# রবীন্দ্র-রচনাবলী



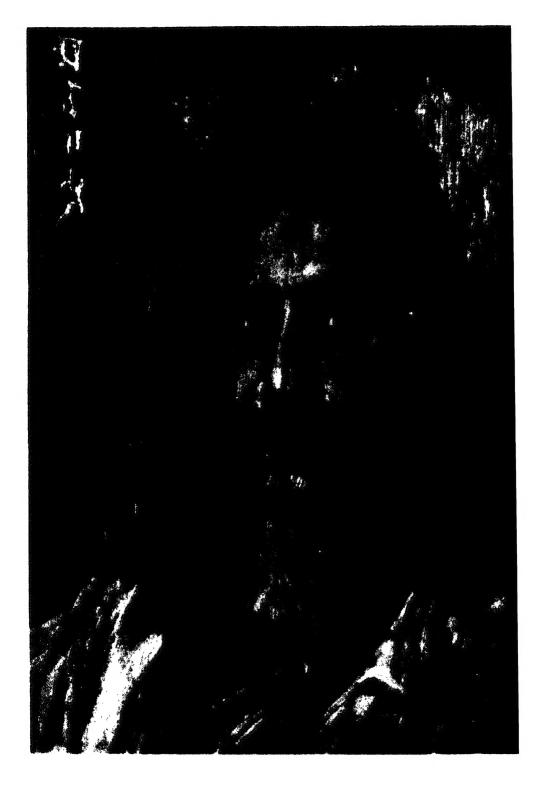

# রবীন্দ্র-রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড নাঢক

Mashhusser



পশ্চিমবঙ্গ সরকার

## প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৯১ জুলাই ১৯৮৪

## সম্পাদকম ডলী

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতি

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন শ্রীক্ষর্বদিরাম দাশ শ্রীভবতোষ দত্ত শ্রীঅর্বণকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীপর্বালনবিহারী সেন শ্রীভূদেব চৌধররী শ্রীনেপাল মজ্বমদার শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

শ্রীশ্বভেন্দ্বশেখর মনুখোপাধ্যায় সচিব

প্রকাশক শিক্ষাসচিব। পশ্চিমবংগ সরকার মহাকরণ। কলিকাতা ৭০০ ০০১

মনুদ্রাকর শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড · (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন) ৩২ আচার্য প্রফক্লেচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৭০০০০৯

## স্চীপগ্ৰ

| নিবেদন                 | [ 9 ]       |
|------------------------|-------------|
| বাল্মীকিপ্রতিভা        | >           |
| প্রকৃতির প্রতিশোধ      | >>          |
| মায়ার খেলা            | ୯୩          |
| রাজা ও রানী            | ४०          |
| বিস <b>জ</b> নি        | ১৬৯         |
| চি <u>বা</u> ঙ্গদা     | ২৩৭         |
| গোড়ায় গলদ            | ২৭৩         |
| বিদায়-অভিশাপ          | ७২৭         |
| মালিন <u>ী</u>         | ৩৩৯         |
| বৈকুন্ঠের খাতা         | ৩৭৩         |
| কাহিনী                 | ৩৯৯         |
| হাস্যকোতুক             | 8৬৫         |
| ব্যঙ্গকোতুক            | ७८७         |
| শারদোৎসব               | <b>৫</b> ৫৫ |
| মনুকুট                 | ৫৮৩         |
| প্রায়শ্চিত্ত          | ৬০৫         |
| রাজা                   | ৬৬৩         |
| ডাকঘর                  | 939         |
| অচলায়তন               | ৭৩৭         |
| ফালগন্নী               | <b>ዓ</b> ৮৯ |
| ম <sub>ৰ</sub> ক্তধারা | ४०६         |
| বস•ত                   | ४९७         |
| গ্হপ্রবেশ              | ৮৯৩         |
| শিরোনাম-স্চী           | ৯২৫         |
| প্রথম ছত্তের স্টা      | ৯২৭         |

## কৃতজ্ঞতাস্বীকার

বিশ্বভারতী
রবীন্দ্রভবন, কলাভবন। শান্তিনিকেতন
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
রবীন্দ্র-ভারতী-সমিতি
শ্রীবিশ্বর্প বস্
শ্রীশোভনলাল গংশােপাধ্যায়

রচনাবলীর বর্তমান খন্ড সম্পাদনকার্যে সম্পাদকমন্ডলীর সহায়কবর্গের নিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশ-ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও মনুদ্রণকার্যে শ্রীসরুস্বতী প্রেস লিমিটেডের কমীগণ সহযোগিতা ও বিশেষ শ্রমম্বীকার করেছেন। সম্পাদনা, মনুদ্রণ সোষ্ঠ্য, বিশেষত চিত্র নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে যাঁদের ম্ল্যুবান প্রামর্শ ও নির্দেশ পাওয়া গিয়েছে তাঁদের কাছেও বিশেষভাবে কৃতক্ত।

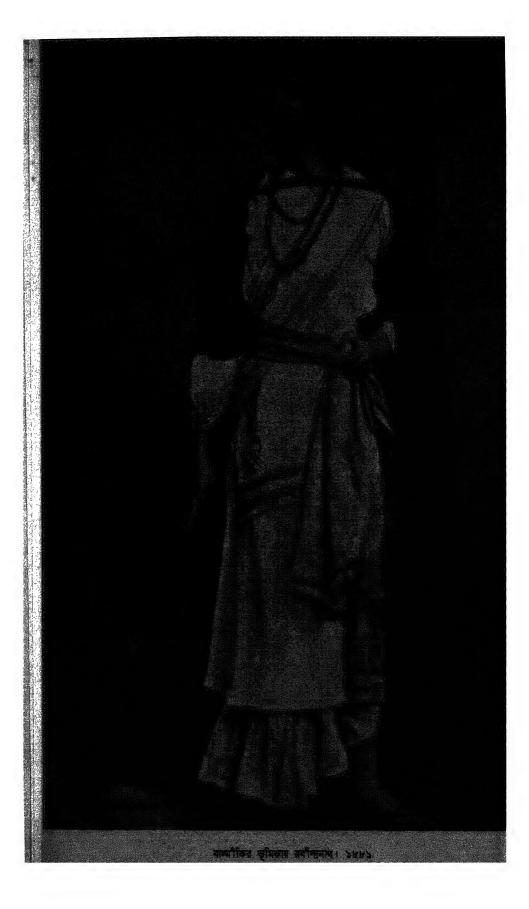

# বাল্মীকিপ্রতিভা

প্রকাশ: ১৮৮১

শ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৮৬) 'অনেকগন্লি গান পরিবর্তিত আকারে অথবা বিশন্ধ আকারে কালম্গরা গীতিনাট্য হইতে গৃহীত।... সামান্য আরো দ্ব-একটি পরিবর্তন ব্যতীত, বর্তমান মনুদ্র্ণ শ্বিতীয় সংস্করণের অনুবৃত্তি।'



'বাল্মীকিপ্রতিভা'র প্রথম সংস্করণের মলাট

## म्हना

বালমীকিপ্রতিভায় একটি নাট্যকথাকে গানের সূত্র দিয়ে গাঁথা হয়েছিল, মায়ার খেলায় গানগর্বলকে গাঁথা হয়েছিল নাট্যস্ত্রে। একটা সময় এসেছিল যথন আমার গীতিকাব্যিক মনোব্তির ফাঁকের মধ্যে মধ্যে নাট্যের উ'কিঝ্রিক চলছিল। তখন সংসারের দেউড়ি পার হয়ে সবে ভিতর-মহলে পা দিয়েছি; মান্বে মান্বে সম্বন্ধের জালব্রনানিটাই তখন বিশেষ করে ঔৎস্কের বিষয় হয়ে উঠেছিল। বালমীকিপ্রতিভাতে দস্মর নির্মামতাকে ভেদ করে উচ্ছ্রিসত হল তার অন্তর্গ্ট্ কর্ণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবম্ব যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্ধ ঘটল, ভিতরকার মান্ব হঠাৎ এল বাইরে। প্রকৃতির প্রতিশোধেও এই দ্বন্ধ। সন্ত্যাসীর মধ্যে চিরকালের যে মান্ব প্রচ্ছন্ন ছিল তার বাঁধন ছিড়ল। কবির মনের মধ্যে বাজছিল মান্বেরে জয়গান। মায়ার খেলায় গানের ভিতর দিয়ে অলপ যে একট্র্থানি নাট্য দেখা দিছেে সে হছে এই যে, প্রমদা আপনার স্বভাবকেই জানতে পারে নি অহংকারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজল বেদনা, ভাঙল মিথ্যে অহংকার, প্রকাশ পেল সত্যকার নারী। মায়াকুমারীদের কাছ থেকে এই ভর্ৎসনা কানে এল—

এরা স্থের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না— শুধু সুখ চলে যায়, এমনি মায়ার ছলনা।

## প্রথম দুশ্য

অরণ্য

বনদেবীগণ

সহে না সহে না কাঁদে পরান।
সাধের অরণ্য হল শমশান।
দস্যদেলে আসি শাল্তি করে নাশ,
ত্রাসে সকল দিশ কম্পমান।
আকুল কানন, কাঁদে সমীরণ,
চকিত মৃগ, পাখি গাহে না গান।
শ্যামল ত্ণদল শোণিতে ভাসিল,
কাতর রোদনরবে ফাটে পাষাণ।
দেবী দ্রগে, চাহো, ত্রাহি এ বনে—
রাখো অধীনী জনে. করো শাল্তি দান।

[ প্রস্থান

প্রথম দস্যুর প্রবেশ
আঃ, বে চৈছি এখন।
শর্মা ও দিকে আর নন।
গোলেমালে ফাঁকতালে পালিয়েছি কেমন।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, ভাবতে লাগে দাঁত-কপাটি,
তাই মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সটকেছি কেমন।
আস্বুক তারা আস্বুক আগে, দ্বুনোদ্বুনি নেব ভাগে—
স্যান্তামিতে আমার কাছে দেখব কে কেমন।
শ্বুধ্ব মুখের জোরে গলার চোটে লুট-করা ধন নেব লুটে।
শ্বুধ্ব দুলিয়ে ভুণ্ডি বাজিয়ে তুড়ি করব সরগরম।

লুটের দ্বব্য লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ এনেছি মোরা এনেছি মোরা রাশি রাশি লুটের ভার। করেছি ছারখার—

কত গ্রাম পল্লী লন্টেপন্টে করেছি একাকার।

প্রথম দস্যর। আজকে তবে মিলে সবে করব লারটের ভাগ, এ-সব আনতে কত লাওভাও করনা যজ্ঞ-যাগ।

শ্বিতীয় দস্য। কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন, ভাগের বেলায় আসেন আগে আরে দাদা!

প্রথম দস্যু । এত বড়ো আম্পর্ধা তোদের, মোরে নিয়ে একি হাসি-তামাশা! এখনি মুক্ত করিব খক্ড, খবরদার রে খবরদার!

শ্বিতীয় দস্যন। হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো, একি ব্যাপার!
আজি বনিধবা বিশ্ব করবে নস্য, এম্নি যে আকার।

## त्वीन माननी है

তৃতীয় দস্য। এম্নি যোদ্ধা উনি, পিঠেতেই দাগ, তলোয়ারে মরিচা, মুখেতেই রাগ।

প্রথম দস্যু। আর যে এ-সব সহে না প্রাণে—
নাহি কি তোদের প্রাণের মায়া?
দার্ণ রাগে কাঁপিছে অঙ্গ—
কোথা রে লাঠি? কোথা রে ঢাল?

সকলে। হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো, একি ব্যাপার! আজি ব্রিঝবা বিশ্ব করবে নস্যা, এম্নি যে আকার।

#### বালমীকির প্রবেশ

সকলে। এক ভোৱে বাঁধা আছি মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে।
কে বা রাজা, কার রাজ্য, মোরা কী জানি—
প্রতি জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী!
রাজা প্রজা, উ\*চু নিচু, কিছু না গণি!
বিভূবন-মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়—
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুথে রয়েছে জয়!

#### বাল্মীকির প্রতি

প্রথম দস্যু। এখন করব কী বল্।

সকলে। এখন করব কী বল্।

প্রথম দস্ম। হো রাজা, হাজির রয়েছে দল।

সকলে। বল্রাজা, করব কী বল্, এখন করব কী বল্।

প্রথম দসত্ব। পেলে মুখেরই কথা আনি যমেরই মাথা। করে দিই রসাতল!

সকলে।

করে দিই রসাতল!

সকলে। হো রাজা, হাজির রয়েছে দল—

वन् ताजा, कत्रव की वन्, এখন कत्रव की वन्।

বাল্মীক। শোন্ তোরা তবে শোন্।

অমানিশা আজিকে, প্জা দেব কালীকে—

ত্বরা করি যা তবে, সবে মিলি যা তোরা,

বলি নিয়ে আয়!

[বালমীকির প্রস্থান

তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়—
তবে ঢাল্ স্বা, ঢাল্ স্বা, ঢাল্ ঢাল্!
দয়া মায়া কোন্ ছার, ছারখার হোক!
কে বা কাঁদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ!
তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,
তবে আন্ বরশা, আন্ আন্ দেখি ঢাল!

## বাল্মীকিপ্রতিভা

প্রথম দস্ম। আগে পেটে কিছু ঢাল্, পরে পিঠে নিবি ঢাল। হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ!

সকলে।

কালী কালী বলো রে আজ—
বলো হো, হো হো, বলো হো, হো হো, বলো হো!
নামের জোরে সাধিব কাজ,
বলো হো হো হো, বলো হো, বলো হো!
ওই ঘোর মন্ত করে নৃত্য রঙ্গ-মাঝারে
ওই লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘোর শ্যামারে,
ওই লট্ট-পেট্-কেশ অট্ট অট্ট হাসে রে—
হাহা হাহাহা হাহাহা!
আরে বল্রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়!
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়,
আরে বল্রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়!
আরে বল্রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়!
আরে বল্রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়!

[ शमरनामाम

একটি বালিকার প্রবেশ বালিকা। ওই মেঘ করে বৃঝি গগনে। আঁধার ছাইল, রজনী আইল, ঘরে ফিরে যাব কেমনে! চরণ অবশ হায়, প্রান্ত ক্লান্ত কায় সারা দিবস বনস্রমণে। ঘরে ফিরে যাব কেমনে!

এ কী এ ঘোর বন!—এন, কোথায়!
পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে-না!
কী করি এ আঁধার রাতে!
কী হবে মোর হায়!
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে,
চাকিত চপলা চমকে সঘনে,
একেলা বালিকা তরাসে কাঁপে কায়।

বালিকার প্রতি

প্রথম দস্য। পথ ভুলেছিস সত্যি বটে? সিধে রাস্তা দেখতে চাস?

এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব, স্বথে থাকবি বারো মাস।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ!

প্রথমের প্রতি দ্বিতীয় দস্যু। কেমন হে ভাই! কেমন সে ঠাঁই?

## त्रवीन्द्र-त्रहनावनी ७

প্রথম দস্য ।

মন্দ নহে বড়ো,

এক দিন না এক দিন সবাই সেথায় হব জড়ো।

সকলে।

হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ!

তৃতীয় দস্য;।

আর সাথে আর, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিই গে তবে— আর তা হলে রাস্তা ভূলে ঘুরতে নাহি হবে।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ!

সেকলের প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়!
আহা ওই কর্ণ চোখে ও কার পানে চায়!
বাঁধা কঠিন পাশে, অংগ কাঁপে গ্রাসে,
আাঁখি জলে ভাসে, এ কী দশা হায়!
এ বনে কে আছে, যাব কার কাছে, কে ওরে বাঁচায়।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

## অরণ্যে কালীপ্রতিমা

বাল্মীকি স্তবে আসীন

বাল্মীকি।

রাঙা-পদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা!
আজি এ ঘার নিশীথে পর্কিব তোমারে তারা!
সর্বনর থরহর— ব্রহ্মাণ্ড বিশ্লব করো,
রণরশ্যে মাতো মা গো, ঘোরা উন্মাদিনী-পারা।
ঝলসিয়ে দিশি দিশি ঘ্রাও তড়িং-আস,
ছর্টাও শোণিতস্ত্রোত, ভাসাও বিপর্ল ধরা।
উরো কালী কপালিনী, মহাকালসীমন্তিনী,
লহো জবাপর্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাংপরা!

বালিকাকে লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ

ममाद्रुगन ।

দেখো, হো ঠাকুর, বাল এনেছি মোরা। বড়ো সরেস, পেয়েছি বাল সরেস— এমন সরেস মছ্লি, রাজা, জালে না পড়ে ধরা। দেরি কেন ঠাকুর, সেরে ফেলো ত্বরা।

বাল্মীকি।

নিয়ে আয় ক্পাণ, রয়েছে ত্ষিতা শ্যামা মা,
শোণিত পিয়াও— যা ত্বায়।
লোল জিহ্বা লক্লকে, তড়িং খেলে চোখে,
করিয়ে খণ্ড দিগ্দিগন্ত ঘোর দন্ত ভায়।

বালিকা। কী দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায়! পথহারা একাকিনী বনে অসহায়—

স্থহারা একাকেনা বনে অসহার— রাখো রাখো রাখো, বাঁচাও আমায়!

### বাল্মীকিপ্রতিভা

দয়া করো অনাথারে, কে আমার আছে— বন্ধনে কাতরতন, মরি যে ব্যথায়!

#### নেপথো

বনদেবী। দয়া করো অনাথারে, দয়া করো গো— বন্ধনে কাতর তন্ত্বজর্জার ব্যথায়!

বাল্মীকি। এ কেমন হল মন আমার!
কী ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারি নে—
পাষাণ হৃদয়ও গালল কেন রে,
কেন আজি আখিজল দেখা দিল নয়নে!
কী মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাঁধ এ যে ট্রটিল,
সব ভেসে গেল গো, সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে!

প্রথম দস্যু। আরে, কী এত ভাবনা কিছু তো বুঝি না।

দ্বিতীয় দস্যু। সময় বহে যায় যে।

তৃতীয় দস্র। কখন্ এনেছি মোরা, এখনো তো হল না!

চতুর্থ দস্যে। এ কেমন রীতি তব, বাহ্রে! বাল্মীকি। না না হবে না, এ বলি হবে না— অন্য বলির তরে যা রে যা!

প্রথম দস্যু। অন্য বলি এ রাতে কোথা মোরা পাব?

শ্বিতীয় দস্ম। এ কেমন কথা কও, বাহ্রে! বাল্মীকি। শোন্তোরা শোন্এ আদেশ! কৃপাণ খপ্র ফেলে দে দে! বাঁধন কর্ছিল, মুক্ত কর্এখনি রে।

যথাদিষ্ট কৃত

## তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য

বাল্মীকি

বাল্মীকি। ব্যাকুল হয়ে বনে বনে, ভূমি একেলা শ্ন্যমনে। কে প্রাবে মোর কাতর প্রাণ,

জ্বড়াবে হিয়া স্থাবরিষনে!

দস্যাগে বালিকাকে প্নবার ধরিয়া আনিয়া ছাড়ব না ভাই, ছাড়ব না ভাই, এমন শিকার ছাড়ব না। প্রস্থান

হাতের কাছে অম্নি এল, অম্নি যাবে!
অম্নি যেতে দেবে কে রে!
রাজাটা খেপেছে রে, তার কথা আর মানব না।
আজ রাতে ধ্ম হবে ভারি,
নিয়ে আয় কারণ বারি,
জেনলে দে মশালগনলো, মনের মতন প্রজো দেব—
নেচে নেচে ঘ্রে ঘ্রে—রাজাটা খেপেছে রে,
তার কথা আর মানব না।

প্রথম দস্য । রাজা মহারাজা কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ।
তুমি উজির, কোতোয়াল তুমি,
ওই ছোঁড়াগ লো বরকন্দাজ।
যত সব কু'ড়ে আছে ঠাঁই জ ড়ে,
কাজের বেলায় ব দ্বিধ যায় উড়ে।
পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝট্,
কর্তারা সব যে যার কাজ।

শ্বিতীয় দস্য। আছে তোমার বিদ্যে-সাধ্যি জানা। রাজত্ব করা এ কি তামাশা পেয়েছ!

প্রথম দস্ম। জানিস না কেটা আমি!

দ্বিতীয় দস্য। ঢের ঢের জানি—ঢের ঢের জানি।

প্রথম দস্য,। হাসিস নে, হাসিস নে মিছে, যা যা— সব আপন কাজে যা যা, যা আপন কাজে।

দিবতীয় দস্য । খুব তোমার লম্বাচওড়া কথা! দিতালত দেখি তোমায় কুতালত ডেকেছে!

তৃতীয় দস্য। আঃ কাজ কী গোলমালে, নাহয় রাজাই সাজালে।
মরবার বেলায় মরবে ওটাই, থাকব ফাঁকতালে।

প্রথম দস্যু। রূম রাম, হরি হরি, ওরা থাকতে আমি মরি! তেমন তেমন দেখলে, বাবা, ঢুকব আড়ালে।

সকলে। ওরে, চল্ তবে শিগগির,

আনি প্রজোর সামিগ্রির। কথায় কথায় রাত পোহালো এমনি কাজে ছিরি।

[ প্রহ্থান

বালিকা। হা কী দশা হল আমার!
কোথা গো মা কর্ণাময়ী, অরণ্যে প্রাণ যায় গো!
মুহ্তের তরে মা গো, দেখা দাও আমারে—
জনমের মতো বিদায়!

প্জার উপকরণ লইয়া দস্মৃণণের প্রবেশ
ও কালীপ্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য
এত রঙগ শিখেছ কোথা মৃশ্ডমালিনী!
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে, চমকে ধরণী।
ক্ষান্ত দে মা. শান্ত হ মা, সন্তানের মিনতি।
রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মৃদি, ও মা তিনয়নী!

## বাল্মীকির প্রবেশ

বাল্মীকি। অহো আম্পর্ধা এ কী তোদের নরাধম!

তোদের কারেও চাহি নে আর, আর, আর না রে—

দ্রে দ্রে দ্রে, আমারে আর ছাইস নে। এ-সব কাজ আর না, এ পাপ আর না, আর না, আর না—গ্রাহি, সব ছাড়িনু!

প্রথম দস্যু। দীন হীন এ অধম আমি কিছুই জানি নে রাজা!

এরাই তো যত বাধালে জঞ্জাল, এত করে বোঝাই বোঝে না— কী করি, দেখো বিচারি।

দ্বিতীয় দস্ম। বাঃ—এও তো বড়ো মজা বাহবা!

যত কুয়ের গোড়া ওই তো, আরে বল্ না রে!

প্রথম দস্যে। দরে দরে দরে, নির্লেজ আর বকিস নে। বাল্মীকি। তফাতে সব সরে যা। এ পাপ আর না,

আর না, আর না— ত্রাহি, সব ছাড়িনু।

[ দস্যুগণের প্রস্থান

বাল্মীকি। আয় মা, আমার সাথে, কোনো ভয় নাহি আর।
কত দ্বঃখ পেলি বনে আহা মা আমার!
নয়নে ঝারিছে বারি, এ কি মা সহিতে পারি!
কোমল কাতর তন্ম কাঁপিতেছে বার বার।

প্রস্থান

## চতুর্থ দৃশ্য

বনদেবীগণের প্রবেশ

রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে বরষে।
গগনে ঘনঘটা, শিহরে তর্লতা,
মর্র মর্রী নাচিছে হরষে।
দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত,
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে!

[ প্রস্থান

বাল্মীকির প্রবেশ
কোথায় জন্তাতে আছে ঠাঁই—
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে!
যাই দেখি শিকারেতে,
রহিব আমোদে মেতে,
ভূলি সব জনালা বনে বনে ছন্টিয়ে—
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে!
আপনা ভূলিতে চাই, ভূলিব কেমনে—
তুকমনে যাবে বেদনা!

ধরি ধন্ব আনি বাণ, গাহিব ব্যাধের গান, দলবল লয়ে মাতিব। কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে! শ্লোধননিপ্রিক দস্যাগণকে আহনান

দসা্গণের প্রবেশ

দস্যা কেন রাজা, ডাকিস কেন, এসেছি সবে।
বান্ধি আবার শ্যামা মায়ের পাজে হবে?
বাল্মীকি। শিকারে হবে যেতে, আয় রে সাথে।
প্রথম দস্যা। ওরে, রাজা কী বলছে শোন্।
সকলে। শিকারে চলা তবে।

সবারে আন্ ডেকে যত দলবল সবে।

[বাল্মীকির প্রস্থান

এই বেলা সবে মিলে চলো হো, চলো হো!
ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয়!—
এমন রজনী বহে যায় যে!
ধনুবাণ বল্লম লয়ে হাতে, আয় আয় আয় আয় রে।
বাজা শিঙা ঘন ঘন—শব্দে কাঁপিবে বন—
আকাশ ফেটে যাবে, চমকিবে পশ্ব পাখি সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে! চারি দিকে ঘিরে
যাব পিছে পিছে, হো হো হো হো!

### বাল্মীকির প্রবেশ

বাল্মীকি। গহনে গহনে যা রে তোরা, নিশি বহে যায় যে।
তন্ন তন্ন করি অরণা, করী বরাহ খোঁজ গে!
এই বেলা যা রে।
নিশাচর পশ্ব সবে, এখনি বাহির হবে—
ধন্বাণ নে রে হাতে, চল্ ত্বরা চল্।
জন্মলায়ে মশাল-আলো, এই বেলা আয় রে।

[ প্রস্থান

প্রথম দস্য । চল্ চল্ ভাই, ত্বরা করে মোরা আগে যাই।

দিবতীয় দস্য । প্রাণপণ খোঁজ্ এ বন সে বন,

চল্ মোরা ক'জন ও দিকে যাই।
প্রথম দস্য । না না ভাই, কাজ নাই।
হোথা কিছু নাই, কিছু নাই—
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই।

দিবতীয় দস্য । বরা বরা—
প্রথম দস্য । আরে দাঁড়া, অত বাদত হলে ফস্কাবে শিকার।
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয় অশ্যতলায়—
এবার ঠিকঠাক হয়ে সব থাক্।

সাবধান ধরো বাণ, সাবধান ছাড়ো বাণ।



গেল গেল, ওই, পালায় পালায়, চল্চল্। ছোট্রে পিছে, আয় রে ত্বরা যাই।

বনদেবীগণের প্রবেশ কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে. সাধের কাননে শান্তি নাশিতে! মত্ত করী যত পদ্মবন দলে বিমল সরোবর মন্থিয়া. ঘ্মনত বিহুগে কেন বধে রে সঘনে খর শর সন্ধিয়া! তরাসে চমকিয়ে হরিণ-হরিণী স্থালত চরণে ছুটিছে। স্থালত চরণে ছুটিছে কাননে, কর্ণ নয়নে চাহিছে— আকুল সরসী, সারস সারসী শরবনে পশি কাঁদিছে। তিমির দিগু ভরি ঘোর যামিনী বিপদঘনছায়া ছাইয়া---কী জানি কী হবে আজি এ নিশীথে. তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া।

## প্রথম দস্যার প্রবেশ

প্রথম দস্ম। প্রাণ নিয়ে তো সট্কেছি রে, করবি এখন কী!
থরে বরা, করবি এখন কী!
বাবা রে, আমি চুপ করে এই কচুবনে ল্মিকয়ে থাকি।
এই মরদের ম্রদখানা, দেখেও কি রে ভড়কালি না!
বাহবা, শাবাশ তোরে, শাবাশ রে তোর ভরসা দেখি।

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আর-একজন দস্যার প্রবেশ

অন্য দস্যে। বলব কী আর বলব খ্রড়ো—উ' উ'!
আমার যা হয়েছে বলি কার কাছে—
একটা ব্রুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে ট্রা

প্রথম দস্যু। তখন যে ভারি ছিল জারিজবুরি, এখন কেন করছ বাপবু উ° উ°— কোন্খানে লেগেছে বাবা, দিই একটবু ফুং।

দসা্গণের প্রবেশ

দস্যুগণ। সদারমশায়, দেরি না সয়—
তোমার আশায় সবাই বসে।
শিকারেতে হবে যেতে,
মিহি কোমর বাঁধো কষে।
বন বাদাড় সব খেণ্টে খুটে

আমরা মরি খেটে খুটে,
তুমি কেবল লুটে পুটে
পেট পোরাবে ঠেসে ঠুসে।
প্রথম দস্যু। কাজ কী খেরে, তোফা আছি—
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি।
শিকার করতে যায় কে মরতে,
ঢইসিয়ে দেবে বরা মোষে।
ঢই খেয়ে তো পেট ভরে না—
সাধের পেটটি যাবে ফে'সে।

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদ্ধাপ্রবেশ

বাল্মীকির দ্রুতপ্রবেশ

বাল্মীকি। রাখ্ রাখ্, ফেল্ ধন্, ছাড়িস নে বাণ।
হরিণশাবক দুটি প্রাণভয়ে ধায় ছুটি,
চাহিতেছে ফিরে ফিরে কর্ণ নয়ান।
কোনো দোষ করে নি তো, স্কুমার কলেবর—
কেমনে কোমল দেহে বি'ধিবি কঠিন শর!
থাক্ থাক্ ওরে থাক্, এ দার্ণ খেলা রাখ্,
আজ হতে বিসজিন্ এ ছার ধন্ক বাণ।

[ প্রস্থান

দস্যা্গণের প্রবেশ

দস্মেগণ। আর না, আর না, এখানে আর না— আয় রে সকলে চলিয়া যাই। ধন্ক বাণ ফেলেছে রাজা, এখানে কেমনে থাকিব ভাই! চল্চল্চল্এখনি যাই।

বাল্মীকির প্রবেশ

দসম্গণ। তোর দশা, রাজা, ভালো তো নয়!
রম্ভপাতে পাস রে ভয়!
লাজে মোরা মরে যাই।
পাখিটি মারিলে কাঁদিয়া খ্ন,
না জানি কে তোরে করিল গ্ণ—
হেন কভু দেখি নাই।

[ দস্যাগণের প্রস্থান

## পণ্ডম দৃশ্য

বাল্মীকি। জীবনের কিছু হল না হায়—
হল না গো, হল না হায় হায়!
গহনে গহনে কত আর দ্রমিব, নিরাশার এ আঁধারে?
শ্ন্য হদয় আর বহিতে যে পারি না,
পারি না গো পারি না আর।
কী লয়ে এখন ধরিব জীবন, দিবসরজনী চলিয়া যায়—
দিবসরজনী চলিয়া যায়—
কত কী করিব বলি কত উঠে বাসনা,
কী করিব জানি না গো!
সহচর ছিল যারা তোজিয়া গেল তারা। ধন্বাণ ত্যেজেছি,
কোনো আর নাহি কাজ—
কী করিব জানি না যে।

#### ব্যাধগণের প্রবেশ

প্রথম বাাধ। দেখ্ দেখ্, দুটো পাখি বসেছে গাছে।

ক্ষিতীয় ব্যাধ। আর দেখি চুপি চুপি আয় রে কাছে।
প্রথম ব্যাধ। আরে, ঝট্ করে এইবারে ছেড়ে দে রে বাণ।
ক্ষিতীয় ব্যাধ। রোস্ রোস্ আগে আমি করি রে সন্ধান।
বালমীকি। থাম্ থাম্, কী করিবি বধি পাখিটির প্রাণ!
দুটিতে রয়েছে সুখে, মনের উল্লাসে গাহিতেছে গান।
প্রথম ব্যাধ। রাখো মিছে ও-সব কথা,
কাছে মোদের এসো নাকো হেথা।
চাই নে ও-সব শাস্তর কথা, সময় বহে যায় যে।
বালমীকি। শোনো শোনো, মিছে রোষ কোরো না।
ব্যাধ। থামো থামো ঠাকুর, এই ছাড়ি বাণ।

একটি ক্লোণ্ডকে বধ

বাল্মীকি। মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্মগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ যৎ ক্রোণ্ডমিথ্নাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

কী বলিন্ব আমি! এ কী স্কলিত বাণী রে!
কিছ্ব না জানি কেমনে যে আমি প্রকাশিন্ব দেবভাষা,
এমন কথা কেমনে শিখিন্ব রে!
প্রলকে প্রিল মনপ্রাণ, মধ্ব বরষিল শ্রবণে,
এ কী! হদয়ে এ কী এ দেখি!—
খোর অশ্বকার-মাঝে, এ কী জ্যোতি ভায়!
অবাক !— কর্বা এ কার!

সরস্বতীর আবিভাব

বাল্মীকি। এ কী এ, এ কী এ, স্থিরচপলা!
কিরণে কিরণে হল সব দিক উজলা!
কী প্রতিমা দেখি এ, জোছনা মাখিয়ে
কে রেখেছে আঁকিয়ে
আ মরি কমলপত্রলা!

ব্যাধগণের প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

বনদেবী। নমি নমি ভারতী, তব কমলচরণে।
প্রণ্য হল বনভূমি, ধন্য হল প্রাণ।
বালমীকি। প্রণে হল বাসনা, দেবী কমলাসনা!
ধন্য হল দস্যুপতি, গলিল পাষাণ।
বনদেবী। কঠিন ধরাভূমি এ, কমলালয়া তুমি যে—
হদয়কমলে চরণকমল করো দান।

বাল্মীকি। তব কমলপরিমলে রাখো হুদি ভরিয়ে, চিরদিবস করিব তব চরণস্থা পান।

[দেবীগণের অশ্তর্ধান

কালীপ্রতিমার প্রতি বালমীকি

শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা!
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না ব্বে মা বলেছি মা!
এত দিন কী ছল করে তুই, পাষাণ করে রেখেছিলি—
আজ আপন মায়ের দেখা পেয়ে, নয়নজলে গলেছি মা!
কালো দেখে ভূলি নে আর, আলো দেখে ভূলেছে মন—
আমায় তুমি ছলেছিলে, এবার আমি তোমায় ছলেছি মা!
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি মা!

## ষষ্ঠ দৃশ্য

বাল্মীকি। কোথা ল্বকাইলে!
সব আশা নিবিল, দশ দিশি অন্ধকার,
সবে গেছে চলে ত্যোজিয়ে আমারে—
তুমিও কি তেয়াগিলে!

লক্ষ্মীর আবিভ'ব লক্ষ্মী। কেন গো আপন মনে শ্রমিছ বনে বনে, সলিল দ্ব'নয়নে কিসের দ্বথে? কমলা দিতেছি আসি, রতন রাশি রাশি, ফুটুক তবে হাসি মলিন মুখে।

क्रमला यादत हाय, वटला दन की ना शाय, দুখের এ ধরায় থাকে সে সুখে। ত্যোজিয়া কমলাসনে, এসেছি এ ঘোর বনে, আমারে শ্ভক্ষণে হেরো গো চোখে। কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা! বাল্মীকি। তুমি তো নহ সে দেবী কমলাসনা, কোরো না আমারে ছলনা। কী এনেছ ধন মান, তাহা যে চাহে না প্রাণ। দেবী গো, চাহি না, চাহি না, মণিময় ধ্লিরাশি চাহি না। তাহা লয়ে সুখী যারা হয় হোক, হয় হোক— আমি, দেবী, সে সুখ চাহি না। या जन्मी जनकारा, या जन्मी जमतारा, এ বনে এসো না এসো না— এসো না এ দীনজন কুটীরে। যে বীণা শুনেছি কানে মন প্রাণ আছে ভোর, আর কিছু চাহি না, চাহি না।

> [লক্ষ্মীর অস্তর্ধান বাল্মীকির প্রস্থান

#### বনদেবীগণের প্রবেশ

বাণী বীণাপাণি, কর্ণাময়ী!
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
দরশ দিয়ে ল্বকালে কোথা দেবী অয়ি!
স্বপনসম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চাকিতে শ্ব্ব দেখা দিয়ে চির মরমবেদনা,
তোমারে চাহি ফিরিছে, হেরো কাননে কাননে ওই

বেনদেবীগণের প্রস্থান

বাল্মীকির প্রবেশ সরস্বতীর আবিভাবি

বাল্মীকি। এই-যে হেরি গো দেবী আমারই!
সব কবিতাময় জগত-চরাচর,
সব শোভাময় নেহারি।
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনকর্রাব উদিছে,
ছন্দে জগমন্ডল চলিছে,
জন্মন্ত কবিতা তারকা সবে—
এ কবিতার মাঝারে তুমি কে গো দেবী,
আলোকে আলো আঁধারি!
আজি মলয় আকুল, বনে বনে এ কী এ গীত গাহিছে,
ফন্ল কহিছে প্রাণের কাহিনী,
নব রাগ-রাগিণী উছাসিছে।

এ আনন্দে আজ গাঁত গাহে মোর হৃদয় সব অবারি। তুমিই কি দেবী ভারতী, কুপাগানে অন্ধ আঁখি ফাটালে,

উষা আনিলে প্রাণের আঁধারে,
প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে!
তুমি ধন্য গো,
রব চিরকাল চরণ ধরি তোমারি।
দীনহীন বালিকার সাজে,
এসেছিন, এ ঘোর বনমাঝে,
গলাতে পাষাণ তোর মন—

সরস্বতী।

কেন বংস, শোন্, তাহা শোন্। আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান. তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ। যে রাগিণী শুনে তোর গলেছে কঠোর মন সে রাগিণী তোরই কপ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ। অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণতলে, চারি দিকে দিক্-বধ্ আকুল নয়নজলে। মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা. অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা। যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয় শতস্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগৎময়। যেথায় হিমাদি আছে সেথা তোর নাম রবে. যেথায় জাহুবী বহে তোর কাব্যস্ত্রোত ব'বে। সে জাহুবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া \*মশান পবিত্র করি, মর্ভুমি উবরিয়া। মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর. নিতা নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর! বিস তোর পদতলে কবি-বালকেরা যত শর্নি তোর কণ্ঠস্বর শিথিবে সংগীত কত। এই নে আমার বীণা দিনু তোরে উপহার, যে গান গাহিতে সাধ, ধর্ননবে ইহার তার।

# প্রকৃতির প্রতিশোধ

প্রকাশ: ১৮৮৪

রবীন্দ্রনাথের আয়**্ত্**কালে প্রকৃতির প্রতিশোধ স্বতন্ত গ্রন্থাকারে তিনবার এবং বিভিন্ন গ্রন্থাবলী -ভুক্ত হয়ে চারবার প্রকাশিত হয়।

প্রথম সংস্করণ-পরবতী কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩ বঙ্গান্দ)-ধৃত পাঠ পরবতী সংস্করণসম্হে মোটাম্টিভাবে অন্মৃত, কেবল কাব্যগ্রন্থ (১৩১০ বঙ্গান্দ)-ধৃত পাঠ এর ব্যতিক্রম।

প্রতশ্য গ্রন্থাকারে দ্বিতীয় মুদ্রণে অক্ষয় চৌধুরী-রচিত গান 'আজ তোমায় ধরব চাঁদ' বজিত। বর্তমান সংস্করণের পাঠ বিশ্বভারতী-রচনাবলী (১৩৪৬ বঙ্গাব্দ)-ধৃত পাঠের অনুসারী। উৎসগ

তোমাকে দিলাম

# স্চনা

জীবনের প্রথম বয়স কেটেছে বন্ধ ঘরে নিঃসঙ্গ নির্জানে। সন্ধ্যাসংগীত এবং প্রভাত-সংগীতের অনেকটা সেই অবর্ন্ধ আলোকের কবিতা। নিজের মনের ভাবনা নিজের মনের প্রাচীরের মধ্যে প্রতিহত হয়ে আলোড়িত।

তার পরের অবস্থায় মনের মধ্যে মানুষের স্পর্শ লাগল, বাইরের হাওয়ায় জানলা গেল খুলে, উৎসত্ক মনের কাছে প্রিথবীর দৃশ্য খণ্ড খণ্ড চলচ্ছবির মতো দেখা দিতে লাগল। গুহাচরের মন তখন ঝ্বল লোকালয়ের দিকে। তখনও বাইরের জগৎ সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি আরেগের বাষ্পপর্ঞ্জ থেকে। তব্ব দ্বঃস্বপেনর মতো আপনার বাঁধন-জাল ছাড়াবার জন্যে জেগে উঠল বালকের আগ্রহ। এই সময়কার রচনা 'ছবি ও গান'। লেখনীর সেই ন্তন বহিম বখী প্রবৃত্তি তখন কেবল ভাবনুকতার অস্পন্টতার মধ্যে বন্ধন স্বীকার করলে না। বেদনার ভিতর দিয়ে ভাবপ্রকাশের প্রয়াসে সে গ্রান্ত. কল্পনার পথে স্ছিট করবার দিকে পড়েছে তার ঝোঁক। এই পথে তার দ্বার প্রথম খুলেছিল 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য়। যদিও তার উপকরণ গান নিয়ে, কিন্তু তার প্রকৃতিই নাট্যীয়। তাকে গীতিকাব্য বলা চলে না। কিছুকাল পরে, তথন আমার বয়স বোধ হয় তেইশ কিংবা চন্দ্রিশ হবে, কারোয়ার থেকে জাহাজে আসতে আসতে হঠাৎ যে গান সমুদ্রের উপর প্রভাতসূর্যালোকে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল তাকে নাট্যীয় বলা যেতে পারে, অর্থাৎ সে আত্মগত নয়, সে কল্পনায় র পায়িত। 'হেদে গো নন্দরানী' গার্নটি একটি ছবি, যার রস নাট্যরস। রাখাল বালকেরা নন্দরানীর কাছে এসেছে আবদার করতে, তারা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাবে এই তাদের পণ। এই গানটি প্রকৃতির প্রতিশোধে ভুক্ত করেছি। এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত। সন্মাসীর যা অন্তরের কথা তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা। এই আত্মকেন্দ্রিত বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার नाना तुर्प नाना कालाश्रल मूर्चात्र श्रा छिर्छ। এই कलत्रत्वत विश्वयुरे श्राह्म তার অকিঞ্চিংকরতা। এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যেতে পারে। এরই মাঝে মাঝে গানের রস এসে অনির্বাচনীয়তার আভাস দিয়েছে। শেষ কথাটা এই দাঁড়াল শ্নাতার মধ্যে নিবিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়।

শান্তিনিকেতন ২৮ জানুয়ারি ১৯৪১

### প্রথম দুশ্য

#### গ্ৰহা

#### সন্যাসী

কোথা দিন, কোথা রাত্রি, কোথা বর্ষ মাস! অবিশ্রাম কালস্রোত কোথায় বহিছে স্থি যেথা ভাসিতেছে তৃণপঞ্জসম! আঁধারে গ্রহার মাঝে রয়েছি একাকী, আপনাতে বসে আছি আপনি অটল। অনাদি কালের রাহি সমাধিমগনা নিশ্বাস করিয়া রোধ পাশে বসে আছে। শিলার ফাটল দিয়া বিন্দ্র বিন্দ্র করি ঝরিয়া পড়িছে বারি আর্দ্র গ্রহাতলে। স্তব্ধ শীতজলে পড়ি অন্ধকার-মাঝে প্রাচীন ভেকের দল রয়েছে ঘুমায়ে। বাদ, ড় গ,হায় পশি স,দূর হইতে অমানিশীথের বার্তা আনিছে বহিয়া। कथरना वा कारना फिन क जारन कमरन একটি আলোর রেখা কোথা হতে আসে, দিবসের গ্রুগ্তচর রজনীর মাঝে একটাকু উ<sup>°</sup>কি মেরে যায় পলাইয়া। বসে বসে প্রলয়ের মন্ত্র পডিতেছি. তিল তিল জগতেরে ধ্বংস করিতেছি, সাধনা হয়েছে সিদ্ধ, কী আনন্দ আজি। জগৎ-কুয়াশা-মাঝে ছিন্ম মণ্ন হয়ে, অদ্শ্যে আঁধারে বাস স্তীক্ষ্য কিরণে ছি'ড়িয়া ফেলেছি সেই মায়া-আবরণ, জগৎ চরণতলে গিয়াছে মিলায়ে— সহসা প্রকাশ পাই দীপ্ত মহিমায়। বসে বসে চন্দ্র সূর্য দিয়েছি নিবায়ে, একে একে ভাঙিয়াছি বিশ্বের সীমানা, দৃশ্য শব্দ স্বাদ গন্ধ গিয়েছে ছুটিয়া, গেছে ভেঙে আশা ভয় মায়ার কুহক। কোটি-কোটি-যুগ-ব্যাপী সাধনার পরে. যুগান্তের অবসানে, প্রলয়সলিলে স্থির মলিন রেখা মুছি শ্ন্য হতে— ছায়াহীন নিষ্কলংক অনুনত পুরিয়া যে আনন্দে মহাদেব করেন বিরাজ পেয়েছি পেয়েছি সেই আনন্দ-আভাস।

জগতের মহাশিলা বক্ষে চাপাইয়া
কৈ আমারে কারাগারে করেছিল রোধ!
পলে পলে বর্ঝি বর্ঝি তিল তিল করি
জগদ্দল সে পাষাণ ফেলেছি সরায়ে,
হদয় হয়েছে লঘ্ন স্বাধীন স্ববশা।

কী কণ্ট না দিয়েছিস রাক্ষসী প্রকৃতি অসহায় ছিন, যবে তোর মায়াফাঁদে! আমার হৃদয়রাজ্যে করিয়া প্রবেশ আমারি হৃদয় তুই করিলি বিদ্রোহী। বিরাম বিশ্রাম নাই দিবসরজনী সংগ্রাম বহিয়া বক্ষে বেডাতেম ভ্রমি। কানেতে বাজিত সদা প্রাণের বিলাপ, হৃদয়ের রম্ভপাতে বিশ্ব রম্ভময়. রাঙা হয়ে উঠেছিল দিবসের আঁথি। বাসনার বহ্নিময় কশাঘাতে হায় পথে পথে ছুর্নিয়াছি পাগলের মতো। নিজের ছায়ারে নিজে বক্ষে ধরিবারে দিনরাতি করিয়াছি নিজ্ফল প্রয়াস। সুখের বিদ্যুৎ দিয়া করিয়া আঘাত দুঃখের ঘনান্ধকারে দেছিস ফেলিয়া। বাসনারে ডেকে এনে প্রলোভন দিয়ে নিয়ে গিয়েছিস মহা দ্বভিক্ষ-মাঝারে। খাদ্য বলে যাহা চায় ধ্লিমনুগ্টি হয়। তুষ্ণার সলিলরাশি যায় বাষ্প হয়ে। প্রতিজ্ঞা করিন, শেষে যন্ত্রণায় জর্বল এক দিন-এক দিন নেব প্রতিশোধ। সেই দিন হতে পশি গুহার মাঝারে সাধিয়াছি মহা হত্যা আঁধারে বসিয়া। আজ সে প্রতিজ্ঞা মোর হয়েছে সফল। বধ করিয়াছি তোর স্নেহের স্তানে. বিশ্ব ভঙ্গা হয়ে গেছে জ্ঞানচিতানলে। সেই ভসমমূল্টি আজি মাখিয়া শরীরে গুহার আঁধার হতে হইব বাহির। তোরি রঙ্গভূমিমাঝে বেড়াব গাহিয়া অপার আনন্দময় প্রতিশোধ-গান। দেখাৰ হৃদয় খুলে, কহিব তোমারে, এই দেখ্ তোর রাজ্য মর্ভূমি আজি, তোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দ্য়া **\*মশানে** পডিয়া আছে তাদের কংকাল. প্রলয়ের রাজধানী বসেছে হেথায়।

# প্রকৃতির প্রতিশোধ

# দিবতীয় দুশ্য

রাজপথ

#### সন্যাসী

এ কী ক্ষরে ধরা! এ কী বন্ধ চারি দিকে! কাছাকাছি ঘে'ষাঘে বি গাছপালা গৃহ চারি দিক হতে যেন আসিছে ঘেরিয়া, গায়ের উপরে যেন চাপিয়া পাড়বে! চরণ ফেলিতে যেন হতেছে সংকোচ, মনে হয় পদে পদে রহিয়াছে বাধা। এই কি নগর! এই মহা রাজধানী! চারি দিকে ছোটো ছোটো গৃহগ্রগন্লি, আনাগোনা করিতেছে নর্বপিশীলিকা।

চারি দিকে দেখা যায় দিনের আলোক,
চোখেতে ঠেকছে যেন স্ভির পঞ্জর।
আলোক তো কারাগার, নিষ্ঠার কঠিন
বস্তু দিয়ে ঘিরে রাখে দ্ভির প্রসর।
পদে পদে বাধা খেয়ে মন ফিরে আসে,
কোথায় দাঁড়াবে গিয়া ভাবিয়া না পায়।
অন্ধকার স্বাধীনতা, শান্তি অন্ধকার,
অন্ধকার মানসের বিচরণভূমি,
অনন্তের প্রতির্প, বিশ্রামের ঠাই।
এক মৃত্তি অন্ধকারে স্ভিট ঢেকে ফেলে,
জগতের আদি অন্ত লাক্ত হয়ে যায়,
স্বাধীন অনন্ত প্রাণ নিমেষের মাঝে
বিশেবর বাহিরে গিয়ে ফেলে রে নিশ্বাস।

পথ দিয়া চলিতেছে এরা সব কারা!
এদের চিনি নে আমি, ব্রিঝতে পারি নে
কেন এরা করিতেছে এত কোলাহল।
কী চার! কিসের লাগি এত বাসত এরা!
এক কালে বিশ্ব যেন ছিল রে বৃহৎ,
তখন মানুষ ছিল মানুষের মতো,
আজ যেন এরা সব ছোটো হয়ে গেছে।

দেখি হেথা বসে বসে সংসারের খেলা।

কৃষকগণের প্রবেশ গান

হেদে গো নন্দরানী, শ্যামকে ছেড়ে দাও।

আমাদের

রাখাল-বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে, আমরা আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও। প্রভাত হল, সর্নায্য উঠে, হেরো গো ফ্রল ফ্রটেছে বনে— আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব আজ করেছি মনে। পীতধড়া পরিয়ে তারে ওগো, কোলে নিয়ে আয়। হাতে দিয়ো মোহন বেণ্, তার ন্পুর দিয়ো পায়। রোদের বেলায় গাছের তলায় নাচব মোরা সবাই মিলে। বাজবে ন্প্র র্ন্ব্ব্ন্, বাজবে বাঁশি মধ্র বোলে। বনফ্ৰলে গাঁথব মালা, পরিয়ে দিব শ্যামের গলে।

[ প্রস্থান

# বালকপ্র-সমেত স্বীলোকের প্রবেশ

দ্বীলোক। (ব্রাহ্মণ পথিকের প্রতি) হ্যাঁগা দাদাঠাকুর, এত ব্যুস্ত হয়ে কম্নে চলেছ? ব্রাহ্মণ। আজ শিষ্যবাড়ি চলেছি নাতনি। অনেকগর্নি ঘর আজকের মধ্যে সেরে আসতে হবে, তাই সকাল সকাল বেরিয়েছি। তুমি কোথায় যাচ্ছ গা?

স্ত্রীলোক। আমি ঠাকুরের পর্জেন দিতে যাব। ঘরকন্নার কাজ ফেলে এসেছি, মিন্সে আবার রাগ করবে। পথে দর্ব দণ্ড দাঁড়িয়ে যে জিগ্গেসপড়া করব তার জো নেই। বলি দাদাঠাকুর, আমাদের ও দিকে যে একবার পায়ের ধর্লো পড়ে না!

ব্রাহ্মণ। আর ভাই, বুড়োস্কো হয়ে পড়েছি, তোদের এখন নবীন বয়েস, কী জানি পছন্দ না হয়। যার দাঁত পড়ে গেছে, তার চালকড়াই ভাজার দোকানে না যাওয়াই ভালো।

স্ত্রীলোক। নাও, নাও, রঞ্গ রেখে দাও।

আর-এক স্বীলোক। এই-যে ঠাকুর, আজকাল তুমি যে বড়ো মাগ্গি হয়েছ।

ব্রহ্মণ। মার্গ আর হলেম কই। সক্কালবেলায় পথের মধ্যে তোরা পাঁচ জনে মিলে আমাকে টানাছে ড়া আরম্ভ করেছিস। তব্ব তো আমার সেকাল নেই।

প্রথমা। আমি যাই ভাই, ঘরের সমস্ত কাজ পড়ে রয়েছে। দ্বিতীয়া। তা এস।

প্রথমা। (প্রনর্বার ফিরিয়া) হাঁলা অলঙ্গ, তোদের পাড়ায় সেই-যে কথাটা শর্নেছিল্ম, সে কি সতিয়!

দ্বিতীয়া। সে ভাই বেস্তর কথা।

[ সকলের চুপি চুপি কথোপকথন

# আর-কতকগর্নল পথিকের প্রবেশ

প্রথম। আমাকে অপমান! আমাকে চেনে না সে! তার কাঁধে কটা মাথা আছে দেখতে হবে! তার ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে তবে ছাড়ব।

দ্বিতীয়। ঠিক কথা। তা না হলে তো সে জব্দ হবে না।

প্রথম। জব্দ বলে জব্দ! তাকে নাকের জলে চোখের জলে করব।

তৃতীয়। শাবাশ দাদা, একবার উঠেপড়ে লাগো তো।

চতুর্থ। লোকটার বড়ো বাড় বেড়েছে।

পদম। পির্ণপড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে।

দ্বিতীয়। অতি দপে হত লংকা।

চতর্থ। আচ্ছা, তুমি কী করবে শুনি দাদা।

প্রথম। কী না করতে পারি! গাধার উপরে চড়িয়ে মাথায় ঘোল ঢালিয়ে শহর ঘ্রিয়ে বেড়াতে পারি। তার এক গালে চুন এক গালে কালি লাগিয়ে দেশ থেকে দ্র করে দিতে পারি, তার ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি।

[ ক্লোধে প্রস্থান। হাসিতে হাসিতে অন্য পথিকগণের অন্যুগমন

প্রথম দ্বী। মাইরি, দাদাঠাকুর, আর হাসতে পারি নে, তোমার রঙ্গ রেখে দাও। ওমা, বেলা হয়ে গেল। আজ আর মন্দিরে যাওয়া হল না। আবার আর-এক দিন আসতে হবে। (সক্রোধে) পোড়ারম্বথো ছেলে, তোর জনোই তো যাওয়া হল না, তুই আবার পথের মধ্যে খেলতে গিয়েছিলি কোথা?

ছেলে। কেন মা, আমি তো এইখেনেই ছিলেম। স্ত্রী। ফের আবার নেই কর্রাছস!

[ প্রহার, ক্রন্দন ও প্রস্থান

দ্বইজন ব্রাহ্মণ-বট্বর প্রবেশ

প্রথম। মাধব শাস্ত্রীরই জয়।

দ্বিতীয়। কখনো না, জনার্দন পণ্ডিতই জয়ী।

প্রথম। শাস্ত্রী বলছেন, স্থল থেকে স্ক্ষা উৎপন্ন হয়েছে।

দ্বিতীয়। গুরু জনার্দন বলছেন, স্ক্রো থেকে স্থলে উৎপন্ন হয়েছে।

প্রথম। সে যে অসম্ভব কথা।

দ্বিতীয়। **সেই** তো বেদবাক্য।

প্রথম। কেমন করে হবে? বৃক্ষ থেকে তো বীজ।

দিবতীয়। দ্র ম্খ, বীজ থেকেই তো বৃক্ষ।

প্রথম। আগে দিন না আগে রাত?

দ্বিতীয়। আগে রাত।

প্রথম। কেমন করে! দিন না গেলে তো রাত হবে না।

দ্বিতীয়। রাত না গেলে তো দিন হবে না।

প্রথম। (প্রণাম করিয়া) ঠাকুর, একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

সন্যাসী। কী সংশয়?

শ্বিতীয়। প্রভু, আমাদের দুই গ্রের বিচার শানে অবধি আমরা দুই জনে মিলে তিন দিন তিন রাত্রি অনবরত ভাবছি স্থলে হতে স্ক্ষা না স্ক্ষা হতে স্থলে, কিছন্তেই নির্ণয় করতে পার্রছি নে।

সন্ন্যাসী। স্থ্ল কোথা! স্থ্ল স্ক্র্ম ভেদ কিছ্ নাই,

নানার্পে ব্যক্ত হয় শক্তি প্রকৃতির।

সবই স্ক্রা, সবই শক্তি, স্থ্ল সে তো ভ্রম।

প্রথম। আমিও তো তাই বলি। আমার মাধব গ্রন্থ তো তাই বলেন।

দ্বিতীয়। আমারও তো ঐ মত। আমার জনার্দন গ্রের্বও তো ঐ মত।

উভয়ে। (প্রণাম করিয়া) চললেম প্রভূ!

সম্মাসী। হা রে মুর্খ, দুজনেই বুঝিল না কিছু।

এক খণ্ড কথা পেয়ে লভিল সান্দ্রনা।

জ্ঞানরত্ব খুজে খুজে খনি খুড়ে মরে—

মুঠো মুঠো বাক্যধ্বলা আঁচল পুরিয়া,
আনন্দে অধীর হয়ে ঘরে নিয়ে যায়।

একদল মালিনীর প্রবেশ গান

বৃথি বেলা বহে যায়.
কাননে আয় তোরা আয়।
আলোতে ফ্লুল উঠল ফ্রুটে, ছায়ায় ঝরে পড়ে যায়।
সাধ ছিল রে পরিয়ে দেব মনের মতন মালা গো'থে,
কই সে হল মালা গাঁথা, কই সে এল হায়!
যম্মার চেউ যাচ্ছে বরে, বেলা চলে যায়।

পথিক। কেন গো এত দ্বঃখ কিসের! মালা যদি থাকে তো গলাও ঢের আছে। গালিনী। হাড়কাঠও তো কম নেই।

দিবতীয় মালিনী। পোড়ারমনুখো মিন্সে, গোর্বাছ্র নিয়েই আছে। আর. আমি যে গলাভেঙে মরছি, আমার দিকে একবার তাকালেও না! (কাছে গিয়া গা ঘে বিয়া) মর্ মিন্সে গায়ের উপর পড়িস কেন?

সেই লোক। গায়ে পড়ে ঝগড়া কর কেন! আমি সাত হাত তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল্ম।
দিবতীয় মালিনী। কেনে গা! আমরা বাঘ না ভাল্লকে! নাহয় একট্ন কাছেই আসতে! খেয়ে
তো ফেলডুম না।

[ হাসিতে হাসিতে সকলের প্রস্থান

একজন বৃদ্ধ ভিক্ষ্কের প্রবেশ গান

ভিক্ষে দে গো ভিক্ষে দে।

দবারে দ্বারে বেড়াই ঘ্রে, ম্ব্থ তুলে কেউ চাইলি নে।
লক্ষ্মী তোদের সদয় হোন. ধনের উপর বাড়্ক ধন—
আমি একটি ম্রঠো অল্ল চাই গো, তাও কেন পাই নে।
ওই রে স্ফ্ উঠল মাথায়. যে যার ঘরে চলেছে—
পিপাসাতে ফাটছে ছাতি, চলতে আর যে পারি নে।
ওরে, তোদের অনেক আছে, আরো অনেক হবে—
একটি মুঠো দিবি শুধু, আর কিছু চাহি নে।

একদল সৈনিক। (ধাক্কা মারিয়া) সরে যা, সরে যা, পথ ছেড়ে দে। বেটা, চোথ নেই! দেখছিস নে মন্ত্রীর পুত্র আসছেন!

[বাদা বাজাইয়া চতুর্দোলা চড়িয়া মন্ত্রীপ্রের প্রবেশ ও প্রস্থান

সন্ন্যাসী। মধ্যাক আইল, অতি তীক্ষ্ম রবিকর।
শ্ন্য যেন তপত তাম্ম-কটাহের মতো।
ঝাঁ ঝাঁ করে চারি দিক; তপত বায় ভ্রের
থেকে থেকে ঘ্রের ঘ্রের উড়িছে বাল কা।

সকাল হইতে আছি, কী দেখিন, হেথা? এ দীর্ঘ পরান মোর সংকুচিত ক'রে পারি কি এদের সাথে মিশিতে আবার। কী ঘোর স্বাধীন আমি! কী মহা আলয়! জগতের বাধা নাই—শ্নো করি বাস।

# তৃতীয় দৃশ্য

অপরাহ। পথ

প্রথম পথিক। পান্থগণ, সরে যাও। হেরো, আসিতেছে ধর্ম ভ্রম্ব অনাচারী রঘুর দুহিতা।

বালিকার প্রবেশ

প্রথম পথিক। ন্বিতীয় পথিক। ছ্বস নে ছ্বস নে মোরে—

সরে যা অশ্রচ।

তৃতীয় পথিক।

হতভাগী জানিস নে রাজপথ দিয়ে আনাগোনা করে যত নগরের লোক— ন্লেচ্ছকন্যা, তুই কেন চলিস এ পথে!

বালিকার পথপাশ্বে বৃক্ষতলে সরিয়া যাওন একজন বৃদ্ধা। কে তুমি গা, কার বাছা, চোখে অশ্রুজল, ভিখারিনী বেশে কেন রয়েছ দাঁড়ায়ে এক পাশে?

কাঁদিয়া উঠিয়া

বালিকা।

জননী গো আমি অনাথিনী।

व, प्था।

আহা মরে যাই!

পথিকগণ।

ছুয়ো না ছুয়ো না ওরে—

কে গো তুমি, জান না কি অনাচারী রঘ্ন, তাহারি দুহিতা ও যে!

व, प्था।

ছি ছি ছি, কী ঘ্ণা!

[ প্রস্থান

দেবীমন্দিরের কাছে গিয়া

বালিকা। জগৎ-জননী মা গো, তুমিও কি মোরে

নেবে না? তুমিও কি মা ত্যোজিবে অনাথে?

ঘূণায় সবাই যারে দেয় দূর করে

সে কি মা তোমারও কোলে পায় না আশ্রয়?

দ্র হ! দূর হ তুই অনার্যা অশ্বচি! মন্দিররক্ষক।

কী সাহসে এসেছিস মন্দিরের মাঝে!

জননী ও দুহিতার প্রবেশ

জননী। আর্রাতর বেলা হল, আয় বাছা আয়।
আয় রে আয় রে মোর ব্ক-চেরা ধন!
মন্দিরের দীপ হতে কাজল পরাব,

অকল্যাণ যত কিছ, যাবে দ্র হয়ে।

কন্যা। ও কেও মা!

জননী। ও কেউ না, সরে আয় বাছা!

[ প্रम्थान

বালিকা। এ কি কেউ না মা! এ কি নিতান্ত অনাথা! এর কি মাছিল না গো! ও মা, কোথা তুমি!

সম্যাসীকে দেখিয়া

প্রভু, কাছে যাব আমি?

সন্ন্যাসী। এসো বংসে, এসো।

বালিকা। অনার্যা অশ্বচি আমি।

হাসিয়া

সন্ত্যাসী। সকলেই তাই।

সেই শর্কি ধ্রয়েছে যে সংসারের ধ্রলা। দুরে দাঁড়াইয়া কেন! ভয় নাই বাছা।

চর্মাকয়া

বালিকা। ছুংয়ো না, ছুংয়ো না, আমি রঘুর দুহিতা।

সন্ন্যাসী। নাম কি তোমার বংসে?

বালিকা। কেমনে বালব?

কে আমারে নাম ধরে ডাকিবে প্রভু গো,

বাল্যে পিতৃমাতৃহীনা আমি।

সন্যাসী। বোসো হেথা।

কাদিয়া উঠিয়া

বালিকা। প্রভু, প্রভু, দরাময়, তুমি পিতা মাতা,

একবার কাছে তুমি ডেকেছ যখন আর মোরে দূরে করে দিয়ো না কখনো।

মুছ অশ্রুজল বংসে, আমি যে সন্ন্যাসী।

নাইকো কাহারো 'পরে ঘৃণা-অনুরাগ। যে আসে আস্কুক কাছে, যায় যাক দ্রে, জেনো বংসে মোর কাছে সর্কাল সমান।

বালিকা। আমি, প্রভু, দেব নর স্বারি তাড়িত,

মোর কেহ নাই—

সন্ন্যাসী। আমারো তো কেহ নাই।

দেব নর সকলেরে দিয়েছি তাড়ায়ে।

বালিকা। তোমার কি মাতা নাই?

সন্মাসী।

সহ।। নাই। বালিকা। পিতা নাই? <u>ਸहत्तमी ।</u> নাই বংসে। र्दालका। সখা কেহ নাই? সহয়সী। কেহ নাই। ব্যলিকা। আমি তবে কাছে রব, ত্যোজিবে না মোরে? সন্যাসী। তুমি না ত্যোজিলে মোরে আমি ত্যোজিব না। যখন সবাই এসে কহিবে তোমারে— दानिका। রঘুর দুহিতা, ওরে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, অনার্য অশ্রচি ও যে ন্লেচ্ছ ধর্মহীন--তখনো কি তোজিবে না? রাখিবে কি কাছে? ভয় নাই, চল বংসে তোর গৃহ যেথা। সন্ন্যাসী।

[ প্রস্থান

# চতুর্থ দৃশ্য

# পথপাশ্বে বালিকার ভগনকুটীর

दानिका। পিতা! সহয়সী। আহা, পিতা বলে কে ডার্কিল ওরে! সহসা শ্বনিয়া যেন চমকি উঠিনু। কী শিক্ষা দিতেছ, প্রভু, বুঝিতে পারি নে। শুধু বলে দাও মোরে আশ্রয় কোথায়। কে আমারে ডেকে নেবে, কাছে করে নেবে, ম্য তুলে ম্থপানে কে চাহিবে মোর? সহয়সী। আশ্রয় কোথায় পাবি এ সংসারমাঝে। এ জগং অন্ধকার প্রকান্ড গহরু— আশ্রয় আশ্রয় ব'লে শত লক্ষ প্রাণী বিকট গ্রাসের মাঝে ধেয়ে পড়ে গিয়া. বিশাল জঠরকুণ্ডে কোথা পায় লোপ। মিথ্যা রাক্ষসীরা মিলে বাঁধিয়াছে হাট. মধুর দুভিক্ষরাশি রেখেছে সাজায়ে, তাই চারি দিক হতে আসিছে অতিথি। যত খায় ক্ষুধা জনলে, বাড়ে অভিলাষ, অবশেষে সাধ যায় রাক্ষসের মতো জগং মুঠায় করে মুখেতে প্ররিতে। হেথা হতে চলে আয়—চলে আয় তোরা। এখানে তো সকলেই সুথে আছে পিতা। বালিকা। দ্রেতে দাঁড়িয়ে আমি চেয়ে চেয়ে দেখি!

হায় হায়, ইহাদের ব্ঝাব কেমনে!

সুথ দুঃখ সে তো, বাছা, জগতের পীড়া!

সল্লাসী।

জগং জীবনত মৃত্যু— অননত যন্ত্রণা! মরণ মরিতে চায়, মরিছে না তব্-চিরদিন মৃত্যুরূপে রয়েছে বাঁচিয়া। জগৎ মৃত্যুর নদী চিরকাল ধরে পড়িছে সম্দুমাঝে, ফ্রায় না তব্— প্রতি ঢেউ, প্রতি তৃণ, প্রতি জলকণা কিছুই থাকে না, তবু সে থাকে সমান। বিশ্ব মহা মৃতদেহ, তারি কীট তোরা মরণেরে খেয়ে খেয়ে রয়েছিস বে'চে--দু, দণ্ড ফুরায়ে যাবে কিলিবিলি করি, আবার মৃতের মাঝে রহিবি মরিয়া।

কী কথা বলিছ, পিতা, ভয় হয় শুনে। वानिका।

পথে একজন ভিক্ষ্বক পথিকের প্রবেশ পথিক। আশ্রয় কোথায় পাব? আশ্রয় কোথায়? আশ্রয় কোথাও নাই—কে চাহে আশ্রয়? সর্যাসী। আশ্রয় কেবল আছে আপনার মাঝে। আমি ছাড়া যাহা-কিছু সকলি সংশয়। আপনারে খুঁজে লও, ধরো তারে বুকে, र्नाहरल फूर्निट हर्त मः भाषाभारत । পথিক। আশ্রয় কে দেবে মোরে? আশ্রয় কোথায়?

#### বাহিরে আসিয়া

আহা, কৈ গো, আসিবে কি এ মোর কুটীরে? বালিকা। কাল প্রাতে চলে যেয়ো শ্রান্ত দরে করে। একপাশে পর্ণশ্যা রেখেছি বিছায়ে. এনে দেব ফলমূল, নিঝারের জল।

পথিক। কে তুমি গো?

বালিকা। তোমাদেরি একজন আমি। পথিক। পিতার কী নাম তব? কে তুমি বালিকা? পরিচয় না পেলে কি আসিবে না ঘরে! বালিকা। তবে শুন পরিচয়—রঘু পিতা মম, অনার্যা অশ্বচি আমি, বিশেবর ঘ্রণিত।

#### চমকিয়া

পথিক। রঘুর দুহিতা তুমি? সুখে থাকো বাছা! কাজ আছে অন্যন্তরে, ত্বরা যেতে হবে।

[ প্রস্থান

একটা খাট মাথায় হাসিতে হাসিতে পথে একদল লোকের প্রবেশ সকলে মিলিয়া। হরিবোল—হরিবোল! প্রথম। বেটা এখনো জাগল না রে। দিবতীয়। বিষম ভারী।

একজন পথিক। কে হে, কাকে নিয়ে যাও?

তৃতীয়। বিন্দে তাঁতি মড়ার মতো ঘুমোচ্ছিল, বেটাকে খাটসকুধ উঠিয়ে এ:নছি।

সকলে। হরিবোল—হরিবোল!

দ্বিতীয়। আর ভাই, বইতে পারি নে, একবার ঝাঁকা দাও, শালা জেগে উঠ্বক।

বিলে। (সহসা জাগিয়া উঠিয়া) আাঁ আাঁ উ উ !

ততীয়। ওরে. শব্দ করে কে রে?

বিলে। ওগো, ওগো, এ কী! আমি কোথায় যাচ্ছি!

সকলে। (খাট নামাইয়া) চুপ কর্ বেটা!

দ্বিতীয়। শালা মরে গিয়েও কথা কয়!

চতুর্থ। তুই যে মরেছিস রে! হাত-পাগ্রলো সিধে করে চিত হয়ে পড়ে থাক্।

বিলে। আমি মরি নি, আমি ঘুমোচ্ছিল্ম।

পঞ্জম। মরেছিস তোর হু শ নেই, তুই তর্ক করতে বর্সাল! এমনি বেটার ব্যাদ্ধ বটে!

ষষ্ঠ। ওর কথা শোন কেন! বিপদে পড়ে এখন মিথ্যে কথা বলছে।

সক্তম। মিছে দেরি কর কেন? ও কি আর কবুল করবে? চলো ওকে প্রভিয়ে নিয়ে আসিগে।

বিলে। দোহাই বাবা, আমি মরি নি। তোদের পায়ে পড়ি বাবা, আমি মরি নি।

প্রথম। আচ্ছা, আগে প্রমাণ কর্ তুই মরিস নি।

বিলে। হাঁ, আমি প্রমাণ করে দেব, আমার স্ত্রীর হাতে শাঁখা আছে দেখবে চলো।

দ্বিতীয়। না, তা না, ওকে মার্, দেখি ওর লাগে কি না।

তৃতীয়। (মারিয়া) লাগছে?

বিলে। উঃ!

চতুর্থ। এটা কেমন লাগল?

বিন্দে। ও বাবা!

পঞ্চম। এটা কেমন?

বিলে। তুমি আমার ধর্মবাপ।

সহসা ছ্রাটয়া পলায়ন ও হাসিতে হাসিতে সকলের অন্ত্রগমন

সম্ব্যাসী। আহা, শ্রান্তদেহে বালা ঘ্রাময়ে পড়েছে।
ভূলে গৈছে সংসারের অনাদর-জনালা।
কঠিন মাটিতে শ্রুয়ে শিরে হাত দিয়ে
ঘুমের মায়ের কোলে রয়েছে আরামে।

যেন এই বালিকার ছোটো হাত দ্বিট হৃদয়েরে অতি ধীরে করিছে বেন্টন। পালা, পালা, এইবেলা, পালা এইবেলা! ঘুমিয়েছে, এইবেলা ওঠ রে সন্ন্যাসী!

পলায়ন! পলায়ন! ছিছি পলায়ন! অবহেলা করি আমি বিশ্বজগতেরে, বালিকা দেখিয়া শেষে পলাইতে হবে! কখনো না, পালাব না, রহিব এমনি। প্রকৃতি, এই কি তোর মায়াফাঁদ যত! এ উর্ণাজালে তো শ্ব্ধ্ব পতখেগরা পড়ে।

### চমকিয়া জাগিরা

বালিকা। প্রভূ, চলে গেছ তুমি! গেছ কি ফেলিয়া!

সন্ন্যাসী। কেন যাব! কার ভয়ে পলাইব আমি!

ছায়ার মতন তোরে রাখিব কাছেতে, তব্বও রহিব আমি দ্রে হতে দ্রে।

र्वानका। ७३ भारता, ताजभए भरा कानारन।

সন্ন্যাসী। কোলাহল-মাঝে আমি রচিব নির্জন,

নগরে পথের মাঝে তপোবন মোর, পাতিব প্রলয়াসন স্থিটর হৃদয়ে।

### একদল প্র্যুষ ও স্ত্রীলোকের প্রবেশ

প্রথম দ্বী। (কোনো প্রব্বের প্রতি) যাও, যাও, আর মুখের ভালোবাসা দেখাতে হবে না! প্রথম প্রবুষ। কেন, কী অপরাধ করলম?

স্ত্রী। জানি গো জানি, তোমরা প্রেষ্থ মান্ষ. তোমাদের পাষাণ প্রাণ।

প্রথম প্রব্য। আচ্ছা, আমাদের পাষাণ প্রাণই যদি হবে, তবে ফ্লেশরকে কেন ডরাই? (অন্য সকলের প্রতি) কী বল ভাই? যদি পাষাণই হবে তবে কি আর ফ্লেশরের আঁচড় লাগে!

দ্বিতীয় প্রেষ। বাহবা, বেশ বলেছ।

তৃতীয় পুরুষ। শাবাশ খুড়ো, শাবাশ!

চতুর্থ প্রবৃষ। (স্ত্রীলোকের প্রতি) কেমন! এখন জবাব দাও।

প্রথম পরের্ষ। না, তাই বলছি। তোমরা তো দশজন আছ, তোমরাই বিচার করে বলো-না কেন, যদি পাষাণ প্রাণই হবে তবে—

পণ্ডম প্রবৃষ। ঠিক কথা বলেছ। তুমি না হলে আমাদের মুখরক্ষা করত কে! ষণ্ঠ প্রবৃষ। খুড়ো এক-একটা কথা বড়ো সরেশ বলে।

সংতম প্রবৃষ। হাঁঃ, আমিও অমন বলতে পারতুম। ও কি আর নিজে বলে? কোন্ এক প্রিথ থেকে পড়ে বলছে।

আর একজন প্র্যুষ। (আসিয়া) কী হে কী কথাটা হচ্ছে? কী কথাটা হচ্ছে?

প্রথম প্রার্থ। শোনো, তোমায় ব্রিঝিয়ে বালি। এই উনি বলছিলেন, তোমরা প্রার্থ মান্য তোমাদের পাষাণ প্রাণ। তাইতে আমি বললেম, আচ্ছা যদি পাষাণ প্রাণই হবে, তবে ফ্লেশরের আঁচড় লাগবে কী করে? ব্রেছে ভাবখানা? অর্থাৎ যদি—

অণ্টম পর্র্ষ। আমাকে আর বোঝাতে হবে না দাদা! আমি আর ব্ঝি নি! আজ বাইশ বংসর ধরে আমি নিজ্ শহরে গ্রুড়ের কারবার করে আর্সছি, আর একটা মানে ব্ঝতে পারব না এ কোন্ কথা! প্রথম প্র্রুষ। (স্ত্রীলোকের প্রতি) কেমন, এখন একটা জবাব দাও।

সকল স্থালোকে মিলিয়া গান
কথা কোস নে লো রাই, শ্যামের বড়াই বড়ো বেড়েছে।
কে জানে ও কেমন করে মন কেড়েছে।
শা্ধ্ব ধীরে বাজায় বাঁশি, শা্ধ্ব হাসে মধ্র হাসি,
গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে।

একজন প্রেষের গান প্রিয়ে, তোমার ঢে'কি হলে যেতেম বে'চে রাঙা চরণতলে নেচে নেচে। ঢিপ্তিপিয়ে যেতেম মারা, মাথা খাড়ে হতেম সারা, কানের কাছে কচ্কচিয়ে মানটি তোমার নিতেম যেচে। দ্বিতীয় পার্য। বাহবা দাদা, বেশ গেয়েছ। তৃতীয় পার্য। বেশ, বেশ, শাবাশ!

সপতম পার্র্য। আরে দ্রে, ওকে কি আর গান বলে! গাইত বটে নিতাই, যে, হাঁ, শানে চক্ষ্ম দিয়ে অশ্র্য পড়ত।

[ প্রস্থান

# পঞ্চম দৃশ্য

### গুহাদ্বারে

বালিকা। না পিতা ও-সব কথা বোলো না আমারে—
শন্নে ভয় করে শন্ধ, ব্ঝিতে পারি নে।
সম্মাসী। তবে থাক্, তবে তুই কাছে আয় মোর.
দেখি তোর অতিম্দ্র স্পর্শ স্কোমল।
আহা, তোর স্পর্শ মোর ধ্যানের মতন—
সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের শ্বারে।

এ কি মায়া? এ কি স্বপ্ন? এ কি মোহঘোর? জগৎ কি মায়া করে ছায়া হয়ে গিয়ে করিছে প্রাণের কাছে অনন্তের ভান?

দুরে সরিয়া
বালিকা, এ-সব কথা না শ্রনিব যদি
সন্ন্যাসীর কাছে তবে এলি কী আশায়?
বালিকা। আমি শ্বুর্ কাছে কাছে রহিব তোমার,
ম্থপানে চেয়ে রব বসি পদতলে।
নগরের পথে যবে হইবে বাহির
ওই হাত ধরে আমি যাব সাথে সাথে।
সম্মাসী। পিঞ্জরের ছোটো পাখি আহা ক্ষীণ অতি,
এরে কেন নিয়ে যাই অনন্তের মাঝে!
ডানা দিয়ে ম্খ ঢেকে ভয়ে হল সারা,
আমার ব্বকের কাছে ল্কাইতে চায়।
আহা, তবে নেবে আয়। থাক্ ম্খ ঢেকে।
ব্বের মাঝেতে তবে থাক্ ল্কাইয়া।

এ কি স্নেহ? আমি কি রে স্নেহ করি এরে? না না। স্নেহ কোথা মোর! কোথা দেবষ ঘ্লা! কাছে যদি আসে কেহ তাড়াব না তারে, দুরে যদি থাকে কেহ ডাকিব না কাছে।

#### প্রকাশ্যে

বাছা, এ আঁধারে তুই কেমনে রহিবি?
তোরা সব ছোটো ছোটো আলোকের প্রাণী।
কুটীর রয়েছে তোর নগরের মাঝে,
সেথা আছে লোকজন, গাছপালা, পাথি—
হেথায় কে আছে তোর!

वानिका।

তুমি আছ পিতা। যে স্নেহ দিয়েছ তুমি তাই নিয়ে রব।

### হাসিয়া। স্বগত

সন্ত্যাসী। বালিকা কি মনে করে স্নেহ করি ওরে?
হায় হায় এ কী ভ্রম! জানে না সরলা
নিম্কলঙ্ক এ হৃদয় স্নেহরেখাহীন।
তাই মনে করে যদি স্ন্থে থাকে, থাক্।
মোহ নিয়ে শ্রম নিয়ে বেবচ থাকে এরা।

#### প্রকাশে

যাই বংসে, গ্রহামাঝে করি গে প্রবেশ, একবার বসি গিয়ে সমাধি-আসনে। ফিরিবে কখন পিতা?

বালিকা। সন্মাসী।

কেমনে বালব! ধ্যানে মণন, নাহি থাকে সময়ের জ্ঞান।

[ প্রম্থান

# यष्ठे म्भा

#### অপরাহ

গ্রাম্বারে সন্ন্যাসীর প্রবেশ

বালিকা। এলে তুমি এতক্ষণে, বসে আছি হেথা—
পিতা, আমি তোমা-তরে গিয়েছিন্ব বনে,
এনেছি আঁচল ভরে ফলফবল তুলে।
দেখো চেয়ে কী স্বন্দর রাঙা দ্বিট ফবল।

#### হাসিয়া

সন্ন্যাসী। দিতে চাস যদি বাছা, দে তবে যা খুৰ্নি।
মোর কাছে কিছু নাই স্কুন্দর কুৎসিত।
এক মুঠা ফুল যদি ভালো লাগে তোর
এক মুঠা ধুলা সেও কী করিল দোষ?

ভালো মন্দ কেন লাগে? সবই অর্থহীন।
আজ বংসে, সারাদিন কাটালি কী করে?
বালিকা। ওই দেখো— চুপি চুপি এসো এই দিকে।
সারাদিন মোর সাথে খেলা করে করে
সাঁঝেতে লতাটি মোর ঘ্রমিয়ে পড়েছে।
নুইয়ে পড়েছে ভুয়ে কচি ডালগ্রলি,
পাতাগ্রলি মুদে গেছে জড়ার্জাড় করে।
এসো পিতা, এইখানে বোসো এর কাছে—
ধীরে ধীরে গায়ে দাও হাতটি ব্রলিয়ে।

#### <del>স্</del>বগত

সন্ন্যাসী। এ কীরে মদিরা আমি করিতেছি পান!
এ কী মধ্ব অচেতনা পশিছে হৃদয়ে!
এ কীরে স্বপন-ঘোরে ছাইছে নয়ন!
আবেশে পরানে আসে গোধ্লি ঘনায়ে।
পড়িছে জ্ঞানের চোখে মেঘ-আবরণ।
ধীরে ধীরে মোহময় মরণের ছায়া
কেন রে আমারে যেন আচ্ছন্ন করিছে!

সহসা ফুল ফল ছি'ড়িয়া ফেলিয়া
ভূমিতে পদাঘাত করিয়া
দূরে হোক— এ-সকল কিছু ভালো নয়—
বালিকা, বালিকা, তোর এ কী ছেলেখেলা!
আমি যে সন্ন্যাসী যোগী মুক্ত নিবিকার,
সংসারের গ্রন্থিহীন, স্বাধীন স্বল,
এ ধুলায় ঢাকিবি কি আমার নয়ন!

কিয়ৎক্ষণ থামিয়া বাছা রে, অমন করে চাহিয়া কেন রে! কেন রে নয়ন দুটি করে ছল ছল! জানিস নে তুই মোরা সন্মাসী বিরাগী, আমাদের এ-সকল ভালো নাহি লাগে। ছি ছি. জনমিল প্রাণে একি এ বিকার! সহসা কেন রে এত করিল চণ্ডল! কোথা লুকাইয়া ছিল হৃদয়ের মাঝে ক্ষ্মদ্র রোষ, অন্নিজিহ্ব নরকের কীট! কোন অন্ধকার হতে উঠিল ফু'সিয়া! এতদিন অনাহারে এখনো মরে নি! হৃদয়ে লুকানো আছে এ কী বিভীষিকা! কোথা যে কে আছে গ্ৰুত কিছু তো জানি নে! হৃদয়শমশান-মাঝে মৃতপ্রাণী যত প্রাণ পেয়ে নাচিতেছে কঙ্কালের নাচ. কেমনে নিশ্চিত হয়ে রহি আমি আর!

#### **अकार्या**

দাও বংসে, এনে দাও ফলফবল তব, দেখাও কোথায়, বাছা, লতাটি তোমার— না, না, আমি চলিলাম নগরে প্রমিতে। দ্ব দশ্ত বসিয়া থাকো, আসিব এখনি।

[ প্রস্থান

# সুত্র দুশ্য

পর্বতশিখরে সন্ন্যাসী পর্বতপথে দুইজন স্বীলোকের প্রবেশ

বনে এমন ফ্ল ফ্টেছে,
মান করে থাকা আজ কি সাজে!
মান-অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চলো চলো কুঞ্জমাঝে।
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহ্ন, মন্হনুমন্হন,
আজ কাননে ওই বাঁশি বাজে।
মান করে থাকা আজ কি সাজে!
আজ মধনুরে মিশাবি মধনু, পরান-ব'ধন্
চাঁদের আলোয় ওই বিরাজে।
মান করে থাকা আজ কি সাজে!

সহ্যাসী।

সহসা পড়িল চোখে এ কী মায়াঘোর!
জগতেরে কেন আজ মনোহর হেরি!
পশ্চিমে কনকসন্ধ্যা সম্বদ্রের মাঝে
স্বধীরে নীলের কোলে থেতেছে মিলায়ে।
নিন্দে বনভূমিমাঝে ঘনায় আঁধার,
সন্ধ্যার স্বর্ণছায়া উপরে পড়েছে।
চারি দিকে শান্তিময়ী সতব্ধতার মাঝে
সিন্ধ্র শ্ব্র্য গোহিতেছে অবিশ্রাম গান।
বামে, দ্রের দেখা যায় শৈলপদতলে
শ্যামল তর্র মাঝে নগরের গ্হ।
কোলাহল থেমে গেছে, পথ জনহীন।
দীপ জনলে উঠিতেছে দ্ব একটি ক'রে—
সন্ধ্যার আরতি হয়, শঙ্খঘণ্টা বাজে।

প্রকৃতি, এমন তোরে দেখি নি কখনো— এমন মধ্রে যদি মায়াম্তি তোর, দ্রে হতে বসে বসে দেখি-না চাহিয়া! হেথায় বসি-না কেন রাজার মতন, জগতের রংগভূমি সম্মুখে আমার!
আমি আজি প্রভু তোর, তুই দাসী মোর,
মায়াবিনী দেখা তোর মায়া-অভিনয়,
দেখা তোর জগতের মহা ইন্দ্রজাল।
খেলা কর্ সমুখেতে চন্দ্রস্থ নিয়ে,
নীলাকাশ রাজছা ধর্ মোর শিরে,
সমসত জগং দিয়ে কর্ মোরে প্রজা।
উঠ্ক রে দিবানিশি সপতলোক হতে
বিচিত্র রাগিণীময়ী মায়ায়য়ী গাথা।

আর-একদল পথিকের প্রবেশ গান

মরি লো মরি,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
ভেবেছিলেম ঘরে রব, কোথাও যাব না—
ওই যে, বাহিরে বাজিল বাঁশি বলো কী করি?
শ্নেছি কোন্ কুঞ্জবনে যম্নাতীরে
সাঁঝের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে—
ওগো তোরা জানিস যদি
আমায় পথ বলে দে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
দেখি গে তার মুখের হাসি,
তারে ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
তারে বলে আসি তোমার বাঁশি

আমার প্রাণে বেজেছে। আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!

সন্ন্যাসী। জগং সম্মুখে মোর সম্দুদ্রে মতো,
আমি তীরে বসে আছি পর্বর্তাশথরে—
তরঙ্গেতে গ্রহতারা হতেছে আকুল,
ভাসিতেছে কোটি প্রাণী জীর্ণ কাষ্ঠ ধরি।
আমি শুখু শুনিতেছি কলধননি তার,
আমি শুখু দেখিতেছি তরঙ্গের খেলা।
কিরণকুন্তলজাল এলায়ে চৌদিকে
রুদ্র তালে নৃত্য করে এ মহাপ্রকৃতি।
আলোক আঁধার-ছায়া, জীবন মরণ,
রাহি দিন, আশা ভয়, উত্থান পতন,
এ কেবল তালে তালে পদক্ষেপ তার।
শত গ্রহ, শত তারা, শত কোটি প্রাণী
প্রতি পদক্ষেপে তার জন্মিছে মরিছে।
আমি তো ওদের মাঝে কেহ নই আর,
তবে কেন এই নত্য দেখি-না বসিয়া!

একজন পথিক

গান

যোগী হে, কে তুমি হাদি-আসনে।
বিভূতিভূষিত শ্ব্রে দেহ,
নাচিছ দিক্-বসনে।
মহা আনন্দে প্রলক-কায় গণ্গা উথাল উছাল যায়,
ভালে শিশ্বশশী হাসিয়া চায়,
জটাজ্টে ছায় গগনে।

[ প্রস্থান

# অন্টম দুশ্য

### গ্ৰহাদ্বারে

#### সন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী। আয় তোরা, কাছে আয়, কে আসিবি আয়—
সকলি সন্ন্দর হৈরি এ বিশ্বজগতে।
বালিকা। আমিও কি কাছে যাব! ডাকো পিতা, ডাকো!
কী দোষ করিয়াছিন, বলো ব্ঝাইয়া!
সন্ন্যাসী। কিছ, ভয় করিস নে, কোনো দোষ নেই—
তোরে ফেলে আর কভু যাব না বালিকা।

গ্ৰহার কাছে গিয়া এ কী অন্ধকার হেথা! এ কী বন্ধ গ্ৰহা! আয় বাছা, মোরা দোঁহে বাহিরেতে যাই, চাঁদের আলোতে গিয়ে বাস একবার।

বাহিরে আসিয়া
আহা এ কী স্মধ্র! এ কী শান্তিস্ধা!
কী আরামে গাছগ্নলি রয়েছে দাঁড়ায়ে!.
মনে সাধ যায় ওই তর্ম হয়ে গিয়ে
চন্দালোকে দাঁড়াইয়া দতন্ধ হয়ে থাকি।
ধীরে ধীরে কত কী যে মনে আসিতেছে।
অতীতের অতি দ্র ফ্লবন হতে
বায়্ম যেন বহে আসে নিশ্বাসের মতো,
সাথে লয়ে পল্লবের মর্মরিবলাপ,
মিলিত জড়িত শত প্রপান্ধরাশ।
এমনি জোছনা-রায়ে কোন্খানে ছিন্ম,
কারা যেন চারি পাশে বসে ছিল মোর!
তোরি মতো দ্ব-একটি মধ্মাখা ম্খ
চাঁদের আলোতে মিশে পড়িতেছে মনে।

আর না রে, আর না রে, আর ফিরিব না।
তোদের অনেক দ্রে ফেলিয়া এসেছি।
অনন্তের পারাবারে ভাসায়েছি তরী,
মাঝে মাঝে অতি দ্রে রেখা দেখা যায়—
তোদের সে মেঘময় মায়াদ্বীপগ্লি।
সেথা হতে কারা তোরা বাঁশিটি বাজায়ে
আজিও ডাকিস মোরে! আমি ফিরিব না।
বন্দী করে রেখেছিলি মায়াম্বধ করে,
পালায়ে এসেছি আমি, হয়েছি স্বাধীন।
তীরে বসে গা তোদের মায়াগানগ্লি—
অনন্তের পানে আমি চলেছি ভাসিয়া।
বাছা, তুই কাছে আয়, দেখি তোরে আমি,
মুখেতে পড়েছে তোর চাঁদের কিরণ।

কাছে আসিয়া বালিকা। গান পড়িতেছে মনে, গাই বসে পিতা!

গান

মেঘেরা চলে চলে যায়,
চাঁদেরে ডাকে 'আয় আয়'।
ঘ্নঘোরে বলে চাঁদ, 'কোথায়—কোথায়!'
না জানি কোথা চলিয়াছে,
কী জানি কী যে সেথা আছে,
আকাশের মাঝে চাঁদ চারি দিকে চায়।
স্বদ্রে— অতি— অতি দ্রে,
ব্নিঝ রে কোন্ স্বরপ্রে
তারাগ্রলি ঘিরে বসে বাঁশরি বাজায়।
মেঘেরা তাই হেসে হেসে
আকাশে চলে ভেসে ভেসে,
ব্নিকয়ে চাঁদের হাসি চুরি করে যায়।

সন্ত্যাসী। এ কী রে চলেছি কোথা, এসেছি কোথায়!
বৃঝি আর আপনারে পারি নে রাখিতে।
বৃঝি মরি, ডুবি, বৃঝি লুক্ত হয়ে যাই।
ওরে কোন্ অতলেতে যেতেছি তলায়ে—
সর্বাঞ্চে চাপিছে ভার, আঁখি মুদে আসে।
চৌদিকে কী যেন তোরে আসিছে ঘিরিয়া!
কোথায় রাখিল তোর পালাবার পথ!
ঘ্রমিয়ে ঘ্রমিয়ে যে রে যেতেছিস চলি,
সহসা চরণে কোথা লাগিবে আঘাত,
বিনাশের মাঝখানে উঠিবি জাগিয়া।
এখনি ছিড্য়া ফেল্ স্বপনের মায়া।

চল্ তোর নিজ রাজ্যে অনন্ত আঁধারে। যত চন্দ্র সূর্য সেথা ডুবে নিবে যাবে। ক্ষুদ্র এ আলোতে এসে হন্ম দিশেহারা, আঁধার দেয় না কভ পথ ভূলাইয়া।

# নবম দৃশ্য

# গুহায় সন্যাসী

আহা এ কী শান্তি, এ কী গভীর বিরাম! সন্ন্যাসী। অন্তর বাহির যাবে, যাবে দেশ কাল-'আছি' মাত্র রবে শুধু, আর কিছু, নয়।

দীপ হস্তে বালিকার প্রবেশ দুই দিন দুই রাগ্রি চলে গেছে পিতা বালিকা। গুহার দুয়ারে আমি বসিয়া রয়েছি, তাই আজ এক বার এসেছি দেখিতে। একটিও জনপ্রাণী আসে নি হেথায়. দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত্রি গিয়েছে কাটিয়া, কেন হেথা অন্ধকারে একা বসে আছ! কতক্ষণ বসে বসে শুনিন সহসা তুমি যেন দেনহবাকো ডাকিছ আমারে। নিতান্ত একেলা তুমি রয়েছ যে পিতা— তাই আর পারিন, না, আসিলাম কাছে। ওকি প্রভু, কথা কেন কহিছ না তুমি! ও কী ভাবে চেয়ে আছ মোর মুখপানে! ভালো লাগিছে না পিতা? যাব তবে চলে? না না. এলি যদি, তবে যাস নে চলিয়া। সন্ন্যাসী। আমি তো ডাকি নি তোরে, নিজে এসেছিস!

একট্রক দাঁড়া, তোরে দেখি ভালো করে। সংসারের পরপারে ছিলেম যে আমি. সহসা জগৎ হতে কে তোরে পাঠালে? সেথা হতে সাথে করে কেন নিয়ে এলি দিবালোক, প্রুম্পগন্ধ, স্নিন্ধ সমীরণ! কিবা তোর সুধাকণ্ঠ, দেনহমাখা স্বর! মরি কী অমিয়াময়ী লাবণ্যপ্রতিমা! সরলতাময় তোর মুখখানি দেখে জগতের 'পরে মোর হতেছে বিশ্বাস। তুই কিরে মিথ্যা মায়া, দু দশ্ডের ভ্রম! জগতের গাছে তুই ফ্রটেছিস ফ্রল, জগৎ কি তোরি মতো এত সতা হবে!

চল্ বাছা, গৃহা হতে বাহিরেতে যাই।
সম্দ্রের এক পারে রয়েছে জগৎ,
সম্দ্রের পরপারে আমি বসে আছি,
মাঝেতে রহিলি তুই সোনার তরণী—
জগং-অতীত এই পারাবার হতে
মাঝে মাঝে নিয়ে যাবি জগতের ক্লে

[ প্রস্থান

# দশাম দ্শ্যা

# গ্রহার বাহিরে

সহয়সী।

আহা একি চারি দিকে প্রভাতবিকাশ! এ জগং মিথ্যা নয়, বুঝি সত্য হবে. মিখ্যা হয়ে প্রকাশিছে আমাদের চোখে। অসীম হতেছে বাত্ত সীমারূপ ধরি। যাহা-কিছু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি! বালুকার কণা সেও অসীম অপার, তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনত আকাশ— কে আছে. কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে? नर्ज़ एहारणे किছ, नारे, नकिन भर९। আখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিন:! সীমা তো কোথাও নাই—সীমা সে তো ভ্রম। ভালো করে পড়িব এ জগতের লেখা, শুধু এ অক্ষর দেখে করিব না ঘূণা। লোক হতে লোকান্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে, একে একে জগতের পূষ্ঠা উলটিয়া, ক্রমে যুগে যুগে হবে জ্ঞানের বিস্তার। বিশ্বের যথার্থ রূপ কে পায় দেখিতে! আঁখি মেলি চারি দিকে করিব ভ্রমণ. ভালোবেসে চাহিব এ জগতের পানে, তবে তো দেখিতে পাব স্বরূপ ইহার।

দ্ইজন পথিকের প্রবেশ
প্রথম। আর কত দ্রে যাবি, ফিরে যা রে ভাই!
আয় ভাই, এইখানে কোলাকুলি করি।
দিবতীয়। কে জানে আবার কবে দেখা হবে ফিরে।
প্রথম। আবার আসিব ফিরে যত শীঘ্র পারি।
দিবতীয়। যাবে যদি, একবার দাঁড়াও হেথায়।
একবার ফিরে চাও নগরের পানে।

ওই দেখো দূরে ওই গৃহটি তোমার— চারি দিকে রহিয়াছে লতিকার বেড়া, ওই সে অশোক গাছ বামে উঠিয়াছে, ওই তর্তুতলে বসে আমরা দুজনে কত রাগ্রি জোছনাতে কথা কহিয়াছি। দুদিনের এ বিরহ ত্বরায় ফুরাবে.

প্রথম ৷ আনন্দের মাঝে পুন হইবে মিলন।

মনে যেন রেখো সথা, স্কুদুর প্রবাসে— দ্বিতীয়। পুরাতন এ বন্ধুরে ভুলিয়ো না যেন।

দেবতা রাখ্বন সুখে, আর কী কহিব।

[ প্রস্থান

সন্ন্যাসী।

আহা, যেতে যেতে দোঁহে চায় ফিরে ফিরে, অশ্রজলে ভালো করে দেখিতে না পায়। বিপাল জগৎ-মাঝে দিগতের পানে সখা ওর কোথা গেল, কে জানে কোথায়! এ কী সংশয়ের দেশে রয়েছি আমরা, চোখের আড়ালে হেথা সবই অনিশ্চয়। বারেক যে কাছ হতে দুরে চলে গেল হয়তো সে কাছে ফিরে আর আসিবে না। তাই সদা চোখে চোখে রেখে দিতে চাই. তাই সদা টেনে নিই বুকের মাঝেতে। কোথা কে অদৃশ্য হয় চারি দিক হতে, যাহা-কিছ্ম বাকি থাকে ভয়ে তাহাদের আরো যেন দৃঢ় করে ধরি জড়াইয়া। সবাই চলিয়া যায় ভিন্ন ভিন্ন দিশে, অসীম জগতে মোরা কে কোথায় থাকি, মাঝে লোক-লোকান্তের ব্যবধান পড়ে। তবু কি গলায় দিবি মোহের বন্ধন! সুখ দুঃখ নিয়ে তবু করিবি কি খেলা! যে রবে না তব্ব তারে রাখিবারে চাস! ওরে, আমি প্রতিদিন দেখিতেছি, যেন কে আমারে অবিরত আনিতেছে টেনে। প্রতিদিন যেন আমি ঘ্ররিয়া ঘ্রিয়া জগণ-চক্লের মাঝে যেতেছি পডিতে— চারি দিকে জড়াইছে অগ্রুর বাঁধন. প্রতিদিন কমিতেছে চরণের বল।

যাক্ছি'ড়ে! গেল ছি'ড়ে! চল্ছুটে চল্! চল্ দ্রে— যত দ্রে চলে রে চরণ। কে ও আসে অশ্রনেত্রে শ্নাগ্রা-মাঝে, কে ওরে পশ্চাতে ডাকে 'পিতা পিতা' ব'লে! ছি'ড়ে ফেল্ ভেঙে ফেল্ চরণের বাধা— হেথা হতে চল্ছুটে, আর দেরি নয়।

### একাদশ দুশ্য

### পথে সন্ন্যাসী

সম্যাসী। এসেছি অনেক দ্রে— আর ভয় নাই।

পারেতে জড়াল লতা, ছিন্ন হরে গেল।
সেই মুখ বার বার জাগিতেছে মনে।
সে যেন কর্ণ মুখে মনের দ্রারে
বসে বসে কাঁদিতেছে, ডাকিতেছে সদা।
যতই রাখিতে চাই দ্রার র্বিধয়া—
কিছ্বতেই যাবে না সে, ফিরে ফিরে আসে,
একট্র মনের মাঝে পথান পেতে চায়।

নির্ভয়ে গা ঢেলে দিয়ে সংসারের স্রোতে এরা সবে কী আরামে চলেছে ভাসিয়া। যে যাহার কাজ করে, গৃহে ফিরে যায়, ছোটো ছোটো সনুখে দনুঃখে দিন যায় কেটে। আমি কেন দিবানিশি প্রাণপণ করে যুনিকভেছি সংসারের স্রোভ-প্রতিক্লে! পেরেছি কি এক তিল অগ্রসর হতে! বিপরীতে মুখ শুধু ফিরাইয়া আছি, উজানে যেতেছি বলে হইতেছে ক্রম, পশ্চাতে স্রোতের টানে চলেছি ভাসিয়া—সবাই চলেছে যেথা ছুটেছি সেথাই!

দরিদ্র বালিকার প্রবেশ বালিকা। ওগো, দয়া করো মোরে আমি অনাথিনী।

সহসা চমকিয়া উঠিয়া

সম্যাসী। কে রে তুই? কে রে বাছা? কোথা হতে এলি?
অনাথিনী? তুইও কি তারি মতো তবে?
তোরেও কি ফেলে কেউ গিরেছে পলারে?
তারেই কি চারি দিকে খাজিয়া বেড়াস?
বংসে, কাছে আয় তুই—দে রে পরিচয়।
বালিকা। ভিখারি বালিকা আমি, সম্যাসী ঠাকুর,
অন্ধ বৃন্ধ মাতা মোর রোগশয্যাশায়ী।
আসিয়াছি এক-মঠা ভিক্ষামের তরে।

# সম্যাসী। আহা বংসে, নিয়ে চল্ কুটীরেতে তোর। রুগুণ তোর জননীরে দেখে আসি আমি।

প্রম্থান

### কতকগালি সন্তান লইয়া একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

শ্বী। দেখ্ দেখি, মিশ্রদের বাড়ির ছেলেগ্বলি কেমন রিষ্টপ<sup>্ন্</sup>ট! দেখলে দ<sup>্ব</sup>-দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে— আর এ'দের ছিরি দেখো-না, যেন ব্যকাষ্ঠ দাঁড়িয়ে আছেন, যেন সাত কুলে কেউ নেই, যেন সাত জন্মে খেতে পান না।

সন্তানগণ। তা আমরা কী করব মা! আমাদের দোষ কী?

মা। বললেম— বলি, রোজ সকালে ভালো করে হল্বদ মেথে তেল মেথে স্নান কর্, ধাত পোণ্টাই হবে, ছিরি ফিরবে— তা তো কেউ শ্বনবে না! আহা, ওদের দিকে চাইলে চোথ জ্বভিয়ো যায়, রঙ যেন দুধে আলতায়—

সন্তানগণ। আমাদের রঙ কালো তা আমরা কী করব?

মা। তোদের রঙ কালো কে বললে? তোদের রঙ মন্দ কী? তবে কেন ওদের মতো দেখায় না?

[ প্রস্থান

### সম্ব্যাসীর প্রবেশ। একটি কন্যা লইয়া স্ত্রীলোকের প্রবেশ

\_\_\_\_

সম্যাসী। কোথায় চলেছ বাছা?

দ্বী। প্রণাম ঠাকুর!

ঘরেতে য়েতেছি মোরা।

সন্ন্যাসী। সেথায় কে আছে?

প্রী। শাশ্বড়ি আছেন মোর, আছেন সোয়ামী, শুরুমুথে ছাই দিয়ে দুর্টি ছেলে আছে।

সন্ন্যাসী। কী কাজে কাটাও দিন বলো মোরে বাছা!

দ্রী। ঘরকরা-কাজ আছে, ছেলেপিলে আছে, গোয়ালে তিনটি গোর তার করি সেবা, বিকেলে চরকা কাটি মেয়েটিরে নিয়ে।

সন্ন্যাসী। সন্থেতে কি কাটে দিন? দন্ধথ কিছন নেই?

স্ত্রী। দয়ার শরীর রাজা প্রজার মা-বাপ, কোনো দঃখ নেই প্রভ! রামরাজ্যে থাকি।

সম্যাসী। এটি কি তোমারি মেয়ে বাছা!

স্তী। হাঁ ঠাকুর।

#### কন্যার প্রতি

যা না রে, প্রভুরে গিয়ে কর্ দশ্ভবং।
সম্যাসী। আয় বংসে, কাছে আয়, কোলে করি তোরে।
আসিবি নে! তুই মোরে চিনেছিস ব্রিক—
নিষ্ঠ্র কঠিন আমি পাষাণহদয়,
আমারে বিশ্বাস করে আসিস নে কাছে!

#### মাকে টানিয়া

কন্যা। মাগো, ঘরে চলো।

স্ফ্রী। তবে প্রণাম ঠাকুর।

সন্ন্যাসী। যাও বাছা, স্বথে থাকো আশীর্বাদ করি।

সেল্লাসী বাতীত সকলের প্রস্থান

বসে বসে কী দেখি এ, এই কি রে স্থ!
লঘ্, স্থ লঘ্, আশা বাহিয়া বাহিয়া
সংসারসাগরে এরা ভাসিয়া বেড়ায়,
তরঙ্গের ন্ত্য-সনে নৃত্য করিতেছে।
দ্, দিনেতে জীর্ণ হবে এ ক্ষ্রুত তরণী,
আশ্রয়ের সাথে কোথা মজিবে পাথারে।
আমি তো পেয়েছি ক্ল অটল পর্বতে,
নিতা যাহা তারি মাঝে করিতেছি বাস।
আবার কেন রে হোথা সন্তরণ-সাধ!
ওই অশ্রনাগরের তরঙ্গহিল্লোলে
আবার কি দিবানিশি উঠিবি পডিবি!

ठक, ग्रीपशा

হৃদয় রে, শান্ত হও, যাক সব দ্রে- যাক দ্রে, যাক চলে মায়া-মরীচিকা।
এসো এসো অন্ধকার, প্রলয়সম্দ্রে
তপত দীপত দপ্ধ প্রাণ দাও ভূবাইয়া।
অক্ল স্তব্ধতা এসো চারি দিকে ঘিরে,
কোলাহলে কর্ণ মোর হয়েছে বিধর।
গেল, সব ভূবে গেল, হইল বিলীন,
হৃদয়ের অন্ধিজনলা সব নিবে গেল।

বালিকার প্রবেশ বালিকা। পিতা, পিতা, কোথা তুমি পিতা!

#### চমকিয়া

সন্ন্যাসী। কে রে তুই!

চিনি নে, চিনি নে তোরে, কোথা হতে এলি!

বালিকা। আমি, পিতা, চাও পিতা, দেখো পিতা, আমি।
সন্ন্যাসী। চিনি নে, চিনি নে তোরে, ফিরে যা, ফিরে যা!

চলিতে চলিতে আমি কারো কেহ নই, আমি যে স্বাধীন।

পায়ে পড়িয়া

বালিকা। আমারে যেয়ো না ফেলে, আমি নিরাশ্রয়।

শ্বধারে শ্বধারে সবে তোমারে খ্রিজয়া বহু দ্বে হতে পিতা, এসেছি যে আমি।

সহসা ফিরিয়া আসিয়া, ব্কে টানিয়া
সম্যাসী। আয় বাছা, ব্কে আয়, ঢাল্ অশ্রহাতে!
তভঙে যাক এ পাষাণ তোর অশ্রহাতে!
আর তোরে ফেলে আমি যাব না বালিকা,
তোরে নিয়ে যাব আমি ন্তন জগতে।
পদাঘাতে ভেঙেছিন্ জগং আমার—
ছোটো এ বালিকা এর ছোটো দ্বিট হাতে
আবার ভাঙা জগং গড়িয়া তুলিল।
আহা, তোর ম্খখনি শ্কায়ে গিয়েছে,
চরণ দাঁড়াতে যেন পারিছে না আর।
অনিদ্রায়, অনাহারে, মধ্যাহ্তপনে
তিন দিবসের পথ কেমনে এলি রে!
আয় রে বালিকা তোরে ব্কে করে নিয়ে
যথা ছিন্ ফিরে যাই সেই গ্রহামাঝে।

[ প্রস্থান

# দ্বাদশ দৃশ্য

# গ্রহার স্বারে

সন্ন্যাসী। এইখানে সব বুঝি শেষ হয়ে গেল! যে ধ্যানে অনন্তকাল মণ্ন হব বলে আসন পাতিয়াছিন, বিশ্বের বাহিরে, আরম্ভ না হতে হতে ভেঙে গেল ব্রিথ! তারি মুখ জাগে মনে সমাধিতে বসে, তারি মুখ হৃদয়ের প্রলয়-আঁধারে সহসা তারার মতো কোথা ফ্রটে ওঠে, সেই দিকে আঁখি যেন বন্ধ হয়ে থাকে, ক্রমে ক্রমে অন্ধকার মিলাইয়া যায়, জগতের দৃশ্য ধীরে ফ্রটে ফ্রটে ওঠে— গাছপালা, স্থালোক, গৃহ, লোকজন কোথা হতে জেগে ওঠে গ্রহার মাঝারে। मना मत्न रस वाला काथास ना जानि, হয়তো সে গেছে চলে নগরে ভ্রমিতে, হয়তো কে অনাদর করেছে তাহারে, এসেছে সে কাঁদো-কাঁদো ম্খখানি করে আমার বৃকের কাছে ল্কাইতে মাথা।

এইখানে সব বৃথি শেষ হয়ে গেল!
মিছে ধ্যান, মিছে জ্ঞান, মিছে আশা মোর!
আকাশবিহারী পাখি উড়িত আকাশে—
মাটি হতে ব্যাধ তারে মারিয়াছে বাণ,
ক্রমেই মাটির পানে যেতেছে পড়িয়া—
ক্রমেই দ্বলি দেহ, শ্লান্ত ভগ্ন পাখা,
ক্রমেই আসিছে নৃয়ে অভ্রভেদী মাথা।
ধ্লায়, মৃত্যুর মাঝে ল্টাইতে হবে।
লোহপিঞ্জরের মাঝে বসিয়া বসিয়া
আকাশের পানে চেয়ে ফেলিব নিশ্বাস।

তবে কি রে আর কিছু নাইকো উপায়!

সম্যাসী সবেগে গিয়া লতা ছি'ডিয়া ফেলিল

বালিকা। দেখো পিতা, লতাটিতে কুর্ণিড় ধরিয়াছে, প্রভাতের আলো পেলে উঠিবে ফর্নিয়া।

বালিকা। সন্ন্যাসী।

ওকি হল। ওকি হল। কী করিলে পিতা। রাক্ষসী, পিশাচী, ওরে, তই মায়াবিনী-দূর হ, এখনি তুই যা রে দূর হয়ে। এত বিষ ছিল তোর ওইটুক-মাঝে অনন্ত জীবন মোর ধরংস করে দিলি! ওরে তোরে চিনিয়াছি, আজ চিনিয়াছি— প্রকৃতির গুঞ্চচর তুই রে রাক্ষসী, গলায় বাঁধিয়া দিলি লোহার শৃংখল! তুই রে আলেয়া-আলো, তুই মরীচিকা— কোন্ পিপাসার মাঝে, দ্বভিক্ষের মাঝে, কোন মর,ভূমি-মাঝে, শ্মশানের পথে, কোন মরণের মুখে যেতেছিস নিয়ে! ওই-যে দেখি রে তোর নিদার ণ হাসি. প্রকৃতির ক্রদিহীন উপহাস তুই— শৃংখলেতে বেংধে ফেলে পরাজিত মােরে হা হা করে হাসিতেছে প্রকৃতি রাক্ষসী! এখনো কি আশা তোর পরের নি পাষাণী? এখনো করিবি মোরে আরো অপমান! আরো ধুলা দিবি ফেলে এ মাথায় মোর! আরো গহররেতে মোরে টেনে নিয়ে যাবি! না রে না, তা হবে না রে, এখনো যুক্তিব— এখনো হইব জয়ী, ছি'ডিব শুঙ্খল।

> দের্যাসীর সবেগে গ্রহা হইতে বহিগমিন ও মুছিতে হইয়া বালিকার পতন

# গ্রয়োদশ দৃশ্য

অরণ্য

ঝড়বৃষ্টি। রাগ্রি

কে ওরে কর্মণকপ্ঠে করে আর্তনাদ! সন্ন্যাসী। এখনো কানেতে কেন পশিছে আসিয়া! প্রলয়ের শব্দে আজি কাঁপিছে ধরণী— বজ্রদন্ত কড়মড়ি ছন্টিতেছে ঝড়, ক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো আঁধার অরণ্য তর র তরঙ্গ লয়ে উঠিছে পড়িছে! তবুও ঝটিকা, তোর বজ্রগীত গেয়ে ক্ষ্মদ্র এক বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠধর্নন পারিলি নে ডুবাইতে! এখনো শানি যে! ওই-যে সে কাঁদিতেছে করুণ স্বরেতে, নিশীথের বুক ফেটে উঠিছে সে ধর্নন। কোথা যাব, কোথা যাব, কোন্ অন্ধকারে--জগতের কোন্ প্রান্তে, নিশীথের বুকে--ধরণীর কোন্ ঘোর, ঘোর গভতিলে— এ ধর্নি কোথায় গেলে পশিবে না কানে! যাই ছুটে আরো, আরো অরণ্যের মাঝে— মহাকায় তর,দের জটিলতা-মাঝে

# চতুদশ দ্শ্য

দিণিবদিক হারাইয়া মণন হয়ে যাই।

প্রভাত

সরণ্য হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া সমাসী। যাক, রসাতলে যাক সম্যাসীর ব্রত!

ছ'বিজ্যা ফেলিয়া
দরে করো, ভেঙে ফেলো দ'ড কমণ্ডল !
আজ হতে আমি আর নহি রে সম্ন্যাসী!
পাষাণসংকলপভার দিয়ে বিসর্জন
আনন্দে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি একবার।
হে বিশ্ব, হে মহাতরী, চলেছ কোথায়,
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়—
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে।
কোটি কোটি বিলি ক্র বেতেছে চলিয়া,
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে।

যে পথে তপন শশী আলো ধ'রে আছে
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া,
আপনারি ক্ষ্বদ্র এই খদ্যোত-আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুজে খুজে!
জগং, তোমারে ছেড়ে পারি নে যে যেতে,
মহা আকর্ষণে সবে বাঁধা আছি মোরা।
পাখি যবে উড়ে যায় আকাশের পানে
মনে করে 'এন্ ব্রিঝ প্রিথবী ত্যজিয়া'
যত ওড়ে—যত ওড়ে—যত উধের্ব যায়—
কিছ্বতে প্রিথবী তব্ পারে না ছাড়িতে,
অবশেষে শ্রান্তদেহে নীড়ে ফিরে আসে।

চারি দিকে চাহিয়া
আজি এ জগং হেরি কী আনন্দময়!
সবাই আমারে যেন দেখিতে আসিছে।
নদী তর্বাতা পাখি হাসিছে প্রভাতে।
উঠিয়াছে লোকজন প্রভাত হেরিয়া,
হাসিম্থে চলিয়াছে আপনার কাজে।
ওই ধান কাটে, ওই করিছে কর্ষণ,
ওই গাভী নিয়ে মাঠে চলেছে গাহিয়া।
ওই-যে প্জার তরে তুলিতেছে ফ্বল,
ওই নোকা লয়ে যাত্রী করিতেছে পার।
কেহ বা করিছে স্নান, কেহ তুলে জল,
ছেলেরা ধ্বলায় বসে খেলা করিতেছে,
সখারা দাঁড়ায়ে পথে কহে কত কথা।

আহা সে অনাথা বালা বেগথায় না জানি!
কে তারে আশ্রয় দেবে, কে তারে দেখিবে!
বাথিত হদয় নিয়ে কার কাছে যাবে,
কে তারে পিতার মতো বুকে নিয়ে তুলে
নয়নের অশ্রজল দিবে মৢয়াইয়া!
কী করেছি, কী বলেছি, সব গেছি ভুলে,
বিস্মৃত দ্বঃস্বপন শুধ্ব চেপে আছে প্রাণে—
একখানি মুখ শুধ্ব মনে পড়িতেছে,
দুটি আখি চেয়ে আছে কর্ণ বিস্ময়ে।
আহা, কাছে যাই তার— বুকে নিয়ে তারে
শুধাই গে কী হয়েছে, কী করেছি আমি!
একটি কুটীরে মোরা রহিব দ্বজনে,
রামায়ণ হতে তারে শ্নাব কাহিনী-—
সন্ধ্যার প্রদীপ জেবলে, শাস্ত্রকথা শ্রুনে,
বালিকা কোলেতে মোর পড়িবে ঘুমায়ে।

## अक्षम्भ मुभा

#### श्राथ

#### লোকারণ্য

প্রথম পর্রব্ধ। ওরে, আজ আমাদের রাজপ্রত্রের বিয়ে। দ্বিতীয় পর্বব্ধ। তা তো জানি। তৃতীয় প্রবৃধ। ছুটে চল্, ছুটে চল্, ছুটে চল্।

চতুর্থ প্র্র্য। রাজার বাড়ি নবং বসেছে, কিন্তু ভাই আমাদের ডুগ্ডুগি না বাজলে আমোদ হয় না। তাই কাল সারা রাত্রি মোধোকে আর হরেকে ডেকে তিন জনে মিলে কেবল ডুগ্ডুগি বাজিয়েছি।

দ্বীলোক। হাঁ গা, রাজপত্বত্বরের বিয়ে হবে, তা মর্ডিমর্ড়িক বিলোনো হবে না? প্রথম প্রবৃষ। দ্র মাগি, রাজপত্বত্বরের বিয়েতে কি মর্ডিমর্ড়িক বিলোনো হয়? গ্রুড়, ছোলা, চিনির পানা—

দ্বিতীয় পুরুষ। না রে না, খুড়ো আমার শহরে থাকে, তার কাছে শুনেছি, দই দিয়ে ছাতু দিয়ে ফলার হবে।

অনেকে। ওরে, তবে আজ আনন্দ করে নে রে, আনন্দ করে নে।

প্রথম প্র<sub>ব্</sub>ষ। ওরে ও সর্দারের পো, আজ আবার কাজ করতে বসেছিস কেন। ঘর থেকে বেরিয়ে আয়।

দ্বিতীয় প্রবৃষ। আজ যে শালা কাজ করবে তার ঘরে আগন্ন লাগিয়ে দেব।
[সেই ব্যক্তি]। না রে ভাই, বসে বসে মালা গাঁথছি, দরজায় ঝুলিয়ে দিতে হবে।
স্ত্রীলোক। (র্ন্দ্যমান সন্তানের প্রতি) চুপ কর্, কাঁদিস নে, কাঁদিস নে, আজ রাজপ্ত্রুরের
বিয়ে— আজ রাজবাড়িতে যাবি, মুঠো মুঠো চিনি খেতে পাবি।

[কোলাহল করিতে করিতে প্রস্থান

#### সম্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী। জগতের মুখে আজি এ কী হাস্য হেরি! আনন্দতরংগ নাচে চন্দ্রসূর্য ঘেরি। আনন্দহিল্লোল কাঁপে লতায় পাতায়, আনন্দ উচ্ছন্সি উঠে পাখির গলায়, আনন্দ ফুটিয়া পড়ে কুসুমে কুসুমে।

#### কতকগর্নল পথিকের প্রবেশ

প্রথম পথিক। ঠাকুর, প্রণাম হই। দ্বিতীয় পথিক। প্রভূ গো, প্রণাম। তৃতীয় পথিক। এই ছেলেটিরে মোর আশীর্বাদ করো। চতুর্থ পথিক। পদধূলি দাও প্রভু, নিয়ে যাই শিরে। এনেছি চরণে দিতে গুটি-দুই ফুল। পণ্ডম পথিক। সন্ন্যাসী। কেন এরা সবে মোরে করিছে প্রণাম, আমি তো সন্ন্যাসী নই। ওঠো ভাই, ওঠো— এসো ভাই, আজ মোরা করি কোলাকুলি। আমিও যে একজন তোমাদেরি মতো. তোমাদেরি গৃহমাঝে নিয়ে যাও মোরে।

জান কি কোথায় আছে মেয়েটি আমার?
শ্বাইতে কেন মোর করিতেছে ভয়!
তার শ্লান মূখ দেখে কেহ কি তোমরা
ডেকে নিয়ে যাও নাই গ্হে তোমাদের!
সে বালিকা কোথাও কি পায় নি আশ্রয়?

## ষোড়শ দৃশ্য

## গ্রাম্থ

ধ্লায় পতিত বালিকা

সন্ন্যাসীর দুত প্রবেশ

সন্ন্যাসী। নয়ন-আনন্দ মোর, হৃদয়ের ধন,
স্নেহের প্রতিমা ওগো, মা, আমি এসেছি—
ধ্লায় পড়িয়া কেন— ওঠ মা, ওঠ মা—
পাষাণেতে ম্থখানি রেখেছিস কেন?
আয় রে ব্কের মাঝে— এও তো পাষাণ!
ও মা, এত অভিমান করেছিস কেন!
ম্থখানি তুলে দেখ দ্বটো কথা ক!
এ কী, এ যে হিম দেহ! না পড়ে নিশ্বাস—
হৃদয় কেন রে স্তশ্ধ, বিবর্ণ মুখানি!

বাছা, বাছা, কোথা গোল! কী করিলি রে-হায় হায়, এ কী নিদার ণ প্রতিশোধ!

# মায়ার খেলা

প্রকাশ : ১৮৮৮

মায়ার খেলা ১২৯৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার লিখেছেন, 'আমার প্র্বরচিত একটি অকিণ্ডিংকর গদ্য-নাটিকার ['নলিনী' (১২৯১)] সহিত এ গ্রন্থের কিণ্ডিং সাদৃশ্য আছে।'

এই গ্রন্থের 'সখি সে গেল কোথায়', 'বিদায় করেছ যারে নয়নজলে' এবং কনে এলিরে, ভালোবাসিলি' গান তিনটির প্রথম ও তৃতীয়টি 'রবিচ্ছায়া'য় এবং দ্বিতীয়টি 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থে ইতিপ্রের্ব প্রকাশিত।

## বিজ্ঞাপন

#### প্রথম সংস্করণ

স্থীস্মিতির মহিলাশিল্পমেলায় অভিনীত হইবার উপলক্ষে এই গ্রন্থ উক্ত স্মিতি-কর্তৃক ম্বিত হইল। ইহাতে সম্পতই কেবল গান, পাঠোপযোগী কবিতা অতি অলপ। মাননীয়া শ্রীমতী সরলা রায়ের অন্বরোধে এই নাট্য রচিত হয় এবং তাঁহাকেই সাদর উপহার-স্বরূপে সম্পূর্ণ করিলাম।

ইহার আখ্যানভাগ কোনো সমার্জাবশেষে দেশবিশেষে বন্ধ নহে। সংগীতের কল্পরাজ্যে সমার্জানয়মের প্রাচীর তুলিবার আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। কেবল বিনীত ভাবে ভরসা করি, এই গ্রন্থে সাধারণ মানব-প্রকৃতিবিরুদ্ধ কিছু নাই।

আমার প্রেরচিত একটি অকিণ্ডিংকর গদ্যনাটিকার সহিত এ গ্রন্থের কিণ্ডিং সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারই সংশোধনস্বর্পে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব। এই গ্রন্থের তিনটি গান ইতিপূর্বে আমার অন্য কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

পাঠক ও দর্শকিদিগকে ব্রঝিতে হইবে যে, মায়াকুমারীগণ এই কাব্যের অন্যান্য পাত্রগণের দ্বিট বা শ্রুতি-গোচর নহে।

এই নাট্যকাব্যের সংক্ষিপত আখ্যায়িকা পরপূষ্ঠায় বিবৃত হইল। নতুবা বিচ্ছিন্ন গানের মধ্য হইতে ইহার আখ্যান সংগ্রহ করা সহসা পাঠকদের পক্ষে দ্বর্হ বোধ হইতে পারে। যে, অমর ও প্রমদার হৃদয় গোপনে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা আছে। তখন শাল্তা ও সখীগণ অমর ও প্রমদার মিলনসংঘটনে প্রবৃত্ত হইল। প্রমদা কহিল, 'আর কেন! এখন বেলা গিয়াছে, খেলা ফ্রাইয়াছে, এখন আর আমাকে কেন! এখন এ মালা তোমরা পরো, তোমরা স্থে থাকো।' অমর শাল্তার প্রতি লক্ষ করিয়া কহিল, 'আমি মায়ার চক্তে পড়িয়া আপনার স্থ নন্ট করিয়াছি, এখন আমার এই ভশ্ন স্থ এই শ্লান মালা কাহাকে দিব, কে লইবে?' শাল্তা ধীরে ধীরে কহিল, 'আমি লইব। তোমার দ্বংখের ভার আমি বহন করিব। তোমার সাধের ভুল, প্রেমের মোহ দ্র হইয়া জীবনের স্থানিশা অবসান হইয়াছে— এই ভুলভাঙা দিবালোকে তোমার ম্থের দিকে চাহিয়া আমার হদয়ের গভীর প্রশালত স্থেবর কথা তোমাকে শ্নাইব।' অমর ও শাল্তার এইর্পে মিলন হইল। প্রমদা শ্না হদয় জইয়া কাঁদিয়া চলিয়া গেল। মায়াকুমারীগণ গাহিল—

এরা স্বথের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মিলে না, শুধু সুখ চলে যায়— এমনি মায়ার ছলনা।

## প্রথম দুশ্য

#### কানন

## <u>মায়াকুমারীগণ</u>

সকলে। মোরা জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি। প্রথমা। মোরা স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি। দ্বিতীয়া। গোপনে হদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি। তৃতীয়া। মোরা মদির তরঙ্গ তুলি বসন্তসমীরে! প্রথমা। দ্রাশা জাগায় প্রাণে-প্রাণে আধো-তানে ভাঙা গানে দ্রমরগ্রপ্পরাকুল বকুলের পাঁতি! মোরা মায়াজাল গাঁথি। সকলে। নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে। দ্বিতীয়া। তৃতীয়া। কত ভুল করে তারা, কত কাঁদে হাসে। প্রথমা। মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে, আনি মান-অভিমান। দ্বিতীয়া। বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথী। মোরা মায়াজাল গাঁথি। সকলে। প্রথমা। **हत्ला म**थी, हत्ला। क्रक-म्वन्न-एथला एथलारव हरला। দিবতীয়া ও তৃতীয়া। নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেমছল, প্রমোদে কাটাব নব বসন্তের রাতি। মোরা মায়াজাল গাঁথি। সকলে।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### গ্হ

গমনোন্ম্ব অমর। শান্তার প্রবেশ

শাশতা। পথহারা তুমি পথিক যেন গো সনুখের কাননে.
ওগো যাও, কোথা যাও!
সনুখে ঢল ঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে
তুমি চাও, কারে চাও!
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়,
কোথা পড়ে আছে ধরণী!
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো
মায়াপর্নী-পানে ধাও!

আমর। জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত!
নবীন বাসনাভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হল জীবন্ত।
সন্খভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে!
তাহারে খাঁ জিব দিক্-দিগন্ত।

মায়াকুমারীগণের প্রবেশ সকলে। কাছে আছে দেখিতে না পাও, তুমি কাহার সন্ধানে দ্বে যাও!

শান্তার প্রতি

অমর। যেমন দখিনে বায় ছুটেছে,
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে।
তেমনি আমিও, সখী, যাব—
না জানি কোথায় দেখা পাব।
কার সুধাস্বর-মাঝে জগতের গীত বাজে—
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে!
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত!
তাহারে খুজিব দিক্-দিগন্ত।

[ প্রস্থান

নায়াকুমারীগণ। মনের মতো কারে খুঁজে মর,
সে কি আছে ভুবনে, সে তো রয়েছে মনে।
ওগো, মনের মতো সেই তো হবে,
তুমি শৃভক্ষণে যাহার পানে চাও।

\*ान्डा ।

নেপথ্যে চাহিয়া

আমার পরান যাহা চায়,
 তুমি তাই, তুমি তাই গো!
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
 মোর কেহ নাই কিছ, নাই গো!
তুমি সন্থ যদি নাহি পাও
যাও সন্থের সন্ধানে যাও
আমি তোমারে পেরেছি হুদয়মাঝে,
 আর কিছ, নাহি চাই গো।
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
 তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস।
যদি আর কারে ভালোবাস,
 যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
 আমি যত দ্খ পাই গো।

৬৫

#### নেপথ্যে চাহিয়া

মায়াকুমারীগণ। কাছে আছে দেখিতে না পাও,
তুমি কাহার সন্ধানে দ্রে যাও!

প্রথমা। মনের মতো কারে খ্র্জে মর,

দ্বিতীয়া। সে কি আছে ভুবনে, সে যে রয়েছে মনে।

তৃতীয়া। ওগো, মনের মতো সেই তো হবে, তুমি শ্ৰুক্ষণে যাহার পানে চাও।

প্রথমা। তোমার আপনার যে জন, দেখিলে না তারে।

দিবতীয়া। তুমি শৃভক্ষণে যাহার পানে চাও।

তৃতীয়া। যারে চাবে তারে পাবে না, যে মন তোমার আছে যাবে তাও।

## তৃতীয় দৃশ্য

#### কানন

#### প্রমদার সখীগণ

প্রথমা। সখী সে গেল কোথায়, তারে ডেকে নিয়ে আয়।

সকলে। দাঁড়াব ঘিরে তারে তর্তলায়।

প্রথমা। আজি এ মধ্র সাঁঝে, কাননে ফুলের মাঝে হেসে হেসে বেড়াবে সে, দেখিব তায়।

শ্বিতীয়া। আকাশে তারা ফ্রটেছে, দখিনে বাতাস ছ্রটেছে, পাখিটি ঘ্রুঘোরে গেয়ে উঠেছে।

প্রথমা। আয় লো আনন্দময়ী, মধ্বর বসনত লয়ে,

সকলে। লাবণা ফ্টোবি লো তর্লতায়!

#### প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। দে লো সখী, দে পরাইয়ে গলে
সাধের বকুলফ্লহার।
আধফ্ট' জ্ইগ্রিল যতনে আনিয়া তুলি
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে
কবরী ভরিয়ে ফ্লভার।
তুলে দে লো চণ্ডল কুন্তল
কপোলে পড়িছে বারেবার।

প্রথমা। আজি এত শোভা কেন, আনন্দে বিবশা যেন!

দ্বিতীয়া। বিশ্বাধরে হাসি নাহি ধরে, লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরুদ্চলে!

সখী, তোরা দেখে যা, দেখে যা— প্রথমা। তর্ণ তন্, এত র্পরাশি বহিতে পারে না ব্রঝি আর! त्रथी, वरह राज रवना, भार राजिएयना, তৃতীয়া। এ কি আর ভালো লাগে! আকুল তিয়াষ, প্রেমের পিয়াস, প্রাণে কেন নাহি জাগে! কবে আর হবে থাকিতে জীবন-আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন, মধ্র হুতাশে মধ্র দহন নিত-নব অন্রাগে! তরল কোমল নয়নের জল নয়নে উঠিবে ভাসি, रम विश्वाप-नौरत निर्व शास्त्र भीरत প্রথর চপল হাসি। উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে. আশা-নিরাশায় পরান টুরটিবে. মরমের আলো কপোলে ফর্টিবে. শরম-অরুণ-রাগে। उला, त्राच प्म, अभी त्राच प्म. প্রমদা। মিছে কথা ভালোবাসা। সুখের বেদনা— সোহাগ্যাতনা— বুঝিতে পারি না ভাষা। ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন, পরান সর্পতিত প্রাণের সাধন. नरा नरा वल भरा आताधन-পরের চরণে আশা! তিলেক দর্শ পর্শ মাগিয়া বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া পরের মুখের হাসির লাগিয়া অশ্রুসাগরে ভাসা-জীবনের সূখ খুজিবারে গিয়া জীবনের সূখ নাশা। মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে! গরব সব হায় কখন ট্রটে যায়,

> কুমারের প্রবেশ প্রমদার প্রতি কুমার। বৈয়ো না, যেয়ো না ফিরে— দাঁড়াও, বারেক দাঁড়াও হৃদয়-আসনে।

र्जालन वर्ट्साय नय्रत।

চণ্ডলসমীরসম ফিরিছ কেন কুসুমে কুসুমে, কাননে কাননে। তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারি নে, তুমি গঠিত যেন স্বপনে। এসো হে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি. ধরিয়ে রাখি যতনে। প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব, युत्नत भारम वाँधिरः तांचित. তুমি দিবস নিশি রহিবে মিশি কোমল প্রেমশয়নে। কে ডাকে! আমি কভু ফিরে নাহি চাই। প্রমদা। কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে, আমি শ্বধ্ব বহে চলে যাই। পরশ প্রলকরস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা। উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস, বনে বনে উঠে হা-হুতাশ— চকিতে শ্রনিতে শ্রধ্ব পাই. **চলে** यारे। আমি কভু ফিরে নাহি চাই।

অশোকের প্রবেশ এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি অশোক। যারে ভালো বেসেছি! ফ্লেদলে ঢাকি মন যাব রাখি চরণে— পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে। রেখো রেখো চরণ হৃদিমাঝে। নাহয় দ'লে যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে-আমি তো ভেসেছি, অক্লে ভেসেছি। ওকে বলো সখী, বলো, কেন মিছে করে ছল— প্রমদা। মিছে হাসি কেন সখী, মিছে আঁখিজল! জানি নে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা, क जात काथाय मुधा काथा र्नार्न। कांपिट जात्न ना अत्रा, कांपारेट जात्न कन, সখীগণ। মুখের বচন শুনে মিছে কী হইবে ফল। প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা, ফিরে যাই এই বেলা, চলো **স**খী, চলো!

প্রেম্থান

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সব হায় কখন ট্রটে ষায়,
স্বিল বহে যায় নয়নে।

এ স্থধরণীতে, কেবলি চাহ নিতে—
জান না হবে দিতে আপনা,
স্থের ছায়া ফেলি কখন যাবে চলি,
বরিবে সাধ করি বেদনা।
কখন বাজে বাঁশি, গরব যায় ভাসি—
পরান পড়ে আসি বাঁধনে।

## ठळूथं म्भा

#### কানন

অমর, কুমার ও অশোক

মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে, অমর। মনের বাসনা যত মনেই থাকে। त्रीक्षशां व निर्वाशल, जारिल किन्न ना मिल, এরা, চাহিলে আপন মন গোপনে রাখে। এত লোক আছে. কেহ কাছে না ডাকে। তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো! অশোক। কেন ব্ৰঝাতে পারি নে হৃদয়বেদনা। কেমনে সে হেসে চলে যায়, কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়, এত সাধ এত প্রেম করে অপমান! এত ব্যথাভরা ভালোবাসা, কেহ দেখে না— প্রাণে গোপনে রহিল। এ প্রেম কুস্ম্ম যদি হত প্রাণ হতে ছি'ড়ে লইতাম, তার চরণে করিতাম দান— বুঝি সে তুলে নিত না, শ্কাত অনাদরে. তব্ব তার সংশয় হত অবসান। সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি কুমার। পরের মন নিয়ে কী হবে! আপন মন যদি ব্ৰিঝতে নারি পরের মন বুঝে কে কবে! অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে, অমর। বাসনা কাঁদে প্রাণে হা হা রবে—

এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো

কেন গো নিতে চাও মন তবে।

শ্বপনসম সব জানিয়ো মনে, তোমার কেহ নাই এ গ্রিভুবনে— যে জন ফিরিতেছে আপন আশে, তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে? নয়ন মেলি শ্ব্ধ দেখে যাও, হদর দিয়ে শ্ব্ধ শান্তি পাও।

কুমার।

তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে.

থাক্সে আপনার গরবে।

অশোক।

আমি. জেনে শ্নে বিষ করেছি পান,
প্রাণের আশা ছেড়ে স'পেছি প্রাণ।
বতই দেখি তারে ততই দহি,
আপন মনোজনালা নীরবে সহি—
তব্ পারি নে দরের যেতে, মরিতে আসি,
লই গো ব্ক পেতে অনলবাণ।
বতই হাসি দিয়ে দহন করে
ততই বাড়ে ত্যা প্রেমের তরে,
প্রেম-অম্তধারা ততই যাচি
বতই করে প্রাণে অশনি দান।

আমর। ভালোবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন, তবে কেন মিছে ভালোবাসা।

অশোক। মন দিয়ে মন পেতে চাহি।

অমর ও কুমার।

ওগো কেন,

ওগো কেন মিছে এ দ্রাশা!

অশোক। হৃদয়ে জনুলারে বাসনার শিখা. নয়নে সাজায়ে মায়ামরীচিকা, শন্ধন্ব ঘারে মরি মর্ভুমে।

অমর ও কুমার।

ওগো কেন.

ওগো কেন মিছে এ পিপাসা!

অমর। আপনি যে আছে আপনার কাছে.
নিখিল জগতে কী অভাব আছে!
আছে মন্দ সমীরণ, প্রুপবিভূষণ,

কোকিলক্জিত কুঞ্জ।

অশোক। বিশ্বচরাচর ল্ব্প্ত হয়ে যায়. এ কী ঘোর প্রেম অন্ধ রাহ্মপ্রায়

জীবন যোবন গ্রাসে!

অমর ও কুমার।

তবে কেন.

তবে কেন মিছে এ কুয়াশা!

মায়াকুমারীগণ।

দেখো চেয়ে, দেখো ওই কে আসিছে!
চাঁদের আলোতে কার হাসি হাসিছে।
হুদয়দুরার খুলিয়ে দাও, প্রাণের মাঝারে তুলিয়ে লও,
ফুলগন্ধ সাথে তার সুবাস ভাসিছে।

• প্রমদা ও সখাগণের প্রবেশ

প্রমদা। **স্থে আছি স্থে** আছি, স্থা, আপন মনে।

প্রমদা ও স্থীগণ। কিছ্ব চেয়ো না, দুরে যেয়ো না—

শ্ব্ব চেয়ে দেখো, শ্ব্ব ঘিরে থাকো কাছাকাছি।

প্রমদা। সখা, নয়নে শৃর্ধ্ব জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ, রচিয়া ললিত মধ্র বাণী আড়ালে গাবে গান। গোপনে তুলিয়া কুস্মুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি।

প্রমদা ও সখীগণ। মন চেয়ো না, শর্ধর চেয়ে থাকো,

শ্ব্ধ্ব ঘিরে থাকো কাছাকাছি।

প্রমদা। মধ্র জীবন, মধ্র রজনী, মধ্র মলয় বায়।
এই মাধ্রী-ধারা বহিছে আপনি, কেহ কিছু নাহি চায়।
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা, আপন সোরভে সারা,
যেন আপনার মন আপনার প্রাণ আপনারে সাপিয়াছি।

অশোক। ভালোবেসে দুখ সেও সুখ, সুখ নাহি আপনাতে।

প্রমদা ও স্থীগণ। না না না, স্থা, ভূলি নে ছলনাতে।

কুমার। মন দাও দাও দাও. সখী. দাও পরের হাতে।

প্রমদা ও স্থীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।

অশোক। স্বথের শিশির নিমেষে শ্বনায়, স্থ চেয়ে দ্ব ভালো—
আনো, সজল বিমল প্রেম ছলছল নলিননয়ন-পাতে।

প্রমদা ও স্থীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।

কুমার। রবির কিরণে ফর্টিয়া নলিনী আপনি ট্রিটিয়া যায়,

সুখ পায় তায় সে।

চিরকলিকাজনম কে করে বহন চির-শিশির-রাতে।

প্রমদা ও স্থীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।

অমর। ওই কে গো হেসে চায়, চায় প্রাণের পানে। গোপনে হদয়তলে কী জানি কিসের ছলে আলোক হানে।

> এ প্রাণ ন্তন করে কে যেন দেখালে মোরে, বাজিল মরমবীণা ন্তন তানে। এ প্লেক কোথা ছিল, প্রাণ ভরি বিকশিল, ত্যা-ভরা ত্যা-হরা এ অমৃত কোথা ছিল্! কোন্ চাঁদ হেসে চাহে, কোন্ পাথি গান গাহে,

কোন্ সমীরণ বহে লতাবিতানে।

প্রমদা। দরের দাঁড়ায়ে আছে, কেন আসে না কাছে! যা তোরা, যা সখী, যা শন্ধা গে ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।

সখীগণ। ছি, ওলো ছি, হল কী, ওলো সখী!

প্রথমা। লাজবাঁধ কে ভাঙিল এত দিনে শরম ট্রুটিল!

তৃতীয়া। কেমনে যাব, কী শ্বধাব!

প্রথমা। লাজে মরি, কী মনে করে পাছে।

প্রমদা। যা, তোরা যা সখী, যা শ্বা গে ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে। মায়াকুমারীগণ। প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দ্বজনে দেখো দেখো সখী, চাহিয়া— দ্বটি ফ্বল খসে ভেসে গেল ওই, প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।

অমরের প্রতি

সংগীগণ। ওগো, দেখি, আঁখি তুলে চাও— তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর!

অমর। আমি কী যেন করেছি পান, কোন্মদিরা রস-ভোর। আমার চোখে তাই ঘুমঘোর।

স্থীগণ। ছিছিছি! অমর। স্থী ক্ষতি কী!

এ ভবে কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলামন,

কেহ সচেতন, কেহ অচেতন, কাহারো নয়নে হাসির কিরণ কাহারো নয়নে লোর। আমার চোখে শুধু ঘুমঘোর।

স্থীগণ। স্থা, কেন গো অচলপ্রায় হেথা, দাঁড়ায়ে তরুছায়।

অমর। অবশ হৃদয়ভারে, চরণ চলিতে নাহি চায়, তাই দাঁড়ায়ে তর্ভায়।

**স্থীগণ।** ছিছিছি!

অমর। সখাঁ, ক্ষতি কাঁ!
এ ভবে কেহ পড়ে থাকে, কেহ চলে যায়,
কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,
কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারো
চরণে পড়েছে ডোর।

কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর।

স্থীগণ। ওকে বোঝা গেল না— চলে আয় চলে আয়।
ও কী কথা যে বলে স্থী, কী চোখে যে চায়!
চলে আয়, চলে আয়।
লাজ ট্ৰটে শেষে মারি লাজে,
মিছে কাজে,

ধরা দিবে না যে, বলো কে পারে তায়। আপনি সে জানে তার মন কোথায়। চলে আয় চলে আয়।

[ প্রস্থান

মারাকুমারীগণ। প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দ্বজনে দেখো দেখো, সখী, চাহিয়া। দ্রটি ফ্ল খনে ভেসে গেল ওই প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া। চাঁদিনী যামিনী, মধ্ম সমীরণ, আধো ঘ্মঘোর, আধো জাগরণ, চোখোচোখি হতে ঘটালে প্রমাদ কুহ্মবরে পিক গাহিয়া। দেখো দেখো, সখী, চাহিয়া।

## পণ্ডম দ্শ্য

#### কানন

দিবস রজনী, আমি যেন কার অমর। আশায় আশায় থাকি। তাই চমকিত মন, চকিত প্রবণ, তৃষিত আকুল আঁখি। চণ্ডল হয়ে ঘ্রারয়ে বেড়াই, সদা মনে হয় যদি দেখা পাই. 'কে আসিছে' ব'লে চমকিয়ে চাই কাননে ডাকিলে পাখি। জাগরণে তারে না দেখিতে পাই. থাকি স্বপনের আশে--ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়. বাঁধিব স্বপনপাশে। এত ভালোবাসি, এত যারে চাই. মনে হয় না তো সে থে কাছে নাই— যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে তাহারে আনিবে ডাকি।

প্রমদা সখীগণ অশোক ও কুমারের প্রবেশ সখী, সাধ করে যাহা দেবে তাই লইব। কুমার। আহা মরি মরি সাধের ভিখারী. সখীগণ। তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন। मा**उ यीन यन्न, भि**रत जूरन ताथित। কুমার। দেয় যদি কাঁটা---সখীগণ। কুমার। তাও সহিব। আহা মরি মরি সাধের ভিখারী, স্থীগণ। তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন। যদি এক বার চাও, সখী, মধ্রর নয়ানে কুমার। ওই আঁখি-সুধাপানে

চিরজীবন মাতি রহিব।

স্থীগ্ৰ। যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে— তাও হৃদয়ে বি'ধায়ে চিরজীবন বহিব। কুমার। সখীগণ। আহা মরি মরি সাধের ভিখারী. তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন। আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, প্রমদা। শুধাইল না কেহ। সে তো এল না যারে সংপিলাম এই প্রাণ মন দেহ। সে কি মোর তরে পথ চাহে. সে কি বিরহগীত গাহে, যার বাঁশরি-ধর্নি শুনিয়ে আমি ত্যজিলাম গেহ। মায়াকুমারীগণ। নিমেষের তরে শরমে বাধিল. মরমের কথা হল না। জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে

রহিল মরমবেদনা।

প্রমদার প্রতি

অশোক। ওগো সখী, দেখি দেখি মন কোথা আছে। স্থীগণ। কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে হেরো কারে যাচে। কী মধ্ব, কী সব্ধা, কী সোরভ, অংশার। কী রূপ রেখেছ লুকায়ে! কোন্ প্রভাতে কোন্ রবির আলোকে সখীগণ। দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে। সে যদি না আসে এ জীবনে. অশেক। এ কাননে পথ না পায়! সখীগণ। যারা এসেছে তারা বসণত ফুরালে নিরাশ প্রাণে ফেরে পাছে! এ তো খেলা নয়, খেলা নয়— প্রমনা। এ যে হৃদয়দহনজনালা সখী! এ যে প্রাণভরা ব্যাকুলতা, গোপন মমের ব্যথা, এ যে কাহার চরণোন্দেশে জীবন মরণ ঢালা। কে যেন সতত মোরে **ডাকিয়ে আকুল করে**— যাই যাই করে প্রাণ, যেতে পারি নে। যে কথা বলিতে চাহি-তা বুঝি বলিতে নাহি-কোথায় নামায়ে রাখি, সখী, এ প্রেমের ডালা! যতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারি নে মালা। প্রথমা স্থী। সে জন কে, সখী, বোঝা গেছে, আমাদের সখী যারে মনপ্রাণ স'পেছে।

দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। ও সে কে, কে কে?

প্রথমা। ওই-যে তর্তলে, বিনোদমালা গলে,

ना জानि कान् ছल वस्त्र तस्त्रह ।

দ্বিতীয়া। সখী, কী হবে—

ও কি কাছে আসিবে কভু, কথা কবে?

তৃতীয়া। ও কি প্রেম জানে, ও কি বাঁধন মানে?

ও কী মায়াগ্রণে মন লয়েছে!

দ্বিতীয়া। বিভল আঁখি তুলে আঁখি-পানে চায়, যেন কি পথ ভূলে এল কোথায় ওগে

তৃতীয়া। যেন কী গানের স্বরে, শ্রবণ আছে ভরে,

যেন কোন্ চাঁদের আলোয় মণন হয়েছে।

অমর। ওই মধ্র মুখ জাগে মনে।

जूनिय ना ७ जीवरन

কী স্বপনে কী জাগরণে।

তুমি জান বা না জান.

মনে সদা যেন মধ্র বাঁশরি বাজে

হৃদয়ে সদা আছ বলে।

আমি প্রকাশিতে পারি নে,

শ্বধ্ব চাহি কাতর নয়নে।

সখীগণ। তারে কেমনে ধরিবে, সখী, যদি ধরা দিলে।

প্রথমা। তারে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে।

দ্বিতীয়া। যদি মন পেতে চাও, মন রাখো গোপনে।

তৃতীয়া। কে তারে বাঁধিবে, তুমি আপনায় বাঁধিলে!

সকলে। কাছে আসিলে তো কেহ কাছে রহে না।
কথা কহিলে তো কেহ কথা কহে না।

প্রথমা। হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায়।

দ্বিতীয়া। হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়ে সাধিলে।

নিকটে আসিয়া প্রমদার প্রতি

অমর। সক**ল হৃদয় দিয়ে ভালো বেসেছি** যারে,

সে কি ফিরাতে পারে সখী!

সংসারবাহিরে থাকি

জানি নে কী ঘটে সংসারে।

কে জানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়.

তারে পায় কি না পায় জানি নে।

ভয়ে ভয়ে তাই এর্সেছি গো, অজানা-হৃদয়-দ্বারে।

তোমার সকলি ভালোবাসি—

ওই র্পরাশি,

**७**टे ट्यला, ७टे गान, ७टे मध्रहात्रि।

ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি,

কোথায় তোমার সীমা ভূবনমাঝারে!

সখীগণ। তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা!

দ্বিতীয়া। কে জানিতে চায়, তুমি ভালোবাস কি ভালোবাস না!

প্রথমা। হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফর্ক্স কুঞ্জকানন, হাসে হৃদয়বসন্তে বিকচ যৌবন। তুমি কেন ফেল শ্বাস, তুমি কেন হাস না!

সকলে। এসেছ কি ভেঙে দিতে খেলা—

সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা?

দ্বিতীয়া। আপন দঃখ আপন ছায়া লয়ে যাও।

প্রথমা। জীবনের আনন্দপথ ছেড়ে দাঁড়াও।

তৃতীয়া। দ্র হতে করো প্জা হৃদয়কমল-আসনা।

অমর। তবে স্বথে থাকো, স্বথে থাকো— আমি যাই— যাই।

প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো, মিছে খেলায় কাজ নাই।

স্থীগণ। অধীরা হোয়ো না, স্থী,

আশ মেটালে ফেরে না কেহ,

আশ রাখিলে ফেরে।

অমর। ছিলাম একেলা সেই আপন ভুবনে,

এসেছি এ কোথায়!

হেথাকার পথ জানি নে, ফিরে যাই। যদি সেই বিরামভবন ফিরে পাই।

[ প্রস্থান

প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো ফিরে।

মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই।
সখীগণ। অধীরা হোয়ো না, সখী.

আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে।

[ প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। নিমেষের তরে শরমে বাধিল,
মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরমবেদনা।
চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ,
পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ—
মেলিতে নয়ন মিলাল স্বাপন

## यक्ते मृभा

#### গৃহ

#### শাশ্তা। অমরের প্রবেশ

অমর। সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল!
সেই রবি শশী তারা, সেই শোকশান্ত সন্ধ্যাসমীরণ,
সেই শোভা, সেই ছায়া, সেই স্বপন!
সেই আপন হদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল,
গ্হহারা হদয় লবে কাহার শরণ!

শাল্তার প্রতি এসেছি ফিরিয়ে, জেনেছি তোমারে, এনেছি হৃদয় তব পায়— শীতল দেনহস্মধা করো দান, দাও প্রেম, দাও শান্তি, দাও নৃতন জীবন। মায়াকুমারীগণ। काष्ट्र ছिल मृत्त शिल, मृत २ एठ এम काष्ट्र। ভুবন দ্রমিলে তুমি, সে এখনো বসে আছে। ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পার নি ভালো, এখন বিরহানলে প্রেমানল জর্বলয়াছে। দেখো, সখা, ভুল করে ভালোবেসো না! শা•তা। আমি ভালোবাসি ব'লে কাছে এসো না। তুমি যাহে স্থী হও তাই করো স্থা, আমি সুখী হব বলে যেন হেসো না। আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভালো, কী হবে চির আঁধারে নিমেষের আলো! আশা ছেডে ভেসে যাই. যা হবার হবে তাই— আমার অদৃষ্টস্রোতে তুমি ভেসো না। ভুল করেছিন, ভুল ভেঙেছে। অমর। এবার জেগেছি, জেনেছি-এবার আর ভুল নয়, ভুল নয়। ফিরেছি মায়ার পিছে পিছে, জেনেছি স্বপন স্ব মিছে. বি'ধেছে বাসনা-কাঁটা প্রাণে— এ তো ফুল নয়, ফুল নয়! পাই যদি ভালোবাসা হেলা করিব না, খেলা করিব না লয়ে মন। ওই প্রেমময় প্রাণে লইব আশ্রয় সখী. অতল সাগর এ সংসার,

এ তো কূল নয়, কূল নয়!

প্রমদার সখীগণের প্রবেশ দূর হইতে

স্থীগণ। আলি বার বার ফিরে যায়, আলি বার বার ফিরে আসে, তবে তো ফুল বিকাশে।

প্রথমা। কলি ফর্টিতে চাহে—ফোটে না, মরে লাজে, মরে ত্রাসে। ভূলি মান অপমান, দাও মন প্রাণ, নিশি দিন রহো পাশে।

শ্বিতীয়া। ওগো, আশা ছেড়ে তব্ আশা রেখে দাও হৃদয়রতন-আশে।

সকলে। ফিরে এসো, ফিরে এসো, বন মোদিত ফ্রলবাসে। আজি বিরহরজনী ফ্রল কুস্ম শিশিরসলিলে ভাসে।

অমর। ওই কে আমায় ফিরে ডাকে! ফিরে যে এসেছে তারে কে মনে রাখে!

মারাকুমারীগণ। বিদায় করেছ যারে নয়নজলে

এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!

আজি মধ্ম সমীরণে নিশীথে কুসমুমবনে

তারে কি পড়েছে মনে বকুলতলে?

এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে!

অমর। আমি চলে এন, বলে কার বাজে ব্যথা, কাহার মনের কথা মনেই থাকে! আমি শাধু ব্বিঝ, সখী, সরল ভাষা— সরল হৃদয় আর সরল ভালোবাসা। তোমাদের কত আছে, কত মন প্রাণ— আমার হৃদয় নিয়ে ফেলো না বিপাকে।

মায়াকুমারীগণ। সেদিনও তো মধ্বনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
ম্কুলিত দশদিশি কুস্মদলে।
দ্বিটি সোহাগের বাণী যদি হত কানাকানি
যদি ওই মালাখানি প্রাতে গলে!
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!

#### অমরের প্রতি

শানতা। না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁথিজলে!
ওগো, কৈ আছে চাহিয়া শ্ন্য পথপানে—
কাহার জীবনে নাহি স্থ. কাহার পরান জ্বলে।
পড় নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝ নি কাহার মরমের আশা.
দেখ নি ফিরে—

কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে।

অমর। আমি কারেও বৃঝি নে, শুধু বুঝেছি তোমারে। তোমাতে পেরেছি আলো সংশয়-আঁধারে। ফিরিয়াছি এ ভুবন, পাই নি তো কারো মন, গিয়েছি তোমারি শৃধ্ মনের মাঝারে। এ সংসারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাকি, আজিও বৃঝিতে নারি—ভয়ে ভয়ে থাকি। কেবল তোমারে জানি, বৃঝেছি তোমার বাণী—তোমাতে পেয়েছি ক্ল অক্ল পাথারে।

[ গ্রহ্থান

সখীগণ। প্রভাত হইল নিশি কানন ঘ্রের, বিরহবিধ্র হিয়া মরিল ঝ্রে। শ্লান শশী অস্ত গেল. ম্লান হাসি মিলাইল, কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর স্কুরে।

প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। চল্ সখী, চল্ তবে ঘরেতে ফিরে, যাক ভেসে ম্লান আঁখি নয়ননীরে। যাক ফেটে শ্ন্য প্রাণ, হোক্ আশা অবসান— হদয় যাহারে ডাকে থাক্ সে দ্রে।

[ প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। মধ্বিনশি প্রণিশার ফিরে আসে বার বার, সে জন ফেরে না আর যে গেছে চলে। ছিল তিথি অন্ক্ল, শ্ধ্ব নিমেষের ভূল— চিরদিন ত্যাকুল পরান জ্বলে। এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।

## স'তম দৃশ্য

#### কানন

অমর শা•তা অন্যান্য প্রনারী ও পৌরজন

স্থাগণ। এসো এসো, বসন্ত, ধরাতলে।
আনো কৃহ্বতান, প্রেমগান,
আনো গন্ধমদভরে অলস সমীরণ,
আনো নবযৌবনহিল্লোল, নব প্রাণ,
প্রক্র্মগণ।
থ্যে থ্রথর-ক্ষ্পিত মুম্বিম্খরিত
নব-পল্লব-প্রাক্তি
ফ্ল-আকুল-মালতী-বল্লি-বিতানে,
স্থছায়ে মধ্বায়ে এসো এসো।

এসো অর্ণচরণ কমলবরন তর্ণ উষার কোলে।
এসো জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে,
কল-কক্সোল তটিনীতীরে,
স্থস্থত সরসীনীরে এসো এসো।
স্মীগণ। এসো যৌবনকাতর হৃদয়ে,
এসো মিলনস্থালস নয়নে,
এসো মধ্র শরমমাঝারে,
দাও বাহ্বতে বাহ্ব বাঁধি,
নবীন কুস্মুসাশে রচি দাও নবীন মিলনবাঁধন।

#### শাশ্তার প্রতি

মধ্র বসত্ত এসেছে মধ্র মিলন ঘটাতে, অমর। মধ্র মলয়সমীরে মধ্র মিলন রটাতে। क्रकल्थनी ছ्रोत्स क्रम्म जूनिए क्रोत्स, লিখিছে প্রণয়কাহিনী বিবিধ ব্রন্ছটাতে। প্রানো প্রাচীন ধরণী হয়েছে শ্যামলবরনী. হেরো যৌবনস্রোত ছু, টিছে কালের শাসন টু,টাতে। যেন প্রানো বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে— নবীন বসনত আইল নবীন জীবন ফ্র্টাতে। স্ট্রীগণ। আজি আঁখি জুড়াল হেরিয়ে মনোমোহন মিলনমাধ্রী, যুগল মুরতি। ফ্রলগন্থে আকুল করে, বাজে বাঁশরি উদাস স্বরে, পার্ডিম্পাণ। নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে— তারি মাঝে মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি। স্ক্রীগণ। ञाता ञाता क्लमाना, माछ प्रांट वाँधिया। হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন, পার্মগণ।

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি।

অমর। এ কি স্বপন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!

চির্রাদন হেরিব হে

স্ক্রীগণ।

প্রমদার প্রতি

শানতা। আহা, কে গো তুমি মলিনবয়নে আধ-নিমীলিত নলিননয়নে যেন আপনারি হৃদয়শয়নে আপনি রয়েছ লীন। প্রুষ্গণ। তোমা-তরে সবে রয়েছে চাহিয়া, তোমা লাগি পিক উঠিছে গাহিয়া, ভিখারি সমীর কানন বাহিয়া

ফিরিতেছে সারা দিন।

অমর। এ কি স্বংন! এ কি মায়া! এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!

শান্তা। যেন শরতের মেঘখানি ভেসে
চাঁদের সভাতে দাঁড়ায়েছ এসে,
এখনি মিলাবে দ্লান হাসি হেসে—
কাঁদিয়া পড়িবে ঝার!

প্রব্যগণ। জাগিছে পর্নিশম প্রে নীলাম্বরে.
কাননে চার্মোল ফ্রটে থরে থরে,
হার্সিটি কখন ফ্রটিবে অধরে
রয়েছি তিয়াষ ধরি।

অমর। এ কি স্বপন! এ কি মায়া! এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!

স্থীগণ। আহা, আজি এ বসন্তে এত ফ্লুল ফ্টে,
এত বাঁশি বাজে, এত পাখি গায়.
স্থীর হৃদয় কুস্মুমকোমল—
কার অনাদরে আজি ঝরে যায়!
কেন কাছে আস, কেন মিছে হাস.
কাছে যে আসিত সে তো আসিতে না চায়!
সূথে আছে যারা স্থে থাক্ তারা,
স্থের বসন্ত স্থে হোক্ সারা.
দ্বিখনী নারীর নয়নের নীর
স্থী জনে যেন দেখিতে না পায়।
তারা দেখেও দেখে না, তারা বুঝেও বোঝে না,

তারা ফিরেও না চায়।
শান্তা। আমি তো বুর্ঝেছি সব— যে বোঝে না বোঝে—
গোপনে হৃদয় দুটি কে কাহারে খোঁজে।
আপনি বিরহ গড়ি আপনি রয়েছ পড়ি.
বাসনা কাঁদিছে বাস হৃদয়সরোজে।
আমি কেন মাঝে থেকে দুজনারে রাখি ঢেকে.
এমন শ্রমের তলে কেন থাকি মজে।

প্রমদার প্রতি

অশোক। এতদিন বৃঝি নাই, বৃঝেছি ধীরে—
ভালো যারে বাস তারে আনিব ফিরে।
হদয়ে হদয় বাঁধা, দেখিতে না পায় আঁধা—
নয়ন রয়েছে ঢাকা নয়ননীরে।

শানতা ও স্ক্রীগণ। চাঁদ, হাসো, হাসো—
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে।

প<sub>্</sub>র<sub>নু</sub>ষগণ। কত দ্বে কত দ্বে আঁধার সাগর ঘ্বে সোনার তরণী দ্বটি তীরে এসেছে। মিলন দেখিবে বলে ফিরে বায় কুত্হলে. চারি ধারে ফুলগ্বলি ঘিরে এসেছে। সকলে। চাঁদ, হাসো, হাসো— হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে।

প্রমদা। আর কেন, আর কেন
দলিত কুস্কুমে বহে বসন্তসমীরণ।
ফুরায়ে গিয়াছে বেলা, এখন এ মিছে খেলা—
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জকুলে অকারণ!

সথাগিপ। অশ্রু যবে ফ্রায়েছে তখন মুছাতে এলে. অশ্রু-ভরা হাসি-ভরা নবীন নয়ন ফেলে!

প্রমদা। এই লও, এই ধরো, এ মালা তোমরা পরো, এ খেলা তোমরা খেলো— সুখে থাকো অনুক্র:

শানতা। যদি কেহ নাহি চায় আমি লাইব,
তোমার সকল দুখে আমি সহিব,
আমার হৃদয় মন সব দিব বিসর্জন—
তোমার হৃদয়ভার আমি বহিব।
ভুল-ভাঙা দিবালোকে চাহিব তোমার চোখে.
প্রশানত সুখের কথা আমি কহিব।

[ অমর ও শাল্তার প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ।

দ্বথের মিলন ট্রটিবার নয়—
নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়।
নয়নসলিলে যে হাসি ফ্রটে গো
রয় তাহা রয় চিরদিন রয়।

প্রমদা। কেন এলি রে. ভালোবাসিলি, ভালোবাসা পোল নে! কেন সংসারেতে উ'কি মেরে চলে গেলি নে!

সখীগণ। সংসার কঠিন বড়ো কারেও সে ডাকে না. কারেও সে ধরে রাখে না। যে থাকে সে থাকে আর যে যায় সে যায়.

কারো তরে ফিরেও না চায়।

প্রমদা। হায় হায়, এ সংসারে যদি না প্র্রিল আজক্মের প্রাণের বাসনা চলে যাও ম্লান মুখে, ধীরে ধীরে ফিরে যাও. থেকে যেতে কেহ বলিবে না। তোমার ব্যথা তোমার অশ্র তুমি নিয়ে যাবে.

আর তো কেহে অশ্র ফেলিবে না।

#### মায়াকুমারীগণ

সকলে। এরা স্থের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,

প্রথমা। শুধু সুখ চলে যায়—

দ্বিতীয়া। এমনি মায়ার ছলনা।

তৃতীয়া। এরা ভূলে যায়, কারে ছেড়ে কারে চায়।

সকলে। তাই কে'দে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ,

তাই মান অভিমান—

প্রথমা। তাই এত হায়-হায়।

দ্বিতীয়া। প্রেমে সূখ দৃখে ভুলে তবে সৃখে পায়।

সকলে। সখী, চলো, গেল নিশি, স্বপন ফ্রাল.

মিছে আর কেন বল।

প্রথমা। শশী ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অস্তাচল।

সকলে। সখী চলো।

প্রথমা। প্রেমের কাহিনী-গান হয়ে গেল অবসান।

দিবতীয়া। এখন কেহ হাসে, কেহ বসে ফেলে অশ্রভল।

# রাজা ও রানী

প্রকাশ: ১৮৮৯

রাজা ও রানী দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০১ বঙ্গাব্দ) রচনার বহু সংস্কার ও অনেকগর্মল দৃশ্য বিজিতি হয়। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩)-ধৃত সংস্করণে এই বিজিতি দ্শ্যের অধিকাংশই প্রনঃসংকলিত হয়, তবে এ সংস্করণে তিনটি দৃশ্য বিজিতি থাকে।

বর্তমান সংস্করণ দৃশ্য গ্রহণ-বর্জনের বিচারে কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩) সংস্করণের অনুসারী।

## উৎসগ

শ্রীষ্ক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বড়দাদা মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে এই গ্রন্থ উৎসৃষ্ট হইল

## **म**ूहना

একদিন বড়ো আকারে দেখা দিল একটি নাটক—রাজা ও রানী। এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয়র্পে অসংগত। এই নাটকে যথার্থ নাট্যপরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত হিংপ্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সংশে রাজা ও রানীর এক জায়গায় মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সম্মাসী বাস্তব হতে ভ্রন্ট হয়ে সতা হতে ভ্রন্ট হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লংঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। এই তত্ত্বকেই য়ে সজ্ঞানে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে তা নয়, এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্যে স্বত উদ্যত হয়েছে য়ে, সংসারের জাম থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জাগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।

এরা সনুখের লাগি চাহে প্রেম প্রেম মেলে না.
শনুধনু সনুখ চলে যায়
এমনি মায়ার ছলনা।

শ্যা•তানকেতন ২৮।১।৪০

## নাটকের পাত্রগণ

বিক্রমদেব জাল-ধরের রাজা

দেবদত্ত রাজার বাল্যস্থা ব্রাহ্মণ

তিবেদী বৃদ্ধ ব্ৰাহ্মণ

জয়সেন, যুধাজিৎ রাজ্যের প্রধান নায়ক

মিহিরগ্নু ভ জয়সেনের অমাত্য

চন্দ্রসেন কাশ্মীরের রাজা

কুমার কাম্মীরের য**ু**বরাজ। চন্দ্রসেনের দ্রাতৃষ্প**ু**র

শংকর কুমারের প্রাতন বৃদ্ধ ভৃত্য

অমর্রাজ তিচ্ডের রাজা

স্ক্রিয়া জালন্ধরের মহিষী। কুমারের ভাগনী

নারায়ণী দেবদত্তের স্ত্রী

রেবতী চন্দ্রসেনের মহিষী

ইলা অমর্র কন্যা। কুমারের সহিত বিবাহপণে বন্ধ

## প্রথম অঙক প

## প্রথম দৃশ্য

#### জালন্ধর

বিক্রমদেব ও দেবদত্ত

প্রাসাদের এক কক্ষ

দেবদত্ত। মহারাজ, এ কী উপদূব! বিক্রমদেব। হয়েছে কী! দেবদত্ত। আমাকে বরিবে নাকি প্ররোহিতপদে! কী দোষ করেছি প্রভো! কবে শুনিয়াছ

ত্রিষ্ট্রভ অন্থ্রভ এই পাপম্থে?
তোমার সংসর্গে পড়ে ভুলে বসে আছি
যত যাগযজুবিধি। আমি পুরোহিত?

শ্রুতিস্মৃতি ঢালিয়াছি বিস্মৃতির জলে। এক বই পিতা নয়, তাঁরি নাম ভুলি, দেবতা তেত্রিশ কোটি গড করি সবে!

স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতেখানা তেজোহীন ব্রহ্মণোর নিবিষ খোলস! তাই তো নিভাঁয়ে আমি দিয়েছি তোমারে

পৌরোহিত্যভার। শাস্ত্র নাই, মন্ত্র নাই, নাই কোনো বন্ধাণ বালাই।

নাই কোনো ব্ৰহ্মণ্য বালাই। দেবদন্ত। তুমি চাও নখদন্তভাঙা এক পোষা পুরোহিত!

বিক্রমদেব।

বিক্রমদেব। প্র্রোহিত, একেকটা ব্রহ্মদৈতা যেন।
একে তো আহার করে রাজস্কন্ধে চেপে
সর্থে বারো মাস, তার পরে দিন রাত
অনুষ্ঠান, উপদ্রব, নিষেধ বিধান,
অনুযোগ, অনুস্বর-বিস্তর্গের ঘটা—

দক্ষিণায় পূর্ণ হস্তে শ্ন্য আশীর্বাদ। দেবদত্ত। শাস্ত্রহীন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন যদি,

আছেন গ্রিবেদী: অতিশয় সাধ্বলোক; সর্বদাই রয়েছেন জপমালা হাতে ক্রিয়াকর্ম নিয়ে: শুধু মন্ত্র-উচ্চারণে

লেশমাত নাই তাঁর ক্রিয়াকর্মপ্তান।

বিক্রমদেব। অতি ভয়ানক! সখা, শাস্ত্র নাই যার শাস্ত্রের উপদ্রব তার চতুগ**্**ণ। নাই যার বেদবিদ্যা, ব্যাকরণবিধি, নাই তার বাধাবিদ্যা— শন্ধ, বর্লি ছোটে পশ্চাতে ফেলিয়া রেখে তদ্ধিতপ্রতার অমর-পাণিনি। একসংগে নাহি সয় রাজা আর ব্যাকরণ দেশহারে পণীডন।

দেবদত্ত।

আমি প্ররোহিত! মহারাজ, এ সংবাদে ঘন আন্দোলিত হবে কেশলেশহীন যতেক চিক্কণ মাথা; অমঙ্গল স্মার রাজ্যের টিকি যত হবে কণ্টকিত।

বিক্রমদেব।

কেন অমজালশজ্কা?

দেবদত্ত।

কর্ম কাশ্ডহীন এ দীন বিপ্রের দোষে কুলদেবতার রোষহ,তাশন—

বিক্রমদেব।

রেখে দাও বিভীষিকা।
কুলদেবতার রোষ নতশির পাতি
সহিতে প্রস্তৃত আছি; সহে না কেবল
কুলপ্র্রোহত-আস্ফালন। জান সখা,
দীপত স্বর্য সহ্য হয় তপত বালি চেয়ে।
দ্রে করো মিছে তর্ক যত। এসো, করি
কাব্য-আলোচনা। কাল বলেছিলে তুমি
প্রাতন কবিবাক্য 'নাহিকো বিশ্বাস
রমণীরে'— আর-বার বলো শ্রনি।

দেবদন্ত।

आञ्गुः—

বিক্রমদেব। দেবদক্ত। রক্ষা করো—'ছেড়ে দাও অন্, স্বরগন্লা।
অন্, স্বর ধন্ঃশর নহে মহারাজ,
কেবল টংকারমাত্র। হে বীরপ, র, ম্ব,
ভয় নাই। ভালো, আমি ভাষায় বলিব
'যত চিন্তা কর শাস্ত্র চিন্তা আরো বাড়ে
যত প্,জা কর ভূপে ভয় নাহি ছাড়ে,
কোলে থাকিলেও নারী রেখো সাবধানে—শাস্ত্র, ন, প, নারী কভু বশ নাহি মানে।'

বিক্রমদেব।

বশ নাহি মানে! ধিক্ স্পর্ধা, কবি, তব! চাহে কে করিতে বশ? বিদ্রোহী সে জন। বশ করিবার নহে নৃপতি, রমণী।

रम्यम्ख ।

তা বটে। পর্রহ্ম রবে রমণীর বশে।

বিক্রমদেব।

রমণীর হৃদয়ের রহস্য কে জানে?
বিধির বিধান-সম অজ্ঞেয়— তা ব'লে
অবিশ্বাস জন্মে যদি বিধির বিধানে,
রমণীর প্রেমে, আশ্রয় কোথায় পাবে?
নদী ধায়, বায় বহে, কেমনে কে জানে।
সেই নদী দেশের কল্যাণ-প্রবাহিণী,
সেই বায় জীবের জীবন।

रमयमख।

বন্যা আনে

বিক্রমদেব।

সেই নদী; সেই বায় ঝঞ্জা নিয়ে আসে।
প্রাণ দেয়, মৃত্যু দেয়, লই শিরে তুলি।
তাই ব'লে কোন্ মৃথ চাহে তাহাদের
বশ করিবারে! বন্ধনদী, বন্ধবায়
রোগ-শোক-মৃত্যুর নিদান। হে রাহ্মণ,
নারীর কী জান তুমি?

দেবদত্ত।

কিছ্ন না রাজন্!
ছিলাম উজ্জ্বল করে পিতৃমাতৃকুল,
ভদ্র রান্ধণের ছেলে তিন সন্ধ্যা ছিল
আহিক তপণ। শেষে তোমারি সংসর্গে
বিসর্জন করিয়াছি সকল দেবতা,
কেবল অনংগদেব রয়েছেন বাকি।
ভূলেছি মহিম্নস্তব— শিখেছি গাহিতে
নারীর মহিমা। সে বিদ্যাও প্র্থিগত।
তার পরে মাঝে মাঝে চক্ষ্ম রাঙাইলে
সে বিদ্যাও ছ্বটে যায় স্বপ্নের মতন।
না না, ভয় নাই স্থা, মৌন রহিলাম—

বিক্রমদেব।

না না, ভয় নাই স্থা, মৌন রহিলাম— তোমার নূতন বিদ্যা বলে যাও তুমি।

দেবদত্ত।

শ্বন তবে— বলিছেন কবি ভর্ত্হরি— 'নারীর বচনে মধ্ব, হৃদয়েতে হলাহল, অধরে পিয়ায় স্ব্ধা, চিত্তে জ্বালে দাবানল।'

সত্য, প্রুরাতন।

বিক্রমদেব।

সেই প্রাতন কথা!

দেবদত্ত।

কী করিব মহারাজ, যত প্র্থি খ্রাল ওই এক কথা। যত প্রাচীন পণ্ডিত প্রেয়সীরে ঘরে নিয়ে এক দণ্ড কভূ ছিল না স্ক্রিথর। আমি শ্বধ্ব ভাবি, যার ঘরের ব্রাহ্মণী ফিরে পরের সন্ধানে সে কেমনে কাব্য লেখে ছন্দ গেংথে গেংথ পরম নিশ্চিন্ত মনে?

বিক্রমদেব।

মিথ্যা অবিশ্বাস।
ও কেবল ইচ্ছাকৃত আত্মপ্রবণ্ডনা।
ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেম নিতান্ত বিশ্বাসে
হয়ে আসে মৃত জড়বং— তাই তারে
জাগায়ে তুলিতে হয় মিথ্যা অবিশ্বাসে।—
হেরো ওই আসিছেন মন্দ্রী, স্ত্পাকার
রাজ্যভার স্কন্ধে নিয়ে। পলায়ন করি।

দেবদন্ত। রানীর রাজ়ত্বে তুমি লও গে আশ্রয়,
ধাও অন্তঃপ্ররে। অসম্পূর্ণ রাজকার্য
দর্মার-বাহিরে পড়ে থাক্; স্ফীত হোক
যত যায় দিন। তোমার দ্ব্যার ছাড়ি
ক্রমে উঠিবে সে উধ্বিদিকে, দেবতার
বিচার-আসন-পানে।

বিক্রমদেব। এ কি উপদেশ ? দেবদত্ত। না রাজন্, প্রলাপবচন! যাও তুমি. কাল নম্ট হয়।

[বিক্রমদেবের প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। ছিলেন না মহারাজ? দেবদত্ত। করেছেন অন্তর্থান অন্তঃপুর-পানে।

বাসয়া পড়িয়া

মন্ত্রী। হা বিধাতঃ, এ রাজ্যের কী দশা করিলে!
কোথা রাজা, কোথা দণ্ড, কোথা সিংহাসন।
শমশানভূমির মতো বিষপ্প বিশাল
রাজ্যের বক্ষের 'পরে সগর্বে দাঁড়ায়ে
বিধর পাষাণর্ভ্ধ অন্ধ অন্তঃপ্র।
রাজন্ত্রী দ্বারে বসি অনাথার বেশে
কাঁদে হাহাকার-রবে।

দেবদন্ত। দেখে হাসি আসে। রাজা করে পলায়ন, রাজ্য ধায় পিছে। হল ভালো মিন্তিবর, অহনিশি যেন রাজ্য ও রাজায় মিলে লুকোচুরি খেলা।

মন্ত্রী। এ কি হাসিবার কথা রাহ্মণঠাকুর!
দেবদত্ত্ত। না হাসিয়া করিব কী? অরণ্যে ক্রন্দন
সে তো বালকের কাজ। দিবসরজনী
বিলাপ না হয় সহা, তাই মাঝে মাঝে
রোদনের পরিবতে শান্ত্রক শেবত হাসি
জমাট অগ্রার মতো তুষারকঠিন।
কী ঘটেছে বলো শানি।

মন্ত্রী।

রানীর কুট্মুন্ব যত বিদেশী কাশ্মীরী

দেশ জুড়ে বিসিয়াছে। রাজার প্রতাপ
ভাগ করে লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি,

বিষ্কৃচক্রে ছিল্ল মৃত সতীদেহ-সম।

বিদেশীর অত্যাচারে জর্জর কাতর

কাঁদে প্রজা। অরাজক রাজসভামাঝে

মিলায় ক্রন্দন। বিদেশী অমাত্য যত

বসে বসে হাসে। শ্না সিংহাসন-পাশ্বের্ণ
বিদণিহিদয় মন্ত্রী বসি নতশিরে।

দেবদন্ত। বহে ঝড়, ডোবে তরী, কাঁদে যাত্রী যত, রিক্তহৃত কর্ণধার উচ্চে একা বসি বলে 'কর্ণ কোথা গেল!' মিছে খুঁজে মর, রমণী নিয়েছে টেনে রাজকর্ণখানা, বাহিছে প্রেমের তরী লীলাসরোবরে বসন্তপবনে। রাজ্যের বোঝাই নিয়ে মন্ত্রীটা মরুক ডুবে অক্ল পাথারে।

মল্বী। হেসো না ঠাকুর! ছি ছি, শোকের সময়ে হাসি অকল্যাণ।

দেবদন্ত। আমি বলি মন্তিবর, রাজারে ডিঙায়ে, একেবারে পড়ো গিয়ে রানীর চরণে।

মন্ত্রী। আমি পারিব না তাহা। আপন আত্মীয়জনে করিবে বিচার রমণী, এমন কথা শ্রনি নাই কভু।

দেবদত্ত। শা্ধ্ব শাস্ত জান মন্ত্রী, চেন না মান্ত্র।
বরণ্ড আপন জনে আপনার হাতে
দণ্ড দিতে পারে নারী, পারে না সহিতে
পরের বিচার।

মন্ত্ৰী। ওই শোনো কোলাহল।

দেবদত্ত। এ কি প্রজার বিদ্রোহ?

মন্ত্ৰী। চলো দেখে আসি।

## দিবতীয় দৃশ্য

### রাজপথ

#### লোকারণ্য

কিন্ন নাপিত। ওরে ভাই, কাল্লার দিন নয়। অনেক কে'দেছি, তাতে কিছ্ হল কি?
মন্স্থ চাষা। ঠিক বলেছিস রে, সাহসে সব কাজ হয়— ঐ-যে কথায় বলে 'আছে যার ব্কের পাটা যমরাজকে সে দেখায় ঝাঁটা'।

কুঞ্জরলাল কামার। ভিক্ষে করে কিছ্ম হবে না, আমরা লমুঠ করব।

কিন্নাপিত। ভিক্লেং নৈম নৈমচং। কী বল খ্ডো, তুমি তো স্মার্ত রাহ্মণের ছেলে, লুঠপাটে দোষ আছে কি?

নন্দলাল। কিছু না, খিদের কাছে পাপ নেই রে বাবা! জানিস তো অণ্নিকে বলে পাবক, অণিনতে সকল পাপ নন্ট করে। জঠরাণিনর বাড়া তো আর অণ্নি নেই।

অনেকে। আগ্নন! তা ঠিক বলেছ। বে'চে থাকো ঠাকুর! তবে তাই হবে। তা, আমরা আগ্ননই লাগিয়ে দেব। ওরে, আগ্ননে পাপ নেই রে। এবার ওঁদের বড়ো বড়ো ভিটেতে ঘ্যুঘ্ চরাব। কুঞ্জর। আমার তিনটে সড়াকি আছে।

মন্স্থ। আমার একগাছা লাঙল আছে, এবার তাজ-পরা মাথাগ্লো মাটির ঢেলার মতো চষে ফেলব।

শ্রীহর কল্ব। আমার একগাছ বড়ো কুড়বল আছে, কিন্তু পালাবার সময় সেটা বাড়িতে ফেলে এসেছি।

হরিদীন কুমোর। ওরে, তোরা মরতে বসেছিস না কি? বলিস কীরে! আগে রাজাকে জানা, তার পরে যদি না শোনে তখন অন্য পরামর্শ হবে।

কিন্ব নাপিত। আমিও তো সেই কথা বলি।

কুঞ্জর। আমিও তো তাই ঠাওরাচ্ছ।

শ্রীহর। আমি রবাবর বলে আসছি, ঐ কায়স্থর পো-কে বলতে দাও। আচ্ছা, দাদা, তুমি রাজাকে ভয় করবে না?

মন্ত্রাম কায়স্থ। ভয় আমি কাউকে করি নে। তোরা লর্ঠ করতে যাচ্ছিস, আর আমি দর্টো কথা বলতে পারি নে?

মন্স্থ। দাশ্গা করা এক, আর কথা বলা এক। এই তো বরাবর দেখে আসছি, হাত চলে, কিন্তু মুখ চলে না।

কিন্। মৃথের কোনো কাজটাই হয় না— অন্নও জোটে না, কথাও ফোটে না। কুঞার। আচ্ছা, তুমি কী বলবে বলো।

নল্লুরাম। আমি ভয় করে বলব না, আমি প্রথমেই শাস্ত্র বলব।

শ্রীহর। বল কী! তোমার শাস্তর জানা আছে? আমি তো তাই গোড়াগর্ড়িই বলছিল্বম কায়স্থর পো-কে বলতে দাও— ও জানে শোনে।

মল্লুরাম। আমি প্রথমেই বলব---

অতিদপে হতা লঙ্কা, অতিমানে চ কোরবঃ অতিদানে বলিব দ্ধঃ সর্বমত্যুল্ডংগহিত্য ॥

र्शतमीन। राँ, अभान्य वर्छ।

কিন্। (রাহ্মণের প্রতি) কেমন খ্রড়ো, তুমি তো রাহ্মণের ছেলে, এ শাস্ত্র কি না? তুমি তো এ সমস্তই বোঝ।

নন্দ। হাঁ— তা ইয়ে— ওর নাম কী— তা বৃঝি বইকি। কিল্তু রাজা যদি না বোঝে, তুমি কী করে বৃঝিয়ে দেবে বলো তো শুমি।

মন্ল্রাম। অর্থাং, বাড়াবাড়িটে কিছ্ল নয়।

জওহর তাঁতি। ঐ অতবড়ো কথাটার এইটাকু মানে হল?

শ্রীহর। তা না হলে আর শাস্তর কিসের?

নন্দ। চাষাভূষোর মূথে যে কথাটা ছোট্ট বড়োলোকের মূথে সেইটেই কত বড়ো শোনায়। মন্স্থ। কিন্তু কথাটা ভালো, 'বাড়াবাড়ি কিছ্লু নয়' শূনে রাজার চোখ ফুটবে।

জওহর। কিন্তু ঐ একটাতে হবে না, আরো শাস্তর চাই।

মন্ন্রাম। তা আমার পঞ্জি আছে, আমি বলব—

লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুলাঃ। তস্মাৎ মিত্রণ্ড পুত্রণ্ড তাড়য়েং ন তু লালয়েং॥

তা আমরা কি পুত্র নই? হে মহারাজ, আমাদের তাড়না করবে না—ঐটে ভালো নয়।

र्शतमीन। এ ভালো कथा, भन्छ कथा, ঐ-यে की वलल ও कथागृतला गानात्क ভाला।

শ্রীহর। কিন্তু কেবল শাস্তর বললে তো চলবে না— আমার ঘানির কথাটা কখন আসবে? অমনি ঐ সংগ্য জবড়ে দিলে হয় না?

নন্দ। বেটা, তুমি ঘানির সঙ্গে শাস্তর জন্তবে? এ কি তোমার গোরন পেয়েছ? জওহর। কল্ব ছেলে, ওর আর কত বৃশ্ধি হবে! কুঞ্জর। দুঘা না পিঠে পড়লে ওর শিক্ষা হবে না। কিন্তু আমার কথাটা কখন পাড়বে? মনে থাকবে তো? আমার নাম কুঞ্জরলাল। কাঞ্জিলাল নয়— সে আমার ভাইপো, সে ব্ধকোটে থাকে— সে যখন সবে তিন বছর তখন তাকে—

হরিদীন। সব ব্রাল্ম, কিন্তু যে-রকম কাল পড়েছে, রাজা যদি শাস্তর না শোনে?

কুঞ্জর। তথন আমরাও শাস্তর ছেড়ে অস্তর ধরব।

কিন্। শাবাশ বলেছ, শাস্তর ছেড়ে অস্তর!

मन्त्र्य। तक वलला दि? कथाणे तक वलला?

কুঞ্জর। (সগর্বে) আমি বলেছি। আমার নাম কুঞ্জরলাল, কাঞ্জিলাল আমার ভাইপো।

কিন্। তা ঠিক বলেছ ভাই—শাস্তর আর অস্তর—কখনো শাস্তর কখনো অস্তর— আবার কখনো অস্তর কখনো শাস্তর।

জওহর। কিন্তু বড়ো গোলমাল হচ্ছে। কথাটা কী যে স্থির হল ব্রুতে পারছি নে। শাস্তর না অস্তর?

শ্রীহর। বেটা তাঁতি কি না, এইটে আর ব্রুতে পার্রাল নে? তবে এতক্ষণ ধরে কথাটা হল কী? দিথর হল যে শাস্তরের মহিমা ব্রুতে ঢের দেরি হয়, কিন্তু অস্তরের মহিমা খ্র চট্পট্ বোঝা যায়।

অনেকে। (উক্তম্বরে) তবে শাস্তর চুলোয় যাক— অস্তর ধরো।

#### দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। বেশি ব্যাহত হ্বার দরকার করে না, চুলোতেই যাবে শিগগির, তার আয়োজন হচ্ছে। বেটা, তোরা কী বলছিলি রে?

শ্রীহর। আমরা ঐ ভদ্রলোকের ছেলেটির কাছে শাস্তর শ্রনছিল্ম ঠাকুর!

দেবদন্ত। এমনি মন দিয়েই শাস্তর শোনে বটে! চীংকারের চোটে রাজ্যের কানে তালা ধরিয়ে দিলে। যেন ধোবাপাড়ায় আগন্ন লেগেছে।

কিন্। তোমার কী ঠাকুর! তুমি তো রাজবাড়ির সিধে থেয়ে থেয়ে ফর্লছ— আমাদের পেটে নাড়ীগুরুলো জবলে জবলে ম'ল— আমরা কি বড়ো সুথে চে চাচ্ছি!

মন্স্থ। আজকালের দিনে আস্তে বললে শোনে কে? এখন চে°চিয়ে কথা কইতে হয়। কুজার। কান্নাকাটি ঢের হয়েছে, এখন দেখছি অন্য উপায় আছে কি না।

দেবদত্ত। কী বলিস রে! তোদের বড়ো আম্পর্ধা হয়েছে। তবে শ্নেবি? তবে বলব—

নসমানসমানসমাগমমাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ। ভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমরচ্ছলতঃ খলনু কামিজনঃ॥

হরিদীন। ও বাবা, শাপ দিচ্ছে নাকি?

দেবদন্ত। (মল্ল্র প্রতি) তুমি তো ভদ্রলোকের ছেলে, তুমি তো শাস্তর বোঝ— কেমন এ ঠিক কথা কি না? নস মানস মানস মানসং—

মন্ত্রাম। আহা ঠিক। শাদ্র যদি চাও তো এই বটে। তা, আমিও তো ঠিক ঐ কথাটাই বোঝাচ্ছিল্ম।

দেবদন্ত। (নন্দর প্রতি) নমস্কার! তুমি তো ব্রাহ্মণ দেখছি। কী বল ঠাকুর, পরিণামে এই-সব মুর্খরা 'ক্রমদক্রমণ্ডমদুর্থ, হয়ে মরবে না?

নন্দ। বরাবর তাই বলছি, কিন্তু বোঝে কে? ছোটোলোক কিনা।

দেবদন্ত। (মন্স্থের প্রতি) তোমাকেই এর মধ্যে বৃদ্ধিমানের মতো দেখাচ্ছে, আচ্ছা, তুমিই বলো দেখি, কথাগ্লো কি ভালো হচ্ছিল?

(কুঞ্জরের প্রতি) আর তোমাকেও তো বেশ ভালোমান্ষ দেখছি হে. তোমার নাম কী?

কুঞ্জর। আমার নাম কুঞ্জরলাল ক্রাঞ্জলাল আমার ভাইপোর নাম।

দেবদত্ত। ওঃ! তোমারই ভাইপোর নাম কাঞ্জিলাল বটে? তা, আমি রাজার কাছে বিশেষ করে তোমাদের নাম করব।

হরিদীন। আর, আমাদের কী হবে?

দেবদন্ত। তা আমি বলতে পারি নে বাপ্। এখন তো তোরা কাল্লা ধরেছিস— এই একট্র আগে আর-এক স্বর বের করেছিল। সে কথাগ্বলো কি রাজা শোনে নি? রাজা সব শ্বনতে পায়। অনেকে। দোহাই ঠাকুর, আমরা কিছ্ব বলি নি, ঐ কাঞ্জব্লাল না মাঞ্জব্লাল অস্তরের কথা পেড়েছিল।

কুঞ্জর। চুপ কর্। আমার নাম খারাপ করিস নে। আমার নাম কুঞ্জরলাল। তা. মিছে কথা বলব না. আমি বলছিল্ম, 'যেমন শাস্তর আছে তেমনি অস্তরও আছে, রাজা যদি শাস্তরের দোহাই না মানে তখন অস্তর আছে।' কেমন বলেছি ঠাকুর?

দেবদন্ত। ঠিক বলেছ, তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। অস্ত্র কী? না, বল। তা তোমাদের বল কী? না, 'দুর্ব'লস্য বলং রাজা'। কি না, রাজাই দুর্ব'লের বল। আবার 'বালানাং রোদনং বলং'। রাজার কাছে তোমরা বালক বই নও। অতএব এখানে কালাই তোমাদের অস্ত্র। অতএব শাস্তর বদি না খাটে তো তোমাদের অস্ত্র আছে কালা। বড়ো বুন্দিধমানের মতো কথা বলেছ। প্রথমে আমাকেই ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। তোমার নামটা মনে রাখতে হবে। কী হে, তোমার নাম কী?

কুঞ্জর। আমার নাম কুঞ্জরলাল। কাঞ্জিলাল আমার ভাইপো। অন্য সকলে। ঠাকুর, আমাদের মাপ করো ঠাকুর, মাপ করো। দেবদত্ত। আমি মাপ করবার কে! তবে দেখ, কাল্লাকাটি করে দেখ, রাজা যদি মাপ করে।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

অণ্তঃপর্র

প্রমোদকানন

বিক্রমদেব ও স্ক্রমিতা

বিক্রমদেব। মোনম্প্র সন্ধ্যা ওই মন্দ মন্দ আসে
কুঞ্জবনমাঝে, প্রিয়তমে, লম্জানম
নববধ্সম— সম্মুথে গম্ভীর নিশা
বিস্তার করিয়া অন্তহীন অন্ধ্কার
এ কনককান্তিট্কু চাহে গ্রাসিবারে।
তেমনি দাঁড়ায়ে আছি হৃদয় প্রসারি
ওই হাসি, ওই র্প, ওই তব জ্যোতি
পান করিবারে— দিবালোকতট হতে
এসো, নেমে এসো, কনকচরণ দিয়ে
এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথ-সাগরে।
কোথা ছিলে প্রিয়ে?

मर्ज्ञा ।

নিতানত তোমারি আমি ক্রদা মনে রেখো এ বিশ্বাস। থাকি যবে গৃহকাজে, জেনো নাথ, তোমারি সে গৃহ, তোমারি সে কাজ।

বিক্রমদেব।

থাক্ গৃহ, গৃহকাজ। সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি। অন্তরে তোমার গৃহ, আর গৃহ নাই— বাহিরে কাদ্বি পড়ে বাহিরের কাজ।

সন্মিতা।

কেবল অন্তরে তব! নহে, নাথ, নহে— রাজন্, তোমারি আমি অন্তরে বাহিরে। অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী।

বিক্রমদেব।

হায়, প্রিয়ে, আজ কেন স্বপন মনে হয় সে সুখের দিন? সেই প্রথম মিলন--প্রথম প্রেমের ছটা, দেখিতে দেখিতে সমুহত হাদুয়ে দেহে যোবনবিকাশ, সেই নিশিসমাগমে দুরুদুরু হিয়া-নয়নপল্লবে লড্জা, ফুলদলপ্রান্তে শিশিরবি-দুর মতো, অধরের হাসি নিমেষে জাগিয়া ওঠে. নিমেষে মিলায়, সংখ্যার বাতাস লেগে কাত্রকাম্পত দীপশিখাসম, নয়নে-নয়নে হয়ে ফিরে আসে আঁখি, বেধে যায় হৃদয়ের কথা, হাসে চাঁদ কৌতুকে আকাশে, চাহে নিশীথের তারা লুকায়ে জানালা-পাশে-সেই নিশি-অবসানে আঁখি ছলছল সেই বিরহের ভয়ে বন্ধ আলিংগন, তিলেক বিচ্ছেদ লাগি কাতর হৃদর। কোথা ছিল গৃহকাজ? কোথা ছিল, প্রিয়ে, সংসারভাবনা ?

সর্মিতা।

তখন ছিলাম শ্বধ্ব ছোটো দুটি বালক বালিকা, আজি মোরা রাজা রানী।

বিক্রমদেব।

রাজা রানী! কে রাজা? কে রানী? নহি আমি রাজা। শ্না সিংহাসন কাঁদে। জীর্ণ রাজকার্যরাশি চ্র্ণ হয়ে যায় তোমার চরণতলে ধ্রির মাঝারে।

সর্মিতা।

শন্নিয়া লজ্জায় মরি। ছি ছি মহারাজ, এ কি ভালোবাসা? এ যে মেঘের মতন রেখেছে আচ্ছন্ন করে মধ্যাহ্--আকাশে উজ্জ্বল প্রতাপ তব। শোনো প্রিয়তম, আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজা, তুমি স্বামী—আমি শ্বে অন্গত ছায়া, তার বেশি নই। আমারে দিয়ো না লাজ, আমারে বেসো না ভালো রাজশ্রীর চেয়ে।

বিক্রমদেব।

চাহ না আমার প্রেম?

সর্মিতা।

কিছ, চাই নাথ, সব নহে। স্থান দিয়ো হৃদয়ের পাশে, সমস্ত হদয় তুমি দিয়ো না আমারে।

বিক্রমদেব। সূর্মিতা।

আজো রমণীর মন নারিন, বুঝিতে। তোমরা প্রেষ, দূঢ় তর্র মতন আপনি অটল রবে আপনার 'পরে <u> ব্বতন্ত উন্নত, তবে তো আশ্রয় পাব</u> আমরা লতার মতো তোমাদের শাখে। তোমরা সকল মন দিয়ে ফেল যদি কে রহিবে আমাদের ভালোবাসা নিতে. কে রহিবে বহিবারে সংসারের ভার? তোমরা রহিবে কিছু দেনহময়, কিছু

উদাসীন, কিছু মুক্ত, কিছু বা জড়িত-সহস্র পাথির গৃহ, পাল্থের বিশ্রাম, ত্রুত ধরণীর ছায়া, মেঘের বান্ধব, ঝটিকার প্রতিদ্বন্দ্বী, লতার আশ্রয়।

কথা দূর করো প্রিয়ে! হেরো সন্ধ্যাবেলা মোনপ্রেমস খে স ত বিহঙ্গের নীড়. নীরব কাকলি। তবে মোরা কেন দোঁহে কথার উপরে কথা করি বরিষন? অধর অধরে বসি প্রহরীর মতো চপল কথার দ্বার রাখুক রুধিয়া।

ক্তুকীর প্রবেশ

কণ্ড,কী।

বিক্রমদেব।

এখনি দশনিপ্রাথী মন্ত্রীমহাশয়. গুরুতর রাজকার্য, বিলম্ব সহে না।

বিক্রমদেব।

ধিক্ তুমি! ধিক্ মন্ত্রী! ধিক্ রাজকার্থ! রাজ্য রসাতলে যাক মন্ত্রী লয়ে সাথে।

[কণ্ডকীর প্রস্থান

म्बिया।

যাও, নাথ, যাও!

বিক্রমদেব।

বার বার এক কথা! নির্মম! নিষ্ঠ্র! কাজ কাজ, যাও যাও! যেতে কি পারি নে আমি? কে চাহে থাকিতে? সবিনয় করপুটে কে মাগে তোমার স্যত্নে ওজন-করা বিন্দ্র বিন্দ্র কুপা? এখনি চলিন,।

অয়ি হাদিলগনা লতা. ক্ষমো মোরে, ক্ষমো অপরাধ। মোছো আঁখি. দ্যান মুখে হাসি আনো, অথবা দ্রুকুটি— দাও শাস্তি, করো তিরস্কার!

স্বামিতা। মহারাজ,

এখন সময় নয়— আসিয়ো না কাছে, এই মুছিয়াছি অশ্রু, যাও রাজ-কাজে।

বিক্রমদেব। হায় নারী, কী কঠিন হৃদয় তোমার!

কোনো কাজ নাই প্রিয়ে, মিছে উপদ্রব। ধান্যপূর্ণ বস্কুধরা, প্রজা সন্থে আছে, রাজকার্য চলিছে অবাধে—এ কেবল সামান্য কী বিঘা নিয়ে, তুচ্ছ কথা তুলে

বিজ্ঞ বৃ**দ্ধ অমাত্যের অতি-সাব**ধান।

স্বিমিত্রা। ওই শোনো রুন্দনের ধ্বনি—সকাতরে প্রজার আহবান। ওরে বংস, মাতৃহীন

নোস তোরা কেহ, আমি আছি— আমি আছি—
আমি এ রাজ্যের রানী, জননী তোদের।

প্রেম্থান

## চতুর্থ দৃশ্য

### অন্তঃপর্রের কক্ষ

## স্মিগ্রা

স্ক্মিত্রা। এখনো এল না কেন? কোথায় রাহ্মণ? ওই ক্রমে বেড়ে ওঠে ক্রন্দনের ধর্নন।

#### দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। জয় হোক।

স<sub>ব্</sub>মিত্রা। ঠাকুর, কিসের কোলাহল?

দেবদত্ত। শোন কেন মাতঃ! শ্বনিলেই কোলাহল।

সনুখে থাকো, রন্ধ করো কান। অন্তঃপনুরে সেথাও কি পশে কোলাহল? শান্তি নেই সেথানেও? বল তো এখনি সৈন্য লয়ে তাড়া করে নিয়ে যাই পথ হতে পথে জীর্ণচীর ক্ষর্ধিত তৃষিত কোলাহল।

সর্মিতা। বলো শীঘ কী হয়েছে।

দেবদন্ত। কিছু না, কিছু না।
শন্ধ ক্ষুধা, হীন ক্ষুধা, দরিদের ক্ষুধা।

শার্ধ্ব ক্ষর্ধা, হানি ক্ষর্ধা, দরিদ্রের ক্ষর্ধা। অভদ্র অসভ্য যত বর্বরের দল মরিছে চীংকার করি ক্ষর্ধার তাড়নে কর্কশ ভাষায়। রাজকুঞ্জে ভয়ে মৌন কোকিল পাপিয়া যত।

স<sub>ৰ</sub>মিত্ৰা। আহা, কে ক্ষ<sub>ৰ</sub>ধিত?

দেবদন্ত। অভাগ্যের দ্বরদৃষ্ট। দীন প্রজা যত চিরদিন কেটে গেছে অর্ধাশনে যার আজও তার অনশন হল না অভ্যাস, এমনি আশ্চর্য।

সন্মিতা। হে ঠাকুর, এ কী শন্নি! ধান্যপূর্ণ বসন্ধরা, তব্ব প্রজা কাঁদে অনাহারে?

দেবদত্ত।

ধান্য তার বস্বৃন্ধরা যার।

দরিদ্রের নহে বস্বৃন্ধরা। এরা শ্ব্র্

যজ্জভূমে কুর্ক্বরের মতো লোলজিহ্বা

এক পাশে পড়ে থাকে, পায় ভাগ্যক্রমে
কভূ যদিঠ উচ্ছিষ্ট কখনো। বে'চে যায়
দয়া হয় যদি, নহে তো কাঁদিয়া ফেরে
পথপ্রান্তে মরিবার তরে।

সন্মিরা। কী বলিলে, রাজা কি নিদ'য় তবে? দেশ অরাজক?

দেবদন্ত। অরাজক কে বলিবে? সহস্ররাজক। সন্মিলা। রাজকার্যে অমাত্যের দৃষ্টি নাই বনিব?

দেবদত্ত। দৃষ্টি নাই? সে কী কথা! বিলক্ষণ আছে।
গ্ৰুপতি নিদ্ৰাগত, তা বলিয়া গ্ৰে
চোৱের কি দৃষ্টি নাই? সে যে শনিদৃষ্টি।
তাদের কী দোষ? এসেছে বিদেশ হতে
রিক্ত হন্তে, সে কি শা্ধ্ দীন প্রজাদের
আশীব্দি ক্রিবারে দুই হাত তুলে?

স্মিতা। বিদেশী! কে তারা? তবে, আমার আত্মীয়?

দেবদন্ত। রানীর আত্মীয় তারা, প্রজার মাতুল, যেমন মাতুল কংস, মামা কালনেমি।

সর্মিয়া। জয়সেন?

দেবদত্ত। ব্যহত তিনি প্রজা-সর্শাসনে।
প্রবল শাসনে তাঁর সিংহগড় দেশে
যত উপসর্গ ছিল অম্রবন্দ্র আদি
সব গেছে, আছে শৃধ্যু অন্থি আর চর্ম।

সন্মিরা। শিলাদিতা?

দেবদন্ত। তাঁর দ্থি বাণিজ্যের প্রতি। বণিকের ধনভার করিয়া লাঘব নিজস্কন্থে করেন বহন।

স্মিত্রা। য্বাজিং?
দেবদন্ত। নিতান্তই ভ্রলোক, অতি মিষ্টভাষী।
থাকেন বিজয়কোটে, মুখে লেগে আছে

'বাপ; বাছা', আড়চক্ষে চাহেন চৌদিকে, আদরে ব্লান হাত ধরণীর পিঠে— যাহা-কিছ্ হাতে ঠেকে যত্নে লন তুলি। স্বামিনা। এ কী লজ্জা! এ কী পাপ! আমার আত্মীয়! পিতৃকুল-অপ্যশ! ছি ছি, এ কলংক করিব মোচন। তিলেক বিলম্ব নহে।

<u>প্রস্থান</u>

#### পণ্ডম দুশ্য

## নারায়ণী গৃহকাষে নিয়ত্ত

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। প্রিয়ে, বাল ঘরে কিছ্ আছে কি?

নারায়ণী। তোমার থাকার মধ্যে আছি আমি। তাও না থাকলেই আপদ চোকে।

দেবদত্ত। ও আবার কী কথা!

নারায়ণী। তুমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে যত রাজ্যের ভিজ্বক জর্টিয়ে আন. ঘরে খ্রুদ-কু'ড়ো আর বাকি রইল না। খেটে খেটে আমার শরীরও আর থাকে না।

দেবদন্ত। আমি সাধে আনি? হাতে কাজ থাকলে তুমি থাক ভালো, স্বৃতরাং আমিও ভালো থাকি। আর কিছু না হোক. তোমার ঐ মুখখানি বন্ধ থাকে।

নারায়ণী। বটে? তা. আমি এই চুপ করলমে। আমার কথা যে তোমার অসহ্য হয়ে উঠেছে তা কে জানত! তা, কে বলে আমার কথা শ্নতে—

দেবদত্ত। তুমিই বল, আবার কে বলবে? এক কথা না শ্বনলে দশ কথা শ্বনিয়ে দাও।

নারায়ণী। বটে! আমি দশ কথা শোনাই? তা, আমি এই চুপ করল্ম। আমি একেবারে থামলেই তুমি বাঁচ। এখন কি আর সেদিন আছে— সেদিন গেছে। এখন আবার নতুন মুখের নতুন কথা শুনতে সাধ গিয়েছে— এখন আমার কথা পুরোনো হয়ে গেছে।

দেবদন্ত: বাপ রে! আবার নতুন মুখের নতুন কথা! শ্নলে আতৎক হয়। তব্ব প্ররোনো কথাগ্রলো অনেকটা অভ্যেস হয়ে এসেছে।

নারায়ণী। আচ্ছা বেশ। এতই জ্বালাতন হয়ে থাক তো আমি এই চুপ করল্বম। আমি আর একটি কথাও কব না। আগে বললেই হত— আমি তো জানতুম না। জানলে কে তোমাকে—

দেবদত্ত। আগে বলি নি? কত বার বলেছি। কই, কিছ, হল না তো।

নারায়ণী। বটে! তা বেশ, আজ থেকে তবে এই চুপ করল ্ম। তুমিও স্ব্থে থাকবে, আমিও স্ব্থে থাকব। আমি সাধে বিক? তোমার রকম দেখে—

দেবদন্ত। এই ব্রি তোমার চুপ করা?

নারায়ণী। আচ্ছা। (বিম্খ)

দেবদত্ত। প্রিয়ে! প্রেয়সী! মধ্রভাষিণী! কোকিলগঞ্জিনী!

নারায়ণী। চুপ করো।

দেবদন্ত। রাগ কোরো না প্রিয়ে, কোকিলের মতো রঙ বলছি নে, কোকিলের মতো পঞ্চমস্বর। নারায়ণী। যাও যাও, বোকো না। কিন্তু তা বলছি, তুমি যদি আরো ভিখিরি জ্বটিয়ে আন তা হলে হয় তাদের ঝেণ্টিয়ে বিদেয় করব, নয় নিজে বনবাসিনী হয়ে বেরিয়ে যাব।

দেবদত্ত। তা হলে আমিও তোমার পিছনে পিছনে যাব, এবং ভিক্ষ্কগন্লোও যাবে। নারায়ণী। মিছে না। ঢেকির স্বর্গেও সুখ নেই।

[নারায়ণীর প্রস্থান

## ত্রিবেদীর মালা জপিতে জপিতে প্রবেশ

গ্রিবেদী। শিব শিব শিব! তুমি রাজপ্ররোহিত হয়েছ?

দেবদন্ত। তা হয়েছি, কিন্তু রাগ কেন ঠাকুর? কোনো দোষ ছিল না। মালাও জপি নে, ভগবানের নামও করি নে। রাজার মজি।

ত্রিবেদী। পিপীলিকার পক্ষচ্ছেদ হয়েছে। শ্রীহরি!

দেবদন্ত। আমার প্রতি রাগ করে শব্দশান্তের প্রতি উপদ্রব কেন? পক্ষক্তেদ নয় পক্ষোন্তেদ। তিবেদী। তা. ও একই কথা। ছেদও যা ভেদও তা। কথায় বলে ছেদভেদ। হে ভবকাণ্ডারী! যা হোক, তোমার যতদ্রে বার্ধকা হবার তা হয়েছে।

एनवम्छ। ब्राञ्चानी माक्की, এখনো আমার যৌবন পেরোয় নি।

ত্রিবেদী। আমিও তাই বলছি। যৌবনের দপেই তোমার এতটা বার্ধকা হয়েছে। তা, ভূমি মরবে। হরি হে দীনবন্ধঃ!

দেবদন্ত। রাহ্মণবাক্য মিথ্যে হবে না— তা আমি মরব। কিন্তু সেজন্যে তোমার বিশেষ আয়োজন করতে হবে না, স্বয়ং যম রয়েছেন। ঠাকুর, তোমার চেয়ে আমার সঙ্গে যে তাঁর বেশি কুট্নম্বিতে তা নয়— সকলেরই প্রতি তাঁর সমান নজর।

ত্রিবেদী। তোমার সময় নিতানত এগিয়ে এসেছে। দ্য়াময় হার!

দেবদন্ত। তা কী করে জানব? দেখেছি বটে আজকাল মরে ঢের লোক— কেউ বা গলায় দড়ি দিয়ে মরে, কেউ বা গলায় কলসি বে'ধে মরে, আবার সর্পাঘাতেও মরে, কিন্তু ব্রহ্মশাপে মরে না। ব্রাহ্মণের লাঠিতে কেউ কেউ মরেছে শ্বনেছি, কিন্তু ব্রাহ্মণের কথায় কেউ মরে না। অতএব যদি শীঘ্র না মরে উঠতে পারি তো রাগ কোরো না ঠাকুর— সে আমার দোষ নয়, সে কালের দোষ।

ত্রিবেদী। প্রণিপাত! শিব শিব শিব!

দেবদত্ত। আর-কিছ্ম প্রয়োজন আছে?

ত্তিবেদী। না। কেবল এই খবরটা দিতে এল্ম। দয়াময়! তা, তোমার চালে যদি দ্-একটা বেশি কুমড়ো ফলে থাকে তো দিতে পার— আমার দরকার আছে।

দেবদত্ত। এনে দিচ্ছি।

[ প্রস্থান

## यक्षे मृभा

#### অন্তঃপ্র

### প্ৰেপাদ্যান

বিক্রমদেব ও রাজমাতুল বৃদ্ধ অমাত্য

বিক্রমদেব। শ্নেনা না অলীক কথা, মিথ্যা অভিযোগ-যুধাজিং, জয়সেন, উদয়ভাস্কর, স্যোগ্য স্কুন। একমাত্র অপরাধ বিদেশী তাহারা। তাই এ রাজ্যের মনে বিশ্বেষ-অনল উল্গারিছে কৃষ্ণধ্ম নিন্দা রাশি-রাশি।

অমাত্য। **সহস্র প্রমাণ আছে**,

বিচার করিয়া দেখো।

বিক্রমদেব। কী হবে প্রমাণ?

চলিছে বৃহৎ রাজ্য বিশ্বাসের বলে—
যার 'পরে রয়েছে যে ভার, সযতনে
তাই সে পালিছে। প্রতিদিন তাহাদের
বিচার করিতে হবে নিন্দাবাক্য শ্বনে,
নহে ইহা রাজধর্ম। আর্য, যাও ঘরে,
করিয়ো না বিশ্রামে ব্যাঘাত।

অমাত্য। পাঠায়েছে

মন্ত্রী মোরে; সান্দ্রে করিছে প্রার্থনা দর্শন তোমার, গুরু রাজকার্য-তরে।

বিক্রমদেব। চিরকাল আছে রাজ্য, আছে রাজকার্য— সুমধুর অবসর শুধু মাঝে মাঝে

দেখা দেয়, অতি ভীর, অতি স্কুমার।
ফুটে ওঠে প্রুপটির মতো, টুটে যায়
বেলা না ফুরাতে। কে তারে ভাঙিতে চাহে
অকালে চিম্তার ভারে? বিশ্রামেরে জেনো

কর্তব্য কাজের অজা।

অমাতা। যাই মহারাজ।

[ প্রস্থান

রানীর আত্মীর অমাত্যের প্রবেশ

অমাত্য। বিচারের আজ্ঞা হোক।

বিক্রমদেব। কিসের বিচার?

অমাত্য। শর্নি নাকি, মহারাজ, নির্দোষ**ীর নামে** 

মিথ্যা অভিযোগ—

বিক্রমদেব। সত্য হবে। কিন্তু যতক্ষণ

বিশ্বাস রেখেছি আমি তোমাদের 'পরে ততক্ষণ থাকো মৌন হয়ে। এ বিশ্বাস ভাঙিবে যখন, তখন আপনি আমি সত্য মিথ্যা করিব বিচার। যাও চলে।

[ অমাত্যের প্রস্থান

বিক্রমদেব। হায় কন্ট মানবজীবন! পদে পদে

নিয়মের বেড়া! আপন রচিত জালে

আপনি জড়িত। অশান্ত আকাজ্জা-পাখি

মরিতেছে মাথা খ'ঝে পঞ্জরপিঞ্জরে!

কেন এ জটিল অধীনতা? কেন এত

আত্মপীড়া? কেন এ কর্তব্য-কারাগার?

তই সুখী অয়ি মার্ধবিকা, বসন্তের

আনন্দমঞ্জরী! শুধু প্রভাতের আলো,
নিশার শিশির, শুধু গন্ধ, শুধু মধু,
শুধু মধুপের গান, বায়ুর হিল্লোল,
দিনশ্ব পল্লবশয়ন, প্রস্ফুট শোভায়
স্নীল আকাশ-পানে নীরবে উত্থান,
তার পরে ধীরে ধীরে শ্যাম দুর্বাদলে
নীরবে পতন। নাই তর্ক, নাই বিধি,
নিদ্রিত নিশায় মর্মে সংশয়দংশন,
নিরাশ্বাস প্রণয়ের নিষ্ফল আবেগ।

সূর্মিতার প্রবেশ

এসেছ পাষাণী! দয়া হয়েছে কি মনে?
হল সারা সংসারের যত কাজ ছিল?
মনে কি পড়িল তবে অধীন এ জনে
সংসারের সব শেষে? জান না কি, প্রিয়ে,
সকল কর্তবা চেয়ে প্রেম প্রর্তর!
প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্তব্য।
হায়, ধিক্ মোরে। কেমনে বোঝাব, নাথ,
তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারি প্রেমে।
মহারাজ, অধীনীর শোনো নিবেদন—
এ রাজাের প্রজার জননী আমি। প্রভু,
পারি নে শ্রনিতে আর কাতর অভাগা
সক্তানের ক্র্ণ ফুন্দন। রক্ষা করাে
প্রীভিত প্রজারে।

বিক্রমদেব। সর্মিতা।

मर्जाभवा।

কী করিতে চাহ রানী? আমার প্রজারে যারা করিছে পীড়ন রাজ্য হতে দ্রে করে দাও তাহাদের। কে তাহারা জান?

বিক্রমদেব।

कानि।

সংমিতা। বিক্রমদেব।

তোমার আত্মীয়।

সূমিতা।

নহে মহারাজ! আমার সন্তান চেয়ে
নহে তারা অধিক আত্মীর। এ রাজ্যের
অনাথ আতুর যত তাড়িত ক্ষ্মিত
তারাই আমার আপনার। সিংহাসনরাজচ্ছবছায়ে ফিরে যারা গ্রুতভাবে
শিকারসন্ধানে— তারা দস্যু, তারা চোর।
যুধাজিৎ, শিলাদিত্য, জয়সেন তারা।

বিক্রমদেব। সুর্মিতা।

বিক্রমদেব।

এই দক্ষে তাহাদের দাও দ্রে করে। আরামে রয়েছে তারা, যুদ্ধ ছাড়া কভ

নড়িবে না এক পদ।

স্মিত্রা।

বিক্রমদেব। যুম্ধ করো! হায় নারী, তুমি কি রমণী!

ভালো, যুদ্ধে যাব আমি। কিন্তু তার আগে তুমি মানো অধীনতা, তুমি দাও ধরা—ধর্মাধর্ম, আত্মপর, সংসারের কাজ—সব ছেড়ে হও তুমি আমারি কেবল। তবেই ফুরাবে কাজ— তুপ্তমন হয়ে বাহিরিব বিশ্বরাজ্য জয় করিবারে। অতৃপ্ত রাখিবে মোরে যতাদন তুমি তোমার অদৃষ্ট-সম রব তব সাথে। আজ্ঞা করো মহারাজ, মহিষী হইয়া আপনি প্রজারে আমি করিব রক্ষণ।

প্রস্থান

বিক্রমদেব। এমনি করেই মোরে করেছ বিকল।
আছ তুমি আপনার মহত্ত্বশিখরে
বিস একাকিনী; আমি পাই নে তোমারে।
দিবানিশি চাহি তাই। তুমি যাও কাজে,
আমি ফিরি তোমারে চাহিয়া। হায় হায়,
তোমায় আমায় কভু হবে কি মিলন?

সর্মিতা।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। জয় হোক মহারানী—কোথা মহারানী, একা তুমি মহারাজ?

বিক্রমদেব। তুমি কেন হেথা? ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্র অন্তঃপর্রমাঝে?

ব্রাঝাণের ষড়খন্ত অন্তঃপার্রমাঝে? কে দিয়েছে মহিষীরে রাজ্যের সংবাদ?

দেবদন্ত। রাজ্যের সংবাদ রাজ্য আর্পান দিয়েছে।

উধর্বস্বরে কে'দে মরে রাজ্য উৎপর্ণীড়ত

নিতান্ত প্রাণের দায়ে— সে কি ভাবে কছু
পাছে তব বিশ্রামের হয় কোনো ক্ষতি?
ভয় নাই, মহারাজ, এসেছি কিঞিং
ভিক্ষা মাগিবার তরে রানীমার কাছে।
রাহ্মণী বড়োই রুক্ষ, গ্রহে অয় নাই,
অথচ ক্ষর্ধার কিছ্ব নাই অপ্রতুল।

প্রস্থান

বিক্রমদেব। সাখী হোক, সাথে থাক্ এ রাজ্যের সবে।
কেন দাংখ, কেন পীড়া, কেন এ ক্লদন!
অত্যাচার, উৎপীড়ন, অন্যায় বিচার,
কেন এ-সকল! কেন মানাষের 'পরে
মানাষের এত উপদ্রব! দার্বলের
ক্ষাদ্র সাখ, ক্ষাদ্র শাল্ডিটাকু, তার 'পরে
সবলের শ্যেনদ্যিট কেন? যাই, দেখি,
যদি কিছা খাজে পাই শাল্ডির উপায়।

## সম্তম দ্শ্য

### মল্বগ্হ

### বিক্রমদেব ও মন্ত্রী

বিক্রমদেব। এই দশ্ডে রাজ্য হতে দাও দূর করে যত সব বিদেশী দস্যুরে। সদা দৃঃখ, সদা ভয়, রাজ্য জুড়ে কেবল ক্রন্দন! আর যেন এক দিন না শুনিতে হয় পীড়িত প্রজার এই নিত্য কোলাহল। মহারাজ, ধৈর্য চাই। কিছু, দিন ধরে भन्ती। রাজার নিয়ত দৃষ্টি পড়্ক সর্বত্র. **७**য় শোক বিশ **, ७४**ला তবে দূর হবে। অন্ধকারে বাড়িয়াছে বহুকাল ধরে অমজ্গল—এক দিনে কী করিবে তার? এক দিনে চাহি তারে সম্লে নাশিতে. বিক্রমদেব। শত বরষের শাল যেমন সবলে এক দিনে কাঠ্ররিয়া করে ভূমিসাং। অস্ত্র চাই, লোক চাই-মन्ती। বিক্মদেব। সেনাপতি কোথা? সেনাপতি নিজেই বিদেশী। মকী। বিক্রমদেব। বিডম্বনা! তবে ডেকে নিয়ে এসো দীন প্রজাদের, খাদ্য দিয়ে তাহাদের বন্ধ করো মুখ. অর্থ দিয়ে করহ বিদায়। রাজ্য ছেড়ে যাক চলে, যেথা গিয়ে সুখী হয় তারা।

[ প্রস্থান

দেবদত্তের সহিত সুমিতার প্রবেশ সর্মিত্র:। আমি এ রাজ্যের রানী—ত্মি মন্ত্রী বুঝি? প্রণাম জননী! দাস আমি। কেন মাতঃ. মন্ত্রী। অন্তঃপর ছেড়ে আজ মন্ত্রগরে কেন? সূর্মিত্র। প্রজার ক্রন্দন শানে পারি নে তিষ্ঠিতে অন্তঃপুরে। এসেছি করিতে প্রতিকার। মন্ত্রী। কী আদেশ মাতঃ? म्हिम्या। বিদেশী নায়ক এ রাজ্যে যতেক আছে করহ আহন্তান মোর নামে ত্বরা করি। মক্টী। সহসা আহ্বানে সংশয় জন্মিবে মনে, কেহ আসিবে না।

মানিবে না রানীর আদেশ?

সন্মিতা।

দেবদত্ত।

রাজা রানী

ভূলে গেছে সবে। কদাচিৎ জনগ্রুতি শোনা যায়!

সূমিতা।

কালভৈরবের প্রজোৎসবে করো নিমন্ত্রণ। সেদিন বিচার হবে। গবের্ব অন্ধ দল্ড যদি না করে স্বীকার

সৈন্যবল কাছাকাছি রাখিয়ো প্রস্তুত।

দেবদত্ত। কাহারে পাঠাবে দূত?

মন্ত্রী।

ত্রিবেদী ঠাকুরে।

নির্বোধ সরলমন ধার্মিক ব্রাহ্মণ, তার 'পরে কারো আর সন্দেহ হবে না।

विर्या अंतर निर्वाण्य के विर्वाण्य कार्य

সরলতা বক্বতার নির্ভারের দণ্ড।

অভ্য দৃশ্য

ত্রিবেদীর কুটীর

মন্ত্ৰী ও ত্ৰিবেদী

মন্ত্রী। ব্রঝেছ ঠাকুর, এ কাজ তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেওয়া যায় না।

ত্রিবেদী। তা ব্বক্তেছি। হরি হে! কিন্তু মন্ত্রী, কাজের সময় আমাকে ডাক, আর পৈরহিত্যের বেলায় দেবদত্তের খোঁজ পড়ে।

মন্ত্রী। তুমি তো জান ঠাকুর, দেবদত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ওঁকে দিয়ে আর তো কোনো কাজ হয় না। উনি কেবল মন্ত্র পড়তে আর ঘণ্টা নাড়তে পারেন।

গ্রিবেদী। কেন. আমার কি বেদের উপর কম ভক্তি? আমি বেদ পর্জাে করি, তাই বেদ পাঠ করবার স্ববিধে হয়ে ওঠে না। চন্দনে আর সিণ্দরের আমার বেদের একটা অক্ষরও দেখবার জাে নেই। আজই আমি যাব। হে মধ্সুদন!

মন্ত্রী। কী বলবে?

গ্রিবেদী। তা. আমি বলব কালভৈরবের প্রুজো, তাই রাজা তোমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। আমি খ্র বড়োরকম সালংকার দিয়েই বলব। সব কথা এখন মনে আসছে না—পথে যেতে যেতে ভেবে নেব। হরি হে. তুমিই সত্য।

মন্ত্রী। যাবার আগে একবার দেখা করে যেয়ো ঠাকুর।

[ 21251]

গ্রিবেদী। আমি নির্বোধ, আমি শিশ্ব, আমি সরল, আমি তোমাদের কাজ উদ্ধার করবার গোর্! পিঠে বৃহতা, নাকে দড়ি, কিছ্ব ব্বব না, শ্বধ্ব লেজে মোড়া খেয়ে চলব— আর সন্ধেবেলায় দ্বিটখানি শ্বকনো বিচিলি খেতে দেবে! হরি হে, তোমারি ইচ্ছে। দেখা যাবে কে কতখানি বোঝে। গুরে, এখনো পুরুজার সামগ্রী দিলি নে? বেলা যায় যে। নারায়ণ! নারায়ণ!

## দ্বিতীয় অঙক

প্রথম দুশ্য

সিংহগড়

#### জয়সেনের প্রাসাদ

## জয়দেন তিবেদী ও মিহিরগুংত

চিবেদী। তা বাপ্র, তুমি যদি চক্ষ্র অমন রম্ভবর্ণ কর তা হলে আমার আপতবিশ্রন্তি হবে। ভক্তবংসল হরি! দেবদন্ত আর মন্ত্রী আমাকে অনেক করে শিখিয়ে দিয়েছে— কী বলছিলেম ভালো? আমাদের রাজা কালভৈরবের পুজো-নামক একটা উপলক্ষ করে—

জয়সেন। উপলক্ষ করে?

ত্তিবেদী। হাঁ, তা, নয় উপলক্ষই হল, তাতে দোষ হয়েছে কী? নধ্সদ্দন! তা তোমার চিন্তা হতে পারে বটে। উপলক্ষ শব্দটা কিণ্ডিং কাঠিন্যরসাসন্ত হয়ে পড়েছে— ওর যা যথার্থ অর্থ সেটা নিরাকার করতে অনেকেরই গোল ঠেকে দেখেছি।

জয়সেন। তাই তো ঠাকুর, ওর যথার্থ অর্থটাই ঠাওরাচ্ছি।

ত্রিবেদী। রামনাম সত্য! তা, নাহয় উপলক্ষ না ব'লে উপসর্গ বলা গেল। শব্দের অভাব কীবাপ্ন? শাস্তে বলে শব্দ ব্রহ্ম। অতএব উপলক্ষই বল আর উপস্থাই ঘল অর্থ সমানই রইস।

জয়সেন। তা বটে। রাজা যে আমাদের আহ্বান করেছেন তার উপলক্ষ এবং উপসর্গ পর্যতি বোঝা গেল— কিন্তু তার যথার্থ কারণটা কী খুলে বলো দেখি।

विदেमी। ঐটে বলতে পারল্ম না বাপ্—ঐটে আমায় কেউ ব্রিঝরে বলে নি। হরি হে! জয়সেন। রাহ্মণ, তুমি বড়ো কঠিন স্থানে এসেছ, কথা গোপন কর তো বিপদে পড়বে।

ত্রিবেদী। হে ভগবান! হ্যা দেখো বাপ্র, তুমি রাগ কোরো না, তোমার দ্বভাবটা নিতাশ্ত যে মধ্মস্ত মধ্বকরের মতো তা বোধ হচ্ছে না।

জয়সেন। বেশি বোকো না ঠাকুর, যথার্থ কারণ যা জান বলে ফেলো।

তিবেদী। বাস্বদেব! সকল জিনিসেরই কি যথার্থ কারণ থাকে? যদি বা থাকে তো সকল লোকে কি টের পার? যারা গোপনে পরামর্শ করেছে তারাই জানে। মন্ত্রী জানে, দেবদন্ত জানে। তা বাপ্র, তুমি অধিক ভেবো না, বোধ করি সেখানে যাবামাত্রই যথার্থ কারণ অবিলম্বে টের পাবে। জয়সেন। মন্ত্রী তোমাকে আর কিছু বলে নি?

ত্রিবেদী। নারায়ণ নারায়ণ! তোমার দিব্য, কিছ্ব বলে নি। মন্ত্রী বললে, ঠাকুর, যা বলল্বম তা ছাড়া একটি কথা বোলো না। দেখো, তোমাকে যেন একট্বও সন্দেহ না করে। আমি বলল্বম, 'হে রাম! সন্দেহ কেন করবে? তবে বলা যায় না! আমি তো সরলচিত্তে বলে যাব, যিনি সন্দর্শ হবেন তিনি হবেন! হরি হে, তুনিই সত্য।

জয়**সেন। প**্রজো উপলক্ষে নিমন্ত্রণ, এ তো সামান্য কথা, এতে সন্দেহ হবার কী কারণ থাকতে পারে?

ত্রিবেদী। তোমরা বড়োলোক, তোমাদের এইরকমই হয়। নইলে 'ধর্মস্য স্ক্রু গতি' বলবে কেন? যদি তোমাদের কেউ এসে বলে, 'আয় তো রে পাষত, তোর ম্বত্টা টান মেরে ছি'ড়ে ফেলি' অর্মান তোমাদের উপল্বধ হয় যে, আর যাই হোক লোকটা প্রবণ্ডনা করছে না, ম্বত্টার উপরে বাস্তবিক তার নজর আছে বটে। কিব্লু যদি কেউ বলে 'এসো তো বাপধন, আস্তে আস্তে তোমার পিঠে হাত ব্রলিয়ে দিই', অর্মান তোমাদের সন্দেহ হয়। যেন আসত ম্বত্টা ধরে টান নারার চেয়ে পিঠে হাত বৃলিয়ে দেওয়া শস্তু কাজ! হে ভগবান, যদি রাজা স্পণ্ট করেই বলত—একবার হাতের কাছে এসো তো, তোমাদের এক-একটাকে ধরে রাজ্য থেকে নির্বাসন করে পাঠাই—তা হলে এটা কখনো সন্দেহ করতে না ্য. হয়তো বা রাজকন্যার সংখ্য পরিণাম-বন্ধন করবার জন্যেই রাজা ডেকে থাকবেন। কিন্তু রাজা বলেছেন নাকি, 'হে বন্ধ্যুসকল, রাজন্বারে শমশানে চ যদ্তিষ্ঠতি স বান্ধ্য, অতএব তোমরা প্রজা উপলক্ষে এখানে এসে কিন্তিং ফলাহার করবে'— ভার্মান তোমাদের সন্দেহ হয়েছে, সে ফলাহারটা কী রকমের না জানি। হে মধ্যুদ্ন! তা, এর্মান হয় বটে। বড়োলোকের সামান্য কথায় সন্দেহ হয়, আবার সামান্য লোকের বড়ো কথায় সন্দেহ হয়।

জয়সেন। ঠাকুর, তুমি অতি সরল প্রকৃতির লোক। আমার যেট্রুকু বা সন্দেহ ছিল, তোমার কথায় সমুহত ভেঙে গেছে।

হিবেদী। তা, লেহা কথা বলেছ। আমি তোমাদের মতো বৃদ্ধিমান নই, সকল কথা তলিয়ে বৃঝতে পারি নে, কিণ্ডু, বাবা, সরল— পৃ্রাণ-সংহিতায় যাকে বলে 'অন্যে পরে কা কথা', অর্থাং, অন্যের কথা নিয়ে কখনো থাকি নে।

জয়সেন। আর কাকে কাকে তুমি নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়েছ?

ত্রিবেদী। তোমাদের পোড়া নাম আমার মনে থাকে না। তোমাদের কাশ্মীরী প্রভাব যেমন তোমাদের নামগ্রলোও ঠিক তেমনি শ্রুতিপোর্ষ। তা, এ রাজ্যে তোমাদের গ্িটর যেখেনে যে আছে সকলকেই ডাক পড়েছে। শ্লপাণি! কেউ বাদ যাবে না।

জয়সেন। যাও, ঠাকুর, এখন বিশ্রাম করো গে।

ত্রিবেদী। যা হোক, তোমার মন থেকে যে সমস্ত সন্দেহ দ্র হয়েছে, মন্ত্রী এ কথা শানুনলে ভারি খাু শি হবে! মাুকুন্দ মাুরহর মাুরারে!

[ প্রহ্যান

জয়সেন। মিহিরগ্ব্পত, সমস্ত অবস্থা ব্ঝলে তো? এখন গৌরসেন য্ধাজিৎ উদয়ভাস্কর ওঁদের কাছে শীঘ্র লোক পাঠাও। বলো, অবিলম্বে সকলে একত্র মিলে একটা পরামর্শ করা আবশাক। মিহিরগ্ব্পত। যে সাজ্ঞা

## াদ্বতীয় দৃশ্য

#### অ•তঃপুর

বিক্রমদেব ও রানীর আত্মীয় সভাসদ

সভাসদ। ধন্য মহারাজ!

সভাসদ।

বিক্রমদেব। কেন এত ধন্যবাদ?

মহত্ত্বের এই তো লক্ষণ, দৃষ্টি তার সকলের 'পরে। ক্ষ্মপ্রপ্রাণ ক্ষ্মদ্র জনে পায় না দেখিতে। প্রবাসে পড়িয়া আছে সেবক যাহারা, জয়সেন, যুধাজিং— মহোৎসবে তাহাদের করেছ প্রারণ। আনন্দে বিহ্মল তারা। সম্বর আসিছে দলবল নিয়ে। বিক্রমদেব।

যাও যাও। তুচ্ছ কথা, তার লাগি এত যশোগান। জানিও নে আহতে হয়েছে কারা পূজার উৎসবে।

সভাসদ।

রবির উদয়মাত্রে আলোকিত হয়
চরাচর, নাই চেম্টা, নাহি পরিশ্রম,
নাহি তাহে ক্ষতিব্দিধ তার। জানেও না
কোথা কোন্ তৃণতলে কোন্ বনফর্ল
আনন্দে ফর্টিছে তার কনককিরণে।
কৃপাব্দিট কর অবহেলে, যে পায় সে
ধন্য হয়।

বিক্রমদেব।

থামো থামো, যথেন্ট হয়েছে।
আমি যত অবহেলে কুপাব্ নিট করি
তার চেয়ে অবহেলে সভাসদগণ
করে স্তুতিব্ নিট। বলা তো হয়েছে শেষ
যত কথা করেছ রচনা? যাও এবে।

[সভাসদের প্রস্থান

সর্মিয়ার প্রবেশ
কোথা যাও, একবার ফিরে চাও রানী!
রাজা আমি প্থিবীর কাছে, তুমি শুধ্
জান মোরে দীন ব'লে। ঐশ্বর্য আমার
বাহিরে বিস্তৃত—শুধ্ তোমার নিকটে
ক্ষুধার্ত কংকালসার কাঙাল বাসনা।
তাই কি ঘ্ণার দপে চলে যাও দ্রের
মহারানী, রাজরাজেশ্বরী!

যে প্রেম করিছে ভিক্ষা সমস্ত বসুধা

সূমিতা।

বিক্রমদেব।

মহারাজ,

একা আমি সে প্রেমের যোগ্য নই কভু।
অপদার্থ আমি! দীন কাপ্র্র্য আমি!
কর্তব্যবিম্থ আমি, অন্তঃপ্রচারী!
কিন্তু মহারানী, সে কি স্বভাব আমার?
আমি ক্ষ্রে. তুমি মহীয়সী? তুমি উত্তে,
আমি ধ্লিমাঝে? নহে তাহা। জানি আমি
আপন ক্ষমতা। রয়েছে দ্রুর্য শক্তি
এ হদয়-মাঝে, প্রেমের আকারে তাহা
দিয়েছি তোমারে। বজ্রান্সিরে করিয়াছি
বিদ্যুতের মালা, পরায়েছি কন্ঠে তব।

সন্মিতা।

ঘ্ণা করো মহারাজ, ঘ্ণা করো মোরে সেও ভালো—একেবারে ভূলে যাও যদি সেও সহ্য হয়— ক্ষ্দু এ নারীর 'পরে করিয়ো না বিসর্জন সমস্ত পৌরুষ। विक्रमदम्य ।

এত প্রেম, হায়, তার এত অনাদর!
চাহ না এ প্রেম? না চাহিয়া দস্যুসম
নিতেছ কাড়িয়া। উপেক্ষার ছুরি দিয়া
কাটিয়া তুলিছ রক্তাসিক্ত তপত প্রেম
মর্ম বিন্ধ করি। ধ্লিতে দিতেছ ফেলি
নির্মম নিষ্ঠার! পাষাণপ্রতিমা তুমি,
যত বক্ষে চেপে ধরি অন্রাগভরে
তত বাজে বুকে।

সূমিতা।

চরণে পতিত দাসী, কী করিতে চাও করো। কেন তিরুস্কার! নাথ, কেন আজি এত কঠিন বচন! কত অপরাধ তুমি করেছ মার্জনা, কেন রোষ বিনা অপরাধে!

বিক্রমদেব।

ীপ্রয়তমে,
উঠ উঠ, এসো ব্কে— স্নিশ্ধ আলিগননে
এ দীশ্ত হৃদয়জবালা করহ নির্বাণ।
কত স্বধা, কত ক্ষমা ওই অশ্রহজলে
আরি প্রিয়ে, কত প্রেম, কতই নির্ভার!
কোমল হৃদয়তলে তীক্ষা কথা বিধে
প্রেম-উৎস ছ্বটে— অর্জ্বনের শরাঘাতে
মর্মাহত ধরণীর ভোগবতী-সম।
মহারানী!

নেপথ্যে।

সূমিতা।

অশু ম্ছিয়া দেবদত্ত! আর্য', কী সংবাদ?

দেবদক্তের প্রবেশ

দেবদ্ভ।

রাজ্যের নায়কগণ রাজনিমন্ত্রণ করিয়াছে অবহেলা, বিদ্রোহের তরে হয়েছে প্রস্তুত।

সূমিতা।

শ্বনিতেছ মহারাজ?

বিক্রমদেব। দেবদন্ত, অন্তঃপর নহে মন্ত্রগৃহ।

মহারাজ, মন্ত্রগৃহ অন্তঃপুর নহে,

তাই সেথা নৃপতির পাই নে দর্শন।

সূমিতা।

দেবদত্ত ।

প্রদাধিত কুরুর যত বাধিত হয়েছে রাজ্যের উচ্ছিন্ট অলে! রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে চাহে! এ কী অহংকার! মহারাজ, মন্ত্রণার আছে কি সময়? মন্ত্রণার কী আছে বিষয়? সৈন্য লয়ে যাও অবিলম্বে, রন্তুশোষী কীটদের

দলন করিয়া ফেলো চরণের তলে। ব। সেনাপতি শ**্র**পক্ষ—

বিক্রমদেব।

স্কৃমিয়া। বিক্রমদেব।

নিজে যাও তুমি।
আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,
দ্রদৃষ্ট, দ্রঃস্বপন, করলান কাঁটা?
হেথা হতে এক পদ নাড়ব না, রানী,
পাঠাইব সন্ধির প্রস্তাব। কে ঘটালে
এই উপদ্রব! রান্ধাণে নারীতে মিলে
বিবরের স্কুতসপ জাগাইয়া তুলি
একি খেলা! আত্মরক্ষা-অসমর্থ যারা
নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ।
ধিক্ এ অভাগা রাজা, হতভাগ্য প্রজা!
ধিক্ আমি, এ রাজ্যের রানী!

[ প্রস্থান

বিক্রমদেব।

সর্মিতা।

দেবদত্ত. বন্ধ্বের এই প্রস্কার! বৃথা আশা! রাজার অদ্ভেট বিধি লেখে নি প্রণয়। ছায়াহীন সংগীহীন পর্বতের মতো একা মহাশ্ন্যমাঝে দুগ্ধ উচ্চ শিরে প্রেমহীন নীরস মহিমা-- ঝঞ্চাবায় করে আক্রমণ, বজ্র এসে বিংধে, সূর্য রন্তনেত্রে চাহে—ধরণী পড়িয়া থাকে চরণ ধরিয়া। কিন্তু, ভালোবাসা কোথা! রাজার হৃদয় সেও হৃদয়ের তরে काँदि । हाय वन्ध्र, भानवजीवन नद्य রাজত্বের ভান করা শ<sub>র</sub>ধ**ু** বিড়ম্বনা। দশ্ভ-উচ্চ সিংহাসন চূর্ণ হয়ে গিয়ে ধরা-সাথে হোক সমতল, একবার হৃদয়ের কাছাকাছি পাই তোমাদের। বাল্যসখা, রাজা ব'লে ভুলে যাও মোরে. একবার ভালো করে করো অনুভব বান্ধবহৃদয়ব্যথা বান্ধবহৃদয়ে। **স্থা, এ হৃদয় মোর জানিয়ো** তোমার।

দেবদত্ত।

স্থা, এ হৃদয় মোর জানিয়ো তোমার কেবল প্রণয় নয়, অপ্রণয় তব সেও আমি সব' অকাতরে, রোষানল লব বক্ষ পাতি— যেমন অগাধ সিন্ধ্ আকাশের বক্স লয় ব্রকে।

বিক্রমদেব।

স্থনীড়-মাঝে কেন হানিছ বিরহ? স্থাস্বর্গ-মাঝে কেন আনিছ বহিয়া হাহাধননি?

द्मवन्छ।

সথা, আগন্ন লেগেছে ঘরে, আমি শন্ধন্ এনেছি সংবাদ— সন্থানদ্রা দিয়েছি ভাঙায়ে। বিক্রমদেব।

এর চেয়ে স্থেস্বংশ মৃত্যু ছিল ভালো।

দেবদত্ত।

ধিক্লেজা, মহারাজ, রাজ্যের মৃত্যুর চেয়ে তুচ্ছ স্বশ্নসম্থ বেশি হল?

বিক্রমদেব।

ষোগাসনে লীন যোগীবর,
তার কাছে কোথা আছে বিশ্বের প্রলয়?
স্বাপন এ সংসার। অর্ধাশত বর্ষাপরে
আজিকার সাখুদার্গ্রখ কার মনে রবে?
যাও যাও, দেবদত্ত, যেথা ইচ্ছা তব।
আপন সাম্থনা আছে আপনার কাছে।
দেখে আসি ঘ্ণাভরে কোথা গেল রানী।

প্রস্থান

## তৃতীয় দৃশ্য

### মন্দির

পর্ব্ধবেশে রানী সর্মিত্র। বাহিরে অন্চর

সর্মিতা।

জগং-জননী মাতা, দুর্বলহৃদয় তনয়ারে করিয়ো মার্জনা। আজ সব প্জা বার্থ হল-শুধু সে সুন্দর মুখ পড়ে মনে, সেই প্রেমপূর্ণ চক্ষ্ম দুটি, সেই শ্য্যা-'পরে একা স্বুত মহারাজ। হায় মা. নারীর প্রাণ এত কি কঠিন! দক্ষযজ্ঞে তুই যবে গিয়েছিলি সতী. প্রতিপদে আপন হদয়খানি তোর আপন চরণ দুটি জড়ায়ে কাতরে বলে নি কি ফিরে যেতে পতিগৃহ-পানে। সেই কৈলাসের পথে আর ফিরিল না ও রাঙা চরণ। মা গো, সে দিনের কথা দেখ্মনে করে। জননী, এসেছি আমি রমণীহৃদয় বলি দিতে, রমণীর ভালোবাসা ছিল্লশতদলসম দিতে পদতলে। নারী তুমি, নারীর হৃদয় জান তুমি, বল দাও জননী আমারে। থেকে থেকে ওই শ্রনি রাজগৃহ হতে 'ফিরে এসো, ফিরে এসো রানী'— প্রেমপ্র্ণ পুরাতন সেই কণ্ঠস্বর। খড়া নিয়ে

তুমি এসো, দাঁড়াও রহ্ধিয়া পথ, বলো,
'তুমি যাও, রাজধর্ম উঠহুক জাগিয়া—
ধন্য হোক রাজা, প্রজা হোক সহ্থী, রাজ্যে
ফিরে আসহক কল্যাণ—দ্র হোক যত
অত্যাচার—ভূপতির যশোরশ্ম হতে
ঘহচে যাক কল্ডককালিমা। তুমি নারী
ধরাপ্রান্তে যেথা স্থান পাও, একাকিনী
বসে বসে নিজ দহঃখে মরো বহক ফেটে।'
পিত্সত্যপালনের তরে রামচন্দ্র
গিয়াছেন বনে, পতিসত্যপালনের
লাগি আমি যাব। যে সত্যে আছেন বাঁধা
মহারাজ রাজ্যলক্ষ্মী-কাছে, কভু তাহা
সামান্য নারীর তরে ব্যর্থ হইবে না।

বাহিরে একজন প্রুষ ও স্ত্রীর প্রবেশ

অন্কর। কে তোরা? দাঁড়া এইখানে। প্রুর্ব। কেন বাবা? এখেনেও কি স্থান নেই। স্ক্রী। মা গো! এখেনেও সেই সিপাই!

## স্থিমনার বাহিরে আগমন

সর্মিতা। তোমরা কে গো?

পর্র্য। মিহিরগ্রুণত আমাদের ছেলেটিকে ধরে রেখে আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের চাল নেই, চুলো নেই, মরবার জায়গাট্রকু নেই— তাই আমরা মন্দিরে এসেছি। মার কাছে হত্যা দিয়ে পড়ব, দেখি তিনি আমাদের কী গতি করেন।

স্ত্রী। তা, হাঁ গা. এথেনেও তোমরা সিপাই রেখেছ? রাজার দরজা বন্ধ, আবার মায়ের দরজাও আগলে দাঁডিয়েছ?

স্মিতা। না বাছা, এসো তোমরা। এখানে তোমাদের কোনো ভয় নেই। কে তোমাদের উপর দৌরাম্ম্য করেছে?

প্রত্য। এই জয়সেন। আমরা রাজার কাছে দৃঃখু জানাতে গিয়েছিলেম, রাজদর্শন পেলেম না। ফিরে এসে দেখি আমাদের ঘর-দোর জনালিয়ে দিয়েছে, আমাদের ছেলেটিকে বে'ধে রেখেছে। স্থামিত্রা। (স্ত্রীলাকের প্রতি) হাঁ গা, তা তুমি রানীকে গিয়ে জানালে না কেন?

স্থা। ওগো, রানীই তো রাজাকে জাদ্ব করে রেখেছে। আমাদের রাজা ভালো, রাজার দোষ নেই—ঐ বিদেশ থেকে এক রানী এসেছে, সে আপন কুট্বুস্বদের রাজ্য জ্বড়ে বসিয়েছে। প্রজার ব্বকের রক্ত শ্বেষ খাচ্ছে গো!

পরেষ। চুপ কর্মাগী! তুই রানীর কী জানিস? যে কথা জানিস নে তা মুখে আনিস নে। ফ্রী। জানি গো জানি। ঐ রানীই তো বসে বসে রাজার কাছে আমাদের নামে যত কথা লাগায়। স্মিয়া। ঠিক বলেছ বাছা! ঐ রানী সর্বনাশীই তো যত নাটের মূল। তা, সে আর বেশি দিন থাকবে না, তার পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। এই নাও, আমার সাধ্যমত কিছু দিলাম, সব দ্বংখ দ্র করতে পারি নে।

প্রব্য। আহা, তুমি কোনো রাজার ছেলে হবে, তোমার জয় হোক। স্মিতা। আর বিলম্ব নয়, এখনি যাব।

#### ত্রিবেদীর প্রবেশ

তিবেদী। হে হরি, কী দেখলুম! প্রুষম্তি ধরে রানী সুমিত্রা ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন। মন্দিরে দেবপুজার ছলে এসে রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছেন। আমাকে দেখে বড়ো খুনি। মধুস্দন! ভাবলে 'রাহ্মণ বড়ো সরল-হদয়, মাথার তেলায় যেমন একগাছি চুল দেখা যায় না, তলায় তেমনি বুন্দির লেশমাত্র নেই। একে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নেওয়া যাক। এর মুখ দিয়ে রাজাকে দুটো মিঘ্টি কথা পাঠিয়ে দেওয়া যাক।' বাবা, তোমরা বেণ্চে থাকো। যথান তোমাদের কিছু দরকার পড়বে বুড়ো তিবেদীকে ডেকো, আর দান-দক্ষিণের বেলায় দেবদন্ত আছেন। দয়ময়! তা বলব। খুব মিঘ্টি মিঘ্টি করেই বলব। আমার মুখে মিঘ্টি কথা আরো বেশি মিঘ্টি হয়ে ওঠে। কমল-লোচন! রাজা কী খুনিই হবে। কথাগুলো যত বড়ো বড়ো করে বলব রাজার মুখের হাঁ তত বেড়ে যাবে। দেখেছি, আমার মুখে বড়ো কথাগুলো শোনায় ভালো। লোকের বিশেষ আমাদে বোধ হয়। বলে, রাহ্মণ বড়ো সরল। পতিতপাবন! এবারে কতটা আমোদ হবে বলতে পারি নে। কিন্তু শব্দ-শাস্ত একেবারে উলট-পালট করে দেব। আঃ কী দুর্যোগ! আজ সমসত দিন দেবপুজো হয় নি, এইবাব একট, পুজো-অর্চনায় মন দেওয়া ঘাক। দীনবন্ধ ভক্তবংসল!

[ প্রস্থান

## চতুর্থ দৃশ্য

#### প্রাসাদ

#### বিক্রমদেব মন্ত্রী ও দেবদত্ত

বিক্রমদেব। পলায়ন! রাজ্য ছেড়ে পলায়ন! এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃংখল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দুঢ়বলে
ফনুদ্র এক নারীর হৃদয়? এই রাজা?
এই কি মহিমা তার? বৃহৎ প্রতাপ,
লোকবল অর্থবল নিয়ে পড়ে থাকে
শ্ন্য স্বর্ণপিঞ্জরের মতো, ক্ষ্মুদ্র পাখি
উডে চলে যায়!

মন্ত্রী। হায় হায়, মহারাজ, লোকনিন্দা, ভগনবাঁধ জলস্লোত-সম, ছাটে চারি দিক হতে।

বিক্মদেব।

ত্থাকনিন্দা, লোকনিন্দা সদা! নিন্দাভারে
রসনা খসিয়া যাক অলস লোকের।
দিবা যদি গেল, উঠ্ক-না চুপি চুপি
ক্ষ্মুদ্র পঞ্চকুণ্ড হতে দুক্ট বাজ্পরাশি,
অমার আঁধার তাহে বাড়িবে না কিছু।
লোকনিন্দা!

দেবদত্ত।

भन्ती, भीतभू में भूय-भारन কে পারে তাকাতে? তাই গ্রহণের বেলা ছুটে আসে যত মর্ত্যলোক, দীননেত্রে চেয়ে দেখে দুর্দিনের দিনপতি-পানে, আপনার কালিমাখা কাচখণ্ড দিয়ে काटना एनट्य भगरनत जाटना। মহातानी, মা-জননী, এই ছিল অদ্ভেট তোমার? তব নাম ধ্বলায় লুটায় ? তব নাম ফিরে মুখে মুখে? একি এ দুর্দিন আজি! তবু তুমি তেজস্বিনী সতী, এরা সব পথের কাঙাল।

বিক্রমদেব।

ত্রিবেদী কোথায় গেল? মন্ত্রী, ডেকে আনো তারে। শোনা হয় নাই তার সব কথা, ছিন্ব অন্যমনে।

মকী।

যাই

ডেকে আনি তারে।

[ প্রস্থান

বিক্রমদেব।

এখনো সময় আছে, এখনো ফিরাতে পারি পাইলে সন্ধান। আবার সন্ধান? এমনি কি চির্রাদন কাটিবে জীবন? সে দিবে না ধরা, আমি ফিরিব পশ্চাতে? প্রেমের শৃঙ্খল হাতে রাজ্য রাজধর্ম ফেলে শুধ্র রমণীর পলাতক হৃদয়ের সন্ধানে ফিরিব? পলাও, পলাও নারী, চির দিনরাত করো পলায়ন গৃহহীন, প্রেমহীন, বিশ্রামবিহীন, অনাবৃত প্থনীমাঝে কেবল পশ্চাতে লয়ে আপনার ছায়া।

**ত্রিবেদীর প্রবেশ** চলে যাও, দুর হও, কে ডাকে তোমারে? বার বার তার কথা কে চাহে শুনিতে— প্রগল্ভ রাহ্মণ, মুর্থ!

ত্রিবেদী।

ए मध्यापन!

শোনো, শোনো, দ্বটো কথা শব্ধাবার আছে। বিক্রমদেব। চোখে অগ্র, ছিল?

ত্রিবেদী।

চিন্তা নেই বাপু! অগ্ৰ

দেখি নাই।

বিক্রমদেব ৷

মিথ্যা করে বলো। অতি ক্ষ্যুদ্র সকর্ণ দুটি মিথ্যে কথা! হে ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ তুমি ক্ষীণদূগ্টি কী করে জানিলে

া প্রস্থানোদ্যম

চোখে তার অশ্র ছিল কি না! বেশি নয়, একবিন্দ, জল! নহে তো নয়নপ্রান্তে ছলছল ভাব, কম্পিত কাতর কপ্ঠে অশ্রবন্ধ বাণী? তাও নয়? সত্য বলো। মিথ্যা বলো। বোলো না বোলো না, চলে যাও। হিবেদী। হরি হে তুমিই সত্য!

[ প্রস্থান

বিক্রমদের।

অন্তর্যামী দেব,
তুমি জান, জীবনের সব অপরাধ
তারে ভালোবাসা। পুণ্য গেল, স্বর্গ গেল,
রাজ্য যায়, অবশেষে সেও চলে গেল!
তবে দাও, ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম মার—
রাজধর্ম ফিরে দাও, পুরুষহদয়
মুক্ত করে দাও এই বিশ্বরংগমাঝে।
কোথা কর্মক্ষেত্র! কোথা জনস্রোত! কোথা
জীবনমরণ! কোথা সেই মানবের
অবিশ্রাম সুখদুঃখ-বিপদসম্পদতরংগ-উচ্চনস!

মন্ত্রীর প্রবেশ

200

মহারাজ, অশ্বারোহী পাঠার্য়োছ চারি দিকে রাজ্ঞীর সন্ধানে।

বিক্রমদেব।

ফিরাও, ফিরাও মন্ত্রী! স্বপন ছন্টে গেছে, অশ্বারোহী কোথা তারে পাইবে খ্রিজয়া? সৈন্যদল করহ প্রস্তৃত। বন্দেধ যাব, নাশিব বিদ্রোহ।

यन्त्री।

যে আদেশ মহারাজ।

[ প্রস্থান

বিক্রমদেব।

দেবদত্ত, কেন নত মুখ, শ্লান দৃ্ছিট?
ক্ষুদ্র সাম্পনার কথা বোলো না ব্রাহ্মণ।
আমারে পশ্চাতে ফেলে চলে গেছে চোর,
আপনারে পেরেছি কুড়ায়ে। আজি সখা,
আনন্দের দিন। এসো আলিখ্যনপাশে।

আলিশ্যন করিয়া
বন্ধ্ব, বন্ধ্ব, মিথ্যা কথা, মিথ্যা এই ভান।
থেকে থেকে বজ্রশেল ছবুটিছে, বিশিধছে
মর্মে। এসো, এসো, একবার অশ্রব্রজল
ফেলি বন্ধ্বর হাদয়ে। মেঘ যাক কেটে।

শংকর। এ কি দ্বন্দ দেখি আমি? কী মন্ত্রকুহকে
কুমার আবার এল বালক হইয়া
শংকরের কাছে! যেন সেই সন্ধ্যাবেলা
থেলাগ্রান্ত সন্কুমার বাল্যতন্থানি,
চরণকমল ক্লিণ্ট, বিবর্ণ কপোল,
ক্লান্ত শিশ্ব-হিয়া, বৃদ্ধ শংকরের ব্বক
বিশ্রাম মাগিছে।

স্ক্মিগ্রা।

জালন্ধর হতে আমি এর্সোছ সংবাদ লয়ে কুমারের কাছে।

শংকর।

কুমারের বাল্যকাল এসেছে আপনি
কুমারের কাছে! শৈশবের খেলাধ্বলা
মনে করে দিতে, ছোটো বোন পাঠায়েছে
তারে। দ্বত, তুমি এ ম্বিত কোথায় পেলে?
মিছে বকিতেছি কত! ক্ষমা করো মোরে।
বলো বলো কী সংবাদ। রানীদিদি মোর
ভালো আছে, স্থে আছে, পতির সোহাগে,
মহিষীগোরবে? স্থে আছে, পতির সোহাগে,
মাহষীগোরবে? স্থে প্রজাগণ তারে
মা বলিয়া করে আশীর্বাদ? রাজ্যলক্ষ্মী
অন্নপ্রণা বিতরিছে রাজ্যের কল্যাণ?
ধিক্ মোরে, গ্রান্ত তুমি পথগ্রমে, চলো
গ্রে চলো। বিশ্রামের পরে একে একে
বোলো তুমি সকল সংবাদ। গ্রে চলো।

স্কৃমিতা। শংকর। শংকর, মনে কি আছে এখনো রানীরে?
সেই কণ্ঠস্বর! সেই গভীর গশ্ভীর
দ্ণিত স্নেহভারনত। এ কি মরীচিকা!
এনেছ কি চুরি করে মোর স্মামন্রার
ছায়াখানি? মনে নাই তারে! তুমি বর্মি
তাহারি অতীত স্মৃতি বাহিরিয়া এলে
আমারি হদয় হতে আমারে ছলিতে?
বার্ধক্যের মুখরতা ক্ষমা করো যুবা!
বহুদিন মোন ছিন্ম— আজ কত কথা
আসে মুখে, চোখে আসে জল। নাহি জানি
কেন এত স্নেহ আসে মনে তোমা-'পরে।
যেন তুমি চিরপরিচিত। যেন তুমি
চিরজীবনের মোর আদরের ধন।

## দ্বিতীয় দুশ্য

## ক্রীড়াকানন

কুমারসেন ইলা ও সখীগণ

ইলা। যেতে হবে? কেন যেতে হবে যাবরাজ? ইলারে লাগে না ভালো দা দশ্চের বেশি? ছি ছি চণ্ডলহদয়!

কুমারসেন।

ইলা। তারা কি আমার চেয়ে হয় ঘ্রিয়মাণ

তব অদর্শনে? রাজ্যে তুমি চলে গেলে

মনে হয়, আর আমি নেই। যতক্ষণ

তুমি মোরে মনে কর ততক্ষণ আছি,

একাকিনী কেহ নই আমি। রাজ্যে তব

কত লোক, কত চিন্তা, কত কার্যভার,

কত রাজ-আড়ুম্বর! আর সব আছে,

শুধুর সেথা ক্ষুদ্র ইলা নাই।

কুমারসেন। সব আছে তব্দ কিছন্নাই, তুমি না থেকেও আছ

তব্যক্ষ্যনাহ, ত্বাম না থেকেও আছ প্রাণতমে! ইলা। মিছে কথা বোলো না কুমার!

া। মিছে কথা বোলো না কুমার!

তুমি রাজা আপন রাজত্বে—এ অরণ্যে

আমি রানী, তুমি প্রজা মোর। কোথা যাবে?

থেতে আমি দিব না তোমারে। সখী, তোরা

আয়। এরে বাঁধ্ ফ্লপাশে, কর্ গান,

কেডে নে সকলে মিলি রাজ্যের ভাবনা।

#### मथीरमत गान

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়?
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়?
চেয়ে থাকে ফুল হৃদয় আকুল, বায়ু বলে এসে 'ভেসে বাই'।
ধরে রাখো, ধরে রাখো, সুখপাখি ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়।
পথিকের বেশে সুখনিশি এসে বলে হেসে হেসে 'মিশে যাই'।
জেগে থাকো, জেগে থাকো, বরষের সাধ নিমেষে মিলায়।

কুমারসেন। আমারে কী করেছিস, আয় কুহকিনী!
নির্বাপিত আমি। সমস্ত জীবন মন
নয়ন বচন ধাইছে তোমার পানে
কেবল বাসনাময় হয়ে। যেন আমি
আমারে ভাঙিয়ে দিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যাব

তোমার মাঝারে প্রিয়ে! যেন মিশে রব সন্খদবংন হয়ে ওই নয়নপল্লবে, হাসি হয়ে ভাসিব অধরে, বাহনু দর্টি লালত লাবণ্যসম রহিব বেড়িয়া, মিলনসন্থের মতো কোমল হৃদয়ে রহিব মিলায়ে।

इला।

কুমারসেন।

তার পরে অবশেষে সহসা টুটিবে স্বণ্নজাল, আপনারে পডিবে স্মরণে। গীতহীনা বীণাসম আমি পড়ে রব ভূমে, তুমি চলে যাবে গ্রন্গ্রন্ গাহি অনামনে। না না সখা, স্বাহন নয়, মোহ নয়, এ মিলনপাশ কখন বাঁধিয়া যাবে বাহুতে বাহুতে, চোখে চোখে. মর্মে মর্মে, জীবনে জীবনে! সে তো আর দেরি নাই— আজি সংতমীর অধ চাঁদ ক্রমে ক্রমে পূর্ণশাশী হয়ে দেখিবেক আমাদের পূর্ণ সে মিলন। ক্ষীণ বিচ্ছেদের বাধা মাঝখানে রেখে কম্পিত আগ্রহবেগে মিলনের সুখ— আজি তার শেষ। দুরে থেকে কাছাকাছি, কাছে থেকে তব, দ্র- আজি তার শেষ। সহসা সাক্ষাৎ, সহসা বিস্ময়রাশি, সহস্য মিলন, সহসা বিরহবাথা---বনপথ দিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে যাওয়া

শ্ন্য গৃহপানে স্থস্মৃতি সংশ্যে নিয়ে, প্রতি কথা প্রতি হাসিট্কু শতবার উলটি পালটি মনে— আজি তার শেষ। মৌন লম্জা প্রতিবার প্রথম মিলনে, অগ্রুজল প্রতিবার বিদায়ের বেলা—

আজি তার শেষ।

**टे**ला ।

আহা, তাই যেন হয়।
স্থের ছায়ার চেয়ে স্থ ভালো, দ্বঃখ
সেও ভালো। তৃষ্ণ ভালো মরীচিকা চেয়ে।
কথন তোমারে পাব, কখন পাব না,
তাই সদা মনে হয়— কখন হারাব।
একা বসে বসে ভাবি কোথা আছ তুমি,
কী করিছ। কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে আসে
অরণাের প্রান্ত হতে। বনের বাহিরে
তোমারে জানি নে আর, পাই নে সন্ধান।
সমস্ত ভূবনে তব রহিব সর্বদা—
কিছ্রই রবে না আর অচেনা, অজানা,
অন্ধকার। ধরা দিতে চাহ না কি নাথ?

কুমারসেন। ধরা তো দিয়েছি আমি আপন ইচ্ছায়,
তব্ কেন বন্ধনের পাশ? বলো দেখি
কী তুমি পাও নি, কোথা রয়েছে অভাব।

ইলা। যখন তোমার কাছে স্ক্রমিন্রার কথা
শক্রি ব'সে, মনে মনে ব্যথা যেন বাজে।
মনে হয় সে যেন আমায় ফাঁকি দিয়ে
চুরি করে রাখিয়াছে শৈশব তোমার
গোপনে আপন-কাছে। কভু মনে হয়
যদি সে ফিরিয়া আসে, বালাসহচরী
ডেকে নিয়ে যায় সেই স্খশৈশবের
খেলাঘরে, সেথা তারি তুমি। সেথা মোর
নাই অধিকার। মাঝে মাঝে সাধ যায়,
তোমার সে স্ক্রমিন্রারে দেখি একবার।

কুমারসেন। সে যদি আসিত, আহা, কত সুখ হত!
উৎসবের আনন্দকিরণখানি হয়ে
দীপ্তি পেত পিতৃগ্হে শৈশবভবনে।
অলংকারে সাজাত তোমারে, বাহুপাশে
বাঁধিত সাদরে, চুরি করে হাসিমুখে
দেখিত মিলন। আর কি সে মনে করে
আমাদের? পরগ্হে পর হয়ে আছে।

#### ইলার গান

এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর—
বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর।
ভালোবাসে স্বথে দ্বথে,
ব্যথা সহে হার্সিম্বথে,
মরণেরে করে চির জীবর্নানর্ভর।

কুমারসেন। কেন এ কর্ণ স্র? কেন দ্বঃখগান? বিষণ্ণ নয়ন কেন?

**ट्रेला** ।

কুমারসেন।

এ কি দ্বঃখগান?
শোনায় গভীর স্বখ দ্বঃখের মতন
উদার উদাস। স্বখদ্বঃখ ছেড়ে দিয়ে
আত্মবিসর্জন করি রমণীর স্বখ।
প্থিবী করিব বশ তোমার এ প্রেমে

প্থিবী করিব বশ তোমার এ প্রেমে।
আনন্দে জীবন মোর উঠে উচ্চ্বসিয়া
বিশ্বমাঝে। শ্রান্তিহীন কর্মস্থতরে
ধায় হিয়া। চিরকীতি করিয়া অর্জন
তোমারে করিব তার অধিষ্ঠারী দেবী।
বিরলে বিলাসে ব'সে এ অগাধ প্রেম
পারি নে করিতে ভোগ অলসের মতো।

ইলা। ওই দেখো রাশি রাশি মেঘ উঠে আসে

## চতুর্থ দুশ্য

### কাশ্মীর-প্রাসাদ

### অন্তঃপ্র

### রেবতী ও চন্দ্রসেন

রেবতী। যেতে দাও মহারাজ! কী ভাবিছ বাস? ভাবিছ কী লাগি? যাক যুদেধ, তার পরে দেবতারুপায় আর যেন নাহি আসে ফিরে।

চন্দ্রসেন। ধীরে রানী, ধীরে। রেবতী। ক্ষ্মীধত মার্জার বসে ছিলে এতদিন সময় চাহিয়া, আজ তো সময় এল—তব্ব আজও কেন সেই বসে আছ?

চন্দ্রসেন। কে বসিয়া ছিল, রানী, কিসের লাগিয়া?

রেবতী। ছি ছি, আবার ছলনা?
লুকাবে আমার কাছে? কোন্ অভিপ্রায়ে
এতদিন কুমারের দাও নি বিবাহ?
কেন বা সম্মতি দিলে গ্রিচ্ড্রাজ্যের
এই.অনার্য প্রথায়? পঞ্চবর্ষ ধরে
কন্যার সাধনা!

চন্দ্রসেন। ধিক্! চুপ করো রানী— কে বোঝে কাহার অভিপ্রায়?

রেবতী।

দেখো ভালো করে। যে কাজ করিতে চাও
জেনে শানে করো। আপনার কাছ হতে
রেখো না গোপন করে উদ্দেশ্য আপন।
দেবতা তোমার হয়ে অলক্ষ্য সন্ধানে
করিবে না তব লক্ষ্যভেদ। নিজহাতে
উপায় রচনা করো অবসর বাঝে।
বাসনার পাপ সেই হতেছে সঞ্চয়,
তার পরে কেন থাকে অসিদ্ধির ক্লেশ?
কুমারে পাঠাও যাদেধ।

চন্দ্রসেন। বাহিরে রয়েছে
কাশ্মীরের যত উপদ্রব। পররাজ্যে
আপনার বিষদনত করিতেছে ক্ষয়।
ফিরায়ে আনিতে চাও তাদের আবার?
রেবতী। অনেক সময় আছে সে কথা ভাবিতে।

আপাতত পাঠাও কুমারে। প্রজাগণ বাগ্র অতি যৌবরাজ্য-অভিষেক-তরে, তাদের থামাও কিছ্বদিন। ইতিমধ্যে কত কী ঘটিতে পারে পরে ভেবে দেখো।

> কুমারের প্রবেশ কুমারের প্রতি

রেবতী। যাও যুদ্ধে, পিতৃবোর হয়েছে আদেশ।
বিলম্ব কোরো না আর, বিবাহ-উৎসব
পরে হবে। দী°ত যৌবনের তেজ ক্ষয়
করিয়ো না গৃহে ব'সে আলস্য-উৎসবে।

কুমারসেন। জয় হোক, জয় হোক জননী তোমার!

একি আনন্দসংবাদ! নিজম্বে তাত,

করহ আদেশ।

চন্দ্রসেন। যাও তবে। দেখো বংস, থেকো সাবধানে। দর্পমদে ইচ্ছা ক'রে বিপদে দিয়ো না ঝাঁপ। আশীর্বাদ করি ফিরে এসো জয়গর্বে অক্ষত শরীরে পিতৃসিংহাসন-'পরে।

কুমারসেন। মাগি জননীর

আশীর্বাদ।

রেবতী। কী হইবে মিথ্যা আশীর্বাদে! আপনারে রক্ষা করে আপনার বাহ্ন।

পঞ্চম দ্শ্য

<u> বিচ্</u>ড়

ক্রীড়াকানন

ইলার সখীগণ

প্রথম সখী। আলো কোথায় কোথায় দেবে ভাই?
দিবতীয় সখী। আলোর জন্যে ভাবি নে। আলো তো কেবল এক রাত্রি জ্বলবে। কিন্তু বাঁশি এখনো এল না কেন? বাঁশি না বাজলে আমোদ নেই ভাই!

তৃতীয় সখী। বাশি কাশ্মীর থেকে আনতে গেছে, এতক্ষণে এল বোধ হয়। কখন বাজবে ভাই? প্রথম সখী। বাজবে লো বাজবে। তোর অদ্ণেটও একদিন বাজবে। তৃতীয় সখী। পোড়াকপাল আর-কি! আমি সেইজন্যেই ভেবে মর্রছি। প্রথম স্থীর গান

বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে--হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।

বচন রাশি রাশি, কোথা যে যাবে ভাসি অধরে লাজহাসি সাজিবে।

নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল.

সুখবেদনা মনে বাজিবে।

মরমে মুরছিয়। মিলাতে চাবে হিয়া সেই চরণযুগরাজীবে।

ন্বিতীর সখী। তার গান রেখে দে। এক-একবার মন কেমন হু হু করে উঠছে। মনে পড়ছে কেবল একটি রাত আলো হাসি বাঁশি আর গান। তার পরিদিন থেকে সমস্ত অন্ধকার।

প্রথম সখী। কাঁদবার সময় ঢের আছে বোন! এই দ্বটো দিন একট্ব হেসে আমোদ করে নে। ফুল বাদি না শুকোত তা হলে আমি আজ থেকেই মালা গাঁথতে বসতুম।

দিবতীয় সখী। আমি বাসর্ঘর সাজাব।

প্রথম সখী। আমি সখীকে সাজিয়ে দেব।

তৃতীয় সখী। আর আমি কী করব?

প্রথম সখী। ওলো, তুই আপনি সাজিস। দেখিস যদি যুবরাজের মন ভোলাতে পারিস।
তৃতীয় সখী। তুই তো ভাই, চেণ্টা করতে ছাড়িস নি। তা, তুই যখন পারিল নে তখন কি
আর আমি পারব? ওলো, আমাদের সখীকে যে একবার দেখেছে তার মন কি আর অমনি পথে-ঘাটে
চুরি যায়? ঐ বাশি এসেছে। ঐ শোন্ বেজে উঠেছে।

প্রথম সখার গান

ওই বৃঝি বাঁশি বাজে 
বনমাঝে কি মনোমাঝে?

বসন্তবায় বহিছে কোথায়, কোথায় ফুটেছে ফুল!

বলো গো সজনী, এ সুখরজনী কোন্খানে উদিয়াছে 
বনমাঝে কি মনোমাঝে?

যাব কি যাব না মিছে এ ভাবনা, মিছে মরি লোকলাজে।

কে জানে কোথা সে বিরহহুতাশে ফিরে অভিসারসাজে 
বনমাঝে কি মনোমাঝে?

শ্বিতীয় সখী। ওলো থাম্— ঐ দেখ্ য্বরাজ কুমারসেন এসেছেন।
তৃতীয় সখী। চল্চল্ভাই, আমরা একট্ব আড়ালে দাঁড়াই গে। তোরা পারিস, কিন্তু কে
জানে ভাই, যুবরাজের সামনে যেতে আমার কেমন করে।

দ্বিতীয় সখী। কিন্তু কুমার আজ হঠাৎ অসময়ে এলেন কেন?

প্রথম সখী। ওলো, এর কি আর সমর-অসমর আছে? রাজার ছেলে বলে কি পঞ্চশর ওকে ছেড়ে কথা কয়? থাকতে পারবে কেন?

তৃতীয় সখী। চল্ভাই, আড়ালে চল্।

## কুমারসেন ও ইলার প্রবেশ

हेला। थाक् नाथ, आत र्दाभ रवाला ना आभारत। কাজ আছে, যেতে হবে রাজ্য ছেড়ে, তাই বিবাহ স্থাগত রবে কিছুকাল, এর

বেশি কী আর শূনিব?

ক্মারসেন।

এমনি বিশ্বাস মোর 'পরে রেখো চিরদিন। মন দিয়ে মন বোঝা যায়, গভীর বিশ্বাস শুধু নীরব প্রাণের কথা টেনে নিয়ে আসে। প্রবাসীরে মনে কোরো এই উপবনে. এই নিঝারিণীতীরে, এই লতাগুহে, এই সন্ধ্যালোকে, পশ্চিমগগনপ্রান্তে ওই সন্ধ্যাতারা-পানে চেয়ে। মনে কোরো, আমিও প্রদোষে, প্রবাসে তর্র তলে একেলা বসিয়া ওই তারকার 'পরে তোমারি আঁখির তারা পেতেছি দেখিতে। মনে কোরো মিশিতেছে এই নীলাকাশে পুজের সৌরভ-সম তোমার আমার প্রেম, এক চন্দ্র উঠিয়াছে উভয়ের বিরহরজনী-'পরে।

रेना ।

জানি, জানি, নাথ,

জানি আমি তোমার হৃদয়।

কুমারসেন।

যাই তবে,

র্মায় তুমি অন্তরের ধন, জীবনের মম দ্বর্পিণী, অয়ি সবার অধিক!

প্রক্রান

স্থাগণের প্রবেশ

দিবতীয় **স্থী।** তৃতীয় **স্থী**। প্রংম সংখী।

হায় একি শুনি!

সখী, কেন যেতে দিলে! ভালোই করেছ। সেবচ্ছায় না দিলে ছাডি বাঁধন ছি'ড়িয়া যায় চিরদিন তরে। হায় সখী, হায়, শেষে নিবাতে হল কি উৎসবের দীপ?

रेना।

সখী, তোরা চুপ কর্. ট্রটিছে হৃদয়। ভেঙে দে ভেঙে দে ওই मौপभाना। वन् **म**थौ, क मिरव निवास লজ্জাহীনা পূর্ণিমার আলো? কেন আজ মনে হয়, আমার এ জীবনের সুখ আজি দিবসের সাথে ডুবিল পশ্চিমে? অমনি ইলারে কেন অস্তপথ-পানে সঙ্গে নাহি নিয়ে গেল ছায়ার মতন?

# চতুর্থ অঙক

## প্রথম দুশ্য

জালন্ধর

রণক্ষেত্র। শিবির

বিক্রমদেব ও সেনাপতি

সেনাপতি। বন্দীকৃত শিলাদিত্য উদয়ভাস্কর, শ্ব্ধ্ য্থাজিং পলাতক— সংগে লয়ে সৈন্দলবল।

বিক্রমদেব।

চলো তবে অবিলম্বে

তাহার পশ্চাতে। উঠাও শিবির তবে।
ভালোবাসি আমি এই ব্যপ্র ঊধর্ব শ্বাস
মানবম্গয়া; গ্রাম হতে গ্রামান্তরে,
বন গিরি নদীতীরে দিবারাত্রি এই
কৌশলে কৌশলে খেলা। বাকি আছে আর
কেবা বিদ্রোহীদলের?

সেনাপতি।

কর্তা সেই বিদ্রোহের। সৈন্যবল তার

সব চেয়ে বেশি।

বিক্রমদেব।

তার কাছে। আমি চাই উদগ্র সংগ্রাম,
ব্বকে র্বকে বাহ্বতে বাহ্বতে— অতি তীর
প্রেম-আলিখ্যন-সম: ভালো নাহি লাগে
অসের অসের মৃদ্ব ঝন্ঝনি— ক্ষর্দ্র য্বদেধ
ক্ষর্দ্র জয়লাভ।

সেনাপতি। কথা ছিল আসিবে সে
গোপনে সহসা, করিবে পশ্চাৎ হতে
আক্তমণ। ব্রিঝ শেষে জাগিয়াছে মনে
বিপদের ভয়, সন্ধির প্রস্তাব-তরে
হয়েছে উন্মুখ।

বিক্রমদেব। ধিক্, ভীর্, কাপ্রর্ষ!
সন্ধি নহে— যুন্ধ চাই আমি। রক্তে রক্তে
মিলনের স্লোত, অস্তে অস্তে সংগীতের
ধ্বনি। চলো সেনাপতি!

সেনাপতি। যে আদেশ প্রভূ!

বিক্রমদেব। একি মুক্তি! একি পরিত্রাণ! কী আনন্দ হৃদয়মাঝারে! অবলার ক্ষীণ বাহ্ [ প্রস্থান

কী প্রচন্ড সূথ হতে রেখেছিল মোরে বাঁধিয়া বিবর-মাঝে! উদ্দাম হৃদয় অপ্রশস্ত অন্ধকার গভীরতা খ'ুজে ক্রমাগত যেতেছিল রসাতল-পানে। মুক্তি, মুক্তি আজি! শুঙ্খল বন্দীরে ছেড়ে আপনি পলায়ে গেছে। এতদিন এ জগতে কত যুদ্ধ, কত সন্ধি, কত কীর্তি, কত রঞ্গ—কত কী চলিতেছিল কর্মের প্রবাহ— আমি ছিন্ম অন্তঃপুরে পড়ে, রুম্ধদল চম্পককোরক-মাঝে সুংতকীটসম। কোথা ছিল লোকলাজ! কোথা ছিল বীরপরাক্রম! কোথা ছিল এ বিপলে বিশ্বতটভূমি! কোথা ছিল হৃদয়ের তরঙ্গতর্জন! কে বলিবে আজি মোরে দীন কাপ্রর্ষ! কে বলিবে অন্তঃপ্রচারী! মৃদ্র গন্ধবহ আজি জাগিয়া উঠেছে বেগে ঝঞ্চাবায়্রুরূপে। এ প্রবল হিংসা ভালো ক্ষুদ্র প্রেম চেয়ে। প্রলয় তো বিধাতার চরম আনন্দ। হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধন্ম, ক্তির সুখ। হিংসা জাগরণ। হিংসা স্বাধীনতা।

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি।

আসিছে বিদোহী সৈনা।

বিক্রমদেব।

চলো. তবে চলো।

চরের প্রবেশ

চর।

রাজন বিপক্ষদল নিকটে এসেছে। নাই বাদ্য, নাই জয়ধবজা, নাই কোনো যুদ্ধ-আস্ফালন, মার্জনা-প্রার্থনা-তরে আসিতেছে যেন।

বিক্রমদেব।

থাক, চাহি না শুনিতে মার্জনার কথা। আগে আমি আপনারে করিব মার্জনা, অপযশ রম্ভস্রোতে করিব ক্ষালন। যুদ্ধে চলো সেনাপতি।

দ্বিতীয় চরের প্রবেশ

দ্বিতীয় চর।

বিপক্ষাশিবির হতে আসিছে শিবিকা বোধ করি সন্ধিদ্তে লয়ে।

সেনাপতি।

মহারাজ.

তিলেক অপেক্ষা করো—আগে শোনা যাক কী বলে বিপক্ষদতে—

বিক্রমদেব। যুদ্ধ তার পরে।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। মহারানী এসেছেন বন্দী ক'রে লয়ে

যুধাজিৎ আর জয়সেনে।

বিক্রমদেব। কে এসেছে?

সৈনিক। মহারানী।

বিক্রমদেব। মহারানী! কোন্ মহারানী?

সৈনিক। আমাদের মহারানী।

বিক্রমদেব। বাতুল উন্মাদ!

যাও সেনাপতি, দেখে এসো কে এসেছে।

[সেনাপতি প্রভৃতির প্রস্থান

মহারানী এসেছেন বন্দী ক'রে লয়ে
যুধাজিৎ-জয়সেনে! এ কি স্বংন নাকি!
এ কি রণক্ষেত্র নয়? এ কি অন্তঃপর্র?
এতদিন ছিলাম কি যুক্ষের স্বপনে
মন্ন? সহসা জাগিয়া আজ দেখিব কি
সেই ফুলবন, সেই মহারানী, সেই
প্রুপশয্যা, সেই সুদীর্ঘ অলস দিন,
দীর্ঘানিশি বিজড়িত ঘুমে জাগরণে?
বন্দী? কারে বন্দী? কী শ্রনিতে কী শ্রনেছি?
এসেছে কি আমারে করিতে বন্দী? দ্ত!
সেনাপতি! কে এসেছে? কারে বন্দী লয়ে?

### সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। মহারানী এসেছেন লয়ে কাশ্মীরের
সৈন্যদল— সোদর কুমারসেন সাথে।
এনেছেন পথ হতে যুদ্ধে বন্দী করে
পলাতক যুধাজিৎ আর জয়সেনে।
আছেন শিবিরশ্বারে, সাক্ষাতের তরে
অভিলাষী।

বিক্রমদেব। সেনাপতি, পালাও, পালাও।
চলো চলো সৈন্য লয়ে— আর কি কোথাও
নাই শন্ত্র, আর কেহ নাই কি বিদ্রোহী?
সাক্ষাৎ? কাহার সাথে? রমণীর সনে
সাক্ষাতের এ নহে সময়।

সেনাপতি। মহারাজ—

বিক্রমদেব। চুপ করো সেনাপতি, শোনো যাহা বলি। রুশ্ধ করো শ্বার— এ শিবিরে শিবিকার প্রবেশ নিষেধ।

সেনাপতি। যে আদেশ মহারাজ!

# দ্বিতীয় দৃশ্য

## দেবদত্তের কুটীর

### দেবদত্ত ও নারায়ণী

দেবদত্ত। প্রিয়ে, তবে অন্মতি করো—দাস বিদায় হয়।

নারায়ণী। তা যাও না, আমি তোমাকে বে'ধে রেখেছি না কি?

দেবদন্ত। ঐ তো, ঐজন্যেই তো কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠে না— বিদায় নিয়েও সন্থ নেই। যা বলি তা করো। ঐখানটায় আছাড় খেয়ে পড়ো। বলো, হা হতোহস্মি, হা ভগবতি ভবিতব্যতে! হা ভগবন্ মকরকেতন!

নারায়ণী। মিছে বোকো না। মাথা খাও, সত্যি করে বলো কোথায় যাবে।

দেবদত্ত। রাজার কাছে।

নারায়ণী। রাজা তো যুদ্ধ্ব করতে গেছে। তুমি যুদ্ধ্ব করবে নাকি? দ্রোণাচার্য হয়ে উঠেছ?

দেবদত্ত। তুমি থাকতে আমি যুদ্ধ করব? যা হোক, এবার যাওয়া যাক।

নারায়ণী। সেই অবধি তো ঐ এক কথাই বলছ। তা যাও-না। কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে ধরে রেখেছে?

দেবদন্ত। হায় মকরকেতন, এখানে তোমার প্রন্থাশরের কর্ম নয়— একেবারে আগত শক্তিশেল না ছাড়লে মর্মো গিয়ে পেণছিয় না। বলি ও শিখরদশনা, পর্কবিশ্বাধরোগোষ্ঠী, চোখ দিয়ে জল-টল কিছ্ব বেরোবে কি? সেগ্রলো শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেলো— আমি উঠি।

নারায়ণী। পোড়া কপাল! চোখের জল ফেলব কী দ্বংখে? হাঁ গা, তুমি না গেলে কি রাজার যুশ্ধ, চলবে না? তুমি কি মহাবীর ধ্য়ালোচন হয়েছে?

দেবদন্ত। আমি না গেলে রাজার যুদ্ধ থামবে না। মন্ত্রী বার বার লিখে পাঠাচ্ছে রাজ্য ছারখারে যার কিন্তু মহারাজ কিছুতেই যুদ্ধ ছাড়তে চান না। এ দিকে বিদ্রোহ সমস্ত থেমে গেছে।

নারায়ণী। বিদ্রোহই যদি থেমে গেল তো মহারাজ কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবেন?

দেবদত্ত। মহারানীর ভাই কুমারসেনের সঙ্গে।

নারায়ণী। হাঁ গা, সে কী কথা! শ্যালার সঙ্গে যুদ্ধু? বাধে করি রাজায় রাজায় এই রকম করেই ঠাট্টা চলে। আমরা হলে শুধু কান মলে দিতুম। কী বল?

দেবদত্ত। বড়ো ঠাট্রা নয়। মহারানী কুমারসেনের সাহায্যে জয়সেন ও যুধাজিংকে যুদ্ধে বন্দী করে মহারাজের কাছে নিয়ে আসেন। মহারাজ তাঁকে শিবিরে প্রবেশ করতে দেন নি।

নারায়ণী। হাঁ গা, বল কী! তা, তুমি এতদিন যাও নি কেন! এ খবর শানুনেও বসে আছ? যাও, যাও, এখনি যাও। আমাদের রানীর মতো অমন সতীলক্ষ্মীকে অপমান করলে? রাজার শরীরে কলি প্রবেশ করেছে।

দেবদন্ত। বন্দী বিদ্রোহীরা রাজাকে বলেছে— 'মহারাজ, আমরা তোমারই প্রজা. অপরাধ করে থাকি তুমি শাহ্তি দেবে। একজন বিদেশী এসে আমাদের অপমান করবে এতে তোমাকেই অপমান করা হল— যেন তোমার নিজরাজ্য নিজে শাসন করবার ক্ষমতা নেই। একটা সামান্য যুদ্ধ, এর জন্যে অমনি কাশ্মীর থেকে সৈন্য এলা, এর চেয়ে উপহাস আর কী হতে পারে!' এই শ্বনে মহারাজ আগ্বন হয়ে কুমারসেনকে পাঁচটা ভর্পনা করে এক দতে পাঠিয়ে দেন। কুমারসেন উদ্ধত যুবাপ্রুষ, সহ্য করতে পারবে কেন? বোধ করি সেও দ্তকে দ্ব কথা শ্বনিয়ে দিয়ে থাকবে।

নারায়ণী। তা, বেশ তো— কুমারসেন তো রাজার পর নয়, আপনার লোক, তা কথা চলছিল বেশ তাই চল্বন। তুমি কাছে না থাকলে রাজার ঘটে কি দ্বটো কথাও জোগায় না? কথা বন্ধ করে অস্ত্র চালাবার দরকার কী বাপ্ব! ঐ ওতেই তো হার হল।

দেবদন্ত। আসল কথা, একটা যুন্ধ করবার ছুতো। রাজা এখন কিছুতেই যুন্ধ ছাড়তে পারছেন না। নানা ছল অন্বেষণ করছেন। রাজাকে সাহস করে দুটো ভালো কথা বলে এমন বন্ধ কেউ নেই। আমি তো আর থাকতে পারছি নে— আমি চললুম।

নারায়ণী। যেতে ইচ্ছে হয় যাও, আমি কিন্তু একলা তোমার ঘরকন্না করতে পারব না তা আমি বলে রাখল্বম। এই রইল, তোমার সমস্ত পড়ে রইল। আমি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাব।

দেবদন্ত। রোসো, আগে আমি ফিরে আসি, তার পরে থেয়ো। বল তো আমি থেকে যাই। নারায়ণী। না না, তুমি যাও। আমি কি আর তোমাকে সতিয় থাকতে বলছি? ওগো, তুমি চলে গেলে আমি একেবারে বুক ফেটে মরব না, সেজন্যে ভেবো না। আমার বেশ চলে যাবে।

দেবদন্ত। তা কি আর আমি জানি নে? মলয়সমীরণ তোমার কিছু করতে পারবে না। বিরহ তো সামান্য, বজ্রাঘাতেও তোমার কিছু হয় না!

[ প্রস্থানোন্ম,খ

নারায়ণী। হে ঠাকুর, রাজাকে স্বৃব্দিধ দাও ঠাকুর! শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়ে আনো। দেবদত্ত। এ ঘর ছেড়ে কখনো কোথাও যাই নি। হে ভগবান, এদের সকলের উপর তোমার দ্ফি রেখো।

[ প্রস্থান

# তৃতীয় দৃশ্য

#### জালন্ধর

## কুমারসেনের শিবির

## কুমারসেন ও সর্মিত্রা

সন্মিত্র। ভাই, রাজাকে মার্জনা করো; করো রোষ
আমার উপরে। আমি মাঝে না থাকিলে
যাুশ্ধ করে 'বীর' নাম করিতে উন্থার।
যাুশ্ধের আহ্বান শাুনে অটল রহিলে
তব্ব তুমি; জানি না কি অসম্মানশেল
চিরজীবী মৃত্যু-সম মানীর হৃদয়ে?
আপন ভায়ের হৃদে দ্বর্ভাগিনী আমি
হানিতে দিলাম হেন অপমানশর
যেন আপনারি হস্তে। মৃত্যু ভালো ছিল,
ভাই, মৃত্যু ভালো ছিল।

কুমারসেন। জানিস তো বোন,
যদ্ধ বীরধর্ম বটে—ক্ষমা তার চেয়ে
বীরত্ব অধিক। অপমান অবহেলা
কে পারে করিতে মানী ছাড়া?

স্ক্মিত্রা। ধন্য ভাই,

আমি ভাই তোর।

ধন্য তুমি। স'পিলাম এ জীবন মোর
তোমার লাগিয়া। তোমার এ স্নেহঋণ
প্রাণ দিয়ে কেমনে করিব পরিশোধ?
বীর তুমি, মহাপ্রাণ, তুমি নরপতি
এ নরসমাজ-মাঝে—

কুমারসেন।

সূর্মিতা।

চল্বোন, আমাদের সেই শৈলগ্হে
তুষারশিথর-ঘেরা শ্রু স্থাতিল
আনন্দকাননে। দুটি নিঝরের মতো
একত্রে করেছি খেলা দুই ভাইবোনে—
এখন আর কি ফিরে যেতে পারিবি নে
সেই উচ্চ, সেই শ্রু শৈশবশিখরে?
চলো ভাই, চলো। যে ঘরেতে ভাইবোনে
করিতাম খেলা সেই ঘরে নিয়ে এসো
প্রেয়সী নারীরে— সন্ধ্যাবেলা বসে তারে
তোমার মনের মতো সাজাব যতনে।
শিখাইয়া দিব তারে তুমি ভালোবাস
কোন্ ফ্রল, কোন্ গান, কোন্ কাব্যরস।
শ্রুনাব বাল্যের কথা; শৈশবমহত্ব

কুমারসেন।

মনে পড়ে মোর,
দোঁহে শিখিতাম বীণা। আমি ধৈর্যহীন
যেতেম পালায়ে। তুই শয্যাপ্রান্তে বসে
কেশবেশ ভুলে গিয়ে সারা সন্ধ্যাবেলা
বাজাতিস, গশ্ভীর আনন্দম্খখানি।
সংগীতেরে করে তুর্লোছলি তোর সেই
ছোটো ছোটো অংগ্নলির বশ।

তব শিশ্ব-হৃদয়ের।

সনুমিতা।

মনে আছে,
খেলা হতে ফিরে এসে শোনাতে আমারে
আদ্ভূত কল্পনাকথা— কোথা দেখেছিলে
অজ্ঞাত নদীর ধারে স্বর্ণস্বর্গপ্রর,
অলোকিক কল্পকুঞ্জে কোথার ফলিত
অম্তমধ্র ফল! ব্যথিত হৃদয়ে
সবিস্ময়ে শ্রনিতাম, স্বপেন দেখিতাম
সেই কিন্নরকানন।

কুমারসেন।

বলিতে বলিতে
নিজের কল্পনা শেষে নিজেরে ছলিত।
সত্য মিথ্যা হত একাকার মেঘ আর
গিরির মতন; দেখিতে পেতেম যেন
দ্রে শৈলপরপারে রহস্যনগরী।—
শংকর আসিছে ওই ফিরে। শোনা যাক
কী সংবাদ।

### শংকরের প্রবেশ

শংকর।

প্রভু তুমি, তুমি মোর রাজা. ক্ষমা করো বৃদ্ধ এ শংকরে। ক্ষমা করো রানী, দিদি মোর। মোরে কেন পাঠাইলে দৃত করে রাজার শিবিরে? আমি বৃদ্ধ, নহি পট্ন সাবধান বচনবিন্যাসে, আমি কি সহিতে পারি তব অপমান? শাণ্তির প্রস্তাব শ্বনে যখন হাসিল ক্ষ্দু জয়সেন, হাসিম্থে ভূত্য যুধাজিং করিল স্বতীব্র উপহাস, সভ্রভংগে কহিলা বিক্রমদেব জাল-ধররাজ তোমারে বালক, ভীর্—মনে হল যেন চারি দিকে হাসিতেছে সভাসদ্ যত পরস্পর মুখ চেয়ে, হাসিতেছে দুরে দ্বারের প্রহরী— পশ্চাতে আছিল যারা তাদের নীরব হাসি ভুজখ্গের মতো যেন প্রতেঠ আসি মোর দংশিতে লাগিল। তখন ভুলিয়া গেন, শিখেছিন, যত শান্তিপূর্ণ মৃদ্বাক্য। কহিলাম রোষে— 'क्लर्टरत জान जूभि वौत्रव विलया, নারী তুমি, নহ ক্ষরবীর। সেই খেদে মোর রাজা কোষে লয়ে কোষর, দ্ধ অসি ফিরে যেতেছেন দেশে, জানাইন, সবে। শর্নিয়া কম্পিততন্ব জালন্ধরপতি। প্রস্তুত হতেছে সৈন্য।

স্মৃথিতা । শংকর।

• ক্ষমা করো ভাই!

এই কি উচিত তব, কাশ্মীরতনয়া
তুমি, ভারতে রটায়ে যাবে কাশ্মীরের
অপমানকথা? বীরের স্বধ্ম হতে
বিরত কোরো না তুমি আপন ভ্রাতারে,
রাখো এ মিনতি।

স্মিতা :

বোলো না, বোলো না আর
শংকর! মার্জনা করো ভাই! পদতলে
পড়িলাম। ওই তব রুদ্ধ কম্পমান
রোষানল নির্বাণ করিতে চাও? আছে
মারে হৃদয়শোণিত। মোন কেন ভাই?
বাল্যকাল হতে আমি ভালোবাসা তব
পেয়েছি না চেয়ে, আজ আমি ভিক্ষা মাগি
ওই রোষ তব, দাও তাহা।

শংকর। শোনো প্রভূ! কুমারসেন। চুপ করো বৃন্ধ! যাও ভূমি, সৈন্যদের জানাও আদেশ— এর্থান ফিরিতে হবে কাশ্মীরের পথে।

শংকর ৷

হায় একি অপমান, পলাতক ভীর বলে রটিবে অখ্যাতি!

সূমিতা।

শংকর, বারেক তুই মনে করে দেখ্
সেই ছেলেবেলা। দুটি ছোটো ভাইবোনে
কোলে বে'ধে রেখেছিলি এক স্নেহপাশে।
তার চেয়ে বেশি হল খ্যাতি ও অখ্যাতি?
প্রাণের সম্পর্ক এ যে চিরজীবনের—
পিতা-মাতা-বিধাতার আশীর্বাদে ঘেরা
পুণা স্নেহতীর্থখানি। বাহির হইতে
হিংসানলশিখা আনি এ কল্যাণভূমি,
শংকর, করিতে চাস অখ্যারমলিন!
চল্ দিদি, চল্ ভাই, ফিরে চলে যাই
সেই শান্তস্কুধাস্নিপ্ধ বাল্যকাল-মাঝে।

## চতুর্থ দৃশ্য

### বিক্রমদেবের শিবির

বিক্রমদেব যুধাজিং ও জয়সেন

বিক্রমদেব।

পলাতক অরাতিরে আক্রমণ করা নহে ক্ষাত্রধর্ম।

যুধালিং।

পলাতক অপরাধী সহজে নিষ্কৃতি পায় যদি, রাজদণ্ড ব্যর্থ হয় তবে।

বিক্রমদেব।

বালক সে, শাস্তি তার যথেষ্ট হয়েছে। পলায়ন, অপমান, আর শাস্তি কিবা?

যুধাজিং।

গিরির দ্ধ কাশ্মীরের বাহিরে পড়িয়া রবে যত অপমান। সেথায় সে যুবরাজ, কে জানিবে তার কলংকের কথা?

জয়সেন।

চলো মহারাজ, চলো সেই কাশ্মীরের মাঝে যাই—সেথা গিয়ে দোষীরে শাসন করে আসি, সিংহাসনে দিয়ে আসি কলঙেকর ছাপ।

বিক্রমদেব।

তাই চলো। বাড়ে চিন্তা যত চিন্তা কর। কার্যস্রোতে আপনারে ভাসাইয়া দিন, দেখি কোথা গিয়ে পড়ি, কোথা পাই ক্ল।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী।

মহারাজ.

এসেছে সাক্ষাৎ-তরে ব্রাহ্মণতনয় দেবদত্ত।

বিক্রমদেব।

দেবদত্ত? নিয়ে এসো. নিয়ে এসো তারে। না না, রোসো, থামো, ভেবে দেখি। কী লাগিয়ে এসেছে ব্রাহ্মণ? জানি তারে ভালোমতে। এসেছে সে যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরাতে আমারে। হায় বিপ্র, তোমরাই ভাঙিয়াছ বাঁধ, এখন প্রবল স্লোত শ্বধ্ব কি শস্যের ক্ষেত্রে জলসেক করে ফিরে যাবে, তোমাদের আবশ্যক বুঝে পোষ-মানা প্রাণীর মতন? চূর্ণিবে সে লোকালয়. উচ্ছন্ন করিবে দেশ গ্রাম। সকম্পিত প্রাম্শ উপদেশ নিয়ে তোমরা চাহিয়া থাকো— আমি ধেয়ে চলি কার্যবেগে, অবিশ্রাম গতিস,থে, মন্ত মহানদী যে আনন্দে শিলারোধ ভেঙে ছুটে চিরদিন। প্রচণ্ড আনন্দ অন্ধ, মুহুর্ত তাহার পরমায় — তারি মধ্যে উৎপাটিয়া নিয়ে আসে অনন্তের সূখ মত্ত করীশুনেড ছিল্ল রক্তপদ্মসম। বিচার বিবেক পরে হবে। চিরকাল জড সিংহাসনে পড়ি করিব মন্ত্রণা ৷--চাহি না করিতে দেখা ব্রাহ্মণের সনে।

জয়সেন। যে আদেশ।

জনান্তিকে জয়সেনের প্রতি ব্রাহ্মণেরে জেনো শন্ত্র বলে। বন্দী করে রাখো।

জয়সেন।

যুধাজিং।

বিলক্ষণ জানি তারে।

পঞ্জম অঙক

প্রথম দুশ্য

কাশ্মীর। প্রাসাদ

রেবতী ও চন্দ্রসেন

রেবতী। যুশ্ধসজ্জা? কেন যুশ্ধসজ্জা? শারু কোথা?
মির আসিতেছে। সমাদরে ডেকে আনো
তারে। কর্ক সে অধিকার কাশ্মীরের
সিংহাসন। রাজ্যরক্ষা-তরে তুমি এত
বাস্ত কেন? এ কি তব আপনার ধন?
আগে তারে নিতে দাও, তার পরে ফিরে
নিয়ো বন্ধ্ভাবে। তখন এ পররাজ্য
হবে আপনার।

চন্দ্রসেন। চুপ করো, চুপ করো, বোলো না অমন করে। কর্তব্য আমার করিব পালন, তার পরে দেখা যাবে অদুভট কী করে।

রেবতী।

আমি জানি তাহা। যুদ্ধের ছলনা করে
পরাজয় মানিবারে চাও। তার পর
চারি দিক রক্ষা করে স্ববিধা ব্বিয়া
কৌশলে করিতে চাও উদ্দেশ্যসাধন।
চন্দ্রসেন। ছি ছি রানী, এ-সকল কথা শ্বনি যবে
তব মুখে, ঘৃণা হয় আপনার 'পরে।
মনে হয় সত্য ব্বিঝ এমনি পাষণ্ড

তব মৃথে, ঘৃণা হয় আপনার পরে।
মনে হয় সত্য বৃঝি এর্মান পাষণ্ড
আমি; আপনারে ছন্মবেশী চোর ব'লে
সন্দেহ জনমে।—কর্তব্যের পথ হতে
ফিরায়ো না মোরে।
রেবতী।
আমিও পালিব তবে

রবতা।

কর্তব্য আপন। নিশ্বাস করিয়া রোধ
বিধব আপন হস্তে সন্তান আপন।
রাজা যদি না করিবে তারে, কেন তবে
রোপিলে সংসারে পরাধীন ভিক্ষ্করের
বংশ। অরণ্যে গমন ভালো, মৃত্যু ভালো,
রিক্তহস্তে পরের সন্পদছায়ে ফেরা—
ধিক্ বিড়ন্ত্বনা! জেনো তুমি, রাজম্রাতা,
আমার গর্ভের ছেলে সহিবে না কভু
পরের শাসনপাশ, সমস্ত জীবন
পরদত্ত সাজ পরে রহিবে না বসে

রাজসভাপত্তলিকা হয়ে। আমি তারে দিয়েছি জনম, আমি তারে সিংহাসন দিব—নহে আমি নিজহস্তে মৃত্যু দিব তারে। **নতুবা সে** কুমাতা বলিয়া মোরে দিবে অভিশাপ।

কণ্ড,কীর প্রবেশ

কণ্ড্কী।

যুবরাজ এসেছেন

রাজধানীমাঝে। আসিছেন অবিলম্বে

রাজসাক্ষাতের তরে।

[ প্রস্থান

রেবতী।

অন্তরালে রব

আমি। তুমি তারে বোলো, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়ি জালন্ধর-রাজপদে অপরাধীভাবে করিতে হইবে তারে আত্মসমর্পণ।

যেয়ো না চলিয়া। চন্দ্রসেন।

রেবতী।

পারি নে লুকাতে আমি

হৃদয়ের ভাব। স্নেহের ছলনা করা অসাধ্য আমার। তার চেয়ে অন্তরালে গ্ৰুপ্ত থেকে শ্বনি বসে তোমাদের কথা।

[ প্রস্থান

কুমারসেন ও সর্মিতার প্রবেশ

কুমারসেন।

প্রণাম!

সর্মিতা।

প্রণাম তাত!

চন্দ্রসেন।

দীৰ্ঘজীবী হও।

কুমারসেন।

বহু প্রে পাঠায়েছি সংবাদ, রাজন্, শুরুসেনা আসিছে পশ্চাতে, আক্রমণ

করিতে কাশ্মীর। কই, রণসঙ্জা কই?

काथा रेमनावन?

চ•দ্রসেন।

শ্রুপক্ষ কারে বল?

বিক্রম কি শত্র হল? জননী সর্মিত্রা, বিক্রম কি নহে, বংসে, কাশ্মীর-জামাতা? সে যদি আসিল গৃহে এতকাল পরে,

অসি দিয়ে তারে কি করিব সম্ভাষণ?

সূমিতা।

হায় তাত, মোরে কিছু কোরো না জিজ্ঞাসা।

আমি দুর্ভাগিনী নারী কেন আসিলাম অন্তঃপুর ছাড়ি! কোথা লুকাইয়া ছিল এত অকল্যাণ! অবলা নারীর ক্ষীণ

ক্ষুদ্র পদক্ষেপে সহসা উঠিল রুষি সপ শতফণা! মোরে কিছ্ম শ্বধায়ো না।

বুশিংহীনা আমি ৷— তুমি সব জান ভাই! তুমি জ্ঞানী, তুমি বীর, আমি পদপ্রান্তে

মৌন ছায়া। তুমি জান সংসারের গতি, আমি শুধু তোমারেই জানি।

क्र्यात्रस्य ।

মহারাজ,

আমাদের শত্র নহে জালন্ধরপতি, নিতান্তই আপনার জন। কাশ্মীরের শ্রু তিনি, আসিছেন শ্রুভাব ধরি। অকাতরে সহিয়াছি নিজ অপমান, কেমনে উপেক্ষা করি রাজ্যের বিপদ?

চন্দ্রসেন।

সেজন্য ভেবো না বংস, যথেষ্ট রয়েছে বল। কাশ্মীরের তরে আশঙ্কা কিছুই নাই।

কুমারসেন।

মোর হাতে দাও সৈন্যভার।

**४ १ १** 

দেখা

যাবে পরে। আগে হতে প্রস্তুত হইলে ञकातरा जिरा उटे युएधत काता। আবশ্যককালে তুমি পাবে সৈন্যভার।

রেবতীর প্রবেশ

রেবতী।

কে চাহিছে সৈন্যভার?

সর্মিত্রা ও কুমারসেন।

প্রণাম জননী!

রেবতী।

যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে তুমি এসেছ পলায়ে, নিতে চাও অবশেষে ঘরে ফিরে এসে সৈন্যভার? তুমি রাজপুর? তুমি চাও কাশ্মীরের সিংহাসন? ছি ছি লজ্জাহীন! বনে গিয়ে থাকো লুকাইয়া। সিংহাসনে বসো যদি, বিশ্বস্কুধ সকলে দেখিবে কনককিরীটচ্ড়া কলঙেক অঙ্কিত।

কুমারসেন।

জননী, কী অপরাধ করেছি চরণে? কী কঠিন বচন তোমার! এ কি মাতা স্নেহের ভর্পনা? বহুদিন হতে তুমি অপ্রসন্ন অভাগার 'পরে। রোষদীপ্ত দ্ঘিট তব বি'ধে মোর মর্মস্থলে সদা; काष्ट्र शिल हल या अवशा ना की इया অন্য ঘরে; অকারণে কহ তীব্র বাণী। বলো মাতা, কী করিলে আমারে তোমার আপন সন্তান বলে হইবে বিশ্বাস।

রেবতী।

বলি তবে--

চন্দ্রসেন।

ছি ছি, চুপ করো রানী!

মাতঃ,

কুমারসেন।

অধিক কহিতে কথা নাহিক সময়। শ্বারে এল শত্র্দল আমারে করিতে আক্রমণ। তাই আমি সৈন্য ভিক্ষা মাগি। রেবতী। তোমারে করিয়া বন্দী অপরাধীভাবে জালন্ধর-রাজকরে করিব অপন। মার্জনা করেন ভালো, নতুবা যেমন বিধান করেন শাস্তি নিয়ো নতশিরে।

সন্মিত্রা। ধিক্ পাপ! চুপ করো মাতা! নারী হয়ে
রাজকার্যে দিয়ো না, দিয়ো না হাত। ঘোর
অমজ্গলপাশে সবারে আনিবে টানি,
আপনি পড়িবে। হেথা হতে চলো ফিরে
দয়ামায়াহীন ওই সদাঘ্র্শমান
কর্মচিক্র ছাড়ি। তুমি শ্ব্রু ভালোবাসো,
শ্ব্রু স্নেহ করো, দয়া করো, সেবা করো—
জননী হইয়া থাকো প্রাসাদ-মাঝারে।
যুদ্ধ দ্বন্দ্র রাজ্যরক্ষা আমাদের কার্য
নহে।

কুমারসেন। কাল যায় মহারাজ, কী আদেশ?
চন্দ্রসেন। বংস, তুমি অনভিজ্ঞ, মনে করো তাই
শ্বধ্ব ইচ্ছামাত্রে সব কার্য সিন্ধ হয়
চক্ষের নিমেষে। রাজকার্য ননে রেখা
সন্কঠিন অতি। সহস্রের শ্বভাশ্বভ
কেমনে করিব স্থির মুহুতেরি মাঝে?

কুমারসেন। নিদ'য় বিল-ব তব পিতঃ! বিপদের মুখে মোরে ফেলি অনায়াসে, স্থিরভাবে বিচারমন্ত্রণা? প্রণাম, বিদায় হই।

[ স্বিমতাকে লইয়া প্রস্থান

চন্দ্রসেন। তোমার নিষ্ঠার বাক্য শানে দয়া হয়
কুমারের 'পরে—প্রাণে বাজে, ইচ্ছা করে
ডেকে নিয়ে বে'ধে তারে রাখি বক্ষোমাঝে,
স্নেহ দিয়ে দ্রে করি আঘাতবেদনা।

রেবতী। শিশ্ব তুমি! মনে কর আঘাত না ক'রে
আপনি ভাঙিবে বাধা? প্রব্যের মতো
যদি তুমি কার্যে দিতে হাত, আমি তবে
দরামারা করিতাম ঘরে ব'সে ব'সে।
অবসর ব্বে। এখন সময় নাই।

[ প্রস্থান

চন্দ্রসেন। অতি-ইচ্ছা চলে অতি-বেগে। দেখিতে না পার পথ, আপনারে করে সে নিজ্জল। বায়্বেগে ছ্বটে গিয়ে মন্ত অশ্ব যথা চূর্ণ করে ফেলে রথ পাষাণপ্রাচীরে।

# দ্বিতীয় দুশ্য

### কাশ্মীর। হাট

### লোকসমাগম

প্রথম। কেমন হে খ্রুড়ো, গোলা ভরে ভরে যে গম জমিয়ে রেখেছিলে, আজ বেচবার জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন?

দ্বিতীয়। না বেচলে কি আর রক্ষে আছে? এ দিকে জালন্ধরের সৈন্য এল ব'লে। সমস্ত লুটে নেবে। আমাদের এই মহাজনদের বড়ো বড়ো গোলা আর মোটা মোটা পেট বেবাক ফাঁসিয়ে দেবে। গম আর রুটি দুয়েরই জায়গা থাকবে না।

মহাজন। আচ্ছা ভাই, আমোদ করে নে। কিন্তু শিগ্গির তোদের ঐ দাঁতের পাটি ঢাকতে হবে। গংতো সকলেরই উপর পড়বে।

প্রথম। সেই সন্থেই তো হাসছি বাবা! এবারে তোমায় আমায় একসংশ্য মরব। তুমি রাখতে গম জানিয়ে, আর আমি মরতুম পেটের জন্মলায়। সেইটে হবে না। এবার তোমাকেও জন্মলা ধরবে। সেই শুকনো মুখ্যানি দেখে যেন মরতে পারি।

দিবতীয়। আমাদের ভাবনা কী ভাই? আমাদের আছে কী? প্রাণখানা এমনেও বেশিদিন টি'কবে না, অম্নেও বেশিদিন টি'কবে না। এ কটা দিন কষে মজা করে নে রে ভাই!

প্রথম। ও জনার্দন, এতগর্মল থলে এনেছ কেন? কিছু কিনবে নাকি?

জনার্দন। একেবারে বছরখানেকের মতো গম কিনে রাখব।

দিবতীয়। কিন**লে যেন**, রাখবে কোথায়?

জনাদ'ন। আজ রাত্তিরেই মামার বাড়ি পালাচ্ছি।

প্রথম। সামার বাড়ি পর্যন্ত পেশছলে তো! পথে অনেক মামা বসে আছে, আদর করে ডেকে নেবে।

### কোলাহল করিতে করিতে এক দল লোকের প্রবেশ

পঞ্চা। ওরে, কে তোরা লড়াই করতে চাস, আয়।

প্রথম। রাজি আছি। কার সঙ্গে লড়তে হবে বলে দে।

পদ্ম। খ্রেড়া-রাজা জালন্ধরের সংখ্য ষড় করে যুবরাজকে ধরিয়ে দিতে চায়।

দ্বিতীয়। বটে! খুড়ো-রাজার দাড়িতে আমরা মশাল ধরিয়ে দেব।

অনেকে। আমাদের যুবরাজকে আমরা রক্ষা করব।

পণ্ডম। খ্রড়ো-রাজা গোপনে যর্বরাজকে বন্দী করতে চেন্টা করেছিল, তাই আমরা যুবরাজকে ল্রুকিয়ে রেখেছি।

প্রথম। চল্ ভাই, খ্রড়ো-রাজাকে গর্নড়ো করে দিয়ে আসি গে।

দ্বিতীয়। চল্ ভাই, তার মৃত্তখানা খসিয়ে তাকে মুড়ো করে দিই গে।

পঞ্চম। সে-সব পরে হবে রে। আপাতত লড়তে হবে।

প্রথম। তা লড়ব। এই হাট থেকেই লড়াই শ্রুর্ করে দেওয়া যাক-না। প্রথমে ঐ মহাজনদের গমের বৃহতাগুলো লুটে নেওয়া যাক। তার পরে ঘি আছে, চামড়া আছে, কাপড় আছে।

### ষণ্ঠের প্রবেশ

ষষ্ঠ। শ্বনেছিস? য্বরাজ ল্বকিয়েছেন শ্বনে জালন্ধরের রাজা রটিয়েছে, যে তার সন্ধান বলে দেবে তাকে প্রক্ষার দেবে। পশুম। তোর এ-সব খবরে কাজ কী? দ্বিতীয়। তুই প্রেম্কার নিবি নাকি?

প্রথম। আয়-না ভাই, ওকে সবাই মিলে প্রস্কার দিই। যা হয় একটা কাজ আরম্ভ করে দেওয়া যাক। চুপ করে বসে থাকতে পারি নে।

ষষ্ঠ। আমাকে মারিস নে ভাই, দোহাই বাপ-সকল! আমি তোদের সাবধান করে দিতে এসেছি।

দ্বিতীয়। বেটা, তুই আপনি সাবধান হ। পঞ্জম। এ খবর যদি তুই রটাবি তা হলে তোর জিভ টেনে ছি'ড়ে ফেলব।

দ্রে কোলাহল

অনেকে মিলিয়া। এসেছে—এসেছে।

সকলে। ওরে, এসেছে রে, জালন্ধরের সৈন্য এসে পেণচেছে।

প্রথম। তবে আর কী! এবারে লাঠ করতে চললাম। ঐ জনার্দান থলে ভরে গোরার পিঠে বোঝাই করছে। এই বেলা চলা। ঐ জনার্দানটাকে বাদ দিয়ে বাকি ক'টা গোরা বোঝাই-সাদ্ধি তাড়া করা যাক।

দ্বিতীয়। তোরা যা ভাই! আমি তামাশা দেখে আসি। সার বে°ধে খোলা তলোয়ার হাতে যথন সৈন্য আসে আমার দেখতে বড়ো মজা লাগে।

গান

যমের দ্বয়োর খোলা পেয়ে ছ্বটেছে সব ছেলেমেয়ে। হরিবোল হরিবোল!

রাজ্য জ্বড়ে মস্ত খেলা মরণ-বাঁচন অবহেলা— ও ভাই, সবাই মিলে প্রাণটা দিলে

স্থ আছে কি মরার চেয়ে!
 হরিবোল হরিবোল!

বেজেছে ঢোল, বেজেছে ঢাক, ঘরে ঘরে পড়েছে ডাক,

এখন কাজকর্ম চুলোতে যাক--

কেজো লোক সব আয় রে ধেয়ে। হরিবোল হরিবোল!

রাজা প্রজা হবে জড়ো,

থাকবে না আর ছোটো বড়ো,

একই স্লোতের মুখে ভাসবে সুখে বৈতরণীর নদী বেয়ে। হরিবোল হরিবোল।

# তৃতীয় দৃশ্য

# হিচড়ে। প্রাসাদ অমর্রাজ ও কুমারসেন

অমর্রাজ। পালাও, পালাও। এসো না আমার রাজ্যে। আপনি মজিবে তুমি আমারে মজাবে। তোমারে আশ্রয় দিয়ে চাহি নে হইতে অপরাধী জালন্ধর রাজ-কাছে। হেথা তব নাহি স্থান।

কুমারসেন। আশ্রয় চাহি নে আমি।

অনিশ্চিত অদ্ভেটর পারাবার-মাঝে
ভাসাইব জীবনতরণী— তার আগে
ইলারে দেখিয়া যাব একবার শৃধ্যু,
এই ভিক্ষা মাগি।

অমর্রাজ। ইলারে দেখিয়া যাবে?
কী হইবে দেখে তারে! কী হইবে দেখা
দিয়ে! স্বার্থপর! রয়েছে মৃত্যুর মুখে
অপমান বহি— গৃহহীন, আশাহীন,
কেন আসিয়াছ ইলার হৃদয়মাঝে
জাগাতে প্রেমের স্মৃতি?

কুমারসেন। কেন আসিয়াছি? হায় আর্য, কেমনে তা ব্রঝাব তোমায়!

অমর্রাজ। বিপদের খরস্রোতে ভেসে চলিয়াছ, তুমি কেন চাহিছ ধরিতে ক্ষীণপ্রাণ কুসন্মিত তীরলতা? যাও, ভেসে যাও।

কুমারসেন। আমার বিপদ আজ দোঁহার বিপদ,
মোর দ্বঃখ দ্বজনের দ্বখ। প্রেম শ্বধ্
সম্পদের নহে। মহারাজ, একবার
বিদায় লইতে দাও দ্ব দশ্ডের তরে।

অমর্রাজ। চিরকালতরে তুমি লয়েছ বিদায়।
আর নহে। যাও চলে। ভুলে যেতে দাও
তারে অবসর। হাসিম্খখানি তার
দিয়ো না আঁধার করি এ জন্মের মতো।

কুমারসেন। ভূলিতে পারিত যদি দিতাম ভূলিতে—
ফিরে এসে দেখা দিব বলে গিয়েছিন্;
জানি সে রয়েছে বাঁস আমার লাগিয়া
পথপানে চাহি, আমারে বিশ্বাস করি।
সে সরল সে অগাধ বিশ্বাস তাহার
কেমনে ভাঙিতে দিব!

অমর্রাজ। সে বিশ্বাস ভেঙে যাক একবার। নতুবা ন্তন পথে জীবন তাহার ফিরাতে সে পারিবে না। চিরকাল দ্বঃখতাপ চেয়ে কিছ্কাল এ ফ্রন্যা ভালো।

কুমারসেন।

তার স্খদ্বংখ তুমি
দিয়েছ আমার হাতে, কিছন্তে ফিরায়ে
নিতে পারিবে না আর। তারে তুমি আর
নাহি জান। তারে আর নারিবে ব্রনিতে।
তুমি যারে স্খদ্বংখ ব'লে মনে কর
তার স্খদ্বংখ তাহা নহে। একবার
দেখে যাই তারে।

অমর্বাজ।

আমি তারে জানায়েছি,
কাশ্মীরে রয়েছ তুমি রাজমর্যাদার
ক্ষুদ্র বলে আমাদের অবহেলা ক'রে—
বিদেশে সংগ্রামযাত্রা মিছে ছল শ্বুধ্
বিবাহ ভাঙিতে।

কুমারসেন।

ধিক্, ধিক্ প্রতারণা!
সরল বালিকা সে কি তোমার দুহিতা?
এ নিষ্ঠার মিথ্যা তারে কহিলে যখন
বিধাতা কি ঘুমাইতেছিল? শিরে তব
বক্তু পড়িল না ভেঙে? এখনো সে বেচ্চ
রয়েছে কি! যেতে দাও, যেতে দাও মোরে—
দিবে না কি যেতে? হানো তবে তরবারি—
বোলো তারে মরে গেছি আমি। প্রতারণা
কোরো না তাহারে।

শংকরের প্রবেশ

শংকর।

· আসিছে সন্ধানে তব শান্ত্রর, পেয়েছি সংবাদ। এইবেলা চলো যাই।

কুমারসেন।

কোথা যাব? কী হবে লাকায়ে? এ জীবন পারি নে বহিতে।

শংকর।

বনপ্রান্তে তামার অপেক্ষা করি আছেন সূমিতা।

কুমারসেন।

চলো, যাই চলো। ইলা, কোথা আছ ইলা! ফিরে গেন, দুয়ারে আসিয়া। দুর্ভাগ্যের দিনে জগতের চারি দিকে রুদ্ধ হয় আনন্দের দ্বার। প্রিয়ে, হতভাগ্য আমি, তাই বলে নহি অবিশ্বাসী।— চলো, যাই।

# ठजूर्थ मृभा

## গ্রিচ্ড়। অন্তঃপর

### ইলা ও সখীগণ

মিছে কথা. মিছে কথা! তোরা চুপ কর্। हेला। আমি তার মন জানি। সখী, ভালো করে বে ধে দে কবরী মোর ফুলমালা দিয়ে। নিয়ে আয় সেই নীলাম্বর। স্বর্ণথালে আন্ তুলে শুভ্র ফ্লু মালতীর ফ্লা। নিঝরিণীতীরে ওই বকুলের তলা ভালো সে বাসিত: ওইখানে শিলাতলে পেতে দে আসনখানি। এমনি যতনে প্রতিদিন করি সাজ, এমনি করিয়া প্রতিদিন থাকি বসে, কে জানে কখন সহসা আসিবে ফিরে প্রিয়তম মোর। এসেছিল আমাদের মিলন দেখিতে পরে পরে দুটি পূর্ণিমার রাত, অস্ত গেছে নিরাশ হইয়া। মনে স্থির জানি এবার প্রিমানিশি হবে না নিষ্ফল। আসিবে সে দেখা দিতে। না'ই যদি আসে তোদের কী! আমারে সে ভূলে যায় যদি আমিই সে বুঝিব অন্তরে। কেনই বা না ভূলিবে, কী আছে আমার! ভূলে যদি সুখী হয় সেই ভালো—ভালোবেসে যদি সুখী হয় সেও ভালো। তোরা সখী, মিছে বিক্স নে আর। একটুকু চুপ কর।

#### গান

নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি, আমি তমি অবসরমত বাসিয়ো। নিশিদিন হেথায় বসে আছি, আমি তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো। সারা নিশি তোমা লাগিয়া আমি রব বিরহশয়নে জাগিয়া. তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো। চির্নদন মধ্মপবনে তুমি চির-বিকশিত বনভবনে <u>যে</u>য়ো মনোমত পথ ধরিয়া. নিজ সুখস্লোতে ভাসিয়ো।

যদি ় তার মাঝে পড়ি আসিয়া তবে আমিও চলিব ভাসিয়া, যদি দ্রের পড়ি তাহে ক্ষতি কী, মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ো।

## পণ্ডম দ্শ্য

### কাশ্মীর। শিবির

বিক্রমদেব জয়সেন ও যুধাজিং

জয়সেন। কোথায় সে পালাবে রাজন্! ধরে এনে দিব তারে রাজপদে। বিবরদ্রারে অণিন দিলে বাহিরিয়া আসে ভজপাম

উত্তাপকাতর। সমস্ত কাশ্মীর ঘিরি

**লাগাব আগ**ন্ন— আপনি সে ধরা দিবে।

বিক্রমদেব। এতদ্রে এন, পিছে পিছে— কত বন, কত নদী, কত তুজা গিরিশৃজা ভাঙি! আজ সে পালাবে হাত ছেড়ে? চাহি তারে,

আজ সে সালাবে হাত ছেড়ে । চাহি তারে, চাহি তারে আমি। সে না হলে স্থ নাই. নিদ্রা নাই মোর। শীঘ্র না পাইলে তারে,

সমস্ত কাশ্বমীর আমি খণ্ড দীর্ণ করি দেখিব কোথা সে আছে।

**য**্ধাজিৎ। ধরিবারে তারে

প্রস্কার করেছি ঘোষণা।

বিক্রমদেব। তারে পেলে

সব যাবে অধঃপাতে।

অন্য কার্যে দিতে পারি হাত। রাজ্য মোর রয়েছে পড়িয়া. শ্নাপ্রায় রাজকোষ, দর্ভিক্ষ হয়েছে রাজা অরাজক দেশে—ফিরিতে পারি নে তব্। একি দ্টপাশে আমারে করেছে বন্দী শন্ত্র পলাতক! সচকিতে সদা মনে হয়, এই এল. এই এল, ওই দেখা যায়, ওই ব্রিঝ উড়ে ধ্লা, আর দেরি নাই, এইবার ব্রিঝ পাব তারে—ধাবমান, ঘনশ্বাস, ব্রুস্ত-আঁখি ম্গ্-সম। শীঘ্র আনো তারে জীবিত কি মৃত। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক মায়াপাশ। নতুবা যা-কিছ্ব আছে মোর

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী।

রাজা চন্দ্রসেন,

মহিষী রেবতী, এসেছেন ভেটিবার

তরে।

বিক্রমদেব।

তোমরা সরিয়া যাও।

প্রহরীকে

নিয়ে এসো

তাঁহাদের প্রণাম জানায়ে।

[অন্য স্কলের প্রস্থান

কী বিপদ!
আসিছেন শাশ্বড়ী আমার। কী বলিব
শ্বধাইলে কুমারের কথা! কী করিব
মার্জনা চাহেন যদি য্বরাজ-তরে!
সহিতে পারি নে আমি অশ্রু রমণীর।

চন্দ্রসেন ও রেবতীর প্রবেশ

প্রণাম! প্রণাম আর্যা!

চন্দ্রসেন।

চিরজীবী হও।

রেবতী।

জয়ী হও, পূর্ণ হোক মনস্কাম তব। শুনেছি, তোমার কাছে কুমার হয়েছে

চন্দ্র**সেন। শ**্বর্নোছ, তোমার অপরাধী।

বিক্রমদেব।

অপমান করেছে আমারে।

চন্দ্র**সেন।** বিক্রমদেব। বিচারে কী শাহ্তি তার করেছ বিধান? বন্দীভাবে অপমান করিলে হবীকার.

করিব মার্জনা।

রেবতী।

এই শ্বধ্ব? আর কিছ্ব

নয়? অবশেষে মার্জনা করিবে যদি তবে কেন এত ক্লেশে এত সৈন্য লয়ে

এত দুরে আসা!

বিক্রমদেব।

ভর্ণসনা কোরো না মোরে।

রাজার প্রধান কাজ, আপনার মান রক্ষা করা। যে মুশ্তক মুকুট বহিছে অপমান পারে না বহিতে। মিছে কাজে

আসি নি হেথায়।

5न्द्रस्मन।

ক্ষমা তারে করো বংস,

বালক সে অলপব্দেখ। ইচ্ছা কর যদি রাজ্য হতে করিয়ো বঞ্চিত—কেড়ে নিয়ো সিংহাসন-অধিকার। নির্বাসন সেও

ভালো, প্রাণে বিধয়ো না।

বিক্রমদেব। চাহি না বিধতে।

তবে কেন এত অস্ত্র এনেছ বহিয়া? রেবতী। এত অসি শর? নির্দোষী সৈনিকদের বধ করে যাবে, যথার্থ যে জন দোষী ক্ষমিবে তাহারে?

বিক্রমদেব। ব্রিজতে পারি নে দেবী, কী বলিছ তুমি।

কিছু নয়, কিছু নয়। हन्द्रस्मन । আমি তবে বলি বুঝাইয়া। সৈন্য যবে মোর কাছে মাগিল কুমার, আমি তারে কহিলাম, বিক্রম স্নেহের পাত্র মোর— তার সনে যুদ্ধ নাহি সাজে। সেই ক্ষোভে কুন্ধ যুবা প্রজাদের ঘরে ঘরে গিয়া বিদ্রোহে করিল উত্তেজিত। অসন্তুণ্ট মহারানী তাই; রাজবিদ্রোহীর শাস্তি করিছে প্রার্থনা তোমা-কাছে। গুরুদণ্ড দিয়ো না তাহারে, সে যে অবোধ বালক। আগে তারে বন্দী করে আনি। তার পরে

বিক্রমদেব। যথাযোগ্য করিব বিচার।

রেবতী। প্রজাগণ লুকায়ে রেখেছে তারে। আগুন জনলাও ঘরে ঘরে তাহাদের। শস্যক্ষেত্র করো ছারথার। ক্ষুধা-রাক্ষসীর হাতে সর্ণপ দাও দেশ, তবে তারে করিবে বাহির।

हुल कहता, हुल कहता तानी! हुटला वर्ज, চন্দ্রেন। শিবির ছাডিয়া চলো কাশ্মীর প্রাসাদে।

বিক্রমদেব। পরে যাব, অগ্রসর হও মহারাজ।

[চন্দ্রসেন ও রেবতীর প্রস্থান

ওরে হিংস্র নারী! ওরে নরকাগ্নিশিখা! বন্ধ্রত্ব আমার সনে! এতদিন পরে অপেনার হৃদয়ের প্রতিম্তিখানা দেখিতে পেলেম ওই রমণীর মুখে। অমনি শাণিত কুর বক্ত জ্বালারেখা আছে কি ললাটে মোর? রুন্ধ হিংসাভারে অধরের দুই প্রান্ত পড়েছে কি নুয়ে? অমনি কি তীক্ষা মোর উষণ তিক্ত বাণী খুনীর ছুরির মতো বাঁকা বিষ-মাখা? নহে নহে, কভু নহে। এ হিংসা আমার চোর নহে, কুর নহে, নহে ছম্মবেশী। প্রচণ্ড প্রেমের মতো প্রবল এ জবালা অভ্ৰভেদী সৰ্বগ্ৰাসী উদ্দাম উন্মাদ দর্নিবার! নহি আমি তোদের আত্মীয়। হে বিক্রম, ক্ষান্ত করো এ সংহার-খেলা।

এ শ্মশানন্তা তব থামাও থামাও, নিবাও এ চিতা। পিশাচ-পিশাচী যত অতৃণ্ত হৃদয়ে লয়ে দীণ্ত হিংসাতৃষা ফিরে যাক রুম্ধ রোষে, লালায়িত লোভে। একদিন দিব ব্ৰথাইয়া, নহি আমি তোমাদের কেহ। নিরাশ করিব এই গ্ৰুম্ব্ত লোভ, বক্ল রোষ, দীম্ব্ত হিংসাতৃষা। দেখিব কেমন করে আপনার বিষে আপনি জর্বলিয়া মরে নর-বিষধর। রমণীর হিংস্র মুখ স্কিময় যেন— কী ভীষণ, কী নিষ্ঠ্র, একান্ত কুর্ৎসিত!

#### চরের প্রবেশ

ত্রিচ্ডের অভিমুখে গেছেন কুমার! চর । এ সংবাদ রাখিয়ো গোপনে। একা আমি বিক্রমদেব। যাব সেথা ম্পয়ার ছলে। যে আদেশ।

# यष्ठे म्भा

### অরণ্য

শহুক পর্ণশিষ্যায় কুমারসেন শয়ান। সহমিত্রা আসীন

কুমারসেন। কত রাগ্রি?

চর।

রাত্রি আর নাই ভাই! রাঙা সর্মিতা। হয়ে উঠেছে আকাশ। শ্বধ্ব বনচ্ছায়া অন্ধকার রাখিয়াছে বে'ধে।

সারা রাতি কুমারসেন। জেগে বসে আছ, বোন, ঘুম নেই চোখে?

জাগিয়াছি দ্বঃস্বপন দেখে। সারা রাত সূর্মিত্রা। মনে হয় শত্ত্বি যেন পদশব্দ কার শ্বত্ব পল্লবের 'পরে। তর্ব-অন্তরালে শ্বনি যেন কাহাদের চুপিচুপি কথা, বিজন মন্ত্রণা। প্রান্ত আঁখি যদি কভু भूति जारम, मात्र्व म्दश्यान प्रथ्य किंप জেগে উঠি। স্বেস্ত ম্বথানি তব দেখে প্রন প্রাণ পাই প্রাণে।

কুমারসেন।

দুভাবনা দঃস্বংনজননী। ভেবো না আমার তরে বোন! সুখে আছি। মণ্ন হয়ে জীবনের মাঝখানে, কে জেনেছে জীবনের সূখ? মরণের তটপ্রান্তে ব'সে. এ যেন গো প্রাণপণে জীবনের একান্ত সম্ভোগ। এ সংসারে যত সুখ, যত শোভা, যত প্রেম আছে, সকলি প্রগাঢ় হয়ে যেন আমারে করিছে আলিঙ্গন। জীবনের প্রতি বিন্দর্টিতে যত মিষ্ট আছে, সব আমি পেতেছি আম্বাদ। ঘন বন, তুৎগ শৃংগ, উদার আকাশ, উচ্ছ্বসিত নিঝরিণী— আশ্চর্য এ শোভা। অ্যাচিত ভালোবাসা অরণ্যের পুল্পব্ভি-সম অবিশ্রাম হতেছে বর্ষণ। চারি দিকে ভক্ত প্রজাগণ। তুমি আছ প্রীতিময়ী শিয়রে বসিয়া। উড়িবার আগে বুঝি জীবনবিহঙ্গ বিচিত্র-বর্ন পাখা করিছে বিস্তার ৷— ওই শোনো কাঠুরিয়া গান গায়-শোনা যাবে রাজ্যের সংবাদ।

কাঠ্যরিয়ার প্রবেশ ও গান ব'ধ্ব, তোমায় করব রাজা তর্বতলে। বনফর্লের বিনোদ-মালা দেব গলে। সিংহাসনে বসাইতে হৃদয়খানি দেব পেতে— অভিষেক করব তোমায় আঁথিজলে।

অগ্রসর হইয়া

কুমার**সেন।** 

বন্ধ্ৰ, আজি কী সংবাদ?

কাঠনুরিয়া।

ভালো নয় প্রভু!

জয়সেন কাল রাত্রে জন্মলায়ে দিয়েছে নন্দীগ্রাম, আজ আসে পাণ্ডুপনুর-পানে।

কুমারসেন।

হায় ভক্ত প্রজা মোর, কেমনে তোদের রক্ষা করি? ভগবান, নির্দায় কেন গো

নির্দোষ দীনের 'পরে?

স্মিতার প্রতি

কাঠ্মরিয়া।

জননী, এনেছি

কাষ্ঠভার, রাখি শ্রীচরণে।

সর্মিতা।

বেঁচে থাকো।

### মধ্জীবীর প্রবেশ

কুমারসেন।

কী সংবাদ?

মধুজীবী।

সাবধানে থেকো য্বরাজ!
তোমারে যে ধরে দেবে জীবিত কি মৃত প্রস্কার পাইবে সে. ঘোষণা করেছে যুধাজিং। বিশ্বাস কোরো না কারে প্রভূ!

কুমারসেন।

বিশ্বাস করিয়া মরা ভালো। অবিশ্বাস কাহারে করিব? তোরা সব অন্রক্ত বন্ধ্ব মোর সরলহুদয়।

মধ্,জীবী।

মা-জননী,

এনেছি সণ্ডয় করে কিছ বনমধ্—

দয়া করে করো মা গ্রহণ।

সূমিতা।

ভগবান

মঙ্গল কর্ন তোর!

[মধ্জীবীর প্রস্থান

শিকারীর প্রবেশ

শিকারী।

জয় হোক প্রভূ!
ছাগ-শিকারের তরে যেতে হবে দ্র
গিরিদেশে, দ্রগম সে পথ। তব পদে
প্রণাম করিয়া যাব। জয়সেন গৃহ
মোর দিয়েছে জ্বালায়ে!

কুমারসেন। শিকারী।

ধিক্ সে পিশাচ!
আমরা শিকারী। যতদিন বন আছে
আমাদের কে পারে করিতে গৃহহীন?
কিছ্ খাদ্য এনেছি জননী, দরিদ্রের
তুচ্ছ উপহার। আশীর্বাদ করো যেন
ফিরে এসে আমাদের য্বরাজে দেখি
সিংহাসনে।

কুমারসেন।

বাহ্ব বাড়াইয়া এসো তুমি, এসো আলিঙ্গনে।

িশকারীর প্রস্থান

ওই দেখো পল্লব ভোদয়া পড়িতেছে রবিকররেখা। যাই নিঝ'রের ধারে, স্নানসন্ধ্যা করি সমাপন। শিলাতটে বসে বসে কতক্ষণ দেখি আপনার ছায়া, আপনারে ছায়া বলে মনে হয়। নদী হয়ে গেছে চলে এই নিঝ'রিণী হিচ্ছে-প্রমোদবন দিয়ে। ইচ্ছা করে ছায়া মোর ভেসে যায় স্লোতে, যেথা সেই সন্ধ্যাবেলা বসে থাকে তীরতর্ত্বলে

ইলা— তার ম্লান ছায়াখানি সঙ্গে নিয়ে চিরকাল ভেসে যায় সাগরের পানে। থাক্ থাক্ কল্পনা-স্বপন। চলো বোন. যাই নিত্য কাজে। ওই শোনো চারি দিকে অরণ্য উঠেছে জেগে বিহঙ্গের গানে।

### সপ্তম দৃশ্য

গ্রিচ্ছ। প্রমোদবন

বিক্রমদেব ও অমরুরাজ

অমর্রাজ। তোমারে করিন, সমপ্ণ যাহা আছে মোর। তুমি বার, তুমি রাজ-আধরাজ। তব যোগ্য কন্যা মোর, তারে লহো তুমি। সহকার মার্ধবিকা-লতার আশ্রয়। ক্ষণেক বিলম্ব করো. মহারাজ, তারে দিই পাঠাইয়া।

বিক্রমদেব।

কী মধ্বর শান্তি হেথা! চিরন্তন অরণ্য আবাস, সুখস্কুত ঘনচ্ছায়া, নিঝরিণী নিরন্তরধর্নন। শান্তি যে শতিল এত, এমন গম্ভীর, এমন নিস্তব্ধ তবু এমন প্রবল, উদার সম্ভূ-সম্ বহুদিন ভূলে ছিন, যেন। মনে হয়, আমার প্রাণের অনন্ত অনলদাহ সেও যেন হেথা হারাইয়া ডুবে যায়, না থাকে নির্দেশ--এত ছায়া, এত স্থান, এত গভীরতা! এমনি নিভৃত সুখ ছিল আমাদের— গেল কার অপরাধে? আমার কি তার? যারই হোক—এ জনমে আর কি পাব না? যাও তবে! একেবারে চলে যাও দ্রে! জীবনে থেকো না জেগে অনুতাপ রূপে! দেখা যাক যদি এইখানে—সংসারের নির্জন নেপথ্যদেশে পাই নব প্রেম, তেমনি অতলম্পর্শ, তেমনি মধুর।

সখীর সহিত ইলার প্রবেশ এ কী অপর্প ম্তি! চরিতার্থ আমি। আসন গ্রহণ করো দেবী! কেন মৌন, নতশির, কেন ম্লানম্খ, দেহলতা কম্পিত কাতর? কিসের বেদনা তব?

### নতজান্

ইলা। শ্রনিয়াছি মহারাজ-অধিরাজ তুমি সসাগরা ধরণীর পতি। ভিক্ষা আছে তোমার চরণে।

বিক্রমদেব। উঠ উঠ হে স্কুন্দরী!
তব পদস্পশ্যোগ্য নহে এ ধরণী,
তুমি কেন ধ্লায় পতিত? চরাচরে
কিবা আছে অদেয় তোমারে?

ইলা।

পিতা মোরে দিয়াছেন সর্পপ তব হাতে:
আপনারে ভিক্ষা চাহি আমি। ফিরাইয়া
দাও মোরে। কত ধন রত্ন রাজ্য দেশ
আছে তব. ফেলে রেখে যাও মোরে এই
ভূমিতলে। তোমার অভাব কিছু, নাই।
বিক্রমদেব।
আমার অভাব নাই? কেমনে দেখাব
গোপন হৃদয়? কোথা সেথা ধনরত্ন?
কোথা সসাগরা ধরা? সব শ্নাময়।

রাজ্যধন না থাকিত যদি, শুধু তুমি

থাকিতে আমার--

উঠিয়া

ইলা। লহো তবে এ জীবন।
তোমরা যেমন ক'রে বনের হরিণী
নিয়ে যাও. ব্কে তার তীক্ষ্য তীর বি'ধে,
তেমনি হৃদয় মোর বিদীর্ণ করিয়া
জীবন কাড়িয়া আগে, তার পরে মোরে
নিয়ে যাও।

বিক্রমদেব। কেন দেবী, মোর 'পরে এত অবহেলা? আমি কি নিতান্ত তব যোগ্য নহি? এত রাজ্য দেশ করিলাম জয়, প্রার্থনা করেও আমি পাব না কি তব্দ হৃদয় তোমার?

ইলা। সে কি আর আছে মোর? সমস্ত সংপেছি যারে, বিদায়ের কালে হুদয় সে নিয়ে চলে গেছে, বলে গেছে— ফিরে এসে দেখা দেবে এই উপবনে। কতদিন হল: বনপ্রান্তে দিন আর কাটে নাকো। পথ চেয়ে সদা পড়ে আছি: যদি এসে দেখিতে না পায়, ফিরে যায়. আর যদি ফিরিয়া না আসে! মহারাজ. কোথা নিয়ে যাবে? রেখে যাও তার তরে যে আমারে ফেলে রেখে গেছে।

বিক্রমদেব।

না জানি সে কোন্ ভাগ্যবান! সাবধান, অতিপ্রেম

সহে না বিধির। শুন তবে মোর কথা। এক কালে চরাচর তুচ্ছ করি আমি শুধু ভালোবাসিতাম: সে প্রেমের 'পরে পড়িল বিধির হিংসা, জেগে দেখিলাম চরাচর পড়ে আছে, প্রেম গেছে ভেঙে। বসে আছ যার তরে কী নাম তাহার?

কাশ্মীরের যুবরাজ— কুমার তাহার रेला। नाम।

বিক্রমদেব।

কুমার !

रेना।

তারে জান তুমি! কেই বা না জানে! সমস্ত কাশ্মীর তারে দিয়েছে হাদয়।

বিক্রমদেব।

কুমার? কাশ্মীরের যুবরাজ? रेना। সেই বটে মহারাজ! তার নাম সদা

धर्बनिट्र • एको पिरक । एका मार्ति एम वन्ध्र वर्षि !

মহৎ সে, ধরণীর যোগ্য অধিপতি।

বিক্রমদেব।

তাহার সোভাগ্যরবি গেছে অস্তাচলে, ছাড়ো তার আশা। শিকারের মৃগ-সম সে আজ তাড়িত, ভীত, আশ্রয়বিহীন, গোপন অরণ্যছায়ে রয়েছে লুকায়ে। কাশ্মীরের দীনতম ভিক্ষাজীবী আজ সুখী তার চেয়ে।

ইলা।

কী বলিলে মহারাজ?

বিক্যদেব।

তোমরা বিসয়া থাক ধরাপ্রান্তভাগে, শ্বু ভালোবাস। জান না বাহিরে বিশ্বে গরজে সংসার, কর্মস্রোতে কে কোথায় ভেসে যায়, ছলছল বিশাল নয়নে তোমরা চাহিয়া থাক। বৃথা তার আশা।

**टेला।** সত্য বলো মহারাজ, ছলনা কোরো না। জেনো এই অতিক্ষ্ম রমণীর প্রাণ শ্বধ্ব আছে তারি তরে, তারি পথ চেয়ে। কোন্ গৃহহীন পথে কোন্ বনমাঝে কোথা ফিরে কুমার আমার? আমি যাব,

বলে দাও—গৃহ ছেড়ে কখনো যাই নি—
কোথা যেতে হবে? কোন্ দিকে, কোন্ পথে?
বিদ্রোহী সে, রাজসৈন্য ফিরিতেছে সদা
সন্ধানে তাহার।

वेला ।

বিক্রমদেব।

তোমরা কি বন্ধ্ননহ
তার? তোমরা কি রক্ষা করিবে না তারে,
রাজপর ফিরিতেছে বনে, তোমরা কি
রাজা হয়ে দেখিবে চাহিয়া? এতট্বকু
দয়া নেই কারো? প্রিয়তম, প্রিয়তম,
আমি তো জানি নে, নাথ, সংকটে পড়েছ—
আমি হেথা বসে আছি তোমার লাগিয়া।
অনেক বিলম্ব দেখে মাঝে মাঝে মনে
চকিত বিদার্ং-সম বেজেছে সংশয়।—
শ্বনেছিন, এত লোক ভালোবাসে তারে,
কোথা তারা বিপদের দিনে? তুমি নাকি
প্রিবীর রাজা? বিপদ্নের কেহ নহ?
এত সৈন্য, এত ষশ, এত বল নিয়ে
দ্রের বসে রবে? তবে পথ বলে দাও।
জীবন সাপিব একা অবলা রমণী।

বিক্রমদেব।

কী প্রবল প্রেম! ভালোবাসো ভালোবাসো
এর্মান সবেগে চির্রাদন। যে তোমার
হৃদয়ের রাজা, শ্বুখ্ব তারে ভালোবাসো।
প্রেমস্বর্গ চ্যুত আমি, তোমাদের দেখে
ধন্য হই। দেবী, চাহি নে তোমার প্রেম।
শ্বুক শাখে ঝরে ফ্বুল, অন্য তর্ব হতে
ফ্বল ছিড়ে নিয়ে তারে কেমনে সাজাব?
আমারে বিশ্বাস করো—আমি বন্ধ্ব তব।
চলো মোর সাথে, আমি তারে এনে দেব।
সিংহাসনে বসায়ে কুমারে, তার হাতে
সর্পি দিব তোমারে কুমারী।

**ट्रेला**।

মহারাজ, প্রাণ দিলে মোরে। যেথা যেতে বল, যাব। এসো তবে প্রস্তুত হইয়া। যেতে হবে

বিক্রমদেব।

[ইলা ও সখীর প্রস্থান

যুন্ধ নাহি
ভালো লাগে। শান্তি আরো অসহ্য দ্বিগ্ন্ণ।
গ্হহীন পলাতক, তুমি স্বুখী মোর
চেয়ে। এ সংসারে যেথা যাও, সাথে থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম, দেবতার
ধ্রুবদ্দিউ-সম; পবিত্র কিরণে তারি

কাশ্মীরের রাজধানী-মাঝে।

দীপিত পায় বিপদের মেঘ, স্বর্ণময়
সম্পদের মতো। আমি কোন্ সন্থে ফিরি
দেশ-দেশান্তরে, স্কল্থে বহে জয়ধনজা,
অন্তরেতে অভিশপত হিংসাতপত প্রাণ।
কোথা আছে কোন্ স্নিশ্ধ হৃদয়ের মাঝে
প্রস্ফর্টিত শা্দ্র প্রেম শিশিরশীতল।
ধন্রে দাও, প্রেমময়ী, পা্ণা অপ্রাক্ললে
এ মালন হস্ত মোর রক্তকলা্রিত।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। রাহ্মণ এসেছে মহারাজ, তব সাথে সাক্ষাতের তরে।

বিক্রমদেব। নিয়ে এসো, দেখা যাক।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। রাজার দোহাই, ব্রাহ্মণেরে রক্ষা করো।

বিক্রমদেব। একি! তুমি! কোথা হতে এলে! অন্ক্ল দৈব মোর 'পরে! তুমি বন্ধ্রত্ন মোর!

দেবদত্ত। তাই বটে মহারাজ, রত্ন বটে আমি!

অতি যত্নে বন্ধ করে রেখেছিলে তাই।
ভাগাবলে পলায়েছি খোলা পেয়ে দ্বার!
আবার দিয়ো না সাপি প্রহরীর হাতে
রত্নতম। আমি শুধ্ব বন্ধ্রক্ন নহি.
ব্রাহ্মণীর দ্বামীরক্ন আমি। সে কি হায়

এতদিন বে'চে আছে আর! বিক্রমদেব। একি কথা!

> আমি তো জানি নে কিছু, এতদিন রুদ্ধ আছ তুমি!

দেবদন্ত। তুমি কী জানিবে মহারাজ!
তোমার প্রহরী দুটো জানে। কত শাস্ত্র
বলি তাহাদের, কত কাব্যকথা, শুনে
মুর্থ দুটো হাসে। একদিন বর্ষা দেখে
বিরহব্যথায় মেঘদ্ত কাব্যখানা
শুনালেম দোঁহে ডেকে; গ্রাম্য মুর্থ দুটো
প্রভিল কাত্র হয়ে নিদ্রার আবেশে।

তর্থান ধিক্কারভরে কারাগার ছাড়ি আসিন, চলিয়া। বেছে বেছে ভালো লোক দিয়েছিলে বিরহী এ ব্রাহ্মণের 'পরে! এত লোক আছে স্থা, অধীনে তোমার.

শাস্ত্র বোঝে এমন কি ছিল না দ্বজন? বিক্রমদেব। বন্ধ্বর, বড়ো কণ্ট দিয়েছে তোমারে।

সম্বিচত শাহ্নিত দিব তারে, যে পাষণ্ড

রেখেছিল রুবিয়া তোমায়। নিশ্চয় সে কুরমতি জয়সেন।

দেবদত্ত।

শাস্তি পরে হবে।
আপাতত যুন্ধ রেখে অবিলম্বে দেশে
ফিরে চলো। সত্য কথা বলি মহারাজ,
বিরহ সামান্য ব্যথা নয় এবার তা
পেরেছি বুঝিতে। আগে আমি ভাবিতাম
শুধ্ব বড়ো বড়ো লোক বিরহেতে মরে।
এবার দেখেছি, সামান্য এ রাক্ষণের
ছেলে, এরেও ছাড়ে না পঞ্চবাণ; ছোটো
বড়ো করে না বিচার।

বিক্রমদেব।

যম আর প্রেম
উভয়েরই সমদ্ঘি সর্বভূতে। বন্ধ্র,
ফিরে চলো দেশে। কেবল যাবার আগে
এক কাজ বাকি আছে। তুমি লহো ভার।
অরণ্যে কুমারসেন আছে ল্কাইয়া,
হিচ্ড্রাজের কাছে সন্ধান পাইবে
সথে, তার কাছে যেতে হবে। বোলো তারে,
আর আমি শর্রু নহি। অস্ব ফেলে দিয়ে
বসে আছি প্রেমে বন্দী করিবারে তারে।
আর স্থা- আর কেহ যদি থাকে সেথা —
যদি দেখা পাও আর কারো—

দেবদত্ত।

তাঁর কথা জাগিতেছে হৃদয়ে সতত।
এতক্ষণ বালি নাই কিছ্। মুখে যেন
সরে না বচন। এখন তাঁহার কথা
বচনের অতীত হয়েছে। সাধনী তিনি,
তাই এত দৃঃখ তাঁর। তাঁরে মনে করে
মনে পড়ে পুণাবতী জানকীর কথা।
চলিলাম তবে।

জানি, জানি-

বিক্রমদেব।

বসন্ত না আসিতেই
আগে আসে দক্ষিণপবন, তার পরে
পল্লবে কুসনুমে বনশ্রী প্রফন্ল হয়ে
ওঠে। তোমারে হেরিয়া আশা হয় মনে,
আবার আসিবে ফিরে সেই প্রোতন
দিন মোর, নিয়ে তার সব সুখভার।

## অভ্য দৃশ্য

#### অরণা

### কুমারের দুইজন অনুচর

প্রথম। হ্যা দেখ্ মাধ্র, কাল যে স্বংনটা দেখল্ম তার কোনো মানে ভেবে পাচছি নে। শহরে গিয়ে দৈবিজ্ঞি ঠাকুরের কাছে গ্রনিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

দিবতীয়। কী স্বপন্টা বলু তো শ্রনি।

প্রথম। যেন এক জন মহাপ্রর্ষ ঐ জল থেকে উঠে আমাকে তিনটে বড়ো বড়ো বেল দিতে এল। আমি দুটো দু হাতে নিলুম, আর-একটা কোথায় নেব ভাবনা পড়ে গেল।

দ্বিতীয়। দূর মূর্খ, তিনটেই চাদরে বে'ধে নিতে হয়।

প্রথম। আরে, জেগে থাকলে তো সকলেরই বৃদ্ধি জোগায়— সে সময়ে তুই কোথায় ছিলি? তার পর শোন্-না; সেই বাকি বেলটা মাটিতে পড়েই গড়াতে আরুল্ড করলে, আমি তার পিছন পিছন ছ্টল্ম। হঠাৎ দেখি যুবরাজ অশথতলায় বসে আহ্নিক করছেন। বেলটা ধপ্ করে তাঁর কোলের উপরে গিয়ে লাফিয়ে উঠল। আমার ঘুম ভেঙে গেল।

দিবতীয়। এটা আর ব্রুবতে পার্রাল নে? যুবরাজ শিগ্রির রাজা হবে। প্রথম। আমিও তাই ঠাউরেছিল্ম। কিন্তু আমি যে দ্বটো বেল পেল্ম, আমার কী হবে? দ্বিতীয়। তোর আবার হবে কী? তোর খেতে বেগ্নুন বেশি করে ফলবে। প্রথম। না ভাই আমি ঠাউরে রেখেছি আমার দুই প্রভুর-সন্তান হবে।

শ্বিতীয়। হ্যা দেখ্ ভাই, বললে পিন্তয় যাবি নে, কাল ভারি আশ্চর্য কাণ্ড হয়ে গেছে। ঐ জলের ধারে বসে রামচরণে আমাতে চিণ্ড়ে ভিজিয়ে খাচ্ছিল্ম; তা আমি কথায় কথায় বলল্ম, আমাদের দোবেজী গ্ননে বলেছে য্বরাজের ফাঁড়া প্রায় কেটে এসেছে। আর দেরি নেই। এবার শিগ্গির রাজা হবে। হঠাৎ মাথার উপর কে তিন বার বলে উঠল 'ঠিক ঠিক ঠিক'। উপরে চেয়ে দেখি ডুম্বরের ভালে এতবড়ো একটা টিকটিকি!

#### রামচরণের প্রবেশ

প্রথম। কী খবর রামচরণ?

রামচরণ। ওরে ভাই, আজ একটা ব্রাহ্মণ এই বনের আশেপাশে যুবরাজের সন্ধান নিয়ে ফিরছিল। আমাকে ঘ্রারিয়ে ফিরিয়ে কত কথাই জিজ্ঞেসা করলে। আমি তেমনি বোকা আর-কি! আমিও ঘ্রিরয়ে ফিরিয়ে জবাব দিতে লাগল্বম। অনেক খোঁজ করে শেষকালে চলে গেল। তাকে আমি চিত্তলের রাস্তা দেখিয়ে দিল্বম। ব্রাহ্মণ না হলে তাকে আজ আর আমি আসত রাথতুম না।

দ্বিতীয়। কিন্তু তা হলে তো এ বন ছাড়তে হচ্ছে। বেটারা সন্ধান পেয়েছে দেখছি। প্রথম। এইখানে বসে পড়ো-না ভাই রামচরণ— দুটো গল্প করা যাক।

রামচরণ। যুবরাজের সঙ্গে আমাদের মা-ঠাকর্ন এই দিকে আসছেন। চল্ ভাই তফাতে গিয়ে বসি গে।

<u> প্র</u>হথান

কুমারসেন ও স্নিত্রার প্রবেশ কুমারসেন। শংকর পড়েছে ধরা। রাজ্যের সংবাদ নিতে গিয়েছিল বৃদ্ধ, গোপনে ধরিয়া ছদ্মবেশ। শত্রুচর ধরেছে তাহারে। নিয়ে গেছে জয়সেন-কাছে। শ্রুনিয়াছি চালতেছে নিষ্ঠার পাঁড়ন তার 'পরে— তব্ব সে অটল। একটি কথাও তারা পারে নাই মুখ হতে করিতে বাহির।

স্থামিতা। হায় বৃদ্ধ প্রভূবংসল! প্রাণাধিক ভালোবাস যারে সেই কুমারের কাজে স'পি দিলে তোমার কুমারগত প্রাণ।

কুমারসেন। এ সংসারে সব চেয়ে বন্ধ্র সে আমার,
আজনেমর সখা। আপনার প্রাণ দিয়ে
আড়াল করিয়া, চাহে সে রাখিতে মোরে
নিরাপদে। অতিবৃদ্ধ ক্ষীণ জীর্ণ দেহ,
কেমনে সে সহিছে যন্ত্রণা! আমি হেথা
সূথে আছি লুকায়ে বসিয়া!

স্ক্রিয়া। আমি যাই
ভাই! ভিখারিনীবেশে সিংহাসনতলে
গিয়া শংকরের প্রাণভিক্ষা মেগে আসি।

কুমারসেন। বাহির হইতে তারা আবার তোমারে দিবে ফিরাইয়া। তোমার পিতার রাজ্য হবে নতশির। বজ্রসম বাজিবে সে মর্মে গিয়ে মোর।

চরের প্রবেশ

গত রাত্রে গিধ্ক্ট জনালায়ে দিয়েছে জয়সেন। গৃহহীন গ্রামবাসীগণ আশ্রয় নিয়েছে গিয়ে মন্দুর অরণ্য-মাঝে।

[ প্রস্থান

কুমারসেন। আর তো সহে না। ঘৃণা হয় এ জীবন করিতে বহন সহস্রের জীবন করিয়া ক্ষয়।

চর।

স্থামনা। চলো
মোরা দ্বই জনে যাই রাজসভা-মাঝে—
দেখিব কেমনে, কোন্ছলে, জালন্ধর
স্পর্শ করে কেশ তব।

কুমারসেন।

'প্রাণ যায় সেও ভালো, তব্ব বন্দীভাবে
কখনো দিয়ো না ধরা।' পিতৃসিংহাসনে
বিসি বিদেশের রাজা দশ্ড দিবে মোরে
বিচারের ছল করি, এ কি সহ্য হবে?
অনেক সহেছি বোন, পিতৃপ্রেব্ধের
অপমান সহিব কেমনে!

সন্মিত্র। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। কুমারসেন।

. বলো বোন, বলো, 'তার চেয়ে
মৃত্যু ভালো।' এই তো তোমার যোগ্য কথা।
তার চেয়ে মৃত্যু ভালো! ভালো করে ভেবে
দেখো—বে'চে থাকা ভীর্তা কেবল। বলো,
এ কি সত্য নয়? থেকো না নীরব হয়ে,
বিষাদ-আনত নেত্রে চেয়ো না ভূতলে।
মৃখ তোলো, স্পন্ট করে বলো একবার,
ঘৃণিত এ প্রাণ লয়ে ল্কায়ে ল্কায়ে
নিশিদিন মরে থাকা, এক দণ্ড এ কি
উচিত আমার?

স্ক্ৰিয়তা।

ভাই-

কুমারসেন।

আমি রাজপ্র—
ছারখার হয়ে যায় সোনার কাশ্মীর,
পথে পথে বনে বনে ফিরে গৃহহীন
প্রজা, কে'দে মরে পতিপ্রহীনা নারী,
তব্ব আমি কোনোমতে বাঁচিব গোপনে?

সূর্মিত্রা।

তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।

কুমারসেন।

বলো, তাই বলো।

ভক্ত যারা অনুরক্ত মোর--- প্রতিদিন স্পিছে আপন প্রাণ নির্যাতন সহি। তব্ব আমি তাহাদের পশ্চাতে ল্বকায়ে জীবন করিব ভোগ! এ কি বেণ্চে থাকা!

সুমিগ্ৰা।

এর চেয়ে মৃত্যু ভালো।

কুমারসেন।

• বাঁচিলাম শ্বনে।
কোনোমতে রেখেছিন্ব তোমারি লাগিয়া
এ হীন জীবন, প্রত্যেক নিশ্বাসে মোর
নির্দোষের প্রাণবায়্ব করিয়া শোষণ।—
আমার চরণ ছব্বা করহ শপথ
যে কথা বালব তাহা করিবে পালন
যতই কঠিন হোক।

স্ক্মিত্রা। কুমারসেন। করিন্ম শপথ।

এ জীবন দিব বিসর্জন। তার পরে
তুমি মোর ছিমম্ব দিরে, নিজ হস্তে
জালন্ধর-রাজ-করে দিবে উপহার।
বিলিয়ো তাহারে— কাশ্মীরে অতিথি তুমি;
ব্যাকুল হয়েছ এত যে দ্রব্যের তরে
কাশ্মীরের য্বরাজ দিতেছেন তাহা
আতিথ্যের অর্ঘার্পে তোমারে পাঠায়ে।'
মোন কেন বোন? সঘনে কাঁপিছে কেন
চরণ তোমার? বোসো এই তর্তলে।
পারিবে না তুমি? একান্ত অসাধ্য এ কি?

তবে কি ভৃত্যের হঙ্গেত পাঠাইতে হবে

তুচ্ছ উপহার-সম এ রাজমস্তক?
সমস্ত কাশ্মীর তারে ফেলিবে যে রোষে
ছিন্নভিন্ন করি।

স্মিত্রর মূর্ছণ
ছিছি বোন! উঠ, উঠ!
পাষাণে হৃদয় বাঁধো। হোয়ো না বিহরল।
দর্ঃসহ এ কাজ— তাই তো তোমার 'পরে
দিতেছি দর্রহ ভার। অয়ি প্রাণাধিকে,
মহংহদয় ছাড়া কাহারা সহিবে
জগতের মহাক্রেশ যত? বলো বোন,
পারিবে করিতে?

সূর্মি<u>রা</u>।

পারিব।

কুমারসেন।

দাঁড়াও তবে। ধরো বল, তোলো শির। উঠাও জাগায়ে সমস্ত হৃদয়-মন। ক্ষ্বুদ্রনারী-সম আপন বেদনাভারে পোড়ো না ভাঙিয়া।

স্মিত্রা। অভাগিনী ইলা!

কুমারসেন।

তারে কি জানি নে আমি? হেন অপমান লয়ে সে কি মােরে কভু বাঁচিতে বলিত? সে আমার ধ্রবতারা মহংম্তার দিকে দেখাইছে পথ। কাল প্রিপমার তিথি মিলনের রাত। জীবনের গলানি হতে ম্বুড ধৌত হয়ে চির্রামলনের বেশ করিব ধারণ। চলা বােন, আগে হতে সংবাদ পাঠাই দ্তম্খে রাজসভা-মাঝে— কাল আমি যাব ধরা দিতে। তাহা হলে অবিলম্বে শংকর পাইবে ছাডা— বান্ধব আমার।

## নবম দৃশ্য

কাশ্মীর। রাজসভা

বিক্রমদেব ও চন্দ্রসেন

বিক্রমদেব। আর্য, তুমি কেন আজ নীরব এমন? মার্জনা তো করেছি কুমারে।

চন্দ্রসেন। তুমি তারে
মার্জনা করেছ। আমি তো এখনো তার
বিচার করি নি। বিদ্রোহী সে মোর কাছে।

এবার তাহার শাহিত দিব।

বিক্রমদেব। কোন্ শাস্তি করিয়াছ স্থির?

চন্দ্রসেন। সিংহাসন হতে তারে করিব বঞ্চিত।

বিক্রমদেব। অতি অসম্ভব কথা। সিংহাসন দিব তারে নিজ হস্তে আমি।

চন্দ্রসেন। কাশ্মীরের সিংহাসনে তোমার কী আছে অধিকার?

বিক্রমদেব। বিজয়ীর অধিকার।
চন্দ্রসেন। তুমি
হৈথা আছ বন্ধ্যভাবে অতিথির মতো।

বেষা আছু বন্ধুভাবে আতাধর মতো। কাশ্মীরের সিংহাসন কর নাই জয়। বি। বিনা যুদ্ধে করিয়াছে কাশ্মীর আমারে

বিক্রমদেব। বিনা যাদে করিয়াছে কাশ্মীর আমারে আত্মসমপর্ণি। যাদ্ধ চাও যাদ্ধ করো, রয়েছি প্রস্তুত। আমার এ সিংহাসন। যারে ইচ্ছা দিব।

চন্দ্রসেন। তুমি দিবে! জানি আমি
গবিত কুমারসেনে জন্মকাল হতে।
সে কি লবে আপনার পিতৃসিংহাসন
ভিক্ষার স্বর্পে? প্রেম দাও প্রেম লবে,
হিংসা দাও প্রতিহিংসা লবে, ভিক্ষা দাও
ঘূণাভরে পদাঘাত করিবে তাহাতে।

বিক্রমদেব। এত গর্ব যদি তার, তবে সে কি কভু ধরা দিতে মোর কাছে আপনি আসিত?

চন্দ্রসেন। তাই ভাবিতেছি, মহারাজ, নহে ইহা
কুমারসেনের মতো কাজ। দৃশ্ত যুবা
সিংহসম। সে কি আজ স্বেচ্ছায় আসিবে
শৃঙ্থল পরিতে গলে? জীবনের মায়া
এতই কি বলবান?

প্রহরীর প্রবেশ
প্রহরী। শিবিকার দ্বার
রুদ্ধ করি প্রাসাদে আসিছে যুবরাজ।
বিক্রমদেব। শিবিকার দ্বার রুদ্ধ?
চন্দ্রসেন। সে কি আর কং

সে কি আর কভু
দেখাইবে মুখ? আপনার পিতৃরাজ্যে
আসিছে সে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে; রাজপথে
লোকারণ্য চারি দিকে, সহস্রের আঁখি
রয়েছে তাকায়ে। কাশ্মীরললনা যত
গবাক্ষে দাঁড়ায়ে। উৎসবের প্র্ণচন্দ্র
চেয়ে আছে আকাশের মাঝখান হতে।
সেই চিরপরিচিত গ্রু পথ হাট

সরোবর মন্দির কানন, পরিচিত
প্রত্যেক প্রজার মুখ। কোন্ লাজে আজি
দেখা দিবে সবারে সে? মহারাজ, শোনো
নিবেদন। গীতবাদ্য বন্ধ করে দাও।
এ উৎসব উপহাস মনে হবে তার।
আজ রাত্রে দীপালোক দেখে ভাবিবে সে,
নিশীথতিমিরে পাছে লঙ্জা ঢাকা পড়ে
তাই এত আলো। এ আলোক শুধ্ব বর্ঝি
অপমার্নপিশাচের পরিহাসহাসি।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত।

জয়োস্তু রাজন্! কুমারের অন্বেষণে বনে বনে ফিরিয়াছি, পাই নাই দেখা। আজ শ্রনিলাম নাকি আসিছেন তিনি স্বেচ্ছায় নগরে ফিরি। তাই চলে এন্।

বিক্রমদেব।

করিব রাজার মতো অভ্যর্থনা তারে। তুমি হবে পুরোহিত অভিষেককালে। প্রিমিনিশীথে আজ কুমারের সনে ইলার বিবাহ হবে, করেছি তাহার

নগরের ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ

সকলে।

মহারাজ, জয় হোক।

প্রথম।

আশীর্বাদ, ধরণীর অধীশ্বর হও।
লক্ষ্মী হোন অচলা তোমার গৃহে সদা।
আজ যে আনন্দ তুমি দিয়েছ সবারে
বলিতে শকতি নাহি—লহো মহারাজ,
কৃতজ্ঞ এ কাশ্মীরের কল্যাণ-আশিস্।

রাজার মুহ্তকে ধান্যদূর্বা দিয়া আশীর্বাদ বিক্রমদেব। ধন্য আমি কৃতার্থ জীবন।

[ ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান

র্যাষ্টহন্তে কন্টে শংকরের প্রবেশ চন্দ্রসেনের প্রতি

শংকর।

মহারাজ !

এ কি সত্য? যুবরাজ আসিছেন নিজে শত্রকরে করিবারে আত্মসমর্পণ? বলো. এ কি সত্য কথা?

চন্দ্রসেন।

সতা বটে।

শংকর।

ধিক্,

সহস্র মিথ্যার চেয়ে এই সত্যে ধিক্!

হায় যুবরাজ, বৃদ্ধ ভৃত্য আমি তব, সহিলাম এত যে যন্ত্রণা, জীর্ণ অস্থি চূর্ণ হয়ে গেল, মূকসম রহিলাম তব্ৰ. সে কি এরি তরে? অবশেষে তুমি আপনি ধরিলে বন্দীবেশ, কাশ্মীরের রাজপথ দিয়ে চলে এলে নতশিরে বন্দীশালা-মাঝে? এই কি সে রাজসভা পিতামহদের? যেথা বসি পিতা তব উঠিতেন ধরণীর সর্বোচ্চ শিখরে সে আজ তোমার কাছে ধরার ধুলার চেয়ে নীচে! তার চেয়ে নিরাশ্রয় পথ গৃহতুলা, অরণ্যের ছায়া সম্ভজ্বল, কঠিনপর্বতশ্রুগ অনুর্বরমরু রাজার সম্পদে প্র্ণ। চিরভৃত্য তব আজি দুর্দিনের আগে মরিল না কেন? ভালো হতে মন্দট্মকু নিয়ে, বৃদ্ধ, মিছে

বিক্রমদেব।

এ তব ক্রন্দন।

শংকর ৷

রাজন, তোমার কাছে আসি নি কাঁদিতে। স্বগীয় রাজেন্দ্রগণ রয়েছেন জাগি ওই সিংহাসন-কাছে. আজি তাঁরা শ্লানমুখ, লজ্জানতশির, তাঁরা ব্রাঝবেন মোর হৃদয়বেদনা।

বিক্রমদেব।

কেন মোরে শারু বলে করিতেছ ভ্রম? মিত্র আমি আজি।

শংকর।

অতিশয় দয়া তব জালন্ধরপতি! মার্জনা করেছ তুমি! দণ্ড ভালো মার্জনার চেয়ে।

বিক্রমদেব।

এর মতো

হেন ভক্ত বন্ধ, হায় কে আমার আছে? দেবদত্ত। আছে বন্ধু, আছে মহারাজ!

> বাহিরে হুলুখর্নি, শত্থধর্নি, কোলাহল শংকরের দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদন

> > প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী।

আসিয়াছে

দুয়ারে শিবিকা।

বিক্রমদেব।

বাদ্য কোথা, বাজাইতে বলো। চলো সখা, অগ্রসর হয়ে তারে অভার্থনা করি।

# সভামধ্যে শিবিকার প্রবেশ অগ্রসর হইয়া

বিক্রমদেব। এসো, এসো, বন্ধ্ব এসো।

স্বর্ণ থালে ছিল্লমন্ও লইয়া স্ক্রিমন্তার শিবিকাবাহিরে আগমন। সহসা সমস্ত বাদ্য নীরব

বিক্রমদেব।

স্থমিতা! স্থমিতা!

সূখী হও তুমি।

চন্দ্র**সেন।** সূমিগ্রা। এ কী, জননী স্বমিত্রা!

ফিরেছ সন্ধানে যার রাত্রিদিন ধরে
কাননে কান্তারে শৈলে রাজ্য ধর্ম দয়া
রাজলক্ষ্মী সব বিসজিয়া, যার লাগি
দিশ্বিদিকে হাহাকার করেছ প্রচার,
মল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে যারে,
লহো মহারাজ, ধরণীর রাজবংশে
শ্রেষ্ঠ সেই শির। আতিথ্যের উপহার
আপনি ভেটিলা যুবরাজ। প্র্ণ তব
মনস্কাম। এবে শান্তি হোক, শান্তি হোক
এ জগতে, নিবে যাক নরকাশ্নিরাশি—

উধর্বস্বরে মা গো জগৎজননী, দ্য়াময়ী, স্থান দাও কোলে।

! পতন ও মৃত্যু

ছু, টিয়া ইলার প্রবেশ

इला ।

এ কী! এ কী!

মহারাজ, কুমার আমার—

। यहा

অগ্রসর হইয়া

শংকর।

প্রভু, স্বামী, বংস, প্রাণাধিক, বৃদ্ধের জীবনধন, এই ভালো, এই ভালো! মুকুট পরেছ ত্রিম, এসেছ রাজার মতো আপনার সিংহাসনে। মৃত্যুর অমর রশ্মিরেখা উজ্জ্বল করেছে তব ভাল। এতদিন এ বৃদ্ধেরে রেখেছিল বিধি, আজি তব এ মহিমা দেখাবার তরে। গেছ তুমি প্র্ণাধামে—ভ্ত্য আমি চিরজনমের আমিও যাইব সাথে।

#### त्वीन्द्र-त्रह्मावनी ७

মাথা হইতে মুকুট ভূমে ফেলিয়া ধিক্ এ মুকুট! हन्द्रमन्।

ধিক্ এই সিংহাসন!

পাপীয়সী!

িসংহাসনে পদাঘা

রেবতীর প্রবেশ রাক্ষসী, পিশাচী, দ্রে হ, দ্রে হ— আমারে দিস নে দেখা

রেবতী।

এ রোষ রবে না চির্নদন।

[ প্রস্থান

#### নতজান,

বিক্রমদেব। দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের. তাই ব'লে মার্জনাও করিলে না? রেখে গেলে চির অপরাধী করে? ইহজন্ম নিত্য অশ্রজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি ক্ষমা তব; তাহারও দিলে না অবকাশ? দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠার. অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান!

# বিসর্জন

প্রকাশ : ১৮১০

শ্বান্ধর্থি উপন্যাসের প্রথমাংশ হইতে নাট্যাকারে রচিত' বিসর্জন (১২১৭) ধ্রুবর দিদি হাসি ও অপর্ণার বৃদ্ধ অন্ধ পিতা চরিত্র দুটি বির্দ্ধিত হয়ে এবং বহুনিবধ সংস্কারের পর কাব্যগ্রন্থাবলীতে (১৩০৩) প্রতীত হয়। ১৩০৬ বঙ্গান্দে প্রচারিত 'দ্বিতীয় সংস্করণ' মোটাম্টিভাবে কাব্যগ্রন্থাবলীর পাঠের অন্সরণ। ১৩৩৩ বঙ্গান্দে প্রচারিত সংস্করণে হাসি চরিত্র প্রনর্গ্রিত হলেও, পরবতীকালে রবীন্দ্রনাথ কাব্যগ্রন্থাবলী ও দ্বিতীয় সংস্করণের আধারে যে পাঠ প্রণয়ন করেন বর্তমান সংস্করণ তারই অনুসারী।

১৯৩৬ সালে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের জন্য কবি -কৃত স্ত্রীচরিত্র-বর্মকতি সংক্ষেপিত একটি সংস্করণ পরবতীবিদালে (১৯৬১) গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয়।

# উৎসগ

# শ্রীমান স্বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণাধিকেষ্

তোরি হাতে বাঁধা খাতা, তারি শ-খানেক পাতা অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে, মহ্নিতম্ককোটরবাসী চিন্তাকীট রাশি রাশি

পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে।

প্রবাসে প্রতাহ তোরে হদয়ে স্মরণ করে লিখিয়াছি নির্জন প্রভাতে,

মনে করি অবশেষে শেষ হলে ফিরে দেশে জন্মদিনে দিব তোর হাতে।

বর্ণনাট্য করি শোন্— একা আমি, গৃহকোণ, কাগজ-পত্তর ছড়াছড়ি।

দশ দিকে বইগ্বলি সণ্ণয় করিছে ধ্লি, আলস্যে যেতেছে গড়াগড়ি।

শ্যাহীন খাটখানা এক পাশে দেয় থানা প্রকাশিয়া কাঠের পাঁজর।

তারি পরে অবিচারে যাহা-তাহা ভারে ভারে স্ত্পাকারে সহে অনাদর।

চেয়ে দেখি জানালায় খালখানা শহুক্পপ্রায়, মাঝে মাঝে বেধে আছে জল,

এক ধারে রাশ রাশ অধ্মণন দীর্ঘ বাঁশ, তারি পৈরে বালকের দল।

ধরে মাছ, মারে ঢেলা— সারাদিন করে খেলা উভচর মানবশাবক।

মেয়েরা মাজিছে গাত্র অথবা কাঁসার পাত্র সোনার মতন ঝক্ ঝক্।

উত্তরে যেতেছে দেখা পড়েছে পথের রেখা শুক্ক সেই জলপথ-মাঝে—

বহু কণ্টে ডাক ছাড়ি চলেছে গোরুর গাড়ি, ঝিনি ঝিনি ঘণ্টা তারি বাজে।

কেহ দ্রত কেহ ধীরে কেহ যায় নতশিরে, কেহ যায় ব্রুক ফ্লোইয়া,

কেহ জীর্ণ টাট্র, চড়ি চিলিয়াছে তড়বড়ি দুই ধারে দু-পা দুলাইয়া। পরপারে গায়ে গায় অদ্রভেদী মহাকায় স্তব্ধচ্ছায় বট-অশুখেরা,

স্পিত বন-অঙ্কে তারি স্পুতপ্রায় সারি সারি কুড়েগর্নি বেড়া দিয়ে ঘেরা—

বিহণ্ডেগ মানবে মিলি আছে হোথা নিরিবিলি, ঘনশ্যাম পল্লবের ঘর—

সন্ধ্যাবেলা হোথা হতে ভেসে আসে বায়্স্লোতে গ্রামের বিচিত্র গীতস্বর।

প্রপ্রান্তে বর্নাশরে স্থোদয় ধীরে ধীরে, চারি দিকে পাখির ক্জন।

শঙ্খঘণ্টা ক্ষণপরে দ্র মন্দিরের ঘরে প্রচারিছে শিবের প্রজন।

যে প্রত্যুষে মধ্মাছি বাহিরায় মধ্ যাচি কুস্মুমকুঞ্জের দ্বারে দ্বারে

সেই ভোরবেলা আমি মানসকুহরে নামি আয়োজন করি লিখিবারে।

লিখিতে লিখিতে মাঝে পাখি-গান কানে বাজে, মনে আনে কাল প্রাতন—

ওই গান, ওই ছবি, তর্নুশিরে রাঙা রবি ওরা প্রকৃতির নিতাধন।

আদিকবি বাল্মীকিরে এই সমীরণ ধীরে ভঞ্জিভরে করেছে বীজন,

ওই মায়াচিত্রবং তর্লতা ছায়াপথ ছিল তাঁর পুণ্য তপোবন।

রাজধানী কলিকাতা তুলেছে স্পর্ধিত মাথা, প্রাতন নাহি ঘে'ষে কাছে।

কাষ্ঠ লোষ্ট্র চারি দিক, বর্তমান-আধ্বনিক আড়ন্ট হইয়া যেন আছে।

'আজ' 'কাল' দ্বটি ভাই মরিতেছে জন্মিয়াই, কলরব করিতেছে কত।

নিশিদিন ধ্লি প'ড়ে দিতেছে আচ্ছন্ন ক'রে চিরসত্য আছে যেথা যত।

জীবনের হানাহানি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি, মত নিয়ে বাক্য-বরিষন,

বিদ্যা নিয়ে রাতারাতি প্রথির প্রাচীর গাঁ**থি** প্রকৃতির গণ্ডি-বিরচন,

কেবলই ন্তনে আশ, সোন্দর্যেতে অবিশ্বাস উন্মাদনা চাহি দিনরাত— সে-সকল ভুলে গিয়ে কোণে বসে খাতা নিয়ে
মহানন্দে কাটিছে প্রভাত।

দক্ষিণের বারান্দায় বেড়াই ম্বুণ্ধের প্রায়, অপরাহে পড়ে তর্বচ্ছায়া—

কলপনার ধনগর্বল হৃদয়দোলায় দর্বল প্রতিক্ষণে লভিতেছে কায়া।

সেবি বাহিরের বায় বাড়ে তাহাদের আয়, ভোগ করে চাঁদের অমিয়—

ভেদ করি মোর প্রাণ জীবন করিয়া পান হইতেছে জীবনের প্রিয়।

এত তারা জেগে আছে নিশিদিন কাছে কাছে, এত কথা কয় শত স্বরে,

তাহাদের তুলনায় আর-সবে ছায়াপ্রায় আসে যায় নয়নের 'পরে।

আজ সব হল সারা, বিদায় লয়েছে তারা,
নৃত্ন বে'ধেছে ঘরবাড়ি—

এখন স্বাধীন বলে বাহিরে এসেছে চ'লে অন্তরের পিতৃগৃহ ছাড়ি।

তাই এতদিন পরে আজি নিজম্তি ধরে প্রবাসের বিরহবেদনা,

তোদের কাছেতে যেতে তোদিকে নিকটে পেতে জাগিতেছে একান্ত বাসনা।

সম্মুখে দাঁড়াব যবে 'কী এনেছ' বলি সবে যদ্যপি শুধাস হাসিমুখ,

খাতাখানি বের করে বলিব 'এ পাতা ভরে আনিয়াছি প্রবাসের সুখ।'

সেই ছবি মনে আসে— টেবিলের চারি পাশে গ্রিকত চোকি টেনে আনি,

শাব্ধর জন দর্ই-তিন. উধের্ব জবলে কেরোসিন, কেদারায় বসি ঠাকুরানী।

দক্ষিণের দ্বার দিয়ে বায়, আসে গান নিয়ে, কে'পে কে'পে উঠে দীপশিখা।

খাতা হাতে স্বর ক'রে অবাধে যেতেছি প'ড়ে, কেহ নাই করিবারে টীকা।

ঘণ্টা বাজে, বাড়ে রাত, ফুরায় ব'য়ের পাত, বাহিরে নিস্তব্ধ চারি ধার—

তোদের নয়নে জল করে আসে ছলছল শ্রনিয়া কাহিনী কর্ণার। তাই দেখে শত্বতে যাই, আনন্দের শেষ নাই,
কাটে রাত্রি স্বপন-রচনায়—
মনে মনে প্রাণ ভরি অমরতা লাভ করি
নীরব সে সমালোচনায়।

তার পরে দিনকত কেটে যায় এইমতো,
তার পরে ছাপাবার পালা।
মনুদ্রায়ন্ত হতে শেষে বাহিরায় ভদ্রবেশে,
তার পরে মহা ঝালাপালা।
রক্তমাংস-গন্ধ পেয়ে কিটিকেরা আসে ধেয়ে,
চারি দিকে করে কাড়াকাড়ি।
কেহ বলে, 'ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি।'

শির নাড়ি কেহ কহে, 'সব-স্কুদ্ধ মন্দ নহে, ভালো হত আরো ভালো হলে।' কেহ বলে, 'আয়্হীন বাঁচিবে দ্ব-চারি দিন, চিরদিন রবে না তা ব'লে।' কেহ বলে, 'এ বহিটা লাগিতে পারিত মিঠা হত যদি অন্য কোনোর্প।' যার মনে যাহা লয় সকলেই কথা কয়, আমি শ্ব্ধ বসে আছি চুপ।

ল'য়ে নাম, ল'য়ে জাতি বিশ্বানের মাতামাতি,
৩-সকল আনিস নে কানে।
আইনের লোহ-ছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে,
প্রাণ শৃধ্ব পায় তাহা প্রাণে।
হাসিম্থে স্নেহভরে সাঁপিলাম তোর করে,
ব্বিষয়া পড়িবি অন্বাগে।
কে বোঝে কে নাই বোঝে ভাব্ক তা নাহি খোঁজে,
ভালো যার লাগে তার লাগে।

—রবিকাকা

### নাটকের পাত্রগণ

গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপ্রুরার রাজা

নক্ষ্যুরায় গোবিন্দমাণিক্যের কনিষ্ঠ দ্রাতা

রঘ্পতি রাজপ্ররোহিত

জয়সিংহ রঘ্বপতির পালিত রাজপ্ত য্বক, রাজমন্দ্রের সেবক

চাঁদপাল দেওয়ান নয়নরায় সেনাপতি

ধুব রাজপালিত বালক

মন্ত্রী পোরগণ

গ্নণবতী মহিষী অপূর্ণা ভিখারিনী



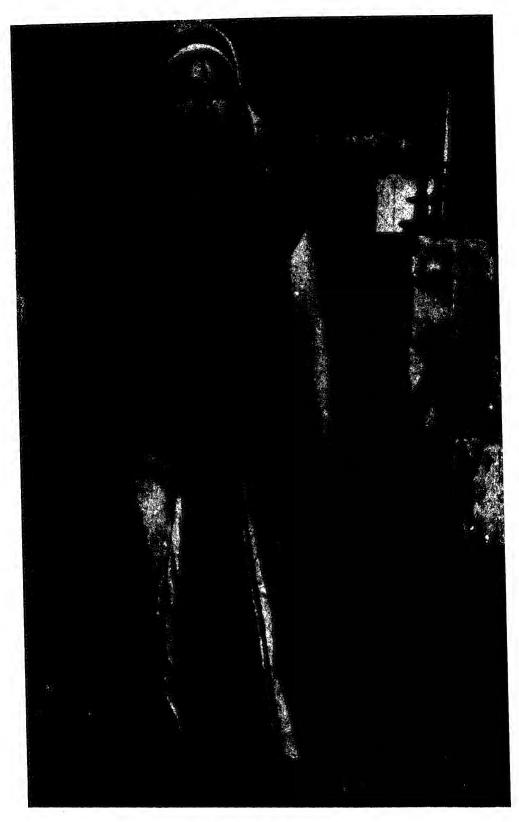

জয়সিংহের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৩

#### পথম অঙক

### প্রথম দৃশ্য

# মন্দির

#### গ্ৰবতী

গ্ৰুণবতী। মার কাছে কী করেছি দোষ! ভিখারী যে, সন্তান বিক্রয় করে উদরের দায়ে, তারে দাও শিশ্ব—পাপিষ্ঠা যে, লোকলাজে সন্তানেরে বধ করে, তার গর্ভে দাও পাঠাইয়া অসহায় জীব। আমি হেথা সোনার পালঙ্কে মহারানী, শত শত দাস দাসী সৈন্য প্রজা ল'য়ে বসে আছি তপ্ত বক্ষে শা্ধ্য এক শিশা্র পরশ লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে অন,ভব—এই বক্ষ, এই বাহ, দুটি, এই কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে, বিরচিতে নিবিড় জীবনত নীড়, শুধু একটাুকু প্রাণকাণকার তরে। হেরিবে আমারে একটি ন্তন আঁখি প্রথম আলোকে, ফুটিবে আমারি কোলে কথাহীন মুখে অকারণ আনন্দের প্রথম হাসিটি! কুমারজননী মাতঃ, কোন্ পাপে মোরে করিলি বণ্ডিত মাতৃস্বর্গ হতে?

#### রঘ্পতির প্রবেশ

চিরদিন মার প্জা করি। জেনে শ্বনে কিছ্ম তো করি নি দোষ। প্রণ্যের শরীর মোর ব্যামী মহাদেবসম—তবে কোন্ দোষ দেখে আমারে করিল মহামায়া নিঃসন্তানশ্মশানচারিণী?

# রঘ্বপতি।

মার খেলা কে ব্ৰিতে পারে বলো? পাষাণতনয়া ইচ্ছাময়ী, সুখ দুঃখ তাঁরি ইচ্ছা। ধৈর্য ধরো। এবার তোমার নামে মার পূজা হবে। প্রসন্ন হইবে শ্যামা।

# দ্বিতীয় দুশ্য

#### রাজসভা

#### রাজা রঘুপতি ও নক্ষারায়ের প্রবেশ

#### সভাসদ গণ উঠিয়া

मकला। জয় হোক মহারাজ!

রঘ্বপতি। রাজার ভাণ্ডারে

এসেছি বলির পশ্ব সংগ্রহ করিতে।

মন্দিরেতে জীববলি এ বংসর হতে গোবিন্দমাণিকা।

হইল নিষেধ।

নয়নরায়। বলি নিষেধ!

মকী। নিষেধ !

নক্ষত্রায়। তাই তো! বলি নিষেধ!

রঘুপতি। এ কি স্বপেন শ্রনি?

গোবিন্দমাণিকা। স্বপন নহে প্রভু! এতদিন স্বপেন ছিন্,

আজ জাগরণ। বালিকার মূর্তি ধ'রে স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন.

জীবরক্ত সহে না তাঁহার।

রঘ্পতি। এতদিন

> সহিল কী করে? সহস্র বংসর ধ'রে রক্ত করেছেন পান, আজি এ অরুচি!

করেন নি পান। মুখ ফিরাতেন দেবী গোবিন্দমাণিক্য।

করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন।

রঘুপতি। মহারাজ, কী করিছ ভালো করে ভেবে দেখো। শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।

সকল শাস্তের বডো দেবীর আদেশ।

গোবিন্দমাণিকা। একে প্রান্তি, তাহে অহংকার! অজ্ঞ নর, রঘুপতি।

তুমি শ্বে শ্রনিয়াছ দেবীর আদেশ,

আমি শানি নাই?

নক্ষত্রায়। তাই তো, কী বলো মন্ত্রী—

এ বড়ো আশ্চর্য! ঠাকুর শোনেন নাই?

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী-আজ্ঞা নিত্যকাল ধর্বনিছে জগতে। সেই তো ব্যধরতম যেজন সে বাণী

भूति भूति ना।

রঘুপতি। পাষন্ড, নাগ্তিক তুমি! গোবিন্দমাণিক্য।

ঠাকুর, সময় নন্ট হয়। যাও এবে মন্দিরের কাজে। প্রচার করিয়া দিয়ো পথে যেতে যেতে, আমার বিপাররাজ্যে যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর প্জাচ্ছলে, তারে দিব নির্বাসনদণ্ড।

প্রেস্থান

রঘ্পতি। এই কি **হইল স্থির**?

গোবিন্দমাণিকা। স্থির এই।

উঠিয়া

রঘুপতি। তবে

উচ্ছন! উচ্ছন যাও!

ছুটিয়া আসিয়া

চাঁদপাল। হাঁ হাঁ! থামো! থামো!

গোবিন্দমাণিক্য। বোসো চাঁদপাল। ঠাকুর, বলিয়া যাও।

মনোব্যথা লঘ্ম করে যাও নিজ কাজে।

রঘুপতি। তুমি কি ভেবেছ মনে ত্রিপার-ঈশ্বরী তিপারার প্রজা? প্রচারিবে তাঁর 'পরে

ত্রেমার নিয়ম? হরণ করিবে তাঁর বিল? হেন সাধ্য নাই তব। আমি আছি

মায়ের সেবক।

নয়নরায়। ক্ষমা করো অধীনের

স্পর্ধা মহারাজ। কোন্ অধিকারে, প্রভু, জননীর বলি—

জননার বাল--

চাঁদপাল। শান্ত হও সেনাপতি।

মন্ত্রী। মহারাজ, একেবারে করেছ কি স্থির?

আজ্ঞা আর ফিরিবে না?

গোবিন্দর্মাণক্য। আর নহে মন্ত্রী,

বিলম্ব উচিত নহে বিনাশ করিতে

পাপ।

মন্ত্রী। পাপের কি এত পরমায়, হবে? কত শত বর্ষ ধরে যে প্রাচীন প্রথা

দেবতাচরণতলে বৃন্ধ হয়ে এল, সে কি পাপ হতে পারে?

রাজার নিরুত্তরে চিন্তা

নক্ষত্ররায়। তাই তো হে **মন্ত**ী,

সে কি পাপ হতে পারে?

মন্ত্রী। পিতামহগণ

এসেছে পালন করে যত্নে ভক্তিভরে সনাতন রীতি। তাঁহাদের অপমান

তার অপমানে।

রাজার চিন্তা

নয়নরায়। ভেবে দেখো মহারাজ,

যুগে যুগে যে পেয়েছে শতসহস্লের

রঘ্পতির প্রবেশ পা ধ্ইবার জল প্রভৃতি অগুসর করি**রা** 

জয়সিংহ। গ্রন্দেব!

রঘ্পতি।

যাও, যাও!

জয়সিংহ।

আনিয়াছি জল।

রঘ্নপতি।

থাক্, রেখে দাও জল।

জয়সিংহ। রঘ্বপতি।

কে চাহে

7.1

বসন ?

জয়সিংহ। রঘ্বপতি। অপরাধ করেছি কি?

আবার!

কে নিয়েছে অপরাধ তব?—

ঘোর কলি

এসেছে ঘনায়ে। বাহ্বল রাহ্সম রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়— সিংহাসন তোলে শির যজ্ঞবেদী-'পরে। হায় হায়, কলির দেবতা, তোমরাও চাট্কলার সভাসদ্-সম, নতশিরে রাজ-আজ্ঞা বহিতেছ? চতুর্ভুজা, চারি হস্ত আছ জোড় করি! বৈকুণ্ঠ কি আবার নিয়েছে কেড়ে দৈত্যগণ! গিয়েছে দেবতা যত রসাতলে! শ্ব্রু, দানবে মানবে মিলে বিশ্বের রাজত্ব দপে করিতেছে ভোগ? দেবতা না যদি থাকে, রাহ্মণ রয়েছে। রাহ্মণের রোষযজ্ঞে দণ্ড সিংহাসন হবিকাণ্ঠ হবে।

জয়সিংহের নিকটে গিয়া সন্দেহে বংস, আজ করিয়াছি রুক্ষ আচরণ তোমা-'পরে, চিত্ত বড়ো ক্ষুব্রুধ মোর।

জয়সিংহ। রঘুপতি। কী হয়েছে প্রভূ!

কী হয়েছে!

শ্বধাও অপমানিত গ্রিপ্রেশ্বরীরে। এই মুখে কেমনে বলিব কী হয়েছে!

জয়সিংহ।

কে করেছে অপমান?

রঘ্বপতি।

গোবিন্দমাণিক্য।

জয়সিংহ। রঘ্বপতি। গোবিন্দমাণিক্য! প্রভু, কারে অপমান ? কারে! তুমি, আমি, সর্বশাস্কা, সর্বদেশ,

সর্বকাল, সর্বদেশকাল-অধিষ্ঠান্ত্রী মহাকালী, সকলেরে করে অপ্যান ক্ষ্রু সিংহাসনে বসি। মার প্রজা-বলি নিষেধিল স্পর্ধাভরে।

জয়সিংহ। রঘূপতি।

গোবিন্দমাণিকা! হাঁ গো, হাঁ, তোমার রাজা গোবিন্দমাণিক্য! তোমার সকল-শ্রেষ্ঠ— তোমার প্রাণের অধীশ্বর! অকৃতজ্ঞ! পালন করিন, এত যত্নে স্নেহে তোরে শিশ্বকাল হতে. আমা-চেয়ে প্রিয়তর আজ তোর কাছে গোবিন্দমাণিকা!

জয়সিংহ।

প্রভু, পিতৃকোলে বসি আকাশে বাড়ায় হাত ক্ষ্বদ্র মুক্ধ শিশ্ব প্রণচন্দ্র-পানে—দেব, তুমি পিতা মোর. প্রশেশী মহারাজ গোবিন্দমাণিকা। কিন্তু একি বকিতেছি! কী কথা শ্রনিন্র! মায়ের পূজার বাল নিষেধ করেছে রাজা? এ আদেশ কে মানিবে?

রঘুপতি।

না মানিলে

নিৰ্বাসন।

জ্য়াসংহ।

মাতৃপ্জাহীন রাজা হতে নির্বাসন দণ্ড নহে। এ প্রাণ থাকিতে অসম্পূর্ণ নাহি রবে জননীর প্জো।

# ठजूर्थ मुभा

অতঃপুর

গুলবতী ও পরিচারিকা

গুৰুণবতী।

কী বলিস! মন্দিরের দুয়ার হইতে রানীর প্জার বলি ফিরায়ে দিয়াছে! এক দেহে কত মুন্ড আছে তার! কে সে म्बन्धः ?

পরিচারিকা। গ্ৰুণবতী।

বলিতে সাহস নাহি মানি— বলিতে সাহস নাহি? এ কথা বলিলি কী সাহসে? আমা-চেয়ে কারে তোর ভয়:

পরিচারিকা।

ক্ষমা করো। গুণবতী।

काल मान्धरवला हिन, तानी: কাল সন্থেবেলা বন্দীগণ করে গেছে স্তব, বিপ্রগণ করে গেছে আশীর্বাদ, ভত্যগণ করজোড়ে আজ্ঞা লয়ে গেছে— একরাত্রে উলটিল সকল নিয়ম! দেবী পাইল না পূজা, রানীর মহিমা

অবনত! ত্রিপর্রা কি স্বপনরাজ্য ছিল! ছরা করে ডেকে আন্ ব্রাহ্মণ-ঠাকুরে।

। সিংহাসনে পদা

#### গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গ্নবতী। মহারাজ, শ্ননিতেছ? মার দ্বার হতে আমার প্রজার বলি ফিরায়ে দিয়েছে।

গোবিন্দমাণিক্য। জানি তাহা।

গ্ন্পবতী। জান তুমি? নিষেধ কর নি তব্ন? জ্ঞাতসারে মহিষীর অপমান!

গোবিন্দমাণিক্য। তারে ক্ষমা করো প্রিয়ে!

গুণবতী। দয়ার শরীর

তব, কিল্তু মহারাজ, এ তো দয়া নয়—

এ শ্ব্ধ কাপ্ব্ব্যতা! দয়ায় দ্বর্বল

তুমি, নিজ হাতে দল্ড দিতে নাহি পার

যদি, আমি দল্ড দিব। বলো মোরে কে সে
অপরাধী।

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী, আমি। অপরাধ আর কিছ্ম নহে, তোমারে দিয়েছি ব্যথা এই অপরাধ।

গুণবতী। কী বলিছ মহারাজ!

গোবিন্দমাণিক্য। আজ

হতে, দেবতার নামে জীবরক্তপাত আমার ত্রিপ<sup>্</sup>ররাজ্যে হয়েছে নিষেধ।

গ্নুণবতী। কাহার নিষেধ?

গোবিন্দমাণিক্য। জননীর।

গ্ৰবতী। কে শ্ৰনেছে?

গোবিন্দমাণিক্য। আমি।

গ্র্ণবতী। তুমি! মহারাজ, শ্রুনে হাসি আসে। রাজশ্বারে এসেছেন ভুবন-ঈশ্বরী

জানাইতে আবেদন!

গোবিন্দমাণিক্য। হেসো না মহিষী। জননী আপনি এসে সন্তানের প্রাণে

বেদনা জানায়েছেন, আবেদন নহে।

গুন্বতী। কথা রেখে দাও মহারাজ! মান্দরের বাহিরে তোমার রাজ্য। মেথা তব আজ্ঞা নাহি চলে, সেথা আজ্ঞা নাহি দিয়ো।

গোবিন্দমাণিক্য। মার আজ্ঞা, মোর আজ্ঞা নহে।

গ্ন্পবতী। কেমনে জানিলে?

গোবিন্দমাণিক্য। ক্ষীণ দীপালোকে গৃহকোণে থেকে যায় অন্ধকার; সব পারে, আপনার ছায়া কিছ্মতে ঘ্রচাতে নারে দীপ। মানবের ব্রদ্ধি দীপসম, যত আলো করে দান তত রেখে দেয় সংশরের ছায়া। স্বর্গ হতে নামে যবে জ্ঞান, নিমেষে সংশয় ট্রটে। আমার হৃদয়ে সংশয় কিছ্মই নাই।

গুৰুণবতী।

শর্নিয়াছি আপনার পাপপর্ণ্য আপনার কাছে। তুমি থাকো আপনার অসংশয় নিয়ে— আমারে দ্বয়ার ছাড়ো, আমার প্জার বাল আমি নিয়ে যাই আমার মায়ের কাছে।

গোবিন্দমাণিক্য।

দেবী, জননীর আজ্ঞা পারি না লিংঘতে।

গ্ৰুণবতী।

আমিও পারি না।
মার কাছে আছি প্রতিশ্রুত। সেইমতো
যথাশাস্ত্র যথাবিধি প্র্জিব তাঁহারে।
যাও, তুমি যাও!

গোবিন্দমাণিক।

যে আদেশ মহারানী!

[ প্রস্থান

রঘ্পতির প্রবেশ গুরুণবতী। ঠাকুর, আমার প্জো ফিরায়ে দিয়েছে

মাতৃশ্বার হতে!

রঘ্বপতি।

মহারানী, মার প্জা
ফিরে গেছে, নহে সে তোমার। উঞ্চ্বৃত্ত
দরিদ্রের ভিক্ষালব্দ প্জা, রাজেন্দ্রাণী,
তোমার প্জার চেয়ে নান নহে। কিন্তু,
এই বড়ো সর্বনাশ, মার প্জা ফিরে
গেছে। এই বড়ো সর্বনাশ, রাজদর্প
ক্রমে স্ফীত হয়ে করিতেছে অতিক্রম
প্রিবীর রাজত্বের সীমা— বসিয়াছে
দেবতার ন্বার রোধ করি, জননীর
ভন্তদের প্রতি দৃই আঁখি রাঙাইয়া।

গ্ৰুণবতী।

কী হবে ঠাকুর?

রঘ্নপতি।

জানেন তা মহামায়া।
এই শ্ব্ধ্ব জানি— যে সিংহাসনের ছায়া
পড়েছে মায়ের দ্বারে, ফ্বংকারে ফাটিবে
সেই দদ্ভমগুখানি জলবিদ্বসম।
য্গে যুগে রাজপিতাপিতামহ মিলে
উধর্ব-পানে তুলিয়াছে যে রাজমহিমা
অস্তভেদী ক'রে, মুহুতের্ত হইয়া যাবে
ধ্লিসাৎ, বজ্বদীর্ণ, দক্ষ্য ঝঞ্জাহত।

গ্ৰুণবতী।

রক্ষা করো, রক্ষা করো প্রভূ!

র**ঘ্**পতি।

হা হা! আমি

রক্ষা করিব তোমারে! যে প্রবল রাজা দবর্গে মতের প্রচারিছে আপন শাসন ভূমি তাঁরি রানী! দেব-রান্ধণেরে যিনি— ধিক্, ধিক্ শতবার! ধিক্ লক্ষবার! কলির রান্ধণে ধিক্! রন্ধাপা কোথা! বার্থে রন্ধাতেজ শ্বের্বক্ষে আপনার আহত বৃশ্চিক-সম আপনি দংশিছে! মিথ্যা রন্ধা—আড়ন্বর!

পৈতা ছি'ড়িতে উদ্যত

গুণবতী।

কী কর! কী কর

দেব! রাখো, রাখো, দয়া করো নির্দোষীরে!

রঘ্পতি। গুণবতী। ফিরায়ে দে ব্রাহ্মণের অধিকার।

দিব।

যাও প্রভু, প্রজা করো মন্দিরেতে গিয়ে, হবে নাকো প্রজার ব্যাঘাত।

রঘুপতি।

যে আদেশ

রাজ-অধীশ্বরী! দেবতা কৃতার্থ হল তোমারি আদেশ-বলে, ফিরে পেল প্নন রাহ্মণ আপন তেজ। ধন্য তোমরাই, যতদিন নাহি জাগে কল্কি-অবতার।

•

[ প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য।

গোবিন্দমাণিক্যের প্রনঃপ্রবেশ অপ্রসন্ন প্রেয়সীর মুখ, বিশ্বমাঝে

সব আলো সব সূথ লা্ব্ত করে রাখে। উন্মনা-উৎসাক্ত চিত্তে ফিরে ফিরে আসি।

গুণবতী। যাও, যাও, এসো না এ গ্রে। অভিশাপ

আনিয়ো না হেথা।

গোবিন্দর্মাণক্য। প্রিয়তমে, প্রেমে করে

অভিশাপ নাশ, দয়া করে অকল্যাণ
দরে। সতীর হৃদয় হতে প্রেম গোলে
পতিগ্রে লাগে অভিশাপ।— যাই তবে
দেবী।

দেবী!

গ্ন্পবতী। গোবিন্দমাণিকা। ষাও! ফিরে আর দেখায়ো না মুখ। স্মরণ করিবে যবে. আবার আসিব।

[ প্রস্থানোন্ম,খ

পায়ে পডিয়া

গুণবতী। ক্ষমা করো, ক্ষমা করো নাথ! এতই কি হয়েছ নিষ্ঠুর রমণীর অভিমান ঠেলে চলে যাবে? জান না কি প্রিয়তম, ব্যর্থ প্রেম দেখা দেয় রোষের ধরিয়া ছন্মবেশ! ভালো, আপনার অভিমানে আপনি করিন, অপমান—ক্ষমা করো! প্রিয়তমে, তোমা-'পরে ট্রটিলে বিশ্বাস সেই দশ্ডে ট্রটিত জীবনবন্ধ। জানি প্রিয়ে, মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের সূর্য।

গর্ণবতী।

গোবিন্দমাণিকা।

মেঘ ক্ষণিকের। এ মেঘ কাটিয়া
যাবে, বিধির উদ্যত বজু ফিরে যাবে,
চিরদিবসের সূর্য উঠিবে আবার
চিরদিবসের প্রথা জাগায়ে জগতে,
অভয় পাইবে সর্বলোক—ভুলে যাবে
দ্ দশ্ভের দ্ঃস্বপন। সেই আজ্ঞা করো।
ব্রাহ্মণ ফিরিয়া পাক নিজ অধিকার,
দেবী নিজ প্রজা, রাজদশ্ড ফিরে যাক
নিজ অপ্রমন্ত মর্ত্য-অধিকার-মাঝে।

গোবিন্দমাণিকা।

ধর্মহানি ব্রাহ্মণের নহে অধিকার।
অসহায় জীবরস্ত নহে জননীর
প্রেজা। দেবতার আজ্ঞা পালন করিতে
রাজা বিপ্র সকলেরই আছে অধিকার।
ভিক্ষা, ভিক্ষা চাই! একান্ত মিন্তি করি

গু,ণবতী।

ভিক্ষা, ভিক্ষা চাই! একান্ত মিনতি করি চরণে তোমার প্রভু! চিরাগত প্রথা চিরপ্রবাহিত মৃত্তু সমীরণ-সম, নহে তা রাজার ধন— তাও জোড়করে সমন্ত প্রজার নামে ভিক্ষা মাগিতেছে মহিষী তোমার। প্রেমের দোহাই মানো প্রিয়তম! বিধাতাও করিবেন ক্ষমা প্রেম-আকর্ষণ-বশে কর্তব্যের কুটি।

গোবিন্দ্যাণিকা।

এই কি উচিত মহারানী? নীচ স্বার্থ,
নিষ্ঠুর ক্ষমতাদর্প, অন্ধ অজ্ঞানতা,
চিররক্তপানে স্ফীত হিংস্র বৃদ্ধ প্রথা—
সহস্র শন্তর সাথে একা যুদ্ধ করি;
শ্রান্তদেহে আসি গৃহে নারীচিত্ত হতে
অমৃত করিতে পান; সেথাও কি নাই
দরাস্থা! গৃহমাঝে প্লাপ্রেম বহে,
তারো সাথে মিশিয়াছে রক্তধারা! এত
রক্তস্রোত কোন্ দৈত্য দিয়েছে খ্লিয়া—
ভক্তিতে প্রেমেতে রক্ত মাখামাখি হয়,
ক্রুর হিংসা দয়াময়ী রমণীর প্রাণে
দিয়ে যায় শোণিতের ছাপ! এ শোণিত
তব্ব করিব না রোধ?

মুখ ঢাকিয়া

গ্ৰ্ণবতী। গোবিন্দমাণিক্য।

যাও, যাও তুমি!

হায় মহারানী, কর্তব্য কঠিন হয় তোমরা ফিরালে মুখ।

[ প্রস্থান

কাদিয়া উঠিয়া

গ,ুণবতী।

ওরে অভাগিনী.

এতদিন এ কী দ্রান্তি প্রেছিলি মনে!
ছিল না সংশয়মাত্র ব্যর্থ হবে আজ
এত অন্বরোধ. এত অন্বন্য়, এত
অভিমান। ধিক্, কী সোহাগে প্রহনীনা
পতিরে জানায় অভিমান! ছাই হোক
অভিমান তোর! ছাই এ কপাল! ছাই
মহিষীগরব! আর নহে প্রেমখেলা,
সোহাগক্রন্ন। ব্র্ঝিয়াছি আপনার
স্থান—হয় ধ্লিতলে নতশির, নয়
উধ্র্ফিণা ভজিগিনী আপনার তেজে।

### পঞ্চম দৃশ্য

#### মন্দির

#### একদল লোকের প্রবেশ

নেপাল। কোথায় হে, তোমাদের তিনশো পাঁঠা, একশো-এক মোষ! একটা টিকটিকির ছেণ্ডা নেজট্বকু পর্যন্ত দেখবার জো নেই। বাজনাবাদ্যি গেল কোথায়, সব যে হাঁ-হাঁ করছে। খরচপত্র করে পুজো দেখতে এলুম, আচ্ছা শাস্তি হয়েছে!

গণেশ। দেখ্, মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে অমন করে বিলস নে। মা পাঁঠা পায় নি. এবার জেগে উঠে তোদের এক-একটাকে ধরে ধরে মূখে পুরবে।

হার্। কেন! গেল বছরে বাছারা সব ছিলে কোথায়? আর, সেই ও বছর, যখন রত সাপ্প করে রানীমা প্রজা দিয়েছিল, তখন কি তোদের পায়ে কাঁটা ফ্রটেছিল? তখন একবার দেখে যেতে পার নি? রক্তে যে গোমতী রাঙা হয়ে গিয়েছিল। আর, অল্বক্ষ্বণে বেটারা এসেছিস, আর মায়ের খোরাক পর্যত বন্ধ হয়ে গেল! তোদের এক-একটাকে ধরে মার কাছে নিবেদন করে দিলে মনের খেদ মেটে।

কান্। আর ভাই, মিছে রাগ করিস। আমাদের কি আর বলবার মুখ আছে! তা হলে কি আর দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনি!

হার,। তা যা বলিস ভাই, অপ্পেতেই আমার রাগ হয় সে কথা সত্যি। সেদিন ও ব্যক্তি শালা পর্যন্ত উঠেছিল, তার বেশি যদি একটা কথা বলত, কিংবা আমার গায়ে হাত দিত, মাইরি বলছি, তা হলে আমি—

নেপাল। তা, নিয়ে আয় তোর মামাকে স্বন্ধ নিয়ে আয়, তোর দফাদারের দফা নিকেশ করে হার্। তা, আয়-না। জানিস? এখানকার দফাদার আমার মামাতো ভাই হয়।

নেপাল। তা, নিয়ে আয় তোর মামাকে স্কুদ্ধ নিয়ে আয়, তোর দফাদারের দফা নিকেশ করে **पिटे**।

হার্। তোমরা সকলেই শ্নলে!

গণেশ ও কান্। আর দূর কর্ ভাই, ঘরে চল্। আজ আর কিছুতে গা লাগছে না। এখন তোদের তামাশা তুলে রাখ্।

হারে। এ কি তামাশা হল! আমার মামাকে নিয়ে তামাশা! আমাদের দফাদারের আপনার বাবাকে নিয়ে-

গণেশ ও কান্। আর রেখে দে! তোর আপনার বাবা নিয়ে তুই আপনি মর্।

। সকলের প্রস্থান

রঘ্বপতি নয়নরায় ও জয়সিংহের প্রবেশ

মার 'পরে ভক্তি নাই তব? রঘ্বপতি।

নয়নরায়। হেন কথা

কার সাধ্য বলে? ভক্তবংশে জন্ম মোর।

সাধ্ব, সাধ্ব! তবে তুমি মায়ের সেবক, রঘুপতি।

আমাদেরই লোক।

প্রভু, মাতৃভক্ত যাঁরা নয়নরায়।

আমি তাঁহাদেরই দাস।

রঘুপতি। সাধ্ব! ভক্তি তব

> হউক অক্ষয়। ভক্তি তব বাহ্মাঝে কর্ক সঞ্চার অতি দ্বর্জায় শকতি। ভক্তি তব তরবারি কর্ত্বক শাণিত, বজুসম দিক তাহে তেজ। ভক্তি তব হৃদয়েতে কর্ক বসতি, পদমান

সকলের উচ্চে।

নয়নরায়। ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ

বার্থ হইবে না।

রঘ্বপতি। শুন তবে সেনাপতি, তোমার সকল বল করো একগ্রিত

মার কাজে। নাশ করো মাতৃবিদ্রোহীরে।

নয়নরায়। যে আদেশ প্রভু! কে আছে মায়ের শন্ন?

রঘ্বপতি। গোবিন্দমাণিক্য।

নয়নরায়। আমাদের মহারাজ?

রঘ্বপতি। লয়ে তব সৈন্যদল, আক্রমণ করো তারে।

ধিক্ পাপ-পরামশ ! প্রভু, একি নয়নরায়। পরীক্ষা আমারে?

রঘ্বপতি। পরীক্ষাই বটে। কার ভূতা তুমি, এবার পরীক্ষা হবে তার।

ছাড়ো চিন্তা, ছাড়ো ন্বিধা, কাল নাহি আর—

গ্রিপদ্ধরেশ্বরীর আজ্ঞা হতেছে ধর্নিত প্রলয়ের শৃংগ-সম—ছিল্ল হয়ে গেছে আজি সকল বন্ধন।

নয়নরায়।

নাই চিন্তা, নাই কোনো ন্বিধা। যে পদে রেখেছে দেবী, আমি তাহে রয়েছি অটল।

রঘ্পতি।

সাধ্ !

নয়নরায়।

এত আমি
নরাধম জননীর সেবকের মাঝে!
মোর 'পরে হেন আজ্ঞা! আমি হব
বিশ্বাসঘাতক! আপনি দাঁড়ায়ে আছে
বিশ্বমাতা হৃদয়ের বিশ্বাসের 'পরে,
সেই তাঁর অটল আসন— আপনি তা
ভাঙিতে বালবে দেবী আপনার মুথে?
তাহা হলে আজ যাবে রাজা, কাল দেবী—
মনুষাত্ব ভেঙে পড়ে যাবে জীণভিত্তি
অটালিকা-সম।

জয়সিংহ। রঘুপতি। ধন্য সেনাপতি, ধন্য!
ধন্য বটে তুমি। কিন্তু একি দ্রান্তি তব!
যে রাজা বিশ্বাসঘাতী জননীর কাছে,
তার সাথে বিশ্বাসের বন্ধন কোথায়?

নয়নরায়।

কী হইবে মিছে তকে? বুণিধর বিপাকে
চাহি না পড়িতে। আমি জানি এক পথ
আছে—সেই পথ বিশ্বাসের পথ। সেই
সিধে পথ বেয়ে চির্নাদন চলে যাবে
অবোধ অধম ভৃত্য এ নয়নরায়।

। প্রস্থান

জয়সিংহ।

চিন্তা কেন দেব? এমনি বিশ্বাসবলে মোরাও করিব কাজ। কারে ভর প্রভু! সৈন্যবলে কোন্ কাজ! অস্ত্র কোন্ ছার! যার 'পরে রয়েছে যে ভার, বল তার আছে সে কাজের। করিবই মার প্রজা যদি সত্য মায়ের সেবক হই মোরা। চলো প্রভু, বাজাই মায়ের ডঙকা, ডেকে আনি প্রবাসীগণে, মন্দিরের দ্বার খুলে দিই!— ওরে, আয় তোরা, আয়, আয়, অভয়ার প্রজা হবে— নির্ভাষে আয় রে তোরা মায়ের সন্তান! আয় প্রবাসী!

्राक् । द्वावण जाका, जिल्ल मध्य जिल्ला केंद्र। वांबात रूप वा बरण' कि किंगारि जिले त्रवृशकि ७ क्षत्रनिरहरत क्षरक्ष प्रपूर्ण उन्हरून देनके मान्त्र । क्वनित्त्र, मह निरंद कृषि क्यारम le। त्याचा जांत, त्याचा जरेपारम शिका । विचरता वात्र जांग-इरव। जानि खालम जब जल किया। भरन्य । जहां (क्य ठीकून ? वप्। नारतव नृरका वस कववात करकुवीकात निक कान्छ। sin i can anim i ant antiquistri. Cui the वीक 1 कार्य आहे जाति - विक देवक जान जारन जारन जीव ? अवर्थि क शरक्त कर्ना, जशरम शक्तम रकाव्यारम ? " जान्यः त्याचा कथा त्राप्य त्यः त्यप्तिम् त्यः, बाख् बाध् द्रारुम । का डेक्ट्रिय व्यक्तविक्तिकाराम क व्यक्तिया स्थापन मध्य एक्ट्र ता चानि । " হায়। সেই ভালো। অধনি আনাম বাবাড়ো-ভাইকে ভেকে विश्व व्यक्ति क्ष्मिक विश्वकार के विश्वकार विश्व (मरबारव) क्षेत्रकृ त्कावा ! (क्वारकारक) रक्षक वाक व्यक्त ्रम् काम निरम्रति ! —অন্ত চাই—তথু ভক্তি নয় !

'বিসজ'ন'-এর সেটজকপির একটি পৃ•ঠা রবীদ্দনাথ-কত্কি পরিমাজিত

#### প্রবাসীগণের প্রবেশ

অক্র। ওরে. আয় রে আয়! সকলে। জয় মা! হারু। আয় রে, মায়েরে সামনে বাহ**ু তুলে** নৃত্য করি।

গান

উলভিগ্নী নাচে রণরখেগ।
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে।
দশ দিক আঁধার ক'রে মাতিল দিক্বসনা,
জনুলে বহিশিখা রাণ্ডা-রসনা,
দেখে মরিবারে ধাইছে পতভেগ।
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লন্কাল তরাসে।
রাগ্ডা রক্তধারা ঝরে কালো অঙগ,
তিভুবন কাঁপে ভুর্ভুঙগে।

সকলে। জয় না!

গণেশ। আর ভয় নেই।

কান্। ওরে, সেই দক্ষিণদ'র মান্যুষগ্রলো এখন গেল কোথায়?

গণেশ। মায়ের ঐশ্বর্য বেটাদের সইল না! তারা ভেগেছে।

হার্। কেবল মায়ের ঐশ্বর্য নয়, আমি তাদের এমনি শাসিয়ে দিয়েছি, তারা আর এমুখে হবে না। বুঝলে অক্রদা, আমার মামাতো ভাই দফাদারের নাম করবামাত্র তাদের মুখ চুন হয়ে গেল।

অন্তর। আমাদের নিতাই সেদিন তাদের খুব কড়া কড়া দ্বটো কথা শ্নিরে দিয়েছিল। ঐ বার সেই ছ্বলৈপারা মুখ সেই বেটা তেড়ে উত্তর দিতে এসেছিল; আমাদের নিতাই বললে, 'ওরে, তোরা দক্ষিণদেশে থাকিস, তোরা উত্তরের কী জানিস? উত্তর দিতে এসেছিস, উত্তরের জানিস কী?' শ্বনে আমরা হেসে কে কার গায়ে পড়ি।

গণেশ। ইদিকে ঐ ভালোমান্মটি, কিন্তু নিতাইয়ের সঙ্গে কথায় আঁটবার জো নেই।

হারু। নিতাই আমার পিসে হয়।

কান্। শোনো একবার কথা শোনো। নিতাই আবার তোর পিসে হল কবে?

হার্। তোমরা আমার সকল কথাই ধরতে আরম্ভ করেছ! আচ্ছা, পিসে নয় তো পিসে নয়। তাতে তোমার স্থটা কী হল? আমার হল না বলে কি তোমারই পিসে হল?

#### রঘ্পতি ও জয়াসংহের প্রবেশ

রঘ্পতি। শ্নল্ম সৈন্য আসছে। জয়সিংহ, অস্ত্র নিয়ে তুমি এইখানে দাঁড়াও। তোরা আয়, তোরা এইখানে দাঁড়া। মন্দিরের দ্বার আগলাতে হবে। আমি তোদের অস্ত্র এনে দিচ্ছি।

গণেশ। অস্ত্র কেন ঠাকুর?

রঘ্পতি। মায়ের প্রজো বন্ধ করবার জন্যে রাজার সৈন্য আসছে।

হার,। সৈন্য আসছে! প্রভু, তবে আমরা প্রণাম হই।

কান,। আমরা ক'জনা, সৈন্য এলে কী করতে পারব?

**3619** 

হার্। করতে সবই পারি— কিম্তু সৈন্য এলে এখেনে জায়গা হবে কোথায়! লড়াই তো পরের কথা, এখানে দাঁড়াব কোনুখানে?

অক্রে। তোর কথা রেখে দে। দেখছিস নে প্রভুরাগে কাঁপছেন?— তা ঠাকুর, অন্মতি করেন তো আমাদের দলবল সমস্ত ডেকে নিয়ে আসি।

হার্। সেই ভালো। অমনি আমার মামাতো ভাইকে ডেকে আনি। কিন্তু, আর একট্ও বিলম্ব করা উচিত নয়।

[ সকলের প্রপ্থানোদ্যম

সরোধে

রঘ্পতি। দাঁড়া তোরা!

করজোড়ে

জয়সিংহ। যেতে দাও প্রভূ—প্রাণভয়ে ভীত এরা বৃদ্ধহীন, আগে হতে রয়েছে মরিয়া। আমি আছি মায়ের সৈনিক। এক দেহে সহস্র সৈন্যের বল। অস্ত্র থাক্ পড়ে। ভীরুদের যেতে দাও।

**স্ব**গত

রঘ্পতি। সে কাল গিয়েছে। অস্ত্র চাই, অস্ত্র চাই—শ্ব্ধ্ব ভব্তি নয়।

প্রকাশ্যে

জয়সিংহ, তবে বলি আনো, করি প্জা।

বাহিরে বাদ্যোদ্যম

জয়সিংহ। সৈন্য নহে প্রভু, আসিছে রানীর প্রজা।

রানীর অন্চর ও প্রবাসীগণের প্রবেশ
সকলে। ওরে ভয় নেই—সৈন্য কোথায়! মার প্জা আসছে।
হার্। আমরা আছি খবর পেয়েছে, সৈন্যেরা শীঘ্র এ দিকে আসছে নঃ।
অন্চর। ঠাকুর, রানীমা প্রজাে পাঠিয়েছেন।
রঘ্বপিতি। জয়সিংহ, শীঘ্র প্রজার আয়ােজন করাে।

[ জয়সিংহের প্রস্থান

প্রবাসীগণের ন্তাগীত। গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ গোবিন্দমাণিক্য। চলে যাও হেথা হতে— নিয়ে যাও বলি। রঘ্নপতি, শোনো নাই আদেশ আমার? রঘ্নপতি। শ্নি নাই। গোবিন্দমাণিক্য। তবে তুমি এ রাজ্যের নহ। রঘ্নপতি। নহি আমি। আমি আছি যেথা, সেথা এলে রাজদশ্ড থসে যায় রাজহৃত হতে, মন্কুট ধ্লায় পড়ে লন্টে। কে আছিস,

আন্মার পূজা।

বাদ্যোদাম

গোবিন্দমাণিক্য।

চুপ কর্!

অন্চরের প্রতি

কোথা আছে

সেনাপতি, ডেকে আন্! হায় রঘ্পতি. অবশেষে সৈন্য দিয়ে ঘিরিতে হইল ধর্ম! লম্জা হয় ডাকিতে সৈনিকদল, বাহ্বল দ্বলিতা করায় স্মরণ।

রঘ্বপতি।

বাহ্বল দ্বলতা করায় স্মরণ।
আবিশ্বাসী, সতাই কি হয়েছে ধারণা
কলিয়্বে রন্ধাতেজ গেছে— তাই এত
দ্বঃসাহস? যায় নাই। যে দীপত অনল
জর্বলিছে অন্তরে, সে তোমার সিংহাসনে
নিশ্চয় লাগিবে! নতুবা এ মনানলে
ছাই করে প্র্ডাইব সব শাস্ত্র, সব
রন্ধার্যর্ব, সমসত তেত্রিশ কোটি মিথ্যা।
আজ নহে মহারাজ, রাজ-অধিরাজ,
এই দিন মনে কোরো আর-এক দিন।

নয়নরায় ও চাঁদপালের প্রবেশ নয়নের প্রতি

গোবিন্দমাণিক্য।

সৈন্য লয়ে থাকো হেথা নিষেধ করিতে জীবর্বলি।

নয়নরায়।

ক্ষমা করো অধম কিংকরে। অক্ষম রাজার ভূত্য দেবতামন্দিরে। যতদ্রে যেতে পারে রাজার প্রতাপ, মোরা ছায়া সংখ্যে যাই।

हाँमशाल।

থামো সেনাপতি. দীপশিখা থাকে এক ঠাঁই, দীপালোক যায় বহ্নদ্বে। রাজ-ইচ্ছা যেথা যাবে সেথা যাব মোরা।

গোবিন্দমাণিক।

সেনাপতি, মোর আজ্ঞা তোমার বিচারাধীন নহে। ধর্মাধর্ম লাভক্ষতি রহিল আমার, কার্য শুধু তব হাতে।

নয়নরায়।

এ কথা হৃদয় নাহি মানে।
মহারাজ, ভৃত্য বটে, তব্ও মান্ব
আমি! আছে বৃদ্ধি, আছে ধর্মি, আছ প্রভু,
আছেন দেবতা।

গোবিন্দমাণিক্য।

তবে ফেলো অস্ত্র তব।
চাঁদপাল, তুমি হলে সেনাপতি, দ্বই
পদ রহিল তোমার! সাবধানে সৈন্য
লয়ে মন্দির করিবে রক্ষা।

**ठाँ**मशाल।

যে আদেশ

মহারাজ!

গোবিন্দমাণিক্য।

নয়ন, তোমার অস্ত্র দাও চাঁদপালে।

নয়নরায়।

চাঁদপালে! কেন মহারাজ!

এ অস্ত্র তোমার পর্ব রাজপিতামহ

দিয়েছেন আমাদের পিতামহে। ফিরে

নিতে চাও যদি, তুমি লও। স্বর্গে আছ

তোমরা হে পিতৃপিতামহ, সাক্ষী থাকো

এতদিন যে রাজবিশ্বাস পালিয়াছি

বহু যত্নে, সাশ্নিকের প্রা অন্নি-সম,

যার ধন তারি হাতে ফিরে দিন্ব আজ
কলঙ্কবিহীন।

চাঁদপাল।

কথা আছে ভাই!

নয়নরায়।

ধিক্!

চুপ করো! মহারাজ, বিদায় হলেম।

[ প্রণামপ্র্বক প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য।

ক্ষ্যুদ্র স্নেহ নাই রাজকাজে। দেবতার কার্যভার তুচ্ছ মানবের 'পরে, হায়, কী কঠিন!

রঘুপতি।

এর্মান করিয়া বন্ধাশাপ ফলে, বিশ্বাসী হৃদয় ক্রমে দুরে যায়, ভেঙে যায় দাঁডাবার স্থান।

জয়সিংহের প্রবেশ

জয়াসংহ।

আয়োজন

হয়েছে প্জার। প্রস্তুত রয়েছে বলি।

গোবিন্দমাণিকা। বলি কার তরে?

জয়সিংহ।

মহারাজ, তুমি হেথা!

তবে শোনো নিবেদন— একান্ত মিনতি যুগল চরণতলে, প্রভু, ফিরে লও তব গবিত আদেশ। মানব হইয়া দাঁড়ায়ো না দেবীরে আচ্ছন্ন করি—

রঘ্পতি।

ধিক্!

জর্মসংহ, ওঠো, ওঠো! চরণে পতিত কার কাছে? আমি যার গ্রের্, এ সংসারে এই পদতলে তার একমাত্র স্থান। মৃঢ্, ফিরে দেখ্— গ্রের চরণ ধরে ক্ষমা ভিক্ষা কর্। রাজার আদেশ নিয়ে করিব দেবীর প্জা, করালকালিকা, এত কি হয়েছে তোর অধঃপাত! থাকা প্জা, থাক্ বলি— দেখিব রাজার দপ কতদিন থাকে। চলে এসো জয়সিংহ!

রিঘ্পতি ও জয়সিংহের প্রস্থান

গোবিন্দমাণিকা।

এ সংসারে বিনয় কোথায়? মহাদেবী, যারা করে বিচরণ তব পদতলে তারাও শেখে নি হায় কত ক্ষুদ্র তারা! হরণ করিয়া লয়ে তোমার মহিমা আপনার দেহে বহে, এত অহংকার!

[ প্রস্থান

# দ্বিতীয় অঙক

#### প্রথম দৃশ্য

#### মন্দির

#### রঘ্পতি জয়সিংহ ও নক্ষর্যায়

কী জন্য ডেকেছ গ্রুর্দেব! নক্ষ্তরায়। রঘুপতি। স্বপন দিয়েছে দেবী, তুমি হবে রাজা। আমি হব রাজা! হা হা! বল কী ঠাকুর! নক্ষণ্রায়। রাজা হব? এ কথা নৃতন শোনা গেল! রঘুপতি। ত্মি রাজা হবে। নক্ষ্তরায়। বিশ্বাস না হয় মোর। দেবীর স্বপন সত্য। রাজটিকা পাবে রঘুপতি। তুমি, নাহিকো সন্দেহ। নাহিকো সন্দেহ! নক্ষররায়। কিন্তু, যদি নাই পাই? রঘুপতি। আমার কথায় অবিশ্বাস? অবিশ্বাস কিছুমাত্র নেই, নক্ষররায়। কিন্তু দৈবাতের কথা—যদি নাই হয়! রঘুপতি। অন্যথা হবে না কভ। নক্ষতরায়। অন্যথা হবে না?

> দেখো প্রভু. কথা যেন ঠিক থাকে শেষে। রাজা হয়ে মন্ত্রীটারে দেব দ্রে করে. সর্বদাই দৃষ্টি তার রয়েছে পড়িয়া আমা-'পরে, যেন সে বাপের পিতামহ।

বড়ো ভয় করি তারে— ব্ঝেছ ঠাকুর? তোমারে করিব মন্ত্রী।

**রঘ্**পতি। মন্তিত্বের পদে

পদাঘাত করি আমি।

নক্ষররায়। আচ্ছা, জয়সিংহ মন্ত্রী হবে। কিন্তু, হে ঠাকুর, সবই যদি জানো তমি. বলো দেখি কবে রাজা হব।

রঘ্পতি। রাজরক্ত চান দেবী।

নক্ষ্যরায়। রাজরম্ভ চান!

রঘ্বপতি। রাজরক্ত আগে আনো, পরে রাজা হবে।

নক্ষ্তরায়। পাব কোথা!

রঘ্পতি। ঘরে আছে গোবিন্দমাণিক্য।

তাঁরি রক্ত চাই।

নক্ষত্ররায়। তাঁরি রক্ত **চাই!** 

রঘ্বপতি। ফিথ

হয়ে থাকো জয়সিংহ, হোয়ো না চণ্ডল!—
ব্ঝেছ কি? শোনো তবে—গোপনে তাঁহারে
বধ ক'রে আনিবে সে ত°ত রাজরক্ত দেবীর চরণে।—

জয়সিংহ, দিথর যদি
না থাকিতে পার, চলে যাও অন্য ঠাঁই।—
ব্বেছ নক্ষররায়? দেবীর আদেশ,
রাজরক্ত চাই— শ্রাবণের শেষ রাত্রে।
তোমরা রয়েছে দৃই রাজদ্রাতা— জ্যেষ্ঠ
যদি অব্যাহতি পায়, তোমার শোণিত
আছে। তৃষিত হয়েছে যবে মহাকালী,
তখন সময় আর নাই বিচারের।

নক্ষররায়। সর্বনাশ! হে ঠাকুর, কাজ কী রাজত্বে! রাজরক্ত থাক্ রাজদেহে, আমি যাহা আছি সেই ভালো।

রঘ্পতি। মুক্তি নাই, মুক্তি নাই. কিছুতেই! রাজরক্ত আনিতেই হবে!

নক্ষত্রায়। বলে দাও, হে ঠাকুর, কী করিতে হবে। রদ্বপতি। প্রস্তুত হইয়া থাকো। যখন যা বলি,

অবিলম্বে করিবে সাধন; কার্যাসিদ্ধি যতিদন নাহি হয়, বন্ধ রেখো মুখ। এখন বিদায় হও।

নক্ষ<u>র</u>রায়। হে মা কাত্যায়নী!

জয়সিংহ। একি শ্নিলাম! দয়াময়ী মাতঃ, একি কথা! তোর আজ্ঞা! ভাই দিয়ে দ্রাতৃহত্যা! বিশেবর জননী!— গ্রেন্দেব! হেন আজ্ঞা প্রস্থান

মাতৃ-আজ্ঞা ব'লে করিলে প্রচার!

রঘুপতি।

আর

কী উপায় আছে বলো।

ভয়াসংহ।

উপায়! কিসের
উপায় প্রভূ! হা ধিক্! জননী, তোমার
হেতে খজা নাই? রোষে তব বজ্রানল
নাহি চন্ডী? তব ইচ্ছা উপায় খ্রিজছে,
খ্রিড়ছে সন্তুজ্গপথ চোরের মতন
রসাতলগামী? একি পাপ!

রঘ্পতি।

<u> সামম'বা</u>

তুমি কিবা জান!

জর্মিংহ। রঘুপতি।

শিখেছি তোমারি কাছে। তবে এসো বংস, আর-এক শিক্ষা দিই। পাপপ্রণ্য কিছ্র নাই। কে বা দ্রাতা, কে বা আত্মপর! কে বালল হত্যাকাণ্ড পাপ! এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জান না কি প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী চির আঁখি মুদিতেছে! সে কাহার খেলা? হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি। প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট— তাহারা কি জীব নহে? রক্তের অক্ষরে অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস। হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে, হত্যা বিহণ্ণের নীডে, কীটের গহনুরে, অগাধ সাগর-জলে, নির্মল আকাশে, হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে, হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে— চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে উধর্বশ্বাসে প্রাণপণে, ব্যাঘ্রের আক্রমে ম্গসম, মুহূত দাঁড়াতে নাহি পারে। মহাকালী কালস্বর্পিণী, রয়েছেন দাঁডাইয়া ত্যাতীক্ষ্য লোলজিহনা মেলি— বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চিররক্তধারা ফেটে পডিতেছে, নিম্পেষিত দ্রাক্ষা হতে রসের মতন, অনন্ত খপরে তাঁর---থামো, থামো, থামো!--

জয়সিংহ।

মায়াবিনী, পিশাচিনী,
মাতৃহীন এ সংসারে এসেছিস তুই
মার ছন্মবেশ ধরে রক্তপানলোভে?
ক্র্যিত বিহুর্গাশিশ্ব অরক্ষিত নীড়ে
চেয়ে থাকে মার প্রত্যাশায়, কাছে আসে

লুখ্ব কাক, বাগ্রকণ্ঠে অন্ধ শাবকেরা মা মনে করিয়া তারে করে ডাকাডাকি, হারায় কোমল প্রাণ হিংস্রচণ্ট্রখাতে— তেমনি কি তোর ব্যবসায়? প্রেম মিথ্যা. স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর-সব. সতা শ্ধ্ৰ অনাদি অনন্ত হিংসা! তবে কেন মেঘ হতে, ঝরে আশীর্বাদসম ব্লিটধারা দশ্ধ ধরণীর বক্ষ-'পরে--গ'লে আসে পাষাণ হইতে দয়াময়ী স্রোতম্বিনী মর্মাঝে—কোটি কণ্টকের শিরোভাগে কেন ফুল ওঠে বিকশিয়া? ছলনা করেছ মোরে প্রভু! দেখিতেছ মাতৃভক্তি রক্তসম হৃদয় টুর্টিয়া ফেটে পড়ে কিনা আমারি হৃদয় বলি দিলে মাতৃপদে। ওই দেখো হাসিতেছে মা আমার স্নেহপরিহাসবশে। বটে, তুই রাক্ষসী পাষাণী বটে, মা আমার রক্ত-পিয়াসিনী! নিবি মা আমার রক্ত. ঘুচাবি সন্তানজন্ম এ জন্মের তরে— দিব ছুরি বুকে? এই শিরা-ছে'ড়া রন্ত বড়ো कि नागिरव ভाला? ওরে, মা আমার রা**ক্ষসী পাষাণী বটে!** ডাকিছ কি মোরে গুরুদেব? ছ্লনা বুরেছি আমি তব। ভক্তহিয়া-বিদারিত এই রক্ত চাও! দিয়েছিলে এই যে বেদনা, তারি 'পরে জননীর দেনহৃহস্ত পড়িয়াছে। দ্বঃখ চেয়ে সূখ শত গুণ। কিন্তু রাজরক্ত! ছি ছি! ভক্তিপিপাসিতা মাতা, তাঁরে বলো রক্তপিপাসিনী!

রঘ্বপতি।

বন্ধ হোক বলিদান

তবে!

জয়সিংহ।

হোক বন্ধ!—না না, গ্রন্দেব, তুমি
জান ভালোমন্দ। সরল ভান্তর বিধি
শাস্ত্রবিধি নহে। আপন আলোকে আঁথি
দেখিতে না পায়, আলোক আকাশ হতে
আসে। প্রভু, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো দাসে।
ক্ষমা করো সপর্ধা মৃঢ়তার। ক্ষমা করো
নিতান্ত বেদনাবশে উদ্প্রান্ত প্রলাপ।
বলো প্রভু, সত্যই কি রাজরক্ত চান
মহাদেবী?

রঘ্বপতি।

হায় বংস, হায়! অবশেষে অবিশ্বাস মোর প্রতি? জয়সিংহ।

অবিশ্বাস? কভু নহে। তোমারে ছাড়িলে, বিশ্বাস আমার দাঁড়াবে কোথায়? বাস্ক্রির শিরশ্চাত বস্ধার মতো, শ্না হতে শ্নো পাবে লোপ। রাজরক্ত চায় তবে মহামায়া. সে রক্ত আনিব আমি। দিব না ঘটিতে প্রাতৃহত্যা।

রঘুপতি। জয়ািসংহ। রঘুপতি।

দেবতার আজ্ঞা পাপ নহে। প্রণ্য তবে, আমিই সে করিব অর্জন। সত্য করে বলি, বংস, তবে। তোরে আমি ভালোবাসি প্রাণের অধিক-পালিয়াছি শিশ্কাল হতে তোরে, মায়ের অধিক ম্নেহে-তারে আমি নারিব হারাতে।

জয়সিংহ।

স্নেহে ঘটিতে দিব না পাপ, অভিশাপ আনিব না এ স্নেহের 'পরে।

রঘুপতি।

ভালো ভালো.

সে কথা হইবে পরে--কল্য হবে স্থির।

। উভয়ের **প্রস্থান** 

দ্বিতীয় দুশ্য

মন্দির

অপর্ণা

গান

ওগো প্রবাসী, আমি শ্বারে দাঁডায়ে আছি উপবাসী।

অপর্ণা। জয়সিংহ, কোথা জয়সিংহ! কেহ নাই এ মন্দিরে। তুমি কে দাঁড়ায়ে আছ হোথা অচল মুরতি—কোনো কথা না বলিয়া হরিতেছ জগতের সার-ধন যত! আমরা যাহার লাগি কাতর কাঙাল ফিরে মরি পথে পথে সে আপনি এসে তব পদতলে করে আত্মসমপ্ণ! তাহে তোর কোন্ প্রয়োজন! কেন তারে কৃপণের ধন-সম রেখে দিস প্রত মন্দিরের তলে—দরিদ্র এ সংসারের সর্ব ব্যবহার হতে করিয়া গোপন!

জয়সিংহ, এ পাষাণী কোন্ স্থ দেয়.
কোন্ কথা বলে তোমা-কাছে, কোন্ চিন্তা
করে তোমা-তরে—প্রাণের গোপন পাত্রে
কোন্ সান্থনার স্থা চিররাত্রিদন
রেখে দেয় করিয়া সন্ধিত!— ওরে চিত্ত
উপবাসী, কার রুদ্ধ দ্বারে আছ বসে?

গান

ওগো পুরবাসী,

আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।
হৈরিতেছি স্থমেলা,
ঘরে ঘরে কত খেলা.
শ্বনিতেছি সারাবেলা স্বমধ্ব বাঁশি।

রঘ্পতির প্রবেশ

রঘ্পতি। কে রে তুই এ মন্দিরে!

অপর্ণা। আমি ভিখারিনী।

জয়সিংহ কোথা?

রঘুপতি। দূর হ এখান হতে

মায়াবিনী! জয়সিংহে চাহিস কাড়িতে দেবীর নিকট হতে ওরে উপদেবী!

অপর্ণা। আমা হতে দেবীর কী ভয়? আমি ভয় করি তারে, পাছে মোর সব করে গ্রাস!

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

চাহি না অনেক ধন, রব না অধিক ফণ.

যেথা হতে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি—
তোমরা আনন্দে রবে নব নব উৎসবে.

কিছ্ম শ্লান নাহি হবে গ্রেভরা হাসি।

# তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির-সম্মান্থে পথ

#### জয়সিংহ

জয়সিংহ। দ্র হোক চিন্তাজাল! নিবধা দ্র হোক! চিন্তার নরক চেয়ে কার্য ভালো, যত ক্র, যতই কঠোর হোক। কার্যের তো শেষ আছে, চিন্তার সীমানা নাই কোথা— ধরে সে সহস্র মূর্তি পলকে পলকে

বাজ্পের মতন: চারি দিকে যতই সে পথ খুঁজে মরে, পথ তত লাুগ্ত হয়ে যায়। এক ভালো অনেকের চেয়ে। তুমি সত্য, গুরুদেব, তোমারি আদেশ সত্য— সত্যপথ তোমারি ইঙ্গিতমুখে। হত্যা পাপ নহে, দ্রাতহত্যা পাপ নহে, নহে পাপ রাজহত্যা!— সেই সত্য, সেই সত্য! পাপপুণা নাই, সেই সতা! থাক চিন্তা. থাক্ আত্মদাহ, থাক্ বিচার বিবেক!— কোথা যাও ভাই-সব, মেলা আছে বু,িঝ নিশিপ,রে? কুকী রমণীর নৃত্য হবে? আমিও যেতেছি ৷—এ ধরায় কত সুখ আছে— নিশ্চিন্ত আনন্দসুথে নৃত্য করে নারীদল, মধুর অংগের রংগভংগ উচ্চনিসয়া উঠে চারি দিকে, তটপ্লাবী তরভিগণী-সম। নিশ্চিন্ত আনন্দে সবে ধায় চারি দিক হতে—উঠে গীতগান. বহে হাস্যপরিহাস, ধরণীর শোভা উজ্জ্বল মুরতি ধরে। আমিও চলিনু।

#### গান

আমারে কে নিবি ভাই, স'পিতে চাই আপনারে। আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে সংশ্বে তোদের নিয়ে যা রে। তোরা কোন্র পের হাটে, চলেছিস ভবের বাটে পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে। তোদের ওই হাসিখাশি দিবানিশি দেখে মন কেমন করে। আমার এই বাধা টুটে নিয়ে যা লুটেপুটে, পড়ে থাক মনের বোঝা ঘরের দ্বারে। যেমন ওই এক নিমেষে বন্যা এসে ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে। এত যে আনাগোনা. কে আছে জানাশোনা— কে আছে নাম ধরে মোর ডাকতে পারে। যদি সে বারেক এসে দাঁডায় হেসে চিনতে পারি দেখে তারে।

দ্রে অপর্ণার প্রবেশ
ওিক ও অপর্ণা, দ্রে দাঁড়াইয়া কেন!
শ্নিতেছ অবাক হইয়া জয়াসিংহ
গান গাহে? সব মিথ্যা, বৃহৎ বঞ্চনা,
তাই হাসিতেছি— তাই গাহিতেছি গান।
ওই দেখো পথ দিয়ে তাই চলিতেছে
লোক নিভাবিনা, তাই ছোটো কথা নিয়ে

এতই কোতৃকহাসি, এত কৃত্হল, তাই এত যত্নভারে সেজেছে যুবতী। সত্য যদি হত. তবে হত কি এমন? সহজে আনন্দ এত বহিত কি হেথা? তাহা হলে বেদনায় বিদীর্ণ ধরায় বিশ্বব্যাপী ব্যাকুল ক্রন্দন থেমে গিয়ে ম,ক হয়ে রহিত অনন্তকাল ধরি। বাঁশি যদি সতাই কাঁদিত বেদনায়. ফেটে গিয়ে সংগীত নীরব হত তার! মিথ্যা বলে তাই এত হাসি-- শমশানের কোলে বসে খেলা, বেদনার পাশে শুয়ে গান, হিংসা-ব্যাঘ্রিনীর খরনখতলে চলিতেছে প্রতিদিবসের কর্মকাজ! সতা হলে এমন কি হত? হা অপণা. তুমি আমি কিছু সত্য নই, তাই জেনে সুখী হও-বিষয় বিসময়ে, মুগ্ধ আঁখি তুলে কেন রয়েছিস চেয়ে! আয় সখী, চির্নাদন চলে যাই দুইজনে মিলে সংসারের 'পর দিয়ে, শুন্য নভস্তলে দুই লঘু মেঘখণ্ড-সম।

রঘুপতির প্রবেশ

রঘ্বপতি। জয়সিংহ। জয়সিংহ!

তোমারে চিনি নে আমি। আমি চলিয়াছি আমার অদৃষ্টভরে ভেসে নিজ পথে, পথের সহস্ত্র লোক যেমন চলেছে। তুমি কে বলিছ মোরে দাঁড়াইতে? তুমি চলে যাও—আমি চলে যাই।

রঘ্বপতি। জয়সিংহ। জয়সিংহ !

ওই তো সম্মুখে পথ চলেছে সরল—
চলে যাব ভিক্ষাপার হাতে, সঙ্গে লয়ে
ভিখারিনী সখী মার। কে বলিল, এই
সংসারের রাজপথ দ্বর্হ জটিল!
যেমন করেই যাই, দিবা-অবসানে
প'হর্ছিব জীবনের অন্তিম পলকে,
আচার বিচার তর্ক বিতকের জাল
কোথা মিশে যাবে। ক্ষ্দু এই পরিশ্রানত
নরজন্ম সমপিব ধরণীর কোলে—
দ্-চারি দিনের এই সমন্টি আমার,
দ্-চারিটা ভূলদ্রান্ত ভয় দ্বঃখস্থ,
ক্ষীণ হদয়ের আশা, দ্বর্লতাবশে
দ্রুট ভান এ জীবনভার, ফিরে দিয়ে

অনন্তকালের হাতে, গভীর বিশ্রাম। এই তো সংসার! কী কাজ শাস্তের বিধি! কী কাজ গ্রন্তে!

প্রভূ! পিতা! গ্রের্দেব!
কী বলিতেছিন্! স্বপেন ছিন্ন এতক্ষণ।
এই সে মন্দির— ওই সেই মহাবট
দাঁড়ায়ে রয়েছে, অটল কঠিন দ্ট
নিষ্ঠ্র সতোর মতো। কী আদেশ দেব!
ভূলি নাই কী করিতে হবে। এই দেখো—
ছর্রি দেখাইয়া
তোমার আদেশ-স্মৃতি অন্তরে বাহিরে

তোমার আদেশ-স্মীত অন্তরে বাহিরে হতেছে শাণিত। আরো কী আদেশ আছে প্রভু!

রঘ্পতি দ্র করে দাও ওই বালিকারে মন্দির হইতে ৷— মায়াবিনী, জানি আগি তোদের কুহক ৷— দুর করে দাও ওরে!

তেনের কুথক।— দুর করে দাও ভরে!

করিসংহ। দুর করে দিব? দরিদ্র আমারি মতো

মন্দির-আগ্রিত, আমারি মতন হার

সংগীহীন, অকণ্টক প্রুপের মতন

নির্দোষ নিষ্পাপ শ্রু স্বন্দর সরল

স্বকোমল বেদনাকাতর, দুর করে

দিতে হবে ওরে? তাই দিব গ্রুদেব!

চলে যা অপর্ণা! দয়ামায়া স্নেহপ্রেম

সব মিছে! মরে যা অপর্ণা! সংসারের

বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে

তব্ব দয়াময় মৃত্য়। চলে যা অপর্ণা!

অপর্ণা। তুমি চলে এসো জয়সিংহ, এ মন্দির

অপর্ণা। তুমি চলে এসো জয়সিংহ, এ মন্দির ছেড়ে, দুইজনে চলে যাই। জয়সিংহ। দুইজনে

চলে যাই! এ তো স্বপন নয়। একবার
স্বপেন মনে করেছিন্ স্বপন এ জগং।
তাই হেসেছিন্ স্থে, গান গেয়েছিন্।
কিন্তু সত্য এ যে। বোলো না স্থের কথা
আর, দেখায়ো না স্বাধীনতা-প্রলোভন—
বন্দী আমি সত্য-কারাগারে।

রঘ্পতি: জয়সিংহ, কাল নাই মিষ্ট আলাপের। দ্র করে দাও ওই বালিকারে। জয়সিংহ। চলে যা অপর্ণা!

জয়সিংহ। চলে যা অপর্ণা! অপর্ণা! কেন যাব! জয়সিংহ। এই নারী-অভিমান তোর? অপর্ণা। অভিমান কিছু নাই আর। জয়সিংহ, তোমার বেদনা, আমার সকল ব্যথা সব গর্ব চেয়ে বেশি। কিছু মোর নাই অভিমান।

জয়সিংহ। তবে আমি যাই। মুখ তোর দেখিব না, যতক্ষণ রহিবি হেথায়।— চলে যা অপর্ণা!

অপর্ণা। নিষ্ঠার ব্রাহ্মণ, ধিক্ থাক্ ব্রাহ্মণত্বে তব। আমি ক্ষ্দুদ্র নারী অভিশাপ দিয়ে গেন্ব তোরে, এ বন্ধনে জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে।

[ প্রস্থান

রঘুপতি। বংস, তোলো মুখ, কথা কও একবার!
প্রাণপ্রির প্রাণাধিক, আমার কি প্রাণে
অগাধ সমুদ্র-সম দেনহ নাই! আরো
চাস? আমি আজন্মের বন্ধ্র, দুর্লুণেডর
মায়াপাশ ছিল্ল হয়ে যায় যদি, তাহে
এত ক্লেশ?

জয়সিংহ। থাক্ প্রভু, বোলো না স্নেহের
কথা আর। কর্তব্য রহিল শ্ব্ধু মনে।
স্নেহপ্রেম তর্লতাপত্রপ্রুপ-সম
ধরণীর উপরেতে শ্ব্ধু, আসে যায়
শ্বায় মিলায় নব নব স্বপনবং।
নিদ্নে থাকে শ্বুক র্ড় পাষাণের স্ত্প রাতিদিন, অনন্ত হদয়ভার-সম।

[ अञ्चला

রঘ্পতি। জয়সিংহ, কিছ্কতে পাই নে তোর মন, এত যে সাধনা করি নানা ছলে-বলে।

[ शुरुशान

# চতুর্থ দৃশ্য

## মন্দিরপ্রাংগণ

#### জনতা

গণেশ। এবারে মেলায় তেমন লোক হল না!

অক্রে। এবারে আর লোক হবে কী করে? এ তো আর হি°দ্রে রাজত্ব রইল না। এ যেন নবাবের রাজত্ব হয়ে উঠল। ঠাকর্নের বালিই বন্ধ হয়ে গোল, তো মেলায় লোক আসবে কী! কান্। ভাই, রাজার তো এ বৃশ্ধি ছিল না, বোধ হয় কিসে তাকে পেয়েছে। অন্ধর। যদি পেয়ে থাকে তো কোন্ ম্সলমানের ভূতে পেয়েছে, নইলে বলি উঠিয়ে দেবে কেন?

গণেশ। কিন্তু যাই বল, এ রাজ্যের মঙ্গল হবে না।

কান্। প্র্ত্ত ঠাকুর তো স্বয়ং বলে দিয়েছেন, তিন মাসের মধ্যে মড়কে দেশ উচ্ছন্ন যাবে। হার্। তিন মাস কেন, যেরকম দেখছি তাতে তিন দিনের ভর সইবে না। এই দেখো-না কেন, আমাদের মোধো এই আড়াই বছর ধরে ব্যামোয় ভূগে ভূগে বরাবরই তো বেকে এসেছে, ঐ যেমন বলি বন্ধ হল অম্নি মারা গেল।

অকুর। নারে, সে তো আজ তিন মাস হল মরেছে।

হার্। নাহয় তিন মাসই হল, কিন্তু এই বছরেই তো মরেছে বটে।

ক্ষান্তমণি। ওগো, তা কেন, আমার ভাশ্বরপো, সে যে মরবে কে জানত। তিন দিনের জবর—
ঐ, যেমনি কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অমনি চোখ উল্টে গেল।

গণেশ। সেদিন মথ্বহাটির গঞ্জে আগব্বন লাগল, একখানি চালা বাকি রইল না!

চিন্তামণি। অত কথায় কাজ কী! দেখো-না কেন, এ বছর ধান যেমন সস্তা হয়েছে এমন আর কোনোবার হয় নি। এ বছর চাষার কপালে কী আছে কে জানে!

হার,। ঐ রে, রাজা আসছে। সকালবেলাতেই আমাদের এমন রাজার মুখ দেখল,ম, দিন কেমন যাবে কে জানে। চল্ এখান থেকে সরে পড়ি।

[ সকলের প্রস্থান

চাঁদপাল ও গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

চাদপাল। মহারাজ, সাবধানে থেকো। চারি দিকে

চক্ষ্বকর্ণ পেতে আছি, রাজ-ইণ্টানিন্ট কিছ্ব না এড়ায় মোর কাছে। মহারাজ, তব প্রাণহত্যা-তরে গ্রুণ্ত আলোচনা

স্বকর্ণে শুরেছ।

গোবিন্দমাণিক্য। প্রাণহত্যা! কে করিবে?

চাঁদপাল! বালিতে সংকোচ মানি। ভয় হয় পাছে

সত্যকার ছুরি চেয়ে নিষ্ঠ্র সংবাদ অধিক আঘাত করে রাজার হৃদয়ে।

গোবিন্দমাণিক্য। অসংকোচে বলে যাও। রাজার হৃদয়

সতত প্রস্তুত থাকে আঘাত সহিতে।

কে করেছে হেন পরামর্শ ?

চাঁদপলে। যুবরাজ

নক্ষ্তরায়।

গোবিন্দমাণিকা। নক্ষত্র!

চাঁদপাল। স্বকর্ণে শ্রুনেছি

মহারাজ, রঘ্বপতি য্বরাজে মিলে গোপনে মন্দিরে বসে স্থির হয়ে গেছে

সব কথা।

গোবিন্দমাণিক্য। দুই দণ্ডে স্থির হয়ে গেল

আজন্মের বন্ধন ট্র্টিতে! হায় বিধি!

চাঁদপাল। দেবতার কাছে তব রক্ত এনে দেবে— গোবিন্দমাণিক্য। দেবতার কাছে! তবে আর নক্ষত্রের নাই দোব। জানিয়াছি, দেবতার নামে মন্বাত্ব হারায় মান্ব। ভয় নাই, যাও তুমি কাজে! সাবধানে রব আমি।

চৌদপালের প্রস্থান

রক্ত নহে, ফুল আনিয়াছি মহাদেবী! ভক্তি শ্বধু—হিংসা নহে, বিভীষিকা নহে। এ জগতে দুর্বলেরা বড়ো অসহায় মা জননী, বাহ,বল বডোই নিষ্ঠুর, স্বার্থ বড়ো কুর, লোভ বড়ো নিদার্ণ, অজ্ঞান একান্ত অন্ধ-- গর্ব চলে যায় অকাতরে ক্ষুদ্রেরে দলিয়া পদতলে। হেথা স্নেহ-প্রেম অতি ক্ষীণ ব্রুতে থাকে. পলকে খাসয়া পড়ে স্বার্থের পরশে। ত্মিও, জননী, যদি খঙ্গা উঠাইলে, মেলিলে রসনা, তবে সব অন্ধকার! ভাই তাই ভাই নহে আরু পতি-প্রতি সতী বাম, বন্ধ, শন্ত্ৰ, শোণিতে পাণ্কল মানবের বাসগৃহ, হিংসা পুলা, দয়া নির্বাসিত। আর নহে, আর নহে, ছাডো ছন্মবেশ। এখনো কি হয় নি সময়? এখনো কি রহিবে প্রলয়রূপ তব? এই-যে উঠিছে খঙ্গ চারি দিক হতে মোর শির লক্ষ্য করি, মাতঃ, একি তোরি চারি ভূজ হতে? তাই হবে! তবে তাই হোক। বুরিঝ মোর রক্তপাতে হিংসানল নিবে যাবে। ধরণীর সহিবে না এত হিংসা। রাজহত্যা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা! সমস্ত প্রজার বুকে লাগিবে বেদনা. সমস্ত ভায়ের প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া। মোর রক্তে হিংসার ঘুচিবে মাতবেশ. প্রকাশিবে রাক্ষসী-আকার। এই যদি দ্য়ার বিধান তোর, তবে তাই হোক!

জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ।

বল্ চণ্ডী, সতাই কি রাজরক্ত চাই? এই বেলা বল্, বল্ নিজ মুখে, বল্ মানবভাষায়, বল্ শীঘ্দ সত্যই কি রাজরক্ত চাই?

নেপথ্যে।

চাই।

জয়সিংহ।

তবে মহারাজ,

নাম লহো ইষ্টদেবতার। কাল তব নিকটে এসেছে। গোবিন্দমাণিক্য।

জয়সিংহ।

কী হয়েছে জয়সিংহ?
শ্বনিলে না নিজকর্ণে? দেবীরে শ্বধান্ব
সতাই কি রাজরক্ত চাই—দেবী নিজে
কহিলেন 'চাই'।

গোবিন্দ্যাণিকা।

দেবী নহে জয়সিংহ, কহিলেন রঘ্বপতি অত্তরাল হতে, পরিচিত স্বর।

জয়সিংহ।

কহিলেন রঘ্নপতি?
অন্তরাল হতে—নহে নহে, আর নহে!
কেবলি সংশয় হতে সংশয়ের মাঝে
নামিতে পারি নে আর! যখনি ক্লের
কাছে আসি, কে মোরে ঠেলিয়া দের যেন
অতলের মাঝে! সে যে অবিশ্বাস-দৈত্য!
আর নহে। গ্রু হোক কিংবা দেবী হোক.
একই কংল!—

ছুর্নিকা উন্মোচন ।... ছুর্নি ফেলিয়া
ফরুল নে মা! নে মা! ফরুল নে মা!
পারে ধরি, শুধুর ফুল নিয়ে হেঃক তোর
পরিতোষ! আর রন্ত না মা, আর রন্ত
নয়! এও যে রন্তের মতো রাঙা, দুর্টি
জবাফরুল! প্রিথবীর মাতৃবক্ষ ফেটে
উঠিয়াছে ফুটে, সন্তানের রন্তপাতে
ব্যথিত ধরার সেনহ-বেদনার মতো।
নিতে হবে! এই নিতে হবে! আমি
নাহি ডরি তোর রোষ। রন্ত নাহি দিব!
রাঙা তোর আঁখি! তোল্ তোর খঙ্গা! আন্
তোর শুশানের দল! আমি নাহি ডরি।

িগোরিন্দমাণিকোর প্রস্থান

এ কী হল হায়! দেবী, গ্রুর যাহা ছিল এক দশ্ডে বিসজনি দিন্— বিশ্বমাঝে কিছ্ম রহিল না আর!

রঘ্বপতির প্রবেশ

রঘ্বপতি।

সকল শ্নেছি আমি। সব পশ্চ হল। কী করিলি ওরে অকৃতজ্ঞ!

জয়সিংহ। রঘুপতি।

দশ্ড দাও প্রভু! সব ভেঙে

দিলি! ব্রহ্মশাপ ফিরাইলি অর্ধপথ হতে! লঙ্ঘিলি গ্রুরুর বাক্য! ব্যথ করে দিলি দেবীর আদেশ! আপন বুদ্ধিরে করিলি সকল হতে বড়ো! আজন্মের স্নেহখণ শ্বিধিল এমনি করে!

জয়সিংহ। দ

দাও পিতা!

রঘুপতি। কোন্দণ্ড দিব?

জয়সিংহ। প্রাণদণ্ড।

রঘ্পতি। নহে। তার চেয়ে গ্রন্দণ্ড চাই। স্পর্শ

কর্দেবীর চরণ।

জয়সিংহ। করিন পরশ।

রঘুপতি। বল্ তবে, 'আমি এনে দিব রাজরন্ত

শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।

জয়সিংহ। আমি এনে দিব রাজরক্ত, প্রাবণের

শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।

রঘ্পতি। চলে যাও।

# তৃতীয় অঙক

## প্রথম দৃশ্য

## মন্দির

# জনতা। রঘ্বপতি ও জয়সিংহ

রঘ্পতি। তোরা **এখানে স**ব কী করতে এলি?

সকলে। আমরা ঠাকরুন দর্শন করতে এসেছি।

রঘ্পতি। বটে! দর্শন করতে এসেছ? এখনো তোমাদের চোথ দুটো যে আছে সে কেবল বাপের পুণো। ঠাকর্ন কোথায়! ঠাকর্ন এ রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন। তোরা ঠাকর্নকে রাখতে পার্রাল কই? তিনি চলে গেছেন।

সকলে। কী সর্বনাশ! সে কি কথা ঠাকুর! আমরা কী অপরাধ করেছি?

নিস্তারিণী। আমার বোনপোর বাামো ছিল বলেই যা আমি ক'দিন প্র্জো দিতে আসতে পারি নি।

গোবর্ধন। আমার পাঁঠা দুটো ঠাকর্মকেই দেব বলে অনেক দিন থেকে মনে করে রেখে-ছিল্ম, এরই মধ্যে রাজা বলি বন্ধ করে দিলে তো আমি কী করব!

হার্। এই আমাদের গণ্ধমাদন যা মানত করেছিল তা মাকে দেয় নি বটে, কিন্তু মাও তো তেমনি তাকে শাস্তি দিয়েছেন। তার পিলে বেড়ে ঢাক হয়ে উঠেছে— আজ ছ'টি মাস বিছানায় প'ড়ে। তা বেশ হয়েছে, আমাদেরই যেন সে মহাজন, তাই বলে কি মাকে ফাঁকি দিতে পারবে!

অরুর। চুপ কর্তোরা। মিছে গোল করিস নে। আচ্ছা ঠাকুর, মা কেন চলে গেলেন, আমাদের কী অপরাধ হয়েছিল?

রঘ্পতি। মার জন্যে এক ফোঁটা রক্ত দিতে পারিস নে, এই তো তোদের ভক্তি!

অনেকে। রাজার আজ্ঞা, তা আমরা কী করব?

রঘুপতি। রাজা কে? মার সিংহাসন তবে কি রাজার সিংহাসনের নীচে? তবে এই মাতৃহীন দেশে তোদের রাজাকে নিয়েই থাক্, দেখি তোদের রাজা কী ক'রে রক্ষা করে।

## সকলের সভয়ে গুন্গুন্ স্বরে কথা

অন্তরে। চুপ কর্।—সন্তান যদি অপরাধ করে থাকে মা তাকে দণ্ড দিক, কিন্তু একেবারে ছেড়ে চলে যাবে এ কি মার মতো কাজ? বলে দাও কী করলে মা ফিরবে।

রঘ্পতি। তোদের রাজা যখন রাজ্য ছেড়ে যাবে, মাও তখন রাজ্যে ফিরে পদার্পণ করবে।

## নিস্তব্ধভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন

রঘুপতি। তবে তোরা দেখবি? এইখানে আয়। অনেক দ্রে থেকে অনেক আশা করে ঠাকর্নকে দেখতে এসেছিস, তবে একবার চেয়ে দেখ্।

মন্দিরের দ্বার-উদ্ঘাটন। প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ দৃশামান

সকলে। ও কী! মার মুখ কোন্ দিকে?

অকুর। ওরে, মা বিম,খ হয়েছেন!

সকলে। ও মা, ফিরে দাঁড়া মা! ফিরে দাঁড়া মা! ফিরে দাঁড়া মা! একবার ফিরে দাঁড়া! মা কোথায়! মা কোথায়! আমরা তোকে ফিরিয়ে আনব মা! আমরা তোকে ছাড়ব না। চাই নে আমাদের রাজা। যাক রাজা! মরুক রাজা!

রঘ্বপতির নিকট আসিয়া

জয়সিংহ। প্রভু, আমি কি একটি কথাও কব না?

রঘুপতি। না।

জয়সিংহ। সন্দেহের কি কোনো কারণ নেই?

রঘুপতি। না।

জয়সিংহ। সমস্তই কি বিশ্বাস করব?

রঘুপতি। হাঁ।

অপর্ণার প্রবেশ পার্শেব আসিয়া

অপর্ণা। জয়সিংহ! এসো জয়সিংহ, শীঘ্র এসো এ মন্দির ছেড়ে।

জয়সিংহ। বিদী**র্ণ হইল** বক্ষ।

ারঘ্পতি অপণা ও জয়সিংহের প্রস্থান

রাজার প্রবেশ

প্রজাগণ। রক্ষা করো মহারাজ, আমাদের রক্ষা

করো-মাকে ফিরে দাও!

र्गाविन्मर्भागिका। वल्मग्रन् कर्ता

অবধান। সেই মোর প্রাণপণ সাধ

জননীরে ফিরে এনে দেব!

প্রজাগণ। জয় হোক

মহারাজ, জয় হোক তব।

গোবিন্দমাণিক্য। একবার

শ্বধাই তোদের, তোরা কি মায়ের গভে<sup>4</sup> নিস নি জনম? মাতৃগণ, তোমরা তো অনুভব করিয়াছ কোমল হৃদয়ে মाতৃদেনহস্মধা— वला দেখি মা कि निर्दे? মাতৃম্নেহ সব হতে পবিত্র প্রাচীন: স্থির প্রথম দল্ডে মাতৃষ্টেনহ শুধু একেলা জাগিয়া বসে ছিল, নতনেৱে তর্ণ বিশ্বেরে কোলে লয়ে। আজিও সে প্রাতন মাতৃদেনহ রয়েছে বসিয়া ধৈর্যের প্রতিমা হয়ে। সহিয়াছে কত উপদ্ৰব, কত শোক, কত ব্যথা, কত অনাদর-- চোখের সম্মুখে ভায়ে ভায়ে কত রক্তপাত, কত নিষ্ঠ্যুরতা, কত অবিশ্বাস— বাক্যহীন বেদনা বহিয়া তব্ব সে জননী আছে বসে, দুর্বলের তরে কোল পাতি, একান্ত যে নিরুপার তারি তরে সমস্ত হৃদর দিয়ে। আজ কী এমন অপরাধ করিয়াছি মোরা যার লাগি সে অসীম সেনহ চলে গেল চিরমাতহীন করে অনাথ সংসার! वश्मगन, प्राकृशन, वर्ला, श्राल वर्ला-কী এমন করিয়াছি অপরাধ?

क्ट क्ट।

মার

গোবিন্দমাণিকা।

বলি নিষেধ করেছ! বন্ধ মার প্জা! নিষেধ করেছি বলি, সেই অভিমানে বিমুখ হয়েছে মাতা! আসিছে মড়ক, উপবাস, অনাব্যিট, অণিন, রম্ভপাত— মা তোদের এমনি মা বটে! দশ্ডে দশ্ডে ক্ষীণ শিশ্বটিরে স্তন্য দিয়ে বাঁচাইয়ে তোলে মাতা. সে কি তার রম্ভপানলোভে? হেন মাতৃ-অপমান মনে স্থান দিলি যবে. আজন্মের মাতৃস্নেহ্স্ম্তিমাঝে ব্যথা বাজিল না? মনে পড়িল না মা'র মুখ?— 'রক্ত চাই' 'রক্ত চাই' গরজন করিছে জননী, অবোলা দুর্বল জীব প্রাণভয়ে কাঁপে থরথর—নৃত্য করে দয়াহীন নরনারী রক্তমত্তায়— এই কি মায়ের পরিবার? পত্রগণ, এই কি মায়ের স্নেহছবি?

প্ৰজাগণ।

ম্র্খ মোরা

ব্রবিতে পারি নে।

গোবিন্দমাণিক।।

ব্রবিতে পার না! শিশ্র দ্র দিনের, কিছ্র যে বোঝে না আর, সেও তার জননীরে বোঝে। সেও বোঝে, ভয়

পেলে নিভায় মায়ের কাছে: সেও বোঝে ক্ষ্মা পেলে দুংধ আছে মাতৃস্তনে; সেও ব্যথা পেলে কাঁদে মার মুখ চেয়ে ৷— তোরা এমনি কি ভূলে ভাতত হলি, মাকে গোল ভূলে? ব্রঝিতে পার না মাতা দয়াময়ী! ব্ঝিতে পার না জীবজননীর প্জা জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালোবাসা দিয়ে! বুঝিতে পার না—ভয় যেথা মা সেখানে নয়, হিংসা যেথা মা সেখানে নাই, রক্ত যেথা মা'র সেথা অগ্রুজল! ওরে বংস, কী করিয়া দেখাব তোদের, কী বেদনা দেখেছি মায়ের মুখে, কী কাতর দয়া, কী ভংশিনা অভিমান-ভরা ছলছল নেত্রে তাঁর। দেখাইতে পারিতাম যদি, সেই দশ্ডে চিনিতিস আপনার মাকে। দয়া এল দীনবেশে মন্দিরের দ্বারে. অশ্রভালে মুছে দিতে কলাধ্কের দাগ মা'র সিংহাসন হতে—সেই অপরাধে মাতা চলে গেল রোষভরে, এই তোরা করিলি বিচার ?

অপর্ণার প্রবেশ

প্রজাগণ।

আপনি চাহিয়া দেখো,

বিমুখ হয়েছে মাতা সন্তানের 'পরে।

মান্দরের দ্বারে উঠিয়া

অপর্ণা। বিমুখ হয়েছে মাতা! আয় তো মা, দেখি, আয় তো সমুখে একবার!

প্রতিমা ফিরাইয়া

এই দেখো

মুখ ফিরায়েছে মাতা।

সকলে।

ফিরেছে জননী!

জয় হোক! জয় হোক! মাতঃ. জয় হোক।

সকলে মিলিয়া গান

থাকতে আর তো পারলি নে মা, পারলি কই? কোলের সন্তানেরে ছার্ডাল কই?

দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি বসে ক্ষণিক রোষে,
মুখ তো ফিরালি শেষে, অভয় চরণ কাড়লি কই?

[সকলের প্রস্থান

জয়িসংহ ও রঘ্পতির প্রবেশ জয়িসংহ। সত্য বলো, প্রভূ, তোমারি এ কাজ? রঘ্বপতি।

সত্য

কেন না বলিব? আমি কি ডরাই সত্য বলিবারে? আমারি এ কাজ। প্রতিমার মুখ ফিরায়ে দিয়েছি আমি। কী বলিতে চাও বলো। হয়েছ গ্রহুর গ্রহু তুমি, কী ভর্পসনা করিবে আমারে? দিবে কোন্ উপদেশ?

জয়সিংহ। র**ঘ্**পতি।

বলিবার কিছু নাই মোর। কিছু নাই? কোনো প্রশ্ন নাই মোর কাছে? সন্দেহ জন্মিলে মনে মীমাংসার তরে চাহিবে না গ্রু-উপদেশ? এত দূরে গেছ? মনে এতই কি ঘটেছে বিচ্ছেদ? মূঢ়, শোনো। সতাই তো বিমুখ হয়েছে দেবী, কিন্তু তাই ব'লে প্রতিমার মুখ নাহি ফিরে। মন্দিরে যে রক্তপাত করি দেবী তাহা করে পান, প্রতিমার মুখে সে রক্ত উঠে না। দেবতার অসন্তোষ প্রতিমার মুখে প্রকাশ না পায়। কিন্তু মুর্খদের কেমনে বুঝাব! চোখে চাহে দেখিবারে, চোখে যাহা দেখিবার নয়। মিখ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই। মূর্খ, তোমার আমার হাতে সত্য নাই। সত্যের প্রতিমা সত্য নহে. কথা সত্য নহে. লিপি সত্য নহে. মূর্তি সত্য নহে— চিন্তা সত্য নহে। সত্য কোথা আছে—কেহ নাহি জানে তারে, কেহ নাহি পায় তারে। সেই সত্য কোটি মিথ্যার পে চারি দিকে ফাটিয়া পড়েছে। সত্য তাই নাম ধরে মহামায়া, অর্থ তার 'মহামিথ্যা'। সত্য মহারাজ বসে থাকে রাজ-অন্তঃপার্রে— শত মিথ্যা প্রতিনিধি তার, চতুর্দিকে মরে খেটে খেটে।—

শিরে হাত দিয়ে, ব'সে ব'সে ভাবো— আমার অনেক কাজ আছে! আবার গিয়েছে ফিরে প্রজাদের মন।

জয়সিংহ।

যে তরণ্গ তীরে নিয়ে আসে, সেই ফিরে
অক্লের মাঝখানে টেনে নিয়ে যায়।
সত্য নহে, সত্য নহে, সত্য নহে—সবই
মিথ্যা! মিথ্যা! মিথ্যা! দেবী নাই প্রতিমার
মাঝে, তবে কোথা আছে? কোথাও সে নাই!
দেবী নাই! ধন্য ধন্য ধন্য মিথ্যা তমি!

# দ্বিতীয় দৃশ্য

#### প্রাসাদকক্ষ

## গোবিন্দমাণিক্য ও চাঁদপাল

চাঁদপাল।

প্রজারা করিছে কুমন্ত্রণা। মোগলের সেনাপতি চলিয়াছে আসামের দিকে যুন্ধ-লাগি, নিকটেই আছে, দুই-চারি দিবসের পথে—প্রজারা তাহারি কাছে পাঠাবে প্রস্তাব তোমারে করিতে দুর সিংহাসন হতে।

গোবিন্দমাণিক্য।

আমারে করিবে দ্র? মোর 'পরে এত অসন্তোষ?

মহারাজ.

এতক্ষণে গেছে।

চাঁদপাল।

সেবকের অন্বনয় রাখো— পশ্বরন্ত এত যদি ভালো লাগে নিষ্ঠার প্রজার দাও তাহাদের পশ্ব, রাক্ষসী প্রবৃত্তি পশ্বর উপর দিয়া যাক। সর্বদাই ভয়ে ভয়ে আছি কখন কী হয়ে পড়ে।

গোবিন্দ্যোণিক।

আছে ভয় জানি চাঁদপাল, রাজকার্য সেও আছে। পাথার ভীষণ, তব্ব তরী তীরে নিয়ে যেতে হবে। গেছে কি প্রঞার দ্বত মোগলের কাছে?

চাদপাল ।

গোবিন্দমাণিকা!

চাঁদপাল, তুমি তবে যাও এই বেলা, মোগলের শিবিরের কাছাকাছি থেকো— যখন যা ঘটে সেথা পাঠায়ো সংবাদ। মহারাজ, সাবধানে থেকো হেথা প্রভু,

চাদপাল।

অন্তরে বাহিরে শন্ত্র।

[ প্রস্থান

গ্ৰবতীর প্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য।

প্রিয়ে, বড়ো শ্বুজ্ক.
বড়ো শ্বার এ সংসার। অন্তরে বাহিরে
শার। তুমি এসে ক্ষণেক দাঁড়াও হেসে,
ভালোবেসে চাও মুখপানে। প্রেমহীন
অন্ধকার ষড়য়ন্ত বিপদ বিশেবষ
সবার উপরে, হোক তব স্বধাময়
আবিভাবি, ঘোর নিশীথের শিরোদেশে
নির্বির কেন? অপরাধ-বিচারের
এই কি সময়? ত্যাত হদয় যবে

নুম্যরি মতো চাহে মর্ভূমি-মাঝে সুধাপাত্র হাতে নিয়ে ফিরে চলে যাবে?

[ গুণবতীর প্রস্থান

চলে গেলে! হায়, দ্বৰ্হ জীবন!

নক্ষরবায়ের প্রবেশ

<u>ম্বগত</u>

নক্ষরেয়। যেথা যাই সকলেই বলে, 'রাজা হবে?'— 'রাজা হবে?'— এ বডো আশ্চর্য কাল্ড। একা বসে থাকি, তবু শর্নি কে যেন বলিছে— 'রাজা হবে?' 'রাজা হবে?' দুই কানে যেন বাসা করিয়াছে দুই টিয়ে পাখি, এক वर्रील जारन भारूयू-- 'ताजा शरव ?' 'ताजा शरव ?' ভালো বাপ, তাই হব, কিন্তু রাজরন্ত সে কি তোরা এনে দিবি?

গোবিল্লাণিক।

নক্ষর সচ্চিত

নক্ষ্য!

আমারে মারিবে তুমি? বলো, সত্য বলো, আমারে মারিবে? এই কথা জাগিতেছে হৃদয়ে তোমার নিশিদিন? এই কথা মনে নিয়ে মোর সাথে হাসিয়া বলেছ কথা, প্রণাম করেছ পায়ে, আশীর্বাদ করেছ গ্রহণ, মধ্যাকে আহারকালে এক অন্ন ভাগ করে করেছ ভোজন এই কথা নিয়ে? বুকে ছুরি দেবে? ওরে ভাই, এই বুকে টেনে নিয়েছিনু তোরে এ কঠিন মর্ত্যভূমি প্রথম চরণে তোর বেজেছিল যবে—এই বুকে টেনে নিয়েছিন, তোরে, যেদিন জননী, তোর শিরে শেষ স্নেহহুত রেখে, চলে গেল ধরাধাম শ্ন্য করি— আজ সেই তুই সেই বুকে ছুরি দিবি? এক রক্তধারা বহিতেছে দোঁহার শরীরে, যেই রক্ত পিতৃপিতামহ হতে বহিয়া এসেছে চির্বাদন ভাইদের শিরায় শিরায়— সেই শিরা ছিন্ন করে দিয়ে সেই রক্ত ফেলিবি ভূতলে? এই বন্ধ করে দিন্ দ্বার, এই নে∙আমার তরবারি, মার অবারিত বক্ষে, পূর্ণ হোক মনস্কাম!

নক্ষররায়। ক্ষমা করো! ক্ষমা করো ভাই! ক্ষমা করো! গোবিন্দমাণিক্য। এসো বংস, ফিরে এসো! সেই বক্ষে ফিরে এসো! ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছ? এ সংবাদ শ্বনেছি যখন, তখনি করেছি ক্ষমা। তোরে ক্ষমা না করিতে অক্ষম যে আমি।

নক্ষত্ররায়। রঘ্নপতি দেয় কুমল্তণা। রক্ষো মোরে তার কাছ হতে।

গোবিন্দমাণিক্য। কোনো ভয় নেই ভাই!

# তৃতীয় দৃশ্য

## অন্তঃপ্রকক্ষ

## গুণবতী

তব্ব তো হল না। আশা ছিল মনে মনে গ্ৰুণবতী। কঠিন হইয়া থাকি কিছ্মদিন যদি তাহা হলে আপনি আসিবে ধরা দিতে প্রেমের তৃষায়। এত অহংকার ছিল মনে। মুখ ফিরে থাকি, কথা নাহি কই, অগ্রন্ত ফেলি নে, শর্ধর শরুক রোষ, শর্ধর অবহেলা—এমন তো কতদিন গেল! শ্বনেছি নারীর রোষ প্রব্বের কাছে শুধু শোভা আভাময়, তাপ নাহি তাহে— হীরকের দী িতসম! ধিক্থাক্শোভা! এ রোষ বজ্রের মতো হত যদি. তবে পড়িত প্রাসাদ-'পরে, ভাঙিত রাজার নিদ্রা, চূর্ণ হত রাজ-অহংকার, পূর্ণ হত রানীর মহিমা! আমি রানী, কেন জন্মাইলে এ মিথ্যা বিশ্বাস! হৃদয়ের অধীশ্বরী তব. এই মন্ত্র প্রতিদিন কেন দিলে কানে? কেন না জানালে মোরে আমি ক্রীতদাসী, রাজার কিংকরী শুধু, রানী নহি—তাহা হলে আজিকে সহসা এ আঘাত. এ পতন সহিতে হত না!

ধ্ববের প্রবেশ

কোথা যাস তুই?

আমারে ডেকেছে রাজা।

গ্রে গিশ্র, চুরি করে নিয়েছিস তুই
আমার সন্তানতরে যে আসন ছিল।
না আসিতে আমার বাছারা, তাহাদের
পিতৃদ্দেহ-'পরে তুই বসাইলি ভাগ!
রাজহৃদয়ের স্থাপাত্র হতে, তুই
নিলি প্রথম অঞ্জালি—রাজপ্র এসে
তোরি কি প্রসাদ পাবে ওরে রাজদ্রোহা!—
মা গো মহামায়া, একি তোর অবিচার!
এত স্কি, এত খেলা তোর—খেলাছলে
দে আমারে একটি সন্তান—দে জননী,
শৃধ্র এইট্রুকু শিশ্র, কোলট্রুকু ভ'রে
যায় যাহে। তুই যা বাসিস ভালো, তাই
দিব তোরে।

নক্ষতরায়ের প্রবেশ

নক্ষর, কোথায় যাও? ফিরে যাও কেন? এত ভয় কারে তব? আমি নারী, অস্তহীন, বলহীন, নির্পায়, অসহায়— আমি কি ভীষণ এত?

নক্ষ্তরায়।

ना, ना,

মোরে ডাকিয়ো না।

গা্ণবতী। নক্ষুৱায়। কেন, কী হয়েছে?

আমি

রাজা নাহি হব।

গন্ণবতী।

নাই হলে। তাই বলে
 এত আস্ফালন কেন?

নক্ষত্রায়।

চিরকাল বে°চে থাক্ রাজা, আমি যেন যুবরাজ থেকে

মরি।

গৰ্ণবতী।

তাই মরো। শীঘ্র মরো। পূর্ণ হোক মনোরথ। আমি কি তোমার পায়ে ধ'রে রেথেছি বাঁচিয়ে?

নক্ষগ্ররায়।

তবে কী বলিবে বলো।

গ্র্ণবতী। যে চোর করিছে চুরি তোমারি ম্রুট তাহারে সরায়ে দাও। ব্রঝছ কি?

নক্ষতরায়।

সব

ব্রিঝরাছি, শ্বধ্ব কে সে চোর ব্রিঝ নাই।

গুণবতী। ওই-যে বালক ধ্বে। বাড়িছে রাজার কোলে, দিনে দিনে উ°চু হয়ে উঠিতেছে মুকুটের পানে।

নক্ষ্তরায়।

তাই বটে! এতক্ষণে

ব্বিলাম সব। মুকুট দেখেছি বটে ধ্ববের মাথায়। আমি বলি শ্বহু খেলা।

গ্নেবতী। ম্কুট লইয়া খেলা? বড়ো কাল-খেলা! এই বেলা ভেঙে দাও খেলা—নহে তুমি সে খেলার হইবে খেলেনা।

নক্ষাররার। তাই বটে! এ তো ভালো খেলা নয়।

গ্র্ণবতী। অর্ধরাত্রে আজি
গ্রোপনে লইয়া তারে দেবীর চরণে
মোর নামে কোরো নিবেদন। তার রক্তে
নিবে যাবে দেবরোষানল, স্থায়ী হবে
সিংহাসন এই রাজবংশে— পিতৃলোক
গাহিবেন কল্যাণ তোমার। ব্রুঝেছ কি?

নক্ষত্রায়। ব্রিয়াছি।

গুন্বতী। তবে যাও! যা বলিন্ব করো।
মনে রেখো, মোর নামে কোরো নিবেদন।
নক্ষ্তরায়। তাই হবে। মুকুট লইয়া খেলা! এ কী

া। তাই হবে। মৃকুট লইয়া খেলা! এ কী সর্বনাশ! দেবীর সন্তোষ, রাজ্যরক্ষা, পিতৃলোক— বৃ্ঝিতে কিছুই বাকি নেই।

# চতুর্থ দ্শ্য

### মন্দিরসোপান

#### জয়সিংহ

> অপর্ণার প্রবেশ অপর্ণা, আবার এসেছিস? তাড়ালেম

মন্দিরবাহিরে, তব্ তুই অনুক্ষণ আশে-পাশে চারি দিকে ঘ্ররিয়া বেড়াস স্ত্রের দ্বাশা-সম দরিদ্রের মনে? সত্য আর মিথ্যায় প্রভেদ শুধু এই!— মিথ্যারে রাখিয়া দিই মন্দিরের মাঝে বহু, যাত্রে, তবু,ও সে থেকেও থাকে না। সত্যেরে তাড়ায়ে দিই মন্দিরবাহিরে অনাদরে, তব,ও সে ফিরে ফিরে আসে। অপর্ণা, যাস নে তুই—তোরে আমি আর ফিরাব না। আয়, এইখানে বাস দোঁহে। অনেক হয়েছে রাত। কৃষ্ণপক্ষশশী উঠিতেছে তর্-অন্তরালে। চরাচর স্থিতমণন, শ্বধ্ব মোরা দোঁহে নিদ্রাহীন। অপর্ণা, বিষাদময়ী, তোরেও কি গেছে ফাঁকি দিয়ে মায়ার দেবতা? দেবতায় কোন্ আবশ্যক? কেন তারে ডেকে আনি আমাদের ছোটোখাটো স্থের সংসারে? তারা কি মোদের ব্যথা বুঝে? পাষাণের মতো শুধু চেয়ে থাকে! আপন ভায়েরে প্রেম হতে বঞ্চিত করিয়া, সেই প্রেম দিই তারে—সে কি তার কোনো কাজে লাগে? এ সুন্দরী সুখময়ী ধরণী হইতে মুখ ফিরাইয়া, তার দিকে চেয়ে থাকি— সে কোথায় চায়? তার কাছে ক্ষ্রুদ্র বটে, তুচ্ছ বটে, তব্ব তো আমার মাতৃধরা; তার কাছে কীটবং, তব্ব তো আমার ভাই; অবহেলে অন্ধর্থচক্রতলে দলিয়া চলিয়া যায়, তব্ব সে দলিত. উপেক্ষিত, তারা তো আমার আপনার। আয় ভাই, নির্ভায়ে দেবতাহীন হয়ে আরো কাছাকাছি সবে বে'ধে বে'ধে থাকি। • রক্ত চাই ? স্বরগের ঐশ্বর্য ত্যাজিয়া এ দরিদ্র ধরাতলে তাই কি এসেছ? সেথায় মানব নেই, জীব নেই কেহ, রক্ত নেই, ব্যথা পাবে হেন কিছু নেই— তাই স্বর্গে হয়েছে অর্.চি? আসিয়াছ মুগয়া করিতে, নিভায়বিশ্বাসস্থে যেথা বাসা বে°ধে আছে মানবের ক্ষ্রুদ্র পরিবার? — অপর্ণা, বালিকা, দেবী নাই! জয়সিংহ, তবে চলে এসো, এ মন্দির ছেডে।

অপর্ণা।

জয়সিংহ। যাব, যাব, তাই যাব, ছেড়ে চলে

যাব। হায় রে অপর্ণা, তাই যেতে হবে। তব্ব, যে রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস পরিশোধ ক'রে দিয়ে তার রাজকর তবে যেতে পাব। থাক্ ও-সকল কথা। দেখু চেয়ে গোমতীর শীর্ণ জলরেখা জ্যোৎস্নালোকে পুলাকত—কলধর্নি তার এক কথা শতবার করিছে প্রকাশ। আকাশেতে অর্ধচন্দ্র পাণ্ডুম,খচ্ছবি শ্রান্তক্ষীণ-- বহু রাত্রিজাগরণে যেন পড়েছে চাঁদের চোখে আধেক পল্লব ঘুমভারে। সুন্দর জগং! হা অপর্ণা, এমন রাত্রির মাঝে দেবী নাই। থাক্ দেবী। অপর্ণা, জানিস কিছ, সর্খভরা সুধাভরা কোনো কথা? শুধু তাই বল্। या मानित्न माराज अवत्न मन्न रख ভূলে যাব জীবনের তাপ, মরণ যে কত মধ্রতাময় আগে হতে পাব তার স্বাদ। অপর্ণা, এমন কিছু বল্ ওই মধ্বকণ্ঠে তোর, ওই মধ্ব-আঁখি রেখে মোর মৃখপানে, এই জনহীন দ্রতথ্য রজনীতে, এই বিশ্বজগতের निष्ठाभार्या, वन् त्त अभर्गा, या भारीनरन মনে হবে চারি দিকে আর কিছ, নাই, শুধু ভালোবাসা ভাসিতেছে, পূর্ণিমার সু \*তরাতে রজনীগন্ধার গন্ধসম। হায় জয়াসংহ, বালতে পারি নে কিছু-বুঝি মনে আছে কত কথা। তবে আরো

জয়সিংহ।

অপর্ণা।

কাছে আয়, মন হতে মনে যাক কথা— এ কী করিতেছি আমি! অপর্ণা, অপর্ণা, চলে যা মন্দির ছেড়ে! গ্রুর্র আদেশ!

অপর্ণা।

জয়সিংহ, হোয়ো না নিষ্ঠ্র ! বার বার ফিরায়ো না ! কী সহেছি অন্তর্যামী জানে !

জয়সিংহ। তবে আমি যাই। এক দণ্ড হেথা নহে।

কিছ্দ্র গিয়া ফিরিয়া
অপর্ণা, নিষ্ঠার আমি? এই কি রহিবে
তোর মনে, জয়সিংহ নিষ্ঠার, কঠিন!
কখনো কি হাসিমাখে কহি নাই কথা?
কখনো কি ডাকি নাই কাছে? কখনো কি
ফোল নাই অশ্রাজল তোর অশ্রা দেখে
অপর্ণা, সে-সব কথা পড়িবে না মনে,

শ্বের্মনে রহিবে জাগিয়া জয়সিংহ নিষ্ঠ্রে পাষাণ? যেমন পাষাণ ওই পাষাণের ছবি, দেবী বলিতাম যারে?— হায় দেবী, তুই যদি দেবী হইতিস, তুই যদি ব্রিতিস এই অন্তর্দাহ! ব্যক্তিহীন ব্যথিত এ ক্ষর্ত্ত নারী হিয়া,

অপর্ণা।

বর্ণিধহীন ব্যথিত এ ক্ষর্দ্র নারী হিয়া, ক্ষমা করো এরে। এই বেলা চলে এসো, জয়সিংহ, এসো মোরা এ মন্দির ছেড়ে যাই।

জয়সিংহ।

রক্ষা করো! অপর্ণা, কর্না করো! দরা ক'রে, মোরে ফেলে চলে যাও। এক কাজ বাকি আছে এ জীবনে, সেই হোক প্রাণেশ্বর— তার স্থান তুমি কাড়িয়ো না।

অপর্ণা। শতবার সহিয়াছি, আজ কেন আর নাহি সহে! আজ কেন ভেঙে পড়ে প্রাণ! <u> রি,ত প্রস্থান</u>

# পণ্ডম দ্শ্য

## মন্দির

নক্ষররায় রঘ্পতি ও নিদ্রিত ধ্রুব

রঘুপতি। কে'দে কে'দে ঘর্নায়ে পড়েছে। জয়িসংহ
এসেছিল মাের কোলে অমনি শৈশবে
পিতৃমাতৃহীন। সেদিন অমনি করে
কে'দেছিল ন্তন দেখিয়া চারি দিক.
হতাশ্বাস শ্রাণ্ড শােকে অমনি করিয়া
ঘ্নায়ে পড়িয়াছিল সন্ধাা হয়ে গেলে
ওইখানে দেবীর চরণে! ওরে দেখে
তার সেই শিশ্বম্খ শিশ্বর ক্রন্দন
মনে পড়ে।

নক্ষ<u>কররায়।</u> ঠাকুর, কোরো না দেরি আর—

ভয় হয় কখন সংবাদ পাবে রাজা। রঘ্বপতি। সংবাদ কেমন করে পাবে? চারি দিক নিশীথের নিদ্রা দিয়ে ঘেরা।

নক্ষররায়। **একবার** মনে হল যেন দেখিলাম কার ছায়া!

রঘুপতি। আপন ভয়ের।

নক্ষরায়। শর্নিলাম যেন কার ক্রন্দনের স্বর! রঘ্পতি।

আপনার হৃদয়ের। দ্রে হোক নিরানন্দ। এসো পান করি কারণসলিল।

#### মদ্যপান

মনোভাব যতক্ষণ
মনে থাকে, ততক্ষণ দেখায় বৃহৎ—
কার্যকালে ছোটো হয়ে আসে, বহু বাষ্প
গলে গিয়ে একবিন্দ্ জল। কিছুই না,
শুধ্ মুহুতের কাজ। শুধ্ শীণ শিখা
প্রদীপ নিভাতে যতক্ষণ! ঘুম হতে
চিকতে মিলায়ে যাবে গাঢ়তর ঘুমে
ওই প্রাণরেখাট্রকু— শ্রাবর্ণানশীথে
বিজুলিঝলক-সম, শুধ্ বজ্র তার
চিরদিন বিংধে রবে রাজদম্ভ-মাঝে।
এসো এসো যুবরাজ, ম্লান হয়ে কেন
বসে আছ এক পাশে— মুথে কথা নেই,
হাসি নেই, নির্বাপিতপ্রায়! এসো, পান

নক্ষপ্ররায়। অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। আমি বলি, আজ থাক্। কাল পূজা হবে।

করি আনন্দর্সলিল।

রঘ্পতি। বিলম্ব হয়েছে বটে। রাগ্রি শেষ হয়ে আসে।

নক্ষররায়। ওই শোনো পদধর্নি। রঘুপতি। কই? নাহি শ্নি।

নক্ষত্ররায়। ওই শোনো, ওই দেখো আলো।

রঘ্পতি। সংবাদ পেয়েছে রাজা! আর তবে এক পল দেরি নয়। জয় মহাকালী!

খুজা উত্তোলন

গোবিন্দমাণিক্য ও প্রহরীগণের প্রবেশ রাজার নির্দেশক্রমে প্রহরীর দ্বারা রঘ্পতি ও নক্ষত্রায় ধ্ত হইল গোবিন্দমাণিক্য। নিয়ে যাও কারাগারে, বিচার হইবে।

# চতুর্থ অঙক

## প্রথম দৃশ্য

## বিচারসভা

গোবিন্দমাণিক্য রঘ্পতি নক্ষররায় সভাসদ্গণ ও প্রহরীগণ

#### রঘ্পতিকে

গোবিন্দমাণিক্য।

আর কিছ্ম বলিবার আছে?

কিছ, নাই।

রঘ্বপতি। গোবিন্দমাণিক্য।

অপরাধ করিছ স্বীকার?

রঘুপতি।

অপরাধ?

অপরাধ করিয়াছি বটে। দেবীপ্জা করিতে পারি নি শেষ—মোহে মঢ়ে হয়ে বিলম্ব করেছি অকারণে। তার শাহ্তি দিতেছেন দেবী, তুমি উপলক্ষ শৃধ্যু।

গোবিন্দমাণিক্য।

শ্ন সর্বলোক, আমার নিয়ম এই—
পবিত্র প্জার ছলে দেবতার কাছে
যে মোহান্ধ দিবে জীবর্বাল, কিংবা তারি
করিবে উদ্যোগ রাজ-আজ্ঞা তুচ্ছ করি,
নির্বাসনদন্ড তার প্রতি। রঘুপতি,
অন্ট বর্ষ নির্বাসনে করিবে যাপন;
তোমারে আসিবে রেখে সৈন্য চারিজন
রাজ্যের বাহিরে।

রঘুপতি।

দেবী ছাড়া এ জগতে এ জান্ব হয় নি নত আর কারো কাছে। আমি বিপ্র, তুমি শ্রে, তব্ব জোড়করে নতজান্ব আজ আমি প্রার্থনা করিব তোমা কাছে— দ্বই দিন দাও অবসর, প্রাবণের শেষ দ্বই দিন। তার পরে শরতের প্রথম প্রত্যুয়ে— চলে যাব তোমার এ অভিশত দংধ রাজ্য ছেড়ে, আর ফিরাব না মুখ।

গোবিন্দমাণিক্য।

मुद्दे मिन मिन्

অবসর।

রঘুপতি।

মহারাজ-অধিরাজ! মহিমাসাগর তুমি কৃপা-অবতার! ধ্লির অধম আমি, দীন, অভাজন!

গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষর, স্বীকার করো অপরাধ তব।

[ প্রস্থান

নক্ষত্ররায়। মহারাজ, দোষী আমি। সাহস না হয় মার্জনা করিতে ভিক্ষা।

[পদতলে পতন

গোবিন্দমাণিকা।

বলো তুমি কার

মন্ত্রণায় ভুলে এ কাজে দিয়েছ হাত? স্বভাবকোমল তুমি, নিদার্ল ব্লিধ এ তোমার নহে।

নক্ষতরায়।

আর কারে দিব দোষ!
লব না এ পাপম্থে আর কারো নাম।
আমি শ্ধ্ব একা অপরাধী। আপনার
পাপমন্ত্রণায় আপনি ভুলেছি। শত
দোষ ক্ষমা করিয়াছ নির্বোধ ভ্রাতার,
আরবার ক্ষমা করো।

গোবিন্দমাণিকা।

নক্ষণ, চরণ
ছেড়ে ওঠো, শোনো কথা। ক্ষমা কি আমার
কাজ? বিচারক আপন শাসনে বন্ধ,
বন্দী হতে বেশি বন্দী। এক অপরাধে
দশ্ড পাবে এক জনে, মুক্তি পাবে আর,
এমন ক্ষমতা নাই বিধাতার— আমি
কোথা আছি!

সকলে।

ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভূ!

নক্ষত্র তোমার ভাই।

গোবিন্দ্যাণিক।

দিথর হও সবে।
ভাই বন্ধ্ব কেহ নাই মোর, এ আসনে
যতক্ষণ আছি। প্রমাণ হইয়া গেছে
অপরাধ। ছাড়ায়ে ত্রিপ্ররাজ্যসীমা
রক্ষপ্রত নদীতীরে আছে রাজগৃহ
তীর্থাসনানতরে, সেথায় নক্ষত্রায়
অন্ট বর্ষা নির্বাসন করিবে যাপন।

প্রহরীগণ নক্ষরকে লইয়া যাইতে উদ্যত।
রাজার সিংহাসন হইতে অবরোহণ

দিয়ে যাও বিদায়ের আলিঙগন। ভাই
এ দণ্ড তোমার শুধু একেলার নহে,
এ দণ্ড আমার। আজ হতে রাজগৃহ
স্টেকণ্টকিত হয়ে বিশিধবে আমায়।
রহিল তোমার সাথে আশীর্বাদ মোর;
যত দিন দ্রে র'বি রাখিবেন তোরে
দেবগণ।

় সভাসদ্গণের প্রতি সভাগ্হ ছেড়ে যাও সবে, ক্ষণেক একেলা রব আমি।

[সকলের প্রস্থান

দ্রত নয়নরায়ের প্রবেশ

नय्नत्राय ।

মহারাজ,

সমূহ বিপদ!

গোবিন্দ্রাণিকা।

রাজা কি মান্ধ নহে?
হার বিধি, হদর তাহার গড় নি কি
অতি দীনদরিদ্রের সমান করিয়া?
দ্বঃখ দিবে সবার মতন, অগ্র্জল
ফেলিবারে অবসর দিবে না কি শ্ব্রু
কিসের বিপদ, ব'লে যাও শীঘ্র করি।

নয়নরায়।

মোগলের সৈন্য সাথে আসে চাঁদপাল,

নাশিতে ত্রিপরা।

গোবিন্দ্রাণিকা।

এ নহে নয়নরায়,

তোমার উচিত। শত্রু, বটে চাঁদপাল. তাই বলে তার নামে হেন অপবাদ!

নয়নরায়।

অনেক দিয়েছ দণ্ড দীন অধীনেরে, আজ এই অবিশ্বাস সব চেয়ে বেশি। শ্রীচরণচান্ত হয়ে আছি, তাই বলে

গিয়েছি কি এত অধঃপাতে!

रभाविन्मगानिका।

ভালো করে

বলো আরবার, ব্রেঝ দেখি সব।

নয়নরায়।

7য়াগ

দিয়ে মোগলের সাথে চাহে চাঁদপাল তোমারে করিতে রাজ্যচত্ত্বত।

গোনিন্দমাণিকা।

তুমি কোথা

যেদিন আমারে প্রভূ

পেলে এ সংবাদ?

नय्नताय ।

নিরস্ত্র করিলে, অস্ত্রহীন লাজে চলে গেন্ব দেশান্তরে; শ্রনিলাম আসামের সাথে মোগলের বাধিছে বিবাদ; তাই চলেছিন্ব সেথাকার রাজসল্লিধানে

মাগিতে সৈনিকপদ। পথে দেখিলাম আসিছে মোগল সৈন্য ত্রিপর্রার পানে, সংখ্য চাঁদপাল। সন্ধানে জেনেছি তার

সংগ্রে চাদপাল। সন্ধানে জেনোছ তার অভিসন্ধি। ছাটিয়া এসেছি রাজপদে।

গোবিন্দমাণিকা।

সহসা এ কী হল সংসারে হে বিধাতঃ! শুধ্ব দুই-চারিদিন হল, ধরণীর

কোন্খানে ছিদ্ৰপথ হয়েছে বাহির,

সম্দর নাগবংশ রসাতল হতে
উঠিতেছে চারি দিকে প্থিবীর 'পরে—
পদে পদে তুলিতেছে ফলা। এসেছে কি
প্রলয়ের কাল!— এখন সময় নহে
বিসময়ের। সেনাপতি, লহো সৈন্যভার।

# দ্বিতীয় দৃশ্য

### মন্দিরপ্রাঙ্গণ

## জয়সিংহ ও রঘ্পতি

রঘ্বপতি।

গেছে গর্ব, গেছে তেজ, গেছে ব্রাহ্মণত্ব। ওরে বংস, আমি তোর গ্রুর নহি আর! কাল আমি অসংশয়ে করেছি আদেশ গ্রুরুর গৌরবে, আজ শুধু সানুনয়ে ভিক্ষা মাগিবার মোর আছে অধিকার। অন্তরেতে সে দীপ্তি নিবেছে, যার বলে তচ্ছ করিতাম আমি ঐশ্বর্যের জ্যোতি, রাজার প্রতাপ। নক্ষর পডিলে খাস তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মাটির প্রদীপ। তাহারে খুজিয়া ফিরে পরিহাসভরে খদ্যোত ধূলির মাঝে, খুঁজিয়া না পায়। দীপ প্রতিদিন নেভে. প্রতিদিন জরলে. বারেক নিভিলে তারা চির-অন্ধকার! আমি সেই চিরদীপ্তিহীন: সামান্য এ প্রমায়, দেবতার অতি ক্ষুদ্র দান. ভিক্ষা মেগে লইয়াছি তারি দুটো দিন রাজন্বারে নতজান, হয়ে। জয়সিংহ, সেই দুই দিন যেন ব্যর্থ নাহি হয়। সেই দুই দিন যেন আপন কলঙক ঘুচায়ে মরিয়া যায়। কালামুখ তার রাজরক্তে রাঙা করে তবে যায় যেন। বংস, কেন নির্ত্তর? গ্রুর আদেশ নাহি আর; তবু তোরে করেছি পালন আশৈশব, কিছু নহে তার অনুরোধ? নহি কি রে আমি তোর পিতার অধিক পিতৃবিহীনের পিতা বলে? এই দুঃখ, এত করে স্মরণ করাতে হল! কুপা ভিক্ষা সহ্য হয়, ভালোবাসা ভিক্ষা করে যে অভাগা, ভিক্ষুকের অধম ভিক্ষ্ক

সে যে। বংস, তব্ নির্ত্তর? জান্ তবে
আরবার নত হোক। কোলে এসেছিল
যবে, ছিল এতট্বুকু, এ জান্বর চেয়ে
ছোটো— তার কাছে নত হোক জান্ব। প্র,
ভিক্ষা চাই আমি।

জয়সিংহ।

পিতা, এ বিদীর্ণ ব্রকে আর হানিয়ো না বজু। রাজরক্ত চাহে দেবী, তাই তারে এনে দিব। যাহা চাহে সব দিব। সব ঋণ শোধ করে দিয়ে যাব। তাই হবে। তাই হবে।

[ প্রস্থান

রঘ্বপতি।

তবে তাই
হোক। দেবী চাহে, তাই বলে দিস। আমি
কেহ নই। হায় অকৃতজ্ঞ, দেবী তোর
কী করেছে? শিশ্বলাল হতে দেবী তোরে
প্রতিদিন করেছে পালন? রোগ হলে
করিয়াছে সেবা? ক্ষ্মায় দিয়েছে অন্ন?
মিটায়েছে জ্ঞানের পিপাসা? অবশেষে
এই অকৃতজ্ঞতার ব্যথা নিয়েছে কি
দেবী ব্বক পেতে? হায়, কলিকাল! থাক্!

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদকক্ষ

গোবিন্দমাণিক্য

নয়নরায়ের প্রবেশ

নয়নরায়। বিদ্রোহী সৈনিকদের এনেছি ফিরায়ে, যদ্ধসঙ্জা হয়েছে প্রস্তুত। আজ্ঞা দাও মহারাজ, অগ্রসর হই— আশীর্বাদ করো—

গোবিন্দমাণিক্য।

চলো সেনাপতি, নিজে আমি যাব রণক্ষেত্রে।

নয়নরায়।

যতক্ষণ এ দাসের দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ মহারাজ, ক্ষান্ত থাকো, বিপদের মুখে গিয়ে—

গোবিন্দমাণিক্য।

সেনাপতি, সবার বিপদ-অংশ হতে মোর অংশ নিতে চাই আমি। মোর রাজ-অংশ, সব চেয়ে বেশি। এসো সৈন্যগণ, লহো মোরে তোমাদের মাঝে। তোমাদের নুপতিরে দ্র সিংহাসনচ্জে নির্বাসিত করে সমরগোরব হতে বঞ্চিত কোরো না।

চরের প্রবেশ

নিৰ্বাসনপথ হতে লয়েছে কাডিয়া চর । কমার নক্ষত্রায়ে মোগলের সেনা; রাজপদে বরিয়াছে তাঁরে। আসিছেন रंभना लास ताजधानी भारत।

গোবিন্দমাণিক্য। চুকে গেল। আর ভয় নাই। যুদ্ধ তবে গেল মিটে।

প্রহরী।

গোবিন্দ্মাণিক।।

গোবিন্দমাণিক্য।

প্রহরীর প্রবেশ

বিপক্ষীশবির হতে পত্র আসিয়াছে। নক্ষরের হুস্তলিপি। শান্তির সংবাদ হবে বর্ঝ। – এই কি স্নেহের সম্ভাষণ! এ তো নহে নক্ষরের ভাষা! চাহে মোর নির্বাসন, নতুবা ভাসাবে রক্তস্লোতে সোনার ত্রিপর্রা—দেশ করে দিবে দেশ, বন্দী হবে মোগলের অন্তঃপ্ররতরে ত্রিপ্ররমণী?— দেখি, দেখি, এই বটে তারি লিপি। 'মহারাজ নক্ষন্তমাণিক্য!' মহারাজ! দেখো সেনাপতি—এই দেখো রাজদশ্ডে-নির্বাসিত দিয়েছে রাজারে নির্বাসনদক্ত। এমনি বিধির খেলা! নিৰ্বাসন! এ কী স্পৰ্ধা! এখনো তো যুদ্ধ

নয়নরায়। শেষ হয় নাই।

গোবিন্দমাণিকা। এ তো নহে মোগলের দল। গ্রিপর্রার রাজপর্ব রাজা হতে করিয়াছে সাধ, তার তরে যুদ্ধ কেন? নয়নরায়। রাজ্যের মঙ্গল-

> রাজ্যের মঙ্গল হবে? দাঁড়াইয়া মুখোমুখি দুই ভাই হানে দ্রাতৃবক্ষ লক্ষ্য করে মৃত্যুমুখী ছুরি, রাজ্যের মঙ্গল হবে তাহে? রাজ্যে শা্ধ্ সিংহাসন আছে— গৃহস্থের ঘর নেই, ভাই নেই, দ্রাতৃত্ববন্ধন নেই হেথা? দেখি দেখি আরবার—এ কি তার লিপি? নক্ষত্রের নিজের রচনা নহে। আমি দস্যু, আমি দেবশ্বেষী, আমি অবিচারী, এ রাজ্যের অকল্যাণ আমি! নহে নহে,

এ তার রচনা নহে। -- রচনা যাহারই হোক, অক্ষর তো তারি বটে। নিজ হস্তে লিখেছে তো সেই।—যে সপেরই বিষ হোক, নিজের অক্ষরমুখে মাখায়ে দিয়েছে, হেনেছে আমার বুকে ৷- বিধি, এ তোমার শাস্তি, তার নহে। নির্বাসন! তাই হোক। তার নির্বাসনদণ্ড তার হয়ে আমি নীরবে বিনয় শিরে করিব বহন।

> পণ্ডম অংক প্রথম দ্শ্য

মন্দির। বাহিরে ঝড় র্যুপতি প্জোপকরণ লইয়া

রঘুপতি। এতদিনে আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবী! ওই রোষহ্বহ্ংকার! অভিশাপ হাঁকি নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ আমরা কি পারি? আজ কী আনন্দ, তোর প্রলয়সাংগণীগণ দার্ণ ক্ষ্মায় প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্বমহাতর ু! আজ মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস। ভাের সংশারে ফেলি এতাদন ছিলি काथा प्रवी? राजत थला ठुरे ना जीनात আমরা কি পারি? আজ কী আনন্দ, তোর চণ্ডীমূর্তি দেখে! সাহসে ভরেছে চিত্ত. সংশয় গিয়েছে: হতমান নতশির উঠেছে নৃতন তেজে। ওই পদধর্নন **শ্বনা যা**য়, ওই আসে তোর প্রা। জয় মহাদেবী!

অপর্ণার প্রবেশ

দ্র হ, দ্র হ মায়াবিনী— জয়সিংহে চাস তুই? আরে সর্বনাশী! মহাপাত্কিনী!

! অপর্ণার প্রস্থান

এ কী অকাল-ব্যাঘাত! জয়সিংহ যদি নাই আসে! কভু নহে। সত্যভংগ কভু নাহি হবে তার। - জয়

মহাকালী, সিশ্ধিদাতী, জয় ভয়ংকরী!—

যদি বাধা পায়- - যদি ধরা পড়ে শেষে—

যদি প্রাণ যায় তার প্রহরীর হাতে!—

জয় মা অভয়া, জয় ভন্তের সহায়।

জয় মা জাগ্রত দেবী, জয় সর্বজয়া!

ভক্তবংসলার যেন দুর্নাম না রটে

এ সংসারে, শত্রশক্ষ নাহি হাসে যেন

নিঃশঙ্ক কোতুকে। মাতৃ-অহংকার যদি

চ্প হয় সন্তানের, মা বলিয়া তবে

কেহ ডাকিবে না তোরে। ওই পদধ্রনি!

জর্মাসংহ বটে! জয় ন্ম্ভ্ডমালিনী,
পাষ্ডদলনী মহাশ্ডি!

জয়সিংহের দ্রুড প্রবেশ জয়সিংহ,

রাজরম্ভ কই?

জয়সিংহ।

আছে আছে! ছাড়ো মোরে। নিজে আমি করি নিবেদন।—

রাজরম্ভ

চাই তোর, দরাময়ী, জগংপালিনী
মাতা? নহিলে কিছ্তে তোর মিটিবে না
ত্ষা? আমি রাজপ্ত, প্র পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ রাজরক্ত আছে দেহে।
এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্তত্বাতুরা।

বিক্ষ ছুরি-বিশ্বন

রঘুপতি।

জয়সিংহ! জয়সিংহ! নিদ্য়! নিষ্ঠ্র!
এ কী সর্বনাশ করিলৈ রে? জয়সিংহ,
অকৃতজ্ঞ, গ্রুরুদ্রোহী, পিতৃমর্মঘাতী,
শ্বেচ্ছাচারী! জয়সিংহ, কুলিশকঠিন!
ওরে জয়সিংহ, মোর একমাত্র প্রাণ,
প্রাণাধিক, জীবন-মন্থন-করা ধন!
জয়সিংহ, বংস মোর, হে গ্রুরুবংসল!
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছ্ নাহি চাহি! অহংকার অভিমান
দেবতা ব্রহ্মণ সব যাক! তুই আয়!

অপর্ণার প্রবেশ অপর্ণা। পাগল করিবে মোরে। জয়সিংহ, কোথা জয়সিংহ! রঘ্বপতি।

আয় মা অমৃতময়ী! ডাক্ তোর স্থাকণ্ঠে, ডাক্ ব্যগ্রুস্বরে, ডাক্ প্রাণপণে! ডাক্ জয়সিংহে! তুই তারে নিয়ে যা মা আপনার কাছে, আমি নাহি চাহি।

[ অপণার মূছা

প্রতিমার পদতলে মাথা রাখিয়া ফিরে দে. ফিরে দে. ফিরে দে. ফিরে দে!

# দ্বিতীয় দুশ্য

#### প্রাসাদ

### গোবিন্দমাণিক্য

গোবিন্দমাণিক্য।

এখনি আনন্দধ্বনি! এখনি পরেছে দীপমালা নির্লজ্জ প্রাসাদ! উঠিয়াছে রাজধানী-বহিদ্বারে বিজয়তোরণ প্রলকিত নগরের আনন্দ-উৎক্ষিপত দুই বাহ্-সম! এখনো প্রাসাদ হতে বাহিরে আসি নি—ছাড়ি নাই সিংহাসন। এতদিন রাজা ছিন্—কারো কি করি নি উপকার? কোনো অবিচার করি নাই দুরে? কোনো অত্যাচার করি নি শাসন? ধিক্ ধিক্ নির্বাসিত রাজা! আপনারে আপনি বিচার করি আপনার শোকে আপনি ফেলিস অশ্রে!

মর্ত্যরাজ্য গেল. আপনার রাজা তব্ব আমি। মহোংসব হোক আজি অন্তরের সিংহাসনতলে।

গ্র্ণবতীর প্রবেশ

গু,ণবতী।

প্রিরতম, প্রাণেশ্বর, আর কেন নাথ? এইবার শ্বনেছ তো দেবীর নিষেধ! এসো প্রভু, আজ রাত্রে শেষ প্রজা করে রামজানকীর মতো যাই নির্বাসনে।

গোবিন্দমাণিকা।

অয়ি প্রিয়তমে, আজি শৃভ্চিন মোর। রাজ্য গেল, তোমারে পেলেম ফিরে। এসো প্রিয়ে, যাই দোঁহে দেবীর মন্দিরে, শৃধ্ প্রেম নিয়ে, শৃধ্ব পৃত্প নিয়ে, মিলনের অশ্রন্থ নিয়ে, বিদায়ের বিশান্থ বিষাদ নিয়ে, আজ রক্ত নয়, হিংসা নয়।

গ্ৰন্থবতী।

ভিক্ষা

রাখো নাথ!

গোবিন্দুমাণিকা। গুণবতী। वला प्रवी!

হোয়ো না পাষাণ।

রাজগর্ব ছেড়ে দাও। দেবতার কাছে
পরাভব না মানিতে চাও যদি, তব্
আমার ফরণা দেখে গল্পক হৃদয়।
তুমি তো নিষ্ঠার কভু ছিলে নাকো প্রভু,
কে তোমারে করিল পাষাণ! কে তোমারে
আমার সোভাগ্য হতে লইল কাড়িয়া!
করিল আমারে রাজাহীন রানী!

ংগাবিন্দমাণিক।

প্রিয়ে,

আমারে বিশ্বাস করাে একবার শ্ব্র্,
না ব্রিঝা বাঝাে মাের পানে চেয়ে। অশ্র্র্
দেখে বাঝাে, আমারে যে ভালােবাস সেই
ভালােবাসা দিয়ে বাঝাে— আর রক্তপাত
নহে। ম্ব ফিরায়াে না দেবী, আর মােরে
ছাড়িয়াে না, নিরাশ কােরাে না আশা দিয়ে।
যাবে যদি মার্জনা করিয়া যাও তবে।

া গ্ৰহতীর প্রস্থান

গেলে চলি! কী কঠিন নিষ্ঠার সংসার!— ওরে কে আছিস?—কেহ নাই? চলিলাম। বিদায় হে সিংহাসন! হে পাণ্য প্রাসাদ, আমার পৈতৃক ক্রোড়, নির্বাসিত পাত্র তোমারে প্রণাম ক'রে লইল বিদায়।

তৃতীয় দৃশ্য

অ•তঃপ্রকক্ষ

গুণবতী

গ্নবতী। বাজা বাদ্য বাজা, আজ রাত্রে প্জা হবে,
আজ মোর প্রতিজ্ঞা প্রিবে। আন্ বলি।
আন্ জবাফ্ল। রহিলি দাঁড়ায়ে? আজ্ঞা
শ্নিবি নে? আমি কেহ নই? রাজ্য গেছে,
তাই ব'লে এতট্কু রানী বাকি নেই
আদেশ শ্নিবে যার কিংকর-কিংকরী?

এই নে কঙ্কণ, এই নে হীরার কণ্ঠী— এই নে যতেক আভরণ। ত্বরা ক'রে কর্ গিয়ে আয়োজন দেবীর প্জার। মহামায়া, এ দাসীরে রাখিয়ো চরণে।

# ठजूर्थ म्भा

মন্দির

রঘ্,পতি

রঘ্পতি। দেখো, দেখো, কী করে দাঁড়ায়ে আছে, জড় পাষাণের স্ত্প, ম্ঢ় নির্বোধের মতো। ম্ক, পঙ্গা, অন্ধ ও বিধর! তোরি কাছে সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে! পাষাণ-চরণে তোর, মহং হদয় আপনারে ভাঙিছে আছাড়ি। হা হা হা হা! কোন্ দানবের এই ক্র পরিহাস জগতের মাঝখানে রয়েছে বিসয়া। মা বলিয়া ডাকে যত জীব, হাসে তত ঘোরতর অট্টহাস্যে নির্দ্ধ। দে ফিরায়ে জয়সিংহে মোর! দে ফিরায়ে!

নাড়া দিয়া

শর্নিতে কি
পাস ? আছে কর্ণ ? জানিস কী করেছিস ?
কার রম্ভ করেছিস পান ? কোন্ প্র্ণ্য
জীবনের ? কোন্ স্নেহদয়াপ্রীতি-ভরা
মহাহদয়ের ?

থাক্ তুই চিরকাল

এইমতো—এই মন্দিরের সিংহাসনে,
সরল ভব্তির প্রতি গ্নুপ্ত উপহাস!

দিব তোর প্রজা প্রতিদিন, পদতলে
করিব প্রণাম, দয়াময়ী মা বলিয়া
ডাকিব তোমারে। তোর পরিচয় কারো
কাছে নাহি প্রকাশিব, শুধ্ম ফিরায়ে দে
মোর জয়সিংহে! কার কাছে কাঁদিতেছি!
তবে দ্র, দ্র, দ্র, দ্র করে দাও
হদয়দলনী পাষাণীরে। লঘ্ম হোক
জগতের বক্ষ।

দ্রে গোমতীর জলে প্রতিমা-নিক্ষেপ

### মশাল লইয়া বাদ্য বাজাইয়া গুনবতীর প্রবেশ

গ্নবতী। জয় জয় মহাদেবী!

দেবী কই?

রঘুপতি। দেবী নাই।

গ্ন্ণবতী। ফুরাও দেবীরে

গন্বন্দেব, এনে দাও তাঁরে, রোষশানিত করিব তাঁহার। আনিয়াছি মার প্রজা। রাজ্য পতি সব ছেড়ে পালিয়াছি শার্থ্ব প্রতিজ্ঞা আমার। দয়া করো, দয়া করে দেবীরে ফিরায়ে আনো শার্থ্ব, আজি এই এক রাত্রি তরে। কোথা দেবী?

রঘ্পতি। কোথাও সে নাই। উধের্ব নাই, নিন্দেন নাই, কোথাও সে নাই. কোথাও সে ছিল না কখনো।

গ্ন্ণবতী। প্রভু,

এইখানে ছিল না কি দেবী?

রঘ্পতি। দেবীবল

তারে! এ সংসারে কোথাও থাকিত দেবী, তবে সেই পিশাচীরে দেবী বলা কভু সহ্য কি করিত দেবী? মহত্ত্ব কি তবে ফেলিত নিষ্ফল রক্ত হৃদয় বিদারি মৃঢ় পাষাণের পদে? দেবী বল তারে? প্রারক্ত পান ক'রে সে মহারাক্ষসী ফেটে মরে গেছে?

গ্র্ণবতী। গ্রন্ধেব, ব্যিধয়ো না মোরে। সত্য করে বলো আরবার। দেবী নাই?

রঘুপতি। নাই।

গ্নণবতী। দেবী নাই?

রঘ্বপতি। নাই।

গ্ন্ণবতী। দেবী নাই?

তবে কে রয়েছে?

রঘ্পতি। কেহ নাই। কিছু নাই। গ্নবতী। নিয়ে যা, নিয়ে যা প্জা! ফিরে যা, ফিরে যা! বল্শীঘ্র কোন্পথে গেছে মহারাজ।

#### অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা। পিতা!

রঘ্পতি। জননী, জননী আমার! পিতা! এ তো নহে ভং সনার নাম। পিতা! মা জননী, এ প্রযোতীরে পিতা ব'লে

## त्रवीन्द्र-त्रह्मावली ६

বে জন ডাকিত, সেই রেখে গেছে ওই
সাধামাখা নাম তোর কণ্ঠে, এইটাকু
দয়া করে গেছে। আহা, ডাক্ আরবার!
অপর্ণা। পিতা, এসো এ মন্দির ছেড়ে যাই মোরা।

প্রুপ-অর্ঘ্য লইয়া গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী কই?

রঘুপতি। দেবী নাই।

গোবিন্দমাণিক্য। একি রক্তধারা!

রঘুপতি। **এই শেষ প**ুণ্যুরক্ত এ পাপ-মন্দিরে।

জয়সিংহ নিবায়েছে নিজ রক্ত দিয়ে

হিংসারক্তশিখা।

र्णानिन्प्रमानिका। धना धना अज्ञानिः इ.

এ প্জার প্রপাঞ্জলি সর্ণপন্ন তোমারে।

গুণবতী। মহারাজ!

গোবিন্দমাণিকা। প্রিয়তমে!

গুণবতী। আজ দেবী নাই--

তুমি মোর একমার রয়েছ দেবতা।

প্রণাম

গোবিন্দমাণিক্য। গেছে পাপ। দেবী আজ এসেছে ফিরিয়া আমার দেবীর মাঝে।

অপর্ণা। • পিতা, চলে এসো!

রঘ্পতি। পাষাণ ভাঙিয়া গেল—জননী আমার এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা!

জননী অমৃতময়ী!

অপর্ণা। পিতা, চলে এসো!

# চিত্রাঙ্গদা

श्रकाम : ১४৯२

চিত্রা**ণ্**গদার প্রথম সংস্করণ (১৮৯২) অবনীন্দ্রনাথ ঠা**কুর -কর্তৃক** 'চিত্রাণ্কিড' হয়েছিল, উৎসর্গে তার উল্লেখ আছে।

বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ তুলনা করে কবির নির্দেশে গৃহীত বিশ্বভারতী-রচনাবলীর পাঠ বর্তমান সংস্করণে অন্সূত।

## উৎসগ

# স্নেহাস্পদ শ্রীমান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমকল্যাণীয়েষ্ট্র

বংস,

তুমি আমাকে তোমার যত্নরচিত চিত্রগর্নল উপহার দিয়াছ, আমি তোমাকে আমার কাব্য এবং স্নেহ আশীর্বাদ দিলাম। ১৫ শ্রাবণ, ১২৯৯

> মঙ্গলাকাঙক্ষী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

### **म**ूठना

অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিল ম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্র মাস হবে। রেল লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঞ্চাল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছ্কাল পরেই রোদ্র হবে প্রথর, ফ্লেগ্রাল তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে— তখন পল্লীপ্রাষ্পণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তর প্রকৃতি তার অন্তরের নিগঢ়ে রসসণ্ডয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্ভ ফলসম্ভারে। সেই-সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভূলিয়েছে তা হলে সে তার সূর্পকেই আপন সোভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমূক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্ত নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্বে সম্বল, নির্মাম প্রকৃতির আশ্ব প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভার নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তথনি মনে এল, সেইসংগ্রেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাণ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছ্র রুপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষায় পাণ্ডুয়া বলে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।

উদয়ন

2612180

#### অনজ্গ-আশ্রম

চিত্রাজ্যদা, মদন ও বসন্ত

চিত্রাঙ্গদা। তুমি পঞ্চশর?

মদন। আমি সেই মনসিজ.

টেনে আনি নিখিলের নরনারী-হিয়া বেদনা-বন্ধনে।

(यथना-यन्यस्य ।

চিত্রাখ্গদা। কী বেদনা কী বন্ধন জানে তাহা দাসী। প্রণমি তোমার পদে। প্রভু, ভূমি কোন্দেব?

বসন্ত। আমি ঋতুরাজ।

জরা মৃত্যু দুই দৈত্য নিমেষে নিমেষে বাহির করিতে চাহে বিশেবর কঙ্কাল; আমি পিছে পিছে ফিরে পদে পদে তারে

করি আক্রমণ; রাগ্রিদিন সে সংগ্রাম। আমি অখিলের সেই অনন্ত যোবন।

চিত্রাঙ্গদা। প্রণাম তোমারে ভগবন্। চরিতার্থ দাসী দেব-দরশনে।

মদন। কল্যাণী, কী লাগি

এ কঠোর ব্রত তব? তপস্যার তাপে করিছ মলিন খিল্ল যোবনকুস্মুম— অনঙ্গা-প্রজার নহে এমন বিধান। কে তুমি, কী চাও ভদ্রে?

চিত্রাঙগদা। দয়া কর যদি,

শোনো মোর ইতিহাস। জানাব প্রার্থনা তার পরে।

মদন। শ্নিবারে রহিন্ উৎস্ক। চি**ত্রাণ্গদা।** আমি চিত্রাণ্গদা। মণিপুর-রাজকন্যা।

আমি চিত্রাশ্গদা। মণিপর্ব-রাজকন্যা।
মোর পিতৃবংশে কভু প্রত্রী জন্মিবে না—
দিয়াছিলা হেন বর দেব উমাপতি

তপে তুন্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর ব্যর্থ করিয়াছি। অমোঘ দেবতা-বাক্য মাতৃগভে পশি দুর্বল প্রারম্ভ মোর

পারিল না প্ররুষ করিতে শৈব তেজে, এমনি কঠিন নারী আমি।

মদন। শ্বনিয়াছি বটে। তাই তব পিতা প্রত্রের সমান পালিয়াছে তোমা। শিখায়েছে ধন্বিদ্যা রাজদশ্ডনীতি।

চিত্রাঙ্গদা।

তাই প্র, ধের বেশে
নিত্য করি রাজকাজ য্বরাজর,পে,
ফিরি স্বেচ্ছামতে: নাহি জানি লঙ্জা ভয়,
অল্তঃপ্রবাস; নাহি জানি হাবভাব,
বিলাস-চাতুরী: শিখিয়াছি ধন্বিদ্যা,
শ্ধ্ব শিখি নাই, দেব, তব প্রজ্পধন্
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।
স্নয়নে, সে বিদ্যা শিখে না কোনো নারী;
নয়ন আপনি করে আপনার কাজ,
ব্বেক যার বাজে সেই বোঝে।

চিত্রাঙ্গদা।

বসন্ত।

একদিন গিয়েছিন, মৃগ-অন্বেষণে একাকিনী ঘন বনে, পূর্ণা নদীতীরে। তর্মূলে বাঁধি অশ্ব, দুর্গম কুটিল বনপথে পশিলাম ম্গপদচিক্ত অনুসরি। বিল্লিমন্দ্রমুর্খারত নিত্য-অন্ধকার লতাগুলেম গহন গম্ভীর মহারণ্যে কিছু, দূর অগ্রসরি দেখিন, সহসা. রুধিয়া সংকীর্ণ পথ রয়েছে শয়ান ভূমিতলে চীরধারী মলিন প্ররুষ। উঠিতে কহিনঃ তারে অবজ্ঞার স্বরে সরে যেতে—নডিল না. চাহিল না ফিরে। উন্ধত অধীর রোষে ধন্-অগ্রভাগে করিন, তাড়না- সরল স্বদীর্ঘ দেহ মুহুতেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে সম্মুখে আমার—ভঙ্গমসুত অণিন যথা ঘূতাহাতি পেয়ে, শিখারাপে উঠে উধের্ব চক্ষের নিমেষে। শুধু ক্ষণেকের তরে চাহিলা আমার মুখপানে, রোষদ্ভিট মিলাল পলকে, নাচিল অধরপ্রান্তে স্নিশ্ধ গ্ৰুণ্ড কোতুকের মৃদুহাস্যরেখা বুঝি সে বালক-মূতি হেরিয়া আমার। শিখে পুরুষের বিদ্যা, প'রে পুরুষের বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন ভূলে ছিন, যাহা, সেই মুখে চেয়ে, সেই আপনাতে-আপনি-অটল মূর্তি হেরি', সেই মুহুতে ই জানিলাম মনে, নারী আমি। সেই মুহ্বতেই প্রথম দেখিন, সম্মথে পরেষ মোর।

মদন।

সে শিক্ষা আমারি

স্কুলক্ষণে। আমিই চেতন করে দিই
একদিন জীবনের শ্ভ প্রাক্ষণে
নারীরে হইতে নারী, প্রব্যে প্রব্য।
কী ঘটিল পরে?

চিত্রাঙ্গদা।

সভয়বিস্ময়কশ্ঠে শ্বধান্ব, 'কে তুমি ?' শ্বনিন্ব উত্তর, 'আমি পার্থ, কুর্বংশধর।'

রহিন, দাঁড়ায়ে চিত্রপ্রায়, ভুলে গেন্ব প্রণাম করিতে। এই পার্থ? আজন্মের বিস্ময় আমার! শ্বনেছিন্ব বটে, সত্যপালনের তরে দ্বাদশ বংসর বনে বনে ব্রহ্মচর্য পালিছে অর্জ্বন। এই সেই পার্থ বীর! বালাদ্ররাশায় কত দিন করিয়াছি মনে, পার্থকীতি করিব নিষ্প্রভ আমি নিজ ভুজবলে; সাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য; পুরুষের ছম্মবেশে মাগিব সংগ্রাম তাঁর সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয়। হা রে মুশ্ধে, কোথায় চলিয়া গেল সেই স্পর্ধা তোর! যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি, শোষ্বীষ্ যাহা-কিছ্ম ধুলায় মিলায়ে লভিতাম দূর্লভ মরণ, সেই তাঁর চরণের তলে।

কী ভাবিতেছিন্, মনে
নাই। দেখিন্ চাহিয়া, ধীরে চলি গেলা
বীর বন-অন্তরালে। উঠিন্ চর্মাক;
সেইক্ষণে জন্মিল চেতনা; আপনারে
দিলাম ধিক্কার শতবার। ছি ছি ম্টে,
না করিলি সম্ভাষণ, না শ্বালি কথা,
না চাহিলি ক্ষমাভিক্ষা, বর্বরের মতো
রহিলি দাঁড়ায়ে— হেলা করি চলি গেলা
বীর। বাঁচিতাম, সে ম্হুতের্ত মরিতাম
বিদি।

পরদিন প্রাতে দ্রে ফেলে দিন্
প্রের্ষের বেশ। পরিলাম রক্তাম্বর,
কঙ্কণ কিড্কিণী কাণ্ডি। অনভাস্ত সাজ
লজ্জায় জড়ায়ে অঙ্গ রহিল একান্ত
সসংকোচে।

গোপনে গেলাম সেই বনে, অরণ্যের শিবালয়ে দেখিলাম তাঁরে— বলে যাও বালা। মোর কাছে করিয়ো না কোনো লাজ। আমি মনসিজ; মানসের সকল রহস্য জানি।

**हिवा** ७ गमा ।

মনে নাই ভালো,
তার পরে কী কহিন্ আমি, কী উত্তর
শ্নিলাম। আর শ্বধায়ো না ভগবন্।
মাথায় পড়িল ভেঙে লঙ্জা বজ্ররপে,
তব্ মোরে পারিল না শতধা করিতে—
নারী হয়ে এমনি প্র্র্মপ্রাণ মোর।
নাহি জানি কেমনে এলেম ঘরে ফিরে
দ্ঃস্বংনবিহ্নলসম। শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তংত শ্ল—
'রক্ষাচারিব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাজানে।'

প্রর্ষের ব্রহ্মচর্য! ধিক্ মোরে, তাও আমি নারিন্ম টলাতে! তুমি জান, মীনকেত, কত ঋষি মুনি করিয়াছে বিসর্জন নারীপদতলে চিরাজিত তপস্যার ফল। ক্ষরিয়ের বন্ধচর্য! গুহে গিয়ে ভাঙিয়ে ফেলিন ধনুঃশর যাহা কিছু ছিল; কিণাঙ্কিত এ কঠিন বাহ্-ছিল যা গর্বের ধন এত কাল মোর—লাঞ্ছনা করিন তারে নিষ্ফল আক্রোশভরে। এতদিন পরে বুঝিলাম, নারণ হয়ে পুরুষের মন না যদি জিনিতে পারি বৃথা বিদ্যা যত। অবলার কোমল মৃণাল বাহুদুর্টি এ বাহ্রর চেয়ের ধরে শতগুণ বল। ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্থ ক্ষীণতনুলতা পরাবলম্বিতা, লজ্জাভয়ে-লীনাজ্গিনী সামান্য ললনা, যার ক্রুত নেরপাতে মানে পরাভব বীর্যবল, তপস্যার তেজ ৷

হে অনঙগদেব, সব দম্ভ মোর এক দশ্ডে লয়েছ ছিনিয়া— সব বিদ্যা সব বল করেছ তোমার পদানত। এখন তোমার বিদ্যা শিখাও আমায়, দাও মোরে অবলার বল, নিরস্কের অস্ত্র যত।

यपन ।

আমি হব সহায় তোমার। আয় শ্বভে, বিশ্বজয়ী অর্জনে জিনিয়া বন্দী করি আনি দিব সম্মুখে তোমার। রাজ্ঞী হয়ে দিয়ো তারে দশ্ড প্রক্কার চিত্রাঙ্গদা।

যথা-ইচ্ছা। বিদ্রোহীরে করিয়ো শাসন। সময় থাকিত যদি, একাকিনী আমি তিলে তিলে হৃদয় তাঁহার করিতাম অধিকার, নাহি চাহিতাম দেবতার সহায়তা। সংগীরূপে থাকিতাম সাথে. রণক্ষেত্রে হতেম সার্রাথ, মূগয়াতে রহিতাম অন্টের, শিবিরের শ্বারে জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভক্তরূপে প্রজিতাম, ভূতারুপে করিতাম সেবা, ক্ষাত্ররের মহাব্রত আর্ত-পরিতাণে স্থারূপে হইতাম সহায় তাঁহার। একদিন কোত্হলে দেখিতেন চাহি, ভাবিতেন মনে মনে, 'এ কেন্ বালক, পূর্বজনমের চিরদাস, এ জনমে সঙ্গ লইয়াছে মোর স্কুতির মতো। ক্রমে খালিতাম তাঁর হৃদয়ের দ্বার. চিরস্থান লভিতাম সেথা। জানি আমি এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে: যে নারী নিবাক্ ধৈরে চিরমর্মব্যথা নিশীথনয়নজলে করয়ে পালন. দিবালোকে ঢেকে রাখে স্লান হাসিতলে. আজন্মবিধবা, আমি সে রমণী নহি: আমার কামনা কভু হবে না নিষ্ফল। নিজেরে বারেক যদি প্রকাশিতে পারি. নিশ্চয় সে দিবে ধরা। হায় হতবিধি. সেদিন কী দেখেছিল! শরমে কুণ্ডিত শঙ্কিত কম্পিত নারী, বিবশ বিহরল প্রলাপবাদিনী। কিন্ত আমি যথার্থ কি তাই? যেমন সহস্র নারী পথে গুহে. চারি দিকে, শুধু ক্রন্দনের অধিকারী, তার চেয়ে বেশি নই আমি? কিল্ত হায়. আপনার পরিচয় দেওয়া, বহু ধৈর্যে বহু, দিনে ঘটে, চিরজীবনের কাজ, জন্মজন্মান্তের ব্রত। তাই আসিয়াছি দ্বারে তোমাদের, করেছি কঠোর তপ। হে ভুবনজয়ী দেব, হে মহাস্কর ঋতুরাজ, শুধু এক দিবসের তরে ঘুচাইয়া দাও, জন্মদাতা বিধাতার বিনাদোষে অভিশাপ, নারীর কুর্প। করো মোরে অপূর্ব স্বন্দরী। দাও মোরে সেই এক দিন—তার পরে চিরদিন রহিল আমার হাতে ৷— যখন প্রথম

দেখিলাম তারে, যেন মৃহ্তের মাঝে অননত বসনত ঋতু পশিল হদয়ে।
বড়ো ইচ্ছা হয়েছিল, সে যৌবনোচ্ছনসে
সমসত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
অপ্র্বপ্লকভরে উঠে প্রস্ফ্রিয়া
লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদেমর মতন।
হে বসনত, হে বসনতসখে, সে বাসনা
প্রাও আমার শৃধ্ব দিনেকের তরে।

মদন। তথাস্তু।

বসন্ত।

তথাস্তু। শুধু এক দিন নহে, বসতের পুজেশোভা এক বর্ষ ধরি ঘেরিয়া তোমার তন্ম রহিবে বিকশি।

S

# মণিপরর। অরণ্যে শিবালয় অর্জন

অর্জন। কাহারে হেরিনন্? সে কি সত্য, কিংবা মায়া?
নিবিড় নির্জন বনে নির্মাল সরসী—
এর্মান নিভ্ত নিরালয়, মনে হয়,
নিস্তব্ধ মধ্যাকে সেথা বনলক্ষ্মীগণ
স্নান করে বায়, গভীর প্রিণিমারাত্রে
সেই স্কৃত সরসীর স্নিক্ধ শব্পতটে
শ্রন করেন স্থে নিঃশব্দ বিশ্রামে
স্থালত-অঞ্চলে।

সেথা তর্-অন্তরালে অপরাহুবেলাশেষে, ভাবিতেছিলাম আশৈশব জীবনের কথা; সংসারের মৃঢ় খেলা দৃঃখস্থ উলটি পালটি; জীবনের অসন্তোষ, অসম্পূর্ণ আশা, অননত দারিদ্র এই মর্ত্য মানবের। হেনকালে ঘনতর্-অন্ধকার হতে ধীরে ধীরে বাহিরিয়া, কে আসি দাঁড়াল সরোবর-সোপানের শ্বেত শিলাপটে। কী অপ্র্ব র্প! কোমল চরণতলে ধরাতল কেমনে নিশ্চল হয়ে ছিল? উষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব পর্বতের



অজ্ঞাতবাসে অর্জন

नमनाज यम् -खिक्ट

শুদ্র শিরে অকলংক নগন শোভাখানি করি বিকশিত, তেমনি বসন তার মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে সুখাবেশে। নামি ধীরে সরোবরতীরে কোত্হলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া; উঠিল চমকি। ক্ষণপরে মৃদ্র হাসি হেলাইয়া বাম বাহ,খানি, হেলাভরে এলাইয়া দিলা কেশপাশ; মুক্ত কেশ পড়িল বিহ⊲ল হয়ে চরণের কাছে। অণ্ডল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন অনিন্দিত বাহুখানি-পরশের রসে কোমল কাতর, প্রেমের কর্বামাখা। নির্বাখলা নত করি শির, পরিস্ফুট দেহতটে যোবনের উন্মুখ বিকাশ। দেখিলা চাহিয়া নব গৌরতন্তুলে আরক্তিম আলজ্জ আভাস: সরোবরে পা-দুখানি ডুবাইয়া দেখিলা আপন চরণের আভা ।— বিসময়ের নাই সীমা। সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে। শ্বেত শতদল যেন কোরকবয়স যাপিল নয়ন মুদি— যেদিন প্রভাতে প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেইদিন टिलारेशा शीवा. नील मतावतकत्ल প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে। ক্ষণপরে. কী জানি কী দুখে, হাসি মিলাইল মুখে, দ্লান হল দুটি আঁখি: বাঁধিয়া তুলিল কেশপাশ: অণ্ডলে ঢাকিল দেহখানি: নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চলে গেল; সোনার সায়াহ্ন যথা ফ্লান মুখ করি আঁধার রজনীপানে ধায় মৃদ্বপদে।

ভাবিলাম মনে, ধরণী খুলিয়া দিল
ঐশবর্য আপন। কামনার সম্পূর্ণতা
চমিকিয়া মিলাইয়া গেল। ভাবিলাম
কত যুন্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পোর্মগোরব, বীরত্বের
নিত্য কীতিত্বা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই প্রণ সৌন্দর্যের কাছে;
পশ্রাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনীর
ভূবনবাঞ্চিত অর্নচরণতলে।
আর একবার যদি—কে দ্য়ার ঠেলে!

# ন্বার খুলিয়া এ কী! সেই মুর্তি! শান্ত হও হে হদয়!

কোনো ভয় নাই মোরে. বরাননে। আমি ক্ষত্রকুলজাত, ভয়ভীত দুর্বলের ভয়হারী।

िष्ठाः शमा।

আর্য, তুমি অতিথি আমার। এ মন্দির আমার আশ্রম। নাহি জানি কেমনে করিব অভ্যর্থনা, কী সংকারে ভোমারে তুষিব আমি।

অর্জ্ ন।

অতিথি-সংকার তব দরশনে, হে স্কুদরী! শিষ্টবাক্য সম্হ সোভাগ্য মোর। যদি নাহি লহ অপরাধ, প্রশন এক শ্বধাইতে চাহি, চিত্ত মোর কুত্হলী।

চিত্রাধ্গদা। অজ<sub>ন</sub>ন। শ্বাও নির্ভারে।
শ্বিচিম্মতে, কোন্ স্কঠোর ব্রত লাগি
জনহীন দেবালয়ে হেন র্পরাশি
হেলায় দিতেছ বিসর্জান, হতভাগ্য
মত্যজনে করিয়া বঞ্চিত?

চিত্রাৎগদা।

গ**ু**≁ত এক কামনা-সাধনা-তরে একমনে করি শিবপ্জো়।

অর্জ্বন।

হায়, কারে করিছে কামনা
জগতের কামনার ধন! স্কেশনৈ,
উদয়শিখর হতে অসতাচলভূমি
ভ্রমণ করেছি আমি; সংতদ্বীপমাঝে
যেখানে যা-কিছ, আছে দুর্লভ স্কুদর,
অচিন্ত্য মহান্, সকলি দেখেছি চোখে;
কী চাও, কাহারে চাও, যদি বল মোরে
মোর কাছে পাইবে বারতা।

िठवाध्नमा ।

াত্রভুবনে পরিচিত তিনি, আমি বাঁরে চাহি।

অর্জ্ব ।

নর কে আছে ধরায়! কার যশোরাশি
অমরকাঙ্ক্ষিত তব মনোরাজামাঝে
করিয়াছে অধিকার দুর্লভ আসন!
করে নাম তার, শুনিয়া কুতার্থ হই।

চিত্রাংগদা।

জন্ম তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলে, সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।

অর্জন।

মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে ওঠে
 ম্বে ম্বে কথায় কথায় ; ক্ষণস্থায়ী

বাৎপ যথা উষারে ছলনা ক'রে ঢাকে যতক্ষণ সূর্য নাহি ওঠে। হে সরলে, মিথ্যারে কোরো না উপাসনা, এ দ্বর্লভি সৌন্দর্যসম্পদে। কহো শ্বনি সর্বশ্রেষ্ঠ কলে! পরকীতি-অসহিষ্ক্র কে ভূমি সহ্যাসী!

চিত্রাংগদা।

পরকীতি-জসহিষ্ট্র কে তুমি সম্যাসী কে না জানে কুর্বংশ এ ভুবনমাঝে রাজবংশচ্ডা।

অজ ুন।

কুর,বংশ!

চিত্রাঙ্গদা।

সেই বংশে

কে আছে অক্ষয়শ বীরেন্দ্রকেশরী নাম শুনিয়াছ?

অজন্ম। চিত্রাৎগদা। বলো, শুনি তব মুখে।
আজনুন, গাণ্ডীবধনু, ভুবনবিজয়ী।
সমস্ত জগং হতে সে অক্ষর নাম,
করিয়া লন্তুন, লনুকায়ে রেখেছি যঞ্জে
কুমারীহৃদর পূর্ণ করি। ব্রহ্মচারী,
কেন এ অধৈষ্য তব?

তবে মিথ্যা এ কি?
মিথ্যা সে অর্জন্ম নাম? কহো এই বেলামিথ্যা যদি হয় তবে হৃদয় ভাঙিয়া
হেড়ে দিই তারে, বেড়াক সে উড়ে উড়ে
শ্নো শ্নো মন্থে মন্থে। তার স্থান নহে
নারীর অন্তরাসনে।

অজ<sup>্</sup>ন।

অয়ি বরাজ্যনে,
সে অর্জনে, সে পান্ডব, সে গান্ডবিধন্,
চরণে শরণাগত সেই ভাগ্যবান।
নাম তার, খ্যাতি তার, শৌষ্বীষ্ণ তার,
মিথ্যা হোক, সত্য হোক, যে দ্বর্লভ লোকে
করেছ তাহারে স্থানদান, সেথা হতে
আর তারে কোরো না বিচ্যুত, ক্ষীণপর্ণা
হতস্বর্গ হতভাগ্য-সম।

ठिवाध्नमा ।

তুমি পার্থ? আমি পার্থ, দেবী, তোমার হৃদয়দ্বারে

অর্জন। আনি পার্থ, দেবী. প্রেমার্ত অতিথি।

চিত্রাজ্গদা।

শ্নেছিন্ ব্রহ্মচর্য
পালিছে অজন্ন দ্বাদশ্বর্ষব্যাপী।
সেই বীর কামিনীরে করিছে কামনা
ব্রত ভংগ করি! হে সহ্যাসী, তুমি পার্থ'!

অর্জন। তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি যেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের যোগনিদ্রা-অন্ধকার। চিগ্রাঙগদা।

ধিক্, পার্থ, ধিক্। কে আমি, কী আছে মোর, কী দেখেছ তুমি, কী জান আমারে! কার লাগি আপনারে হতেছ বিষ্মৃত। মুহুতে কৈ সত্যভগা করি অর্জ্বনেরে করিতেছ অনর্জ্বন কার তরে? মোর তরে নহে। এই দুটি নীলোৎপল নয়নের তরে: এই দুটি নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী অর্জন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে ছিল্ল করি সত্যের বন্ধন। কোথা গেল প্রেমের মর্যাদা! কোথায় রহিল পড়ে নারীর সম্মান! হায়, আমারে করিল অতিক্রম আমার এ তচ্চ দেহখানা. মৃত্যহীন অন্তরের এই ছম্মবেশ ক্ষণস্থায়ী! এতক্ষণে পারিন, জানিতে মিথ্যা খ্যাতি, বীরত্ব তোমার।

অর্জ্বন।

খ্যাতি মিথ্যা. বীর্য মিথ্যা, আজ বুঝিয়াছি। আজ মোরে সপ্তলোক স্বপন মনে হয়। শুধু একা পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশেবর ঐশ্বর্য তুমি-এক নারী, সকল দৈন্যের তুমি মহা অবসান, সকল কর্মের তুমি বিশ্রামর পিণী। কেন জানি অকস্মাৎ তোমারে হেরিয়া—ব্রুঝিতে পেরেছি আমি কী আনন্দকিরণেতে প্রথম প্রত্যুষে অন্ধকার মহাণ্বে স্থিশতদল দিণিবদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হয়ে এক মুহুর্তের মাঝে। আর-সকলেরে পলে পলে তিলে তিলে তবে জানা যায় বহু দিনে: তোমাপানে যেমনি চেয়েছি অমনি সমস্ত তব পেয়েছি দেখিতে. তব্ব পাই নাই শেষ।— কৈলাসশিখরে একদা মূগয়াশ্রাণত ত্রিত তাপিত গিয়েছিন, দ্বিপ্রহরে কুসুমবিচিত্র মানসের তীরে। যেমনি দেখিন, চেয়ে সেই সুরসরসীর সলিলের পানে অমান পডিল চোখে অনন্ত অতল। স্বচ্ছ জল, যত নিদ্রে চাই। মধ্যাহের রবিরশ্মিরেখাগুলি স্বর্ণনিলিনীর সূবর্ণমূণাল-সাথে মিশি নেমে গেছে অগাধ অসীমে: কাঁপিতেছে আঁকি বাঁকি জলের হিল্লোলে লক্ষকোটি অণ্নিময়ী

নাগিনীর মতো। মনে হল ভগবান
স্থাদেব সহস্র অঙগালি নির্দেশিয়া
দিলেন দেখায়ে, জন্মগ্রান্ত কর্মক্রান্ত
মত্যজনে, কোথা আছে স্কুন্দর মরণ
অনন্ত শীতল। সেই স্বচ্ছ অতলতা
দেখেছি তোমার মাঝে। চারি দিক হতে
দেবের অঙগালি যেন দেখায়ে দিতেছে
মোরে, ওই তব অলোক আলোক-মাঝে
কীতিক্লিন্ট জীবনের প্রণ নির্বাপন।
আমি নহি, আমি নহি, হায় পার্থ, হায়,
কোন্ দেবের ছলনা! যাও যাও, ফিরে
যাও, ফিরে যাও বীর! মিথ্যারে কোরো না
উপাসনা। শোর্য বীর্য মহত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পদে। যাও, ফিরে যাও।

চিত্রাঙ্গদা।

9

## তর্তলে চিগ্রাজাদা

চিত্রাশ্গদা। হায় হায়, সে কি ফিরাইতে পারি! সেই
থরথর ব্যাকুলতা বীরহৃদয়ের,
তৃষার্ত কম্পিত এক স্ফর্লিশ্গনিশ্বাসী
হোমাণিনশিখার মতো; সেই নয়নের
দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহ্ব হয়ে কেড়ে
নিতে আসিছে আমায়; উত্তপত হদয়
ছর্টিয়া আসিতে চাহে সর্বাশ্গ টর্টিয়া,
তাহার ক্রন্দনধর্নি প্রতি অশ্যে যেন
যায় শ্বনা! এ তৃষ্ণা কি ফিরাইতে পারি?

বসত ও মদনের প্রবেশ হে অনংগদেব, এ কী র্পহ্বতাশনে ঘিরেছ আমারে, দণ্ধ হই, দণ্ধ করে মারি।

মদন। বলো, তন্বী, কালিকার বিবরণ।
মুক্ত প্রুত্পশর মোর কোথা কী সাধিল
কাজ, শুনিতে বাসনা।

চিত্রাশ্গদা। কাল সন্ধ্যাবেলা সরসীর তৃণপত্নপ্ত তীরে পেতেছিন্ পত্নপশ্যা, বসন্তের ঝরা ফ্লুল দিয়ে।

শ্রান্ত কলেবরে শ্রেছেন্ আনমনে, রাখিয়া অলস শির বামবাহু-'পরে ভাবিতেছিলাম গতাদবসের কথা। শ্বনেছিন্ যেই স্তৃতি অর্জব্বের মুখে আনিতেছিলাম তাহা মনে: দিবসের সঞ্চিত অমৃত হতে বিন্দু বিন্দু লয়ে করিতেছিলাম পান; ভূলিতেছিলাম পূর্ব ইতিহাস, গতজন্মকথাসম। যেন আমি রাজকন্যা নহি; যেন মোর নাই পূর্বপর। যেন আমি ধরাতলে এক দিনে উঠোছ ফর্নিট্য়া, অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল; শুধু এক বেলা পরমায়, তারি মাঝে শুনে নিতে হবে ভ্রমরগুঞ্জনগীতি, বনবনান্তের আনন্দমম্র: পরে নীলান্বর হতে ধীরে নামাইয়া আঁখি, নুমাইয়া গ্রীবা, **वृत्तिया न**्विया याव वायुम्भ जिल्ल क्रमनीवरीन, भावशास क्रुवारेख কুস্মুমকাহিনীখানি আদি এন্তহারা। একটি প্রভাতে ফ্রটে অনন্ত জীবন,

বস•ত।

र् मन्पती।

मपन ।

সংগীতে যেমন, ক্ষণিকের তানে, গুঞ্জার কাঁদিয়া ওঠে অন্তহীন কথা। তার পরে বলো।

<u> हिटाल्समा</u>

ভাবিতে ভাবিতে সর্বাণের হানিতেছিল ঘ্রমের হিল্লোল দক্ষিণের বায়;। সপ্তপর্ণশাখা হতে ফ্রল্ল মালতীর লতা আলস্য-আবেশে মোর গোরতন্ত্র-'পরে পাঠাইতেছিল নিঃশব্দ চুম্বন; ফ্লগ্যাল কেহ চুলে, কেহ পদতলে, কেহ স্তনতটম্লে বিছাইল আপনার মরণশয়ন।

অচেতনে গেল কত ক্ষণ। হেনকালে ঘুমঘোরে কখন করিন, অন্ভব যেন কার মুক্ধ নয়নের দৃষ্টিপাত দশ অংগ্যালর মতো পরশ করিছে রভসলালসে মোর নিদ্রালস তন্ত্র। চমকি উঠিন, জাগি।

দেখিন, সন্ন্যাসী পদপ্রান্তে নিনিমেষ দাঁডায়ে রয়েছে

দিথরপ্রতিম্তিস্ম। প্রাচল হতে ধারে ধারে সরে এসে পদিচমে হোলয়া দ্বাদশার শশা, সমদত হিমাংশ্রাশি দিয়াছে ঢালিয়া, দ্থালতবসন মাের অশ্লানন্তন শ্রে সৌন্দর্যের 'পরে। প্রেপাদেধ প্রা তর্তল; ঝিল্লিরবে তন্দ্রমান নিশাথিনা; দ্বচ্ছ সরােবরে অকম্পিত চন্দ্রকরছায়া: স্পত বার; শিরে লয়ে জােংদ্নালােকে মস্ণ চিক্কণ রাাশ রাশি অন্ধকার পল্লবের ভার দত্মিভত অটবা। সেইমতাে চিত্রাপিত দাড়াইয়া দাঘিকায় বন্দ্পতিসম দশ্ভধারী ব্লাচারী ছায়াসহচর।

প্রথম সে নিদ্রাভংগে চারি দিক চেয়ে
মনে হল, কবে কোন্ বিস্মৃত প্রদাষে
জীবন ত্যাজিয়া, স্বংনজন্ম লভিয়াছি
কোন্ এক অপর্প মোহনিদ্রালোকে,
জনশ্ন্য স্লানজ্যোংসনা বৈতরণীতীরে।

দাঁড়ান্ উঠিয়া। মিথ্যা শরম সংকোচ
খিসিয়া পড়িল শ্লথ বসনের মতে।
পদতলে। শ্নিনলাম, 'প্রিয়ে, প্রিয়তমে!'
গশ্ভীর আহ্বানে, মোর এক দেহমাঝে
জন্ম জন্ম শতজন্ম উঠিল জাগিয়া।
কহিলাম, 'লহো, লহো, যাহা-কিছ্ আছে
সব লহো জীবনবল্লভ!' দুই বাহ্
দিলাম বাড়ায়ে।— চন্দ্র অগত গেল বনে,
অন্ধকারে ঝাঁপিল মেদিনী। স্বর্গমত্যি
দেশকাল দৃঃখস্থ জীবনমরণ
অচেতন হয়ে গেল অসহ্য প্রলকে।

প্রভাতের প্রথম কিরণে, বিহণ্ডেগর
প্রথম সংগীতে, বাম করে দিয়া ভর
ধীরে ধীরে শয্যাতলে উঠিয়া বাসনা
দেখিনা চাহিয়া, সাখসাপত বারবর।
প্রাণত হাস্য লেগে আছে ওণ্ঠপ্রাণেত তাঁর
প্রভাতের চন্দ্রকলাসম, রজনীর
আনন্দের শার্ণ অবশেষ। নিপতিত
উল্লত ললাটপটে অর্পের আভা;
মত্যালোকে যেন নব উদয়পর্বতে
নবকীতি-সার্যোদয় পাইবে প্রকাশ।

উঠিন, শয়ন ছাড়ি নিশ্বাস ফেলিয়া;
মালতীর লতাজাল দিলাম নামায়ে
সাবধানে, রবিকর করি অন্তরাল
সন্তমন্থ হতে। দেখিলাম, চতুদিকে
সেই প্রেপরিচিত প্রাচীন প্রিথবী।
আপনারে আরবার মনে পড়ে গেল,
ছন্টিয়া পলায়ে এন, নব প্রভাতের
শেফালিবিকীর্ণতৃণ বনস্থলী দিয়ে,
আপনার ছায়াত্রস্তা হরিণীর মতো।
বিজনবিতানতলে বিস, করপন্টে
মন্থ আবরিয়া, কাঁদিবারে চাহিলাম,
এল না ক্রন্ন।

মদন।

হায়, মানবর্নান্দনী,
স্বর্গের সনুখের দিন স্বহস্তে ভাঙিয়া
ধরণীর এক রাহি প্রণ করি তাহে
যক্ষে ধরিলাম তব অধরসম্মনুখে—
শচীর প্রসাদসনুধা, রতির চুম্বিত,
নন্দনবনের গল্ধে মোদিত-মধ্র—
তোমারে করান্ব পান, তব্ব এ ক্রন্দন!

**किं**टा श्राप्ता ।

কারে, দেব, করাইলে পান। কার তৃষা মিটাইলে! সে চুম্বন, সে প্রেমসংগম এখনো উঠিছে কাঁপি যে অংগ ব্যাপিয়া বীণার ঝংকার-সম. সে তো মোর নহে! বহুকাল সাধনায় এক দণ্ড শুধু পাওয়া যায় প্রথম মিলন, সে মিলন কে লইল লুটি, আমারে বণ্ডিত করি। সে চিরদুর্লভ মিলনের সুখস্মতি সঙ্গে করে ঝরে পড়ে যাবে, অতিস্ফুট পুষ্পদলসম, এ মায়ালাবণ্য মোর: অন্তরের দরিদ রম্ণী রিস্তদেহে বসে রবে চির্নাদনরাত। মীনকেত, কোন মহারাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া অজাসহচরী করি ছায়ার মতন— কী অভিসম্পাত! চিরন্তন তৃষ্ণাতুর লোল,প ওষ্ঠের কাছে আসিল চম্বন. সে করিল পান। সেই প্রেমদ্ভিপাত এমনি আগ্রহপূর্ণ, যে অঙ্গেতে পড়ে সেথা যেন অঙ্কিত করিয়া রেখে যায় বাসনার রাঙা চিহ্নরেখা— সেই দ্বিউ রবিরশ্মিসম, চির্রাতিতাপসিনী কুমারী-হৃদয়পশ্মপানে ছুটে এল, সে তাহারে লইল ভলায়ে।

মদন।

কল্য নিশি
ব্যথ গেছে তবে! শাধু, ক্লের সম্মুথে
এসে আশার তরণী গেছে ফিরে ফিরে
তরংগ-আঘাতে?

চিত্রাঙগদা।

কাল রাত্রে কিছ্, নাহি মনে ছিল দেব। সুখ্যবৰ্গ এত কাছে দিয়েছিল ধরা, পেয়েছি কি না পেয়েছি করি নি গণনা আত্মবিস্মরণসংখে। আজ প্রাতে উঠে, নৈরাশ্যাধিকারবৈগে অন্তরে অন্তরে টুটিছে হৃদয়। মনে পড়িতেছে একে একে রজনীর কথা। বিদ্যুংবেদনাসহ হতেছে চেতনা অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতিন. আর তাহা নারিব ভালতে। সপত্নীরে স্বহস্তে সাজায়ে স্থতনে, প্রতিদিন পাঠাইতে হবে, আমার আকা ক্ষা-তীর্থ বাসরশয্যায়: অবিশ্রাম সংখ্যে রহি প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষ্ম মেলি তাহার আদর। ওগো. দেহের সোহাগে অন্তর জরলিবে হিংসানলে, হেন শাপ নরলোকে কে পেয়েছে আর? হে অতন্ বর তব ফিরে লও।

মদন।

যদি ফিরে লই,
ছলনার আবরণ খুলে ফেলে দিয়ে
কাল প্রাতে কোন্ লাজে দাঁড়াইবে আসি
পাথের সম্মুথে, কুস্মুপল্লবহীন
হেমন্তের হিমশীর্ণ লতা? প্রমোদের
প্রথম আস্বাদট্কু দিয়ে, মুখ হতে
সুধাপাত্র কেড়ে নিয়ে চুর্ণ কর যদি
ভূমিতলে, অকস্মাৎ সে আঘাতভরে
চমকিয়া, কী আক্রোশে হেরিবে তোমায়!
সেও ভালো। এই ছন্মর্পিণীর চেয়ে
শ্রেণ্ঠ আমি শতগুণে। সেই আপনারে
করিব প্রকাশ; ভালো যদি নাই লাগে,
ঘ্ণাভরে চলে যান যদি, বুক ফেটে
মরি যদি আমি, তব্ব আমি— আমি রব।

हिञाः शमा ।

বসন্ত।

শোনো মোর কথা।
ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তথন প্রকাশ পায় ফল। যথাকালে
আপনি ঝরিয়া পড়ে যাবে, তাপক্লিট লঘু লাবণ্যের দল; আপন গোরবে

সেও ভালো, ইন্দ্রস্থা।

তখন বাহির হবে; হেরিয়া তোমারে ন্তন সোভাগ্য বলি মানিবে ফাল্গ্ননী। যাও ফিরে যাও, বংসে, যৌবন-উৎসবে।

8

অজ'্ন ও চিত্রাজ্গদা

চিত্রাখ্যদা। কী দেখিছ বীর!

অর্জন। দেখিতেছি প্রুপেবৃন্ত ধরি, কোমল অংগ্রলিগ্রলি রচিতেছে মালা; নিপ্রুণতা চার্তায় দ্বই বোনে মিলি, খেলা করিতেছে যেন, সারাবেলা

> চণ্ডল উল্লাসে, অর্জ্যানর আগে আগে। দেখিতেছি আর ভাবিতেছি।

চিত্রাপাদা। কী ভাবিছ?

অর্জন। ভাবিতেছি অর্মান স্কার ক'রে ধ'রে, সর্রাসয়া ওই রাঙা পরশের রসে, প্রবাস-দিবসগর্লি গে'থে গে'থে প্রিয়ে অর্মান রচিবে মালা; মাথায় পরিয়া

अक्कस आनन्म-शत भृत्य भित्त यात।

চিত্রাজ্গদা। এ প্রেমের গৃহ আছে?

অর্জ<sub>ন</sub>। **গৃহ নাই** ? চিত্রাণ্গদা। নাই।

গ্হে নিয়ে য়াবে! বোলো না গ্হের কথা।
গ্হ চির বরষের; নিত্য যাহা তাই
গ্হে নিয়ে যেয়ে। অরণ্যের ফরল যবে
শর্কাইবে, গ্হে কোথা ফেলে দিবে তারে,
অনাদরে পাষাণের মাঝে? তার চেয়ে
অরণ্যের অন্তঃপর্রে নিত্য নিত্য যেথা
মরিছে অঞ্কুর, পড়িছে পল্লবরাশি,
ঝারছে কেশর, খাসছে কুসর্মদল,
ক্ষাণক জীবনগর্বলি ফর্টিছে ট্রিটছে
প্রতি পলে পলে, দিনান্তে আমার খেলা
সাজ্য হলে ঝারব সেথায়, কাননের
শত শত সমাশত সর্থের সাথে। কোনো
খেদ রহিবে না কারো মনে।

অর্জন। এই শ্বের্? চিন্নাপ্সদা। শ্বের্ এই। কীরবর, তাহে দর্ঃখ কেন। আলস্যের দিনে যাহা ভালো লেগেছিল, আলস্যের দিনে তাহা ফেলো শেষ করে।
সনুখেরে তাহার বেশি একদন্ডকাল
বাঁধিয়া রাখিলে, সনুখ দন্তুথ হয়ে ওঠে।
যাহা আছে তাই লও, যতক্ষণ আছে
ততক্ষণ রাখো। কামনার প্রাত্তকালে
যতটনুকু চেয়েছিলে, তৃশ্তির সন্ধ্যায়
তার বেশি আশা করিয়ো না।

দিন গেল।

এই মালা পরো গলে। শ্রান্ত মোর তন্ত্ব ওই তব বাহ্-'পরে টেনে লও বীর। সন্ধি হোক অধরের সন্থসন্মিলনে ক্ষান্ত করি মিথ্যা অসন্তোষ। বাহ্বনেধ এসো বন্দী করি দোঁহে দোঁহা, প্রণয়ের সন্ধাময় চিরপরাজয়ে।

অর্জ ন।

ওই শোনো

প্রিয়তমে, বনান্তের দ্র লোকালয়ে আরতির শান্তিশৃংখ উঠিল বাজিয়া।

Œ

#### নদন ও বস্ত

মদন। আমি পঞ্চশর, সথা! এক শরে হাসি,
অশ্র এক শরে; এক শরে আশা, অন্য
শরে ভয়; এক শরে বিরহ-মিলনআশা-ভয়-দ্বঃখ-স্বথ এক নিমেষেই।
বসন্ত। শ্রান্ত আমি, ক্ষান্ত দাও সথা! হে অনজ্ঞা,
সাজ্ঞা করো রণরজ্ঞা তব। রাগ্রিদিন
সচেতন থেকে, তব হ্তাশনে আর
কত কাল করিব বাজন! মাঝে মাঝে
নিদ্রা আসে চোখে, নত হয়ে পড়ে পাখা,
ভস্মে স্লান হয়ে আসে তপ্তদীপ্তিরাশি।
চমকিয়া জেগে, আবার ন্তন শ্বাসে
জাগাইয়া তুলি তার নব-উজ্জ্বলতা।
এবার বিদায় দাও স্থা।

মদন। জানি তুমি
অনন্ত অন্থির, চিরশিশ্ব। চিরদিন
বন্ধনবিহীন হয়ে দ্যুলোকে ভূলোকে
করিতেছ খেলা। একান্ত যতনে যারে
তুলিছ স্কুন্র করি বহুকাল ধ'রে।

নিমেষে যেতেছ তারে ফেলি ধ্,লিতলে পিছে না ফিরিয়া। আর বেশি দিন নাই; আনন্দচণ্ডল দিনগর্নল, লঘ্বেগে, তব পক্ষ-সমীরণে, হুহু করি কোথা যেতেছে উডিয়া, চাতু পল্লবের মতো। হর্য-অচেতন বর্ষ শেষ হয়ে এল।

৬

#### অরণ্যে অর্জন

অর্জন। আমি যেন পাইয়াছি, প্রভাতে জাগিয়া
ঘুম হতে, দ্বন্দন্থ অম্লা রতন।
রাখিবার দ্থান তার নাহি এ ধরায়:
ধরে রাখে এমন কিরীট নাই কোথা,
গেথে রাখে হেন স্ত্র নাই, ফেলে যাই
হেন নরাধম নহি: তারে লয়ে তাই
চিররাত্তি চিরদিন ক্ষতিয়ের বাহ্
বন্ধ হয়ে পড়ে আছে কর্তব্যবিহীন।

চিত্রাখ্যদার প্রবেশ

চিত্রা**ধ্গদা**। অর্জ**ু**ন। কী ভাবিছ?

ভাবিতেছি মৃগয়ার কথা। ওই দেখো বৃণ্টিধারা আসিয়াছে নেমে পর্বতের 'পরে; অরণ্যেতে ঘনঘোর ছায়া; নিঝারিণী উঠেছে দ্রুকত হয়ে, কলগর্ব-উপহাসে তটের তর্জন করিতেছে অবহেলা: মনে পাডতেছে এমনি বর্ষার দিনে পণ্ড দ্রাতা মিলে চিত্রক-অরণ্যতলে যেতেম শিকারে। সারাদিন রোদ্রহীন স্নিন্ধ অন্ধকারে কাটিত উৎসাহে; গ্রুগ্রু মেঘমন্দ্রে নত্য কর্মি উঠিত হৃদয়; ঝরঝর বৃষ্টিজলে, মৃথর নিঝরিকলোল্লাসে সাবধান পদশব্দ শহুনিতে পেত না মৃগ; চিত্রব্যাঘ্র পঞ্চনখচিহ্নরেখা রেখে যেত পথপঙ্ক-'পরে, দিয়ে যেত আপনার গৃহের সন্ধান। কেকারবে অরণ্য ধর্নিত। শিকার সমাধা হলে পঞ্চ সংগী পণ করি মোরা, সন্তরণে

হইতাম পার, বর্ষার সোভাগ্যগর্বে স্ফীত তর্রাঙ্গণী। সেইমতো বাহিরিব ম্গ্যায়, করিয়াছি মনে।

চিত্রাংগদা।

হে শিকারী, যে-মূগয়া আরুভ করেছ, আগে তাই হোক শেষ। তবে কি জেনেছ স্থির এই স্বর্ণ মায়ামাগ তোমারে দিয়েছে ধরা? নহে, তাহা নহে। এ বন্য হরিণী আপনি রাখিতে নারে আপনারে ধরি। চাকতে ছুটিয়া যায় কে জানে কখন স্বপনের মতো। ক্ষণিকের খেলা সহে, চির্বাদবসের পাশ বহিতে পারে না। ওই চেয়ে দেখো, যেমন করিছে খেলা বায় তে বৃণ্টিতে, শ্যাম বর্ষা হানিতেছে নিমেষে সহস্র শর বায়,পৃষ্ঠ-'পরে, তব্ সে দ্রুক্ত মুগ মাতিয়া বেডায় অক্ষত অজের, তোমাতে আমাতে, নাথ, সেইমতো খেলা, আজি বরষার দিনে: চণ্ডলারে করিবে শিকার প্রাণপণ করি: যত শর, যত অদ্য আছে ত্রে একাগ্র আগ্রহভরে করিবে বর্ষণ। কভু অন্ধকার, কভু বা চকিত আলো চমকিয়া হাসিয়া মিলায়, কভু স্নিগ্ধ ব্যিতিবরিষন, কভু দীপত বজ্রজনালা। মায়াম,গী ছুটিয়া বেড়ায়, মেঘাচ্ছন্ন জগতের মাঝে, বাধাহীন চির্নদন।

9

## মদন ও চিগ্রাজাদা

**bिठा**ण्यमा ।

হে মন্দ্রথ, কী জানি কী দিয়েছ মাখায়ে সর্বদেহে মোর। তীব্র মদিরার মতো রক্তসাথে মিশে, উন্মাদ করেছে মোরে। আপনার গতিগবের্ব মন্ত ম্কানী আমি ধাইতেছি মুক্তকেশে, উচ্ছর্বাসত বেশে প্থিবী লিংঘয়া। ধন্বর্ধর ঘনশ্যাম ব্যাধেরে আমার করিয়াছি পরিশ্রানত আশাহতপ্রায়, ফিরাতেছি পথে পথে বনে বনে তারে। নির্দয় বিজয়সমুখে হাসিতেছি কোতুকের হাসি। এ খেলায়

ভঙ্গ দিতে হইতেছে ভয়, এক দশ্ড স্থির হলে পাছে, ক্লদনে হৃদয় ভরে ফেটে পড়ে যায়।

মদন।

থাক্। ভাঙিয়ো না খেলা।
এ খেলা আমার। ছনুটনক ফন্টনক বাণ,
টনুটনক হৃদয়। আমার ম্গয়া আজি
অরণ্যের মাঝখানে নবীন বর্ষায়।
দাও দাও শ্রান্ত করে দাও; করো তারে
পদানত, বাঁধো তারে দ্ঢ় পাশে; দয়া
করিয়ো না, হাসিতে জর্জর করে দাও,
অম্তে-বিষেতে-মাখা খর বাক্যবাণ
হানো বাকে। শিকারে দয়ার বিধি নাই।

4

## অজন্ন ও চিগ্রাজ্যদা

অর্জন। কোনো গৃহ নাই তব প্রিয়ে, যে-ভবনে
কাঁদিছে বিরহে তব প্রিয়পরিজন?
নিত্য স্নেহসেবা দিয়ে যে আনন্দপর্রী
রেখেছিলে স্থামন্ন করে, যেথাকার
প্রদীপ নিবায়ে দিয়ে এসেছ চলিয়া
অরণ্যের মাঝে? আপন শৈশবস্মৃতি
যেথায় কাঁদিতে যায় হেন স্থান নাই?

চিত্রাঙ্গদা।

প্রশ্ন কেন? তবে কি আনন্দ মিটে গেছে? যা দেখিছ তাই আমি, আর কিছনু নাই পরিচয়। প্রভাতে এই-যে দর্শলতেছে কিংশনুকের একটি পল্লবপ্রান্তভাগে একটি শিশির, এর কোনো নামধাম আছে? এর কি শ্বায় কেহ পরিচয়। তুমি যারে ভালোবাসিয়াছ, সে এমনি শিশিরের কণা, নামধামহীন।

অৰ্জ্বন।

কিছ্ব তার নাই কি বন্ধন প্রথিবীতে? এক বিন্দ্ব স্বর্গ শ্ব্ধ, ভূমিতলে ভূলে পড়ে গেছে?

চিত্রাঙ্গদা। তাই বটে। শন্ধন্ন নিমেষের তরে দিয়েছে আপন উঙ্জনলতা অরণ্যের কুসনুমেরে।

অর্জন। তাঁই সদা হারাই হারাই করে প্রাণ, তৃশ্তি নাহি পাই, শান্তি নাহি মানি। স্কুল্ভে, আরো কাছাকাছি এসো।
নামধামগোত্রগৃহ-বাক্যদেহমনে
সহস্র বন্ধনপাশে ধরা দাও প্রিয়ে!
চারি পাশ্র্ব হতে ঘেরি পরশি তোমায়,
নির্ভার নির্ভারে করি বাস। নাম নাই?
তবে কোন্ প্রেমমন্ত্রে জপিব তোমারে
হদয়মন্দিরমাঝে? গোত্র নাই? তবে
কী ম্ণালে এ কমল ধরিয়া রাখিব?
নাই, নাই, নাই। যারে বাঁধিবারে চাও
কখনো সে বন্ধন জানে নি। সে কেবল
মেঘের স্কুবর্ণছিটা, গন্ধ কুস্কুমের,
তরজোর গতি।

চিত্রাজ্গদা।

অর্জ্বন।

ित्रवाध्यामा ।

তাহারে যে ভালোবাসে
অভাগা সে। প্রিয়ে, দিয়ো না প্রেমের হাতে
আকাশকুসন্ম। বনুকে রাখিবার ধন
দাও তারে, সনুখে দরংখে সনুদিনে দর্দিনে।
এখনো যে বর্ষ যায় নাই, শ্রান্তি এরি
মাঝে? হায় হায়, এখন বনুঝিন্ন, প্রত্প
স্বল্পপরমায় দেবতার আশীর্বাদে।
গত বসন্তের যত মৃতপ্রত্পসাথে
ঝরিয়া পড়িত যদি এ মোহন তন্
আদরে মরিত তবে। বেশি দিন নহে
পার্থ! যে কদিন আছে, আশা মিটাইয়া
কুত্হলে, আনন্দের মধন্ট্রুকু তার
নিঃশেষ করিয়া করো পান। এর পরে
বারবার আসিয়ো না স্ম্তির কুহকে
ফিরে ফিরে, গত সায়াহের, চাতুতবৃন্ত

৯

মাধবীর আশে তৃষিত ভূঙ্গের মতো।

## বনচরগণ ও অর্জন

বনচর। হায় হায়, কে রক্ষা করিবে?
অর্জন্ন। কী হয়েছে?
বনচর। উত্তরপর্বত হতে আসিছে ছ্ন্টিয়া
দস্যুদল, বরষার পার্বত্য বন্যার
মতো বেগে, বিনাশ করিতে লোকালয়।
অর্জন্ন। এ রাজ্যে রক্ষক কেহ নাই?
বনচর। রাজকন্যা

চিত্রাজ্পদা আছিলেন দুন্টের দমন;

তাঁর ভয়ে রাজ্যে নাহি ছিল কোনো ভয়, যমভয় ছাড়া। শ্বনেছি গেছেন তিনি তীথপিষ্টিনে, অজ্ঞাত-স্রমণব্রত।

অর্জন। এ রাজ্যের রক্ষক রমণী?

বনচর। এক দেহে

তিনি পিতামাতা অন্বক্ত প্রজাদের। দেনহে তিনি রাজমাতা, বীর্ষে যুবরাজ।

[ প্রস্থান

চিচাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাজ্যদা। কী ভাবিছ নাথ?

অর্জ্বন। রাজকন্যা চিত্রাধ্পদা

কেমন না জানি তাই ভাবিতেছি মনে। প্রতিদিন শ্রনিতেছি শত মুখ হতে তারি কথা, নব নব অপূর্ব কাহিনী।

চিত্রাজ্যদা। কুংসিত, কুর্প। এমন বাজ্কম ভূর্ নাই তার, এমন নিবিড় কৃষ্ণতারা। কঠিন সবল বাহ্ বিশ্বতে শিখেছে লক্ষ্য, বাধিতে পারে না বীরতন্ত্র, হেন

স্কোমল নাগপাশে।

অর্জন। কিন্তু শ্রনিয়াছি, স্নেহে নারী, বীর্ষে সে প্রবৃষ।

চিত্রাধ্বদা। ছি ছি. সেই

তার মন্দর্ভাগ্য। নারী যদি নারী হয়
শ্ব্ব্, শ্ব্ব্ ধরণীর শোভা, শ্ব্ব্ আলো,
শ্ব্ব্ ভালোবাসা, শ্ব্ব্ স্মধ্ব ছলে,
শতর্প ভাজামায় পলকে পলকে
ল্বটায়ে জড়ায়ে বে'কে বে'ধে হেসে কে'দে
সেবায় সোহাগে ছেয়ে চেয়ে থাকে সদা,
তবে তার সার্থক জনম। কী হইবে
কর্মকীতি বীর্যবল শিক্ষাদীক্ষা তার।
হে পৌরব, কাল যদি দেখিতে তাহারে
এই বনপথপাশ্বে, এই প্রণিতীরে,
ওই দেবালয়মাঝে—হেসে চলে যেতে।
হায় হায়, আজ এত হয়েছে অর্চি
নারীর সোন্ধ্রে, নারীতে খ্রাজতে চাও
পোর্ব্রের স্বাদ!

এসো নাথ, ওই দেখো গাঢ়চ্ছারা শৈলগ্রহাম্বথে বিছাইয়া রাখিয়াছি আমাদের মধ্যাহশরন, কচি কচি পীতশাম কিশলয় তুলি আর্দ্র করি ঝরনার শীকরনিকরে।



ফিরিছেন মুক্তলজ্জা ভয়তীন। প্রসলতাসিনী। প্রকা ২৬৭



কোমল অংগত্নিগত্নি রচিতেছে মালা। পৃষ্ঠা ২৫৮

'চিত্রাংগদা' সচিত্র-সংস্করণের দুর্টি রেখাচিত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কত

গভীর পল্লবছায়ে বিস, ক্লান্তকণ্ঠে
কাঁদিছে কপোত, 'বেলা যায়' 'বেলা যায়'
বিল। কুলনু কুলনু বিহয়া চলেছে নদী
ছায়াতল দিয়া। শিলাখন্ডে স্তরে স্তরে
সরস সন্সিন্ধ সিম্ভ শ্যামল শৈবাল
নয়ন চুশ্বন করে কোমল অধরে।
এসো নাথ, বিরল বিরামে।

অর্জ্ব ।

আজ নহে

প্রিয়ে।

চিত্রাংগদা।

কেন নাথ?

অর্জ্বন।

শ্রনিয়াছি দস্যব্দল আসিছে নাশিতে জনপদ। ভীত জনে করিব রক্ষণ।

চিত্রাংগদা।

কোনো ভয় নাই প্রভু।
তীথ্যান্রাকালে, রাজকন্যা চিন্রাংগদা
স্থাপন করিয়া গেছে সতর্ক প্রহরী
দিকে দিকে; বিপদের যত পথ ছিল
বন্ধ করে দিয়ে গেছে বহু তর্ক করি।
তবু আজ্ঞা করো প্রিয়ে, স্বল্পকালতরে
করে আসি কর্তব্যসন্ধান। বহুদিন

অজন্ন।

করে আসি কর্তব্যসন্ধান। বহুদিন রয়েছে অলস হয়ে ক্ষান্তিয়ের বাহু। সন্মধামে, ক্ষাণকাতি এই ভুজদ্বয় পন্নবার নবান গোরবে ভার আনি তোমার মদতকতলে যতনে রাখিব, হবে তব যোগ্য উপাধান।

**ठि**वाध्श्रमा ।

যদি আমি না-ই যেতে দিই? যদি বে'ধে রাখি? ছিল্ল করে যাবে? তাই যাও। কিন্তু মনে রেখো ছিন্ন লতা জোড়া নাহি লাগে। যদি তৃগ্তি হয়ে থাকে, তবে যাও, করিব না মানা: যদি তৃপ্তি নাহি হয়ে থাকে, তবে মনে রেখো, চণ্ডলা সুখের লক্ষ্মী কারো তরে বসে নাহি থাকে; সে কাহারো সেবাদাসী নহে; তার সেবা করে নরনারী, অতি ভয়ে ভয়ে নিশিদিন রাখে চোখে চোখে যত দিন প্রসন্ন সে থাকে। রেখে যাবে যারে সুখের কলিকা. কর্মক্ষেত্র হতে ফিরে এসে সন্ধ্যাকালে দেখিবে তাহার দলগর্মাল ফুটে ঝরে পড়ে গেছে ভমে: সব কর্ম ব্যর্থ মনে হবে। চির্নাদন রহিবে জীবনমাঝে জীবনত অতৃপিত ক্ষ্বাতুরা। এসো নাথ, বোসো। কেন আজি

এত অনামন? কার কথা ভাবিতেছ?
চিত্রাৎগদা? আজ তার এত ভাগ্য কেন?
ভাবিতেছি বীরাৎগনা কিসের লাগিয়া
ধরেছে দুক্রের ব্রত। কী অভাব তার।

অৰ্জ্বন।

ধরেছে দ্বুকর রত। কা অভাব তার।
কী অভাব তার? কী ছিল সে অভাগীর?
বীর্য তার অদ্রভেদী দ্বর্গ স্বুদ্বর্গম
রেখেছিল চতুদিকে অবর্বুদ্ধ করি
র্ন্দামান রমণীহৃদয়। রমণী তো
সহজেই অন্তর্বাসিনী, সংগোপনে
থাকে আপনাতে; কে তারে দেখিতে পায়,
হৃদয়ের প্রতিবিন্দ্র দেহের শোভায়
প্রকাশ না পায় র্যাদ। কী অভাব তার!
অর্বলাবণালেখাচিরনির্বাপিত
উষার মতন, যে-রমণী আপনার
শতস্তর তিমিরের তলে বসে থাকে
বীর্যশৈলশ্জা-পরে নিত্য-একাকিনী,
কী অভাব তার! থাক্, থাক্ তার কথা;
প্রব্যের শ্রুতিস্কুমধ্র নহে তার
ইতিহাস।

অর্জ্বন।

বলো বলো। শ্রবণলালসা
ক্রমশ বাড়িছে মোর। হৃদয় তাহার
করিতেছি অনুভব হৃদয়ের মাঝে।
যেন পান্থ আয়ি, প্রবেশ করেছি গিয়া
কোন্ অপর্প দেশে অর্ধরজনীতে।
নদীগিরিবনভূমি স্বিতিনিমগন,
শ্বসোধিকরীটিনী উদার নগরী
ছায়াসম অর্ধস্ফর্ট দেখা যায়, শ্বনা
যায় সাগরগর্জন; প্রভাতপ্রকাশে
বিচিত্র বিস্ময়ে যেন ফ্রিটবে চৌদিক;
প্রতীক্ষা করিয়া আছি উংস্কুক হৃদয়ে
তারি তরে। বলো বলো, শ্বনি তার কথা।
কী আর শ্বনিবে?

চিত্রাজ্ঞাদা। অর্জ্বন।

দেখিতে পেতেছি তারেবাম করে অশ্বর্নাম ধরি অবহেলে,
দক্ষিণেতে ধন্ঃশর, হুণ্ট নগরের
বিজয়লক্ষ্মীর মতো, আর্ত প্রজাগণে
করিছেন বরাভ্য় দান। দরিদ্রের
সংকীর্ণ দ্য়ারে, রাজার মহিমা যেথা
নত হয় প্রবেশ করিতে, মাতৃর্প
ধরি সেথা, করিছেন দয়া বিতরণ।
সংহিনীর মতো, চারি দিকে আপনার
বংসগণে রয়েছেন আগলিয়া, শন্ত্র্

কেহ কাছে নাহি আসে ডরে। ফিরিছেন
মুক্তলঙ্জা ভ্রহীনা প্রসন্নহাসিনী,
বীর্যসিংহ-'পরে চড়ি জগদ্ধান্ত্রী দয়া।
রমণীর কমনীয় দুই বাহু-'পরে
শ্বাধীন সে অসংকোচ বল, ধিক থাক্
তার কাছে রুন্বুঝুন্ব কংকণ কিঙ্কিণী।
অিয় বরারোহে, বহুদিন কর্মহীন
এ পরান মোর, উঠিছে অশান্ত হয়ে
দীর্ঘশীতস্কেতাখিত ভুজন্গের মতো।
এসো এসো দোহে দুই মত্ত অশ্ব লয়ে
পাশাপাশি ছুটে চলে যাই, মহাবেগে
দুই দীত জ্যোতিন্কের মতো। বাহিরিয়া
যাই, এই রুদ্ধ সমীরণ, এই তিন্তু
প্রস্পগন্ধমদিরায় নিব্রাঘনঘার
অরণার অন্ধগর্ভ হতে।

চিতাংগদা।

হে কৌন্তেয়, র্যাদ এ লালিতা, এই কোমল ভীরুতা, স্পর্শক্রেশসকাতর শিরীষপেলব এই রূপ, ছিল্ল করে ঘূণাভরে ফেলি পদতলে, পরের বসনখণ্ড-সম---সে-ক্ষতি কি সহিতে পারিবে। কামিনীর ছলাকলা মায়ামন্ত্র দূর করে দিয়ে উঠিয়া দাঁভাই যদি সরল উন্নত বীর্যমনত অন্তরের বলে, পর্বতের তেজম্বী তর্ণ তর্সম, বায়্ভরে আনম্র স্বন্দর, কিন্তু লতিকার মতো नरह निजा कुन्धिज न्यून्धिज- स्म कि जाला লাগিবে পুরুষ-ঢোখে! থাক্ থাক্, তার চেয়ে এই ভালো। আপন যৌবনখানি দ্র-দিনের বহুমূল্য ধন, সাজাইয়া স্বতনে. পথ চেয়ে বসিয়া রহিব; অবসরে আসিবে যখন, আপনার সুধাটুকু দেহপাত্রে আকর্ণ পর্বিয়া করাইব পান: সুখনবাদে শ্রাণ্ড হলে চলে যাবে কমের সন্ধানে; প্ররাতন হলে, যেথা ন্থান দিবে, সেথায় রহিব পাশ্বে পড়ি। যামিনীর নম্সহচরী. যদি হয় দিবসের কর্মসহচরী, সতত প্রস্তৃত থাকে বাম হস্তসম দক্ষিণ হস্তের অন্তর, সে কি ভালো লাগিবে বীরের প্রাণে ?

অৰ্জ্বন।

বুঝিতে পারি নে আমি রহস্য তোমার। এতদিন আছি. তব্ব যেন পাই নি সন্ধান। তুমি যেন বণিত করিছ মোরে গুতত থেকে সদা; তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার অন্তরালে থেকে. আমারে করিছ দান অমূল্য চুম্বনরত্ন, আলিখ্যানসমুধা: নিজে কিছু চাহ না, লহ না। অংগহীন ছন্দোহীন প্রেম. প্রতিক্ষণে পরিতাপ জাগায় অন্তরে। তেজহিবনী, পরিচয় পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায়। তার কাছে এ সোন্দর্যরাশি, মনে হয় ম, ত্তিকার ম, তি শা,ধা, নিপা,ণচিত্রিত শিল্পযবনিকা। মাঝে মাঝে মনে হয় তোমারে তোমার রূপ ধারণ করিতে পারিছে না আর, কাঁপিতেছে টলমল করি। নিত্যদীগ্ত হাসির অন্তরে ভরা অশ্র, করিতেছে বাস, মাঝে মাঝে ছলছল করে ওঠে, মুহুতের মাঝে ফাটিয়া পাডবে যেন আবরণ টুর্টি। সাধকের কাছে, প্রথমেতে দ্রান্তি আসে মনোহর মায়াকায়া ধরি: তার পরে সত্য দেখা দেয়, ভূষণবিহীন রূপে আলো করি অন্তর বাহির। সেই সত্য কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে। আমার যে সত্য তাই লও। প্রান্তিহীন সে-মিলন চিরদিবসের ৷ অগ্র, কেন প্রিয়ে! বাহুতে লুকায়ে মুখ কেন এই ব্যাকুলতা! বেদনা দিয়েছি প্রিয়তমে? তবে থাক্, তবে থাক্। ওই মনোহর রূপ প্রাফল মোর। এই-যে সংগীত শোনা যায় মাঝে মাঝে বসন্তসমীরে এ যোবনযম্মার পরপার হতে. এই মোর বহ,ভাগ্য। এ বেদনা মোর স্বথের অধিক স্বখ, আশার অধিক আশা, হৃদয়ের চেয়ে বডো, তাই তারে হৃদয়ের ব্যথা বলে মনে হয়, প্রিয়ে।

20

#### মদন বসন্ত ও চিত্রাজ্গদা

মদন। শেষ রাত্রি আজি।

বস•ত।

আজ রান্তি-অবসানে
তব অংগশোভা ফিরে যাবে বসন্তের
অক্ষয় ভাণ্ডারে। পার্থের চুম্বনস্মৃতি
ভূলে গিয়ে, তব ওণ্ঠরাগ, দুর্টি নব
কিশলয়ে মঞ্জরি উঠিবে লতিকায়।
অংগের বরন তব, শত শ্বেত ফুলে
ধরিয়া ন্তন তন্, গতজন্মকথা
ত্যজিবে স্বপ্নের মতো নব জাগরণে।
হে অনংগ, হে বসন্ত, আজ রাত্রে তবে

**हि**वाध्नमा ।

থে অন্তা, থে বস্ত, আজ রাটো তথে এ মুম্র্র্স মোর. শেষ রজনীতে অন্তিম শিখার মতো শ্রান্ত প্রদীপের, আচন্বিতে উঠ্বক উজ্জ্বলতম হয়ে।

মদন।

তবে তাই হোক। সথা, দক্ষিণ পবন
দাও তবে নিশ্বসিয়া প্রাণপ্রণ বেগে।
অংশ অংশে উঠ্বক উচ্ছ্বসি প্রনর্বার
নবোল্লাসে যৌবনের ক্লান্ত মন্দ স্লোত।
আজি মোর পণ্ড প্রশেশরে, নিশীথের
নিদ্রাভেদ করি, ভোগবতী তটিনীর
তরংগ-উচ্ছ্বাসে স্লাবিত করিয়া দিব
বাহ্বপাশে বন্ধ দুর্টি প্রেমিকের তন্ন।

22

## শেষ রাগ্রি

অর্জন ও চিগ্রাজাদা

চিত্রাজ্গদা।

প্রভূ, মিটিয়াছে সাধ? এই স্কুললিত
স্বাঠিত নবনীকোমল সোন্দর্যের
যত গন্ধ যত মধ্ ছিল সকলি কি
করিয়াছ পান? আর-কিছ্ বাকি আছে?
আর-কিছ্ চাও? আমার যা-কিছ্ ছিল
সব হয়ে গেছে শেষ?— হয় নাই প্রভূ!
ভালো হোক, মন্দ হোক, আরো কিছ্ বাকি
আছে, সে আজিকে দিব।

প্রিয়তম, ভালো
লোগেছিল ব'লে করেছিন, নিবেদন
এ সোন্দর্যপর্গেনা চরণকমলে—
নন্দনকানন হতে তুলে নিয়ে এসে
বহু সাধনায়। যদি সাংগ হল প্জা
তবে আজ্ঞা করো প্রভু, নির্মাল্যের ডালি
ফেলে দিই মন্দির বাহিরে। এইবার
প্রসন্ন নয়নে চাও সেবিকার পানে।

যে-ফ্লে করেছি প্জা, নহি আমি কভু সে-ফুলের মতো, প্রভু, এত সুমধুর, এত সুকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর। দোষ আছে, গুল আছে, পাপ আছে, পুল্য আছে: কত দৈন্য আছে: আছে আজন্মের কত অতৃ**ণ্ত তিয়াষা। সংসারপথের** পান্থ, ধূলিলিপ্তবাস বিক্ষতচরণ; কোথা পাব কুস,মলাবণা, দ্ব-দশ্ডের জীবনের অকলৎক শোভা! কিন্তু আছে অক্ষয় অমর এক রমণী-হৃদয়। দুঃখ সুখ আশা ভয় লজ্জা দুর্বলতা— **ध**ृ ि । ध्राप्त विश्व विष्य विश्व তার কত দ্রান্তি, তার কত ব্যথা, তার কত ভালোবাসা, মিগ্রিত জড়িত হয়ে আছে একসাথে। আছে এক সীমাহীন অপূর্ণতা, অনন্ত মহং। কুসুমের সোরভে মিলায়ে থাকে যদি, এইবার সেই জন্মজন্মান্তের সেবিকার পানে हाख।

## সুযোদয়

অবগ্ৰহ্ণ খ্ৰিয়া

আমি চিত্রাজ্যদা। রাজেন্দ্রনন্দিনী।
হয়তো পড়িবে মনে, সেই একদিন
সেই সরোবরতীরে শিবালয়ে দেখা
দিয়েছিল এক নারী, বহু আভরণে
ভারাক্তান্ত করি তার র্পহীন তন্।
কী জানি কী বলেছিল নিলজ্জি মুখরা,
প্রুষেরে করেছিল প্রুষ-প্রথায়
আরাধনা; প্রত্যাখ্যান করেছিলে তারে।
ভালোই করেছ। সামান্য সে নারীর্পে
গ্রহণ করিতে যদি তারে, অন্তাপ

বিশ্বিত তাহার বুকে আমরণ কাল। প্রভূ, আমি সেই নারী। তবু আমি সেই নারী নহি: সে আমার হীন ছম্বেশ। তার পরে পেয়েছিন, বসন্তের বরে বর্ষকাল অপরূপ রূপ। দিয়েছিন, শ্রান্ত করি বীরের হৃদয়, ছলনার ভারে। সেও আমি নহি।

আমি চিত্রাৎগদা। (एवी र्नाट, र्नाट आंघ माघाना। त्रम्नी। পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি নই, অবহেলা করি পর্বিয়া রাখিবে পিছে. সেও আমি নহি। যদি পাশ্বে রাখ মোরে সংকটের পথে, দুরুহ চিন্তার যদি অংশ দাও. যদি অনুমতি কর কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে. র্যাদ সূথে দুঃখে মোরে কর সহচরী. আমার পাইবে তবে পরিচয়। গর্ভে আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি পুর হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় অর্জ্বন করি তারে একদিন পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে. তখন জানিবে মোরে, প্রিয়তম! আজ

भाद्य निर्त्वाम हत्राण, आमि हिठा अना, রাজেন্দ্রনিদ্রী।

অজ ন।

প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।

কটক

২৮ ভার ১২৯৮

# গোড়ায় গলদ

প্রকাশ: ১৮৯২

১৯২৮ সালে অভিনয়যোগ্য পর্নালিখিত সংস্করণ 'শেষরক্ষা' প্রকাশের পর 'গোড়ায় গলদ' স্বতন্ত্র পর্সতকাকারে আর প্রকাশিত হয় নি।

## উৎসগ

শ্রীয<sub>ু</sub>ক্ত প্রিয়নাথ সেন প্রিয়ব•ধ্বরেয়

### নাঢকের পাত্রগণ

বিনোদবিহারী

চন্দকাত

নলিনাক্ষ

নিমাই

শ্রীপতি

ভূপতি

নিবারণ চন্দ্রকান্তের প্রতিবেশী

শিবচরণ নিমাইয়ের পিতা

নিবারণের পালিতা কন্যা

কমলম,খী ইন্দ্ৰমতী নিবারণের কন্যা ক্ষাত্মণি চন্দ্রকান্তের স্ত্রী

#### প্রথম অঙক

#### প্রথম দৃশ্য

#### চন্দ্রকান্তের বাসা

### বিনোদবিহারী, নলিনাক্ষ ও চন্দ্রকাত

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা বিনদা, সত্যি বলো-না ভাই, জগংটা কি বেবাক শ্না মনে হয়।

নলিনাক্ষ। তুমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে। তোমার হয় না নাকি। আমাদের তো হয়।

চন্দ্রকানত। তব্ব কী রকমটা হয় শহুনিই-না।

নলিনাক্ষ। ব্ৰুবতে পারছ না? সমস্ত কেমন যেন শ্ন্য—যেন ফাঁকা—যেন মর্ভূমি—

চন্দ্রকান্ত। যেন নেড়া মাথার মতো। আমারও বোধ করি ঐ রকমই মনে হয় কিন্তু ঠিক ব্রুবতে পারি নে— আচ্ছা, বিনদা, জগৎটা যদি মর্ভুমিই হল—

বিনোদবিহারী। বস্থ বেজার করলে যে হে! কে বলছে মর্ভূমি! তা হলে প্থিবীস্খ এতগ্লো গোর্ চরে বেড়াচ্ছে কোন্খানে। জগতে গোর্র খাবার ঘাসও যথেষ্ট আছে এবং ঘাস খাবার গোর্রও অভাব নেই।

চন্দ্রকান্ত। দিব্যি গর্নছিয়ে বলেছ বিন্ন। ঐ যা বললে ভাই। সবাই কেবল চিবোচ্ছে আর জাওর কাটছে আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে— কিছু একটা হচ্ছে না—

বিনোদবিহারী। কিছ্ন না, কিছ্ন না। দেখো-না, দ্বটি ব্রাহ্মণ এবং একটি কায়স্থকুলতিলক বসে বসে খোপের মধ্যে দ্বপন্রবেলাকার পায়রার মতো সমসত ক্ষণ কেবল বক্বক্ করছি, তার না আছে অর্থ, না আছে তাৎপর্য।

र्नालनाकः। ठिक। ना আছে অর্থ, ना আছে किছ्,।

চন্দ্রকানত। কিন্তু সত্যি কথা বলছি, ভাই নলিন, রাগ করিস নে, এ-সব কথা বিনদার মুখে যেমন মানায় তোর মুখে তেমন মানায় না। তুই কেমন ঠিক সুরটি লাগাতে পারিস নে। বিন্ যখন বলে জগণটা শ্ন্য— তখন দেখতে দেখতে চোখের সামনে সমস্ত প্থিবীটা যেন একটা ঘসা প্রসার মতো চেহারা বের করে।

বিনোদবিহারী। চন্দ্র, তোমার কাছে কথা কয়ে সূত্র আছে, তার মধ্যে দুটো নতুন সূত্র লাগাতে পার। নইলে নিজের প্রতিধর্বনি শুনে শুনে নিজের উপর বিরক্ত ধরে গেল।

নিলনাক্ষ। ঠিক বলেছ। বিরক্ত ধরে গেছে। প্রাণের কথা কেউ ব্রঝতে পারে না-

বিনাদবিহারী। নলিন, সকালবেলাটায় আর তোমার প্রাণের কথা তুলো না— একট্র চুপ করো তো দাদা। আজ রবিবারটা আছে, আজ একটা-কিছ্ব করা যাক, যাতে মনটা বেশ তাজা হয়ে ধড়ফড়িয়ে ওঠে।

চন্দ্রকান্ত। ঠিক বলেছ। ওষ্বধের শিশির মতো নিদেন হপ্তার মধ্যে একটা দিন নিজেকে খানিকটা ঝাঁকানি দিয়ে নেওয়া আবশ্যক— নইলে শরীরে যা-কিছ্ব পদার্থ ছিল সমস্তই তলায় থিতিয়ে গেল। কী করা যায় বলো দেখি। চলো, গড়ের মাঠে বেড়িয়ে আসা যাক।

বিনোদবিহারী। হাঃ-- গড়ের মাঠে কে যায়। তুমিও যেমন।

**ज्यकान्छ।** जत्व क्रात्व ज्ञाता

বিনোদবিহারী। রাম!কেবল কতকগন্লো মন্যাম্তি দেখে আসা, তাও আবার প্রায়ই চেনা লোক। চন্দ্রকালত। তবে এক কাজ করা যাক। চলো, আমরা বোষ্টম ভিক্ষন্ক সেজে বেরিয়ে পড়ি—দেখি তিনটে প্রাণী সমস্ত দিন শহরে কত ভিক্ষে কুড়োতে পারি।

বিনোদবিহারী। কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু বড়ো ল্যাঠা।
চন্দ্রকানত। তা হলে আর একটা গ্ল্যান মাথায় এসেছে—
বিনোদবিহারী। কী বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। যেমন আছি এর্মানই বসে থাকি।

বিনাদবিহারী। ঠিক বলেছ। সেটা এতক্ষণ আমার মাথায় আসে নি। আজ তবে এমনি বসে থাকাই যাক।— দেখো দেখি চন্দর, একে কি বে'চে থাকা বলে। সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত কেবল কালেজ যাচ্ছি, আইন পড়ছি, আর সেই পটলডাঙার বাসার মধ্যে পড়ে পড়ে ট্রামের ঘড়ঘড় শন্নছি। হণ্তার মধ্যে একটার বেশি রবিবার আসে না, তাও কিসে খরচ করব ভেবে পাওয়া যায় না।

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা, বর্ষার দিনে যেমন চালকড়াইভাজা তেমনি রবিবার দিনে কী হলে ঠিক হত বলো দেখি বিনদা।

বিনোদবিহারী। তবে সত্যি কথা বলব। আাঁ! একটি রাঙা পাড়, একট্ব মিছিট হাসি, দ্বটো নরম কথা— তার থেকে ক্রমে দীর্ঘনিশ্বাস, ক্রমে অগ্রহজল, ক্রমে ছটফটানি—

চন্দ্রকান্ত। এমন-কি, আত্মহত্যা পর্যন্ত—

বিনোদবিহারী। হাঁ—এই হলে জীবনটার একট্বখানি স্বাদ পাওয়া যায়। ভাই, ঐ কালো চোথ, ট্বকট্বকে ঠোঁট, মিণ্টিম্বথের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিশল না হলে এই রোজ রোজ নিরিমিষ দিনগ্বলো আর তো ম্বথে রোচে না। কেবল এই শ্বকনো বইয়ের বোঝা টেনে এই প'চিশটা বংসর কী করে কাটল বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। এর চেয়ে সাধের মানবজন্ম একেবারেই ঘ্রচিয়ে দিয়ে যদি কোনো গতিকে একটা ইংরেজ নভেলিস্টের মাথার মধ্যে সেংধাতে পারা যেত, বেশ দিব্যি সোনার জলে বাঁধানো একখানি তকতকে বইয়ের মধ্যে ছাপা হয়ে বেরোতুম— কখনো ঈডিথ, কখনো এলেন, কখনো লিওনোরার সংখ্যে বেশা ভালো ইংরিজিতে প্রেমালাপ করছি—মেয়ের বাপ বিয়ে দিতে চাচ্ছে না, মেয়ে সম্বদ্রে ঝাঁপ দিয়ে মরতে চাচ্ছে, শেষকালে নভেলের শেষ পাতায় বেশ স্ব্থে-স্বচ্ছন্দে দ্বিটতে মিলে ঘরকরনা করছি—হবুহু করে এডিশনের পর এডিশন উঠে যাচ্ছে আর পাঁচ-পাঁচ শিলিঙে বিক্রি হচ্ছি।

বিনাদিবিহারী। চমংকার! কত মেরি-ফ্যানি-ল্যানির হাতে হাতে কোলে কোলে দিনপাত করা যাছে। যে-সব নীল চোখ কোনো জন্মে আমাদের প্রতি কটাক্ষপাতও করত না তারা হ্বহ্ন শব্দে আমাদের জন্যে অশ্রবর্ষণ করছে। তা না হয়ে জন্মাল্ম বাঙালির ঘরে— কেবল একুইটি আর এভিডেন্স আফ্রই মুখ্যুথ করে করেই দুর্লভ জীবনটা কাটাল্ম।

নলিনাক্ষ। চলল্বম ভাই বিনোদ। আমি থাকলে তোমার ভালো লাগে না, তোমাদের গলপ জমে না—চন্দর ছাড়া আর কারো সঙ্গে তোমার প্রাণের কথা হয় না।—"ভালোবাসা ভূলে যাব, মনেরে বুঝাইব, পূথিবীতে আর যেন কেউ কারেও ভালোবাসে না!"

[দুত প্রস্থান

বিনোদবিহারী। এই দেখো। রোম্যান্সের কথা হচ্ছিল, এই এক রোম্যান্স। পোড়া অদৃষ্ট এমনি, ভালোবাসা বল যা বল সবই জন্টল, কেবল বিধির বিপাকে একট্ন ব্যাকরণের ভুল হয়েই সব মাটি করে দিয়েছে।

চন্দ্রকান্ত। কেবল একটা দীর্ঘ ঈ-র জন্যে। নিলনাক্ষ না হয়ে যদি নিলনাক্ষী হত। হায় হায়! কিন্তু তা হলে এই মিনসে চন্দ্রবিন্দ্রটাকে লোপ করে দেবার জায়গা পেতে না।

#### নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। কী হচ্ছে।

বিনোদবিহারী। যা রোজ হয় তাই হচ্ছে।

নিমাই। সেন্টিমেন্টাল আলোচনা! তোমাদের আচ্ছা এক কাজ হয়েছে যা হোক। ওটা একটা

শারীরিক ব্যামো তা জান? বেশ ভালো করে আহারটি করলে এবং সেটি হজম করতে পারলে কবিস্বরোগ কাছে ঘে'ষতে পারে না। আর আধপেটা করে খাও, আর অম্বলের ব্যামোটি বাধাও, আর অর্মান কোথায় আকাশের চাঁদ, কোথায় দক্ষিণের বাতাস, কোথায় কোকিল পক্ষীর ডাক, এই নিয়ে ভারি মাথাবাথা পড়ে যায়—জানালার কাছে বসে বসে মনে হয় কী যেন চাই—যা চাও সেটি যে হচ্ছে বাইকার্বোনেট অফ সোডা তা কিছুতেই বুঝতে পার না।

বিনাদিবিহারী। তা যদি বল তা হলে জীবনটাই তো একটা প্রধান রোগ, এবং সকল রোগের গোড়া। জড়পদার্থ কেমন স্কুম্থ আছে—মাঝের থেকে হঠাৎ প্রাণ-নামক একটা ব্যাধি জুটে প্রাণ-গুলোকে খেপিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বাতাসে একটা টেউ উঠল অর্মান কানের মধ্যে ভোঁ করে উঠল, ঈথর একট্র নড়ে উঠল অর্মান চোখের মধ্যে চিকমিক করতে লাগল, সক্কালবেলায় উঠেই পেটের মধ্যে চোঁ চোঁ করতে আরম্ভ করেছে—এ কি কখনো স্বাভাবিক অবস্থা হতে পারে। স্বাভাবিক বিদ বলতে চাও সে কেবল কাঠ পাথর মাটি—

নিমাই। আরে, অতটা দ্রে গেলে তো কথাই নেই। কিল্ছু তোমরা ঐ যে যাকে ভালোবাসা বল সেটা যে শুল্ধ একটা স্নায়্র ব্যামো তার আর সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস অন্যান্য ব্যামোর মতো তারও একটা ওষ্ধ বের হবে। বালকবালিকাদের যেমন হাম হয়, য্বক্যবৃত্তীদের তেমনি ঐ একটা স্নায়্র উৎপাত ঘটে, কারো বা খ্ব উৎকট, কারো বা একট্ন মৃদ্ন রকমের। যখন ও রোগটা চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধীনে আসবে তখন লক্ষণ মিলিয়ে ওষ্ব্ধ ঠিক করতে হবে— ডাক্তার রোগীকে জিজ্ঞাসা করবে, ''আচ্ছা, তাকে কি তোমার সর্বদাই মনে পড়ে। তার কাছে থাকলে বেশি ভালোবাসা বোধ হয়, না দ্রে গেলে? তাকে দেখতে আস, না দেখা দিতে আস?'' এইসমুস্ত নির্ণয় করে তবে ওষ্বুধ আনতে হবে।

চন্দ্রকানত। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোবে "হুদয়বেদনার জন্য অতি উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ। বিরহ-নিবারণী বটিকা। রাত্রে একটি, সকালে একটি সেবন করিলে সমস্ত বিরহ দূরে হইয়া অন্তঃকরণ পরিষ্কার হইয়া যাইবে।"

বিনাদিবিহারী। আবার প্রশংসাপত্ত বেরোবে—কেউ লিখবে—"আমি একাদিক্তমে আড়াইমাস কাল আমার প্রতিবেশিনীর প্রেমে ভূগিতেছিলাম—নানার্প চিকিংসায় কোনো আরাম না পাইয়া অবশেষে আপনার জগদিবখ্যাত প্রেমাঙকুশ রস সেবন করিয়া প্রায় সম্প্র্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি— এক্ষণে উক্ত প্রতিবেশিনীর জন্য ভ্যাল্পেয়েরে বড়ো এক শিশি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, তাঁহার বাাধিটা আমার অপেক্ষাও অনেক প্রবল জানিবেন। ইতি—"

নিমাই। ওহে চন্দর, তামাক ডাকো। তোমরা ধোঁয়ার মধ্যে বাস কর, তোমাদের আর তামাকের দরকার হয় না, আমরা প্থিবীতে থাকি আমাদের তামাকটা পানটা, এমন-কি, সামান্য ভাতটা ডালটারও আবশ্যক ঠেকে।

চন্দ্রকান্ত। বটে বটে, ভুল হয়ে গেছে, মাপ করো নিমাই। ওরে ভুতো— আবাগের বেটা ভূত— তামাক দিয়ে যা— আচ্ছা ভাই বিন্, মেয়েমান্ধের কথা যে বলছিলে কী রকম মেয়েমান্ষ তোমার পছন্দসই। তোমার আইডিয়ালটি কী আমাকে বলো দেখি।

বিনোদবিহারী। আমি কী রকম চাই জান? যাকে কিছ্ব বোঝবার জো নেই। যাকে ধরতে গোলে পালিয়ে যায়— পালাতে গোলে ধরে টেনে নিয়ে আসে। যে শরতের আকাশের মতো এদিকে বেশ নির্মাল কিন্তু কথন রোদ উঠবে, কথন মেঘ করবে, কথন বৃষ্টি হবে, কথন বিদ্যুৎ দেখা দেবে, তা স্বয়ং বিজ্ঞানশাস্ত্রের পিতৃপিতামহও ঠিক করে বলতে পারে না।

চন্দ্রকানত। ব্বেছে— যে কোনোকালেই প্রেরানো হবে না। মনের কথা টেনে বলেছ ভাই। কিন্তু পাওয়া শক্ত। আমরা ভুক্তভোগী, জানি কিনা, বিয়ে করলেই মেয়েগ্রলো দ্ব-দিনেই বহ্বকেলে পড়া-প্র্বিথর মতো হয়ে আসে; মলাটটা আধখানা ছি'ড়ে ঢলঢল করছে, পাতাগ্রলো দাগি হয়ে খ্বলে খ্বলে আসছে— কোথায় সে আঁটসাঁট বাঁধ্বনি, কোথায় সে সোনার জলের ছাপ— তা ছাড়া যেখানে খ্বলে দেখ সেই এক কথা "কমলিনী অতি স্ববোধ মেয়ে, সে ঘরকহায় কদাচ আলস্য

করে না; সে প্রত্যুমে উঠিয়াই গৃহমার্জন এবং গোময়লেপন করে; যথাসময়ে স্বামীর অমব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রাখে, যাহাতে তাঁহার আপিসে যাইতে বিলম্ব না হয়; আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার গাড়্ব-গামছা ঠিক করিয়া রাখে এবং রাগ্রিকালে তাঁহার মশারি ঝাড়িয়া দেয়!" আগাগোড়া একটা নীতি-উপদেশের মতো। স্ত্রী হবে কেমন— রোজ এক-এক পাতা ওলটাব আর এক-একটা নতুন চ্যাপ্টার বেরোবে।

নিমাই। অর্থাৎ কোনোদিন বা গৃহমার্জন করবে, কোনোদিন বা স্বামীর পৃষ্ঠমার্জন করবে! একদিন বা মেঝেতে গোময় লেপন করলে, একদিন বা স্বামীর পবিত্র মাথার উপর ঘোল সেচন করলে—প্রবিত্রে কিছুই ঠিক করবার জো নেই।

চন্দ্রকানত। সে যেন হল— আর চেহারাটা কী রকম হবে।

বিনাদিবিহারী। চেহারাটি বেশ ছিপছিপে, মাটির সঙ্গে অতি অলপই সম্পর্ক, যেন "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব'। অর্থাৎ যাকে দেখে মনে হবে অতি ক্ষীণবল— অফিডফুট্কু কেবল নামমাত্র— অথচ ঐট্কুর মধ্যে যে এত লীলা, এত বল, এত কোতুক তাই দেখে পলকে পলকে আশ্চর্য বোধ হবে। যেন বিদ্যুতের মতো, একটিমাত্র আলোর রেখা– কিন্তু তার ভিতরে কত চাণ্ডলা, কত হাসি, কত বজ্লুতেজ।

চন্দ্রকানত। আর বেশি বলতে হবে না— আমি বৃঝে নিয়েছি। তুমি চাও পদার মতো চোন্দটি অক্ষরে বাঁধাসাঁধা, ছিপছিপে; অমনি, চলতে ফিরতে ছন্দটি রেখে চলে, কিন্তু এদিকে মিল্লনাথ, ভরত শিরোমণি, জগল্লাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি বড়ো বড়ো পণ্ডিত তাঁর টিকে ভাষ্য করে থই পায় না। ব্বেছে বিনদা, আমিও তাই চাই, কিন্তু চাইলেই তো পাওয়া যায় না—

বিনোদবিহারী। কেন, তোমার কপালে তো মন্দ জোটে নি।

চন্দ্রকান্ত। মন্দ বলতে সাহস করি নে — কিন্তু ভাই, পদ্য নয় সে গদ্য — বিধাতা অক্ষর মিলিয়ে তাকে তৈরি করেন নি, কলমে যা এসেছে তাই বসিয়ে গেছেন— এই প্রতিদিন যে-ভাষায় কথাবার্তা চলে তাই আর-কি। ওর মধ্যে বেশ একটি ছাঁদ পাওয়া যাচ্ছে না।

নিমাই। আর ছাঁদে কাজ নেই ভাই। আবার তোমার কী রকম ছাঁদ সেটাও তো দেখতে হবে। বিনোদ লেখক-মানুষ, ওর মুখে সকলরকম খ্যাপামিই শোভা পায়, ও যদি হঠাৎ মাঝের থেকে বিদার্থ কিংবা অনুষ্ট্রভ ছন্দকে বিয়ে করে বসে ও তাদের সামলাতে পারে, বরণ্ড ওকে নিয়েই তারা কিছু ব্যতিবাসত হয়ে পড়ে। কিন্তু চন্দরদা, তোমার সঙ্গে একটি আসত পদা জনুড়ে দিলে কি আর রক্ষে ছিল। এক লাইন পদা আর এক লাইন গদ্যে কথনো মিল হয়?

চন্দ্রকানত। সে-কথা অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু আমাকে বাইরে থেকে যা দেখিস নিমাই, ভিতরে যে কিছ্ব পদ্য নেই তা বলতে পারি নে। আমি, যাকে বলে, চন্প্কাব্য! গণ্গাজল ছুরে বললেও কেউ বিশ্বাস করে না, কিন্তু মাইরি বলছি আমারও মন এক-একদিন উড়্-উড়্ব করে—এমন-কি, চাঁদের আলোয় শ্রেয়ে পড়ে পড়ে এমনও ভেবেছি—আহা, এই সময়ে প্রেয়সী যদি চুলটি বে'ধে, গাটি ধ্রয়ে, একখানি বাসন্তা রঙের কাপড় পরে, একগাছি বেলফ্বলের মালা হাতে করে নিয়ে এসে গলায় পরিয়ে দেয় আর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলতে থাকে—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারন্ নয়ন না তিরপিত ভেল। লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

প্রেয়সীও আসে, দ্ব-চার কথা বলেও থাকে. কিন্তু আমার ঐ বর্ণনার সংগ্ণ ঠিকটি মেলে না। নিমাই। দেখো বিনোদ, তোমাদের সংগ্ণ একটা বিষয়ে আমার ভারি মতের অনৈক্য হয়। মেয়েমান্য যদি বন্ধ বেশি জ্যান্ত গোছের হয় তাকে নিয়ে প্রায়ের কখনোই পোষায় না। দ্বজন জ্যান্ত লোকে কখনো রীতিমত মিল হতে পারে? তোমার কাপড়টি যেমন বেশ নির্বিবাদে গায়েলেগে রয়েছে স্ত্রীটি ঠিক তেমনি হওয়া চাই—এ বিষয়ে আমি ভাই সম্পূর্ণ রক্ষণশীল কিংবা স্থিতিশীল, কিংবা যা বল।

চন্দ্রকানত। তা বটে। মনে করো তোমার জামাটাও যদি জ্যানত হত, প্রতি কথার দর্জনে আপস করতে করতেই দিন যেত, ফস করে যে মাথাটা গালিয়ে দিয়ে পরে ফেলবে তার জো থাকত না। তুমি যথন বোতাম আঁটতে চাও সে হরতো তার গর্ত গর্লো প্রাণপণে এটে বসে রইল। তোমার নেমন্তরে আছে, খিদের পেট চোঁ চোঁ করছে, তোমার শাল অভিমান করে বসে আছেন; যতই টানাটানি কর কিছুতেই তাঁর আর ভাঁজ খোলে না।

নিমাই। সেই কথাই বলছি। দেখিস, আমি যাকে বিয়ে করব সে মাটি থেকে মুখ তুলবে না, তার হাসি ঘোমটার মধ্যেই মিলিয়ে যাবে, তার পায়ের মলের শব্দ শ্নতে কানে দ্রবীন কষতে হবে। যা হোক বিনাদ, তুমি একটা বিয়ে করে ফেলো। সর্বদা তুমি যে মনটা বিগড়ে বসে রয়েছ সে কেবল গ্হলক্ষ্মীর অভাবে। প্র্কালে সে ছিল ভালো, বাপেমায়ে ছেলেবেলায় বিয়ে দিয়ে দিত— একেবারে শিশ্বকালেই প্রেমরোগের টিকে দিয়ে রাখা হত।

চন্দ্রকানত। আমিও বিনুকে এক-একবার সে-কথা বলেছি। একটি দ্বী সহস্ত্র দুর্শিচনতার জায়গা জুড়ে বঙ্গে থাকেন— বেদনার উপরে যেমন বেলেন্তারা, অন্যান্য ভবয়ন্ত্রণার উপরে দ্বীর প্রয়োগটাও তেমনি।

### পাশের বাড়ি হইতে গানের শব্দ

বিনোদবিহারী। ঐ শোনো, সেই গান হচ্ছে। নিমাই। কার গান হে? চন্দ্রকান্ত। চুপ করে খানিকটা শোনোই-না; পরে পরিচয় দেব।

#### भान

বিনোদবিহারী। চন্দ্র, আব্দ কী করব ভাবছিল্ম, একটা মতলব মাথায় এসেছে। চন্দ্রকানত। কী বলো দেখি।

বিনোদবিহারী। চলো— যে মেয়েটি গান গায় ওর সংগে আজই আমার বিয়ের সম্বন্ধ করে আসি গে।

চন্দ্ৰকানত। বল কী!

বিনোদবিহারী। একটা তো কিছ্ব করা চাই। আর তো বসে বসে ভালো লাগছে না। বিয়ে করে আসা যাক গে। অমনতরো গান শ্বনলে মান্য খামকা সকলরকম দ্বঃসাহসিক কাজই করে ফেলতে পারে।

চন্দ্রকান্ত। কিন্তু দেখাশন্নো তো করবে, আলাপ-পরিচয় তো করতে হবে? আমাদের মতো তো আর বাপমায়ে দ্ব হাতে, চোখ-কান বুজে, ধরে বিয়ে গিলিয়ে দেবে না।

বিনোদবিহারী। না, আমি তাকে দেখতে চাই নে। মনে করো আমি কেবল ঐ গানকেই বিয়ে করছি। গান তো দ্বিউগোচর নয়।

চন্দ্রকালত। বিনা, এ-কথাটা তোর মাথেও একটা বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে। কেবল গান বিয়ে করতে চাস তো একটা আর্গিন কেন্-না? এ যে ভাই মান্য, বড়ো সহজ জন্তু নয়! এ যেমন গান গাইতে পারে তেমনি পাঁচ কথা শানিয়ে দিতেও পারে। একই কণ্ঠ থেকে দারকম বিপরীত সার বের করতে পারে। গানটি পেতে গোলে সঙ্গে সঙ্গে আছত দ্বীলোকটিকেও নিতে হয় এবং তাঁকে নিতে গোলেই একটা দেখেশানে নেওয়া ভালো।

বিনোদবিহারী। না ভাই, আসল রক্ষট্নকুর অন্সন্ধান পাওয়া গেছে, এখন চোখ-কান ব্জে সমন্দ্র ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আহা, একবার ভেবে দেখো দেখি চন্দ্র, প্রত্যেক দিনটির সঙ্গে সকালে সন্ধে দ্বিট-একটি করে তেমন-তেমন মিছি স্বর যদি লাগে, তা হলে জীবনের এক-একটা দিন এক-এক পাত্র মদের মতো এক চুম্বে নিঃশেষ করে ফেলা যায়—

চন্দ্রকান্ত। এখন বর্ঝি কেবল মুখ সিট্কে চিরেতা খাচ্ছিস?

বিনোদবিহারী। তা নয় তো কী। তুমি যে দেখে নিতে বলছ, দেখব কাকে। মান্য কি চোখ চাইলেই দেখা যায়। দৈবাং হাতে ঠেকে। তুমিও যেমন! রাখো জীবনটা বাজি— চক্ষ্ব ব্রেজ দান তুলে নাও, তার পর হয় রাজা নয় ফকির—একেই তো বলে খেলা।

চন্দ্রকানত। উঃ! কী সাহস! তোমার কথা শ্নালে আমার মতো মরচে-পড়া বিবাহিত লোকেরও ব্রুক সাত হাত হয়ে ওঠৈ—ফের আর-একটা বিয়ে করতে ইচ্ছে করে। সত্যি, তোমাদের দেখে হিংসে হয়। একেবারে আঠারো আনা কবিছ করে নিলে হে। না দেখে বিয়ে তো আমরাও করেছি কিন্তু তার মধ্যে এমনতরো নেশা ছিল না। এ যে একেবারে দেখতে-না-দেখতে এক ম্হতুর্তে ভোঁ হয়ে উঠল!

নিমাই। তা বলি, বিয়ে যদি করতে হয় নিজে না দেখে করাই ভালো। যেমন ডাক্তারের পক্ষে নিজের কিংবা আত্মীয়ের চিকিৎসে করাটা কিছু নয়। কিন্তু বন্ধ্বান্ধবদের দেখে শানে নেওয়া উচিত। মেয়েটি কে বলো তো হে চন্দ্রদা।

চন্দ্রকানত। আমাদের নিবারণবাব্র বাড়িতে থাকেন, নাম কমলম্খী। আদিত্যবাব্র আর নিবারণবাব্র প্রমবন্ধ্ব ছিলেন। আদিত্য মরবার সময় মেয়েটিকে নিবারণবাব্র হাতে সমর্পণ করে দিয়ে গেছেন। নিবারণবাব্ব লোকটি কিছ্ব নতুন ধরনের। যেমন কাঁচাপাকা মাথা, তেমনি কাঁচাপাকা দ্বভাবের মান্রটিও। অনেক বিষয়ে সেকেলে অথচ অনেকগ্রলো একেলে ভাবও আছে। মেয়েটির বয়স হয়েছে, শ্বনেছি লেখাপড়াও কিছ্ব অতিরিক্ত রকম শেখানো হয়েছে। বিনর্ যখন মর্খনাড়া খাবেন তার মধ্যে ব্যাকরণের ভুল বের করতে পারবেন না। মনে করো, আমার গ্রিণী যখন উক্ত কার্থে প্রবৃত্ত হন তখন প্রায়ই তাঁর দর্টো-চারটে গ্রাম্যতা-দোষ সংশোধন করে দিতে হয়, কিন্তু—

নিমাই। যাই হোক, একবার দেখে আসতে হচ্ছে।

বিনোদবিহারী। খেপেছ নিমাই! সে তো আর কচি মেয়ে নয় যে, ক'টি দাঁত উঠেছে গ্নেতে যাবে কিংবা বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা নেবে।

নিমাই। তা বটে, গিয়ে নিজেই অপ্রতিভ হয়ে বসে থাকতে হবে, ভয় হবে পাছে আমাকেই একজামিন করে বসে।

বিনাদবিহারী। আচ্ছা, একটা বাজি রাখা যাক! কী রকম তাকে দেখতে। গান শন্নে আমার মনে একটা চেহারা উঠেছে— রঙ গৌরবর্ণ, পাতলা শরীর, চোথ দন্টি খনুব চণ্ডল, উজ্জ্বল হাসি এবং কথা মনুখে বাধে না। চুল খনুব যে বড়ো তা নয় কিন্তু কু'কড়ে কু'কড়ে মনুখের চার দিকে পড়েছে!

নিমাই। আচ্ছা, আমি বর্লাছ সে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দোহারা আকৃতি, বেশ ধার স্ক্র্যুলভার ভাব, বড়ো বড়ো হিথর চক্ষ্র, বেশি কথা কইতে ভালোবাসে না, প্রশান্তভাবে ঘরকন্নার কাজ করে—খুব দীর্ঘ ঘন চুল পিঠ আচ্ছন্ন করে পড়েছে।

চন্দ্রকানত। আচ্ছা, আমি বলব! রঙটি দ্বধে আলতায়; সর্বদা প্রফর্জ্ল; অনোর ঠাট্টায় খ্ব হাসে কিন্তু নিজে ঠাট্টা করতে পারে না; সরল অথচ ব্যুদ্ধির অভাব নেই—একট্ব সামান্য আঘাতে মুখখানি ন্লান হয়ে আসে— যেমন অন্প উচ্ছনসেই গান গেয়ে ওঠে তেমনি অন্প বাধাতেই গান বন্ধ হয়ে যায়— ঠিক যাকে চণ্ডল বলে তা নয় কিন্তু বেশ একটি যেন হিজ্লোল আছে।

নিমাই। তুমি তোমার প্রতিবেশিনীকে আগে থাকতেই দেখ নি তো?

চন্দ্রকানত। মাইরি বলছি, না! আমার কি আর আশেপাশে দেখবার জো আছে। আমার এ দুর্টি চক্ষ্ই একেবারে দৃস্তখতি সীলমোহর করা, অন হার ম্যাজেস্টিস্ সার্ভিস! তবে শ্রেছি বটে দেখতে ভালো এবং স্বভাবটিও ভালো।

নিমাই। আচ্ছা, এখন তা হলে আমরা কেউ দেখব না; একেবারে সেই বিবাহের রাত্রে মিলিয়ে দেখা যাবে।

চন্দ্রকানত। এ কিন্তু বড়ো মজা হচ্ছে ভাই—আমার লাগছে বেশ। সতাি সতাি একটা গ্রহ্তর যে কিছ্র হচ্ছে তা মনেই হচ্ছে না। বাস্তবিক, বিনোদের যদি বিয়ে করতে হয় তাে এইরকম বিয়েই ভালাে। নইলে, ও যে গম্ভীরভাবে রীতিমত প্রণালীতে ঘটকালি দিয়ে দরদাম ঠিক করে একটি ছি<sup>\*</sup>চকাঁদ্বনে দ্বধের মেয়ে বিয়ে করে এনে মান্ত্র্য করতে বসবে, সে কিছ্বতেই মনে করতে পারি নে।

তোমরা একট্র বসো ভাই, আমি অমনি বাড়ির ভিতর থেকে চট করে চাদরটা পরে আসি।
প্রেম্থান

## ন্বিতীয় দুশ্য

## ্নেকান্তের অন্তঃপর্র চন্দ্রকান্ত ও ক্ষান্তর্মাণ

চন্দ্রকানত। বড়োবউ, ও বড়োবউ। চাবিটা দাও দেখি।

ক্ষান্তমণি। কেন জীবনসর্বাস্ব নয়নমণি, দাসীকে কেন মনে পড়ল?

চন্দ্রকান্ত। ও আবার কী।

ক্ষান্তমণি। নাথ, একট্র বসো, তোমার ঐ মুখচন্দ্রমা বসে বসে একট্র নিরীক্ষণ করি—

চন্দ্রকান্ত। ব্যাপারটা কী। যাত্রার দল খুলবে নাকি। আপাতত একটা সাফ দেখে চাদর বের করে দাও দেখি, **এখনি বেরোতে হবে**—

ক্ষান্তর্মাণ। (অগ্রসর হইয়া) আদর চাই! প্রিয়তম! তা আদর করছি!

চন্দ্রকানত। (পশ্চাতে হঠিয়া) আরে ছি ছি ছি! ও কী ও!

ক্ষান্তমণি। নাথ, বেলফ্র্লের মালা গে'থে রেখেছি, এখন কেবল চাঁদ উঠলেই হয়— কিন্তু সেই শোলোকটি লিখে দিয়ে যাও, আমি ততক্ষণ মূখস্থ করে রাখি—

চন্দ্রকালত। ওঃ! গুণবর্ণনা আড়াল থেকে সমস্ত শোনা হয়েছে দেখছি। বড়োবউ, কাজটা ভালো হয় নি! ওটা বিধাতার অভিপ্রায় নয়— তিনি মানুষের প্রবণশক্তির একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন-- তার কারণই হচ্ছে, পাছে অসাক্ষাতে যে কথাগুলো হয় তাও মানুষ শুনতে পায়, তা হলে প্রথিবীতে বন্ধুত্ব বল, আত্মীয়তা বল, কিছুই টিকতে পারে না।

ক্ষান্তমণি। ঢের হয়েছে গোঁসাই ঠাকুর, আর ধর্মোপদেশ দিতে হবে না। আমাকে তোমার পছন্দ হয় না, না?

চন্দ্রকানত। কে বললে পছন্দ হয় না?

ক্ষান্তমণি। আমি গদ্য, আমি পদ্য নই, আমি শোলোক পড়ি নে, আমি বেলফ্রলের মালা পরাই নে—

চন্দ্রকানত। আমি গললগনীকৃতবন্দ্র হয়ে বলছি, দোহাই তোমার, তুমি শোলোক পোড়ো না, তুমি মালা পরিয়ো না, ওগালো সবাইকে মানায় না—

ক্ষান্তমণি। কী বললে?

চন্দ্রকান্ত। আমি বলল্বম যে, বেলফ্বলের মালা আমাকে মানায় না, তার চেয়ে সাফ চাদরে ঢের বেশি শোভা হয়— পরীক্ষা করে দেখো।

ক্ষান্তমণি। যাও যাও, আর ঠাট্টা ভালো লাগে না। (অণ্ডলে মুখ আবরণ করিয়া) আমি গদ্য, আমি বেলেস্তারা!

(রোদন

চন্দ্রকানত। (নিকটে আসিয়া) কথাটা ব্ঝলে না ভাই! কেবল রাগই করলে! ওটা, শ্বন্ধ অভিমানের কথা, আর কিছ্বই নয়। ভালোবাসা থাকলেই মান্ব অমন কথা বলে। আচ্ছা, তুমি আমার গাছুরে বলো, তুমি ঘাটে পশ্মঠাকুরঝিকে বল নি-- "আমার এমনি পোড়াকপাল যে বিয়ে করে ইণ্ডিক

সূত্র কাকে বলে একদিনের তরে জানলত্ব না।" আমি কি সে-কথা শত্নতে গিয়েছিলত্ব না শত্নলে রাগ করতুম।

ক্ষান্তমণি। আমি কক্খনো পদ্মঠাকুর্রাঝকে ও-কথা বলি নি।

চন্দ্রকান্ত। আহা, পদ্মঠাকুরঝিকে না বলতে পার, আর ঠিক ঐ কথাটিই না হতেও পারে, কিন্তু কাউকে কিচ্ছু বল নি? আচ্ছা, আমার গা ছু;য়ে বলো।

ক্ষান্তমণি। তা আমি সোরভীদিদিকে বলেছিল ম-

চন্দ্রকানত। কী বর্লোছলে।

ক্ষান্তমাণ। আমি বলেছিল্ম-

**ज्यान्य । वर्लरे एक्ट्या-ना! प्राथा, आधि ताश कत्रव ना।** 

ক্ষান্তমণি। আমার গায়ে গয়না দেখতে পায় না বলে সৌরভীদিদি দ্বঃখ্ব করছিল, তাই আমি কথায় কথায় বলেছিল্ম— গয়না কোখেকে হবে! হাতে যা থাকে বই কিনতে আর বই বাঁধাতেই সব যায়। তাঁর যত শখ সব বইয়েতেই মিটেছে। বউ না হয়ে বই হলে আদর বেশি পাওয়া যেত। তা আমি বলেছিল্ম!

চন্দ্রকাল্ড। (গশ্ভীর মুখে) হাটে ঘাটে যেখানে সেখানে বলে বেড়াও তোমার স্বামী গাঁরব, তোমাকে একখানা গয়না দিতে পারে না—স্বা ওরকম অপবাদ রটিয়ে বেড়ানোর চেয়ে সম্ব্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাওয়া ভালো।

ক্ষান্তমণি। তোমার পারে পড়ি ওরকম করে বোলো না। আমার দোষ হরেছিল মানছি— আমি আর কখনো এমন বলব না!

চন্দ্রকান্ত। মাথে বল আর না বল মনে মনে আছে তো। মনে মনে ভাব তো এই লক্ষ্মীছাড়াটার সংগ্রে বিয়ে হয়ে আমার গায়ে একখানা গ্রনা চড়ল না— তার চেয়ে যদি মাখাডেজদের বড়ো ছেলে কেবলকক্ষের সংশ্যে—

ক্ষান্তর্মাণ। (চন্দ্রের মুখ চাপা দিয়া) অমন কথা তুমি ঠাটা করেও বোলো না, আমার ভালো লাগে না। আমার গয়নায় কাজ নেই— আমি জন্ম জন্ম শিবপন্জো করেছিল্ম তাই তোমার মতো এমন স্বামী পেয়েছি—

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা, তা হলে আমার চাদরখানা দাও।

ক্ষান্তমণি। (চাদর আনিয়া দিয়া) তুমি বাইরে বেরোচ্ছ র্যাদ, চুলগন্ধলো অমন কাগের বাসার মতো করে বেরিয়ো না। একটা বোসো, তোমার চুল ঠিক করে দিই।

[ চির্নি র্শ লইয়া আঁচড়াইতে প্রব্ত

চন্দ্রকান্ত। হয়েছে, হয়েছে।

ক্ষান্তমণি। না হয় নি-এক দণ্ড মাথাটা স্থির করে রাখো দেখি।

চন্দ্রকানত। তোমার সামনে আমার মাথার ঠিক থাকে না, দেখতে দেখতে ঘ্রুরে যায়—

ক্ষান্তমণি। অত ঠাট্টায় কাজ কী! নাহয় আমার রূপ নেই, গ্র্ণ নেই—যে তোমার মাথা ঘোরাতে পারে এমন একটা খোঁজ করো গে— আমি চললমুম।

[চির্নি ব্রুশ ফেলিয়া দুত প্রস্থান

চন্দ্রকানত। এখন আর সময় নেই, ফিরে এসে রাগ ভাঙাতে হবে।

বিনোদবিহারী। (নেপথ্য হইতে) ওহে! আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে? তোমাদের প্রেমাভিনয় সাধ্য হল কি।

চন্দ্রকানত। এইমাত্র পঞ্চমাখেকর যবনিকাপতন হয়ে গেল। হৃদয়বিদারক ট্র্যাজেডি!

[ প্রস্থান

## তৃতীয় দৃশ্য

### নিবারণের বাড়ি

### নিবারণ ও শিবচরণ

নিবারণ। তবে তাই ঠিক রইল। এখন আমার ইন্দ্রমতীকে তোমার নিমাইয়ের পছন্দ হলে হয়। শিবচরণ। সে-বেটার আবার পছন্দ কী। বিয়েটা তো আগে হয়ে যাক, তার পর পছন্দ সময়মত পরে করলেই হবে।

নিবারণ। না ভাই, কালের যেরকম গতি সেই অনুসারেই চলতে হয়।

শিবচরণ। তা হোক-না কালের গতি— অসম্ভব কখনো সম্ভব হতে পারে না। একট্ব ভেবেই দেখো-না, যে ছোঁড়া পূর্বে একবারও বিবাহ করে নি সে দ্রী চিনবে কী করে! সকল কাজেই তো অভিজ্ঞতা চাই। পাট না চিনলে পাটের দালালি করা যায় না। আর দ্রীলোক কি পাটের চেয়ে সিধে জিনিস। আজ পর্যাহশ বংসর হল আমি নিমাইয়ের মাকে বিবাহ করেছি তার থেকে পাঁচটা বংসর বাদ দাও— তিনি গত হয়েছেন সে আজ বছর-পাঁচেকের কথা হবে— যা হোক তিরিশটা বংসর তাঁকে নিয়ে চালিয়ে এসেছি— আমি আমার ছেলের বউ পছন্দ করতে পারব না, আর সে ছোঁড়া ভূমিষ্ঠ হয়েই আমার চেয়ে পেকে উঠল? তবে যদি তোমার মেয়ের কোনো ধন্কভণ্গ পণ থাকে, আমার নিমাইকে যাচিয়ে নিতে চান, সে আলাদা কথা।

নিবারণ। নাঃ, আমার মেয়ে কোনো আপত্তিই করবে না, তাকে যা বলব সে তাই শ্নেবে। কিন্তু তোমার নিমাইকে আমি একবার দেখতে চাই।

ইন্দ্মতী। (অন্তরাল হইতে) তাই বই-কি। আমি কখনো শ্নব না। নিমাই! মা গো, নাম শ্নলে গায়ে জ্বর আসে! আমি তাকে বিয়ে করলমুম বলে!

নিবারণ। আর-একটা কথা আছে—জান তো আদিত্য মরবার সময় তার মেয়ে কমলম্খীকে আমার হাতে সমপ্রণ করে গেছে— তার বিয়ে না দিয়ে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারি নে।

শিবচরণ। আমার হাতে দুই-একটি পাত্র আছে, আমিও সন্ধান দেখছি।

নিবারণ। আর-একটি কথা তোমাকে বলা উচিত। আমার মেয়েটির কিছ বয়স হয়েছে।

শিবচরণ। আমিও তাই চাই। ঘরে যদি গিলি থাকতেন তা হলে বউমা ছোটো হলে ক্ষতিছিল না— তিনি দেখিয়ে শ্রনিয়ে ঘরকলা শিখিয়ে রুমে তাকে মান্ম করে তুলতেন। এখন এই ব্রুড়োটাকে দেখে শোনে আর ছেলেটাকে বেশ শাসনে রাখতে পারে এমন একটি মেয়ে না হলে সংসারটি গেল। ছেলেটা কালেজে যায়, আমি তো শহরের নাড়ী টিপে ঘ্রে বেড়াই, বাড়িতে কেউনেই— ঘরে ফিরে এলে মনে হয় না ঘরে এল্ম— মনে হয় যেন বাসা ভাড়া করে আছি।

নিবারণ। তা হলে তোমার একটি অভিভাবকের নিতানত দরকার দেখছি।

শিবচরণ। হাঁ ভাই, মা ইন্দ্বকে বোলো. আমাব নিমাইয়ের ঘরে এলে এই ব্বড়ো নাবালকটিকে প্রতিপালনের ভার তাঁকেই নিতে হবে। তখন দেখব তিনি কেমন মা।

নিবারণ। তা ইন্দ্রর সে অভ্যেস আছে। বহুকাল একটি আসত ব্রুড়ো বাপ তারই হাতে পড়েছে। দেখতেই তো পাচ্ছ, ভাই, খাইয়ে-দাইয়ে বেশ একরকম ভালো অবস্থাতেই রেখেছে।

শিবচরণ। তাই তো। তাঁর হাতের কাজচিকে দেখে তারিফ করতে হয়। তাই বটে, তোমার এখনো আধ-মাথা কাঁচাচুল দেখা যাচ্ছে— হায় হায়, আমার মাথাটা কেবল অয়ত্নেই আগাগোড়া পেকে গেল— নইলে, বয়েস এমনিই কী বেশি হয়েছে। যা হোক আজ তবে আসি। গ্রিট্নুয়েক রুগি এখনো মরতে বাকি আছে।

### ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দ্মতী। ও ব্রুড়োটা কে এসেছিল বাবা?

নিবারণ। কেন মা, বুড়ো বুড়ো করছিস—তোর বাবাও তো বুড়ো।

ইন্দ্রমতী। (নিবারণের পাকা চুলের মধ্যে হাত ব্র্লাইয়া) তুমি তো আাদের আদ্যিকালের বিদ্য ব্রুড়ো, তোমার সঙ্গে কার তুলনা। কিন্তু ওটা কে। ওকে তো কথনো দেখি নি।

নিবারণ। ওর সঙ্গে ক্রমে খুবই পরিচয় হবে—

ইন্দুমতী। আমি খুব পরিচয় করতে চাই নে।

নিবারণ। তোর এ বাবা তো ক্রমে পর্রোনো ঝরঝরে হয়ে এসেছে, এখন একবার বাবা বদল করে দেখবি নে ইন্দ্র?

ইন্দ্রমতী। তবে আমি চলল্ম।

নিবারণ। না না, শোন্-না। তুই তো তোর বাবার মা হয়ে উঠেছিস— এখন একটা কথা বলি, একট্ব ভালো করে ব্বেথে দেখ দেখি। তোরই যেন বাবার দরকার নেই, আমার তো একটি বাপের পদ খালি আছে— তাই আমি একটি সন্ধান করে বের করেছি মা— এখন আমার নতুন বাপের হাতে আমার প্রেরানো মা-টিকে সমর্পণ করে আমার কর্তব্য কর্ম শেষ করে যাই।

ইন্দুমতী। তুমি কী বকছ আমি বুঝতে পার্নাছ নে।

নিবারণ। নাঃ, তুমি আমার তেমনি হাবা মেয়ে কিনা। সব ব্রুতে পেরেছিস, কেবল দ্রুড়্মি! তবে বলি শোন্—যে ব্রুড়োটি এর্সোছল ও আমার ছেলেবেলাকার বন্ধ্র, কালেজ ছাড়ার পর থেকে ওর সঙ্গে আমার এই প্রথম সাক্ষাং। ওর নিমাই বলে একটি ছেলে আছে—

ইন্দুমতী। আমাদের নিমাই গয়লা?

নিবারণ। দ্রে পাগলী!

ইন্দ্মতী। চন্দরবাব্দের বাড়িতে যে তাঁতিনী আসে তার সেই ন্যাংলা ছেলেটা?

#### ভতোর প্রবেশ

ভূত্য। তিনটি বাব্ব এসেছে দেখা করতে।

ইন্দ্মতী। তাদের যেতে বলে দে। সকাল থেকে কেবলই বাব্ আসছে!

निवातन। ना ना, ভদ্রলোক এসেছে, দেখা করা চাই।

ইন্দ্রমতী। তোমার যে নাবার সময় হয়েছে।

নিবারণ। একবার শ্বনে নিই কী জন্যে এসেছেন, বেশি দেরি হবে না—

ইন্দ্মতী। তুমি একবার গল্প পেলে আর উঠতে চাইবে না, আবার কালকের মতো খেতে দেরি করবে। আচ্ছা, আমি ঐ পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে রইল্ম, পাঁচ মিনিট বাদে ডেকে পাঠাব।

নিবারণ। তোর শাসনের জন্মলায় আমি আর বাঁচি নে। চাণক্যের শেলাক জানিস তো? প্রাপেত তুষোড়শে বর্ষে পত্নহং মিত্রবদাচরেং। তা আমার কি সে বয়স পেরোয় নি।

ইন্দ্মতী। তোমার রোজ বয়স কমে আসছে। আর দেখো, তোমার ঐ ভদ্রলোকদের বোলো, তাদের কারো যদি নিমাই কিংবা বলাই বলে ছেলে থাকে তো সে কথা তুলে তোমার নাবার দেরি করে দেবার দরকার নেই। তাদের ছেলে আছে তাদেরই থাক্-না বাপ্ন, আদরে থাকবে।

[ প্রস্থান

নিবারণ। (ভূত্যের প্রতি) বাব দের ডেকে নিয়ে আয়।

#### চন্দ্রকানত, বিনোদ্বিহারী ও নিমাইয়ের প্রবেশ

নিবারণ। এই যে চন্দ্রবাব্ব ! আসতে আজ্ঞা হোক ! আপনারা সকলে বস্ক্রন। ওরে, তামাক দিয়ে যা। চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞোনা, তামাক থাক্।

নিবারণ। তা, ভালো আছেন চন্দ্রবাব্?

চন্দ্রকান্ত। আজ্রে হাঁ, আপনার আশীর্বাদে একরকম আছি ভালো।

নিবারণ। আপনাদের কোথায় থাকা হয়?

বিনোদবিহারী। আমরা কলকাতাতেই থাকি।

চন্দ্রকানত। মশায়ের কাছে আমাদের একটি প্রস্তাব আছে।

নিবারণ। (শশবাসত হইয়া) কী বলুন।

চন্দ্রকান্ত। মশায়ের ঘরে আদিত্যবাব্র যে অবিবাহিতা কন্যাটি আছেন তাঁর জন্যে একটি সংপাত পাওয়া গেছে—মশায় যদি অভিপ্রায় করেন—

নিবারণ। অতি উত্তম কথা। শুনে বড়ো সন্তোষ লাভ করলেম। পার্রটি কে।

চন্দ্রকান্ত। আপনি বিনোদবিহারীবাব্র নাম শ্রনেছেন বোধ করি?

নিবারণ। বিলক্ষণ! তা আর শ্বনি নি! তিনি আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক। 'জ্ঞানরত্বাকর' তো তাঁরই লেখা?

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না। সে বৈকুঠ বসাক বলে একটি লোকের লেখা।

নিবারণ। তাই বটে। আমার ভুল হয়েছে। তবে 'প্রবোধলহরী' তাঁর লেখা হবে। আমি ঐ দুটোতে বরাবর ভুল করে থাকি।

চন্দ্রকাল্ত। আজ্ঞে না। 'প্রবোধলহরী' তাঁর লেখা নয়— সেটা কার বলতে পারি নে। ও বইটার নাম পূর্বে কখনো শুনি নি।

নিবারণ। তবে তাঁর একখানা বইয়ের নাম কর্ন দেখি।

চন্দ্রকান্ত। 'কাননকুস্মুমিকা' দেখেছেন কি?

নিবারণ। 'কাননকুস্মুমিকা'! না, আমি দেখি নি। অবশ্য, খুব ভালো বই হবে। নামটি অতি স্কুললিত। বাংলা বই বহুকাল পড়ি নি— সেই বাল্যকালে পড়তেম— তথন অবশ্যই 'কাননকুস্মুমিকা' পড়ে থাকব কিন্তু স্মরণ হচ্ছে না। যাই হোক, বিনোদবাব্র প্রের কথা বলছেন ব্রিঝ? তা তাঁর বয়স কত হল এবং ক'টি পাস করেছেন?

চন্দ্রকান্ত। মশায় ভূল করছেন। বিনোদবাবনুর বয়স অতি অলপ। তিনি এম. এ. পাস করে বি. এল. পড়ছেন। তাঁর বিবাহ হয় নি। তাঁরই কথা মশায়কে বলছিল্ম। তা আপনার কাছে প্রকাশ করে বলাই ভালো— এই এ°র নাম বিনোদবাবন।

নিবারণ। আপনি বিনাোদবাব,! আজ আমার কী সোভাগ্য! বাংলা দেশে আপনাকে কে না জানে! আপনার রচনা কে না পড়েছে। আপনারা হচ্ছেন ক্ষণজন্মা লোক—

বিনোদবিহারী। আজ্ঞে ও কথা বলে আর লঙ্জা দেবেন না। বাংলা দেশে মতি হালদারের বই সকলে পড়ে বটে, আমার লেখা তো সকলের পড়বার মতন নয়।

নিবারণ। মতি হালদার? যাঁর পাঁচালি? হাঁ, তাঁর রচনার ক্ষমতা আছে বটে। তা আপনারও লেখা মন্দ হবে না। আমি মেয়েটোর কাছে শ্রেনছি আপনি দিব্যি লিখতে পারেন। যা হোক আপনার বিনয়গুলে বড়ো মুশ্ধ হলেম।

চন্দ্রকালত। তা এর সংখ্যা আপনার ভাইঝির বিবাহ দিতে যদি আপত্তি না থাকে—

নিবারণ। আপত্তি! আমার পরম সোভাগ্য!

চন্দ্রকান্ত। তা হলে এ সম্বন্ধে যা যা স্থির করবার আছে কাল এসে মশায়ের সঙ্গে কথা হবে।
নিবারণ। যে আজেঃ কিন্তু একটা কথা বলে রাখি— মেরোটর বাপ টাকার্কাড় কিছুই রেখে
যেতে পারেন নি। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি এমন লক্ষ্মী মেয়ে আর পাবেন না।

ইন্দ্রমতী। (অন্তরালে কমলাম্খীকে টানিয়া আনিয়া) দিদি, ও দিদি, ঐ দেখ্ ভাই, তোর পরম সোভাগ্য ঐ মাঝখানটিতে বঙ্গে রয়েছেন— মেঝের ভিতর থেকে কবিত্ব বেরোতে পারে কি না, তাই নিরীক্ষণ করে দেখছেন।

কমলম্খী। তুই ষে বললি বোসেদের বাড়ির নতুন জামাই এসেছে, তাই তো আমি ছুটে দেখতে এল্ম। ইন্দ্রতী। সত্যি কথাটা শ্নলে আরো বেশি ছ্রটে আসতিস। যা দেখতে এসেছিলি তার চেয়ে ভালো জিনিস দেখলি তো ভাই! আর পরের বাড়ির জামাই দেখে কী হবে এখন নিজের সন্ধান দেখ্।

কমলম্খী। তোর আবশ্যক হয়ে থাকে তুই দেখ্। এখন আমার অন্য কাজ আছে।

[ প্রহ্থান

চন্দ্রকানত। মশায়, অনুমতি হয় তো এখন আসি।

নিবারণ। এত শীঘ্র যাবেন? বলেন কী। আর-একট্র বস্কাননা!

চন্দ্রকান্ত। আপনার এখনো নাওয়া-খাওয়া হয় নি-

নিবারণ। সে এখনো ঢের সময় আছে। বেলা তো বেশি হয় নি—

চন্দ্রকানত। আজ্ঞে বেলা নিতানত কম হয় নি—এখন যদি আজ্ঞা করেন তো উঠি—

নিবারণ। তবে আস্ক্রন। দেখ্র চন্দরবাব্র, মতি হালদারের ঐ যে 'কুস্কুমকানন' না কী বইখানা বললেন ওটা লিখে দিয়ে যাবেন তো—

চন্দ্রকান্ত। 'কাননকুসন্মিকা'? বইখানা পাঠিয়ে দেব কিন্তু সেটা মতি হালদারের নয়— নিবারণ। তবে থাক্। বরণ্ড বিনোদবাবনুর একখানা 'প্রবোধলহরী' যদি থাকে তো একবার— চন্দ্রকান্ত। 'প্রবোধলহরী' তো বিনোদবাবনুর—

বিনোদবিহারী। আঃ থামো-না। তা, যে আজে, আমিই পাঠিয়ে দেব। আমার প্রবোধলহরী, বারবেলাকথন, তিথিদোষখণ্ডন, প্রায়শ্চিত্তবিধি, এবং ন্তন পঞ্জিকা আপনাকে পাঠিয়ে দেব — আজ তবে আসি।

[ প্রস্থান

নিবারণ। নাঃ লোকটার বিদ্যে আছে। বাঁচা গেল, একটি মনের মতো সংপাত্র পাওয়া গেল। কমলের জন্যে আমার বড়ো ভাবনা ছিল।

### ইন্দ্মতীর প্রবেশ

ইন্দ্মতী। বাবা, তোমার হল?°

নিবারণ। ও ইন্দ্র, তুই তো দেখলি নে—তোরা সেই যে বিনোদবাব্র লেখার এত প্রশংসা ক্রিস্তিনি আজ এসেছিলেন।

ইন্দ্মতী। আমার তো আর থেরে দেয়ে কাজ নেই, তোমার এখানে যত রাজির অকেজো লোক এসে জোটে আর আমি আড়াল থেকে ল্রেকিয়ে ল্রেকিয়ে তাদের দেখি! আছে৷ বাবা, চন্দ্রবাব্ বিনোদবাব্ ছাড়া আর একটি যে লোক এসেছিল— বদচেহারা লক্ষ্মীছাড়ার মতো দেখতে, সে কে?

নিবারণ। তবে তুই যে বলছিলি তুই আড়াল থেকে দেখিস নে? বদ চেহারা আবার কার দেখলি। বাব্টি তো দিব্যি বেশ ফুটফুটে কাতি কিটির মতো দেখতে। তাঁর নামটি কী জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

ইন্দ্মতী। তাকে আবার ভালো দেখতে হল? দিনে দিনে তোমার কী যে পছন্দ হচ্ছে বাবা। এখন নাইতে চলো।

[নিবারণের প্রস্থান

না, সত্যি, দেখে চোখ জন্তিয়ে যায়। যদি কাতিকিকে এ'র মতন দেখতে হয় তা হলে কাতিকিকে ভালো দেখতে বলতে হবে। মন্থে একটি কথা ছিল না, কিন্তু কেমন বসে বসে সব দেখছিল আর মজা করে মন্থ টিপে টিপে হাসছিল— না সত্যি, বেশ হাসিখানি। বাবা যেমন, একব র জিজ্ঞাসাও করলেন না তার নাম কী, বাড়ি কোথায়। আর কোথা থেকে যত সব নিমাই নেপাল নিল্ল জন্টিয়ে নিয়ে আসেন। বাবা যখন মতি হালদারের সঙ্গে বিনোদবাব্র তুলনা করছিলেন তখন সে বিনোদবাব্র মনুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কেমন হাসছিল! আর, বাবা যখন বিনোদবাব্র ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন তখন কেমন— আমি কক্খনো নিমাই গয়লাকে— সেই ব্ডোড়াডারের ছেলেকে বিয়ে করব না। কক্খনো না। সেই ব্ডোটার উপর আমার এমন রাগ ধরছে!— আজ একবার ক্ষান্তদিদির কাছে থেতে হচ্ছে, তাঁর কাছ থেকে সমস্ত সন্ধান পাওয়া যাবে।

#### কমলমুখীর প্রবেশ

দিদিভাই, তুমি যে বলতে কাননকুস্মুমিকা তোমার আদবে ভালো লাগে না, তা হলে বইখানা আর-একবার তো ফিরে পড়তে হবে— এবারে বোধ করি মত একট্ম-আধট্ম বদলাতেও পারে।

कमलम्भी। आमि ভार्रे, मत्रकात वृत्य मे विमारि भाति त।

ইন্দ্মতী। তা ভাই, শ্বনেছি স্বামীর জন্যে সবই করতে হয়। জীবনের অনেকথানি নতুন করে বদলে ফেলতে হয়। বিধাতা তো আর আমাকে ঠিক তাঁর শ্রীচরণকমলের মাপ নিয়ে বানান নি। স্বামীরা আবার কোথাও একট্ব আঁট সইতে পারেন না।

কমলম্খী। তা আমরা তাঁদের মনের মতো মত বদলাতে না পারলে তাঁরা তো আমাদের বদলে ফেলতে পারেন—তাতে তো কেউ বাধা দেবার নেই। আমি যা আছি তা আছি, এতদিন পরে যে কারো মনোরঞ্জনের জন্যে আবার ধার-করা মালমসলা নিয়ে আপনাকে ফরমাশে গড়তে হবে সেতো ভাই, আর পারব না। এতে যদি কারো পছন্দ না হয় তো সে আমার অদ্ভের দোষ।

ইন্দ্মতী। কিন্তু তোর তো সে কথা বলবার জো নেই, তাঁকে তো তোর পছন্দ করতেই হবে। কমলম্খী। আমি তো আর স্বয়ন্বরা হতে যাচ্ছি নে বোন, তা আমার আবার পছন্দ! দুটো-একটা কাপড়চোপড় ছাড়া জীবনের কটা জিনিসই বা নিজের পছন্দ অনুসারে পাওয়া গেছে। বিধাতা কোনো বিষয়ে কারো তো মত জিজ্ঞাসা করেন না। আপনাকেই আপনি পছন্দ করে নিতে পারি নি। যদি পারতুম তা হলে বোধ হয় এর চেয়ে ঢের ভালো মানুষটিকে পেতুম—কিন্তু তব্ব তো আপনাকে কম ভালোবাসি নে—তাকেও বোধ হয় তেমনি ভালোবাসব!

ইন্দ্মতী। তুই ভাই কথায় কথায় বড়ো বেশি গশ্ভীর হয়ে পড়িস, বিনোদের কাছে যদি অমনি করে থাকিস তা হলে সে তোর সংগে প্রেমালাপ করতে সাহস করবে না—

कमलम् थौ। स्म ज्ञाना नार्य जुरे नियुक्त थाकिन।

ইন্দ্মতী। তা হলে যে তোর গাশ্ভীর্য আরো সাত গুণু বেড়ে যাবে। দেখ্ ভাই, তুই তো একটা পোষা কবি হাতে পেলি এবার তাকে দিয়ে তোর নিজের নামে কবিতা লিখিয়ে নিস— যতক্ষণ পছন্দ না হয় ছাড়িস নে—চাই কি, দুটো-একটা খুব মিণ্টি সম্বোধন নিজে বসিয়ে দিতে পারিস। নিজের নামে কবিতা দেখলে কী রকম লাগে কে জানে।

কমলম্খী। মনে হয়, আমার নাম করে আর-কাকে লিখছে। তোর যদি শখ থাকে আমি তোর নামে একটা লিখিয়ে নেব—

ইন্দ্রমতী। তুমি কেন, সে আমি নিজে করে নেব। আমার যে সম্পর্ক আমি যে কান ধরে নিখিয়ে নিতে পারি। তুমি তো তা পারবে না!

কমলম্খী। সে যখনকার কথা তখন হবে, এখন তোর চুলটা বে'ধে দিই চল্।

ইন্দ্মতী। আজ থাক্ ভাই। আমি এখন ক্ষান্তদিদির ওখানে যাচ্ছি। আমার ভারি দরকার আছে।

## চতুর্থ দৃশ্য

## চন্দ্রকান্তের অন্তঃপর্র

## ক্ষান্তমণি ও ইন্দ্মতী

ক্ষান্তমণি। তোমরা ভাই নানা রকম বই পড়েছ, তোমরা বলতে পার কী করলে ভালো হয়। ইন্দ্রমতী। তোমার স্বামী ঠাট্টা করে বলে, সে কি আর সতিয়।

ক্ষান্তমণি। না ভাই, ঠাট্টা কি সত্যি ঠিক ব্ৰুঝতে পারি নে। আর, সত্যি হবারই বা আটক কী।

আমার বাপ-মা আমাকে ঘরকল্লা ছাড়া আর তো কিছ্বই শেখায় নি। এদানিং বাংলা বইগ্বলো সব পড়ে নির্মেছি, তাতে অনেক রকম কথাবার্তা আছে কিন্তু সেগ্বলো নিয়ে কোনো স্ক্রিধে করতে পার্রাছ নে। আমার স্বামী যে রকম চায় সে ভাই আমাকে কিছ্বতেই মানায় না।

ইন্দ্রমতী। তোমার স্বামীর আবার তেমনি সব বন্ধ্র জরটেছে, তারাই পাঁচজনে পাঁচ কথা করে তাঁর মন উতলা করে দেয়। বিশেষ, সেদিন বিনোদবাব্র আর তোমার স্বামীর সংগ্র আর একটি কে বাব্র আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, তাকে দেখে আমার আদবে ভালো লাগল না। লোকটা কে ভাই।

ক্ষাল্তমণি। কী জানি ভাই। বন্ধ্ব একটি-আধটি তো নয়, সবগ্নলোকে আবার চিনিও নে। দালিতবাব হবে বুঝি।

ইন্দ্রমতী। (স্বগত) নিশ্চয় ললিতবাব্ হবে। নাম শর্নেই মনে হচ্ছে তাঁর নাম বটে।

कान्ठर्भाग। की तकम वत्ना प्रिथ। मून्मत-शाता? भाजना?

ইন্দুমতী। হাঁ--

ক্ষান্তমণি। চোখে চশমা আছে?

ইন্দ্রমতী। হাঁ হাঁ, চশমা আছে— আর সকল কথাতেই মর্চকে মর্চকে হাসে— দেখে গাঁ জবলে যায়।

ক্ষান্তমণি। তবে আমাদের ললিত চাটুজ্জে তার আর সন্দেহ নেই।

रेन्द्रभणी। नीनज ठाउँ एक!

ক্ষান্তমণি। জান না? ঐ কল্বটোলার নৃত্যকালী চাট্রন্ডেজর ছেলে। ছোকরাটি কিন্তু মন্দ না ভাই। এম.এ. পাস করে জলপানি পাচছে।

ইন্দ্মতী। ওদের ঘরে স্ত্রীপ্রপরিবার কেউ নেই নাকি! অমনতরো লক্ষ্মীছাড়ার মতো যেখানে সেখানে টো টো করে ঘুরে বেড়ায় কেন।

ক্ষান্তমণি। স্বীপার থেকেই বা কী হয়। ওর তো তব্ব নেই। ললিত আবার বাপকে বলেছে রোজগার না করে সে বিয়ে করবে না। সে কথা যাক। এখন আমাকে একটা পরামর্শ দে-না ভাই।

ইন্দ্মতী। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। মনে করো আমি চন্দ্রবাব্: আপিস থেকে ফিরে এসেছি, খিদের প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে— তার পরে তুমি কী করবে বলো দেখি। রোসো ভাই, চন্দ্রবাব্র ঐ চাপকান আর শামলাটা পরে নিই, নইলে আমাকে চন্দ্রবাব্র মনে হবে না।

[ আপিসের বেশ পরিধান ও ক্ষান্তমণির উচ্চহাস্য

(গশ্ভীর ভাবে) ক্ষান্তর্মাণ, স্বামীর প্রতি এর্প পরিহাস অত্যন্ত গহিত কার্য। কোনো পতিব্রতা রমণী স্বামীর সমক্ষে কদাপি উচ্চহাস্য করেন না। যদি দৈবাং কোনো কারণে হাস্য অনিবার্য হইয়া উঠে তবে সাধনী স্বী প্রথমে স্বামীর অনুমতি লইয়া পরে বদনে অণ্ডল দিয়া ঈষং হাসিতে পারেন। যা হোক আমি আপিস থেকে ফিরে এসেছি—এখন তোমার কী কর্তব্য বলো।

ক্ষান্তমণি। প্রথমে তোমার চাপকার্নটি এবং শামলাটি খুলে দিই, তার পরে জলখাবার—

ইন্দ্রমতী। নাঃ, তোমার কিছ্র শিক্ষা হয় নি। আমি তোমাকে সেদিন এত করে দেখিয়ে দিল্বম, কিছ্র মনে নেই?

ক্ষান্তমণি। সে ভাই, আমি ভালো পারি নে।

ইন্দ্রমতী। সেইজন্যেই তো এত করে মৃখ্যুথ করাচ্ছি। আচ্ছা, তুমি তবে চন্দ্রবাব্ সাজো, আমি তোমার স্থী সাজছি—

ক্ষান্তর্মাণ। না ভাই, সে আমি পারব না—

ইন্দ্রমতী। তবে যা বলে দিয়েছি তাই করো। আচ্ছা, তবে আরম্ভ হোক। বড়োবউ, চাপকানটা খুলে আমার ধ্বতি-চাদরটা এনে দাও তো।

ক্ষান্তমণি। (উঠিয়া) এই দিচ্ছি।

ইন্দ্মতী। ও কী করছ! তুমি ঐখানে হাতের উপর মাথা রেখে বসে থাকো, বলো—নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী স্নুন্দর বাতাস দিচ্ছে! আজ আর কিছ্বতেই মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাখি হয়ে উডে যাই।

ক্ষান্তমণি। (যথাশিক্ষামত) নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী স্নুন্দর বাতাস দিচ্ছে। আজ আর কিছুতে মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাখি হয়ে উড়ে যাই।

ইন্দ্মতী। কোথায় উড়ে যাবে? তার আগে আমায় ল্বিচ দিয়ে যাও, ভারি খিদে পেয়েছে— ক্ষান্তমণি। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এই দিচ্ছি—

ইন্দ্রমতী। এই দেখো, সব মাটি করলে। তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকো, বলো—লর্চি? কই, লর্চি তো আজ ভাজি নি। মনে ছিল না। আচ্ছা, লর্চি কাল হবে এখন। আজ এসো এখানে এই মধ্র বাতাসে বসে—

চন্দ্রকান্ত। (নেপথ্য হইতে) বড়োবউ।

ইন্দ্রমতী। ঐ চন্দ্রবাব্ব আসছেন। আমাকে দেখতে পেয়েছেন বোধ হল। তুমি বোলো তো ভাই, বাগবাজারের চৌধ্রবীদের কাদন্দ্রিনী। আমার পরিচয় দিয়ো না, লক্ষ্মীটি, মাথা খাও!

[ পলায়ন

## পণ্ডম দৃশ্য

#### পার্শ্বের ঘর

### নিমাই আসীন

চাপকান-শামলা-পরা ইন্দ্রমতীর ছ্রটিয়া প্রবেশ

নিমাই। এ কী!

ইন্দ্ৰমতী। ছি ছি, আর-একট্ হলেই চন্দ্রবাব্র কাছে এই বেশে ধরা পড়তুম। তিনি কী মনে করতেন? আমাকে বোধ হয় দেখতে পান নি। (হঠাৎ নিমাইকে দেখিয়া) ও মা, এ যে সেই ললিতবাব্। আর তো পালাবার পথ নেই! (সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে চাপকান-শামলা খ্লিয়া নিমাইয়ের প্রতি) তোমার বাব্র এই শামলা, আর এই চাপকান। সাবধান করে রেখো, হারিয়ো না। আর শিগ্গির দেখে এসো দেখি বাগবাজারের চৌধ্রীবাব্দের বাড়ি থেকে পালাকি এসেছে কি না।

নিমাই। (ঈষং হাসিয়া) যে আজ্ঞা।

প্রেম্থান

ইন্দ্মতী। ছি ছি! লঙ্জায় ললিতবাব্বে ভালো করে দেখে নিতেও পারল্ম না! আজ কী করল্ম! ললিতবাব্ কী মনে করলেন! যা হোক, আমাকে তো চেনেন না। ভাগ্যিস্ হঠাং বৃদ্ধি জোগাল, বাগবাজারের চৌধ্রীদের নাম করে দিল্ম। চন্দ্রবাব্র এ বাসাটিও হয়েছে তেমনি। অন্দর বাহির সব এক। এখন আমি কোন্ দিক দিয়ে পালাই! ঐ আবার আসছে। মান্ষটি তো ভালো নয়! অন্য কোনো লোক হলে অবস্থা ব্বে চলে যেত! ও আবার ছল করে যে ফিরে আসে! কেন বাপ্ত, দেখবার জিনিস এখানে কী এমন আছে!

#### নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। ঠাকর্ন, পালকি তো আসে নি। এখন কী আজ্ঞা করেন।

ইন্দ্ৰমতী। এখন তুমি তোমার কাজে যেতে পার। না না, ঐ যে তোমার মনিব এদিকে আসছেন। ওঁকে আমার সম্বন্ধে খবর দেবার কোনো দরকার নেই, আমার পালকি নিশ্চয় এসেছে।

নিমাই। কী চমংকার রপে! আর কী উপস্থিত বৃদ্ধি! চোখে মৃথে কেমন উজ্জ্বল জীবনত ভাব! বা বা! আমাকে হঠাং চাকর বানিয়ে দিয়ে গেল— সেও আমার পরম ভাগ্যি! বাঙালির ছেলে চাকরি করতেই জন্মেছি কিন্তু এমন মনিব কি অদ্টে জ্টবে! প্র্র্মের কাপড়ও যেমন মানিয়েছিল ঐট্বুকু নির্লজ্জতাও ওকে কেমন বেশ শোভা পেয়েছিল। আহা, এই শামলা আর এই চাপকান চন্দরকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। বাগবাজারের চৌধুরী! সন্ধান নিতে হচ্ছে।

#### চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকানত। তুমি এ ঘরে ছিলে না কি। তবে তো দেখেছ?

নিমাই। চক্ষ্ম থাকলেই দেখতে হয়— কিন্তু কে বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে কাদন্দিবনী। আমার স্বার একটি বন্ধু।

নিমাই। ওর স্বামী বোধ করি স্বাধীনতাওয়ালা?

চন্দ্রকান্ত। ওঁর আবার স্বামী কোথায়?

নিমাই। মরেছে বুরি: আপদ গেছে। কিন্তু বিধবার মতো বেশ নয় তো—

চন্দ্রকান্ত। বিধবা নয় হে— কুমারী। যদি হঠাৎ স্নায়্র ব্যামো ঘটে থাকে তো বলো, ঘটকালি করি।

নিমাই। তেমন স্নায়, হলে এতদিনে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।

চন্দ্রকানত। তা হলে চলো একবার বিনোদকে দেখে আসা যাক। তার বিশ্বাস সে ভারি একটা অসমসাহসিক কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, তাই একেবারে সপ্তমে চড়ে রয়েছে— যেন তার পূর্বে বংগদেশে বিবাহ আর কেউ করে নি!

নিমাই। মেয়েমান্বকে বিয়ে করতে হবে তার আবার ভয় কিসের? এমন যদি হত, না দেখে বিয়ে করতে গিয়ে দৈবাং একটা পূর্ব্যমান্য বেরিয়ে পড়ত তা হলে বটে!

চন্দ্রকানত। বল কী নিমাই! বিধাতার আশীর্বাদে জন্মাল্ম প্রব্রমান্য হয়ে, কী জানি কার শাপে বিয়ে করতে গেল্ম মেয়েমান্যকে, এ কি কম সাহসের কথা।

#### নলিনাক্ষের প্রবেশ

চন্দ্রকানত। আরে, আরে, এসো নলিনদা। ভালো তো?

নলিনাক্ষ। (নিমাইয়ের প্রতি) বিনোদ কোথায়?

চন্দ্রকান্ত। বিনোদ যেখানেই থাক্, আপাতত আমার মতো এতবড়ো লোকটা কি তোমার নিলনাক্ষগোচর হচ্ছে না। তোমার ভাব দেখে হঠাৎ ভয় হয় তবে আমি হয়তো বা নেই।

নলিনাক্ষ। আমি বিনোদকে খ্ৰুজছি।

চন্দ্রকান্ত। ইচ্ছে করলে অমনি ইতিমধ্যে আমার সঙ্গেও দ্বটো-একটা কথা কয়ে নিতে পার। তা চলো, আমরাও তার কাছে যাচ্ছি।

র্নালনাক্ষ। তা হলে তোমরা এগোও। আমি পরে যাব এখন।

[ প্রস্থান

## দ্বিতীয় অঙক

### প্রথম দৃশ্য

### নিমাইয়ের ঘর

### নিমাই লিখিতে প্রবৃত্ত

নিমাই। মুখে এত কথা অনুগল বকে যাই কিছু বাধে না, সেইগুলোই চোন্দটা অক্ষরে ভাগ করা যে এত মুশ্চিল তা জানতুম না।

কাদন্বিনী যেমনি আমায় প্রথম দেখিলে, কেমন করে ভূত্য বলে তথনি চিনিলে!

ভাবটা বেশ নতুন রকমের হয়েছে কিন্তু কিছ্বতেই এই হতভাগা ছন্দ বাগাতে পারছি নে। (গণনা করিয়া) প্রথম লাইনটা হয়েছে ষোলো, দ্বিতীয়টা হয়ে গেছে পনেরো। ওর মধ্যে একটা অক্ষরও তো বাদ দেবার জো দেখছি নে। (চিন্তা) "আমায়"-কে "আমা" বললে কেমন শোনায়? — 'কাদন্বিনী যেমনি আমা প্রথম দেখিলে'— আমার কানে তো খারাপ ঠেকছে না। কিন্তু তব্ব একটা অক্ষর বেশি থাকে। কাদন্বিনীর "নী"টা কেটে যদি সংক্ষেপ করে দেওয়া যায়! প্ররো নামের চেয়ে সে তো আরো আদরের শ্বনতে হবে। "কাদন্বি"— না— কই তেমন আদরের শোনাচ্ছে না তো। "কদন্ব"— ঠিক হয়েছে—

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে কেমন করে ভৃত্য বলে তথনি চিনিলে!

উত্ত্ব, ও হচ্ছে না। দ্বিতীয় লাইনটাকে কাব্ব করি কী করে? "কেমন করে" কথাটাকে তো কমাবার জো নেই—এক "কেমন করিয়া" হয়— কিন্তু তাতে আরো একটা অক্ষর বেড়ে যায়। "তর্থনি চিনিলে"র জায়গায় "তংক্ষণাৎ চিনিলে" বসিয়ে দিতে পারি কিন্তু তাতে বড়ো স্ববিধে হয় না, এক দমে কতকগ্রলো অক্ষর বেড়ে যায়। ভাষাটা আমাদের বহ্ব প্রের্ব তৈরি হয়ে গেছে, কিছ্বই নিজে বানাবার জো নেই— অথচ ওরই মধ্যে আবার কবিতা লিখতে হবে! দ্রে হোকগে, ও পনেরো অক্ষরই থাক্— কানে খারাপ না লাগলেই হল। ও পনেরোও যা যোলোও তা সতেরোও তাই, কানে সমানই ঠেকে, কেবল পড়বার দোষেই খারাপ শ্বনতে হয়। চোন্দ অক্ষর, ও একটা প্রেজ্বভিস।

#### শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। কী হচ্ছে নিমাই।

নিমাই। আজ্ঞে অ্যানাটমির নোটগন্বলো একবার দেখে নিচ্ছি, একজামিন খাব কাছে এসেছে—
শিবচরণ। দেখো বাপা, একটা কথা আছে। তোমার বয়স হয়েছে, তাই আমি তোমার জন্যে
একটি কন্যা ঠিক করেছি।

নিমাই। কী সর্বনাশ।

শিবচরণ। নিবারণবাব কে জান বোধ করি—

নিমাই। আজে হাঁ জানি।

শিবচরণ। তাঁরই কন্যা ইন্দ্মতী। মেয়েটি দেখতে শ্নতে ভালো। বয়সেও তোমার যোগ্য। দিনও এক রকম স্থির করা হয়েছে।

নিমাই। একেবারে স্থির করেছেন? কিন্তু এখন তো হতে পারে না।

শিবচরণ। কেন বাপ্র?

নিমাই। আমার এখন একজামিন কাছে এসেছে—

শিবচরণ। তা হোক-না একজামিন়! বিয়ের সঙ্গে একজামিনের যোগটা কী? বউমাকে বাপের বাড়ি রেখে দেব, তার পরে তোমার একজামিন হয়ে গেলে ঘরে আনব।

নিমাই। ডাক্তারিটা পাস না করে বিয়ে করাটা ভলো বোধ হয় না।

শিবচরণ। কেন বাপন্ন, তোমার সঙ্গে তো একটা শক্ত ব্যায়রামের বিয়ে দিচ্ছি নে। মান্য ডাক্তারি না জেনেও বিয়ে করে। কিন্তু তোমার আপত্তিটা কিসের জন্যে হচ্ছে।

নিমাই। উপার্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করাটা—

শিবচরণ। উপার্জন? আমি কি তোমাকে আমার বিষয় থেকে বণিত করতে বাচ্ছি। তুমি কি সাহেব হয়েছ যে বিয়ে করেই স্বাধীন ঘরকরা করতে যাবে? (নিমাই নির্ত্তর) তোমার হল কী। বিয়ে করবে তার আবার এত ভাবনা কী। আমি কি তোমার ফাঁসির হুকুম দিলুম।

নিমাই। বাবা, আপনার পায়ে পড়ি আমাকে এখন বিয়ে করতে অনুরোধ করবেন না। শিবচরণ। (সরোষে) অনুরোধ কী বেটা। হ্রকুম করব। আমি বলছি, তোকে বিয়ে করতেই হবে।

নিমাই। আমাকে মাপ কর্ন, আমি এখন কিছ্বতেই বিয়ে করতে পারব না।

শিবচরণ। (উচ্চম্বরে) কেন পারবি নে। তোর বাপ-পিতামহ, তোর চোদ্দপ্রব্ধ বরাবর বিয়ে করে এসেছে, আর তুই বেটা দ্ব-পাতা ইংরেজি উলটে আর বিয়ে করতে পারবি নে। এর শস্তটা কোন্খানে। কনের বাপ সম্প্রদান করবে আর তুই মন্দ্র পড়ে হাত পেতে নিবি—তোকে গড়ের বাদ্যিও বাজাতে হবে না ময়্রপংখিও বইতে হবে না, আর বাতি জব্বালাবার ভারও তোর উপর দিচ্ছি নে।

নিমাই। আমি মিনতি করে বলছি বাবা—একেবারে মর্মান্তিক অনিচ্ছে না থাকলে আমি কখনোই আপনার প্রস্তাবে না বলতুম না।

শিবচরণ। কই বাপ্র, বিয়ে করতে তো কোনো ভদ্রলোকের ছেলের এতদ্র অনিচ্ছে দেখা যায় না, বরঞ্চ অবিবাহিত থাকতে আপত্তি হতেও পারে। আর তুমি বেটা আমার বংশে জন্মগ্রহণ করে হঠাৎ একদিনে এতবড়ো বৈরাগী হয়ে উঠলে কোথা থেকে। এমন স্থিছাড়া অনিচ্ছেটা হল কেন সেটা তো শোনা আবশ্যক।

নিমাই। আচ্ছা, আমি মাসিমাকে সব কথা বলব, আপনি তাঁর কাছে জানতে পারবেন।

শৈবচরণ। আচ্ছা। (স্বগত) লোকের কাছে শ্নুনল্ম, নিমাই বাগবাজারের রাস্তায় ঘ্রের ঘ্রের বেড়ায়—গেরস্তর বাড়ির দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে—সেই শ্রুনেই তো আরো আমি ওর বিশ্লের জন্যে এত তাড়াতাড়ি করছি।

[ প্রস্থান

নিমাই। আমার ছন্দ মিল ভাব সমস্ত ঘ্রলিয়ে গেল, এখন যে আর এক লাইনও মাথায় আসবে এমন সম্ভাবনা দেখি নে।

#### চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকানত। এই যে নিমাই, একা একা বসে রয়েছ! তোমার হল কী বলো দেখি। আজকাল তোমার যে দেখা পাবারই জো নেই।

নিমাই। আর ভাই, একজামিনের যে তাড়া পড়েছে—

চন্দ্রকানত। সেদিন সন্থেবেলায় ট্রামে করে আসতে আসতে দেখি, তুমি বাগবাজারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে তারা দেখছ। আজকাল কি তুমি ডাক্তারি ছেড়ে অ্যাস্ট্রনমি ধরেছ? যা হোক আজ বিনোদের বিয়ে মনে আছে তো?

নিমাই। তাই তো, ভূলে গিয়েছিল ম বটে।

চন্দ্রকানত। তোমার সমরণশক্তির যে রকম অবস্থা দেখছি একজামিনের পক্ষে স্ক্রিধে নয়। তা চলো। নিমাই। আজ শরীরটা তেমন ভালো ঠেকছে না, আজ থাক্—
চন্দ্রকানত। বিনোদের বিয়েটা তো বছরের মধ্যে সদাসর্বদা হবে না নিমাই। যা হবার আজই
চুকে যাবে। অতএব আজ তোমাকে ছাড়ছি নে, চলো।

নিমাই। চলো।

[ প্রস্থান

## দ্বিতীয় দৃশ্য

## চন্দ্রকান্তের অন্তঃপর্র

### ক্ষান্তমণি ও ইন্দ্রমতী

ক্ষান্তমণি। তোমাদের বাড়ির আয়োজন সব হল?

ইন্দ্মতী। হাঁ ভাই, এক রকম হল। এখন তোমাদের বাড়ি কী হচ্ছে তাই দেখতে এসেছি। আমি বরের ঘরেও আছি, কনের ঘরেও আছি। বর তো তোমাদের এখান থেকেই বেরোবেন? তাঁর তিন কুলে আর কেউ নেই না কি।

ক্ষান্তমণি। ঐ তো ভাই, ওদের কথা ব্রুবে কে। বাপ-মা নেই বটে, কিন্তু শর্নেছি দেশে পিসি-মাসি সব আছে— কিন্তু তাদের খবরও দেয় নি। বলে যে, বিয়ে করছি, হাট বসাচ্ছি নে তো! ওঁকে বলল্ম, তুমি তাদের খবর দাও— উনি বলেন তাতে খরচপত্র বিস্তর বেড়ে যাবে— বিয়ে করতেই যদি বেবাক খরচ হয়ে যায় তো ঘরকহা করতে বাকি থাকবে কী— শর্নেছ একবার কথা! আবার বলে কী—এ তো আর শর্শভনিশর্শভর যুদ্ধ হচ্ছে না, কেবল দ্বিটমাত্র প্রাণীর বিয়ে, এর জন্যে এত শোরসরাবং লোকলস্করের দরকার কী?

ইন্দ্রমতী। কিচ্ছ্র ধ্রমধাম নেই, আমার ভাই এ মন উঠছে না। আমাদের হাতে একবার পড়লে তাকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিতে হবে—দ্বিটমার প্রাণীর বিয়ে যে কতবড়ো ব্যাপার তা তাকে এক রকম মোটামর্বিট ব্রিয়েরে দেব।— আজ যে তুমি বাইরের ঘরে?

ক্ষান্তমণি। এই ঘরে সব বরষাত্রী জনুটবে। দেখ্-না ভাই ঘরের অবস্থাখানা। তারা আসবার আগে একটনুখানি গন্ছিয়ে নেবার চেন্টায় আছি।

ইন্দ্মতী। তোমার একলার কর্ম নয়, এসো ভাই দ্বজনে এ জঞ্জাল সাফ করা যাক। এগ্নলো দরকারি নাকি?

ক্ষান্তমণি। কিচ্ছানা। যত রাজ্যির পারেনো খবরের কাগজ জমেছে। কাগজগালো যেখানে পড়া হয়ে যায় সেইখানেই পড়ে থাকে। ওগালো যে ফেলে দেওয়া কি গাছিয়ে রাখা তার নাম নেই। ইন্দামতী। তবে ঐসংগ এগালোও ফেলে দিই?

ক্ষান্তমণি। না না, ওগুলো ওঁর মকন্দমার কাগজ—হারাতে পারলে বাঁচেন বোধ হয়, মক্কেলদের হাত থেকে উন্ধার পান। কেন যে হারায় না তাও তো ব্রুবতে পারি নে। কতকগুলো গদির নীচে গোঁজা, কতক আলমারির মাথায়, কতক ময়লা চাপকানের পকেটে—যখন কোনোটার দরকার পড়ে বাড়ি মাথায় করে বেড়ান— আঁস্তাকুড় থেকে আর বাড়ির ছাত পর্যন্ত এমন জায়গা নেই যেখানে না খ্রুজতে হয়।

ইন্দ্মতী। এর সংশ্যে যে ইংরেজি নভেলও আছে— তারও আবার পাতা ছেণ্ডা। কতকগালো চিঠি—এ কি দরকারি।

ক্ষান্তমণি। ওর মধ্যে দরকারিও আছে অদরকারিও আছে, কিচ্ছ্ব বলবার জো নেই। খ্ব গোপনীয়ও আছে, সেগ্নলো চার দিকে ছড়ানো। খ্ব বেশি দরকারি চিঠি সাবধান করে রাখবার জন্যে বইয়ের মধ্যে গাঁকে রাখা হয়, সে আর কিছ্বতেই খাঁকে পাওয়া যায় না, ভূলেও যেতে হয়। বন্ধরা বই পড়তে নিয়ে যায়, তার পরে কোন্ চিঠি কোন্ বইয়ের সঙ্গে কোন্ বন্ধর বাড়ি গিয়ে পেণছয় তা কিছ্ই বলবার জো নেই। এক-একদিন বড়ো আবশ্যকের সময় গাড়িভাড়া করে বন্ধনদের বাড়ি-বাড়ি খোঁজ করে বেড়ান।

ইন্দ্রমতী। এক কাজ করো-না ভাই। কাউকে দিয়ে বন্ধ্রদের গাল দিয়ে কতকগ্রলো চিঠি লেখাও-না— সেগ্রলো বইয়ের মধ্যে গোঁজা থাকবে— বন্ধ্রা যখন বই ধার করে পড়বেন নিজেদের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করবেন এবং সেই স্বযোগে দুটি-পাঁচটি ঝরে যেতেও পারেন।

ক্ষান্তমণি। আঃ, তা হলে তো হাড় জুড়োয়।

ইন্দ্রমতী। এ-সব কী? কতকগ্লো লেখা, কতকগ্লো প্রফ, খালি দেশলাইয়ের বাক্স. কাননকুস্রমিকা, কাগজের প্রেট্লির মধ্যে ছাতাধরা মসলা, একখানা তোয়ালে, গোটাকতক দাবার ঘুর্টাট, একটি ইস্কাবনের গোলাম, ছাতার বাঁট— এ চাবির গোচ্ছা ফেলে দিলে বোধ হয় চলবে না—

ক্ষান্তমণি। এই দেখো! এই চাবির মধ্যে ওঁর যথাসর্বস্ব আছে। আজ সকালে একবার খোঁজ পড়েছিল, কোথাও সন্ধান না পেয়ে শেষে উমাপতিদের বাড়ি থেকে সতেরোটা টাকা ধার করে নিয়ে এলেন। দাও তো ভাই, এ চাবি ওঁকে সহজে দেওয়া হবে না। ঐ ভাই, ওরা আসছে—চলো ও ঘরে পালাই।

[ প্রস্থান

বিনোদ, চন্দ্রকানত, নিমাই, নলিনাক্ষ, শ্রীপতি ও ভূপতির প্রবেশ

বিনোদবিহারী। (টোপর পরিয়া) সং তো সাজল্ম, এখন তোমরা পাঁচজনে মিলে হাততালি দাও—উৎসাহ হোক, নইলে থেকে থেকে মনটা দমে যাচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। এখন তো কেবল নেপথ্যবিধান চলছে, আগে অভিনয় আরুভ হোক তার পরে হাততালি দেবার সময় হবে।

বিনোদবিহারী। আচ্ছা চন্দর, অভিনয়টা হবে কিসের বলো তো হে। কী সাজব আমাকে ব্যঝিয়ে দাও দেখি।

চন্দ্রকানত। মহারানীর বিদ্যেক সাজতে হবে আর কী। যাতে তিনি একট্ব প্রফর্ল থাকেন আজ রাচি থেকে এই তোমার একমাত্র কাজ হল।

বিনোদবিহারী। তা সাজটিও যথোপযুক্ত হয়েছে। এই টোপরটা দেখলে মনে পড়ে সেকেলে ইংরেজ রাজাদের যে "ফ্লুল"গ্নুলো ছিল্ তাদেরও ট্রুপিটা এই আকারের।

চন্দ্রকানত। সেজের বাতি নিবিয়ে দেবার ঠোঙাগ্রলোরও ঐ রকম চেহারা। এই প'চিশটা বংসর যা-কিছ্ব দিক্ষাদীক্ষা হয়েছে. যা-কিছ্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল—ভারতের ঐক্য, বাণিজ্যের উর্নাত, সমাজের সংস্কার, সাহেবের ছেলে পিটোনো প্রভৃতি যে-সকল উ'চু উ'চু ভাবের পলতে মগজের ঘি থেয়ে খ্বব উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছিল—সেগ্রালিকে ঐ টোপরটা চাপা দিয়ে এক দমে নিবিয়ে সম্পূর্ণ ঠান্ডা হয়ে বসতে হবে—

নলিনাক্ষ। আর আমাদেরও মনে থাকবে না— একেবারে ভূলে যাবে— দেখা করতে এলে বলবে সময় নেই—

চন্দ্রকান্ত। কিংবা মহারানীর হ্কুম নেই। কিন্তু সেটা তোমার ভারি ভূল। বন্ধ্রত্ব তথন আরো প্রগাঢ় হয়ে উঠবে। ওর জীবনের মধ্যাহস্যুর্যটি যথন ঠিক ব্রহ্মরন্থের উপর ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকবেন তথন এই কালো কালো ছায়াগ্র্লিকে নিতান্ত খারাপ লাগবে না। কিন্তু দেখ্ বিনোদ, কিছ্ব মনে করিস নে—আরন্ভেতে একট্রখানি দমিয়ে দেওয়া ভালো—তা হলে আসল ধাকা সামলাবার বেলায় নিতান্ত অসহ্য বোধ হবে না। তথন মনে হবে, চন্দর যতটা ভয় দেখাত আসলে ততটা কিছ্ব নয়। সে বলেছিল আগ্রনে ঝলসাবার কথা কিন্তু এ তো কেবলমাত্র উলটে-পালটে তাওয়ায় সেকা—তখন কী অনিব্চনীয় আরাম বোধ হবে!

শ্রীপৃতি। চন্দরদা, ও কী তুমি বকছ! আজ বিয়ের দিনে কি ও-সব কথা শোভা পায়! একে

তো বাজনা নেই আলো নেই, উল, নেই শাঁখ নেই, তার পরে যদি আবার অন্তিমকালের বোলচাল দিতে আরুত কর তা হলে তো আর বাঁচি নে!

ভূপতি। মিছে না! চন্দরদার ও-সমসত মুখের আস্ফালন বেশ জানি— এদিকে রাত্তির দশটার পর যদি আর এক মিনিট ধরে রাখা যায়, তা হলে ব্রাহ্মণ বিরহের জন্মলায় একেবারে অস্থির হয়ে পডে--

চন্দ্রকানত। ভূপতির আর কোনো গুণ না থাক্ ও মান্ষ চেনে তা স্বীকার করতে হয়।
ঘড়িতে ঐ যে ছুংচোলো মিনিটের কাঁটা দেখছ উনি যে কেবল কানের কাছে টিক টিক করে সময়
নির্দেশ করেন তা নয় অনেক সময় পাঁট পাঁট করে বেংধন—মন-মাতংগকে অংকুশের মতে
গ্রাভিন্থে তাড়না করেন। রাত্তির দশটার পর আমি যদি বাইরে থাকি তা হলে প্রতি মিনিট
আমাকে একটি করে খোঁচা মেরে মনে করিয়ে দেন ঘরে আমার অন্ন ঠাণ্ডা এবং গ্রিণী গ্রম
হচ্ছেন।—বিন্দার ঘড়ির সংখ্য আজকাল কোনো সম্পর্কাই নেই— এবার থেকে ঘড়ির ঐ
চন্দ্রদনে নানা রক্ম ভাব দেখতে পাবেন—কখনো প্রসন্ন কখনো ভীষণ। (নিমাইয়ের প্রতি) আছো
ভাই বৈজ্ঞানিক, তুমি আজ অমন চুপচাপ কেন? এমন করলে তো চলবে না।

শ্রীপতি। সতি, বিন্ যে বিয়ে করতে যাচ্ছে তা মনে হচ্ছে না। আমরা কতকগুলো পুরুষ-মানুষে জটনা করেছি— কী করতে হবে কেউ কিছু জানি নে— মহা মুশকিল! চন্দরদা, তুমি তো বিয়ে করেছ, বলো-না কী করতে হবে– হাঁ করে সবাই মিলে বসে থাকলে কি বিয়ে-বিয়ে মনে হয়?

চন্দ্রকান্ত। আমার বিয়ে সে যে পর্রাতত্ত্বের কথা হল— আমার স্মরণশক্তি ততদ্রে পেণছয় না। কেবল বিবাহের যেটি সর্বপ্রধান আয়োজন, যেটিকে কিছ্ততে ভোলবার জো নেই, সেইটিই অন্তরে বাহিরে জেগে আছে, মন্তর-তন্তর পর্রত-ভাট সে সমস্ত ভূলে গেছি।

ভূপতি। বাসরঘরে শ্যালীর কানমলা?

চন্দ্রকান্ত। হায় পোড়াকপাল! শ্যালীই নেই তো শ্যালীর কানমলা মাথা নেই তার মাথাব্যথা! শ্যালী থাকলে তব্ তো বিবাহের সংকীর্ণতা অনেকটা দ্র হয়ে যায়— ওরই মধ্যে একট্খানি নিশ্বেস ফেলবার, পাশ ফেরবার জায়গা পাওয়া যায়— শ্বশ্রমশায় একেবারে কড়ায় গণ্ডায় ওজন করে দিয়েছেন সিকিপয়সার ফাউ দেন নি।

বিনোদবিহারী। বাণ্তবিক--বর মনোনীত করবার সময় যেমন জিজ্ঞাসা করে, কটি পাস আছে, কনে বাছবার সময় তেমনি খোঁজ নেওয়া উচিত কটি ভণনী আছে।

চন্দ্রকান্ত। চোর পালালে ব্লিধ বাড়ে— ঠিক বিয়ের দিনটিতে ব্লিথ তোমার চৈতন্য হল? তা তোমারও একটি আছে শ্রনেছি তাঁর নামটি হচ্ছে ইন্দ্রমতী— স্বভাবের পরিচয় ক্রমে পাবে।

নিমাই। (স্বগত) যাঁকে আমার স্কন্ধের উপরে উদ্যত করা হয়েছে-- সর্বনাশ আর কী!

শ্রীপতি। এদিকে যে বেরোবার সময় হয়ে এল তা দেখছ? এতক্ষণ কী যে হল তার ঠিক নেই! নিদেন ইংরেজ ছোঁড়াগন্লোর মতো খুব খানিকটা হো হো করতে পারলেও আসর গরম হয়ে উঠত। খানিকটা চে চিয়ে বেসন্রো গান গাইলেও একট্ব জমাট হত—(উচ্চৈঃস্বরে) "আজ তোমার ধরব চাঁদ আঁচল পেতে।"

চন্দ্রকান্ত। আরে থাম্ থাম্— তোর পায়ে পাঁড় ভাই, থাম্; দেখ্ আর্য ঋষিগণ যে রাগ-রাগিণীর স্নিট করেছিলেন সে কেবল লােকের মনােরঞ্জানের জনে।— কােনাে রকম নিষ্ঠার অভিপ্রার তাঁদের ছিল না।

ভূপতি। এসো তবে বরকনের উদ্দেশে থ্রী চিয়ার্স দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক— হিপ হিপ হ্রে—
চন্দ্রকানত। দেখাে, আমার প্রিয় বন্ধর বিয়েতে আমি কখনােই এ রকম অনাচার হতে দেব
না: শ্বভকর্মে অমন বিদেশী শেয়াল-ভাক ডেকে বেরালে নিশ্চয় অযাত্রা হবে। তার চেয়ে সবাই
মিলে উল্ব দেবার চেণ্টা করাে-না! ঘরে একটিমাত্র স্ত্রীলােক আছেন তিনি শাঁখ বাজাবেন এখন।
আহা, এই সময়ে থাকত তাঁর গর্টি দ্ই-তিন সহােদরা তা হলে কােকিলকণ্ঠের উল্ব শ্বনে আজ
কান জর্ভিয়ে যেত।

বিনোদবিহারী। তা হলে তোমার দ্বটি কান সামলাতেই দিন বয়ে যেত। ভূপতি। বিনোদ তবে ওঠো, সময় হল!

নলিনাক্ষ। এই তবে আমাদের অবিবাহিত বন্ধ্বের শেষ মিলন। জীবনস্ত্রোতে তুমি এক দিকে যাবে আমি এক দিকে যাব। প্রার্থনা করি, তুমি স্বৃথে থাকো। কিন্তু মৃহ্তের জন্যে ভেবে দেখো বিন্ব, এই মর্ময় জগতে তুমি কোথায় যাচ্ছ—

চন্দ্রকানত। বিন<sup>ু</sup>, তুই বল<sup>ু</sup>, মা, আমি তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি। তা হলে কনকাঞ্জলিটা হয়ে যায়।

শ্রীপতি। এইবার তবে উল, আরম্ভ হোক।

### সকলে উল্বর চেণ্টা। নেপথ্যে উল্ব ও শংখধর্নন

নিমাই। ঐ যে উল্বর জোগাড় করে রেখেছ, এতক্ষণে একট্বখানি বিয়ের স্বর লাগল। নইলে কতকগ্বলো মিন্সেয় মিলে যে রকম বেস্বরো লাগিয়েছিলে, বরষাত্রা কি গণগাযাত্রা কিছ্ব বোঝবার জো ছিল না।

। সকলের প্রস্থান

### ইন্দ্মতী ও ক্ষান্তর্মাণর প্রবেশ

ক্ষাল্তমণি। শ্বনলি তো ভাই, আমার কর্তাটির মধ্বর কথাগবলি?

ইন্দুমতী। কেন ভাই, আমার তো মন্দ লাগে নি।

ক্ষান্তমণি। তোর মন্দ লাগবে কেন? তোর তো আর বাজে নি। যার বেজেছে সেই জানে।

ইন্দ্মতী। তুমি যে আবার একেবারে ঠাট্রা সইতে পার না। তোমার স্বামী কিন্তু ভাই, তোমাকে সত্যি ভালোবাসে। দিনকতক বাপের বাড়ি গিয়ে বরং পরীক্ষা করে দেখো-না—

ক্ষান্তর্মাণ। তাই একবার ইচ্ছা করে, কিন্তু জানি থাকতে পারব না। তা যা হোক, এখন তোদের ওখানে যাই। ওরা তো বউবাজারের রাস্তা ঘুরে যাবে, সে এখনো ঢের দেরি আছে।

ইন্দ্মতী। তুমি এগোও ভাই, আমি তোমার স্বামীর এই বইগ্রাল গ্রছিয়ে দিয়ে যাই। (ক্ষান্তমণির প্রস্থান) আজ ললিতবাব্ এমন চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন। কী কথা ভাবছিলেন কে জানে। সত্যি আমার জানতে ইচ্ছে করে। থেকে থেকে একটা খাতা খ্রলে দেখছিলেন। সেই খাতাটা ঐ ভূলে ফেলে গেছেন। ওটা আমাকে দেখতে হচ্ছে। (খাতা খ্রলিয়া) ও মা! এ যে কবিতা! কাদন্বিনীর প্রতি! আ মরণ! সে পোডারমুখী আবার কে।

জল দিবে অথবা বন্ধ্ৰ, ওগো কাদন্বিনী, হতভাগ্য চাতক তাই ভাবিছে দিনৱজনী!

ইস! ভারি যে অবস্থা খারাপ দেখছি! এত বেশি ভাবনায় কাজ কী! আমি যদি পোড়াকপালী কাদন্দিননী হতুম তা হলে জলও দিতুম না বজ্রও দিতুম না, হতভাগ্য চাতকের মাথায় খানিকটা কবিরাজের তেল ঢেলে দিতুম। খেয়ে দেয়ে তো কাজ নেই—কোথাকার কাদন্দিননীর নামে কবিতা তাও আবার দুটো লাইন ছন্দ মেলে নি। এর চেয়ে আমি ভালো লিখতে পারি।

আর কিছ্ম দাও বা না দাও, অয়ি অবলে সরলে. বাঁচি সেই হাসিভরা মুখ আর একবার দেখিলে।

আহা-হা-হা! অবলে সরলে! কোন্ এক বেহায়া মেয়ে ওঁকে হাসিভরা কালাম্খ দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, এক তিল লঙ্জাও করে নি। বাস্তবিক, প্রব্ধগ্রলা ভারি বোকা। মনে করলে ওঁর প্রতি ভারি অন্ত্রহ করে সে হেসে গেল—হাসতে নাকি সিকি পয়সার খরচ হয়। দাঁতগ্রলো বোধ হয় একট্ব ভালো দেখতে ছিল তাই একটা ছ্বতো করে দেখিয়ে দিয়ে গেল। কই আমাদের কাছে তো কোনো কাদন্বিনী সাত প্রব্যে এমন করে হাসতে আসে না। অবলে সরলে! সাতা বাপ্ব, মেয়ে জাতটাই ভালো নয়। এত ছলও জানে! ছি ছি! এ কবিতাও তেমনি হয়েছে। আমি যদি

কাদন্দিনী হতুম তো এমন প্রেবের মুখ দেখতুম না। যে লোক চোন্দটা অক্ষর সামলে চলতে পারে না, তার সঙ্গে আবার প্রণয়! এ খাতা আমি ছি'ড়ে ফেলব— প্থিবীর একটা উপকার করব —কাদন্দিনীর দেমাক বাডতে দেব না।

প্রেব্ধের বেশে হরিলে প্রেব্ধের মন, (এবার) নারীবেশে কেড়ে নিয়ে যাও জীবন মরণ।

এর মানে কী!

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে, কেমন করে ভূত্য বলে তথনি চিনিলে!

ও মা! ও মা! ও মা! এ যে আমারই কথা! এইবার ব্রেছে পোড়ারম্বী কাদন্বিনী কে! (হাস্য) তাই বলি, এমন করে কাকে লিখলেন! ও মা, কত কথাই বলেছেন! আর-একবার ভালো করে সমুহতটা পড়ি! কিন্তু কী চুমুংকার হাতের অক্ষর! একেবারে যেন মুক্তো বসিয়ে গেছে।

্রনীরবে পাঠ

#### পশ্চাৎ হইতে খাতা অন্বেষণে নিমাইয়ের প্রবেশ

কিন্তু ছন্দ থাক্ না-থাক্ পড়তে তো কিছ্বই খারাপ হয় নি। সত্যি, ছন্দ নেই বলে আরো মনের সরল ভাবটা ঠিক যেন প্রকাশ হয়েছে। আমার তো বেশ লাগছে। আমার বোধ হয় ছেলেদের প্রথম ভাঙা কথা যেমন মিন্টি লাগে, কবিদের প্রথম ভাঙা ছন্দ তেমনি মিন্টি লাগে; পড়তে গেলে ব্কের ভিতরটা কী একরকম করে ওঠে— বড়ো বড়ো কবিতা পড়ে এমন হয় না। মেঘনাদবধ, ব্রসংহার, পলাশির যুন্ধ, সে-সব যেন ইস্কুলের বই— এমন সত্যিকার না। (খাতা বুকে চাপিয়া) এ খাতা আমি নিয়ে যাব— এ তো আমাকেই লিখেছেন। আমার এমনি আনন্দ হচ্ছে! ইচ্ছে করছে এখনি দিদিকে গিয়ে জড়িয়ে ধরি গে! আহা, দিদি যাকে বিয়ে করছে তাকে নিয়ে যেন খুব খুব খুব সুখে থাকে— যেন চিরজীবন আদরে সোহাগে কাটাতে পারে। (প্রস্থানোদ্যম। পশ্চাতে ফিরিয়া নিমাইকে দেখিয়া) ও মা!

[মুখ আচ্ছাদন

নিমাই। ঠাকর্ন, আমি একথানা খাতা খ্ৰাজতে এসেছিল্ম—(ইন্দ্মতীর দ্রত পলায়ন) জন্ম সহস্র বার আমার সহস্র খাতা হারাক—কবিতার বদলে যা পেয়েছি কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব শকুন্তলা বাঁধা রেখে এমন জিনিস পায় না।

[মহা উল্লাসে প্রস্থান

## তৃতীয় দৃশ্য

### বিবাহসভা

लाकातगा। **भ**ण्य, र्न्न्यर्गन। সानारे

নিবারণ। কানাই! ও কানাই! কী করি বলো দেখি। কানাই গেল কোথায়?

শিবচরণ। তুমি ব্যুস্ত হোয়ো না ভাই। এ ব্যুস্ত হবার কাজ নয়। আমি সমস্ত ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি পাত পাড়া হল কি না দেখে এসো দেখি।

ভূত্য। বাব, আসন এসে পেণচৈছে সেগনলো রাখি কোথায়?

নিবারণ। এসেছে! বাঁচা গেছে। তা সেগ্লো ছাতে—

শিবচরণ। বাসত হচ্ছ কেন দাদা। কী হয়েছে বলো দেখি? কী রে বেটা, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? কাজকর্ম কিছ্ন হাতে নেই না কি। ভূত্য। আসন এসেছে সেগ্নলো রাখি কোথায় তাই জিজ্ঞাসা করছি।

শিবচরণ। আমার মাথায়! একট্ গ্রছিয়ে গাছিয়ে নিজের ব্রন্থিতে কাজ করা, তা তোদের দ্বারা হবে না! চল্ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওরে বাতিগ্লো যে এখনো জনালালে না! এখানে কোনো কাজেরই একটা বিলিব্যবস্থা নেই—সমস্ত বে-বন্দোবস্ত! নিবারণ, তুমি ভাই একট্র ঠান্ডা হয়ে বসো দেখি—বাস্ত হয়ে বেড়ালে কোনো কাজই হয় না। আঃ বেটাদের কেবল ফাঁকি। বেহারা বেটারা স্বাই পালিয়েছে দেখছি—আছা করে তাদের কান্মলা না দিলে—

নিবারণ। পালিয়েছে নাকি! কী করা যায়!

শিবচরণ। বাসত হোয়ো না ভাই—সব ঠিক হয়ে যাবে। বড়ো বড়ো ক্রিয়াকর্মের সময় মাথা ঠান্ডা রাখা ভারি দরকার। কিন্তু এই রেখো বেটার সংখ্য তো আর পারি নে! আমি তাকে পই পই করে বললন্ম, তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লন্চিগ্লো ভাজিয়ো, কিন্তু কাল থেকে হতভাগা বেটার চুলের টিকি দেখবার জো নেই। লন্চি যেন কিছু কম পড়েছে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ। বল কী শিব্ধ! তা হলে তো সর্বনাশ!

শিবচরণ। ভয় কী দাদা! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সে আমি করে নিচ্ছি। একবার রাধ্র দেখা পোলে হয়, তাকে আচ্ছা করে শ্নিয়ে দিতে হবে।

চন্দ্রকান্ত, নিমাই প্রভৃতির প্রবেশ

নিবারণ। আহার প্রস্তুত, চন্দ্রবাব,, কিছ, খাবেন চল,ন। চন্দ্রকানত। আমাদের পরে হবে, আগে সকলের হোক।

শিবচরণ। না না, একে একে সব হয়ে যাক। চলো চন্দর, তোমাদের খাইয়ে আনি। নিবারণ, তুমি কিছু, ব্যুস্ত হোয়ো না, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি। কিল্তু ল্যুচিটা কিছু, কম পড়বে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ। তা হলে কী হবে শিব্!

শিবচরণ। ঐ দেখো! মিছিমিছি ভাব কেন! সে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন কেবল সন্দেশ-গুলো এসে পে'ছিলে বাঁচি। আমার তো বোধ হচ্ছে ময়রা বেটা বায়না নিয়ে ফাঁকি দিলে।

নিবারণ। বল কী ভাই!

শিবচরণ। ব্যুস্ত হোয়ো না, আমি সব দেখে শুনে নিচ্ছি।

শিকলকে ভাকিয়া লইয়া প্রন্থান

## ठेळूर्थ म्भा

#### বাসর-ঘর

বিনোদবিহারী। কমলম্খী ও অন্য স্ত্রীগণ

সম্ম্থবতী পথ দিয়া আহারাথী বর্ষানীগণ যাতায়াত করিতেছে

ইন্দ্মতী। এতক্ষণে ব্রিঝ তোমার মুখ ফ্রটল!

বিনোদবিহারী। আপনার ও-হাতের স্পর্শে বোবার মুখ খুলে যায়, আমি তো কেবল বর। ক্ষান্তমণি। দেখেছিস ভাই, আমরা এতক্ষণ এত চেণ্টা করে একটা কথা কওয়াতে পারল্মনা আর ইন্দুর হাতের কানমলা খেয়ে তবে ওর কথা বেরোল।

প্রথমা। ও ইন্দ্র, তোর কাছে ওর কথার চাবি ছিল না কি! তুই কী কল ঘ্রিয়ে দিলি লো।

দ্বিতীয়া। তা দে ভাই, তবে আর এক পাক দে। ওর পেটে যত কথা আছে বেরিয়ে যাক। (ম্দুফ্বরে) জিগ্রেস কর্-না, আমাদের নাতনিকে লাগছে কেমন—

ইন্দ্রমতী। কী বল ঠাকুরজামাই, তবে আর একবার দম দিয়ে নিই।

কমলম্খী। (মৃদ্বুস্বরে) ইন্দ্র্, তুই আর জনালাস নে ভাই, একট্র থাম্।

ইন্দ্মতী। দিদি, ওর কানে একটা মোচড় দিলেই অমনি তোমার প্রাণে ন্বিগন্থ বৈজে উঠছে কেন? তুমি কি ওর তানপুরোর তার!

প্রথমা। ওলো ও কমল, তোর রকম দেখে তো আর বাঁচি নে। হ্যাঁ লো. এরই মধ্যে ওর কানের পরে তোর এত দরদ হয়েছে! তা ভাবিস নে ভাবিস নে— আমরা ওর দ্বটো কান কেটে নিচ্ছি নে. নিদেন একটা তোর জন্যে রেখে দেব।

চন্দ্রকান্ত। (জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া) দরদ হবে না কেন। আজ থেকে উনি আমাদের বিন্দার কর্ণধার হলেন—সে কর্ণ উনি যদি না সামলাবেন তো কে সামলাবে।

দ্বিতীয়া। ও মিনসে আবার কে ভাই!

ক্ষান্তমণি। (তাড়াতাড়ি) ও বরের ভাই হয়।—ওগো, মশায়, তোমার বিন্দার হয়ে জবাব দিতে হবে না! উনি সেয়ানা হয়েছেন— এখন দিব্যি কথা ফ্র্টেছে। তুমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাও।

চন্দ্রকান্ত। যে আজে, আদেশ পেলেই নির্ভায়ে যেতে পারি। এখন বোধ করি কিছ**্কণ** ঘরে টিকতে পারব।

া প্রহথান

ইন্দ্মতী। না ভাই, এখানে বন্ধ আনাগোনার রাস্তা—বাইরে ঐ দরজাটা দিয়ে আসি।

### উঠিয়া শ্বারের নিকট আগমন

নিমাই। একবার উ'কি মেরে বিন্দার অবস্থাটা দেখে যেতে হচ্ছে।

## ইন্দ্মতীর সম্ম্থে আসিয়া উপস্থিত

ইন্দ্মতী। আপনারা বেশি ব্যুস্ত হবেন না, আপনাদের প্রাণের বন্ধ্বটি জলে পড়েন নি। নিমাই। সেজন্যে আমি কিছ্ব ব্যুস্ত হই নি। আমার নিজের একটা জিনিস হারিয়েছে আমি তারই খোঁজ করে বেড়াচ্ছি।

ইন্দ্মতী। হারাবার মতো জিনিস যেখানে সেখানে ফেলে রাখেন কেন?

নিমাই। সে আমাদের জাতের স্বধর্ম— আমরা সাবধান হতে শিথি নি। সে খাতাটা যদি আপনার হাতে পড়ে থাকে—

ইন্দ্মতী। খাতা? হিসেবের খাতা?

নিমাই। তাতে কেবল খরচের হিসেবটাই ছিল, জমার হিসেবটা যদি বসিয়ে দেন তো আপনার কাছেই থাক্।

ইন্দ্মতী। ছি ছি, আজ আমি কী যে বকাবকি কর্রাছ তার ঠিক নেই। আজ আমার কী হয়েছে!

দ্রুত দ্বার রোধ

## তৃতীয় অঙক

### প্রথম দৃশ্য

#### বাগবাজারের রাস্তা

#### নিমাই

নিমাই। আহা, এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার মনট্রক্কে যেন শ্ব্রে নিচ্ছে—রটিং যেমন কাগজ থেকে কালি শ্বে নেয়। কিন্তু কোন্দিকে সে থাকে এ পর্যন্ত কিছ্ই সন্ধান করতে পারল্বম না। ঐ যে পশ্চিমের জানলার ভিতর দিয়ে একটা সাদা কাপড়ের মতো যেন দেখা গেল— না না, ও তো নয়, ও তো একজন দাসী দেখছি— ও কী করছে। একটা ভিজে শাড়ি শ্বকোতে দিছে। বোধ হয় তাঁরই শাড়ি। আহা, নাগাল পেলে একবার স্পর্শ করে নিতুম। তা হলে এতক্ষণে তাঁর স্নান হল। পিঠের উপরে ভিজে চুল ফেলে সাফ কাপড়িট পরে এখন কী করছেন। একবার কিছ্বতেই কি দেখা হতে পারে না। আমরা কি বনের জন্তু। আমাদের কেন এত ভয়। এত করে এতগ্বলো দেয়াল গেখে এতগ্বলো দরজা-জানলা বন্ধ করে মান্বের কাছ থেকে মান্ষ ল্বকিয়ে থাকে কেন।

### পালকিতে শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। (বেহারার প্রতি) আরে রাখ্ রাখ্। (পালিক হইতে অবতরণ) বেটার তব্ হুশ নেই! দেখো-না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখো-না! যেন খিদে পেয়েছে, এই বাড়ির ইউনাঠগন্লো গিলে খাবে। ছোঁড়ার হল কী? খাঁচার পাখির দিকে বেড়াল যেমন তাকিয়ে থাকে তেমনি করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। রোসো, এবারে ওকে জব্দ করছি—বাবাজি হাতে হাতে ধরা পড়েছেন। হতভাগা কালেজে যাবার নাম করে রোজ বাগবাজারে এসে ঘ্র্ ঘ্র করে। (নিকটে আসিয়া) বাপ্, মেডিকেল কালেজটা কোন্দিকে একবার দেখিয়ে দাও দেখি।

নিমাই। কী সর্বনাশ! এ-যে বাবা!

শিবচরণ। শ্নছ? কালেজ কোন্দিকে! তোমার অ্যানাটমির নোট কি ঐ দেয়ালের গায়ে লেখা আছে। তোমার সমস্ত ডাক্তারি শাস্ত কি ঐ জানলায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝ্লছে। (নিমাই নির্ত্তর) মুখে কথা নেই যে! লক্ষ্মীছাড়া, এই তোর একজামিন! এইখানে তোর মেডিকেল কালেজ!

নিমাই। খেয়েই কালেজে গেলে আমার অস্ব্য করে, তাই একট্বর্খান বেড়িয়ে নিয়ে—

শিবচরণ। বাগবাজারে তুমি হাওয়া খেতে এস? শহরের আর-কোথাও বিশন্ধ বায়্ব নেই! এ তোমার দার্জিলিং সিমলে পাহাড়! বাগবাজারের হাওয়া খেয়ে খেয়ে আজকাল যে চেহারা বেরিয়েছে একবার আয়নাতে দেখা হয় কি। আমি বলি ছোঁড়াটা একজামিনের তাড়াতেই শ্বকিয়ে যাচ্ছে— তোমাকে যে ভূতে তাড়া করে বাগবাজারে ঘোরাচ্ছে তা তো জানত্ম না!

নিমাই। আজকাল বেশি পড়তে হয় বলে রোজ খানিকটা করে একসেসাইজ করে নিই—
শিবচরণ। রাস্তার ধারে কাঠের পাতুলের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার একসেসাইজ
হয়, বাড়িতে তোমার দাঁড়াবার জায়গা নেই!

নিমাই। অনেকটা চলে এসে প্রান্ত হয়েছিল ম তাই একটা বিশ্রাম করা যাচ্ছিল।

শিবচরণ। খ্রান্ত হয়েছিস, তবে ওঠ্ আমার পালাকিতে। যা এখান কালেজ যা। গেরস্তর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে খ্রান্তি দূরে করতে হবে না!

নিমাই। সে কী কথা! আপনি কী করে যাবেন?

শিবচরণ। আমি যেমন করে হোক যাব, তুই এখন পালকিতে ওঠ্। ওঠ্ বলছি।

নিমাই। অনেকটা জিরিয়ে নিয়েছি—এখন আমি অনায়াসে হে'টে যেতে পারব। শিবচরণ। না, সে হবে না—তুই ওঠ্ আমি দেখে যাই—
নিমাই। আপনার যে ভারি কন্ট হবে।
শিবচরণ। সেজন্যে তোকে কিছ্ম ভাবতে হবে না—তুই ওঠ্ পালাকিতে।
নিমাই। কী করি—পালাকিতে ওঠা যাক, আজ সকালবেলাটা মাটি হল।

#### পার্লাক-আরোহণ

শিবচরণ। (বেহারার প্রতি) দেখ্, একেবারে সেই পটলডাঙার কালেজে নিয়ে যাবি, কোথাও থামাবি নে!

[ পালকি লইয়া বেহারাগণ প্রস্থানোন্মুখ

নিমাই। (জনান্তিকে বেহারাদের প্রতি) মির্জাপর চন্দ্রবাব্র বাসায় চল্: তোদের এক টাকা বকশিশ দেব, ছুটে চল্।

[ প্রস্থান

শিবচরণ। আজ আর রুগি দেখা হল না। আমার সকালবেলাটা মাটি করে দিলে। প্রেম্থান

## দ্বিতীয় দৃশ্য

#### চন্দ্রকান্তের বাসা

#### চন্দকান্ত

চন্দ্রকানত। নাঃ! এ আগাগোড়া কেবল ছেলেমানুষি করা হয়েছে। আমার এমন অনুতাপ হচ্ছে! মনে হচ্ছে. যেন আমিই এ-সমসত কান্ডটি ঘটিয়েছি। ইদিকে এত কল্পনা, এত কবিত্ব, এত নাতামাতি, আর বিয়ের দ্ব-দিন না যেতে যেতেই কিছ্ব আর মনে ধরছে না। ওঁদের জন্যে একটি আলাদা জগং ফরমাশ দিতে হবে। একটি শান্তিপ্রের ফিনফিনে জগং- কেবল চাঁদের আলো, ঘ্রুমের ঘোর আর পাগলের পাগলামি দিয়ে তৈরি!

#### নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। কী হচ্ছে চন্দরদা।

চন্দ্রকান্ত। না, নিমাই, তোরা আর বিয়ে-থাওয়া করিস নে।

নিমাই। কেন বলো দেখি - তোমার ঘাড়ে ম্যাল্থসের ভূত চাপল নাকি।

চন্দ্রকান্ত। এখনকার ছেলেরা তোরা মেয়েমান্মকে বিয়ে করবার যোগ্য ন'স। তোরা কেবল লম্বাচওড়া কথা কবি আর কবিতা লিখবি, তাতে যে প্রিথবীর কী উপকার হবে ভগবান জানেন।

নিমাই। কবিতা লিখে পৃথিবীর কী উপকার হয় বলা শস্তু, কিন্তু এক-এক সময়ে নিজের কাজে লেগে যায় সন্দেহ নেই। যা হোক এত রাগ কেন।

চন্দ্রকান্ত। শ্বনেছ তো সমস্তই। আমাদের বিন্বর তাঁর স্ত্রীকে পছন্দ হচ্ছে না। নিমাই। বাস্তবিক, এ রকম গ্রেত্র ব্যাপার নিয়ে খেলা করাটা ভালো হয় নি।

চন্দ্রকান্ত। বিন,টা যে এত অপদার্থ তা কি জানতুম? একটা স্ত্রীলোককে ভালোবাসবার ক্ষমতাট্রকুও নেই? একবার ভেবে দেখ্ দেখি ভাই—একটি বালিকা হঠাং একদিন রাত্রে তার আশৈশব আত্মীয়স্বজনের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করে সমস্ত ইহকাল পরকাল তোমার বাম হস্তে তুলে দিলে আর তার পর্যাদন সঞ্জালবেলা উঠে কিনা তাকে তোমার পছন্দ হল না! এ কি পছন্দর কথা!

নিমাই। সেইজনা তো ভাই, গোড়ায় একবার দেখে শ্বনে নেওয়া উচিত ছিল। তা এখন কী করবে বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। আমি তো আর তার মৃখদর্শন করছি নে। এই নিয়ে তার সংগ্র আমার ভারি ঝগড়া হয়ে গেছে।

নিমাই। তুমি তাকে ছাড়লে সে যে নেহাত অধঃপাতে যাবে।

চন্দ্রকানত। না, তার সংশ্ব আমি কিছ্বতেই মিশছি নে, সে যদি আমার পায়ে ধরে এসে পড়ে তব্ব না। তুমি ঠিক বলেছিলে নিমাই, আজকাল সবাই যাকে ভালোবাসা বলে সেটা একটা স্নায়্ব ব্যামো—হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে ধরে, আবার হঠাৎ ঘাম দিয়ে ছেডে যায়।

নিমাই। সে-সব বিজ্ঞানশাস্তের কথা পরে হবে, আপাতত আমার একটা কাজ করে দিতে হচ্ছে।

চন্দ্রকানত। যে কাজ বল তাতেই রাজি আছি কিন্তু ঘটকালি আর করছি নে।

নিমাই। ঐ ঘটকালিই করতে হবে।

চন্দ্রকানত। (ব্যগ্রভাবে) কী রকম শুনি।

নিমাই। বাগবাজারের চৌধ্রীদের বাড়ির কাদন্বিনী, তার সঙ্গে আমার—

চন্দ্রকাল্ত। (উচ্চস্বরে) নিমাই, তোমারও কবিত্ব! তবে তোমারও স্নায়, বলে একটা বালাই আছে!

নিমাই। তা আছে ভাই। বোধ হয় একটা বেশি পরিমাণেই আছে। অবস্থা এমনি হয়েছে কিছ,তেই একজামিনের পড়ায় মন দিতে পারি নে—শিগগির আমার একটি সম্পতি না করলে—

চন্দ্রকান্ত। ব্রেছে। কিন্তু নিমাই, আমার ঘাড়ে পাপের বোঝা আর চাপাস নে। ভেবে দেখ্, প্রিবীতে জন্মগ্রহণ করে দুর্টি অবলার সর্বনাশ করেছি— একটিকে স্বহস্তে নিয়েছি, আর একটিকে প্রিয় বন্ধুর হাতে সমর্পণ করেছি— আর স্বীহত্যার পাতকে আমাকে লিণ্ড করিস নে।

নিমাই। কিচ্ছ ভেবো না ভাই। এবার যা করবে তাতে তোমার পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত হবে।

চন্দ্রকানত। ভ্যালা মোর দাদা। এ বেশ কথা বলেছিস ভাই। সকাল থেকে মরে ছিল্ম। এখন একট্ প্রাণ পাওয়া গেল। আমি এক্খনি যাচ্ছি। চাদরখানা নিয়ে আসি। অমনি বড়োবউয়ের পরামশটাও জানা ভালো।

প্রস্থান

(অনতিবিলন্দেব ছর্টিয়া আসিয়া) বড়োবউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। এ-সমস্তই কেবল তোদের জন্যে। না, আমি আর তোদের কারো সংশ্য কোনো সম্পর্ক রার্থাছ নে। তোরা পাঁচজনে এসে জর্টিস, আমিও ছেলেমান্রদের সংশ্য মিশে যা মুখে আসে তাই বকি, আর এই-সমস্ত অনর্থ বাধে। আমার চিরকালের ঘরের স্বীটিকেই যদি ঘরে না রাখতে পারব তো তোদের স্বী জর্টিয়ে দিয়ে আমার কী এমন পরমার্থ লাভ হবে বল্ দেখি। না, তোদের কারো সংশ্য আমি আর বাক্যালাপ কর্মছ নে।

### বিনোদবিহারী ও নলিনাকের প্রবেশ

বিনোদবিহারী। চন্দরদা, তুমি আমার উপর রাগ করে চলে এলে ভাই, আমি আর থাকতে পারলুমে না।

চন্দ্রকানত। না ভাই, তোদের উপর কি আমি রাগ করতে পারি। তবে মনে একট্ দ্বঃথ হয়েছিল তা স্বীকার করি।

বিনোদবিহারী। কাঁ করব চন্দরদা। আমি এত চেণ্টা করছি কিছুতেই পেরে উঠছি নে—
চন্দ্রকান্ত। কেন বল্ দেখি। ওর মধ্যে শস্তটা কাঁ। মেয়েমানুষকে ভালোবাসতে পারিস নে?
তুই কি কাঠের পৃতুল।

নলিনাক্ষ। চন্দ্রবাবনে সংগ কিন্তু আমার মতের একট্ও মিল হচ্ছে না। ভালোবাসা কথনো জোর করে হয় না। একটা গান আছে -

ভালোবাসিবে ব'লে ভালোবাসি নে। আমার প্রভাব এই তোমা বই আর জানি নে।

আমি কিন্তু বিন, সম্পূর্ণ তোমার দিকে।

বিনোদবিহারী। নিলন, একট্ থাম্ তুই এই বড়ো দ্বংখের সমগ্ন আর হাসাস নে! চন্দরদা, কী জানি ভাই, একাদিক্রমে প'চিশ বংসরকাল বিয়ে না করে বিয়ে না করাটাই খেন একেবারে মুখ্যুথ হয়ে গেছে। এখন হঠাৎ এই বিয়েটা কিছু,তেই মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পার্রছি নে।

চন্দ্রকান্ত। তোর পায়ে পড়ি বিন, তুই আমার গা ছংয়ে বল্, নিদেন আমার খাতিরে তোর স্ত্রীকে ভালোবাসবি। মনে কর্, তুই আমার বোনকে বিয়ে করেছিস।

নলিনাক্ষ। চন্দ্রবাব্রর এ নিতান্ত অন্যায় কথা! বিন্তর প্রতি উনি—

বিনোদবিহারী। তুই আর জন্মলাস নে নলিন। ব্রেছ চন্দরদা, যা-কিছ্র মনে করবার তা করেছি—তাকে আমি চোখ ব্রুজে পরী অপসরী রুড্ডা তিলোন্তমা বলে কল্পনা করি কিল্তু তাতে ফল পাই নে। তবে সত্যি কথা বলি চন্দর, আসলে হয়েছে কী, আজকাল টাকার বড়ো টানাটানি—বই থেকে কিছ্র পাই নে, দেশে যা বিষয় আছে মামাতো ভাইরা ল্ঠ করে খেলে—নিজে পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে বিষয় দেখা, সে মরে গেলেও পারব না— ওকালতি ব্যাবসা সবে ধরেছি, ঘর থেকে কেবল গাড়িভাড়াই দিচ্ছি। একলা যখন থাকতুম, আমার কোণের ঘরের ভাঙা চৌকিটিতে এসে বসতুম, আপনাকে রাজা মনে হত। এখন নড়তে চড়তে কেবল মনে হয় আমার এই ভাঙা ঘর ছেড়া বিছানাট্রুত্ত বেদখল হয়ে গেছে— আমাকে আর কোথাও ভালো করে ধরে না। নিমাই, তুমি শ্রেন রাগ করছ, কিল্তু একট্র ব্রেঝ দেখো, একটা জ্বতোর মধ্যে দ্বুটো পা ঢোকে না, তা দ্বুই পায়ে যতই প্রন্থ থাক্।

নলিনাক্ষ। বিনু যা বলছে ওর সমস্ত কথাই আমি মানি।

নিমাই। তা হলে তোমার ভালোবাসার অভাব নেই, কেবল টাকার অভাব।

বিনোদবিহারী। কথাটা যে প্রায় একই দাঁড়ায়—

নিমাই। কী বল! কথাটা একই! ভালোবাসাকে তুমি একেবারে উড়িয়ে দিতে চাও—

বিনোদবিহারী। না ভাই, আমি ভালোবাসাটাকে স্নায়্র ব্যামো কিংবা মিথ্যে বলছি নে; আমি বলছি ও জিনিসটা কিছ্ন শোখিন জাতের। ওর বিস্তর আসবাবের দরকার। টানাটানির বাজারে ওকে নিয়ে বড়ো বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। আমি বেশ ব্রুতে পারি, চতুর্দিকটি বেশ মনের মতো হত, ট্রামের ঘড়ঘড় না থাকত, দাসীমাগী ঝগড়া না করত, গয়লা ঠিক নিয়মিত দ্বধ জোগাত এবং দাম না চাইত, মাসাল্ত বাড়িওয়ালা একবার করে অপমান করে না যেত, জজসাহেব বিচারাসনে বসে আমার ইংরিজি ভুল সংশোধন করে না দিত, তা হলে আমিও ক্রমে ক্রমে ভালোবাসতে পারতুম —িকন্তু এখন সংগীত, চাঁদের আলো, প্রেমালাপ, এ কিছ্নুই র্চছে না আমার পটলডাঙার সেই বাসার মধ্যে এ-সম্বত শোখিন জিনিস পর্ষতে পারছি নে।

চন্দ্রকান্ত। ভালোবাসা যে এতবড়ো ফ্লবাব্ তা জানতুম না—কী করেই বা জানব, ওঁর সংগ্যে আমার কথনোই পরিচয় নেই।

নিমাই। ছি ছি বিনোদ, তোমার এতদিনকার কবিত্ব শেষকালে পয়সার থালির মধ্যে গ্রেলে হে!

বিনোদবিহারী। নিমাই, তুমি এমন কথাটা বললে! আমি দ্বর্গন্ধ পরসার কাঙাল! ছোঃ! অভাবকে কি আমি অভাব বলে ডরাই— তা নয়, কিন্তু তার চেহারাটা অতি বিশ্রী, জীর্ণশীর্ণ, মিলন, কুংসিত, কদাকার, হাড়-বের-করা; নিতান্ত গায়ের কাছে তাকে সর্বদা সহ্য হয় না। তার ময়লা হাতে সে প্থিবীর যা-কিছ্ ছোঁয় তাই দাগী হয়ে যায়, তা চাঁদের আলোই বল, আর প্রেয়সীর হাসিই বল। এতদিন আমার টাকা ছিল না, অভাবও ছিল না—বিয়ের পর থেকে দারিদ্রা বলে

একটা কদর্য মড়াখেকো শমশানের কুকুর জিব বের করে সর্বদা আমার চোখের সামনে হ্যাঁহ্যাঁ করে বেডাচ্ছে— তাকে আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি নে। আসল কথা, আমার চারি দিকে আমি একটি সোন্দর্যের সামঞ্জস্য দেখতে চাই—জীবর্নাট বেশ একটি অখণ্ড রাগিণীর মতো হবে, তবে আমার মধ্যে যা-কিছু, পদার্থ আছে তা ভালো করে প্রকাশ পাবে। কিন্তু আমার এই নতুন স্ত্রীর সংগ্র আমার প্রোনো অবস্থার ঠিক সূর মেলাতে পারছি নে, আমার কোনো জিনিস তাঁকে কেমন খাপ খাচ্ছে না, আর তাই ক্রমাগত আমাকে ছ্ব্রুচের মতো বি ধছে। থাকত যদি আরব্য উপন্যাসের একটি পোষা দৈত্য, স্ত্রী ঘরে পদার্পণ করলেন অর্মান একটি কিংকরী সোনার থালে হ্যামিল্টনের দোকানের সমস্ত ভালো ভালো গয়না এনে তাঁর পায়ের কাছে রেথে গেল, দ্ব-জন দাসী বসবার ঘরে মছলন্দ বিছিয়ে চামর হাতে করে দুই দিকে দাঁড়াল, চারি দিক থেকে সংগীত উঠছে, বাগান থেকে ফ্রলের গন্ধ আসছে—যেদিকে চোখ পড়ছে তক-তক ঝক-ঝক করছে—সে হলে একরকম হত— আর এই এক জীর্ণ ঘরে ছেড়া মাদ্ররে উঠতে-বসতে লজ্জিত হয়ে আছি! যা বলিস ভাই, স্ত্রীর কাছে মান রাখতে সকলেরই সাধ যায়, এমন-কি, সেইজন্যে মন্ত্র বলে গেছেন স্ত্রীর কাছে মিথ্যা বলতে পাপ নেই। তা ভাই, মিথ্যা কথা দিয়ে যদি আমার পটলডাঙার বাসাটা ঢেকে ফেলতে পারত্ম, আমার বর্তমান অবস্থা আগাগোড়া গিলটি করে দিতে পারত্ম, তা হলে মিথ্যে আমার মুখে বাধত না- কিন্তু এতখানি ছে'ড়া বেরিয়ে পড়ছে যে কেবল কথা দিয়ে আর রিফা চলে না। এখন এ অবস্থায় সে কি আমাকে মনে মনে শ্রান্থা করতে পারে। আমার মধ্যে যেট্রকু পদার্থ আছে সে কি আমি তার কাছে প্রকাশ করতে পেরেছি। আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই সে আমাকে কী হীনতার মধ্যে দেখছে বলো দেখি। তুমি কি বল এ অবস্থায় মানুষের বসে বসে প্রেমালাপ করতে শাথ যায়। এই তো ভাই আমার যেরকম স্বভাব তা খুলে বলল্ম, খুব যে উচ্চুদরের বীরত্বময় মহত্বপূর্ণ তা নয় - কিন্তু উ'চু নিচু মাঝারি এই তিন রকমেরই মানুষ আছে, ওর মধ্যে আমাকে যে দলেই ফেল আমার আপত্তি নেই— কিন্তু ভুল বুঝো না।

চন্দ্রকালত। তোমার সংখ্যে বক্তৃতায় কে পারবে বলো। যা হোক, এখন কর্তব্য কী বলো দেখি। বিনোদবিহারী। আমি তাঁকে তাঁর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকানত। তুমি নিজে চেণ্টা করে? না তিনি রাগ করে গেছেন?

বিনোদবিহারী। না, আমি তাঁকে একরকম ব্রবিয়ে দিল্লম—

চন্দ্রকানত। যে, এখানে তিনি টি কৃতে পারবেন না! তুমি সব পার। যদি বন্ধ্রত্ব রাখতে চাও তো ও-আলোচনায় আর কাজ নেই, তোমার যা কর্তব্য বোধ হয় তুমি কোরো। নিমাই ভাই, তোমার সে-কথাটা মনে রইল— আগে একবার নিজের শ্বশ্রবাড়িটা ঘ্ররে আসি, তার পরে বেশ উৎসাহের সংখ্য কাজটায় লাগতে পারব। বিন্র, আজ আমার মনটা কিছ্র অস্থির আছে, আজ আর থাকতে পারছি নে— কাল তোমার বাসায় একবার যাওয়া যাবে।

্র প্রস্থান

নলিনাক্ষ। চলো ভাই বিন্, আমরা দ্বজনে মিলে গোলদিঘির ধারে বেড়াতে যাইগে। বিনোদবিহারী। আমার এখন গোলদিঘি বেড়াবার শখ নেই নলিন। সেখানে যখন যাব একেবারে দড়ি-কলসি হাতে করে নিয়ে যাব।

নিলনাক্ষ। কেন ভাই, অনর্থক তুমি ওরকম মন খারাপ করে রয়েছ? একে তো এই পোড়া সংসারে যথেণ্ট অসম্থ আছে তার পরে আবার—

বিনোদবিহারী। বন্ধ্ব লাগলে আরো অসহ্য হয়ে ওঠে।

নলিনাক্ষ। কী করলে তোমার দশ্ধ হৃদয়ে আমি একট্বর্থান সাল্বনা দিতে পারি ভাই।

বিনোদবিহারী। নিলন, তোর দুর্টি পায়ে পড়ি আমাকে সান্ত্রনা দেবার জন্যে এত অবিশ্রাম চেষ্টা করিস নে, মাঝে মাঝে একট্ব একট্ব হাঁপ ছাড়তে দিস!

নিলনাক্ষ। তুমি এখন কোথায় যাচছ? বিনোদবিহারী। বাডি যাচিছ। র্নালনাক্ষ। তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাই। এখন তুমি সেখানে একলা, মনে করছি কিছ্ দিন তোমার সঙ্গে একত থেকে—

বিনোদবিহারী। না না, আমি শীঘ্রই আমার স্ত্রীকে ঘরে আর্নাছ—র্নালন, আজ ভাই তুমি চন্দরকে নিয়ে গোলদিঘিতে বেড়াতে যাও— আমাকে একট্র ছ্বটি দিতেই হচ্ছে।

নলিনাক্ষ। (সনিশ্বাসে) তবে বিদায় ভাই! কিল্তু এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, যাঁদের তুমি তোমার প্রাণের বল্ধ্ব বলে জান, তাঁরা তোমাকে হয়তো এক কথায় ত্যাগ করতে পারেন কিল্তু নলিনাক্ষ তোমাকে কখনোই ছাড়বে না।

বিনোদবিহারী। সে আমি খুবই জানি নিলন। নিলনাক্ষ। আর এটা নিশ্চয় মনে রেখো, তুমি যা কর আমি তোমার পক্ষে আছি।

প্রস্থান

## দ্বিতীয় দৃশ্য

# নিবারণের অন্তঃপর্র ইন্দুমতী ও কমলমূখী

কমলমন্থী। না ভাই ইন্দ্র, ওরকম করে তুই বলিস নে। তুই যতটা বাড়িয়ে দেখছিস আসলে ততটা কিছনু নয়--

ইন্দ্মতী। না, তা কিছ্ নয়! তিনি অতি উত্তম কাজ করেছেন— বাঙালির ঘরে এতবড়ো মহাপ্রর্য আর জন্মগ্রহণ করেন নি— ওঁর মহত্ত্বের কথা সোনার জলে ছাপিয়ে কপালে মেরে ওঁকে একবার ঘরে ঘরে দেখিয়ে আনলে হয়। দিদি, এই ক-দিনে তোর ব্দিধ খারাপ হয়ে গেছে। তুই কি বলতে চাস আমাদের বিনোদবাব্ব ভারি উদার স্বভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

কমলমন্থী। তুই ভাই সব কথা বড়ো বেশি বাড়িয়ে বালস, ওটা তোর একটা দোষ ইন্দ্। একবার ভালো করে ভেবে দেখ্ দেখি, হঠাৎ একজন লোককে বলা গেল আজ থেকে তুমি অমনুক লোকটাকে ভালোবাসবে, সে যদি অমনি তক্খনি ঘোড়ায় চড়ে আদেশ পালন করতে না পারে তা হলে তাকে কি দোষ দেওয়া যায়। বিয়ের মন্তর সতিয় যদি ভালোবাসার মন্তর হত তা হলে খেমাপিসির এমন দুদশা কেন, তা হলে বিরাজদিদি এতকাল কেশে মরছেন কেন।

ইন্দ্মতী। ভাই, তোকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। বিয়ের মন্তর যে ভালোবাসার মন্তর নয় তা কে বলবে। আচ্ছা দিদি, এক রান্তিরে তোর এত ভালোবাসা জন্মাল কোথা থেকে— বিয়ে হলে কী রকম মনে হয় আমাকে সতিয় করে বল্ দেখি।

কমলম্খী। কী জানি, বিয়ের পরেই মনে হয়, বিধাতা সমস্ত জগং থেকে একটি মান্রকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে তার সমস্ত স্থদ;থের ভার আমার উপর দিলেন— আমি তাকে দেখব, সেবা করব, যত্ন করব, তার সংসারের ভার লাঘব করব, আর-সকলের কাছ থেকে তার সমস্ত দোষ-দ্বলতা আবরণ করে রেখে দেব। এইমাত্র যে তাকে বিয়ে করল্ম তা মনে হয় না; মনে হয় আজন্ম কাল এবং জন্মাবার পূর্বে থেকে এই একমাত্র মান্বের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হয়েছিল—

ইন্দ্মতী। তোর যদি এতটা হল, তো বিনোদবাব্র হয় না কেন?

কমলম্খী। তুই ব্বিস নে ইন্দ্ ওরা যে প্রর্যমান্ষ। আমাদের এক ভাব ওদের আর-এক ভাব। জানিস নে, মার কোলে ছেলেটি হ্বামান্তই সে কালোই হোক আর স্কুদ্রই হোক তাকে সেই ম্হ্রত থেকে ভালোবাসতে না পারলে এ সংসার চলে না— তেমনি স্থার অদ্থেট যে-স্বামীই জোটে তক্খনি যদি সে তাকে ভালোবাসতে না পারে তা হলে সে স্থারই বা কী দশা হয় আর এই প্থিবীই বা টেকে কী করে। মেয়েমান্ধের ভালোবাসা সব্র করতে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেন নি। প্রেষমান্ষ রয়ে বসে অনেক ঠেকে অনেক ঘা খেয়ে তার পরে ভালো-বাসতে শেখে, ততদিন প্থিবী সব্র করে থাকে, কাজের ব্যাঘাত হয় না।

ইন্দমেতী। ইস! কী সব নবাব! আচ্ছা, দিদি তুই কি বলিস নিমে গয়লার সংগে আজই বিদি আমার বিয়ে হয় অমনি কাল ভোর থেকেই তাড়াতাড়ি তার চরণদ্বটো ধরে সেবা করতে বসে বাব—মনে করব, ইনি আমার চিরকালের গয়লা, আমার পূর্ব জন্মের গয়লা, বিধাতা এংকে এবং এংর অন্য গোর্ব্বিকিক গোয়ালস্কুধ আমারই হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন।

কমলম্থী। ইন্দ্ৰ, তুই কী যে বকিস আমি তোর সংগ পেরে উঠি নে! নিমে গয়লাকে তুই বিয়ে করতে যাবি কেন— সে একে গয়লা তাতে আবার তার দুই বিয়ে।

ইন্দ্মতী। আচ্ছা, না হয় নিমে গয়লা নাই হল— পৃথিবীতে নিমাইচন্দ্রের তো অভাব নেই। কমলম্বী। তা, তোর অদ্ভেট যদি কোনো নিমাই থাকে তা হলে অবশ্যি তাকে ভালোবাসবি—

ইন্দ্মতী। কক্খনো বাসব না! আছা, তুমি দেখো। বিয়ে করেছি বলেই যে অমনি তার পরদিন থেকে নিমাই নিমাই করে খেপে বেড়াব আমাকে তেমন মেয়ে পাও নি। আমি দিদি, তার মতন
না ভাই! তোরা ঐরকম করিস বলেই তো প্র্রুষগ্লেরে দেমাক বেড়ে যায়। নইলে তাদের আছে
কী? যেমন ম্তি তেমনি স্বভাব! সাধে তাদের পায়া ভারী হয়— তোদের যে সেই পায়ে তেল
দিতে একদন্ড তর সয় না। তুই হাসছিস দিদি, কিন্তু আমি সত্যি বলছি, ঐ দাড়িম্খগ্লো না
হলে কি আর আমাদের একেবারে চলে না। কেন ভাই, তোতে আমাতে তো বেশ ছিল্ম। আমাদের
কিসের অভাব ছিল। মাঝখানে একজন অপরিচিত প্রের্ব এসে আমাদের অপমান করে যায়
কেন। যেন আমরা ওঁদের বাড়ির বাগানের বেগ্নন, ইচ্ছে করলেই তুলে নিতে পারেন, ইন্ছ করলেই
ফেলে দিতে পারেন। আছা, মনে কর্না, আমিই তোর স্বামী। আমি তোকে যত যত্ন করব, যত
ভালোবাসব, তোর সাতগণ্ডা গোঁফদাডি তেমন পারবে না।

কমলমূখী। আসলে জানিস ইন্দ্র, ওদের না হলে আমাদের চলতে পারে কিন্তু আমাদের না হলে প্রব্নুষমান্ব্যের চলে না, সেইজ্ন্যে ওদের আমরা ভালোবাসি। ওরা নিজের যত্ন নিজে করতে জানে না— ওদের সর্বদা সামলে রাখবার এবং দেখবার লোক একজন চাই। মনে হয়, যেন আমাদের চেয়ে ওদের ঢের বেশি জিনিসের দরকার, ওদের মস্ত শরীর, মস্ত খিদে, মস্ত আবদার। আমাদের সব তাতেই চলে যায়, ওদের এক্ট্র কিছু হলেই একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে। আমাদের মতো ওদের এমন মনের জাের নেই— ওরা এত সহ্য করতে পারে না। সেইজন্যেই তাে ওদের এতটা বেশি ভালোবাসতে হয়, নইলে ওদের কী দশা হত।

#### নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। মা, তোমাকে দেখলে আমি চোখের জল রাখতে পারি নে। আমার মার কাছে আমি অপরাধী—তোমার কাছে আমার দাঁড়ানো উচিত হয় না।

কমলম্খী। কাকা, আপনি অমন করে বলবেন না, আমার অদ্ভেট যা ছিল তাই হয়েছে — ইন্দ্রেতী। বাবা, আসলে যার অপরাধ তাকে কিছ্ব না বলে তার অপরাধ তোমরা পাঁচজনে কেন ভাগ করে নিচ্ছ আমি তো ব্রুতে পারি নে।

নিবারণ। থাক্ মা, সে-সব আলোচনা থাক্—এখন একটা কাজের কথা বলি, কমল, মন দিয়ে শোনো। তোমাকে এতদিন গরিবের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে এসেছি, সে-কথাটা ঠিক নয়। তোমার বাপের বিষয়সম্পত্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না— আমারই হাতে সে-সমস্ত আছে—ইতিমধ্যে অনেক টাকা জমেছে এবং স্কুদেও বেড়েছে। তোমার বাপ বলে গিয়েছিলেন তোমার কুড়ি বংসর বয়স হলে তবে এই সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তোমার হাতে দেওয়া হয়। তাঁর আশংকা ছিল পাছে তোমার বিষয়ের লোভে কেউ তোমাকে বিবাহ করে, তার পরে মদ খেয়ে অসং বায় করে উড়িয়ে দেয়! তোমার বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বিষয় পেলে তুমি তার ইছামত ব্যবহার করতে পারবে। যদিও তোমার

সে বয়স হয় নি, কিন্তু স্বৃন্ধিতে তোমার সমান আর কে আছে মা! অতএব তোমার সমস্ত বিষয় তুমি এখনই নাও। খ্ব সম্ভব তা হলে তোমার স্বামীও তোমার কাছে আপনি এসে ধরা দেবে।

ইন্দুমতী। (কানে কানে) বেশ হয়েছে ভাই, এইবার তুই খ্ব জব্দ করে নিস!

কমলম্বা। কাকা, তাঁকে আপনি এ সংবাদ দেবেন না। আর, এ কথাটা যাতে কেউ টের না পায় আপনাকে তাই করতে হবে।

নিবারণ। কেন বলো দেখি মা।

কমলম্খী। একট্ কারণ আছে। সমস্তটা ভেবে আপনাকে পরে বলব।

নিবারণ। আচ্ছা।

[ প্রস্থান

ইন্দুমতী। তোর মতলবটা কী আমাকে বল্তো।

ক্মলম্খী। আমি আর-একটা বাড়ি নিয়ে ছম্মবেশে ওঁর কাছে অন্য স্ত্রীলোক বলে পরিচয় দেব।

ইন্দ্মতী। সে তো বেশ হবে ভাই। তা হলে আবার তোর সংশ্যে তার ভাব হবে। ওরা ঠিক নিজের স্বীকে ভালোবেসে সম্থ পায় না। কিন্তু বরাবর রাখতে পারবি তো?

কমলমূখী। বরাবর রাখবার ইচ্ছে তো আমার নেই বোন--

ইন্দ্মতী। ফের আবার এক দিন স্বামী-স্ত্রী সাজতে হবে নাকি।

ক্মলমুখী। হাঁ ভাই, যতদিন য্বনিকাপতন না হয়।

## তৃতীয় দুশ্য

#### নিমাইয়ের ঘর

## নিমাই ও শিবচরণ

শিবচরণ। এই ব্র্ড়োবয়েসে তুই যে একটা সামান্য বিষয়ে আমাকে এত দ্বঃখ দিবি তা কে জানত।

নিমাই। বাবা, এটা কি সামান্য বিষয় হল।

শিবচরণ। আরে বাপ্য, সামান্য না তো কী। বিয়ে করা বই তো নয়। রাস্তার মুটেমজ্বর-গ্রুলোও যে বিয়ে করছে। ওতে তো খুব বেশি ব্রুদ্ধি খরচ করতে হয় না, বরণ্ড কিছু টাকা খরচ আছে, তা সেও বাপমায়ে জোগায়। তুই এমন ব্রুদ্ধিমান ছেলে, এতগ্রুলো পাস করে শেষকালে এইখানে এসে ঠেকল?

নিমাই। আপনি তো সব শ্লেছেন— আমি তো বিয়ে করতে অসম্মত নই-

শিবচরণ। আরে, তাতেই তো আমার ব্রুবতে আরো গোল বেধেছে। যদি বিয়ে করতেই আপত্তি না থাকে তবে না হয় একটাকে না করে আর-একটাকেই কর্নাল। নিবারণকে কথা দিয়েছি— আমি তার কাছে মুখ দেখাই কী করে।

निमारे। निवात्रवावन्तक जाला करत वृत्तिरः वललारे नव-

শিবচরণ। আরে, আমি নিজে ব্রথতে পারি নে. নিবারণকে বোঝাব কী। আমি যদি তোর মাকে বিয়ে না করে তোর মাসিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব মুখে আনতুম, তা হলে তোর ঠাকুরদাদা কি আমার দুখানা হাড় একত্র রাখত। পড়েছিস ভালোমানুষের হাতে—

নিমাই। শ্রেনিছি আমার ঠাকুরদামশায়ের মেজাজ ভালো ছিল না—

শিবচরণ। কী বলিস বেটা! মেজাজ ভালো ছিল না! তোর বাবার চেয়ে তিন-শো গ্রেণ ভালো ছিল! কিছু বলি নে বলে বটে!—সে যা হোক, এখন যা হয় একটা কথা ঠিক করেই বল্। নিমাই। আমি তো বরাবর এক কথাই বলে আসছি।

শিবচরণ। (সরোষে) তুই তো বলছিস এক কথা। আমিই কি এক কথার বেশি বলছি। মাঝের থেকে কথা যে আপনিই দ্বটো হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন নিবারণকে বলি কী। তা সে যা হোক, তুই তা হলে নিবারণের মেয়ে ইন্দ্রমতীকে কিছ্বতেই বিয়ে কর্রাব নে? যা বলবি এক কথা বল্।

নিমাই। কিছুতেই না বাবা।

শিবচরণ। একমাত্র বাগবাজারের কাদন্দিননীকেই বিয়ে কর্রাব? ঠিক করে বলিস।

নিমাই। সেইরকমই স্থির করেছি—

শিবচরণ। বডো উত্তম কাজ করেছ—এখন আমি নিবারণকে কী বলব?

নিমাই। বলবেন, আপনার অবাধ্য ছেলে তাঁর কন্যা ইন্দ্রমতীর যোগ্য নয়।

শিবচরণ। কোথাকার নির্লেজ্জ! আমাকে আর তোর শেখাতে হবে না। কী বলতে হবে তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবে ওর আর কিছুতেই নড়চড হবে না?

নিমাই। না বাবা, সেজন্যে আপনি ভাববেন না।

শিবচরণ। আরে ম'ল! আমি সেইজন্যেই ভেবে মর্রাছ আর-কি। আমি ভাবছি, নিবারণকে বলি কী!

## চতুর্থ অঙক

প্রথম দৃশ্য

স্মুদজ্জত গৃহ

#### বিনোদ্বিহারী

বিনোদবিহারী। এরা বেছে বেছে এত দেশ থাকতে আমাকে উকিল পাকড়ালে কী করে আমি তাই ভাবছি। আমার অদৃষ্ট ভালো বলতে হবে। এখন টি'কতে পারলে হয়। যখন মেয়ে প্রভু তখন একটা একটা আশা হয়- একবার কোনো সাযোগে মনটি জোগাড করতে পারলে স্থায়িত্ব সম্বর্ল্থ আর কোনো ভাবনা নেই। তা বলি, দ্বীলোকের থাকবার স্থান এই বটে। ওরা যে রানীর জাত, দারিদ্রা ওদের আদবে শোভা পায় না। পুরুষমানুষ জন্মগরিব— সাজসভ্জা ঐশ্বর্য অলংকার আমাদের তেমন মানায় না। সেইজন্যই তো লক্ষ্মী যেমন সৌন্দর্যের দেবতা তেমনি ধনের দেবতা। শিবটা হল ভিক্ষ্ক আর দুর্গা হলেন অন্নপূর্ণা। মেয়েমানুষ একেবারে ভরা ভাত্যারের মাঝখানে এসে দাঁড়াবে চারি দিক ঝলসে দেবে—কোথাও যে কিছু অভাব আছে তা কারো চোথে পড়বে না, মনে থাকবে না। আর আমরা গোলাম ওঁদের জন্যে দিনরাত্রি মজুরি করে মরব। বাস্তবিক, ভেবে দেখতে গেলে পরেষরা যে এত বেশি খেটে মরে সে কেবল মেয়েরা খাটবার জন্যে হয় নি বলে— পাছে ওঁদেরও খাটতে হয়, সেইজন্যে পুরুষকে পুরুষ আর মেয়ে দুয়ের জন্যেই একলা খেটে দিতে হয় —এইজনোই প্রব্রুষের চেহারা এবং ভাবখানা এমন চোয়াড়ের মতো— কেবল খেটে খাবার উপযুক্ত —খাট্বনির মতো এমন আর-কিছ্ব তাকে শোভা পায় না। রানী বসন্তকুমারীকে বোধ করি এই অতুল ঐশ্বর্যেরই উপযুক্ত দেখতে হবে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি তাঁর এমন একটি মহিমা আছে যে, তাঁর পায়ের নীচে পৃথিবী নিজের ধঃলোমাটির জন্যে ভারি অপ্রতিভ হয়ে পড়ে আছে। কী করবে, বেচারার নডে বসবার জায়গা নেই।

#### ঘোমটা পরিয়া কমলম,খীর প্রবেশ

যা মনে করেছিল্ম তাই বটে। আহা, মুখটি দেখতে পেলে বেশ হত।— আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

क्रमलभू थी। शाँ। आर्थान त्वाध रय़ आभात अवस्था मवरे जातन।

বিনোদবিহারী। কিছ্ম কিছ্ম শন্মেছি।— গলাটা যে তারই মতন শোনাচ্ছে। সব মেয়েরই গলা প্রায় একরকম দেখছি। কিন্তু তার চেয়ে কত মিষ্টি!

কমলম্খী। আমার প্রব্ধ অভিভাবক কেউ নেই—বিবাহ করি নি পাছে স্বামী আমার চেয়ে আমার বিষয়সম্পত্তির বেশি আদর করেন—পাছে শাঁসট্বুকু নিয়ে আমাকে খোলার মতো ফেলে দেন।

বিনাদিবিহারী। আপনি আমাকে বৈষয়িক পরামশের জন্যে ডেকেছেন অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলা আমার উচিত হয় না; কিন্তু মান্বের মানসিক বিষয়েও আমার কিছ্ অভিজ্ঞতা আছে। আপনি বোধ হয় শ্বনে থাকবেন আমি অবসরমত কিঞ্চিৎ সাহিত্যচর্চাও করে থাকি। আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে আপনি যেরকম ভাবছেন ওটা আপনার ভুল। যেমন বোঁটার সংখ্যা ফ্বল তেমনি ধনের সংখ্যা স্বানী। অর্থাৎ ধন থাকলে স্বানীকে গ্রহণ করবার স্বাবিধা হয়— নইলে তাকে বেশ স্বাচার্র্পে ধরে রাখবার স্ব্যোগ হয় না। অনেক সময় বোঁটা নেই বলে ফ্বল হাত থেকে পড়ে যায়, কিন্তু এতবড়ো অরসিক ম্খ কে আছে যে ফ্বল ফেলে দিয়ে বোঁটাটি রেখে দেয়!

কমলম্খী। আমি প্রর্ষজাতকে ভালো চিনি নে, কাজেই সাহস পাই নে। যাই হোক, সংসারকার্যে প্রব্ধেরা যতই অনাবশ্যক হোক বিষয়কর্ম তাদের না হলে চলে না। তাই আমি আমার সমস্ত বিষয়সম্পত্তির অধ্যক্ষতার ভার আপনার উপর দিতে ইচ্ছে করি—

বিনোদবিহারী। আমার প্রাণপণ সাধ্যে আমি আপনার কাজ করে দেব। সে যে কেবল বেতনের প্রত্যাশায়, অনুগ্রহ করে তা মনে করবেন না। আমাকে কেবলমাত্র আপনার ভৃত্য বলে জানবেন না, আমি—

কমলম্খী। না না, আপনি ভৃত্যের ভাবে থাকবেন কেন—আপনাকে আমার বন্ধ্বস্বর্প জ্ঞান করব— আপনি মনে করবেন যেন আপনারই কাজ আপনি করছেন—

বিনোদবিহারী। তার চেয়ে ঢের বেশি মনে করব— কারণ, এ পর্যন্ত কথনো আপনার কাজে আপনি যথেন্ট মন দিই নি। নিজের স্বার্থরক্ষার চেয়ে উচ্চতর মহন্তর কর্তব্য যেমনভাবে সম্প্রম করতে হয় আমি তেমনি ভাবে কাজ করব— দেবতার কাজ যেমন প্রাণপণে—

কমলম্খী। না, না, আপনি অতটা বেশি কিছ্ ভাববেন না। আমার সম্পত্তি আপনি দেবোত্তর সম্পত্তি মনে করবেন না। কেবল এইট্রকু মনে করলেই যথেষ্ট হবে যে, একজন অনাথা অবলা একান্ত বিশ্বাসপূর্বক আপনার হাতে তার যথাসবিদ্ব সমপ্রণ করছে—

বিনোদবিহারী। আপনি আমার উপর এই বিশ্বাস স্থাপন করে আমাকে যে কতখানি অন্ত্রহ করলেন তা আমি বলতে পারি নে। আপনাকে তবে সাঁত্য কথা বালি, আমি নিতান্ত একটা লক্ষ্মী-ছাড়া অকর্মণ্য লোক, বোধ হয় শ্না অহংকারে ফ্ললে উঠে স্রোতের ফেনার মতো মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেবল ভেসে ভেসে বেড়াতুম— আপনার এই বিশ্বাসে আমাকে মান্য করে তুলবে, আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য হবে— আমি—

কমলম্খী। আপনি এত কথা কেন বলছেন আমি ব্রুতে পারছি নে—আমার এ অতি সামান্য কাজ—এর সঙ্গে আপনার জীবনের উদ্দেশ্যের যোগ কী?

বিনাদিবিহারী। কাজ যেমনই হোক-না, আপনাদের বিশ্বাস আমাদের যে কত বল দেয় তা আপনারা জানেন না। এই একজন অজ্ঞাত অপরিচিত প্রবৃষের প্রতি আপনি যে এমন অসন্দিশ্ধভাবে নির্ভার স্থাপন করলেন এজন্যে আপনাকে কখনোই এক মৃহ্তের জন্যও একতিল অনুতাপ করতে হবে না।

কমলম্খী। আপনার কথায় আমি বড়ো নিশ্চিন্ত হল্ম। আমার একটা মৃদ্ত ভার দ্রে হল। আপনাকে আর বেশিক্ষণ আবন্ধ করে রাখতে চাই নে, আপনার বোধ করি অনেক কাজ আছে—

বিনোদবিহারী। না, না, সেজন্যে আপনি ভাববেন না। আমার সহস্র কাজ থাকলেও সমস্ত পরিত্যাগ করে আমি—

কমলমূখী। তা হলে আমার কর্মচারীদের কাছ থেকে আপনি সমস্ত বুঝে পড়ে নিন। নিবারণবাবু এখনই আসবেন, তিনি এলে তাঁর কাছ থেকেও অনেকটা জেনেশ্বনে নিতে পারবেন। বিনোদবিহারী। নিবারণবাবু:

কমলম্খী। আপনি তাঁকে চেনেন বোধ হয়, কারণ তিনিই প্রথমে আপনার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ করে দিয়েছেন।

বিনোদবিহারী। (স্বগত) ছি ছি ছি, বড়ো লঙ্জা বোধ হচ্ছে। আমি কালই আমার স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আসব। এখন তো আমার কোনো অভাব নেই।

কমলমুখী। তবে আমি আসি।

शस्त्राम

বিনাদবিহারী। না, এরকম স্ত্রীলোক আমি কখনো দেখি নি। কেমন বৃদ্ধি, কেমন বেশ আপনাকে আপনি যেন ধারণ করে রেখেছেন। জড়োসড়ো নিবোধ কাঁচুমাচুভাব কিচ্ছু, নেই, অথচ কেমন সলজ্জ সসম্প্রম ব্যবহার। আমার মতো একজন অপরিচিত প্র্রুমের প্রতি এতটা পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভারের কথা বললেন অথচ সেটা কেমন স্বাভাবিক সরল শ্নতে হল— কিছুমাত বাড়াবাড়ি মনে হল না। এইরকম স্ত্রীলোক দেখলে প্রুর্বগ্লোকে নিতানত আনাড়ি জড়ভরত মনে হয়। এই দুটি-চারটি কথা কয়েই মনে হচ্ছে যেন ওঁর সংগ্গে আমার চিরকালের জানাশোনা আছে— যেন ওঁর কাজ করা, ওঁর সেবা করা আমার একটা প্রম কর্তব্য। কিন্তু নিবারণবাব্র সংগ্ রানীর আলাপ আছে শ্নে আমার ভয় হচ্ছে পাছে আমার স্ত্রীর কথা সমস্ত শ্নতে পান। ছি ছি, সে বড়ো লঙ্জার বিষয় হবে। উনি হয়তো ঠিক আমার মনের ভাবটা ব্রুতে পারবেন না, আমাকে কী মনে করবেন কে জানে। আমি আজই নিবারণবাব্র বাড়ি গিয়ে আমার স্ত্রীকে নিয়ে আসব।

## · দিবতীয় দুশ্য

## কমলমুখীর গৃহ

## নিবারণ ও কমলমুখী

কমলম্বা। আমার জন্যে আপনি আর কিছ্ ভাববেন না— এখন ইন্দ্র এই গোলটা চুকে গোলেই বাঁচা যায়!

নিবারণ। তাই তো মা, আমাকে ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিরেছে। আমি এদিকে শিব্ব ভাস্ভারের সংশ্যে কথাবার্তা একরকম স্থির করে বসে আছি, এখন তাকেই বা কী বলি, ললিত চাট্বজ্যেকেই বা কোথায় পাওয়া যায়, আর সে বিয়ে করতে রাজি হয় কি না তাই বা কে জানে।

কমলম্খী। সেজন্যে ভাববেন না কাকা। আমাদের ইন্দ্রফে চোখে দেখলে বিয়ে করতে নারাজ হবে এমন ছেলে কেউ জন্মায় নি।

নিবারণ। ওদের দেখাশ্বনা হয় কী করে।

কমলমুখী। সে আমি সব ঠিক করেছি।

নিবারণ। তুমি কী করে ঠিক করলে মা।

কমলম্খী। আমি ওঁকে বলে দিয়েছি ওঁর সনদত বন্ধ্কে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে। তা হলে

সেইসং গে ললিতবাব ও আসবেন, তার পর একটা কোনো উপায় বের করা যাবে। নিবারণ। তা সব যেন হল, আমি ভাবছি শিব কে কী বলব। কমলম খী। ঐ উনি আসছেন। আমি তবে যাই।

প্রস্থান

#### বিনোদ্বিহারীর প্রবেশ

বিনোদবিহারী। এই যে, আমি এখনই আপনার ওখানেই যাচ্ছিল্ম। নিবারণ। কেন বাপন্ন, আমার ওখানে তো তোমার কোনো মক্কেল নেই।

বিনোদ্বিহারী। আজে, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না— আপনি ব্রুতেই পারছেন—

নিবারণ। না বাপ<sup>-</sup>্, আমি এখনকার কিছ্ন্ই ব্রঝতে পারি নে—একট্র পরিষ্কার করে খ্লে না বললে তোমাদের কথাবার্তা রকমসকম আমার ভালোর্প ধারণা হয় না।

বিনোদবিহারী। আমার দ্বী আপনার ওখানে আছেন—

নিবারণ। তা অবশ্য- তাঁকে তো আমরা ত্যাগ করতে পারি নে-

বিনোদবিহারী। আমার সমসত অপরাধ ক্ষমা করে তাঁকে যদি আমার ওখানে পাঠিয়ে দেন— নিবারণ। বাপত্ন, আবার কেন পালকিভাড়াটা লাগাবে?

বিনোদবিহারী। আপনারা আমাকে কিছ্ম ভুল ব্যুঝছেন। আমার অবস্থা খারাপ ছিল বলেই আমার স্বাকৈ আপনার ওখানে পাঠিয়েছিল্ম, নইলে তাঁকে ত্যাগ করবার অভিপ্রায় ছিল না। এখন আপনারই অন্ত্রহে আমার অবস্থা অনেকটা ভালো হয়েছে—এখন অনায়াসে—

নিবারণ। বাপ্র, এ তো তোমার পোষা পাখি নয়। সে যে সহজে তোমার ওখানে যেতে রাজি হবে এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদবিহারী। আপনি অন্মতি দিলে আমি নিজে গিয়ে তাঁকে অন্নয়-বিনয় করে নিয়ে আসতে পারি।

নিবারণ। আচ্ছা, সে বিষয়ে বিবেচনা করে পরে বলব।

[ প্রস্থান

বিনোদবিহারী। বুড়োও তো কম একগগ্নে নয় দেখছি। যা হোক, এ পর্যান্ত রানীকে কিছু বলে নি বোধ হয়।

#### চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

বিনোদবিহারী। কী হে চন্দর।

চন্দ্রকানত। আর ভাই, মহা বিপদে পড়েছি।

বিনোদবিহারী। কেন, কী হয়েছে।

চন্দ্রকানত। কী জানি ভাই, কখন তোদের সাক্ষাতে কথায় কথায় কী কতকগনলো মিছে কথা বলেছিলন্ম, তাই শন্নে ব্রাহ্মণী বাপের বাড়ি এমনি গা-ঢাকা হয়েছেন যে কিছন্তেই তাঁর আর নাগাল পাচ্ছি নে।

বিনোদবিহারী। বল কী দাদা। তোমার বাড়িতে তো এ দশ্ডবিধি পূর্বে প্রচলিত ছিল না। চন্দ্রকালত। না ভাই, কালক্রমে কতই যে হচ্ছে কিছু ব্রুঝতে পার্রছি নে। ইদিকে আবার দাসী পাঠিয়ে দ্ব বেলা খোঁজ নেওয়া আছে, তা আমি জানতে পাই। আবার শাশ্বড়ি-ঠাকর্নের নাম করে যথাসময়ে অন্নবাঞ্জনও আসে। মনে করি রাগ করে খাব না; কিল্ছু ভাই, খিদের সময়ে আমি না খেয়ে থাকতে পারি নে তা যতই রাগ হোক।

বিনোদবিহারী। তবে তোমার ভাবনা কী। যদি শ্বশ্রবাড়ি থেকে আর সমস্তই পাচ্ছ, না হয় একটি বাকি রইল।

চন্দ্রকানত। না বিনা, তোরা ঠিক বাঝতে পারবি নে। তুই সেদিন বলছিলি বিয়ে না-করাটাই

তোর মুখন্থ হয়ে গেছে। আমার ঠিক তার উলটো। প্রায় সমন্ত জীবন ধরে ঐ স্বীটিকে এমনি বিশ্রী অভ্যেস করে ফেলেছি যে, হঠাৎ বুকের হাড়-কখানা খসে গেলে যেমন একদম খালি খালি ঠেকে, ঐ স্বীটি আড়াল হলেও তেমনি নেহাত ফাঁকা বোধ হয়। মাইরি, সন্ধের পর আমার সে ঘরে আর চুকতে ইচ্ছে করে না।

বিনোদবিহারী। এখন উপায় কী।

চন্দ্রকানত। মনে করছি আমি উলটে রাগ করব। আমিও ঘর ছেড়ে চলে আসব। তোর এখানেই থাকব। আমার বন্ধ্বদের মধ্যে তোকেই সে সব চেয়ে বেশি ভয় করে। তার বিশ্বাস, তুই আমার মাথাটি খেরেছিস; আমি তাকে বলি, আমার এ ঝ্নো মাথায় বিন্র দন্তস্ফ্রট করবার জো নেই, কিন্তু সে বোঝে না। সে যদি খবর পায় আমি চন্বিশ ঘণ্টা তোর সংসর্গে কাটিয়েছি, তা হলে পতিত-উদ্ধারের জন্যে পতিতপাবনী অর্মান তংক্ষণাৎ ছুটে চলে আসবে!

বিনোদবিহারী। তা বেশ কথা। তুমি এখানেই থাকো, যতক্ষণ তোমার সঙ্গা পাওয়া যায় ততক্ষণই লাভ। কিন্তু আমাকে যে আবার শ্বশ্রবাড়ি যেতে হচ্ছে।

চন্দ্রকানত। কার শ্বশর্রবাড়ি।

বিনোদবিহারী। আমার নিজের, আবার কার।

চন্দ্রকান্ত। (সানন্দে বিনোদের প্রষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া) সত্যি বলছিস বিন্ ?

বিনোদবিহারী। হাঁ ভাই, নিতানত লক্ষ্মীছাড়ার মতো থাকতে আর ইচ্ছে করছে না। স্থাকি ঘরে এনে একট্র ভদ্রলোকের মতো হতে হচ্ছে। বিবাহ করে আইব্রডো থাকলে লোকে বলবে কী।

চন্দ্রকানত। সে আর আমাকে বোঝাতে হবে না—কিন্তু এতদিন তোর এ আক্কেল ছিল কোথায়। যতকাল আমার সংসর্গে ছিলি এমন সব সদালাপ সংপ্রসংগ তো শ্বনতে পাই নি, দ্বিদন আমার দেখা পাস নি আর তোর ব্বিশ্ব এতদ্র পরিষ্কার হয়ে এল? যা হোক তা হলে আর বিলম্বে কাজ নেই—এখনি চল্—শ্বভব্বিশ্ব মান্ধের মাথায় দৈবাং উদয় হয় তখন তাকে অবহেলা করা কিছ্ব নয়।

# . তৃতীয় দৃশ্য

## কমলমুখীর গৃহ

## रेन्द्रमणी ७ कमनम्थी

কমলম্খী। তোর জনালায় তো আর বাঁচি নে ইন্দ্র। তুই আবার এ কী জট পাকিয়ে বসে আছিস। লালতবাব্র কাছে তোকে কাদম্বিনী বলে উল্লেখ করতে হবে না কি?

ইন্দ্মতী। তা কী করব দিদি। কাদন্বিনী না বললে যদি সে না চিনতে পারে তা হলে ইন্দ্ বলে পরিচয় দিয়ে লাভটা কী।

কমলম্থী। ইতিমধ্যে তুই এত কাল্ড কখন করে তুর্লাল তা তো জানি নে। একটা যে আস্ত নাটক বানিয়ে বসেছিস।

ইন্দ্রমতী। তোমার বিনোদবাব্বক বোলো, তিনি লিখে ফেলবেন এখন, তার পর মেট্রপলিটান থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যাব।

কমলম্খী। তোমার ললিতবাব, সাজতে পারে এমন ছোকরা কি তারা কোথাও খণ্ডে পাবে। তুই হয়েতা মাঝখান থেকে "ও হয় নি, ও হয় নি" বলে চে'চিয়ে উঠবি।

ইন্দ্মতী। ঐ ভাই, তোমার বিনোদবাব, আসছেন, আমি পালাই।

#### বিনোদবিহারীর প্রবেশ

বিনোদবিহারী। মহারানী, আমার বন্ধ্রা এলে কোথায় তাঁদের বসাব। কমলমুখী। এই ঘরেই বসাবেন।

বিনোদবিহারী। ললিতের সংগ্রে আপনার যে বন্ধ্র বিবাহ স্থির করতে হবে তাঁর নামটি কী। কমলমুখী। কাদস্বিনী। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে।

বিনোদবিহারী। আপনি যখন আদেশ করছেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু ললিতের কথা আমি কিছুই বলতে পারি নে। সে যে এ-সব প্রস্তাবে আমাদের কারো কথায় কর্ণপাত করবে এমন বোধ হয় না—

কমলম্খী। আপনাকে সেজন্যে বোধ হয় বেশি চেষ্টা করতেও হবে না— কাদন্দিবনীর নাম শুনলেই তিনি আর বড়ো আপত্তি করবেন না।

वितामिवशाती। जा श्ला राज आत कथारे तरे।

কমলমুখী। মাপ করেন যদি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

বিনোদবিহারী। এখনি। (স্বগত) স্মীর কথা না তুললে বাঁচি।

কমলমুখী। আপনার স্থাী নেই কি।

বিনোদবিহারী। কেন বলুন দেখি। স্ত্রীর কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন।

কমলম্খী। আপনি তো অন্ত্রহ করে এই বাড়িতেই বাস করছেন, তা হলে আপনার স্বীকে আমি আমার সন্ধিনীর মতো করে রাখতে চাই। অবিশ্যি যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে। বিনোদবিহারী। আপত্তি! কোনো আপত্তিই থাকতে পারে না। এ তো আমার সোভাগ্যের কথা।

কমলমুখী। আজ সন্ধের সময় তাঁকে আনতে পারেন না? বিনোদবিহারী। আমি বিশেষ চেষ্টা করব।

ক্রেলের প্রস্থান

কিন্তু কী বিপদেই পড়েছি। এদিকে আবার আমার দ্বী কিছ্মতেই আমার বাড়ি আসতে চায় না— আমার সণ্ডেগ দেখা করতেই চায় না। কী যে করি ভেবে পাই নে। অন্ময় করে একখানা চিঠি লিখতে হচ্ছে।

#### ভত্যের প্রবেশ

ভূত্য। একটি সাহেব-বাব, এসেছেন। বিনোদবিহারী। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

#### সাহেবি বেশে ললিতের প্রবেশ

ললিত। (শেকহ্যান্ড করিয়া) Well! How goes the world? ভালো তো? বিনোদবিহারী। একরকম ভালোয় মন্দয়। তোমার কীরকম চলছে?

লালত। Pretty well! জান, I am going in for studentship next year!

বিনোদবিহারী। ওহে, আর কত দিন একজামিন দিয়ে মরবে? বিয়ে-থাওয়া করতে হবে না নাকি। এদিকে যৌবনটা যে ভাঁটিয়ে গেল।

লিত। Hallo! You seem to have queer ideas on the subject! কেবল যৌবনট্ৰকু নিয়ে one can't marry! I suppose first of all you must get a girl whom you—

বিনোদবিহারী। আহা, তা তো বটেই। আমি কি বলছি তুমি তোমার নিজের হাতপাগ্রলোকে বিয়ে করবে? অবিশ্যি মেয়ে একটি আছে।

ললিত। I know that! একটি কেন। মেয়ে there is enough and to spare! কিল্ছু তা নিয়ে তো কথা হচ্ছে না।

বিনোদবিহারী। আহা, তোমাকৈ নিয়ে তো ভালো বিপদে পড়া গেল। প্থিবীর সমস্ত কন্যাদায় তোমাকে হরণ করতে হবে না। কিন্তু যদি একটি বেশ স্কুনরী স্কিন্দিত বয়ঃপ্রাপত মেয়ে তোমাকে দেওয়া যায় তা হলে কী বল?

ললিত। I admire your cheek বিন্। তুমি wife select করবে আর আমি marry করব! I don't see any rhyme or reason in such co-operation। পোলিটিক্যাল ইকর্নামতে division of labour আছে কিন্তু there is no such thing in marriage।

বিনাদবিহারী। তা বেশ তো, তুমি দেখো, তার পরে তোমার পছন্দ না হয় বিয়ে কোরো না— ললিত। My dear fellow, you are very kind! কিন্তু আমি বলি কি, you need not bother yourself about my happiness! আমার বিশ্বাস আমি যদি কখনো কোনো girlক love করি I will love her without your help এবং তার পরে যখন বিয়ে করব you'll get your invitation in due form!

বিনোদবিহারী। আচ্ছা ললিত, যদি সে মেয়েটির নাম শ্বনলেই তোমার পছন্দ হয়? ললিত। The idea! নাম শ্বনে পছন্দ! যদি মেয়েটিকে বাদ দিয়ে simply নামটিকে বিয়ে করতে বল, that's a safe proposition!

বিনাদিবিহারী। আগে শোনো, তার পর যা বলতে হয় বোলো—মেয়েটির নাম—কাদন্বিনী। ললিত। কাদন্বিনী! She may be all that is nice and good কিন্তু I must confess তার নাম নিয়ে তাকে congratulate করা যায় না। যদি তার নামটাই তার best qualification হয় তা হলে I should try my luck in some other quarter!

বিনোদবিহারী। (স্বগত) এর মানে কী। তবে যে রানী বললেন কাদস্বিনীর নাম শ্নলেই লাফিয়ে উঠবে। দ্র হোকগে। একে খাওয়ানোটাই বাজে খরচ হল— আবার এই স্লেচ্ছটার সংগ্রে আরো আমাকে নিদেন দ্ব-ঘণ্টা কাল কাটাতে হবে দেখছি।

ললিত। I say, it's infernally hot here— চলো-না বারান্দায় গিয়ে বসা যাক।

## পঞ্চম অঙক

## প্রথম দ্শ্য

# কমলমুখীর অন্তঃপুর কমলমুখী ও ইন্দুমতী

ইন্দ্মেতী। দিদি, আর বলিস নে দিদি, আর বলিস নে। প্রব্রমান্র্যকে আমি চিনেছি। তুই বাবাকে বলিস আমি আর কাউকে বিয়ে করব না।

क्रमन्म्यी। जूरे नीनज्वात् एथरक भव भूत्र किर्नान की करत रेन्द्र।

ইন্দ্মতী। আমি জানি, ওরা কেবল কবিতায় ভালোবাসে, তা ছন্দ মিল্ক আর না মিল্ক। তার পরে যখন স্খদ্বংখ সমেত ভালোবাসার সমসত কর্তব্যভার মাথায় করবার সময় আসে তখন ওদের আর সাড়া পাওয়া যায় না। ছি ছি, ছি ছি, দিদি, আমার এমনি লন্জা করছে! ইচ্ছে করছে মাটির সন্ধো মাটি হয়ে মিশে যাই। বাবাকে আমার এ মুখ দেখাব কী করে। কাদন্বিনীকে সে চেনে না? মিথ্যেবাদী! কাদন্বিনীর নামে কবিতা লিখেছে সে-খাতা এখনো আমার কাছে আছে। ক্মলম্খী। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আর করবি কী। এখন কাকা যাকে বলছেন তাকে

বিয়ে কর্। তুই কি সেই মিথ্যেবাদী অবিশ্বাসীর জন্যে চিরজীবন কুমারী হয়ে থাকবি। একে বেশি বয়স পর্যন্ত মেয়ে রাখার জন্যে কাকাকে প্রায় একঘরে করেছে।

ইন্দ্মতী। তা, দিদি, কলাগাছ তো আছে। সে তো কোনো উৎপাত করে না। ঐ বাবা আসছেন, আমি যাই ভাই।

প্রস্থান

#### নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। কী করি বল্ তো মা। ললিত চাট্রজ্যে যা বলেছে সে তো সব শ্রনিছিস। সে বিনোদকে কেবল মারতে বাকি রেখেছে. অপমান যা হবার তা হয়েছে।

কমলম্খী। না কাকা, তার কাছে ইন্দ্রে নাম করা হয় নি, আপনার মেয়ের কথা হচ্ছে তাও সে জানে না।

নিবারণ। ইদিকে আবার শিব্বকে কথা দিয়েছি তাকেই বা কী বলি। আবার মেয়ের পছন্দ না হলে জাের করে বিয়ে দেওয়া সে আমি পারব না—একটি যা হয়ে গেছে তারই অন্তাপ রাখবার জায়গা পাচ্ছি নে। তুমি মা, ইন্দ্বকে বলে কয়ে ওদের দ্বজনের দেখা করিয়ে দিতে পার তাে বড়াে ভালাে হয়। আমি নিশ্চয় জানি ওয়া পরস্পরকে একবার দেখলে পছন্দ না করে থাকতে পারবে না। নিমাই ছেলেটিকে বড়াে ভালাে দেখতে—তাকে দর্শনমারেই স্নেহ জন্মায়।

কমলম্খী। নিমাইয়ের মনের ইচ্ছে কী সেটাও তো জানতে হবে কাকা। আবার কি এইরকম একটি কাণ্ড বাধানো ভালো।

নিবারণ। সে আমি তার বাপের কাছে শ্রুনেছি। সে বলে আমি উপার্জন না করে বিয়ে করব না। সে তো আমার মেয়েকে কখনো চক্ষে দেখে নি। একবার দেখলে ও-সব কথা ছেড়ে দেবে। বিশেষ, তার বাপ তাকে খ্রুব পীড়াপীড়ি করছে। আমি চন্দ্রবাব্রকে বলে তাকে একবার ইন্দ্রর সংগে দেখা করতে রাজি করব। চন্দ্রবাব্রর কথা সে খ্রুব মানে।

কমলম্খী। তা, ইন্দ্ৰকে আমি সম্মত করাতে পারব।

[ নিবারণের প্রস্থান

#### ইন্দ্মতীর প্রবেশ

কমলমুখী। লক্ষ্মী দিদি আমার, আমার একটি অন্বরোধ তোকে রাখতে হবে। ইন্দুমতী। কী বল্-না ভাই।

কমলম,খী। একবার নিমাইবাব্র সঙ্গে তুই দেখা কর্।

ইন্দ্মতী। কেন দিদি, তাতে আমার কী প্রায়শ্চিত্তটা হবে।

কমলম্খী। দেখ্ ইন্দ্র, এ তো ভাই ইংরেজের ঘর নয়, তোকে তো বিয়ে করতেই হবে।
মনটাকে অমন করে বন্ধ করে রাখিস নে—তুই যা মনে করিস ভাই, প্রের্ষমান্য নিতানতই বাঘভাল্ল্যকের জাত নয়— বাইরে থেকে খ্র ভয়ংকর দেখায়, কিন্তু ওদের বন্ধ করা খ্র সহজ।
একবার পোষ মানলে ঐ মন্ত প্রাণীগ্লো এমনি গরিব গোবেচারা হয়ে থাকে যে দেখে হাসি
পায়। প্রের্ষমান্বের মধ্যে তুই কি ভদ্রলোক দেখিস নি। কেন ভাই, কাকার কথা একবার ভেবে
দেখ্-না।

ইন্দ্রমতী। তুই আমাকে এত কথা বলছিস কেন দিদি। আমি কি প্রব্রমান্বের দ্রোরে আগ্রন দিতে যাচ্ছি। তারা খ্র ভালো লোক, আমি তাদের কোনো অনিষ্ট করতে চাই নে।

কমলম্থী। তোর যথন যা ইচ্ছে তাই করেছিস ইন্দ্র, কাকা তাতে কোনো বাধা দেন নি। আজ কাকার একটি অনুরোধ রাথবি নে?

ইন্দ্মতী। রাথব ভাই—তিনি যা বলবেন তাই শানব।

কমলম্খী। তবে চল্, তোর চুলটা একট্, ভালো করে দিই। নিজের উপরে এতটা অষত্ন করিস নে।

[ প্রস্থান

# দ্বিতীয় দৃশ্য

#### কমলমুখীর গৃহ

#### নিমাই

নিমাই। চন্দর যখন পীড়াপীড়ি করছে তা নাহয় একবার ইন্দ্রমতীর সংগে দেখা করাই যাক। শ্বনেছি তিনি বেশ ব্রন্থিমতী স্বাশিক্ষতা মেয়ে—তাঁকে আমার অবস্থা ব্রঝিয়ে বললে তিনি নিজেই আমাকে বিবাহ করতে অসম্মত হবেন। তা হলে আমার ঘাড় থেকে দায়টা যাবে— বাবাও আর পীড়াপীড়ি করবেন না।

#### ঘোমটা পরিয়া ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দ্মতী। বাবা যখন বলছেন তখন দেখা করতেই হবে; কিন্তু কারো অন্বরোধে তো আর পছন্দ হয় না। বাবা কখনোই আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেবেন না।

নিমাই। (নতশিরে ইন্দ্রে প্রতি) আমাদের মা বাপ আমাদের পরস্পরের বিবাহের জন্যে পীড়াপীড়ি করছেন, কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা করেন তো আপনাকে একটি কথা বলি—

ইন্দ্মতী। এ কী! এ যে ললিতবাব্! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ললিতবাব্, আপনাকে বিবাহের জন্য যাঁরা পাঁড়াপাঁড়ি করছেন তাঁদের আপনি জানাবেন বিবাহ এক পক্ষের সম্মতিতে হয় না। আমাকে আপনার বিবাহের কথা বলে কেন অপমান করছেন।

নিমাই। এ কী! এ যে কাদন্বিনী! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি এখানে আমি তা জানতুম না। আমি মনে করেছিল্ম নিবারণবাব্র কন্যা ইন্দ্মতীর সংখ্য আমি কথা কচ্ছি— কিন্তু আমার যে এমন সোভাগ্য হবে—

ইন্দ্মতী। ললিতবাব্, আপনার সোভাগ্য আপনি মনে মনে রেখে দেবেন, সে কথা আমার কাছে প্রচার করবার দরকার দেখি নে।

নিমাই। আপনি কাকে ললিতবাব্ বলছেন? ললিতবাব্ বারান্দায় বিনোদের সংখ্য গল্প করছেন—যদি আবশ্যক থাকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।

रेन्द्रभजी। ना ना, जाँक जाकराज रदा ना। आर्थान जा रदा कि।

নিমাই। এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? চন্দ্রবাব্র বাসায় আপনি নিজে আমাকে চাকরি দিয়েছেন, আমি তৎক্ষণাৎ তা মাথায় করে নিয়েছি— ইতিমধ্যে বরখাস্ত হবার মতো কোনো অপরাধ করি নি তো।

रेम्द्रभणी। आপनात नाम कि नानिज्वाद् नया।

নিমাই। যদি পছন্দ করেন তো ঐ নামই শিরোধার্য করে নিতে পারি কিন্তু বাপ-মায়ে আমার নাম রেখেছিলেন নিমাই।

ইন্দুমতী। নিমাই?—ছি ছি, এ কথা আমি আগে জানতে পারলুম না কেন?

নিমাই। তা হলে কি চাকরি দিতেন না? তবে তো না জেনে ভালোই হয়েছে। এখন কী আদেশ করেন।

ইন্দ্মতী। আমি আদেশ করছি ভবিষ্যতে যখন আপনি কবিতা লিখবেন তখন কাদন্বিনীর পরিবর্তে ইন্দ্মতী নামটি ব্যবহার করবেন এবং ছন্দ্ মিলিয়ে লিখবেন।

নিমাই। যে-দন্টো আদেশ করলেন ও দন্টোই যে আমার পক্ষে সমান অসাধ্য।
ইন্দন্মতী। আচ্ছা, ছন্দ মেলাবার ভার আমি নেব এখন, নামটা আপনি বদলে নেবেন—
নিমাই। এমন নিষ্ঠার আদেশ কেন করছেন। চোম্দটা অক্ষরের জায়গায় সতেরোটা বসানো
কি এমনি গ্রন্তর অপরাধ যে সেজন্যে ভূতাকে একেবারে—

ইন্দ্মতী। না, সে অপরাধ আমি সহস্র বার মার্জনা করতে পারি কিন্তু ইন্দ্মতীকে কাদদ্বিনী বলে ভূল করলে আমার সহ্য হবে না—

নিমাই। আপনার নাম তবে—

ইন্দ্মতী। ইন্দ্মতী। তার প্রধান কারণ আপনার বাপ-মা যেমন আপনার নাম রেখেছেন নিমাই, তেমনি আমার বাপ-মা আমার নাম রেখেছেন ইন্দ্মতী।

নিমাই। হায় হায়, আমি এতদিন কী ভুলটাই করেছি। বাগবাজারের রাস্তায় রাস্তায় বৃথা ঘুরে বেড়িয়েছি, বাবা আমাকে উঠতে বসতে দু বেলা বাপান্ত করেছেন, কার্দান্বনী নামটা ছন্দের ভিতর পুরতে মাথা ভাঙাভাঙি করেছি—

(মৃদ্বুস্বরে) যেমনি আমায় ইন্দ্ব প্রথম দেখিলে
কেমন করে চকোর বলে তখনি চিনিলে—

কিংবা

কেমন করে চাকর বলে তথনি চিনিলে

আহা সে কেমন হত!

ইন্দ্রমতী। তবে, এখন দ্রম সংশোধন কর্ন—এই নিন আপনার খাতা। আমি চলল্ম।

নিমাই। আপনারও বোধ হচ্ছে যেন একটা শ্রম হয়েছিল— সেটাও অনুগ্রহ করে সংশোধন করে নেবেন— আপনার একটা স্কৃবিধে আছে, আপনাকে আর সেইসঙ্গে ছন্দ বদলাতে হবে না। ফ্রেন্সিটার প্রচ্থান

#### নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। দেখো বাপা, শিব্ আমার বাল্যকালের বন্ধা— আমার বড়ো ইচ্ছে তাঁর সংশ্য আমার একটা পারিবারিক বন্ধন হয়। এখন তোমাদের ইচ্ছের উপরেই সমস্ত নির্ভার করছে।

নিমাই। আমার ইচ্ছের জন্যে আপনি কিছ, ভাববেন না, আপনার আদেশ পেলেই আমি কৃতার্থ হই।

নিবারণ। (স্বগত) যা মনে করেছিল্বম তাই। ব্জো বাপ মাথা খোঁড়াখাড়ি করে যা করতে না পারলে, এক বার ইন্দ্বকে দেখবামাত্র সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। ব্জোরাই শাস্ত্র মেনে চলে— যুবোদের শাস্ত্রই এক আলাদা।— তা বাপত্ব, তোমার কথা শাবনে বড়ো আনন্দ হল। তা হলে একবার আমার মেয়েকে তার মতটা জিজ্ঞাসা করে আসি। তোমরা শিক্ষিত লোক, ব্ঝতেই পার, বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে, তার সম্মতি না নিয়ে তাকে বিবাহ দেওয়া যায় না।

নিমাই। তা অবশ্য।

নিবারণ। তা হলে আমি একবার আসি। চন্দ্রবাব দের এই ঘরে ডেকে দিয়ে যাই।

[ প্রস্থান

#### শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। তুই এখানে বসে রয়েছিস, আমি তোকে প্থিবীস্থ খংজে বেড়াচ্ছি। নিমাই। কেন বাবা। শিবচরণ। তোকে যে আজ তারা দেখতে আসবে। নিমাই। কারা। শিবচরণ। বাগবাজারের চৌধুরীরা।

নিমাই। কেন।

শিবচরণ। কেন! না-দেখে না-শ্বনে অমনি ফস করে বিয়ে হয়ে যাবে? তোর ব্ঝি আর সব্র সইছে না?

নিমাই। বিয়ে কার সঙ্গে হবে।

শিবচরণ। ভয় নেই রে বাপ্র, তুই যাকে চাস তারই সঙ্গে হবে। আমার ছেলে হয়ে তুই যে এত টাকা চিনেছিস তা তো জানতুম না; তা সেই বাগবাজারের ট্যাকশালের সঙ্গেই তোর বিয়ে ঠিক করে এসেছি।

নিমাই। সে কী বাবা। আপনার মতের বির্দেধ আমি বিয়ে করতে চাই নে— বিশেষ, আপনি নিবারণবাব্বকে কথা দিয়েছেন—

শিবচরণ। (অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া নিমাইয়ের মুখের দিকে নিরীক্ষণ) তুই খেপেছিস না আমি খেপেছি আমাকে কে ব্রিথয়ে দেবে! কথাটা একট্র পরিষ্কার করে বল্, আমি ভালো করে ব্রিথ। নিমাই। আমি সে চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করব না।

শিবচরণ। চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করবি নে! তবে কাকে করবি!

নিমাই। নিবারণবাব্রর মেয়ে ইন্দুমতীকে।

শিবচরণ। (উক্টেঃস্বরে) কী! হতভাগা পাজি লক্ষ্মীছাড়া বেটা! যখন ইন্দ্মতীর সংগে তোর সম্বন্ধ করি তখন বলিস কাদন্বিনীকে বিয়ে করবি, আবার যখন কাদন্বিনীর সংগে সম্বন্ধ করি তখন বলিস ইন্দ্মতীকে বিয়ে করবি— তুই তোর ব্র্ড়ো বাপকে একবার বাগবাজার একবার মিজাপুর খেপিয়ে নিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাস!

নিমাই। আমাকে মাপ কর্ম বাবা, আমার একটা মদত ভুল হয়ে গিয়েছিল—

শিবচরণ। ভূল কী রে বেটা! তোকে সেই বাগবাজারে বিয়ে করতেই হবে। তাদের কোনো প্রের্যে চিনি নে, আমি নিজে গিয়ে তাদের স্তৃতিমিনতি করে এল্ম, যেন আমারই কন্যেদায় হয়েছে—তার পরে যথন সমস্ত ঠিকঠাক হরে গেল, আজ তারা আশীর্বাদ করতে আসবে, তখন বলে কিনা আমি বিয়ে করব না। আমি এখন চৌধ্রীদের বলি কী।

#### • চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। (নিমাইয়ের প্রতি) সমস্ত শ্নেল্ম। ভালো একটি গোল বাধিয়েছ যা হোক।— এই যে ডাক্তারবাব,, ভালো আছেন তো?

শিবচরণ। ভালো আর থাকতে দিলে কই। এই দেখো-না চন্দর, ওঁর নিজেরই কথামত একটি পান্নী স্থির করল্ম— যখন সমস্ত স্থির হয়ে গেল তখন বলে কিনা, তাকে বিয়ে করব না। আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী।

নিমাই। বাবা, আপনি তাদের একটা বুঝিয়ে বললেই—

শিবচরণ। তোমার মাথা! তাদের বোঝাতে হবে আমার ভীমরতি ধরেছে আর আমার ছেলেটি একটি আম্বত খ্যাপা— তা তাদের বুঝতে বিলম্ব হবে না।

চন্দ্রকান্ত। আপনি কিছ্ ভাববেন না। সে মেয়েটির আর-একটি পাত্র জ্বটিয়ে দিলেই হবে।

শিবচরণ। সে তেমন মেয়েই নয়। তার টাকা আছে ঢের, কিন্তু চেহারা দেখে পাত্র এগোয় না। আমার বংশের এই অকালকুষ্মান্ডের মতো হঠাৎ এতবড়ো হতভাগা তুমি ন্বিতীয় আর কোথায় পাবে যে তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে।

চন্দ্রকান্ত। সে আমার উপর ভার রইল। আমি সমস্ত ঠিকঠাক করে দেব। এখন নিশ্চিন্ত মনে নিবারণবাব্র মেয়ের সঙ্গে বিবাহ স্থির কর্ন।

শিবচরণ। যদি পার চন্দর তো বড়ো উপকার হয়। এই বাগবাজারের হাত থেকে মানে মানে

নিস্তার পেলে বাঁচি। এদিকে আমি নিবারণের কাছে মুখ দেখাতে পারছি নে, পালিয়ে পালিয়ে বেডাচ্ছি।

চন্দ্রকান্ত। সেজন্যে কোনো ভাবনা নেই। আমি প্রায় অর্ধেক কাজ গর্বছিয়ে এসে তবে আপনাকে বলছি। এখন বাকিট্রকু সেরে আসি।

[ প্রস্থান

#### নিবারণের প্রবেশ

শিবচরণ। আরে এসো ভাই, এসো।

নিবারণ। ভালো আছ ভাই? যা হোক শিবু, কথা তো স্থির?

শিবচরণ। সে তো বরাবরই স্থির আছে, এখন তোমার মর্জি হলেই হয়।

নিবারণ। আমারও তো সমস্ত ঠিক হয়ে আছে, এখন হয়ে গেলেই চুকে যায়।

শিবচরণ। তবে আর কী, দিনক্ষণ দেখে—

নিবারণ। সে-সব কথা পরে হবে— এখন কিছু, মিণ্টিমুখ করবে চলো।

শিবচরণ। না ভাই, এখন আমার খাওয়াটা অভ্যাস নেই, এখন থাক্— অসময়ে খেরেছি কি, আর আমার মাথা ধরেছে—

নিবারণ। না না, সে হবে না, কিছু খেতে হচ্ছে। বাপু, তুমিও এসো।

# তৃতীয় দৃশ্য

## কমলমুখীর অন্তঃপুর

## কমলমুখী ও ইন্দ্ৰমতী

কমলমুখী। ছি ছি, ইন্দু, তুই কী কাপ্ডটাই করলি বল্ দেখি।

ইন্দ্বমতী। তা বেশ করেছি। ভাই, পরে গোল বাধার চেয়ে আগে গোল চুকে যাওয়া ভালো। কমলমুখী। এখন পুরুষজাতটাকে কীরকম লাগছে।

ইন্দুমতী। মন্দ না ভাই, একরকম চলনসই।

कमलम् थी। जुरे त्य वर्लाष्ट्रील रेन्द्र, निमारे गर्यनात्क जुरे कक्थता विराय कर्ताव ति।

ইন্দ্মতী। না ভাই, নিমাই নামটি খারাপ নয়, তা তোমরা যাই বল। তোমার নলিনীকান্ত, ললনামোহন, রমণীরঞ্জনের চেয়ে সহস্র গুণে ভালো। নিমাই নামটি খুব আদরের নাম, অথচ পুরুষমানুষকে বেশ মানায়। রাগ করিস নে দিদি, তোর বিনোদের চেয়ে ঢের ভালো—

্ কমলমুখী। কী হিসেবে ভালো শুনি।

ইন্দ্রমতী। বিনোদবিহারী নামটা যেন টাটকা নভেল-নাটক থেকে পেড়ে এনেছে— বন্ডো বেশি গায়ে-পড়া কবিত্ব। মান্ব্রের চেয়ে নামটা জাঁকালো। আর, নিমাই নামটি কেমন বেশ সাদাসিধে, কোনো দেমাক নেই, ভণ্গিমে নেই—বেশ নিতান্ত আপনার লোকটির মতো।

कमलम् थी। किन्त्र यथन वरे ছाপात्व, वरेत्र ७ नाम त्वा मानात्व ना।

ইন্দ্রমতী। আমি তো ওঁকে ছাপতে দেব না, খাতাখানি আগে আটক করে রাখব। আমার ততট্বুকু বৃদ্ধি আছে দিদি—

কমলমুখী। তা, যে নমুনা দেখিয়েছিল।— তোর সেট্রকু ব্রশ্বি আছে জানি, কিন্তু শ্রেছি বিয়ে করলে আবার স্বামীর লেখা সম্বন্ধে মত বদলাতে হয়।

ইন্দ্রমতী। আমার তো তার দরকার হবে না। সে লেখা তোদের ভালো লাগে না— আমার রঙ।১১ ভালো লেগেছে। সে আরো ভালো— আমার কবি কেবল আমারই কবি থাকবে, প্থিবীতে তাঁর কেবল একটিমাত্র পাঠক থাকবে—

কমলমুখী। ছাপবার খরচ বে'চে যাবে—

रेम्प्यणी। সবारे जाँत किंतरप्रत श्रमाश्मा कतरल आमात श्रमाशमात म्ला थाकरव ना।

কমলম্খী। সে ভয় তোকে করতে হবে না। যা হোক, তোর গয়লাটিকে তোর পছন্দ হয়েছে তা নিয়ে তোর সংশ্য ঝগড়া করতে চাই নে। তাকে নিয়ে তুই চিরকাল সনুখে থাক্ বোন। তোর গোয়াল দিনে দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

ইন্দ্মতী। ঐ বিনোদবাব্ আসছেন। মুখটা ভারি বিমর্ষ দেখছি।

[ প্রস্থান

#### বিনোদবিহারীর প্রবেশ

कमनम्यौ। जाँक अत्तरहन?

বিনোদবিহারী। তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন, তাঁকে আনবার তেমন স্নবিধে হচ্ছে না। কমলম্খী। আমার বোধ হচ্ছে তিনি যে আমার স্থিগনীভাবে এখানে থাকেন সেটা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে নয়।

বিনোদবিহারী। আপনাকে আমি বলতে পারি নে, তিনি এখানে আপনার কাছে থাকলে আমি কত সুখী হই। আপনার দৃষ্টান্তে তাঁর কত শিক্ষা হয়। যথার্থ ভদ্র দ্বীলোকের কীরকম আচার-ব্যবহার কথাবার্তা হওয়া উচিত তা আপনার কাছে থাকলে তিনি ব্রুবতে পারবেন। বেশ সম্ভ্রম রক্ষা করে চলা অথচ নিতান্ত জড়োসড়ো হয়ে না থাকা, বেশ শোভন লজ্জাট্রকু রাখা অথচ সহজভাবে চলাফেরা, এক দিকে উদার সহৃদয়তা আর-এক দিকে উজ্জবল ব্রিশ্ব, এমন দৃষ্টান্ত তিনি আর কোথায় পাবেন।

কমলমুখী। আমার দৃষ্টান্ত হয়তো তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শ্বনেছি আপনি তাঁকে অলপদিন হল বিবাহ করেছেন, হয়তো তাঁকে ভালো করে জানেন না—

বিনোদিবিহারী। তা বটে। কিন্তু যদিও তিনি আমার স্ত্রী তব্ব এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে আপনার সংশ্যে তাঁর তুলনা হতে পারে না।

কমলমুখী। ও কথা বলবেন না। আপুনি হয়তো জানেন না আমি তাঁকে বাল্যকাল হতে চিনি। তাঁর চেয়ে আমি যে কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদবিহারী। আপনি তাঁকে চেনেন?

কমলমুখী। খুব ভালোরকম চিন।

বিনোদ্বিহারী। আমার সম্বন্ধে তিনি আপনার কাছে কোনো কথা বলেছেন?

কমলম্খী। কিছ্ন না। কেবল বলেছেন, তিনি আপনার ভালোবাসার যোগ্য নন। আপনাকে স্খী করতে না পেরে এবং আপনার ভালোবাসা না পেয়ে তাঁর সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হয়ে আছে।

বিনোদবিহারী। এ তাঁর ভারি শ্রম। তবে আপনার কাছে স্পণ্ট স্বীকার করি, আমিই তাঁর ভালোবাসার যোগ্য নই। আমি তাঁর প্রতি বড়ো অন্যায় করেছি, কিন্তু সে তাঁকে ভালোবাসি নে বলে নয়। আমি দরিদ্র, বিবাহের প্রের্ব সে কথা ভালো ব্রুবতে পারত্ম না—কিন্তু লক্ষ্মীকে ঘরে এনেই যেন অলক্ষ্মীকে দ্বিগ্র স্পণ্ট দেখতে পেল্ম; মনটা প্রতিম্হুত্তে অস্থী হতে লাগল। সেইজনোই আমি তাঁকে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছিল্ম। তার পরে আপনার অন্গ্রহে আমার অবস্থা সচ্ছল হয়ে অবধি তাঁর অভাব আমি সর্বদাই অন্ভব করি— তাঁকে আনবার অনেক চেন্টা করিছ, কিন্তু কিছ্বতেই তিনি আসছেন না। অবশ্য, তিনি রাগ করতে পারেন, কিন্তু আমি কী এত বেশি অপরাধ করেছি!

কমলম্খী। তবে আর একটি সংবাদ আপনাকে দিই। আপনার স্থাকে অগমি এখানে আনিয়ে রেখেছি। বিনোদবিহারী। (আগ্রহে) কোথায় আছেন তিনি, আমার সংখ্য একবার দেখা করিয়ে দিন। কমলম্বা। তিনি ভয় করছেন পাছে আপনি তাঁকে ক্ষমা না করেন—যদি অভয় দেন— বিনোদবিহারী। বলেন কী, আমি তাঁকে ক্ষমা করব! তিনি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন—

কমলম্খী। তিনি কোনোকালেই আপনাকে অপরাধী করেন নি, সেজন্যে আপনি ভাববেন না—

বিনোদবিহারী। তবে এত মিনতি করছি তিনি আমাকে দেখা দিচ্ছেন না কেন।
কমলম্খী। আপনি সত্যই যে তাঁর দেখা চান এ জানতে পারলে তিনি এক মৃহ্ত গোপনে
থাকতেন না। তবে নিতান্ত যদি সেই পোড়ারমুখ দেখতে চান তো দেখুন।

#### মুখ-উন্ঘাটন

বিনোদ্বিহারী। আপনি! তুমি! কমল! আমাকে মাপ করলে!

#### ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দ্মতী। মাপ করিস নে দিদি। আগে উপযুক্ত শাস্তি হোক, তার পরে মাপ। বিনোদবিহারী। তা হলে অপরাধীকে আর-একবার বাসরঘরে আপনার হাতে সমর্পণ করতে হয়।

ইন্দ্ৰমতী। দেখেছিস ভাই, কতবড়ো নির্লেজ। এরই মধ্যে মুখে কথা ফ্রটেছে। ওদের একট্ব আদর দিয়েছিস কি আর ওদের সামলে রাখবার জো নেই। মেয়েমান্বের হাতে পড়েই ওদের উপযুক্তমত শাসন হয় না। যদি ওদের নিজের জাতের সংগ্যে ঘরকন্না করতে হত তা হলে দেখতুম ওদের এত আদর থাকত কোথায়।

বিনোদবিহারী। তা হলে ভূভারহরণের জন্য মাঝে মাঝে অবতারের আবশ্যক হত না; পরস্পরকে কেটেকুটে সংসারটা অনেকটা সংক্ষেপ করে আনতে পারতুম।

কমলম্খী। ঐ ক্ষান্তদিদি আসছেন। (বিনোদের প্রতি) তোমার সাক্ষাতে উনি বেরোবেন না।

#### ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। তা বেশ হয়েছে ভাই, বেশ হয়েছে। এই ব্রবি তোর নতুন বাড়ি। এ যে রাজার ঐশ্বর্য। তা বেশ হয়েছে। এখন তোর স্বামী ধরা দিলেই আর কোনো খেদ থাকে না।

ইন্দ্রমতী। সে ব্রিঝ আর বাকি আছে! স্বামীরক্লটিকে ভাঁড়ারে প্রুরেছেন।

ক্ষাল্তমণি। আহা, তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। কমলের মতো এমন লক্ষ্মী মেয়ে কি কখনো অসুখী হতে পারে।

ইন্দুমতী। ক্ষান্তদিদি, তুমি যে এই ভরসন্থের সময় ঘরকল্লা ফেলে এখানে ছুটে এসেছ। ক্ষান্তমিণ। আর ভাই, ঘরকল্লা! আমি দুদিন বাপের বাড়ি গিরেছিল্ম, এই ওঁর আর সহ্য হল না। রাগ করে এর ছেড়ে শ্নল্ম তোদের এই বাড়িতে এসে রয়েছেন। তা ভাই, বিয়ে করেছি বলেই কি বাপ-মা একেবারে পর হয়ে গেছে। দুদিন সেখানে থাকতে পাব না! যা হোক, খবরটা পেয়ে চলে আসতে হল।

ইন্দ্মতী। আবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বুঝি!

ক্ষান্তমণি। তা ভাই, এঞ্জা তো আর ঘরকন্না হয় না। ওদের যে চাই, ওদের যে নইলে নয়। নইলে আমার কি সাধ ওদের সংশো কোনো সম্পর্ক রাখি।

ইন্দুমতী। তোমার কর্তাটিকে দেখবে তো এসো, ঐ ঘর থেকে দেখা যাবে।

# চতুর্থ দৃশ্য

#### ঘর

#### শিবচরণ, নিমাই, নিবারণ ও চন্দ্রকান্ত

চন্দ্রকানত। সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে।

শিবচরণ। কী হল বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। ললিতের সঙ্গে কাদন্দিবনীর বিবাহ স্থির হয়ে গেল।

নিবারণ। সে কী! সে যে বিবাহ করবে না শুনল্ম?

চন্দ্রকান্ত। সে তো স্ত্রীকে বিবাহ করছে না। তার টাকা বিয়ে করে টাকাটি সঙ্গে নিয়ে বিলেত যাবে। যা হোক, এখন আর-একবার আমাদের নিমাইবাব্বর মত নেওয়া উচিত— ইতিমধ্যে র্যাদ আবার বদল হয়ে থাকে।

শিবচরণ। (বাস্তভাবে) না না, আর মত বদলাতে সময় দেওয়া হবে না। তার পুরেই আমরা পাঁচজনে পড়ে কোনো গতিকে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে হচ্ছে। চলো নিমাই, অনেক আয়োজন করবার আছে। (নিবারণের প্রতি) তবে চললেম ভাই।

নিবারণ। এসো।

[ নিমাই ও শিবচরণের প্র**স্থা**ন

চন্দরবাব, আপনার তো খাওয়া হল না, কেবল ঘ্ররে ঘ্ররেই অস্থির হলেন— একট্র বস্ন্ন, আপনার জন্যে জলখাবারের আয়োজন করে আসিগে।

[ প্রস্থান

#### ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। এখন বাড়ি যেতে হবে? না কী।

চন্দ্রকানত। (দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া) নাঃ, আমি এখানে বেশ আছি।

ক্ষান্তমণি। তা তো দেখতে পাচ্ছি। তা, চিরকাল এইখানেই কাটাবে না কি।

চন্দ্রকান্ত। বিন্তর সংশ্যে আমার তো সেইরকমই কথা হয়েছে।

ক্ষান্তমণি। বিন্ন তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কিনা, বিন্নর সংখ্য কথা হয়েছে! এখন ঢের ্ হয়েছে, চলো।

চন্দ্রকানত। (জিব কাটিয়া মাথা নাড়িয়া) সে কি হয়! বন্ধ্রমান্ত্রকে কথা দিয়েছি এখন ় কি সে ভাঙতে পারি।

ক্ষান্তমণি। আমার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো তুমি। আমি আর কখনো বাগে র বাড়ি গিয়ে থাকব না। তা, তোমার তো অযত্ন হয় নি— আমি তো সেখান থেকে সমস্ত রেংc ্ব তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকানত। বড়োবউ, আমি কি তোমার রাল্লার জন্যে তোমাকে বিয়ে করেছিল ুম। যে বংসর তোমার সংখ্য অভাগার শৃভবিবাহ হয় সে বংসর কলকাতা শহরে কি রাঁধ্ননি । বামনুনের মড়ক হয়েছিল।

ক্ষান্তমণি। আমি বলছি, আমার একশো বার ঘাট হয়েছে, আমাকে মা'্প করো— আমি আর কথনো এমন কাজ করব না। এখন তুমি ঘরে চলো।

চন্দ্রকান্ত। তবে একট্র রোসো। নিবারণবাব্র আমার জলখাবারের ব্যবস্থা করতে গেছেন— উপস্থিত ত্যাগ করে যাওয়াটা শাস্ত্রবির্মধ।

ক্ষান্তমণি। আমি সেখানে সব ঠিক করে রেখেছি, তুমি এখ । ন চলো। চন্দ্রকান্ত। বল কী, নিবারণবাব—

ক্ষান্তমণি। সে আমি নিবারণবাব কে বলে পাঠাব এখন, তুমি চলো।

চন্দ্রকান্ত। তবে চলো। সকল গোর্ব্বালই তো একে একে গোষ্ঠে গেল। আমিও যাই। বন্ধ্বগণ। (নেপথ্য হইতে) চন্দরদা।

ক্ষান্তর্মাণ। ঐ রে, আবার ওরা আসছে! ওদের হাতে পড়লে আর তোমার রক্ষে নেই।

চন্দ্রকান্ত। ওদের হাতে তুমি আমি দ্বজনেই পড়ার চেয়ে একজন পড়া ভালো। শাস্ত্রে লিখছে 'সর্বনাশে সম্পেরে অর্ধং তাজতি পন্ডিতঃ'; অতএব এ স্থলে আমার অর্ধাঙগের সরাই ভালো। ক্ষান্তমণি। তোমার ঐ বন্ধুগুলোর জন্তালায় আমি কি মাথামোড খংডে মরব।

[ প্রস্থান

#### বিনোদবিহারী, নিমাই ও নলিনাক্ষের প্রবেশ

চন্দ্রকানত। কেমন মনে হচ্ছে বিনঃ?

বিনোদবিহারী। সে আর কী বলব দাদা?

চন্দ্রকান্ত। নিমাই, তোর স্নায় রোগের বর্তমান লক্ষণটা কী বল্ দেখি।

নিমাই। অত্যন্ত সাংঘাতিক। ইচ্ছে করছে দিগ্বিদিকে নেচে বেড়াই।

চন্দ্রকান্ত। ভাই, নাচতে হয় তো দিকে নেচো, আবার বিদিকে নেচো না। প্রের্ব তোমার যে-রকম দিগ্রেম হয়েছিল—কোথায় মির্জাপুর আর কোথায় বাগবাজার!

নিমাই। এখন তোমার খবরটা কী চন্দরদা?

চন্দ্রকাল্ত। আমি কিছ্র ন্বিধায় পড়ে গেছি। এখানেও আহার তৈরি হচ্ছে ঘরেও আহার প্রম্তুত—কিন্তু ঘরের দিকে ডবল টান পড়েছে।

নলিনাক্ষ। বিন্, এই মর্জগং তোমার কাছে তো আবার নন্দনকানন হয়ে উঠল— তুমি তো ভাই সুখী হলে—

চন্দ্রকানত। সেজন্যে ওকে আর লজ্জা দিস নে নলিন, সে ওর দোষ নয়। স্থী না হবার জন্যে ও যথাসাধ্য চেণ্টা করেছিল, এমন-কি. প্রায় সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছিল; এমন সময় বিধাতা ওর সঙ্গে লাগলেন— নিতানত ওকে কানে ধরে স্থী করে দিলেন। সেজন্যে ওকে মাপ করতে হবে।

বিনোদবিহারী। দেখ্ নলিন, তুই আমাকে ত্যাগ কর্। দ্ধের সাধ আর ঘোলে মেটাস নে। তুইও একটা বিয়ে করে ফেল্— আর এই জগংটাকে শখের মর্ভূমি করে রাখিস নে।

চন্দ্রকান্ত। একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিল্ম, নলিন, জীবনে আর কখনো ঘটকালি করব না— আজ তার খাতিরে সে প্রতিজ্ঞা আমি এখনি ভঙ্গ করতে প্রস্তুত আছি।

নিমাই। এখনি?

চন্দ্রকাশ্ত। হাঁ এখনি। একবার কেবল বাড়ি থেকে চাদরটা বদলে আসতে হবে।

নিমাই। সেই কথাটা খ্লে বলো। আর এ পর্যন্ত তোমার প্রতিজ্ঞা যে কীরকম রক্ষা করে এসেছ সে আর প্রকাশ করে কাজ নেই।

বিনোদবিহারী। নলিন আমার গা ছুরে বল্ দেখি তূই বিয়ে করবি।

নলিনাক্ষ। তুমি যদি বল বিন্, তা হলে আমি নিশ্চয় করব। এ পর্যন্ত আমি তোমার কোন্ অনুরোধটা রাখি নি বলো।

বিনোদবিহারী। চন্দরদা, তবে আর কী! একটা খোঁজ করো। একটি সং কায়ন্থের মেয়ে। ওঁদের আবার একট্ব স্ক্রিধে আছে – খাদ্যের সঙ্গে হজমিগ্র্লিট্বুকু পান, রাজকন্যার সঙ্গে অর্ধেক রাজত্বের জোগাড হয়।

চন্দ্রকান্ত। তা বেশ কথা। আমি এই সংসারসমন্দ্র দিব্যি একটি খেয়া জমিয়েছি—একে একে তোদের দ্বটিকে আইব্বড়ো-ক্ল থেকে বিবাহ-ক্লে পার করে দিয়েছি— মিস্টার চাট্বজ্যেকেও এক-হাঁট্ব কাদার মধ্যে নাবিয়ে দিয়ে এসেছি, এখন আর কে কে যাত্রী আছে ডাক দাও—

বিনোদবিহারী। এখন এই অনাথ যুবকটিকে পার করে দাও।

### त्रवीन्य-त्रह्मावनी ७

নলিনাক্ষ। বিন্ ভাই, আর কেউ নয়, কেবল তুমি যাকে পছন্দ করে দেবে, আমি তাকেই নেব। দেখেছি তোমার সঙ্গে আমার রুচির মিল হয়।

বিনোদবিহারী। তাই সই। তবে আমি সন্ধানে বেরোব। চন্দরদার আবার চাদর বদলাতে বড়ো বিলম্ব হয় দেখেছি। ততক্ষণ আমিই খেয়া দেব।

নিমাই। আজ তবে সভাভগ্গ হোক। ও দিকে যতই রাত বয়ে যাচ্ছে আমাদের চন্দ্র ততই ম্লান হয়ে আসছেন।

চন্দ্রকানত। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আগে আমাদের ভাগালক্ষ্মীদের একটি বন্দনা গেয়ে তার পরে বেরোনো যাবে। এটি বিরহকালে আমার নিজের রচনা—বিরহ না হলে গান বাঁধবার অবসর পাওয়া যায় না। মিলনের সময় মিলনটা নিয়েই কিছু ব্যতিবাসত হয়ে থাকতে হয়।

#### গান প্রথমে চন্দ্র পরে সকলে মিলিয়া

#### বাউলের সূর

যার অদ্নেট যেমনি জন্টন্ক তোমরা সবাই ভালো!
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জনালো।
কেউ বা অতি জনলজনল. কেউ বা দ্লান ছলছল,
কেউ বা কিছন্ দহন করে, কেউ বা দ্লিন আগাগোড়া কেবল মধন্,
প্রাতনে অদ্লমধ্র একটনুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যখন বিদায় করে, চক্ষন্ এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অন্রাগে সমান ভাগে ঢালো।
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সন্ধা, তোমরা তৃষ্ণিত আমরা ক্ষন্ধা,
তোমার কথা বলতে কবির কথা ফ্রালো।
যে ম্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভালো লাগে—
কেউ বা দিব্যি গোরবরন, কেউ বা দিব্যি কালো।

# বিদায়-অভিশাপ

প্রকাশ : ১৮৯৪

চিত্রাষ্ঠাদার দ্বিতীয় সংস্করণের (১৩০১) সঙ্গো একত গ্রথিত হয়ে 'চিত্রাষ্ঠাদা ও বিদায়-অভিশাপ' প্রথম প্রকাশিত হয়।

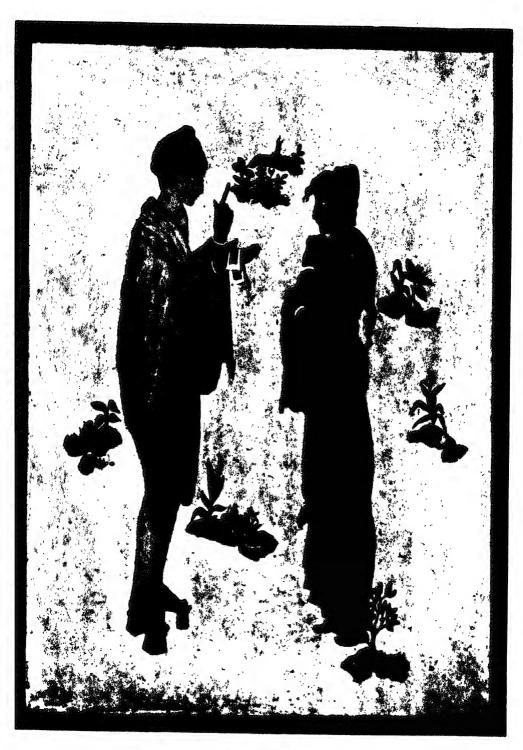

কচ ও দেবযানী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অভিকত

দেবগণকত্ ক আদিষ্ট হইয়া ব্হম্পতিপ্র কচ দৈতাগ্রের শ্রন্ধাচার্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত তংসমীপে গমন করেন। সেখানে সহস্র বংসর অতিবাহন করিয়া এবং নৃত্যগীতবাদ্যশ্বারা শ্রন্ধদ্বহিতা দেবযানীর মনোরঞ্জনপ্রেক সিম্ধকাম হইয়া কচ দেবলোকে প্রত্যাগমন করেন। দেবযানীর নিকট হইতে বিদায়-ক্রালীন ব্যাপার পরে বিবৃত হইল।

#### কচ ও দেবযানী

কচ। দেহো আজ্ঞা, দেবখানী, দেবলোকে দাস করিবে প্রয়াণ। আজি গ্রুর্গৃহবাস সমাপত আমার। আশীর্বাদ করো মোরে যে বিদ্যা শিখিন, তাহা চির্বাদন ধরে অন্তরে জাজ্বল্য থাকে উজ্জ্বল রতন, সন্মের্শিখরশিরে স্থের মতন, অক্ষয়কিরণে।

দেবযানী।

শোরথ পর্রিয়াছে,
প্রেছ দ্বর্লভ বিদ্যা আচার্যের কাছে,
সহস্রবর্ষের তব দ্বঃসাধ্যসাধনা
সিদ্ধ আজি; আর কিছু নাহি কি কামনা
ভেবে দেখো মনে মনে।

কচ। আর কিছ্ নাহি।
দেবযানী। কিছ্ নাই? তব্ আরবার দেখো চাহি
অবগাহি হদয়ের সীমান্ত অবধি
করহ সন্ধান— অন্তরের প্রান্তে যদি
কোনো বাঞ্ছা থাকে, কুশের অঞ্কুর-সম
ক্র্দ্র-দ্ফি-অগোচর, তব্ তীক্ষাতম।
কচ। আজি প্র্ কৃতার্থ জীবন। কোনো ঠাই

আজি প্র কৃতাথ জাবন। কোনো ঠাই মোর মাঝে কোনো দৈন্য কোনো শ্ন্য নাই স্লক্ষণে।

দেবষানী।

যাও তবে ইন্দ্রলোকে আপনার কাজে
উচ্চাশিরে গোরব বহিয়া। স্বর্গপুরে
উঠিবে আনন্দধর্নি, মনোহর স্বরে
বাজিবে মঙ্গলশৃঙ্খ, স্বরাঙ্গনাগণ
করিবে তোমার শিরে প্রভ্প বরিষন
সদ্যছিল নন্দনের মন্দারমঞ্জরী।
স্বর্গপথে কলকণ্ঠে অপ্সরী কিল্লরী
দিবে হ্লুধ্বনি। আহা, বিপ্র, বহুক্রেশে
কেটেছে তোমার দিন বিজনে বিদেশে
স্বুক্টোর অধ্যয়নে। নাহি ছিল কেহ

স্মরণ করায়ে দিতে সন্থময় গেহ,
নিবারিতে প্রবাসবেদনা। অতিথিরে
যথাসাধ্য প্রিজয়াছি দরিদ্রকুটীরে
যাহা ছিল দিয়ে। তাই ব'লে স্বর্গসন্থ
কোথা পাব, কোথা হেথা অনিন্দিত মন্থ
সন্রললনার। বড়ো আশা করি মনে
আতিথ্যের অপরাধ রবে না স্মরণে
ফিরে গিয়ে সন্খলোকে।

কচ।

দেব্যানী।

স্কল্যাণ হাসে
প্রসন্ন বিদায় আজি দিতে হবে দাসে।
হাসি? হায় সখা. এ তো স্বর্গপ্রী নর:
প্রুম্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্মমাঝে, বাঞ্ছা ঘ্রের বাঞ্ছিতেরে ঘিরে,
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারংবার ফিরে

লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারংবার ফিরে
মুদ্রিত পদেমর কাছে। হেথা সুখ গেলে
স্মৃতি একাকিনী বসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
শ্ন্যগ্রে— হেথায় সুলভ নহে হাসি।
যাও বন্ধু, কী হইবে মিথ্যা কাল নাশি—

উৎকণ্ঠিত দেবগণ।

মেতেছ চলিয়া?
সকলি সমাপ্ত হল দ্ব-কথা বলিয়া?
দশশত বৰ্ষ পরে এই কি বিদায়!
দেবযানী, কী আমার অপরাধ!

কচ। দেবযানী।

হায়.

সন্দরী অরণাভূমি সহস্র বংসর
দিয়েছে বল্লভছায়া পল্লবমর্মর,
শন্নায়েছে বিহঙ্গক্জন— তারে আজি
এতই সহজে ছেড়ে যাবে? তর্বাজি
শ্লান হয়ে আছে যেন, হেরো আজিকার
বনচ্ছায়া গাঢ়তর শোকে অন্ধকার,
কে'দে ওঠে বায়নু, শন্দক পত্র ঝ'রে পড়ে.
তুমি শন্ধন্ চলে যাবে সহাস্য অধরে
নিশান্তের সন্থস্বংনসম?

কচ ৷

দেবযানী,

এ বনভূমিরে আমি মাতৃভূমি মানি,

হেথা মোর নবজন্মলাভ। এর 'পরে

নাহি মোর অনাদর, চিরপ্রীতিভরে

চিরদিন করিব স্মরণ।

দেবযানী।

এই সেই বটতল, যেথা তুমি প্রতি দিবসেই গোধন চরাতে এসে পড়িতে ঘ্নমায়ে মধ্যান্তের খরতাপে; ক্লান্ত তব কারে অতিথিবংসল তর্ন দীর্ঘ ছায়াখানি দিত বিছাইয়া, সন্থসন্থিত দিত আনি ঝর্মরপ্লাবদলে করিয়া বীজন মৃদ্নস্বরে। যেয়ো স্থা, তব্ন কিছন্ক্ষণ পরিচিত তর্তলে বোসো শেষবার, নিয়ে যাও সম্ভাষণ এ স্নেইছায়ার, দ্বই দণ্ড থেকে যাও— সে বিলম্বে তব স্বর্গের হবে না কোনো ক্ষতি।

ক5।

অভিনব

বলে যেন মনে হয় বিদায়ের ক্ষণে এই-সব চিরপরিচিত বন্ধ্রগণে— পলাতক প্রিয়জনে বাঁধিবার তরে করিছে বিস্তার সবে ব্যগ্র স্নেহভরে নূতন বৰ্ধনজাল, অন্তিম মিনতি, অপূর্ব সৌন্দর্যরাশ। ওগো বনস্পতি, আশ্রিতজনের বন্ধ, করি নমস্কার। কত পান্থ বসিবেক ছায়ায় তোমার. কত ছাত্র কত দিন আমার মতন প্রচ্ছায় প্রচ্ছায় তলে নীরব নির্জন তৃণাসনে, পতখেগর মৃদুগুঞ্জস্বরে, করিবেক অধ্যয়ন— প্রাতঃস্নান-পরে খাষিবালকেরা আসি সজল বল্কল শুকাবে তোমার শাখে—রাখালের দল মধ্যাহে করিবে খেলা— ওগো, তারি মাঝে এ পর্রানো বন্ধর যেন স্মরণে বিরাজে। মনে রেখো আমাদের হোমধেন, টিরে; দ্বর্গসন্ধা পান করে সে পন্গাগাভীরে ভূলো না গরবে।

ानी।

কচ।

সুধা হতে সুধাময়
দুক্ধ তার—দেখে তারে পাপক্ষয় হয়,
মাত্র্পা, শান্তিস্বর্পিণী, শুক্রকান্তি
পর্যাস্বনী। না মানিয়া ক্ষ্বাত্ষাপ্রান্তি
তারে করিয়াছি সেবা, গহন কাননে
শ্যামশন্প স্লোতাস্বনীতীরে তারি সনে
ফিরিয়াছি দীর্ঘ দিন: পরিত্বিতভরে
স্বেচ্ছামতে ভোগ করি নিন্নতট-পরে
অপর্যাপত ত্ণরাশি সুহিনশ্ধ কোমল—
আলস্যমন্থর তন্ব লভি তর্তল
রোমন্থ করেছে ধীরে শুরয়ে ত্ণাসনে
সারবেলা: মাঝে মাঝে বিশাল নয়নে
সক্তজ্ঞ শান্ত দৃষ্টি মেলি, গাঢ়ন্নেহ
চক্ষ্ব দিয়া লেহন করেছে মোর দেহ।

দেবযানী।

মনে রবে সেই দ্থি সিনগ্ধ অচণ্ডল, পরিপা্ট শা্ত্র তনা চিক্কণ পিচ্ছল। আর মনে রেখো আমাদের কলস্বনা স্রোতিস্বিনী বেণা্মতী।

কচ।
 তারে ভুলিব না।
বেণ্মতী, কত কুস্মিত কুঞ্জ দিয়ে
মধ্কপ্ঠে আনন্দিত কলগান নিয়ে
আসিছে শ্শুষো বহি গ্রাম্যবধ্সম
সদা ক্ষিপ্রগতি, প্রবাসস্থিগনী মম
নিত্য শ্বভরতা।

দেবযানী। হায় বন্ধ্ন, এ প্রবাসে
আরো কোনো সহচরী ছিল তব পাশে,
পরগৃহবাসদ্বঃখ ভুলাবার তরে
যত্ন তার ছিল মনে রাত্রিদিন ধ'রে—
হায় রে দ্বাশা!

কচ। চিরজীবনের সনে তার নাম গাঁথা হয়ে গেছে।

দেববানী।

যৌদন প্রথম তুমি আসিলে হেথায়

কিশোর রাহ্মণ, তর্ণ অর্ণপ্রায়

গৌরবর্ণ তন্খানি স্নিগ্ধদীপ্তি-ঢালা,

চন্দনে চর্চিত ভাল, কণ্ঠে প্রুষ্পমালা,

পরিহিত পট্টবাস, অধরে নয়নে

প্রসন্ন সরল হাসি, হোথা প্রুষ্পবনে

দাঁডালে আসিয়া—

কচ।

তুমি সদ্য স্নান করি

দীর্ঘ আর্দ্র কেশজালে, নবশ্বকাম্বরী

জ্যোতিঃস্নাত মূতিমিতী উষা, হাতে সাজি

একাকী তুলিতেছিলে নব প্রুপরাজি

প্জার লাগিয়া। কহিন্ব করি বিনতি,

'তোমারে সাজে না শ্রম, দেহো অন্মতি

ফ্বল তুলে দিব দেবী।'

দেবযানী। আমি সবিস্ময়
সেই ক্ষণে শ্বান্ব তোমার পরিচয়।
বিনয়ে কহিলে, 'আসিয়াছি তব দ্বারে
তোমার পিতার কাছে শিষ্য হইবারে
আমি বৃহস্পতিস্ত।'

কচ। শঙ্কা ছিল মনে, পাছে দানবের গ্রু স্বর্গের ব্রাহ্মণে দেন ফিরাইয়া।

দেবযানী। আমি গেন্ব তাঁর কাছে। হাসিয়া কহিন্ব, পিতা, ভিক্ষা এক আছে

ALL MAN TO SERVICE MAN STEEL COLOR BOOK STORY कार्यका त्या हिल प्रमत् अनु The Sas certain my The Charles Edit त्मक्ष भाव कारता अवसह क्राल मुक्तान क्या निम्म निर्मा निर्मा क्या कर बहर , अभाष्ट्रका वरकार नरका शि (बरवर्णिल, अविद्या कृष्ठिदान रिएट क म्बरिन फिर्ता, अस्त कल्लाना करह शिष्टिं त्रपर्; - अ अस्तिक्न रूप्र प्रिन अक्सार बमलु व बरहेरड के हीन जेल्लाम मिट्टिया मूर्व राग्डिन छेल्लाहे, अन्त्रीड सुन्यक् त्मारे आहार अहरर लक्षा अर मार्क कर का दिन हमार गाउँ भी मिलामिया नारिक महार भाराने स्राज्यः किरव मुज्जान्त्रस्य अप्रानिकार, अरे शब में बन में देन देन देन देन देन के में के किया है।

'বিদায়-অভিশাপ' পান্ডুলিপির একটি প্তা

চরণে তোমার।' স্নেহে বসাইয়া পাশে
শিরে মোর দিয়ে হাত শাদ্ত মৃদ্র ভাষে
কহিলেন, 'কিছ্র নাহি অদেয় তোমারে।'
কহিলাম, 'ব্হস্পতিপরে তব দ্বারে
এসেছেন, শিষ্য করি লহো তুমি তাঁরে
এ মিনতি।' সে আজিকে হল কত কাল,
তব্র মনে হয় যেন সেদিন সকাল।

ঈর্ষাভরে তিনবার দৈত্যগণ মোরে করিয়াছে বধ, তুমি দেবী দয়া করে ফিরায়ে দিয়েছ মোর প্রাণ, সেই কথা হৃদয়ে জাগায়ে রবে চিরকৃতজ্ঞতা।

দেবযানী।

কচ ৷

রুতজ্ঞতা! ভুলে যেয়ো, কোনো দুঃখ নাই। উপকার যা করেছি হয়ে যাক ছাই---নাহি চাই দান-প্রতিদান। সুখস্মৃতি নাহি কিছু মনে? যদি আনন্দের গীতি কোনো দিন বেজে থাকে অন্তরে বাহিরে. যদি কোনো সন্ধ্যাবেলা বেণ্মতীতীরে অধ্যয়ন-অবসরে বাস পুষ্পবনে অপূর্ব প্লকরাশি জেগে থাকে মনে, ফুলের সোরভসম হৃদয়-উচ্ছ্রাস ব্যাপ্ত করে দিয়ে থাকে সায়াহ্র-আকাশ, ফুটনত নিকুঞ্জতল, সেই সুখকথা মনে রেখো-- দূর হয়ে যাক কৃতজ্ঞতা। যদি, স্থা, হেথা কেহ গেয়ে থাকে গান চিত্তে যাহা দিয়েছিল সূখ: পরিধান করে থাকে কোনো দিন হেন বস্ত্রখান যাহা দেখে মনে তব প্রশংসার বাণী জেগেছিল, ভেবেছিলে প্রসন্ন অন্তর তৃ°ত চোখে, আজি এরে দেখায় সুন্দর, সেই কথা মনে কোরো অবসরক্ষণে স্বখ্যবৰ্গধামে। কতদিন এই বনে দিগ্দিগণ্তরে আষাঢ়ের নীল জটা শ্যামহিনাধ বরষার নবঘনঘটা নেবেছিল, অবিরল বৃণ্টিজলধারে কর্মহীন দিনে সঘনকল্পনাভাৱে পীডিত হৃদয়—এসেছিল কত্রদন অকস্মাৎ বসন্তের বাধাবন্ধহীন উল্লাসহিল্লোলাকুল যোবন-উৎসাহ. সংগীতমুখর সেই আবেগপ্রবাহ লতায় পাতায় পুর্ণ্পে বনে বনাণ্তরে ব্যাপ্ত করি দিয়াছিল লহরে লহরে আনন্দ^লাবন—ভেবে দেখো একবার

কত উবা, কত জ্যোৎস্না, কত অন্ধকার প্রুপগন্ধঘন অমানিশা, এই বনে গেছে মিশে স্কুথে দৃঃখে তোমার জীবনে— তারি মাঝে হেন প্রাতঃ, হেন সন্ধ্যাবেলা, হেন মুক্থরাতি, হেন হৃদয়ের খেলা, হেন স্কুখ, হেন মুখ দেয় নাই দেখা যাহা মনে আঁকা রবে চিরচিত্ররেখা চিররাত্রি চিরদিন? শুধু উপকার! শোভা নহে, প্রীতি নহে, কিছু নহে আর!

কচ। আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয় সখী। বহে যাহা মর্মমাঝে রক্তময় বাহিরে তা কেমনে দেখাব।

দেব্যানী।

জানি সখে,
তোমার হৃদয় মোর হৃদয়-আলোকে
চাকতে দেখেছি কতবার, শা্বা যেন
চক্ষের পলকপাতে। তাই আজি হেন
স্পর্ধা রমণীর। থাকো তবে, থাকো তবে,
যেয়ো নাকো। সাখ নাই যশের গোরবে।
হেথা বেণামতীতীরে মোরা দাই জন
অভিনব স্বর্গলোক করিব স্জন
এ নির্জান বনচ্ছায়াসাথে মিশাইয়া
নিভ্ত বিশ্রম্থ মা্শ্ধ দাইখানি হিয়া
নিখিলবিস্মা্ত। ওগো বন্ধা, আমি জানি
রহস্য তোমার।

কচ। দেবযানী। নহে, নহে, দেবযানী।
নহে? মিথ্যা প্রবঞ্চনা! দেখি নাই আমি
মন তব? জান না কি প্রেম অন্তর্যামী।
বিকশিত প্রুচ্প থাকে পল্লবে বিলীন—
গন্ধ তার লুকাবে কোথায়। কতদিন
যেমনি তুলেছ মুখ, চেয়েছ যেমনি,
যেমনি শ্নেছ তুমি মোর কণ্ঠধননি,
অমনি সর্বাণেগ তব কম্পিয়াছে হিয়া—
নড়িলে হীরক যথা পড়ে ঠিকরিয়া
আলোক তাহার। সে কি আমি দেখি নাই?
ধরা পড়িয়াছ বন্ধ্ব, বন্দী তুমি তাই
মোর কাছে। এ বন্ধন নারিবে কাটিতে।
ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে।

কচ। শ্রাচিস্মিতে, সহস্র বংসর ধরি এ দৈত্যপর্রীতে এরি লাগি করেছি সাধনা?

দেবযানী। কন নহে ? বিদ্যারই লাগিয়া শ্বধু লোকে দুঃখ সহে

এ জগতে? করে নি কি রমণীর লাগি কোনো নর মহাতপ? পত্নীবর মাগি করেন নি সম্বরণ তপতীর আশে প্রথর সূর্যের পানে তাকায়ে আকাশে অনাহারে কঠোর সাধনা কত? হায়. বিদ্যাই দুৰ্লভ শুধু, প্ৰেম কি হেথায় এতই সূলভ? সহস্র বংসর ধরে সাধনা করেছ তুমি কী ধনের তরে আপনি জান না তাহা। বিদ্যা এক ধারে, আমি এক ধারে—কভু মোরে কভু তারে চেয়েছ সোংসুকে; তব অনিশ্চিত মন দোঁহারেই করিয়াছে যত্নে আরাধন সংগোপনে। আজ মোরা দোঁতে এক দিনে আসিয়াছি ধরা দিতে। লহো. সখা, চিনে যারে চাও। বল যদি সরল সাহসে 'বিদ্যায় নাহিকো সুখ, নাহি সুখ যশে— দেব্যানী, তুমি শ্ব্ধু সিদ্ধি মৃতিমতী, তোমারেই করিন, বরণ'— নাহি ক্ষতি. নাহি কোনো লজ্জা তাহে। রমণীর মন সহস্রবর্ষেরই, সখা, সাধনার ধন। দেবসামিধানে শুভে করেছিন, পণ মহাসঞ্জীবনী বিদ্যা করি উপার্জন দেবলোকে ফিরে যাব। এর্সেছিন, তাই, সেই পণ মনে মোর জেগেছে সদাই: পূর্ণ সেই প্রতিজ্ঞা আমার, চরিতার্থ এতকাল পরে এ জীবন—কোনো স্বার্থ করি না কামনা আজি।

रहतयानी।

ক্ত।

ধিক্ মিথাভাষী!
শ্ব্ধ্ বিদ্যা চেয়েছিলে? গ্রুক্ত্ আসি
শ্ব্ধ্ ছাত্রর্পে ভূমি আছিলে নিজনে
শাস্ত্রনেথ রাখি আঁখি রত অধ্যয়নে
অহরহ? উদাসীন আর-সবা-'পরে?
ছাড়ি অধ্যয়নশালা বনে বনান্তরে
ফিরিতে প্রুপের তরে, গাঁথি মাল্যখানি
সহাস্য প্রফ্লমন্থে কেন দিতে আনি
এ বিদ্যাহীনারে? এই কি কঠোর ব্রত?
এই তব ব্যবহার বিদ্যাথীর মতো?
প্রভাতে রহিতে অধ্যয়নে, আমি আসি
শ্ন্য সাজি হাতে লয়ে দাঁড়াতেম হাসি,
ভূমি কেন গ্রন্থ রাখি উঠিয়া আসিতে,
প্রফ্ল্ল শিশিরসিক্ত কুস্ম্মরাশিতে
করিতে আমার প্জা? অপরাহুকালে

জলসেক করিতাম তর্-আলবালে, আমারে হেরিয়া শ্রান্ত কেন দয়া করি দিতে জল তুলে? কেন পাঠ পরিহরি পালন করিতে মোর ম্গশিশ্বটিকে? স্বৰ্গ হতে যে সংগীত এসেছিলে শিখে কেন তাহা শুনাইতে, সন্ধ্যাবেলা যবে নদীতীরে অন্ধকার নামিত নীরবে প্রেমনত নয়নের স্নিশ্বজ্ঞায়াময় দীর্ঘ পল্লবের মতো? আমার হৃদয় বিদ্যা নিতে এসে কেন করিলে হরণ ম্বর্গের চাতুরীজালে? বুর্ঝেছি এখন. আমারে করিয়া বশ পিতার হৃদয়ে চেয়েছিলে পশিবারে—কৃতকার্য হয়ে আজ যাবে মোরে কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা. **ल**य्थमतातथ अथीं ताजन्तात यथा দ্বারীহন্তে দিয়ে যায় মুদ্রা দুই-চারি মনের সন্তোষে।

কচ।

হা অভিমানিনী নারী. সত্য শুনে কী হইবে সুখ। ধর্ম জানে. প্রতারণা করি নাই: অকপট-প্রাণে আনন্দ-অন্তরে তব সাধিয়া সন্তোষ, সেবিয়া তোমারে যদি করে থাকি দোষ. তার শাস্তি দিতেছেন বিধি। ছিল মনে कव ना स्म कथा। वर्ला की इट्टेरव र्रिंग গ্রিভুবনে কারো যাহে নাই উপকার, একমাত্র শুধু যাহা নিতান্ত আমার আপনার কথা। ভালোবাসি কিনা আজ সে তর্কে কী ফল? আমার যা আছে কাজ সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ বলে যদি মনে নাহি লাগে, দুর বনতলে যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিশ্ধ মূগসম, চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দণ্ধ প্রাণে মম সর্বকার্য-মাঝে—তব্ব চলে যেতে হবে স্থশ্না সেই স্বর্গধামে। দেব-সবে এই সঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া প্রদান ন্তন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ সার্থক হইবে: তার পূর্বে নাহি মানি আপনার সূখ। ক্ষমো মোরে, দেবযানী, ক্ষমো অপরাধ।

দেবযানী।

ক্ষমা কোথা মনে মোর! করেছ এ নারীচিত্ত কুলিশকঠোর হে ব্রাহ্মণ। তুমি চলে যাবে স্বর্গলোকে

সগোরবে, আপনার কর্তব্যপত্লকে সর্ব দুঃখশোক করি দ্রপরাহত; আমার কী আছে কাজ, কী আমার ব্রত। আমার এ প্রতিহত নিম্ফল জীবনে কী রহিল, কিসের গোরব? এই বনে বসে রব নতশিরে নিঃসংগ একাকী লক্ষ্ণীনা। যে দিকেই ফিরাইব আঁখি সহস্র স্মৃতির কাঁটা বি ধিবে নিষ্ঠার: লুকায়ে বক্ষের তলে লম্জা অতি কুর বারংবার করিবে দংশন। ধিক ধিক. কোথা হতে এলে তুমি, নিমমি পথিক, বসি মোর জীবনের বনচ্ছায়াতলে দণ্ড-দুই অবসর কাটাবার ছলে জীবনের সুখগুলি ফুলের মতন ছিল্ল করে নিয়ে, মালা করেছ গ্রন্থন একখানি সূত্র দিয়ে। যাবার বেলায় সে মালা নিলে না গলে, পরম হেলায় সেই স্ক্রু স্ত্রখানি দুই ভাগ করে ছি'ড়ে দিয়ে গেলে। লুটাইল ধূলি-'পরে এ প্রাণের সমস্ত মহিমা। তোমা-'পরে এই মোর অভিশাপ—যে বিদার তরে মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার সম্পূর্ণ হবে না বশ— তুমি শুধু তার ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ: শিখাইরে পারিবে না করিতে প্রয়োগ। আমি বর দিন, দেবী, তুমি সুখী হবে। ভূলে যাবে সর্ব জ্লানি বিপাল গৌরবে।

কালীগ্রাম ২৬ স্থাবণ [১৩০০]

কচ।

# মালিনী

প্রকাশ : ১৮৯৬

মালিনী কাব্যগ্রন্থাবলীর (১৩০৩) অণ্ডর্ভু হয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৯১২ সালে স্বতন্ত্র প্রস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণের পাঠ, চতুর্থ দ্শ্যে মালিনীর চতুর্থ সংলাপের প্রথম পাঁচ ছত্র ব্যতীত, কাব্যগ্রন্থাবলী-অন্সারী। মালিনী নাটিকার উৎপত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত। কবিকঙ্কণকে দেবী স্বপ্নে আদেশ করেছিলেন তাঁর গ্রেণকীতন করতে। আমার স্বপ্নে দেবীর আবিভাবি ছিল না, ছিল হঠাৎ মনের একটা গভীর আত্মপ্রকাশ ঘ্রমন্ত ব্র্ণিধর স্ব্যোগ নিয়ে।

তখন ছিল্মুম লণ্ডনে। নিমন্ত্রণ ছিল প্রিমরোজ হিলে তারক পালিতের বাসায়। প্রবাসী বাঙালিদের প্রায়ই সেখানে হত জটলা, আর তার সংগ চলত ভোজ। গোলেমালে রাত হয়ে গেল। যাঁদের বাড়িতে ছিল্ম অত রাত্রে দরজার ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে হঠাৎ চমক লাগিয়ে দিলে গৃহস্থ সেটাকে দ্বঃসহ বলেই গণ্য করতেন তাই পালিত সাহেবের অন্রোধে তাঁর ওখানেই রাত্রিযাপন স্বীকার করে নিল্মু। বিছানায় যখন শ্লমে তখনো চলছে কলরবের অন্তিম পর্ব, আমার ঘুম ছিল আবিল হয়ে।

এমন সময় স্বংন দেখল্ম, যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রানত। দুই বংধুর মধ্যে এক বংধু কর্তব্যবাধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বংদী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বংধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বংধুকে দিলেন ভূমিসাং করে।

জেগে উঠে যেটা আমাকে আশ্চর্য ঠেকল সেটা হচ্ছে এই যে, আমার মনের একভাগ নিশ্চেণ্ট শ্রোতামাত্র, অন্যভাগ বুনে চলেছে একখানা নাটক। স্পণ্ট হোক অস্পণ্ট হোক একটা কথাবার্তার ধারা গল্পকে বহন করে চলেছিল। জেগে উঠে সে আমি মনে আনতে পারলম্ম না। পালিত সাহেবকে মনের ক্রিয়ার এই বিসময়করতা জানিয়েছিলমা। তিনি এটাতে বিশেষ কোনো ঔৎসম্ক্য বোধ করলেন না।

কিন্তু অনেক কাল এই স্বংন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সণ্ডরণ করেছে। অবশেষে অনেক দিন পরে এই স্বংনের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হল।

বোধ করি এই নাটিকায় আমার রচনার একটা কিছু বিশেষত্ব ছিল, সেটা অনুভব করেছিল্ম যথন দ্বিতীয় বার ইংলন্ডে বাসকালে এর ইংরেজি অনুবাদ কোনো ইংরেজ বন্ধর চোথে পড়ল। প্রথম দেখা গেল এটা আটিস্ট রোটেনস্টাইনের মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। কখনো কখনো এটাকে তাঁর ঘরে অভিনয় করবার ইচ্ছেও তাঁর হয়েছিল। আমার মনে হল এই নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি তাঁর শিলপী-মনে ম্তির্পে স্পন্ট হয়ে উঠেছে। তার পরে একদিন ট্রেভিলিয়ানের মুখে এর সম্বন্ধে মন্তব্য শ্নল্ম। তিনি কবি এবং গ্রীক সাহিত্যের রসজ্ঞ। তিনি আমাকে বললেন এই নাটকে তিনি গ্রীক নাট্যকলার প্রতির্পে দেখেছেন। তার অর্থ কী তা আমি সম্পূর্ণ ব্রুবে পারি নি কারণ যদিও কিছু কিছু তর্জমা পড়েছি তব্ গ্রীক নাট্য আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। শেক্সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র, ব্যান্থিত ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে। মালিনীর নাট্যর্প সংযত সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন। এর বাহিরের রূপায়ণ সম্বন্ধে যে মত শ্নেছিল্ম এ হচ্ছে তাই। কবিতার মর্মকথাটি প্রথম থেকেই যদি রচনার মধ্যে জেনেশ্বনে বপন করা না হয়ে থাকে তবে কবির কাছেও সেটা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে দেরি লাগে, আজ আমি জানি মালিনীর মধ্যে

কী কথাটি লিখতে লিখতে উদ্ভাবিত হয়ে ছিল গোণর্পে ঈষং-গোচর। আসল কথা, মনের একটা সত্যকার বিসময়ের আলোড়ন ওর মধ্যে দেখা দিয়েছে।

আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তথন গোরীশংকরের উত্ত্র্ব্গে শিখরে শ্রু নির্মাল তুষারপ্রপ্রের মতো নির্মাল নির্মিকলপ হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মধ্যলর্পে মৈত্রীর্পে আপনাকে প্রকাশ করতে আরুল্ভ করেছে। নির্মিকার তত্ত্ব নয় সে, ম্তিশালার মাটিতে পাথরে নানা অল্ভুত আকার নিয়ে মান্যকে সে হতব্লিধ করতে আসে নি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করে নি। সত্য যার স্বভাবে, যে মান্ব্রের অল্তরে অপরিমেয় কর্ণা, তার অল্ভঃকরণ থেকে এই পরিপ্রণ মানব-দেবতার আবিভাবে অন্য মান্ব্রের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আন্কানিক সকল পৌরাণিক ধর্মজিটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বর্পে প্রকাশ হতে পারে।

আমার এ-মতের সত্যাসত্য আলোচ্য নয়। বন্ধব্য এই যে, এই ভাবের উপরে মালিনী প্রতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এরই যা দ্বঃখ, এরই যা মহিমা, সেইটেতেই এর কাব্যরস। এই ভাবের অঙ্কুর আপনাআপনি দেখা দিয়েছিল 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' সে-কথা ভেবে দেখবার যোগ্য। 'নির্কারের স্বপনভংগে' হয়তো তারও আগে এর আভাস পাওয়া যায়।

[5089]

## প্রথম দৃশ্য

### রাজা•তঃপ্রর

## মালিনী ও কাশ্যপ

ত্যাগ করো, বংসে, ত্যাগ করো স্থ-আশা কাশ্যপ। দ্বঃখভয়; দ্বে করো বিষয়পিপাসা; ছিন্ন করো সংসারবন্ধন; পরিহরো প্রমোদপ্রলাপ চণ্ডলতা; চিত্তে ধরো ধুবশান্ত সুনিমলি প্রজ্ঞার আলোক রাহিদিন—মোহশোক পরাভূত হোক। ভগবন্, রুদ্ধ আমি, নাহি হেরি চোখে; মালিনী। সন্ধ্যায় মুদ্রিতদল পদ্মের কোরকে আবন্ধ ভ্রমরী— স্বর্ণরেণ্ররাশিমাঝে মৃত জড়প্রায়। তব্ কানে এসে বাজে মর্ক্তির সংগীত, তুমি কৃপা কর যবে। আশীর্বাদ করিলাম, অবসান হবে কাশাপ। বিভাবরী— জ্ঞানসূর্য-উদয়-উৎসবে জাগ্রত এ জগতের জয়জয়রবে শ্বভলগেন স্বপ্রভাতে হবে উদ্ঘাটন প্রুপেকারাগার তব। সেই মহাক্ষণ এসেছে নিকটে। আমি তবে চলিলাম তীর্থপর্যটনে।

মালিনী। লহো দাসীর প্রণাম।

মহাক্ষণ আসিয়াছে। অন্তর চণ্ডল
যেন বারিবিন্দ্রসম করে টলমল
পদ্মদলে। নের মর্দি শর্নিতেছি কানে
আকাশের কোলাহল: কাহারা কে জানে
কী করিছে আয়োজন আমারে ঘিরিয়া,
আসিতেছে যাইতেছে ফিরিয়া ফিরিয়া
অদ্শ্য ম্রতি। কভু বিদ্যুতের মতো
চমিকছে আলো; বায়্র তরঙ্গ যত
শব্দ করি করিছে আঘাত। ব্যথাসম
কী যেন বাজিছে আজি অন্তরেতে মম
বারংবার— কিছু আমি নারি ব্রিঝবারে
জগতে কাহারা আজি ভাকিছে আমারে!

[কাশারেগর প্রসংয়

রাজমহিষীর প্রবেশ

মহিষী। মা গো মা, কী করি তোরে লয়ে! ওরে বাছা,

এ-সব কি সাজে তোরে কভু, এই কাঁচা নবীন বয়সে? কোথা গোল বেশভূষা কোথা আভরণ? আমার সোনার উষা স্বর্ণপ্রভাহীনা; এও কি চোখের 'পরে সহ্য হয় মা'র?

মালিনী।

কখনো রাজার ঘরে
জন্মে না কি ভিখারিনী? দরিদ্রের কুলে
তুই যে, মা, জন্মেছিস সে কি গোলি ভুলে
রাজেশ্বরী? তোর সে বাপের দরিদ্রতা
জগংবিখ্যাত, বল্ মা, সে যাবে কোথা?
তাই আমি ধরিয়াছি অলংকারসম
তোমার বাপের দৈন্য সর্ব অঙ্গে মম
মা আমার!

মহিষী।

ও গো, আপন বাপের গবে আমার বাপেরে দাও খোঁটা ? তাই গর্ভে ধরেছিন্ তোরে, ওরে অহংকারী মেয়ে? জানিস, আমার পিতা তোর পিতা চেয়ে শতগ্রণে ধনী, তাই ধনরত্নমানে এত তাঁর হেলা।

মালিনী।

সে তো সকলেই জানে।
যেদিন পিতৃব্য তব, পিতৃধনলোভে
বাণ্ডলেন পিতারে তোমার, মনঃক্ষোভে
ছাড়িলেন গৃহ ,তিনি। সর্ব ধনজন
সম্পদ সহায় করিলেন বিসর্জন
অকাতর মনে; শ্ব্ধ স্বত্নে আনিলা
পৈতৃক দেবতাম্বর্তি শালগ্রামশিলা
দরিদ্রকুটীরে। সেই তাঁর ধর্মানি
মোর জন্মকালে মোরে দিয়েছ, মা, আনি—
আর কিছ্ব নহে। থাক্-না মা, সর্বক্ষণ
তব পিতৃভবনের দরিদ্রের ধন
তোমারি কন্যার হদে। আমার পিতার
যা-কিছ্ব ঐশ্বর্য আছে ধনরত্নভার
থাক্ রাজপত্বতরে।

মহিষী।

কে তোমারে বোঝে
মা আমার! কথা শ্বনে জানি না কেন যে
চক্ষে আসে জল। যেদিন আসিলি কোলে
বাকাহীন মৃঢ় শিশ্ব, ক্রন্দনকল্লোলে
মায়েরে ব্যাকুল করি, কে জানিত তবে
সেই ক্ষুদ্র মৃশ্ধ মুখ এত কথা কবে
দুই দিন পরে। থাকি তোর মুখ চেয়ে,
ভয়ে কাঁপে বৃক। ও মার সোনার মেয়ে,
এ ধর্ম কোথায় পেলি, কী শাস্ত্রবচন।

আমার পিতার ধর্ম সে তো পুরাতন অনাদি কালের। কিন্তু মা গো, এ যে তব স্থিছাডা বেদছাডা ধর্ম অভিনব আজিকার গড়া। কোথা হতে ঘরে আসে বিধমী সন্ন্যাসী ? দেখে আমি মরি তাসে। কী মন্ত্র শিখায় তারা, সরল হৃদয় জভায় মিথ্যার জালে? লোকে না কি কয় বৌদ্ধেরা পিশাচপন্থী, জাদুবিদ্যা জানে, প্রেতসিদ্ধ তারা। মোর কথা লহো কানে, বাছা রে আমার! ধর্ম কি খুজিতে হয়? সুযের মতন ধর্ম চিরজ্যোতির্ময় চিরকাল আছে। ধরো তুমি সেই ধর্ম, সরল সে পথ। লহো ব্রতক্রিয়াকর্ম ভক্তিভরে। শিবপ্রজা করো দিনযামী, বর মাগি লহো, বাছা, তাঁরি মতো স্বামী। সেই পতি হবে তোর সমস্ত দেবতা. শাস্ত্র হবে তাঁরি বাক্য, সরল এ কথা। শাস্ত্রজ্ঞানী পণিডতেরা মরুক ভাবিয়া সভাাসত্য ধর্মাধর্ম কর্তাক্মক্রিয়া ए:गुम्वात हन्द्रीवन्म् लस्य। भूतुस्यत দেশভেদে কালভেদে প্রতিদিবসের স্বতন্ত্র নতেন ধর্ম: সদা হাহা ক'রে ফিরে তারা শান্তি লাগি সন্দেহসাগরে. শাস্ত্র লয়ে করে কাটাকাটি। রমণীর ধর্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির পতিপুরুরুপে।

#### রাজার প্রবেশ

রাজা।

কন্যা, ক্ষান্ত হও এবে, কিছ্মদিন-তরে। উপরে আসিছে নেবে ঝটিকার মেঘ।

মহিষী।

কোথা হতে মিথ্যা ভয় আনিয়াছ মহারাজ ?

রাজা।

বড়ো মিখ্যা নয়।
হায় রে অবোধ মেয়ে, নবধর্ম যদি
ঘরেতে আনিতে চাস, সে কি বর্ষানদী
একেবারে তট ভেঙে হইবে প্রকাশ
দেশবিদেশের দ্ভিপথে? লজ্জান্রাস
নাহি তার? আপনার ধর্ম আপনারি,
থাকে যেন সংগোপনে, সর্বনরনারী
দেখে যেন নাহি করে শেব্য পরিহাস

### वरीन्त-ब्रह्मायनी &

না করে কঠোর। ধর্মেরে রাখিতে চাস রাখ মনে মনে।

মহিষী।

ভর্পেনা করিছ কেন বাছারে আমার মহারাজ? কত যেন অপরাধী! কী শিক্ষা শিখাতে এলে আজ পাপ রাষ্ট্রনীতি? লুকায়ে করিবে কাজ, ধর্ম দিবে চাপা! সে মেয়ে আমার নয়। সাধ্সম্যাসীর কাছে উপদেশ লয়. শুনে পুণ্যকথা, করে সজ্জনের সেবা. আমি তো বুঝি না তাহে দোষ দিবে কেবা, ভয় বা কাহারে।

রাজা।

মহারানী, প্রজাগণ ক্ষ্রুপ্থ অতিশয়। চাহে তারা নির্বাসন মালিনীর।

মহিষী।

কী বলিলে! নিৰ্বাসন কারে! মালিনীরে? মহারাজ, তোমার কন্যারে?

ধর্মনাশ-আশংকায় ব্রাহ্মণের দল

এক হয়ে-

মহিষী।

রাজা।

ধর্ম জানে ব্রাহ্মণে কেবল? আর ধর্ম নাই? তাদেরি পঃথিতে লেখা সর্বসত্য, অন্য কোথা নাহি তার রেখা এ বিশ্বসংসারে? ব্রাহ্মণেরা কোথা আছে ডেকে নিয়ে এসো। আমার মেয়ের কাছে শিখে নিক ধর্ম কারে বলে। ফেলে দিক কীটে-কাটা ধর্ম তার, ধিক্ ধিক্ ধিক্। ওরে বাছা, আমি লব নবমন্ত্র ডোর, আমি ছিম্ন করে দেব জীর্ণ শাস্তভোর ব্রাহ্মণের। তোমারে পাঠাবে নির্বাসনে? নিশ্চিন্ত রয়েছ মহারাজ? ভাব' মনে এ কন্যা তোমার কন্যা, সামান্য বালিকা, ওগো, তাহা নহে। এ যে দীপ্ত অণিনিশিখা। আমি কহিলাম আজি শ্রনি লহাে কথা— এ कना। भानवी नर्ट, এ कान एवठा, এসেছে তোমার ঘরে। করিয়ো না হেলা. কোন্দিন অকস্মাৎ ভেঙে দিয়ে খেলা চলে যাবে—তখন করিবে হাহাকার. রাজ্যধন সব দিয়ে পাইবে না আর। প্রজাদের পুরাও প্রার্থনা। মহাক্ষণ

মালিনী।

এসেছে নিকটে। দাও মোরে নির্বাসন পিতা।

রাজা।

কেন বংসে, পিতার ভবনে তোর কী অভাব? বাহিরের সংসার কঠোর

र्भाजिनी।

দয়াহীন, সে কি বাছা পিত্যাত্ক্রোড়?
শোনো পিতা— যারা চাহে নির্বাসন মার
তারা চাহে মারে। ওগো মা, শোন্ মা কথা!
বোঝাতে পারি নে মার চিত্তব্যাকুলতা।
আমারে ছাড়িয়া দে মা, বিনা দ্বঃখশোকে,
শাখা হতে চ্যুতপত্রসম। সর্বলোকে
যাব আমি— রাজন্বারে মোরে যাচিয়াছে
বাহির-সংসার। জানি না কী কাজ আছে,
আসিয়াছে মহাক্ষণ।

রাজা।

ওরে শিশ্মতি, কী কথা বলিস।

মালিনী।

পিতা, তুমি নরপতি, রাজার কর্তব্য করো। জননী আমার, আছে তোর প্রক্রকন্যা এ ঘরসংসার, আমারে ছাড়িয়া দে মা। বাঁধিস নে আর স্নেহপাশে।

মহিষী।

শোনো কথা শোনো একবার।
বাক্য নাহি সরে মুখে, চেয়ে তোর পানে
রয়েছি বিস্মিত। হাঁ গো, জন্মিল যেখানে
সেখানে কি স্থান নাই তোর? মা আমার,
তুই কি জগংলক্ষ্মী, জগতের ভার
পড়েছে কি তোরি 'পরে? নিখিলসংসার
তুই বিনা মাতৃহীনা, যাবি তারি কাছে
ন্তন আদরে— আমাদের মা কে আছে
তুই চলে গেলে?

यानिनी।

আমি স্বংন দেখি জেগে. भार्ति निष्ठारघारत, रयन वास् वरह रवरण, নদীতে উঠিছে ঢেউ. রাগ্রি অন্ধকার, নোকাখানি তীরে বাঁধা—কে করিবে পার. কর্ণধার নাই- গৃহহীন যান্ত্রী সবে বসে আছে নিরাশ্বাস—মনে হয় তবে আমি যেন যেতে পারি, আমি যেন জানি তীরের সন্ধান— মোর স্পর্শে নৌকাখানি পাবে যেন প্রাণ, যাবে যেন আপনার পূর্ণ বলে—কোথা হতে বিশ্বাস আমার এল মনে? রাজকন্যা আমি, দেখি নাই বাহির-সংসার— বসে আছি এক ঠাঁই জন্মার্বাধ, চতুদিকে স্বথের প্রাচীর, আমারে কে করে দেয় ঘরের বাহির কে জানে গো। বন্ধ কেটে দাও মহারাজ. ওগো, ছেড়ে দে মা, কন্যা আমি নহি আজ, নহি রাজস,তা— যে মোর অন্তর্যামী

### त्रवीन्द्र-त्रहमावनी ৫

অণিনময়ী মহাবাণী, সেই শুধু আমি।
মহিনী। শ্নিলে তো মহারাজ? এ কথা কাহার?
শ্নিয়া ব্বিতে নারি। এ কি বালিকার?
এই কি তোমার কন্যা? আমি কি আপনি
ইহারে ধরেছি গর্ভে?

রাজা। যেমন রজনী
উষারে জনম দেয়। কন্যা জ্যোতির্ময়ী
রজনীর কেহ নহে, সে যে বিশ্বজয়ী
বিশ্বে দেয় প্রাণ।

মহিষী। মহারাজ তাই বলি,
খংজে দেখো কোথা আছে মায়ার শিকলি
যাহে বাঁধা পড়ে যায় আলোকপ্রতিমা।

কন্যার প্রতি
মন্থে খনলে পড়ে কেশ, এ কী বেশ!ছি মা!
আপনারে এত অনাদর! আয় দেখি
ভালো করে বেধি দিই। লোকে বলিবে কী
দেখে তোরে?— নির্বাসন! এই যদি হয়
ধর্ম ব্রাহ্মণের, তবে হোক মা উদয়
নবধর্ম— শিখে নিক তোরি কাছ হতে
বিপ্রগণ। দেখি মনুখ, আয় মা আলোতে।

[মহিষী ও মালিনেীর প্রস্থান

সেনাপতির প্রবেশ সেনাপতি। মহারাজ, বিদ্রোহী হয়েছে প্রজাগণ ব্রাহ্মণবচনে। তারা চায় নির্বাসন

রাজকুমারীর।

রাজা।

যাও তবে সেনাপতি, সামন্তন্পতি সবে আনো দ্রুতগতি।

্রাজা ও সেনাপতির প্রস্থান

## দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দিরপ্রাজাণে ব্রাহ্মণগণ

রাহ্মণগণ। নির্বাসন, নির্বাসন, রাজদ্বহিতার নির্বাসন!

ক্ষেমংকর। বিপ্রগণ, এই কথা সার।

এ সংকলপ দৃঢ় রেখো মনে। জেনো ভাই,

অন্য অরি নাহি ভরি, নারীরে ভরাই।

তার কাছে অস্ত্র যায় টুটে; পরাহত

তর্ক যুক্তি, বাহ্বল করে শির নত— নিরাপদে হৃদয়ের মাঝে করে বাস রাজ্ঞীসম মনোহর মহাসর্বনাশ।

চার্দন্ত। চলো সবে রাজন্বারে, বলো, 'রক্ষো মহারাজ, আর্যধর্মে করিতেছে লক্ষ্য তব নীড় হতে সপ্।'

স্পিয়। ধর্ম? মহাশয়, মুড়ে উপদেশ দেহো ধর্ম কারে কয়। ধর্ম নিদেশিষীর নির্বাসন?

চার্দত্ত। তুমি দেখি কুলশন্ত্ব বিভীষণ। সকল কাজে কি বাধা দিতে আছ?

সোমাচার্য। মোরা রাহ্মণসমাজে

একত্রে মিলেছি সবে ধর্মরক্ষাকাজে;

তুমি কোথা হতে এসে মাঝে দিলে দেখা

অতিশয় স্ক্রানপ্রণ বিচ্ছেদের রেখা,

স্ক্রো সর্বান্ধ।

সন্প্রিয়। ধর্মাধর্ম সত্যাসত্য কে করে বিচার! আপন বিশ্বাসে মত্ত করিয়াছ স্থির, শ্বধ্ব দল বেংধে সবে সত্যের মানীমাংসা হবে, শ্বধ্ব উচ্চরবে? যুক্তি কিছ্বু নহে?

চার্দ্ত। দশ্ভ তব অতিশয় হে স্কুপ্রিয়া।

স্কৃপ্রিয়। প্রিয়ংবদ, মোর দম্ভ নয়,
আমি অজ্ঞ অতি—দম্ভ তারি যে আজিকে
শতার্থক শাস্ত্র হতে দ্বটো কথা শিথে
নিম্পাপ নিরপরাধ রাজকুমারীরে
টানিয়া আনিতে চাহে ঘরের বাহিরে
ভিক্ষবুকের পথে— তাঁর শাস্ত্রে মোর শাস্ত্রে
দ্ব-অক্ষর প্রভেদ বলিয়া।

ক্ষেমংকর। বচনাস্ত্রে কে পারে তোমারে বন্ধ্বর।

সোমাচার্য। দুর করে দাও স্কৃতিয়েরে। বিপ্রগণ, করো ওরে সভার বাহির।

চার্দন্ত। মোরা নির্বাসন চাহি রাজকুমারীর। যার অভিমত নাহি যাক সে বাহিরে।

ক্ষেমংকর। ক্ষানত হও বন্ধ**্**গণ। স্বিয়। ভ্রমক্রমে আমারে করেছ নির্বাচন ব্রাহ্মণমণ্ডলী। আমি নহি একজন তোমাদের ছায়া। প্রতিধর্নন নহি আমি শাস্ত্রবচনের। যে শাস্ত্রের অন্থামী এ রাহ্মণ, সে শাস্ত্রে কোথাও লেখে নাই শক্তি যার ধর্ম তার।

> ক্ষেমংকরের প্রতি চলিলাম ভাই,

আমারে বিদায় দাও।

ক্ষেমংকর।

দিব না বিদায়।
তকে শ্ব্ধ দিবধা তব, কাজের বেলায়
দ্যু তুমি পর্বতের মতো। বাধ্ব মোর,
জান না কি আসিয়াছে দ্বঃসময় ঘোর—
আজ মৌন থাকো।

সূর্বপ্রয়।

বন্ধ্ব, জন্মেছে ধিক্কার।
মাতৃতার দাবিনিয় নাহি সহে আর।
থাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম ব্রত-উপবাস
এই শাধ্ব ধর্ম ব'লে করিবে বিশ্বাস
নিঃসংশয়ে? বালিকারে দিয়া নির্বাসনে
সেই ধর্ম রক্ষা হবে? ভেবে দেখো মনে
মিথ্যারে সে সত্য বলি করে নি প্রচার—
সেও বলে সত্য ধর্ম, দয়া ধর্ম তার,
সর্বজীবে প্রেম— সর্বধর্মে সেই সার,
তার বেশি যাহ। আছে, প্রমাণ কী তার?

ক্ষেমংকর।

দিথর হও ভাই। মূল ধর্ম এক বটে, বিভিন্ন আধার। জল এক, ভিন্ন তটে ভিন্ন জলাশয়। আমরা যে সরোবরে মিটাই পিপাসা পিতৃপিতামহ ধ'রে সেথা যদি অকম্মাৎ নবজলোচ্ছ্বাস বন্যার মতন আসে, ভেঙে করে নাশ তটভূমি তার, সে উচ্ছনাস হলে গত বাঁধ-ভাঙা সরোবরে জলরাশি যত বাহির হইয়া যাবে। তোমার অন্তরে উৎস আছে, প্রয়োজন নাহি সরোবরে— তাই বলে ভাগ্যহীন সর্বজনতরে সাধারণ জলাশয় রাখিবে না তুমি-পৈতৃক কালের বাঁধা দৃঢ় তটভূমি, বহু, দিবসের প্রেমে সতত লালিত সোন্দর্যের শ্যামলতা, স্বত্নপালিত প্রবাতন ছায়াতর্গ্বলি, পিতৃধর্ম, প্রাণপ্রিয় প্রথা, চির-আচরিত কর্ম, চিরপরিচিত নীতি? হারায়ে চেতন সত্যজননীর কোলে নিদ্রায় মগন

কত মৃঢ় শিশ্ব নাহি জানে জননীরে, তাদের চেতনা দিতে মাতার শরীরে কোরো না আঘাত। ধৈর্য সদা রাখো, সখে, ক্ষমা করো ক্ষমাযোগ্য জনে, জ্ঞানালোকে আপন কর্তব্য করে।

সর্প্রিয়।

তব পথগামী
চিরদিন এ অধীন। রেখে দিব আমি
তব বাক্য শিরে করি। যুক্তিস্চি-'পরে
সংসার-কর্তব্যভার কভু নাহি ধরে।

উগ্রসেনের প্রবেশ

উগ্রসেন। কার্য সিম্ধ ক্ষেমংকর! হয়েছে চণ্ডল ব্রাহ্মণের বাক্য শন্নে রাজসৈন্যদল, আজি বাঁধ ভাঙে-ভাঙে।

সোমাচার্য।

रेमनापन!

চার,দত্ত।

সে কী!

এ কী কান্ড, ক্রমে এ যে বিপরীত দেখি বিদ্যোহের মতো।

সোমাচায'।

এতদ্র ভালো নয়

ক্ষেমংকর।

চার,দত্ত।

ধর্ম বলে রাহ্মণের জয়,
বাহ্বলে নহে। যজ্ঞযাগে সিদ্ধি হবে;
দিবগুণ উৎসাহভরে এসো, বন্ধ্ন, সবে
করি মন্ত্রপাঠ। শুদ্ধাচারে যোগাসনে
রহ্মতেজ করি উপার্জন। একমনে
পূর্জি ইণ্টদেবে।

সোমাচার্য।

তুমি কোথা আছ দেবী,
সিদ্ধিদাত্রী জগদ্ধাত্রী! তব পদ সেবি
বার্থাকাম কভু নাহি হবে ভক্তজন।
তুমি কর নাশ্তিকের দপাসংহরণ
সশরীরে—প্রত্যক্ষ দেখায়ে দাও আজি
বিশ্বাসের বল। সংহারের বেশে সাজি
এখান দাঁড়াও সর্বসম্মুখেতে আসি
মুক্তকেশে খজাহন্তে, অটুহাস হাসি
পাষাভদলনী। এসো সবে একপ্রাণ
ভক্তিতরে সমস্বরে করহ আহ্বান
প্রলয়শন্তিরে।

সমস্বরে

ব্রাহ্মণগণ।

সবে করজোড়ে যাচি— আয় মা প্রলয়ংকরী। মালিনীর প্রবেশ আমি আসিয়াছি।

মালিনী।

ক্ষেমংকর ও স্বপ্রিয় ব্যতীত সমস্ত ব্রাহ্মণের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

সোমাচার্য। এ কী দেবী, এ কী বেশ! দ্য়াময়ী এ যে এসেছেন স্লানবস্তে নরকন্যা সেজে। এ কী অপর্প র্প! এ কী স্নেহজ্যোতি নেত্রযুগে! এ তো নহে সংহারমুরতি। কোথা হতে এলে মাতঃ? কী ভাবিয়া মনে. কী করিতে কাজ?

মালিনী।

আসিয়াছি নিৰ্বাসনে, তোমরা ডেকেছ বলে ওগো বিপ্রগণ।

সোমাচার্য।

নিৰ্বাসন! স্বৰ্গ হতে দেবনিৰ্বাসন ভক্তের আহ্বানে!

চার্দত্ত।

হায়, কি করিব মাতঃ, তোমার সহায় বিনা আর রহে না তো এ ভ্রন্ট সংসার।

মালিনী।

আমি ফিরিব না আর। জানিতাম, জানিতাম তোমাদের দ্বার মুক্ত আছে মোর তরে। আমারি লাগিয়া আছ বসে। তাই আমি উঠেছি জাগিয়া স্বখসম্পদের মাঝে, তোমরা যখন সবে মিলি যাচিলে আমার নির্বাসন রাজ্বারে।

ক্ষেমংকর।

রাজকন্যা?

সকলে।

রাজার দুহিতা!

সূর্প্রিয়। ধন্য ধন্য!

মালিনী।

আমারে করেছ নির্বাসিতা? তাই আজি মোর গৃহ তোমাদের ঘরে। তব্ব এক বার মোরে বলো সত্য করে সত্যই কি আছে কোনো প্রয়োজন মোরে, চাহ কি আমায়? সতাই কি নাম ধরে বাহির-সংসার হতে ডেকেছিলে সবে আপন নিজন ঘরে বসে ছিন্ম যবে সমস্ত জগৎ হতে অতিশয় দূরে শতভিত্তি-অন্তরালে রাজ-অন্তঃপর্রে একাকী বালিকা? তবে সে তো স্বপন নয়! তাই তো কাঁদিয়াছিল আমার হৃদয় না বুঝিয়া কিছু!

চার্দত্ত।

এসো, এসো মা জননী,

## শতচি**ন্তশ**তদ**লে দাঁ**ড়াও অমনি করুণামাখানো মুখে।

মালিনী।

আসিয়াছি আজ—
প্রথমে শিখাও মোরে কী করিব কাজ
তোমাদের। জন্ম লভিয়াছি রাজকুলে,
রাজকন্যা আমি, কখনো গবাক্ষ খুলে
চাহি নি বাহিরে, দেখি নাই এ সংসার
বৃংং বিপ্রল—কোথায় কী ব্যথা তার
জানি না তো কিছু। শ্বনিয়াছি দ্বঃখনয়
বস্বুধরা, সে দ্বুথের লব পরিচয়
তোমাদের সাথে।

দেবদত্ত।

ভাসি নয়নের জলে,

মা, তোমার কথা শ্নে।

সকলে।

আমরা সকলে

পাষণ্ড পামর।

मालिनी।

আজি মোর মনে হয় অমতের পাত্র যেন আমার হৃদয়— যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষর্ধা, যেন সে ঢালিতে পারে সান্থনার সুধা যত দুঃখ যেথা আছে সকলের 'পরে অনন্ত প্রবাহে। দেখো দেখো নীলাম্বরে মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ পেয়েছে প্রকাশ। কী বৃহৎ লোকালয়, কী শান্ত আকাশ---এক জ্যোৎস্না বিস্তারিয়া সমস্ত জগৎ কে নিল কুড়ায়ে বক্ষে— ওই রাজপথ. ওই গৃহশ্রেণী, ওই উদার মন্দির-<u> স্তথ্বছায়া তর্রাজি— দুরে নদীতীর.</u> বাজিছে প্জার ঘণ্টা-- আশ্চর্য প্লকে পর্রিছে আমার অংগ, জল আসে চোখে, কোথা হতে এন, আমি, আজি জ্যোৎস্নালোকে তোমাদের এ বিস্তীর্ণ সর্বজনলোকে।

চার,দত্ত।

তুমি বিশ্বদেবী।

সোমাচার্য।

ধিক্পাপ-রসনায়! শত ভাগে ফাটিয়া গেল না বেদনায়—

চাহিল তোমার নির্বাসন!

দেবদত্ত।

চলো সবে

বিপ্রগণ, জননীরে জয়জয়রবে রেখে আসি রাজগুহে।

সমবেত কণ্ঠে।

জয় জননীর!

জয় মা লক্ষ্মীর! জয় কর্ণাময়ীর!

মালিনীকে ঘিরিয়া লইয়া সূপ্রিয় ও ক্ষেমংকর বাতীত সকলের প্রস্থান

ক্ষেমংকর। দরে হোক, মোহ দরে হোক! কোথা যাও হে সূত্রিয় ?

স্থিয়। ছেড়ে দাও, মোরে ছেড়ে দাও।

ক্ষেমংকর। স্থির হও। তুমিও কি, বন্ধ্র, অন্ধভাবে জনসোতে সর্বসাথে ভেসে চলে যাবে?

স্বপ্রিয়। এ কি স্বগ্ন ক্ষেমংকর?

ক্ষেমংকর। স্বশ্নে মণন ছিলে

এতক্ষণ— এখন সবলে চক্ষ্ব মেলে জেগে চেয়ে দেখো।

সূর্গপ্রয়।

মিথ্যা তব স্বৰ্গধাম. মিথ্যা দেবদেবী, ক্ষেমংকর—ভ্রমিলাম বৃথা এ সংসারে এতকাল। পাই নাই কোনো তৃগ্তি কোনো শাস্ত্রে, অন্তর সদাই কে দৈছে সংশয়ে। আজ আমি লভিয়াছি ধর্ম মোর, হৃদয়ের বড়ো কাছাকাছি। সবার দেবতা তব, শাস্ত্রের দেবতা আমার দেবতা নহে। প্রাণ তার কোথা, আমার অন্তরমাঝে কই কহে কথা. কী প্রশেনর দেয় সে উত্তর— কী ব্যথার দেয় সে সান্থনা! আজি তুমি কে আমার জীবনতরণী-'পরে রাখিলে চরণ সমস্ত জড়তা তার করিয়া হরণ এ কী গতি দিলে তারে! এতদিন পরে এ মর্ত্যধরণীমাঝে মানবের ঘরে পেয়েছি দেবতা মোর।

ক্ষেমংকর।

হায় হায় সথে, আপন হৃদয় যবে ভুলায় কুহকে আপনারে, বড়ো ভয়ংকর সে সময়--শাস্ত হয় ইচ্ছা আপনার, ধর্ম হয় আপন কল্পনা। এই জ্যোৎস্নাময়ী নিশি যে সৌন্দর্যে দিকে দিকে রহিয়াছে মিশি ইহাই कि চিরস্থায়ী? কাল প্রাতঃকালে শতলক্ষ ক্ষ্ধাগ্লা শতক্মজালে ঘিরিবে না ভবিসন্ধ্—মহাকোলাহলে হবে না কঠিন রণ বিশ্বরণস্থলে? তখন এ জ্যোৎস্নাস্ক্রিত স্বংনমায়া বলে মনে হবে— অতি ক্ষীণ, অতি ছায়াময়। যে সৌন্দর্যমোহ তব ঘিরেছে হৃদয় সেও সেই জ্যোৎস্নাসম—ধর্ম বল তারে? একবার চক্ষ্ব মেলি চাও চারি ধারে কতো দঃখ, কতো দৈন্য, বিকট নিরাশা! ওই ধর্মে মিটাইবে মধ্যাহ্রপিপাসা

তৃষ্ণাতুর জগতের? সংসারের মাঝে ওই তব ক্ষীণ মোহ লাগিবে কী কাজে? খররোদ্রে দাঁড়াইয়া রণরঙগভূমে তখনো কি মণন হয়ে রবে এই ঘ্নমে ভূলে রবে স্বপন্ধর্মে— আর কিছন নাহি? নহে সথে!

স্বৃপ্রিয়। ক্ষেমংকর। নহে নহে।

তবে দেখো চাহি
সম্মুখে তোমার। বন্ধ্র, আর রক্ষা নাই।
এবার লাগিল আহ্ন। প্রেড় হবে ছাই
প্রাতন অট্টালকা, উন্নত উদার,
সমসত ভারতখণ্ড কক্ষে কক্ষে যার
হয়েছে মানুষ।— এখনো যে দ্ব-নয়নে
স্বাপন লেগে আছে তব!

খাণ্ডবদহনে

সমস্ত বিহঙ্গকুল গগনে গগনে
উড়িয়া ফিরিয়াছিল কর্ণ ক্রন্দনে
স্বর্গ সমাচ্ছন্ন করি— বক্ষে রক্ষণীয়
অক্ষম শাবকগণে স্মরি। হে স্ব্পিয়,
সেইমতো উদ্বেগ-অধীর পিতৃকুল
নানা স্বর্গ হতে আসি আশঙ্কা-ব্যাকুল
ফিরিছেন শ্নেয় শ্নেয় আর্ত কলস্বরে
আসন্নসংকটাতুর ভারতের 'পরে।—
তব্ স্বপ্নে মণ্ন স্থে!

দেখো মনে স্মরি,
আর্থধর্মহাদ্বর্গ এ তীর্থনগরী
প্রা কাশী। দ্বারে হেথা কে আছে প্রহরী?
সে কি আজ স্বপেন রবে কর্তব্য পার্সার
শার্ যবে স্মাগত, রাহি অন্ধকার,
মিত্র যবে স্মাগত, রাহি অন্ধকার
নিশ্চেতন। হে স্বপ্রিয়, তুলে চাও আঁখি।
কথা কও। বলো তুমি, আমারে একাকী
ফেলিয়া কি চলে যাবে মায়ার পশ্চাতে
বিশ্বব্যাপী এ দ্বর্যোগে, প্রলয়ের রাতে?
কভু নহে, কভু নহে। নিদ্রাহীন চোখে
দাঁড়াইব পাশ্বের্ণ তব।

সর্বপ্রয়।

শ্বন তবে, সখে,

ক্ষেমংকর। আমি চলিলাম।

স্মৃপ্রিয়। কোথা যাবে?

ক্ষেমংকর। দেশান্তরে। হেথা কোনো আশা নাই আর। ঘরে পরে ব্যাশ্ত হয়ে গেছে বহিং। বাহির হইতে রম্ভস্রোত মৃক্ত করি হবে নিবাইতে। যাই, সৈন্য আনি।

স্বাপ্তিয়।

হেথাকার সৈন্যগণ

রয়েছে প্রস্তৃত।

ক্ষেমংকর।

মিথ্যা আশা। এতক্ষণ
মনুশ্ব পংগপালসম তারাও সকলে
দশ্বপক্ষ পড়িয়াছে সর্ব দলে-বলে
হনুতাশনে। জয়ধনুনি ওই শনুনা যায়।
উশ্মন্তা নগরী আজি ধর্মের চিতায়
জন্তলায় উৎসবদীপ।

স্বপ্রিয়।

র্যাদ থাবে ভাই, প্রবাসে কঠিন পণে, আমি সংখ্য যাই।

ক্ষেমংকর।

তুমি কোথা যাবে বন্ধ; তুমি হেথা থেকো সদা সাবধানে; সকল সংবাদ রেখো রাজভবনের। লিখো পত্র। দেখো সথে, তুমিও ভুলো না শেষে ন্তন কুহকে, ছেড়ো না আমায়। মনে রেখো সর্বক্ষণ প্রবাসী বন্ধারে।

সূত্রিয়।

সখে, কুহক ন্তন, আমি তো ন্তন নহি। তুমি প্রাতন, আর আমি প্রাতন।

ক্ষেমংকর।

দাও আ**লিঙ্গন**।

স্কুপ্রিয়।

প্রথম বিচ্ছেদ আজি। ছিন্ চির্রাদন এক সাথে। বক্ষে বক্ষে বিরহ্বিহীন চলেছিন্ দেহৈ— আজ তুসি কোথা যাবে, আমি কোথা রব।

ক্ষেমংকর।

আবার ফিরিয়া পাবে
বন্ধ্রের তোমার। শুধ্র মনে ভয় হয়
আজি বিশ্লবের দিন বড়ো দ্বঃসময়—
ছিহ্মভিন্ন হয়ে যায় ধ্রুব বন্ধ্চয়,
দ্রাতারে আঘাত করে দ্রাতা, বন্ধ্রহয়
বন্ধ্র বিরোধী। বাহিরিন্ন অন্ধকারে,
অন্ধকারে ফিরিয়া আসিব গৃহশ্বারে—
দেখিব কি দীপ জনালি বসি আছ ঘরে
বন্ধ্র মোর? সেই আশা রহিল অন্তরে।

# তৃতীয় দৃশ্য

## অণ্ডঃপর্রে মহিষী

মহিষী। এখানেও নাই! মা গো, কী হবে আমার!
কেবলি এমন করে কতদিন আর
চোখে চোখে রাখি তারে, ভয়ে ভয়ে থাকি,
রজনীতে ঘুম ভেঙে নাম ধ'রে ডাকি,
জেগে জেগে উঠি। চোখের আড়াল হলে
মনে শঙ্কা হয় কোথা গেল বুঝি চলে
আমার সে স্বংনস্বর্পিণী। যাই, খংজি,
কোথা সে লুকায়ে আছে।

[ প্রস্থান

য্বরাজের সহিত রাজার প্রবেশ তাবশেষে বৃ্ঝি

**पिए** इ**न निर्वा**शन।

व्राक्षा।

রাজা।

ব্বরাজ। না দেখি উপায়।

প্ররা যদি নাহি কর রাজ্য তবে যায়

মহারাজ। সৈন্যগণ নগরপ্রহরী

হয়েছে বিদ্রোহী। স্নেহমোহ পরিহরি

কর্তব্য সাধন করো— দাও মালিনীরে

অবিলম্বে নির্বাসন।

ধীরে, বংস, ধীরে।
দিব তারে নির্বাসন, পর্রাব প্রার্থনা--সাধিব কর্তবা মোর। মনে করিয়ো না
বৃদ্ধ আমি মোহমুগ্ধ, অন্তর দর্বল,
রাজধর্ম তৃচ্ছ করি ফেলি অগ্রুজন।

মহিষীর প্নঃপ্রবেশ

মহিষী। মহারাজ, মহারাজ, বলো সত্য করে

কোথা লাকায়েছ তারে কাঁদাইতে মোরে?

কোথায় সে?

রাজা। কে মহিষী?

মহিষী।

রাজা। কোথায় সে? চলে গেছে? নাই ঘরে তার?
মহিষী। ওগো, নাই। যাও তুমি সৈন্যদল ল'য়ে
থোঁজো তারে পথে পথে আলয়ে আলয়ে,
করো দ্বরা। ওগো, তারে করিয়ছে চুরি
তোমার প্রজারা মিলে। নিষ্ঠার চাতুরী
তাহাদের। দ্বর করে দাও সর্বজনে।
শ্না করে দাও এ নগরী, যতক্ষণে

ফিরে নাহি দেয় মালিনীরে।

রাজা।

গেছে চলে?

প্রতিজ্ঞা করিন, আমি ফিরাইব কোলে কোলের কন্যারে মোর। রাজ্যে ধিক্ থাক্। ধিক্ ধর্ম হীন রাজনীতি। ডাক্, ডাক্ সৈন্যদলে।

[ যুবরাজের প্রস্থান

মালিনীকে লইয়া সৈনাগণ ও প্রজাগণের মশাল ও সমারোহ-সহকারে প্রবেশ

ব্রাহ্মণগণ।

জয় জয় শ্রু প্রারশি, বিগ্রহিণী দয়া।

ছ্বটিরা গিরা

মহিষী।

ওমা, ওমা, সর্বনাশী, ও রাক্ষসী মেয়ে, আমার হুদয়বাসী নির্দয় পাষাণী, এক পল করি না গো বুকের বাহির—তব্ব ফাঁকি দিয়ে, মা গো, কোথা গিয়েছিলি?

প্রজাগণ। কোরো না গ্রে তিরস্কার মহারানী! আমাদের ঘরে একবার

গিয়েছিল আমাদের মাতা।

চার্দন্ত। • কেহ নই

আমরা কি, ওগো রানী? দেবী দ্য়াময়ী

শ্বধ্ব তোমাদেরি?

দেবদন্ত। • ফিরে তো এনেছি প**্**ন

পর্ণাবতী প্রাসাদলক্ষ্মীরে।

সোমাচার্য। মা গো, শুন

আমাদের ভূলিয়ো না আর। মাঝে মাঝে শ্বনি যেন গ্রীম্বথের বাণী, শ্বভকাজে পাই আশীর্বাদ, তা হলে পরান-তরী পথ পাবে পারাবারে ধ্বতারা ধরি

যাবে মুক্তিপারে।

মালিনী। তোমরা যেয়ো না দ্রের এসেছ যাহারা। প্রতিদিন রাজপ্রুরে

দেখা দিয়ে যেয়ো। সকলেরে এনো ডাকি, সবারে দেখিতে চাহি আমি। হেথা থাকি রব আমি তোমাদেরি ঘরে প্রবাসী।

সকলে। মোরা আজি ধন্য সবে, ধন্য আজি কাশী।

মালিনী। ওগো পিতা, আজ আমি হয়েছি সবার। কী আনন্দ উচ্ছের্সিল, জয়জয়কার প্রস্থান

উঠিল ধ্বনিয়া যবে সহস্র হৃদর মুহুতে বিদীর্ণ করি।

রাজা।

কী সোন্দর্যময়
আজিকার ছবি। সম্দুদ্রমন্থনে ববে
লক্ষ্মী উঠিলেন— তাঁরে ঘেরি কলরবে
মাতিল উন্মাদন্ত্যে উমি গ্রনি সবে,
সেইমতো উচ্ছ্রিসত জনপারাবার,
মাঝে তুমি লোকলক্ষ্মী মাতা।

মালিনী।

মা আমার,
এ প্রাচীরে মোরে আর নারিবে ল্কাতে।
তব অল্ডঃপর্রে আমি আনিয়াছি সাথে
সর্বলোক— দেহ নাই মোর, বাধা নাই,
আমি যেন এ বিশেবর প্রাণ।

মহিষী।

থাক্ তাই,
বিশ্বপ্রাণ হয়ে। আপন করিয়া সবে
থাক্ মার কাছে। বাহিরে যেতে না হবে,
হেথা নিয়ে আয় তোর বৃহৎ সংসার—
মাতা কন্যা দেহৈ মিলি সেবা করি তার।
অনেক হয়েছে রাত, বোস্ মা এখানে,
শাশত করো আপনারে—জর্বলিছে নয়ানে
উদ্দীপত প্রাণের জ্যোতি নিদ্রার আরাম
দক্ষ করি। একট্রুকু করো, মা, বিশ্রাম।

#### মাতাকে আলিপান করিয়া

মালিনী।

মা গো, শ্রান্ত এবে আমি। কাঁপিতেছে দেহ।
কোথা গিয়েছিন্ব চলে ছাড়ি মার দেনহ
প্রকান্ড প্থিবী-মাঝে। মা গো, নিদ্রা আন্
চক্ষে মোর। ধীরে ধীরে কর্ তুই গান
শিশ্বকালে শ্বনিতাম যাহা। আজি মোর
চক্ষে আসিতেছে জল, বিষাদের ঘোর
ঘনাইছে প্রাণে।

মহিষী।

বস্থাণ, রুদুগণ,
বিশ্বদেবগণ, সবে করহ রক্ষণ
কন্যারে আমার। মর্ত্যালোক, স্বর্গলোক
হও অনুক্ল— শৃভ হোক, শৃভ হোক
কন্যার আমার। হে আদিত্য, হে পবন,
করি প্রণিপাত, সর্ব দিক্পালগণ
করো দ্র মালিনীর সর্ব অকল্যাণ।—
দেখিতে দেখিতে আহা শ্রান্ত দ্বনারান
মুদিয়া এসেছে ঘুমে। আহা, মরে যাই,
দ্র হোক, দ্র হোক সকল বালাই।—
ভয়ে অংগ কাঁপে মোর। কন্যার তোমার

এ কী খেলা মহারাজ? সমস্ত সংসার খেলার সামগ্রী তার— তারে রেখে দিবে আপনার গৃহকোণে, ঘুম পাড়াইবে পদ্মহুত পর্নাশ্যা ললাটে তাহার! অবাক হয়েছি দেখে কাণ্ড বালিকার। যেমন খেলেনাখানি তেমনি এ খেলা। মহারাজ, সাবধান হও এই বেলা। নবধর্ম, নবধর্ম কারে বল তুমি! কে আনিল নবধর্ম, কোথা তার ভূমি আকাশকুস্ম ? কোন্ মত্ততার স্লোতে ভেসে এল— কন্যারে মায়ের কোল হতে টানিয়া লইয়া যায়— ধর্ম বলে তায়? তুমিও দিয়ো না যোগ কন্যার খেলায় মহারাজ। বলে দাও, গ্রহাবপ্রগণ কর্ক সকলে মিলে শান্তিস্কৃত্যান দেবার্চনা। স্বয়ংবরসভা আনো ডেকে মালিনীর তরে। মনোমত বর দেখে খেলা ভেঙে যোগ্য কণ্ঠে দিক বরমালা-मृद रूप नवधर्म, ज्रुषारेख ज्रुला।

# . ठजूर्थ म्या

## রাজ-উপবন

যালিনী, পরিচারিকাবগ' ও স্বাপ্তির

হায়, কী বলিব! তুমিও কি মোর দ্বারে মালিনী। আসিয়াছ দিবজোত্ম ? কী দিব তোমারে? কী তর্ক করিব : কী শাস্ত্র দেখাব আনি ? তুমি যাহা নাহি জান আমি কি তা জানি? সর্গপ্রয়। শাংগুসাথে তক করি, নহে তোমা-সনে। সভায় পণিডত আমি, তোমার চরণে বালকের মতো। দেবী, লহো মোর ভার। যে পথে লইয়া যাবে, জীবন আমার সাথে যাবে, সর্ব তর্ক করি পরিহার, নীরব ছায়ার মতো দীপর্বতিকার। गालिनी। হে ব্রাহ্মণ, চলে যায় সকল ফমতা তুমি যবে প্রশ্ন কর, নাহি পাই কথা। বড়ই বিষ্ময় লাগে মনে। হে স্ক্রপ্রিয়, মোর কাছে ক্রী জানিতে এসেছ তুমিও?

জানিবার কিছা নাই, নাহি চাহি জ্ঞান।

স,প্রিয়।

সব শাস্ত্র পড়িয়াছি, করিয়াছি ধ্যান
শত তর্ক শত মত। ভুলাও, ভুলাও,
যত জানি সব জানা দ্রে করে দাও।
পথ আছে শতলক্ষ, শৃধ্ব আলো নাই
ওগো দেবী জ্যোতির্মায়ী— তাই আমি চাই
একটি আলোকরেখা উঞ্জবল স্বন্দর
তোমার অন্তর হতে।

मालिनी।

হায় বিপ্রবর, যত তুমি চাহিতেছ আমি যেন তত আপনারে হেরিতেছি দরিদ্রের মতো। যে দেবতা মর্মে মোর বজ্রালোক হানি বলেছিল একদিন বিদ্যুন্ময়ী বাণী সে আজি কোথায় গেল। সেদিন, রাহ্মণ, কেন তুমি আসিলে না— কেন এতক্ষণ সন্দেহে রহিলে দূরে? বিশেব বাহিরিয়া আজি মোর জাগে ভয়—কে'পে ওঠে হিয়া. কী করিব কী বলিব বুঝিতে না পারি-মহাধমতিরণীর বালিকা কাণ্ডারী নাহি জানি কোথা যেতে হবে। মনে হয় বডো একাকিনী আমি, সহস্র সংশয়, বৃহৎ সংসার, অসংখ্য জটিল পথ, নানা প্রাণী, দিব্যজ্ঞান ক্ষণপ্রভাবং ক্ষণিকের তরে আসে। তুমি মহাজ্ঞানী হবে কি সহায় মোর?

স্বাপ্তিয়।

বহু ভাগ্য মানি

যদি চাহ মোরে।

मालिनी।

মাঝে মাঝে নির্ংসাহ
র্দধ করে দেয় যেন প্রাণের প্রবাহ—
পীড়ন করিতে থাকে নির্দধ নিশ্বাসে,
থেকে থেকে অকারণ অশ্রভ্রলে ভাসে
দ্ব-নয়ন কোন্ বেদনায়। অকস্মাৎ
আপনার 'পরে যেন পড়ে দ্ভিপাত
সহস্র লোকের মাঝে, সেই দ্বঃসময়ে
তুমি মোর বল্ধ্ হবে? মল্ফার্র্ হয়ে
দিবে নবপ্রাণ?

সর্বিপ্রয়।

প্রস্তুত রাখিব নিত্য
এ ক্ষ্বদ জীবন। আমার সকল চিত্ত
সবল নিমলে করি, ব্দিধ করি শান্ত,
সমর্পণ করি দিব নিয়ত একান্ত
তব কাজে।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। মালিনী। প্রজাগণ দরশন যাচে।
আজ নহে, আজ নহে। সকলের কাছে
মিনতি আমার; আজি মোর কিছু নাহি।
রিক্ত চিত্ত মাঝে মাঝে ভরিবারে চাহি—
বিশ্রাম প্রার্থনা করি ঘুচাতে জড়তা।

প্রতিহারীর প্রস্থান

স্থিয়ের প্রতি
যে কথা শ্নাতেছিলে কহাে সেই কথা,
আপন কাহিনী। শ্নিয়া বিস্ময় লাগে,
ন্তন বারতা পাই, নবদ্শ্য জাগে
চক্ষে মারে। তােমাদের স্খদ্বংখ যত,
গ্হের বারতা সব, আত্মীয়ের মতাে
সকলি প্রত্যক্ষ যেন জানিবারে পাই।

ক্ষেমংকর বান্ধব তোমার?

সূর্বপ্রয়।

বন্ধু, ভাই, প্রভু। সূর্য সে আমার, আমি তার রাহু, আমি তার মহামোহ। বলিষ্ঠ সে বাহঃ আমি তাহে লোহপাশ। বাল্যকাল হতে দঢ়ে সে অটলচিত্ত, সংশয়ের স্লোতে আমি ভাসমান। তবু সে নিয়ত মোরে বন্ধ,মোহে বক্ষোমাঝে রাখিয়াছে ধরে প্রবল অটল প্রেমপাশে, নিঃসন্দেহে বিনা পরিতাপে, চন্দ্রমা যেমন স্নেহে সহাস্যে বহন করে কলংক অক্ষয় অনন্ত ভ্রমণপথে। ব্যর্থ নাহি হয় বিধির নিয়ম কভু; লোহময় তরী হোক-না যতই দৃঢ়, যদি রাখে ধরি বক্ষতলে ক্ষুদ্র ছিদ্রটিরে, একদিন সংকটসম্ভুমাঝে উপায়বিহীন ডুবিতে হইবে তারে। বন্ধ্য চিরন্তন, তোমারে ডুবাব আমি, ছিল এ লিখন। ডুবায়েছ তারে?

र्भावनौ। अर्जुश्वशः

দেবী, ডুবায়েছি তারে। জীবনের সব কথা বলেছি তোমারে, শুধ্যু সেই কথা আছে বাকি।

যেই দিন
বিশেবষ উঠিল গজি দয়াধমহীন
তোমারে ঘেরিয়া চারি দিকে, একাকিনী
দাঁড়াইয়া পূর্ণ মহিমায়, কী রাগিণী
বাজাইলে! বংশীরবে যেন মন্তাহত

বিদ্রোহ করিল আসি ফণা অবনত তব পদতলে। শুধু বিপ্র ক্ষেমংকর রহিল পাষাণচিত্ত, অটল-অন্তর। একদা ধরিয়া কর কহিল সে মোরে 'বন্ধ্র, আমি চলিলাম দরে দেশান্তরে। আনিয়া বিদেশী সৈন্য বর্ণার ক্লে নবধর্ম উৎপাটন করিব সম্লে প্রা কাশী হতে। চাল গেল রিক্ত হাতে অজ্ঞাত ভুবনে। শ্বধ্ব লয়ে গেল সাথে আমার হৃদয়, আর, প্রতিজ্ঞা কঠোর। তার পরে জান তুমি কী ঘটিল মোর। লভিলাম যেন আমি নবজন্মভূমি যোদন এ শুক্ক চিত্তে বরষিলে তুমি স্ধাব্দিট। 'সর্ব জীবে দয়া' জানে সবে— অতি প্রাতন কথা—তব্ব এই ভবে এই কথা বাস আছে লক্ষবর্ষ ধার সংসারের পরতীরে। তারে পার করি তুমি আজি আনিয়াছ সোনার তরীতে সবার ঘরের দ্বারে। হৃদয়-অমূতে **স্তন্যদান করিয়াছ সে দেবশিশ**্রে, লয়েছে সে নবজন্ম মানবের পর্রে তোমারে মা ব'লে। দ্বর্গ আছে কোন্দ্রে, কোথায় দেবতা---কে বা সে সংবাদ জানে। শ্বধ্ব জানি বলি দিয়া আত্ম-অভিমানে বাসিতে হইবে ভালো, বিশ্বের বেদনা আপন করিতে হবে—যে কিছু বাসনা শ্ব্ব আপনার তরে তাই দ্বঃখময়। যজ্ঞে যাগে তপস্যায় কভু মুক্তি নয়— ম্ত্রি শ্ব্র বিশ্বকাজে। ফিরে গিয়ে ঘরে সে নিশীথে কাঁদিয়া কহিন, উচ্চস্বরে, 'বন্ধ্ৰ, বন্ধ্ৰ, কোথা গেছ বহু বহু দুৱে— অসীম ধরণীতলে মরিতেছ ঘ্রে! ছিন, তার পত্র-আশে--পত্র নাহি পাই, না জানি সংবাদ। আমি শ্ব্ধ্ব আসি যাই রাজগৃহমাঝে, চারি দিকে দৃষ্টি রাখি, শ্বধাই বিদেশীজনে, ভয়ে ভয়ে থাকি— নাবিক যেমন দেখে চকিত নয়নে সম্দ্রের মাঝে, গগনের কোন্ কোণে ঘনাইছে ঝড়। এল ঝড় অবশেষে একখানি ছোটো পত্ররূপে। লিখেছে সে— রত্বতী নগরীর রাজগৃহ হতে সৈন্য লয়ে আসিছে সে শোণিতের স্লোতে

ভাসাইতে নবধর্ম— ভিড়াইতে তীরে পিতৃধর্ম মন্দপ্রায়, রাজকুমারীরে প্রাণদন্ড দিতে। প্রচন্ড আঘাতে সেই ছিণ্ডিল প্রাচীন পাশ এক নিমেষেই। রাজারে দেখান্ম পত্র। মৃগয়ার ছলে গোপনে গেছেন রাজা সৈন্যদলবলে আক্রমিতে তারে। আমি হেথা ল্টাতেছি পৃথ্বীতলে— আপনার মর্মে ফ্টাতেছি দল্ত আপনার।

মালিনী।

হায়, কেন তুমি তারে
আসিতে দিলে না হেথা মোর গৃহদ্বারে
সৈন্যসাথে? এ ঘরে সে প্রবর্গিত আসি
প্জ্য অতিথির মতো, স্কিরপ্রবাসী
ফিরিত স্বদেশে তার।

রাজার প্রবেশ

রাজা।

এসো আলিশ্যনে
হৈ স্বাপ্রয়! গিয়েছিন্ অন্ক্ল ক্ষণে
বার্তা পেয়ে। বন্দী করিয়াছি ক্ষেমংকরে
বিনাক্রেশে। তিলেক বিলম্ব হলে পরে
স্পতরাজগৃহশিরে বজ্র ভয়ংকর
পাড়ত ঝঞ্জান, জাগিবার অবসর
পেতেম না কভূ। এসো আলিশ্যনে মম
বান্ধব, আত্মীয় তুমি।

नर्ज्ञिय ।

ক্ষমো মোরে ক্ষমো

মহারাজ!

রাজা।

রাজা।

শুধ্ নহে শ্না আত্মীয়তা
প্রিয়বন্ধ্! মনে আনিয়ো না হেন কথা
শুধ্ রাজ-আলিংগনে প্রক্ষার তব।
কী ঐশ্বর্য চাহ? কী সম্মান অভিনব
করিব সৃজন তোমা-তরে? কহো মোরে!

স্থিয়। কিছ্ নহে, কিছ্ নহে, খাব ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে।

রাজা। সত্য কহো, রাজ্যখণ্ড লবে? স্প্রিয়। রাজ্যে ধিক্ থাক্।

অহো, ব্রিলাম তবে
কোন্ পণ চাহ জিনিবারে, কোন্ চাঁদ
পেতে চাও হাতে। ভালো, প্রাইব সাধ,
দিলাম অভয়। কোন্ অসম্ভব আশা
আছে মনে, খ্লে বলো। কোথা গেল ভাষা!
বেশি দিন নহে, বিপ্র, সে কি মনে পড়ে
এই কন্যা মালিনীর নির্বাসন্তরে

অগ্রবর্তী ছিলে তুমি। আজি আরবার করিবে কৈ সে প্রার্থনা? রাজদ্বহিতার নির্বাসন পিতৃগৃহ হতে? সাধনার অসাধ্য কিছন্ই নাই— বাঞ্ছা সিম্ধ হবে, ভরসা বাঁধহ বক্ষোমাঝে। শন্ন তবে— জীবনপ্রতিমে, বংসে, বে তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, সেই বিপ্র গন্ধান স্বৃপ্রিয় সবার প্রিয়, প্রিয়দরশন, তারে—

স্বপ্রিয়।

ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও হে রাজন্! অয়ি দেবী, আজন্মের ভক্তি-উপহারে পেয়েছে আপন ঘরে ইন্টদেবতারে কত অকিন্তন তেমান পেতেম বাদ আমার দেবীরে, রহিতাম নিরব্ধি ধনা হয়ে! রাজহস্ত হতে প্রেস্কার! কী করেছি? আশৈশব বন্ধ্যুত্ব আমার করেছি বিক্রয়, আজি তারি বিনিময়ে লয়ে যাব শিরে করি আপন আলয়ে পরিপূর্ণ সার্থকতা? তপস্যা করিয়া মাগিব প্রমাসিদ্ধি জন্মান্ত ধরিয়া— জন্মান্তরে পাই যদি তবে তাই হোক— বন্ধার বিশ্বাস ভাঙি সপত স্বর্গলোক চাহি না লভিতে। পূর্ণকাম তুমি দেবী, আপনার অ•তরের মহত্ত্বেরে সেবি পেয়েছ অনন্ত শান্তি— আমি দীনহীন পথে পথে ফিরে মরি অদৃষ্ট-অধীন শ্রান্ত নিজভারে। আর কিছ্র চাহিব না— দিতেছ নিখিলময় যে শৃতকামনা মনে করে অভাগারে তারি এক কণা **पित्या यत्न यत्न**।

মালিনী।

ওরে রমণীর মন.
কোথা বক্ষোমাঝে বসে করিস ক্রন্দন
মধ্যাক্তে নির্জান নীড়ে প্রিয়বির্রাহতা
কপোতীর প্রায়?— কী করেছ বলো পিতা
বন্দীর বিচার?

রাজা। মালিনী।

প্রাণদশ্ড হবে তার। ক্ষমা করো—একাশ্ত এ প্রার্থনা আমার তব পদে।

রাজা।

রাজদ্রোহী, ক্ষমিব তাহারে বংসে?

স্বপ্রিয়।

কে কার বিচার করে এ সংসারে! সে কি চেয়েছিল তব সসাগরা মহী মহারাজ? সে জানিত তুমি ধর্মদ্রোহী, তাই সে আসিতেছিল তোমার বিচার করিতে আপন বলে। বেশি বল যার সেই বিচারক। সে যদি জিনিত আজি দৈবক্রমে—সে বসিত বিচারক সাজি তুমি হতে অপরাধী।

र्भालनी।

রাখো প্রাণ তার মহারাজ! তার পরে স্মরি উপকার হিতৈষী বন্ধুরে তব যাহা ইচ্ছা দিয়ো লবে সে আদর করি।

রাজা।

কী বল স্বপ্রিয়? বন্ধ্বরে করিব বন্ধ্বদান?

স্কুপ্রিয়।

চিরদিন মন গ্রহ-খ্রল

ক্ষরণে রহিবে তব অন্গ্রহ-ঋণ নরপতি।

রাজা।

কিন্তু তার প্রে একবার দেখিব পরীক্ষা করি বীরত্ব তাহার। দেখিব মরণভায়ে টলে কি না-টলে কর্তব্যের বল। মহত্ত্বের শিখা জনলে নক্ষত্রের মতো—দীপ নিবে যায় ঝডে. তারা নাহি নিবে। সে কথা হইবে পরে। তোমার বন্ধরে তুমি পাবে, মাঝখানে উপলক্ষ আমি। সে দানে তৃগ্তি না মানে মন। আরো দিব। প্রুরুকার ব'লে নয়— রাজার হৃদয় তুমি করিয়াছ জয়, সেথা হতে লহো তুলি রত্ন সর্বোত্তম হৃদয়ের। -- কন্যা, কোথা ছিল এ শরম এতদিন! বালিকার লঙ্জাভয়শোক দ্রে করি দীপ্তি পেত অম্লান আলোক দ্বঃসহ উজ্জ্বল। কোথা হতে এল আজ অশ্রুবাজেপ ছলছল কম্পমান লাজ-যেন দীপত হোমহ,তাশনশিখা ছাড়ি সদ্য বাহিরিয়া এল স্নিশ্বস্কুমারী দু,পদদ্,হিতা।

স্প্রিয়ের প্রতি
উঠ, ছাড়ো পদতল।
বংস, বক্ষে এসো। সুথ করিছে বিহত্তল
দুর্ভার দুঃথেরই মতো। দাও অবসর,
হৈরি প্রাণপ্রতিমার মুখশশধর
বিরলে আনন্দভরে শুধু ক্ষণকাল।

#### স্বগত

বহুদিন পরে মোর মালিনীর ভাল লজ্জার আভায় রাঙা। কপোল উষার যর্খান রাঙিয়া উঠে, বুঝা যায়, তার তপন উদয় হতে দেরি নাই আর। এ রাঙা আভাস দেখে আনন্দে আমার হৃদয় উঠিছে ভরি—বুরিলাম মনে আমাদের কন্যাট্রকু বর্ঝি এতক্ষণে বিকশি উঠিল— দেবী না রে, দয়া না রে, ঘরের সে মেয়ে।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী।

জয় মহারাজ, দ্বারে

উপনীত বন্দী ক্ষেমংকর।

রাজা।

আনো তারে।

শ্তথলবন্ধ ক্ষেমংকরের প্রবেশ নেত্র স্থির, ঊধর্ব শির, ভ্রুকুটির 'পরে ঘনায়ে রয়েছে ঝড় হিমাদ্রিশখরে স্তান্ভিত প্রাবণসম।

मालिनी।

লোহার শ্ৰেল ধিকার মানিছে যেন লড্জায় বিকল ওই অংগ-'পরে। মহত্তের অপমান মরে অপমানে। ধন্য মানি এ পরান ইন্দ্রতুলা হেন মূর্তি হেরি।

বন্দীর প্রতি

রাজা।

কী বিধান

হয়েছে শ্বনেছ?

ক্ষেমংকর।

মৃত্যুদণ্ড।

রাজা।

যদি প্রাণ

ফিরে দিই, যদি ক্ষমা করি!

ক্ষেমংকর।

প্রনর্বার

তুলিয়া লইতে হবে কর্তব্যের ভার--যে পথে চলিতেছিন, আবার সে পথে যেতে হবে।

রাজা।

বাঁচিতে চাহ না কোনোমতে! ব্রাহ্মণ, প্রস্তুত হও মমতা তেয়াগি জীবনের। এই বেলা লহো তবে মাগি প্রার্থনা যা-কিছ, থাকে।

ক্ষেমংকর।

আর কিছু নাহি, বন্ধ, সর্প্রিয়েরে শর্ধ, দেখিবারে চাহি।

প্রতিহারীর প্রতি

রাজা।

ডেকে আনো তারে।

यानिनी।

হৃদয় কাঁপিছে বৄকে। কী যেন পরমা শাস্ত আছে ওই মৃথে বছ্রসম ভয়ংকর। রক্ষা করো পিতঃ. আনিয়ো না স্থিয়েয়ে।

রাজ।।

কেন, মা, শঙ্কিত অকারণে? কোনো ভয় নাই।

> ক্ষেমংকরের নিকট স্ন্থিয়ের আগমন আলিংগন প্রত্যাখ্যান করিয়া

ক্ষেমংকর।

থাক্ থাক্,

যাহা বলিবার আছে আগে হয়ে যাক-পরে হবে প্রণয়সম্মান। এসো হেথা।
জান সথে, বাক্যদীন আমি— বেশি কথা
জোগায় না মনুখে। সময় অধিক নাই,
আমার বিচার হল শেষ-- আমি চাই
তোমার বিচার এবে। বলো মোর কাছে
এ কাজ করেছ কেন?

সর্বপ্রয়।

বন্ধ, এক আছে শ্রেষ্ঠতম, সে আমার আত্মার নিশ্বাস, সব ছেড়ে রাখিয়াছি তাহারি বিশ্বাস, প্রাণসখে, ধর্ম সে আমার।

ক্ষেন্যংকর।

জানি জানি
ধর্ম কৈ তোমার। ওই স্তব্ধ মুখখানি
অন্তক্ষ্যোতিম'র, মুতিমতী দৈববাণী
রাজকন্যার,পে— চতুর্বেদ হতে, সথে,
কেড়ে লয়ে পিতৃধর্ম ওই নেন্রালোকে
দিয়েছ আহর্নতি তুমি। ধর্ম ওই তব।
ওই প্রিয়ম্বে তুমি রচিয়াছ নব
ধর্মশাস্ত আজি।

সর্প্রিয়।

সত্য ব্বিয়য়ছ সখে।
মোর ধর্ম অবতীর্ণ দীন মর্ত্যলোকে
ওই নারীম্তি ধরি। শাস্ত্র এতদিন
মোর কাছে ছিল অন্ধ জীবনবিহীন;
ওই দ্বিট নেত্রে জনলে যে উজ্জনল শিখা
সে আলোকে পড়িয়াছি বিশ্বশাস্ত্রে লিখা—
যেথা দয়া সেথা ধর্ম, য়েথা প্রেমস্নেহ.
যেথায় মানব, য়েথা মানবের গেহ।
ব্বিলাম, ধর্ম দেয় স্নেহ মাতার্পে,
প্রর্পে স্নেহ লয় প্ন,; দাতার্পে
করে দান, দীনর্পে করে তা গ্রহণ;

শিষার্পে করে ভব্তি, গ্রন্র্পে করে আশীর্বাদ: প্রিয়া হয়ে পাষাণ-অন্তরে প্রেম-উৎস লয় টানি, অন্রবন্ত হয়ে করে সর্বাত্যাগ। ধর্ম বিশ্বলোকালয়ে ফোলয়াছে চিত্তজাল, নিখিল ভূবন টানিতেছে প্রেমক্রেডে, সে মহাবন্ধন ভরেছে অন্তর মোর আনন্দ্রেদনে চাহি ওই উষার্ণ কর্ণ বদনে।

ক্ষেমংকর।

আমি কি দেখি নি ওরে? আমিও কি ভাবি নাই মুহুতেরি ঘোরে এসেছে অনাদি ধর্ম নারীমূতি ধরে কঠিন প্রায়মন কেড়ে নিয়ে যেতে স্বর্গপানে? ক্ষণতরে মুক্ধ হৃদয়েতে জন্মে নি কি স্বানাবেশ? অপূর্ব সংগীতে বক্ষের পঞ্জর মোর লাগিল কাঁদিতে সহস্র বংশীর মতো-সর্ব সফলতা জীবনের যৌবনের আশাকল্পলতা জডায়ে জডায়ে মোর অন্তরে অন্তরে মুঞ্জার উঠিল যেন প্রপত্তপভরে এক নিমেষের মাঝে। তব, কি সবলে ছি'ডি নি মায়ার বন্ধ, যাই নি কি চলে দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষ্মকের মতো লই নি কি শিরে ধরি অপমান শত হীন হস্ত হতে—সহি নি কি অহরহ আজন্মের বন্ধ্ব তুমি, তোমার বিরহ? সিদ্ধি যবে লব্ধপ্রায়— তুমি হেথা বসে কী করেছ— রাজগৃহমাঝে সুখালসে কী ধর্ম মনের মতো করেছ সজন দীর্ঘ অবসরে?

म्बश्चिशः।

ক্ষেমংকর।

ওগো বন্ধ্, এ ভুবন
নহে কি বৃহৎ? নাই কি অসংখ্য জন,
বিচিত্র স্বভাব? কাহার কী প্রয়োজন
তুমি কি তা জ্বান? গগনে অগণা তারা
নিশি নিশি বিবাদ কি করিছে তাহারা
ক্ষেমংকর? তেমনি জ্বালায়ে নিজ জ্যোতি
কত ধর্ম জাগিতেছে তাহে কোন্ ক্ষতি!
মিছে আর কেন বন্ধ্। ফ্রাল সময়,
বাক্য লয়ে মিথ্যা খেলা, তর্ক আর নয়।
সত্যমিথ্যা পাশাপাশি নিবির্রোধে রবে
এত স্থান নাহি নাহি অনশত এ ভবে।

অমরূপে ধান্য যেথা উঠে চির্নদন

রোপিবে তাহারি মাঝে কণ্টক নবীন, হে স্ব্প্রিয়, প্রেম এত সর্বপ্রেমী নয়। ছিল চিরদিবসের বিশ্রুম্থ প্রণয়, আনিবে বিশ্বাসঘাত বক্ষোমাঝে তার, বন্ধ্ব মোর, উদারতা এত কি উদার! কেহ বা ধর্মের লাগি সহি নির্যাতন অকালে অস্থানে মরে চোরের মতন, কেহ বা ধর্মের রত করিয়া নিম্ফল বাঁচিবে সম্মানে স্ব্থে, এ ধরণীতল হেন বিপরীত ধর্ম এক বক্ষে বহে— এত বড়ো এত দৃঢ় কভু নহে নহে।

## মালিনীর প্রতি ফিরিয়া

म्री श्रह्म ।

হে দেবী, তোমারি জয়। নিজ পশ্মকরে
যে পবিত্র শিখা তুমি আমার অন্তরে
জন্মলায়েছ— আজি হল পরীক্ষা তাহার—
তুমি হলে জয়ী। সর্ব অপমানভার
সকল নিষ্ঠারম্বাত করিন্দ গ্রহণ।
রক্ত উচ্ছন্সিয়া উঠে উৎসের মতন
বিদীর্ণ হদয় হতে— তব্দ সম্ভজ্বল
তব শান্তি, তব প্রীতি, তব সন্মঙ্গল
অম্লান-অচল-দীপ্তি করিছে বিরাজ
সর্বোপরি। ভক্তের পরীক্ষা হল আজ,
জয় দেবী।

ক্ষেমংকর, তুমি দিবে প্রাণ—
আমার ধর্মের লাগি করিয়াছি দান
প্রাণের অধিক প্রিয় তোমার প্রণয়,
তোমার বিশ্বাস। তার কাছে প্রাণভয়
তুচ্ছ শতবার।

ক্ষেমংকর।

ছাড়ো এ প্রলাপবাণী।
মৃত্যু যিনি তাঁহারেই ধর্মরাজ জানি—
ধর্মের পরীক্ষা তাঁরি কাছে। বন্ধ্বর,
এসো তবে কাছে এসো, ধরো মোর কর,
চলো মোরা যাই সেথা দোঁহে এক সনে,
যেমন সে বাল্যকালে— সে কি পড়ে মনে,
কতদিন সারারাত্রি তর্ক করি, শেষে
প্রভাতে যেতেম দোঁহে গ্রুর উদ্দেশে
কে সত্য কে মিথ্যা তাহা করিতে নির্ণয়।
তেমনি প্রভাত হোক। সকল সংশয়
আজিকে লইয়া চলি অসংশয় ধামে,
দাঁড়াই মৃত্যুর পাশে দক্ষিণে ও বামে
দ্বই সথা, লয়ে দ্বজনের প্রশ্ন যত।

সেথায় প্রত্যক্ষ সত্য উজ্জবল উন্নত—
মৃহ্তে পর্বতপ্রায় বিচার-বিরোধ
বাষ্পসম কোথা যাবে! দুইটি অবোধ
আনন্দে হাসিব চাহি দোঁহে দোঁহাকারে।
সব চেয়ে বড়ো আজি মনে কর যারে
তাহারে রাখিয়া দেখো মৃত্যুর সম্মুখে।

সর্গ্রিয়।

বন্ধ, তাই হোক।

ক্ষেমংকর।

এসো তবে, এসো বাকে।
বহাদরে গিয়েছিলে এসো কাছে তবে
যেথায় অনন্তকাল বিচ্ছেদ না হবে।
লহো তবে বন্ধাহদেত কর্ণ বিচার—
এই লহো।

শৃত্থল দ্বারা স্বপ্রিয়ের মুস্তকে আঘাত ও তাহার পতন

স্বপ্রিয়। দেবী, তব জয়।

[ মৃত্যু

মৃতদেহের উপর পাড়রা

ক্ষেমংকর।

এইবার

ডাকো, ডাকো ঘাতকেরে।

সিংহাসন ছাড়িয়া

রাজা।

কে আছিস ওরে!

আন্ খ্জা।

र्यानिनी।

মহারাজ, ক্ষমো ক্ষেমংকরে।

[ ম্ছিত

# বৈকুণ্ঠের খাতা

প্রকাশ : ১৮১৭

১৩০৩ বংগান্দে স্বতশ্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর হিতবাদী-রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী (১৩১১), গদ্যগ্রন্থাবলীর প্রহসন (নয়) খণ্ডে (১৩১৪) এবং বিশ্বভারতী-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ডে (১৩৪৭) 'বৈকুপ্ঠের খাতা' সংকলিত হয়। কবির জীবন্দশায় স্বতশ্ত গ্রন্থাকারে আর প্রকাশিত হয় নি।

### নাটকের পাত্রগণ

বৈকুণ্ঠ
আবিনাশ। বৈকুণ্ঠের কনিণ্ঠ ভ্রাতা
ঈশান। বৈকুণ্ঠের ভৃত্য
কেদার। আবিনাশের সহপাঠী
তিনকড়ি। কেদারের সহচর
বিপিন

### প্রথম দুশ্য

### কেদার ও তিনকড়ি

কেদার। দেখা তিনকডে-- আবিনাশ তো আমার গন্ধ পেলেই তেড়ে আসে-

তিনকডি। মানুষ চেনে দেখছি, আমার মতো অবোধ নয়।

কেদার। কিণ্ডু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার শ্যালীর সংগ্যে তার বিবাহ দিয়ে এই জায়গাটাতেই বসবাস করব, আর ঘুরে বেড়াতে পারি নে—

তিনকড়ি। টি°কতে পারবে না দাদা। তোমার মধ্যে একটা ঘ্রণি আছেন, তিনিই বরাবর ঘ্রিয়েছেন এবং শেষ পর্যানত ঘোরাবেন।

কেদার। এখন অবিনাশের দাদা বৈকুণ্ঠকে বশ করতে এসে আমার কী দ্বর্গতি হয়েছে দেখ্। কে জানত বুড়ো বই লেখে। এত বড়ো একখানা খাতা আমাকে পড়তে দিয়ে চলে গেছে---

তিনকড়ি। ওরে বাবা! ই°দ্রের মতো চুরি করে খেতে এসে খাতার জাঁতাকলের মধ্যে পড়ে গেছ দেখছি।

কেদার। কিন্তু তিনকড়ে, তুইই আমার সব প্ল্যান মাটি করবি।

তিনকড়ি। কিছ্ম দরকার হবে না দাদা, তুমি একলাই মাটি করতে পারবে।

কেদার। দেখা তিনা, এ-সব ব্যুহত হবার কাজ নয়। গণেশকে সিদ্ধিদাতা বলে কেন — তিনি গোটা লোকটি, খাব চেপে বসে থাকতে জানেন, দেখে মনে হয় না যে তাঁর কিছাতে কোনো গরজ আছে—

তিনকড়ি। কি•তু তাঁর ই•দ্বেটি—

কেদার। ফের বকছিস! লক্ষ্মীছাড়া, তুই একট্ম আড়ালে যা।

তিনবড়ি। চলল্ম দাদা। কিন্তু ফাঁকি দিয়ো না। সময়কালে অভাগা তিনকড়েকে মনে রেখো!

[ প্রস্থান

#### रिवक्रान्डेश खरवन

ৌকু-ঠ। দেখছেন কেদারবা**ব**ু?

কেদার। আজ্ঞে হাঁ, দেখছি বৈকি! কিন্তু আমার মতে, ওর নাম কী, বইয়ের নামটা যেন কিছ্ বড়ো হয়ে পড়েছে।

বৈকুণ্ঠ। বড়ো হোক, কিণ্তু বিষয়টা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রাচীন ও প্রচলিত সংগতিশাস্তের আদিম উৎপত্তি ও ইতিহাস এবং নৃতন সার্বভৌমিক স্বর্নলিপির সংক্ষিপ্ত ও সরল আদর্শ প্রকরণ'— এতে আর কোনো কথাটি বাদ গেল না।

কেদার। তা বাদ যায় নি। কিন্তু ওর নাম কী, মাপ করবেন বৈকুপ্ঠবাব্— কিছ্ব বাদসাদ দিয়েই নাম রাখতে হয়। কিন্তু লেখা যা হয়েছে সে পড়তে পড়তে, ওর নাম কী, শরীর রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে!

বৈকুণ্ঠ। হা হা হা হা! রোমাঞ্চ! আপনি ঠাট্টা করছেন।

কেদার। সে কী কথা!

বৈকুপ্ঠ। ঠাট্টার বিষয় বটে। ও আমার একটা পাগলামি। হা হা হা হা । সংগীতের উৎপত্তি ও ইতিহাস, মাথা আর মৃশ্ভু। দিন খাতাটা। বৃট্ডো মানুষকে পরিহাস করবেন না কেদারবাব্।

কেদার। পরিহাস! ওর নাম কী, পরিহাস কি মশায় দ্ব ঘণ্টা ধরে কেউ করে। ভেবে দেখ্ন দেখি, কথন থেকে আপনার খাতা নিয়ে পড়েছি। তা হলে তো রামের বনবাসকেও, ওর নাম কী, কৈকেয়ীর পরিহাস বলতে পারেন।

रिक्छ। हा हा हा हा! आर्थान त्यम कथागर्नम वत्मन।

কেদার। কিন্তু হাসির কথা নয় বৈকুণ্ঠবাব্র, ওর নাম কী, আপনার লেখার স্থানে স্থানে যথার্থ রোমাণ্ড হয়—তা, কী বলে, আপনার মুখের সামনেই বললুম।

বৈকুণ্ঠ। ব্রেছি আপনি কোন্ জায়গার কথা বলছেন, সেখানটা লেখবার সময় আমারই চোখে জল এসেছিল। যদি আপনার বিরন্ধি বোধ না হয় তো সেই জায়গাটা একবার পড়ে শোনাই।

কেদার। বিরক্তি! বিলক্ষণ! ওর নাম কী, আমি আপনাকে ঐ জায়গাটা পড়বার জন্যে অন্বরোধ করতে যাচ্ছিল্ম। (স্বগত) শ্যালীটিকে পার করা পর্যন্ত হে ভগবান, আমাকে ধৈর্য দাও—তার পরে আমারও একদিন আসবে!

বৈকুণ্ঠ। কী বলছেন কেদারবাব,?

কেদার। বলছিল্ম যে, ওর নাম কী, সাহিত্যের কামড় কচ্ছপের কামড়- যাকে একবার ধরে, ওর নাম কী, তাকে আর সহজে ছাড়তে চায় না। আহা, অমন জিনিস কি আর আছে!

বৈকুণ্ঠ। হা হা হা হা! কচ্ছপের কামড়! আপনার কথাগ্বলি বড়ো চমংকার। এই যে সেই জায়গাটা। তবে শ্বন্ব— হে ভারতভূমি, এক সময়ে তুমি প্রবীণ বীর্যবান প্রব্রাদিগের তপোভূমি ছিলে: তখন রাজার রাজত্বও তপস্যা ছিল, কবির কবিত্বও তপস্যারই নামান্তর ছিল। তখন তাপস জনক রাজ্যশাসন করিতেন, তখন তাপস বাল্মীকি রামায়ণগানে তপঃপ্রভাব উৎসারিত করিয়া দিতেন; তখন সকল জ্ঞান, সকল বিদ্যা, সংসারের সকল কর্তব্য, জীবনের সকল আনন্দ, সাধনার সামগ্রী ছিল। তখন গ্রেশ্রমও আশ্রম ছিল, অরণ্যাশ্রমও আশ্রম ছিল। আজ বে কুলত্যাগিনী সংগীতবিদ্যা नाष्ठेमावास विरम्भी वश्मीत कारमुक्ट आर्जनाम क्रिक्ट ध्रामानास मुजामदावदा स्थिनिष-চরণে আত্মহত্যা করিয়া মরিতেছে, সেই সংগীত একদিন ভরতম্নানর তপোবলে ম্তিমান হইয়া প্রবর্গক প্রবর্গীয় করিয়া তুলিয়াছিল: সেই সংগীত সাধকশ্রেষ্ঠ নারদের বীণাতন্ত্রী হইতে শুদ্র-রশ্মিরাশির ন্যায় বিচ্ছ্রেরত হইয়া বৈকুণ্ঠাধিপতির বিগলিত পাদপশ্মনিস্যান্দিত প্র্ণ্য নিঝারিণীকে দ্লান মর্ত্যলোকে প্রবাহিত করিয়াছিল। হে দুর্ভাগিনী ভারতভূমি, আজ তুমি কুশকায় দীনপ্রাণ রোগজীর্ণ শিশ্বদিগের ক্রীড়াভূমি; আজ∙ তোমার যজ্ঞবেদীর প্রণ্য মৃত্তিকা লইয়া অবোধগণ প্रविनका निर्माण करितराह ; आज नाधनाउ नारे, निर्मिष नारे ; आज विमात न्थरन वाहाना ना বীর্ষের স্থলে অহংকার এবং তপস্যার স্থলে চাতুরী বিরাজ করিতেছে। যে বজ্রবক্ষ বিপত্ন তরণী একদিন উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া মহাসম্ভুদ্র পার হইত, আজ সে তরণীর কর্ণধার নাই; আমরা কয়েকজন বালকে তাহারই কয়েক খণ্ড জীর্ণ কাষ্ঠ লইয়া ভেলা বাঁধিয়া আমাদের পল্লীপ্রান্তের পংকপদ্বলে ক্রীড়া করিতেছি এবং শিশ্বসূলভ মোহে অজ্ঞানসূলভ অহংকারে কল্পনা করিতেছি, এই ভান ভেলাই সেই অর্ণবিতরী, আমরাই সেই আর্য এবং আমাদের গ্রামের এই জীর্ণপত্রকল বিত জলকুণ্ডই সেই অতলম্পর্শ সাধনসমুদ্র।

#### ঈশানের প্রবেশ

क्रेणान। वात्, शावात अस्त्राहः।

বৈকুণ্ঠ। তাঁকে একট্ব বসতে বলো।

ঈশান। বসতে বলব কাকে? খাবার এসেছে।

কেদার। তা হলে আমি উঠি। ওর নাম কী, স্বার্থপর হয়ে আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি—

বৈকুণ্ঠ। কেন, আর্পান উঠছেন কেন?

ঈশান। নাঃ, ওঁর আর উঠে কাজ নেই! তামাম রাত ধরে তোমার ঐ লেখা শ্নন্ন! (কেদারের প্রতি) যাও বাব্ন, তুমি ঘরে যাও। আমাদের বাব্নকে আর খেপিয়ে তুলো না।

[ প্রস্থান

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, আমার চাকর।

কেদার। ওঃ, ওর নাম কী, এংর কথাগর্বল বেশ পদ্ট পন্ট।

বৈকু-ঠ। হা হা হা! ঠিক বলেছেন। তা, কিছ্ম মনে করবেন না— অনেক দিন থেকে আছে— আমাকে মানে-টানে না।

কেদার। ওর নাম কী, অল্পক্ষণের আলাপ যদিচ, তব্ব আমাকেও বড়ো মানে না দেখল্ম। কিন্তু ওর কথাটা আপনি কানে তোলেন নি—খাবার এসেছে।

বৈকুণ্ঠ। তা হোক, রাত হয় নি—এই অধ্যায়টা শেষ করে ফেলি।

কেদার। বৈকুণ্ঠবাব্, খাবার আপনার ঘরে আসে এবং এসে বসেও থাকে—ওর নাম কী, আমাদের ঘরে তাঁর ব্যবহার অন্য রকমের। দেখ্ন, যখন ছেলেবেলায় কালেজে পড়তুম তখন, ওর নাম কী, খ্ব উচ্চ মাচার উপরেই আশালতা চড়িয়েছিল্ম; তাতে বড়ো বড়ো লাউয়ের মতো দেড়-হাত দ্-হাত ফলও ঝ্লে পড়েছিল, কিন্তু, কী বলে, গোড়ায় জল পেলে না, ভিতরে রস প্রবেশ করলে না, ওর নাম কী, সব ফাঁপা হয়ে রইল। এখন কোথায় পয়সা, কোথায় অল্ল, এই করেই মর্রছি। ভিতরে সার যা ছিল সব চুপসে, ওর নাম কী, শ্বকিয়ে গেল।

বৈকুণ্ঠ। আহা-হা-হা! এতবড়ো দ্বঃখের বিষয় আর কিছ্ব হতে পারে না। অথচ সর্বদাই প্রফর্প্ল আছেন! আপনি মহান্তব ব্যক্তি। (কেদারের হাত চাপিয়া ধরিয়া) দেখন, আমার ক্ষর্দ্র শক্তিতে যদি আপনার কোনো সাহায্য করতে পারি খুলে বলবেন— কিছুমাত্র সংকোচ—

কেদার। মাপ করবেন বৈকু•ঠবাব্ৰ, ওর নাম কী, আমাকে টাকার প্রত্যাশী মনে করবেন না— আজ যে আনন্দ দিয়েছেন এর তুলনায়, ওর নাম কী, টাকার তোড়া—

### তিনকড়ির প্রবেশ

তিনকড়ি। (জনান্তিকে) খুনি হরে দিতে চাচ্ছে, নে-না-

কেদার। সব মাটি করলে লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর কোথাকার-

বৈকৃষ্ঠ। এ ছেলেটি কে?

কেদার। দেনার সংখ্য যেমন স্বৃদ, ওর নাম কী, উনি আমার তেমনিং। নিজের দায়ই সামলাতে পারি নে, তার উপর আবার ভগবান, কী বলে, ঢাকের উপর ঢেপিক চডিয়েছেন।

তিনকড়ি। উনি যদি হন গোর, আমি হই ওঁর লেজ। যখন চরে খান আমি পিঠের মাছি তাডাই, আবার যখন চাষার হাতে লাঞ্জনা খেতে হয় তখন মলাটা আমার উপর দিয়েই যায়।

বৈকুণ্ঠ। হা হা হাঃ! এ ছোকরাটি বেড়ে পেয়েছেন। এর যে খ্ব চোখে-ম্থে কথা। দেখুন, বিলম্ব হয়ে গেছে, আজ আমার এইখানেই আহারাদি হোক-না।

কেদার। না না, সে আপনার অস্ক্রবিধা করে কাজ নেই।

তিনকড়ি। বিলক্ষণ! শ্বভকার্যে বাধা দিতে নেই। খাওয়াতে ওঁর সামান্য অস্ববিধে, না খেতে পেলে আমাদের অস্ববিধে ঢের বেশি। খিদে পেয়েছে মশায়।

বৈকুণ্ঠ। বেশ বাবা, তুমি পেট ভরে খেয়ে যাও। তৃশ্তির সঙ্গে খেতে দেখলে আমার বড়ো আনন্দ হয়।

কেদার। এই ছোঁড়াটাকে ভগবান, ওর নাম কী, অন্তরিন্দ্রিরের মধ্যে কেবল একটি জঠর দিয়েছেন মাত্র। আপনার এই আশ্রমটিতে এলে পেট বলে যে একটা গভীর গহরুর আছে, কী বলে, সে কথা একেবারে ভূলে যেতে হয়। মনে হয় যেন কেবল একজোড়া হুৎপিন্ডের উপরে, ওর নাম কী, একখানি মৃন্তু নিয়ে বসে আছি।

বৈকু-ঠ। হা হা হাঃ। আপনি বড়ো স্কুনর রস দিয়ে কথা বলতে পারেন— বা বা, আপনার চমংকার ক্ষমতা!

তিনকড়ি। কথায় মত্ত হয়ে প্রতিজ্ঞে ভুলবেন না বৈকুণ্ঠবাব ! খিদে ক্রমেই বাড়ছে। বৈকুণ্ঠ। বটে বটে! ঈশেন! ঈশেন! একবার এইদিকে শানে যাও তো ঈশেন!

### ইশানের প্রবেশ

द्रमान। এकाँठे हिन, मूर्गि कुर्एछ!

তিনকড়ি। রেগো না দাদা, তোমাকেও ভাগ দেব।

जेगान। এथरना त्नथा त्गानारना हनत्व वृति।

বৈকুণ্ঠ। (লঞ্জিতভাবে খাতা আড়াল করিয়া) না না. লেখা কোথায়! দেখো ঈশেন, ইয়ে হয়েছে— এই দুটি বাব, ব্যুঝেছ, এ'দের জন্যে কিছু খাবার এনে দিতে হচ্ছে।

ঈশান। খাবার এখন কোথায় জোগাড় করব।

তিনকড়ি। ও বাবা!

বৈকুপ্ঠ। ঈশেন, ব্রেছ, তুমি একবার বাড়ির মধ্যে গিয়ে আমার মাকে বলে এসো গে যে—
ঈশান। সে হবে না বাব্, দিগিচাকর্নকে আমি আবার এই দিবসাকে বেড়ি ধরাতে পারব
না— তিনি তোমার ভাত কোলে নিয়ে সেই অর্বাধ বসে আছেন—

বৈক্ ঠ। তা, এ'দের না খাইয়ে তো আমি খেতে পারব না. তুমি একবার মাকে বললেই—
ঈশান। তা জানি, তাঁকে বললেই তিনি ছুটে যাবেন, কিন্তু আজ সমস্ত দিন একাদশী করে
আছেন। বাবু, আজকের মতো তোমরা ঘরে গিয়ে খাও গে।

তিনকড়ি। দাদা, পরামর্শ দেওয়া সহজ, কিল্তু খাবার না থাকলে কী করে খাওয়া যায় সে সমিসো তো কেউ মেটাতে পারলে না।

কেদার। তিনকড়ে, থাম্। বৈকু-ঠবাব্ব, বাস্ত হবেন না, ওর নাম কী, আজ থাক-না—

বৈকু-ঠ। দেখ্ ঈশেন, তোর জন্মলায় কি আমি বাড়িঘরদোর ছেড়ে বনে গিয়ে পালাব! বাড়িতে দন্জন ভদ্রলোক এলে তাদের দন্মন্ঠো খেতে দিবি নে! হারামজাদা লক্ষ্মীছাড়া বেটা! বেরো তুই আমার ঘর থেকে—

[ जेगात्नत्र श्रम्थान

তিনকড়ি। আহা, রাগ করবেন না। আমি ঠাউরেছিল্বম খাওয়তে আপনার কোনো অস্ববিধে নেই. ঠিক ব্রুথতে পারি নি, একট্ব অস্ববিধে আছে বৈকি! এ লোকটিকে ইতিপূর্বে দেখি নি— তা ছাতা আপনার ব্রুড়ো মা—

বৈকুঠ। না না, সেটি আমার একমাও বিধবা মেয়ে, আমার নীর্, আমার মা নেই। তিনকভি। মা নেই! ঠিক আমারই মতো।

কেদার। বৈকু-ঠবাব্, ওর নাম ক<sup>1</sup>, আজ তবে উঠি-- ঈশানকোণে ঝড়ের লক্ষণ দেখা যাছে।

তিনকড়ি। দাঁড়াও-না, যাবে কোথায়? দেখন বৈকুপ্ঠবাবন, লন্জা পাবেন না— এই তিনকড়ের পোড়াকপালের আঁচ পোলে অল্লপ্র্ণার হাঁড়ির তলা দ্ব-ফাঁক হয়ে যায়। যা হোক, আমার উপর সম্প্র্ণ ভার দিন, আমি বড়োবাজার থেকে আহারের জোগাড় করে আর্নাহ। আপনাকে আর কিছ্ব দেখতে হবে না।

কেদার। (কৃত্রিম রোখে) দেখ্ তিনকাড়! এতদিন, ওর নাম কী, আমার সহবাসে এবং দৃষ্টান্তে তোর এই, কী বলে, হেয় জঘন্য লন্থ প্রবৃত্তি ঘ্রচল না! আজ থেকে, ওর নাম কী, তোর মন্খদর্শন করব না।

প্রস্থান

বৈকুপ্ঠ। আহা, আহা, রাগ করে যাবেন না কেদারবাব্ - কেদারবাব্, শন্নে ধান।

তিনকড়ি। কিছু ভাববেন না। কেদারদাকে আমি বেশ জানি। প্রকে আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে জুর্নিয়ে ঠাণ্ডা করে আপনার এখানে হাজির করে দেব। ব্রুঝছেন না. পেটে আগ্রুন জরললেই বাক্যিগুরুলো কিছু গরম গরম আকারে মুখ থেকে বেরোতে থাকে।

বৈকুণ্ঠ। হা হা হাঃ! বাবা, তোমার কথাগ্রিল বেশ। তা দেখো, এই তোমাকে কিণ্ডিং জলপানি দিছি। (নোট দিয়া) কিছু মনে কোরো না। তিনকড়ি। কিচ্ছন না, কিচ্ছন না। এর চেয়ে বেশি দিলেও কিছন মনে করতুম না— আমার সেরকম স্বভাবই নয়।

প্রস্থান

### ঈশানের প্রবেশ

ঈশান। বাব্! (বৈকুণ্ঠ নির্ত্তর)— বাব্! (নির্ত্তর)— বাব্, খাবার এসেছে। (নির্ত্তর)— খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।

বৈকৃপ্ঠ। (রাগিয়া) যা— আমি খাব না।

ঈশান। আমায় মাপ করো-- খাবার জর্বিড়য়ে গেল।

বৈকৃঠ। না আমি খাব না।

नेभान। भारत भीत वार्- थए हला- ताग कारता ना।

বৈকুণ্ঠ। যাঃ— বেরো তুই- বিরম্ভ করিস নে।

ঈশান। দাও আমার কান মলে দাও- বাব্--

### অবিনাশের প্রবেশ

অবিনাশ। কী দাদা। এখনো বসে বসে লিখছ বুঝি?

বৈকুণ্ঠ। না না, কিচ্ছা না—এখন লিখতে যাব কেন? ঈশানের সংগ্রু বসে বসে গল্প করছি।
— ঈশেন, তুই যা, আমি যাচ্ছি।

। त्रेभारतत्र श्रम्थान

অবিনাশ। দাদা, নাইনের টাকাগ্নলো এনেছি— এই কুড়ি টাকার পাঁচ কেতা নোট আর পাঁচশো টাকার একখানা।

বৈকুণ্ঠ। ঐ পাঁচশো টাকার খানা তুমিই রাখোনা অব্,।

অবিনাশ। কেন দাদা।

বৈকৃষ্ঠ। যাদ কোনো আবশ্যক হয় - খরচপত্র-

অবিনাশ। আবশাক হলে চেয়ে নেব—

বৈকুণ্ঠ। তবে এইখানে রাখো। তোমার হাতে টাকা দিলেও তো থাকে না। যে আসে তাকেই বিশ্বাস করে বস। টাকা রাখতে হলে লোক চিনতে হয় ভাই।

অবিনাশ। (হাসিয়া) সেইজনোই তো তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই দাদা।

বৈকুণ্ঠ। আবি, হাসছিস যে! কেন, আমাকে কেউ ঠকিয়েছে বলতে পারিস? সেদিন সেই পরস্ত্রসার বই কিনলেম, তোরা নিশ্চয় মনে করেছিস ঠকেছি— কিন্তু সংগীত সম্বন্ধে অমন প্রাচীন বই আর আছে? হীরে দিয়ে ওজন করলেও ওর দাম হয় না। তিনশো টাকায় তো অমনি পেয়েছি।

অবিনাশ। ও বই সম্বন্ধে আমি কি কিছ্ৰ বলেছি?

বৈকুণ্ঠ। তাতেই তো ব্ঝতে পারল্বম তোরা মনে করছিস ব্জো ঠকেছে। নইলে একবার জিজ্ঞাসা করতে হয়, একবার নেড়েচেড়ে দেখতে হয়—

অবিনাশ। ওর আর আছে কী দাদা। নাড়তে চাড়তে গেলে যে গহুঁড়িয়ে ধ্বলো হয়ে যাবে।

বৈকুণ্ঠ। সেই তো ওর দাম। ও ধনুলো কি আজকের ধনুলো। ও ধনুলো লাখ টাকা দিয়ে মাথায় রাখতে হয়।

অবিনাশ। দাদা, এ মাসে আমাকে প'চান্তর টাকা দিতে হবে।

বৈকৃষ্ঠ। কেন, কী করবি? (অবিনাশ নির্ত্তর)— নিলেম থেকে বিলিতি গাছ কিনবি ব্রিঝ? ঐ তোর এক গাছ পোঁতা বাতিক হয়েছে। দিনরাত যত রাজ্যের উডে মালী নিয়ে কারবার। কত মিথ্যে গাছের নাম করে কত লোক যে তোমাকে ঠকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার আর সংখ্যে করা যায় না— অবু, তুই বিয়েথাওয়া করবি নে?

অবিনাশ। তার চেয়ে অন্য বাতিকগ্নলো যে ভালো। বয়স প্রায় চল্লিশ হল, আর কেন? বৈকুপ্ঠ। সে কী, এরই মধ্যে চল্লিশ?

অবিনাশ। এরই মধ্যে আর কই? ঠিক প্ররো সময়ই লেগেছে— যেমন অন্য লোকের হয়ে থাকে।

বৈকুণ্ঠ। আমারই অন্যায় হয়েছে। ছি ছি, লোকে স্বার্থপির বলবে। আর দেরি করা নয়। অবিনাশ। একটি লোক বসে আছে, আমি তবে চলল্বম।

[ প্রস্থান

বৈকুণ্ঠ। নিশ্চয় সেই মানিকতলার মালী। একেই বলে বাতিক।

#### কেদারের প্রবেশ

বৈকুপ্ঠ। এই-যে কেদারবাব্ ফিরে এসেছেন—বড়ো খুর্শি হল্ম— তা হলে—

কেদার। দেখন, ওর নাম কী, আপনার লাইরেরিতে সকল রকম সংগীতের বই আছে, কিন্তু, কী বলে, চীনেদের সংগীতপাস্তক বোধ করি নেই।

বৈকুণ্ঠ। (বাসত হইয়া) আজ্ঞে না। আপনি কোথাও সন্ধান পেয়েছেন?

কেদার। একথানি জোগাড় করে এনেছি, আপনাকে উপহার দিতে চাই। বইখানি, ওর নাম কী, বহুমূল্য। এই দেখুন। (প্রগত) বেটা চীনেম্যানের কাছ থেকে তার পুরানো জ্বতোর হিসেব চেয়ে এনেছি।

বৈকুণ্ঠ। তাই তো। এ যে আদত চীনে ভাষা দেখছি। কিচ্ছ্ব বোঝবার জো নেই। আশ্চর্য! একেবারে সোজা অক্ষর! বা, বা, চমংকার! তা এর দাম—

কেদার। মাপ করবেন, ওর নাম কী-

বৈকুণ্ঠ। না, সে হবে না! আপনি যে কন্ট করে বইখানি খ্রুজে এনেছেন এতেই আমি আপনার কেনা হয়ে রইলুম, আমার ঋণ আর বাড়াবেন না!

কেদার। (নিশ্বাস ফেলিয়া) কিল্তু কী বলব, দামটা—বোধ হয় ঠকেছি।

বৈকু-ঠ। আছের না, তা কখনো হতেই পারে না। আমি জানি কিনা, এ-সব জিনিসের দাম বেশি।

কেদার। আছে, বেটা তো পশ্বিত্রিশ টাকা চেয়ে বসেছে, বোধ করি, ওর নাম কী, তিশেই রফা হবে।

বৈকুণ্ঠ। প্রাত্তশা এ তো জলের দর! টাকাটা এখনই দিয়ে দিন— আবার যদি মত বদলায়। চীনেম্যান বোধ হয় নিতানত দায়ে পড়েছে।

কেদার। দায় বলে দায়! শ্নলন্ম দেশে তার তিন শ্যালী আছে, তিনটিকেই এক কুলীন চীনেম্যানের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। কন্যাদায় দায়, কিন্তু, কী বলে ভালো, শ্যালীদায়ের সঙ্গে তার তলনাই হয় না।

বৈকুণ্ঠ। (হাসিয়া) বল কী কেদারবাবঃ!

কেদার। সাধে বলি! ভুক্তভোগীর কথা। ওর নাম কী, শ্বশ্বরবাড়িতে শ্যালী অতি উত্তম জিনিস— অমন জিনিস আর হয় না— কিন্তু সেখান থেকে চ্যুত হয়ে হঠাৎ স্কন্থের উপর এসে পড়লে, ওর নাম কী, সকলে সামলাতে পারে না।

বৈকুণ্ঠ। সামলাতে পারে না! হা হা, হা হা!

কেদার। আজে, আমি তো পার্রাছ নে। একে শ্যালী, তাতে নিখ্বত স্বন্দরী, তাতে বয়ঃপ্রাণ্ড হয়েছেন, ওর নাম কী, ঘরে তো আর টেকা যায় না! চোখ মেলে চাইলে দ্বী ভাবে শ্যালীকে খ্রেছি, ওর নাম কী, চোখ ব্রজে থাকলে দ্বী ভাবে আমি শ্যালীর ধ্যান করছি। কাশলে মনে করে কাশির মধ্যে একটা অর্থ আছে, আবার, কী বলে ভালো, প্রাণপণে কাশি চেপে থাকলে মনে করে তার অর্থ আরো সন্দেহজনক।

### অবিনাশের প্রবেশ

र्जावनाम । की मामा, थावात ठा॰ जा राय धन, धथाना लिथा निराय वास !

বৈকৃষ্ঠ। না, না, লেখাটেখা কিছু নয়, কেদারবাব্র সঙ্গে গল্প করছি।

অবিনাশ। তাই তো, কেদার দেখছি! কী সর্বনাশ! তুমি কোথা থেকে হে। দাদাকে পেয়ে বসেছ বুঝি।

কেদার। হা হা হাঃ! অবিনাশ, চিরকালই তুমি ছেলেমান্ম রয়ে গেলে হে।

অবিনাশ। দাদা, তোমার লেখা শোনাবার আর লোক পেলে না? শেষকালে কেদারকে ধরেছ? ও যে তোমাকে ধরলে আর ছাড়বে না।

বৈকুপ্ঠ। আঃ অবিনাশ, ছিঃ, কী বকছ?

কেদার। বৈকুপ্ঠবাব্ব, আপনি বাস্ত হবেন না, ওর নাম কী, অবিনাশের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছি, আমার সঙ্গে দেখা হলেই ওর আর ঠাট্টা ছাড়া কথা নেই।

র্জাবনাশ। তোমার ঠাট্টা যে আমার ঠাট্টার চেয়ে গ্রন্থতর। এই সেদিন আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেলে, আবার ব্রুঝি দরকার পড়েছে তাই দাদার বই শ্রনতে এসেছ?

কেদার। ভাই অবিনাশ, ওর নাম কী, এক-একসময় তোমার কথা শ্বনে হঠাৎ দ্রম হয় যে, যা বলছ ব্রিঝ বা সত্যিই বলছ! কী জানি, বৈকু-ঠবাব্ব মনে ভাবতেও পারেন যে, কী বলে ভালো—

বৈকুণ্ঠ। (বাস্ত হইয়া) না না কেদারবাব্! আমি কিছ্ম মনে ভাবছি নে। কিন্তু অবিনাশ, সত্যি কথা বলতে কি, তোমার ঠাট্টাগনুলো কিছ্ম রুড় হয়ে পড়ছে। বন্ধনুকেও—

অবিনাশ। আমি তো ঠাটা করছি নে—

বৈকুণ্ঠ। আাঁ! ঠাট্টা নয়! অভদ্র কোথাকার! কেদারবাব, আমার ঘরে আসেন সে আমার সোভাগ্য। তুই আমার সামনে তাঁকে অপমান করিস!

কেদার। আহা, রাগ করবেন না বৈকুণ্ঠবাব;—

অবিনাশ। দাদা, মিথ্যা রাগ করছ কেন? কেদারের আবার অপমান কিসের?

বৈকুণ্ঠ। আবার! তোর সঙ্গে আর আমি কথা কব না।

অবিনাশ। মাপ করো দাদা! (বৈকুণ্ঠ নির্ত্তর)—মাপ করো, আমার অপরাধ হয়েছে! (নির্ত্তর)—দাদা, রাগ করে থেকো না—

বৈকৃপ্ঠ। তবে শোন্। কেদারবাব্র একটি বিবাহযোগ্যা পরমা স্কুদরী বয়ঃপ্রাণ্ড শ্যালী আছে, তোরও তো বিবাহযোগ্য বয়স হয়েছে— এখন—

কেদার। যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েং।

বৈকুণ্ঠ। ঠিক বলেছেন, আমার মনের কথাটি বলেছেন।

কেদার। আমারও ঠিক ঐ মনের কথা।

অবিনাশ। কিল্কু দাদা, আমার মনের কথা একট্ব স্বতন্ত্র। আমার বিবাহ করবার ইচ্ছে নেই। কেদার। অবিনাশ তুমি হাসালো। বিবাহ করবার প্রেই অনিচ্ছে! ওর নাম কী, করবার পরে যদি হত তো মানে পাওয়া যেত।

বৈকু-ঠ। মেরেটি তো স্ফুন্দরী—

অবিনাশ। তাকে দেখেছ নাকি?

বৈকুণ্ঠ। দেখতে হবে কেন! কেদারবাব, যে বলছেন।

### অবিনাশ নির্ত্র

কেদার। বিশ্বাস হল না? কী বলে, আমার আকৃতি দেখেই ভয় পেলে— কিন্তু ওর নাম কী,

সে যে আমার শ্যালী, আমার স্থার সহোদরা, আমার বংশের কেউ নয়। একবার স্বচক্ষে দেখে এলে হয় না?

বৈকুঠ। সে তো বেশ কথা, দেখে এসো-না অবিনাশ।

অবিনাশ। দেখে আর করব কী! ঘরের মধ্যে বাইরের লোক আনতে চাই নে-

কেদার। তা এনো না। কিন্তু ওর নাম কী, বাইরের লোকের পানে একবার তাকাতে দোষ কী— কী বলে, একবার দেখে এলে ঘরেরও ক্ষতি নেই, ওর নাম কী, বাইরেরও বিশেষ ক্ষয় হবে না।

অবিনাশ। আচ্ছা, তাই হবে। এখন খেতে যাও দাদা, নীর্ আমাকে পাঠিয়ে দিলে। বৈকুণ্ঠ। এই যে কেদারবাব, এখনো—আগে ওঁর --

কেদার। বিলক্ষণ!

অবিনাশ। তা, খাবার না বলে দিলে খাবার আসবে কোথা থেকে! ঈশেনকে একবার ডাকা যাক।

কেদার। ঈশেনকে ডেকো না ভাই, ওর নাম কী, তাঁর সংখ্যে প**্র্বেই** দ্বটো-একটা কথাবার্তা হয়ে গেছে।

খাবারের চাঙারি হস্তে তিনকড়ির প্রবেশ

তিনকড়ি। এই নাও – বসে যাও – আমি পরিবেশন করছি।

বৈকুণ্ঠ। তুমিও বোসো-না বাপ্, পরিবেশনের বাবস্থা আমি করছি।

তিনকড়ি। ব্যুস্ত হবেন না মশায়, নিজে আগে খেয়ে নিয়েছি।

কেদার। দ্র লক্ষ্মীছাড়া পেট্রক!

তিনকড়ি। ভাই, তিনকড়ের ভাগ্যে বিঘি । টের আছে বরাবর দেখে আসছি। জন্মাবামাত্র দ্বধ খাবার জন্যে কালা ধরলন্ম, তার ঠিক প্রেবই মা গেল মরে। ভাই, সবরুর করতে আর সাহস হয় না। অবিনাশ। এ ছোকরাটিকৈ কোথায় জোগাড় করলে কেদার?

কেদার। ওর নাম কী, দেশদেশান্তর খ্রুতে হয় নি, আপনি জনুটেছে। এখন একে থোব কোথায়, কী বলে ভালো, তাই খ্রুজিছি।

অবিনাশ। দাদা, তা হলে তুমি এখন খেতে যাও।

বৈকৃত। বিলক্ষণ! আগে এ দের হোক।

কেদার। সে কী কথা বৈকুণ্ঠবাব-

বৈকৃঠ। কেদারবাব, আপনি কিছ, সংকোচ করবেন না, খেতে দেখতে আমার বড়ো আনন্দ। তিনকড়ি। বেশ তো, আবার কাল দেখবেন। আমরা তো পালাচ্ছি নে। কিছ,তেই না।

কেদার। তিনকড়ে, বরণ্ড তুই ঐ চাঙারিটা বাড়ি নিয়ে চল্। কী বলে, এ'দের আর কেন মিছে বিরক্ত করা।

তিনকড়ি। আত্র তো আর দরকার দেখি দে। সাবার কাল আছে।

#### অবিনাশের হাসা

বৈকুণ্ঠ। এ ছোকরাটি বেশ কথা কয়। একে আনার বড়ো ভাল লাগছে। কিন্তু আহারটা এইখানেই করতে হচ্ছে, সে আমি কিছুতেই ছাড়ছি নে---

#### ঈশানের প্রবেশ

ঈশान। वाद्!

বৈকু-ঠ। আরে, শ্রেছি, এই যে যাচ্ছি। আপনারা তা হলে যাবেন দেখছি। তবে আর ধরে রাখব না। তিনকড়ি। আজ্ঞে না, তা হলে বিপদে পড়বেন।

[ বৈকুণ্ঠ, অবিনাশ ও ঈশানের প্রস্থান

(কেদারের প্রতি) এই নে ভাই, টাকা-কটা বে'চেছে—এ জিনিস আমার হাতে টে'কে না।

কেদার। তোর বাবা তোর নাম দিয়েছে তিনকড়ি, আমি তোকে ডাক্ব মানিক। লাখো টাকা তোর দাম।

[ প্রস্থান

### দ্বিতীয় দুশ্য

### কেদার ও অবিনাশ

কেদার। ওর নাম কী, আজ তবে উঠি, অনেক বিরক্ত করা গেছে—

অবিনাশ। বিলক্ষণ! বিরক্ত আবার কিসের! একট্র বসে যাও-না! শোনো-না— আমি চলে আসার পর সেদিন মনোরমা আমার কথা কিছু বললে?

কেদার। সে আবার কিছু বলবে! তোমার নাম করবামাত্র তার গাল, ওর নাম কী, বিলিতি বেগন্নের মতো টকটক করে ওঠে!

অবিনাশ। (হাসিতে হাসিতে) বল কী কেদার, এত লজ্জা!

কেদার। কী বলে, ঐটেই তো হল খারাপ লক্ষণ।

অবিনাশ। (ধারা দিয়া) দ্রে! কী বলিস তার ঠিক নেই! খারাপ লক্ষণটা কী হল শ্রনি!

কেদার। ওর নাম কী, ওটা স্বভাবের নিয়ম। যেমন তীর ছোঁড়া— গোড়ায় পিছনের দিকে প্রাণপণে পড়ে টান, তার পরে, ওর নাম কী, ছাড়া পাবামারই সামনের দিকে একেবারে বোঁ করে দেয় ছ্বট! গোড়ায় যেখানে বেশি লঙ্জা দেখা যাচ্ছে, ওর নাম কী, ভালোবাসার দোড়টাও সেখানে বন্ধ বেশি হবে।

অবিনাশ। বল কী কেদার! তা, কী রকম লঙ্জাটা তার দেখলে, শ্নিই-না! তোমরা ব্রিঝ আমার নাম করে তাকে ঠাট্টা করেছিলে?

কেদার। ভাই, সে অনেক কথা। আজ একট্র কাজ আছে, আজ তবে—

অবিনাশ। আঃ, বোসো-না কেদার! শোনো-না, একটা কথা আছে। ব্রুঝেছ কেদার, একটা আংটি কেনা গেছে। ব্রুঝেছ?

কেদার। খুব সহজ কথা, ওর নাম কী, বুর্ঝোছ।

অবিনাশ। সহজ? আচ্ছা, কী ব্বেছ বলো দেখি।

কেদার। টাকা থাকলে আংটি কেনা সহজ, ওর নাম কী, এই ব্রুকোছি।

অবিনাশ। কিছু বোঝ নি। এই আংটিটি আমি তোমার হাত দিয়ে মনোরমাকে উপহার পাঠাতে চাই। তাতে কিছু দোষ আছে?

কেদার। আমি তো কিছ্ম দেখি নে। যদি বা থাকে তো দোষট্মকু বাদ দিয়ে, ওর নাম কী, আংটিট্মুকু নিলেই হবে।

অবিনাশ। আঃ, তোমার ঠাট্টা রাখো। শোনো-না কেদার, ঐসঙ্গে একটা চিঠিও দিই-না?

কেদার। সে আর বেশি কথা কী।

অবিনাশ। তবে চট্ করে লিথে দিই।

### লিখিতে প্রবৃত্ত

কেদার। আংটিটা তো লাভ করা গেল। কিল্তু দ্বই ভাইয়ের মাঝখানে পড়ে মেহন্নতটাও বন্ধ বেশি হচ্ছে। এখন, বিবাহটা শীঘ্র চুকে গেলে একট্ব জিরোবার সময় পাওয়া যায়।

### বৈকুণ্ঠের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ। (উর্ণিক মারিয়া স্বগত) এই যে, ভায়া আমার কেদারবাব্বকে নিয়ে পড়েছে! কনে দেখে ইন্তিক ওঁকে আর এক মৃহত্ত ছাড়ে না। বাতিকগ্রুস্ত মান্ব কিনা, সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি! কেদারবাব্ব বোধ হয় একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছেন! বেচারাকে আমি উন্ধার না করলে উপায় নেই। (ঘরে ঢ্রিকয়া) এই যে কেদারবাব্ব, আমার সেই নতুন পরিচ্ছেদটি শোনাবার জন্যে আপনাকে খাজে বেড়াচ্ছ।

কেদার। (স্বগত) আর তো বাঁচি নে!

অবিনাশ। (চিঠি ঢাকিয়া) দাদা, কেদারবাব্র সঙ্গে একটা কাজের কথা ছিল।

বৈকুণ্ঠ। কাজের তো সীমা নেই! ছোঁড়াটার মাথা একেবারে ঘ্রুরে গেছে।— কিন্তু কেদার-বাবুকে না পেলে তো আমার চলছে না।

#### ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। বাব, মানিকতলা থেকে মালী এসেছে। অবিনাশ। এখন ষেতে বলে দে!

্ভত্যের প্রস্থান

বৈকুণ্ঠ। যাও-না, একবার শ্বনেই এসো-না! ততক্ষণ আমি কেদারবাব্বর কাছে আছি— কেদার। আমার জন্যে ব্যুস্ত হবেন না, ওর নাম কী, আমি আজ তবে— অবিনাশ। না কেদার, একট্র বসো।

বৈকুণ্ঠ। না, না, আপনি বস্ক্র। দেখো অবিনাশ, গাছপালা সম্বন্ধে তোমার যে আলোচনাটা ছিল সেটা অবহেলা কোরো না। সেটা বড়ো স্বাস্থ্যকর, বড়োই আনন্দজনক।

অবিনাশ। কিছ্ম অবহেলা করব না দাদা, কিন্তু এখন একটা বড়ো দরকারি কাজ আছে। বৈকুঠ। আচ্ছা, তা হলে তোমরা একট্ম বসো।—ভালোমান্ম পেয়ে বেচারা কেদারবাব্মকে ভারি মুর্শাকলে ফেলেছে—একট্ম বিবেচনা নেই—বয়সের ধর্মণ!

### তিনকড়ির প্রবেশ

কেদার। আবার এখানে কী করতে এলি?

তিনকড়ি। ভয় কী দাদা, দ্বজন আছে—একটিকে তুমি নাও, একটি আমাকে দাও।

বৈকুণ্ঠ। বেশ কথা বাবা, এসো আমার ঘরে এসো।

কেদার। তিনকড়ে, তুই আমাকে মাটি করলি!

তিনকড়ি। সম্বাই বলে তুমিই আমাকে মাটি করেছ। (কাছে গিয়া) রাগ কর কেন দাদা, যে অবিধি তোমাকে দেখেছি সেই অবিধি আপন বাপ দাদা খুড়ো কাউকে দুর্চক্ষে দেখতে পারি নে। এত ভালোবাসা।

কেদার। বাজে বকিস কেন, তোর আবার বাপ দাদা কোথা!

তিনকড়ি। বললে বিশ্বাস করবি নে, কিন্তু আছে ভাই। ওতে তো খরচও নেই, মাহাত্মিও নেই। তিনকড়েরও বাপ দাদা থাকে— যদি আমার নিজে করে নিতে হত তবে কি আর থাকত? কক্খনো না!

বৈকুণ্ঠ। হা হা হাঃ! ছেলেটি বেশ কথা কয়। চলো বাবা, আমার ঘরে চলো।

্রেউভয়ের প্রস্থান

অবিনাশ। খ্ব সংক্ষেপে লিখলম্ম, ব্বেছ কেদার— কেবল একটি লাইন 'দেবীপদতলে বিম্বুখ ভত্তের পুজোপহার'।

কেদার। তা, কোনো কথাটিই বাদ দেওয়া হয় নি—দিব্যি হয়েছে—তবে আজ উঠি। অবিনাশ। কিন্তু 'পদতলে' কথাটা কি ঠিক খাটল—ওটা কিনা আংটি— কেদার। কী বলে ভালো, তা 'করতলে'ই লিখে দাও-না। অবিনাশ। কিন্তু করতলে প্রেজাপহারটা কেমন শোনাচ্ছে!

কেদার। তা, নাহয় প্রজোপহার নাই হল, ওর নাম কী-

অবিনাশ। শুধু 'উপহার' লিখলে বড়ো ফাঁকা শোনায়, 'পুজোপহার'ই থাক্—

কেদার। তা থাক্-না।

অবিনাশ। কিন্তু তা হলে 'করতলে'টা কী করা যায়-

কেদার। ওটা পদতলেই করে দাও-না—ওর নাম কী, তাতে ক্ষতি কী। আমি তা হলে উঠি।

অবিনাশ। একট্র রোসো-না। আংটি সম্বন্ধে পদতলে কথাটা খাপছাড়া শোনাচ্ছে। কেদার। খাপছাড়া কেন হবে! তুমি তো পদতলে দিয়ে খালাস, তার পরে, ওর নাম কী, তিনি

कंत्रज्ञ जुल तार्यन, की वर्ल, यीम स्वाः ना तान राज जना लाक आहि।

অবিনাশ। আচ্ছা, প্রজোপহার না লিখে যদি প্রণয়োপহার লেখা যায়।

কেদার। সেটা যদি খুব চট করে লেখা যায় তো সেইটেই ভালো।

অবিনাশ। কিন্তু রোসো, একট্র ভেবে দেখি।

#### ঈশানের প্রবেশ

ঈশান। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে এল যে।

অবিনাশ। আচ্ছা, সে হবে এখন, তুই যা।

ঈশান। দিদিঠাকর্বন বসে আছে—

অবিনাশ। আচ্ছা আচ্ছা, তুই এখন পালা—

ঈশান। (কেদারের প্রতি) বড়োবাব্র তো আহারনিদ্রা বন্ধ, আবার ছোটোবাব্রকেও খেপিয়ে তলেছ?

কেদার। ভাই ঈশেন, যদিচ আমার নিমক খাও না, তব্ব, ওর নাম কী, আমার কথাটাও একবার ভেবে দেখো। তোমার বড়োবাব্ব খ্ব বিশ্তারিত করে লিখে থাকেন আর তোমার ছোটোবাব্ব, কী বলে, অত্যন্ত সংক্ষেপেই লেখেন, কিন্তু আমার কপালক্রমে দ্বইই সমান হরে ওঠে— অবিনাশ, তোমার খাবার এসেছে, ওর নাম কী, আমি উঠি।

অবিনাশ। বিলক্ষণ! তুমিও খেয়ে যাও-না। ঈশোন, বাব্র জন্যে খাবার ঠিক কর্। ঈশান। সময়মত বল না, এখন আমি খাবার ঠিক করি কোখেকে। অবিনাশ। তোর মাথা থেকে! বেটা ভূত!

ঈশান। এও যে ঠিক বড়োবাব্র মতো হয়ে এল, আমাকে আর টিকতে দিলে না।

্র প্রস্থান

অবিনাশ। এখানে 'প্রণয়োপহার' লিখলে 'দেবী' কথাটা বদলাতে হয়। দেবীর সঙ্গে প্রণয় হবে কী করে।

কেদার। কেন হবে না! তা হলে দেবতাগ্নলো, ওর নাম কী, বাঁচে কী করে? ভাই অবিনাশ, স্মীজাতি স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে যেখানেই থাকুক, ওর নাম কী, তাদের সঙ্গে প্রণয় হতে পারে, কী বলে ভালো, হয়েও থাকে। তুমি অত ভেবো না! (স্বগত) এখন ছাড়লে বাঁচি।

### তিনকড়ির প্রবেশ

তিনকড়ি। ও দাদা! তোমার বদল ভেঙে নাও! তুমি সেখানে যাও, আমি বরণ্ড এখানে একবার চেষ্টা দেখি।

কেদার। কেন রে, কী হয়েছে?

তিনকড়ি। ওরে বাস রে! সে কী খাতা! আমি তার মধ্যে সে'ধোলে আমাকে আর খ;জে

পাওয়া যাবে না! সেইটে পড়তে দিয়ে ব্রুড়ে। কোথায় উঠে গেল, আমি তো এক দৌড়ে পালিয়ে এসেছি।

### বৈকুণ্ঠের প্রবেশ

বৈকুপ্ঠ। কী তিনকডি, পালিয়ে এলে যে!

তিনকড়ি। আপনি অতবড়ো একখানা বই লিখলেন আর এইটাুকু বাুঝলেন না!

বৈকুপ্ত। কেদারবাব, আপনি যদি একবার আসেন তা হলে-

কেদার। চল্মন। (স্বগত) রামে মারলেও মরব রাবণে মারলেও মরব, কিন্তু অবিনাশের ঐ একটি লাইন নিয়ে তো আর পারি নে!

অবিনাশ। কেদার, তুমি যাও কোথায়! দাদা আমার সেই কাজটা—

বৈকুণ্ঠ। (রাগিয়া উঠিয়া) দিনরান্তির তোমার কাজ! কেদারবাব, ভদ্রলোক, ওঁকে একট, বিশ্রাম দেবে না! তোমাদের একট, বিবেচনা নেই! আস্কুন কেদারবাব,।

কেদার। ওর নাম কী, চল্বন।

[ উভয়ের প্রস্থান

অবিনাশ। মনোরমা তোমার কে হন তিনকড়ি?

তিনকড়ি। তিনি আমার দ্রসম্পর্কে বোন হন, কিন্তু সে পরিচয় প্রকাশ হলে তিনি ভারি লক্ষা পাবেন।

অবিনাশ। তাঁর খুব লজ্জা, না তিনকড়ি?

তিনকডি। আমার সম্বন্ধে ভারি লজ্জা। কাউকে মুখ দেখাবার জো নেই।

অবিনাশ। না, তোমার সম্বন্ধে বলছি নে, আমার সম্বন্ধে। জান তো তিনকড়ি, আমার সঙ্গে তাঁর একটা সম্বন্ধ—

তিনকড়ি। ওঃ, বুঝেছি। তা তো হতেই পারে। আমার সংগত একটি কন্যের সম্বন্ধ হয়েছিল— বিবাহের পুর্বে সে তো লজ্জ্ময় মরেই গেল।

অবিনাশ। আঃ, কী বল তিনকড়ি!

তিনকড়ি। শ্বা লজ্জা নয়, শ্বনল্ম তার যক্ৎও ছিল।

অবিনাশ। মনোরমার—

তিনকড়ি। যকুতের দোষ নেই।

অবিনাশ। আঃ, সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করছি নে, আমি হৃদয়ের কথা বলছি—

তিনকড়ি। মশায়, ও-সব বড়ো শক্ত শক্ত কথা, আমি ব্রব্যি নে। মেয়েমান্বের হৃদয় তিনকড়ি কখনো পায় নি. কখনো প্রত্যাশাও করে নি। দিব্যি আছি।

অবিনাশ। আচ্ছা, সে থাক্— কিন্তু, দেখো তিনকড়ি, মনোরমাকে আমি একটি আংটি উপহার দেব। ব্রুবলে? সেইসঙ্গে এক লাইন চিঠি দিতে চাই—

তিনকড়ি। ক্ষতি কী! একটা লাইন বৈ তো নয়, চট করে হয়ে যাবে।

অবিনাশ। এই দেখো-না, আমি লিখেছিল্ম— 'দেবীপদতলে বিম্পধ ভত্তের প্জোপহার'। তুমি কীবল?

তিনকড়ি। তোমার কথা তুমি বলবে, ওর মধ্যে আমার কিছু বলা ভালো হয় না, সে হল আমার ভণ্নী—

অবিনাশ। না না, তা বলছি নে। আংটি কি ঠিক পদতলে দেওয়া যায়! করতলে লিখলে—

তিনকড়ি। তা, ওটা লেখা বৈ তো না— পদতলে লিখে করতলে দিলেই হবে, সেজন্যে তো কেউ আদালতে নালিশ করবে না।

অবিনাশ। না হে না, লেখার তো একটা মানে থাকা চাই—

তিনকড়ি। আংটি থাকলে আর মানে থাকার দরকার কী? ওতেই তো বোঝা গেল।

অবিনাশ। আংটির চেয়ে কথার দাম বেশি, তা জান?

তিনকড়ি। তা হলে আজ আর তিনকড়েকে হাহাকার করে বেড়াতে হত না।

অবিনাশ। আঃ, কী বকছ তুমি তার ঠিক নেই। একট্ব মন দিয়ে শোনো দেখি। ও লাইনটা যদি এই রকম লেখা যায় তো কেমন হয়—'প্রেয়সীর করপদ্মে অনুরক্ত সেবকের প্রণয়োপহার'।

তিনকডি। বেশ হয়।

অবিনাশ। বেশ হয়! একটা কথা বলে দিলেই হল— 'বেশ হয়'! একটা ভেবেচিন্তে বলো-না! তিনকড়ি। ও বাবা! এ যে আবার রাগ করে! বাড়োর শরীরে কিন্তু রাগ নেই। (প্রকাশ্যে) তা, ভেবেচিন্তে দেখলে বোধ হয় গোড়ারটাই ছিল ভালো।

অবিনাশ। কেন বলো দেখি। এটাতে কী দোষ হয়েছে।

তিনকড়ি। ও বাবা! এটাতে যদি দোষই না থাকবে তো খামকা আমাকে ভাবতে বললে কেন? এ তো বড়ো মুশকিলেই পড়া গেল দেখছি।—দোষ কী জানেন অবিনাশবাব্ব, ও ভাবতে গেলেই দোষ, না ভাবলে কিছুতেই দোষ নেই, আমি তো এই বুঝি।

অবিনাশ। ওঃ, ব্রেছি— তুমি বলছ, আগে থাকতে ঐ প্রেয়সী সম্বোধনটায় লোকে কিছ্ মনে ভাবতে পারে—

তিনকড়ি। বাঁচা গেল!—হাঁ, তাই বটে। কিন্তু কী জানেন, আপনা-আপনির মধ্যে নাহয় তাকে প্রেয়সীই বললেন! তা কি আর অন্য কেউ বলে না! ঐটেই লিখে ফেল্বন।

অবিনাশ। কাজ নেই, গোড়ায় যেটা ছিল সেইটেই—

তিনকড়ি। সেইটেই তো আমার পছন্দ—

অবিনাশ। কিন্তু একট্র ভেবে দেখো-না, ওটা যেন—

তিনকড়ি। ও বাবা! আবার ভাবতে বলে!— দেখো অবিনাশবাব, শিশ্বকাল থেকে আমিও কারও জন্যে ভাবি নি, আমার জন্যেও কেউ ভাবে নি, ওটা আমার আর অভ্যাস হলই না। এরকম আরো আমার অনেকগ্রলি শিক্ষার দোষ আছে—

অবিনাশ। আঃ, তিনকড়ি, তুমি একট্র থামলে বাঁচি। নিজের কথা নিয়েই কেবল বক বক করে মরছ, আমাকে একট্র ভাবতে দাও দেখি।

তিনকড়ি। আপনি ভাবন্ন-না। আমাকে ভাবতে বলেন কেন? একট্ব বসন্ন অবিনাশবাব্ব, আমি কেদারদাকে ডেকে আনি। সে আমার চেয়ে ভাবতেও জানে, ভেবে কিনারা করতেও পারে।— আমার পক্ষে ব্রড়োই ভালো।

[ প্রস্থান

### কেদার, বৈকুণ্ঠ ও তিনকড়ির প্রবেশ

বৈকুপ্ঠ। অবিনাশ, কেদারবাব্বকে আবার তোমার কী দরকার হল। আমি ওঁকে আমার ন্তন পরিচ্ছেদটা শোনাচ্ছিল্ম— তিনকড়ি কিছ্বতেই ছাড়লে না, শেষকালে হাতে পায়ে ধরতে লাগল। অবিনাশ। আমার সেই কাজটা শেষ হয় নি, তাই।

বৈকুপ্ঠ। (রাগিয়া) তোমার তো কাজ শেষ হয় নি, আমারই সে পরিচ্ছেদটা শেষ হয়েছিল নাকি?

অবিনাশ। তা, দাদা, ওঁকে নিয়ে যাও-না-

কেদার। (বাসত হইয়া) ওর নাম কী, অবিনাশ, তোমারও সে কাজটা তো জর্নরি, কী বলে, আর তো দেরি করা চলে না।

বৈকুণ্ঠ। বিলক্ষণ! আপনি সেজন্যে ভাববেন না।— নিজের কাজ নিয়ে কেদারবাব কে এরকম কণ্ট দেওয়া উচিত হয় না অবিনাশ। অমন করলে উনি আর এখানে আসবেন না।

তিনকড়ি। সে ভয় করবেন না বৈকুণ্ঠবাব্— আমাদের দ্বটিকে না চাইলেও পাওয়া যায়, তাডালেও ফিরে পাবেন— ম'লেও ফিরে আসব এমনি সকলে সন্দেহ করে। কেদার। তিনকড়ে! ফের!

তিনকড়ি। ভাই, আগে থাকতে বলে রাখাই ভালো— শেষকালে ওঁয়ারা কী মনে করবেন।

### ঈশানের প্রবেশ

ঈশান। (অবিনাশ ও কেদারের প্রতি) বাব্, তোমাদের দ্বজনেরই খাবার জায়গা হয়েছে। তিনকড়ি। আর আমাকে ব্বিঝ ফাঁকি!—জন্মাবামাত্র যার নিজের মা ফাঁকি দিয়ে ম'ল, বন্ধ্রা তার আর কী করবে!—কিন্তু দাদা, তিনকড়ে তোমাকে ভাগ না দিয়ে খায় না।

কেদার। তিনকড়ে! ফের!

তিনকড়ি। তা, যা ভাই, চট করে খেয়ে আয় গে। দেরি করলে বন্ড লোভ হবে। মনে হবে ছিমিশ ব্যঞ্জন লুঠছিস।

বৈকুণ্ঠ। সে কী কথা তিনকড়ি! তুমি না খেয়ে যাবে! সে কি হয়! ঈশেন!

ঈশান। আমি জানি নে। আমি চললুম।

[ প্রস্থান

অবিনাশ। চলো-না তিনকড়ি। একরকম করে হয়ে যাবে।

তিনকড়ি। টানাটানি করে দরকার কী। আপনারা এগোন। খাওয়াবার রাস্তা বৈকুপ্ঠবাব, জানেন—সেদিন টের পেয়েছি।

্রিতনকড়ি ও বৈকুপ্ঠের প্রস্থান

অবিনাশ। তা হলে ও লাইনটা— কেদার। ওর নাম কী, খেয়ে এসে হবে।

# ় তৃতীয় দৃশ্য

#### কেদার

কেদার। শ্যালীর বিবাহ তো নির্বিঘা হয়ে গেছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ থাকতে এখানে বাস করে স্থ হচ্ছে না। উপদ্রব তো করা যাচ্ছে, কিন্তু বুড়ো নড়ে না।

### বৈকুপ্তের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ। এই-যে কেদারবাব, আপনাকে শ্বকনো দেখাচ্ছে যে। অস্থ করে নি তো?

কেদার। ওর নাম কী, ভাক্তারে সকল রকম মানসিক পরিশ্রম নিষেধ করেছে—

বৈকুণ্ঠ। আহা, কি দ্বঃখের বিষয়! আপনি এখানেই কিছু দিন বিশ্রাম কর্ন।

কেদার। সেইরকমই তো স্থির করেছি।

বৈকুপ্ঠ। তা দেখুন, বেণীবাবুকে—

কেদার। বেণীবাব, নয়, বিপিনবাব,র কথা বলছেন বোধ হয়—

বৈকুণ্ঠ। হাঁ হাঁ, বিপিনবাব ই বটে, ঐ যে তিনি ছোটো বউমার কে হন-

কেদার। খুড়ো হন-

বৈকুণ্ঠ। খ্রেড়াই হবেন। তা, তাঁকে আমার এই ঘরে থাকতে দিয়েছেন, সে কি তাঁর—

কেদার। না, ওর নাম কী, তাঁর কোনো অস্ক্রবিধে হয় নি, তিনি বেশ আছেন—

বৈকুণ্ঠ। জানেন তো কেদারবাব, আমি এই ঘরেই লিখে থাকি—

কেদার। তা বেশ তো, আপনি লিখবেন, ওর নাম কী, আপনি লিখবেন—তাতে বিপিনবাব্র কোনো আপত্তি নেই। বৈকুণ্ঠ। না, আপত্তি কেন করবেন, লোকটি বেশ— কিন্তু তাঁর একটি অভ্যাস আছে, তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রায় সর্বদাই গুনুন গুনুন করে গান করেন, তাতে লেখবার সময়—

কেদার। কী বলে, সেজন্যে ভাবনা কী। আপনি তাঁকে ডেকেই বল্বন-না---

বৈকুণ্ঠ। না না না না। সে থাক্। তিনি ভদুলোক—

কেদার। ওর নাম কী, আমিই তাঁকে ডেকে খুব ভর্ণসনা করে দিচ্ছি—

বৈকুপ্ঠ। না না কেদারবাব্ব, সে করবেন না— লেখার সময় গান তো আমার ভালোই লাগে। কিন্তু আমি ভাবছিল্বম, হয়তো আর কোনো ঘরে বেণীবাব্ব একলা থাকলে বেশ মন খ্লে গাইতে পারেন।

কেদার। ওর নাম কী, ঠিক উল্টো। বিপিনবাবুর একটি লোক সর্বদাই চাই—

বৈকুণ্ঠ। তা দেখেছি—বড়ো মিশ্বক—হয় গান নয় গলপ করছেনই—তা আমি তাঁর কথা মন দিয়ে শ্বনে থাকি।— কিন্তু দেখো কেদারবাব্ব, কিছ্ব মনে কোরো না ভাই—একটা বড়ো গ্রন্থতর বেদনা পেয়েছি, সে কথা তোমাকে না বলে থাকতে পারছি নে। ভাই, আমার সেই স্বর-স্ত্রসার প্রথখানি কে নিয়েছে।

কেদার। কোথায় ছিল বল্বন দেখি।

বৈকুণ্ঠ। সে তো আপনি জানেন। এই ঘরে ঐ শেলফের উপর ছিল। আজকাল এ ঘরে সর্বদা লোক আনাগোনা করছেন, আমি কাউকে কিছ্নুই বলতে পারছি নে—কিন্তু শেলফের ঐ জায়গাটা শ্না দেখছি আর মনে হচ্ছে আমার বুকের কখানা পাঁজর খালি হয়ে গেছে।

কেদার। তবে আপনাকে, ওর নাম কী, খ্রলে বলি, অবিনাশ আপনার লাইরেরি থেকে বই নিয়ে যায়।

বৈকুঠ। অবু! সে তো এ-সব বই পডে না।

কেদার। পড়ে না, ওর নাম কী, বিক্লি করে।

বৈকৃষ্ঠ। বিক্রি করে!

কেদার। নতুন প্রণয়— নতুন শখ— ওর নাম কী, খরচ বেশি। আমি তাকে বলি, অব্, কী বলে ভালো, মাইনের টাকা থেকে কিছ্, কিছ্, কেটে নিয়ে দাদাকে দিলেই হয়। অব্, বলে, লম্জা করে।

বৈকু-ঠ। ছেলেমান্ব ! প্রণয়ের খাতিরও এড়াতে পারে না, আবার দাদার সম্মানটিও রাখতে হবে।

কেদার। ওর নাম কী, আমি আপনার বইখানি উন্ধার করে আনব—

বৈকু-ঠ। তা, যত টাকা লাগে— আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে থাকব।

কেদার। (স্বগত) বাজারে তো তার চার পয়সা দামও হল না, এ আরও হল ভালো—ধর্মও রইল, কিছু পাওয়াও গেল।

[ প্রস্থান

### অবিনাশের প্রবেশ

অবিনাশ। দাদা!

বৈকুণ্ঠ। কী ভাই অবু!

অবিনাশ। আমার কিছু টাকার দরকার হয়েছে—

বৈকুণ্ঠ। তাতে লম্জা কী অব্! আমি বলছি কী, এখন থেকে তোমার টাকা তুমিই রাখোনা ভাই— আমি ব্ভো হয়ে গেল্ম, হারিয়েই ফেলি কি ভুলেই যাই, আমার কি মনের ঠিক আছে। অবিনাশ। এ আবার কী নতুন কথা হল দাদা!

বৈকুণ্ঠ। নতুন কথা নয় ভাই, তুমি বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হয়েছ, আমি তো সন্ন্যাসী মান্বশ্ অবিনাশ। তুমিই তো দাদা, আমার বিয়ে দিয়ে দিলে— তাতেই যদি পর হয়ে থাকি, তবে থাক্, টাকাকড়ির কথা আর আমি বলব না।

[ প্রস্থান

বৈকুপ্ঠ। আহা, অব্ব, রাগ কোরো না। শোনো আমার কথাটা, আহা শ্বনে যাও—

### 'ভাবতে পারি নে পরের ভাবনা' গাহিতে গাহিতে বিপিনের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ। এই যে বেণীবাব-

বিপিন। আমার নাম বিপিনবিহারী।

বৈকুণ্ঠ। হাঁ হাঁ, বিপিনবাব,। আপনার বিছানায় ঐ যে বইগ্রাল রেখেছেন ওগ্রাল পড়ছেন ব্রিথ?

বিপিন। নাঃ, পড়ি নে, বাজাই।

বৈকুণ্ঠ। বাজান? তা আপনাকে যদি বাঁয়া তবলা কি মৃদঙ্-

বিপিন। সে তো আমার আসে না, আমি বই বাজাই। দেখ্ন বৈকুণ্ঠবাব্, আপনাকে রোজ বলব মনে করি, ভুলে যাই— আপনার এই ডেক্সো আর ঐ গোটাকতক শেলফ এখান থেকে সরতে হচ্ছে, আমার বন্ধুরা সর্বদাই আসছে, তাদের বসাবার জায়গা পাচ্ছি নে—

বৈকুণ্ঠ। আর তো ঘর দেখি নে— দক্ষিণের ঘরে কেদারবাব্ আছেন, ডাম্ভার তাঁকে বিশ্রাম করতে বলেছে— প্রবের ঘরটায় কে কে আছেন আমি ঠিক চিনি নে— তা বেণীবাব্যু—

বিপিন। বিপিনবাব --

বৈকুণ্ঠ। হাঁ হাঁ বিপিনবাব্-- তা, যদি ওগ্নলো এক পাশে সরিয়ে রাখি তা হলে কি কিছ্ব অসমবিধে হয়?

বিপিন। অস্ক্রবিধা আর কী, থাকবার কন্ট হয়। আমি আবার বেশ একট্র ফাঁকা না হলে থাকতে পারি নে। 'ভাবতে পারি নে পরের ভাবনা লো সই!'

### ঈশানের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, এ ঘরে বেণীবাব্র-

বিপিন। বিপিনবাব্র—

বৈকুণ্ঠ। হাঁ, বিপিনবাব্র থাকার কিছ্ব কন্ট হচ্ছে।

क्रभान। कष्ठे रुप्त थारक তো আর আবশ্যক की, उँत বাপের ঘরদনুয়াের কিছন নেই নািক?

বৈকুঠ। ঈশেন, চুপ কর্।

বিপিন। কী রাম্কেল, তুই এতবড়ো কথা বলিস!

ঈশाন। দেখো, গালমন্দ দিয়ো না বলছি-

বৈকুণ্ঠ। আঃ ঈশেন, থাম —

বিপিন। আমি তোদের এ ঘরে পায়ের ধুলো মুছতে চাই নে, আমি এখনই চললুম।

বৈকুপ্ঠ। যাবেন না বেণীবাব্, আমি গলবস্ত্র হয়ে বলছি মাপ করবেন—(বৈকুপ্ঠকে ঠেলিয়া বিপিনের প্রস্থান) ঈশেন, তুই কী কর্রাল বল্ দেখি— তুই আর আমাকে ব্যাড়িতে টি কতে দিলি নে দেখছি।

नेशान। आंभिर्दे पिन्यम ना वर्षे!

বৈকুপ্ঠ। দেখ্ ঈশেন, অনেক কাল থেকে আছিস, তোর কথাবার্তাগন্লো আমাদের অভ্যাস হয়ে এসেছে, এরা নতুন মান্ষ এরা সইতে পারবে কেন? তুই একট্ব ঠাণ্ডা হয়ে কথা কইতে পারিস নে? ঈশান। আমি ঠাণ্ডা থাকি কী করে! এদের রকম দেখে আমার সর্বশরীর জ্বলতে থাকে।

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, ওরা আমাদের নতুন কুট্ম্ব, ওরা কিছ্মতে ক্ষম হলে অবিনাশের গায়ে লাগবে, সে আমাকেও কিছ্ম বলতে পারবে না. অথচ তার হল—

ঈশান। সে তো সব ব্রুঝেছি। সেইজন্যেই তো ছোটো বয়সে ছোটোবাব্রুকে বিয়ে দেবার জন্যে কতবার বলেছি। সময়কালে বিয়ে হলে এতটা বাড়াবাড়ি হয় না।

বৈকু-ঠ। যা, আর বিকস নে ঈশেন, এখন যা, আমি সকল কথা একবার ভেবে দেখি।

ঈশান। ভেবে দেখো! এখন যে কথাটা বলতে এসেছিল্ম বলে নিই। আমাদের ছোটোমার খ্রিড় না পিসি না কে এক ব্রিড় এসে দিদিঠাকর্নকে যে দ্বঃখ দিছে সে তো আমার আর সহ্য হয় না।

বৈকুণ্ঠ। আমার নীর্মাকে! সে তো কারো কিছ্বতে থাকে না।

ঈশান। তাঁকে তো দিনরান্তির দাসীর মতো খাটিয়ে মারছে। তার পরে আবার মাগী তোমার নামে খোঁটা দিয়ে তাঁকে বলে কিনা যে, তুমি তোমার ছোটোভাইয়ের টাকায় গায়ে ফঃ দিয়ে বড়ো-মান মি করে বেড়াছে! মাগীর যদি দাঁত থাকত তো নোড়া দিয়ে ভেঙে দিতুম-না!

বৈকুণ্ঠ। তা, নীর, কী বলে?

ঈশান। তিনি তো তাঁর বাপেরই মেয়ে, মুখখানি যেন ফ্রলের মতো শ্রকিয়ে যায়, একটি কথা বলে না—

বৈকৃষ্ঠ। (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া) একটা কথা আছে, 'যে সয় তারই জয়'—

ঈশান। সে কথা আমি ভালো বুঝি নে। আমি একবার ছোটোবাবুকে—

বৈকুপ্ঠ। খবরদার **ঈশেন, আমার মাথার দিব্যি দিয়ে বলছি**, অবিনাশকে কোনো কথা বল**ে** পার্রাব নে।

ঈশান। তবে চুপ করে বসে থাকব?

বৈকুণ্ঠ। না, আমি একটা উপায় ঠাউরেছি। এখানে জায়গাতেও আর কুলোচ্ছে না, এ'দের সকলেরই অস্ক্রবিধে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, তা ছাড়া র্আবনাশের এখন ঘর-সংসার হল, তার টাকাকড়ির দরকার, তার উপরে ভার চাপাতে আমার আর ইচ্ছে নেই— আমি এখান থেকে যেতে চাই—

ঈশান। সে তো মন্দ কথা নয়, কিন্তু—

বৈকু-ঠ। ওর আর কিন্তুটিন্তু নেই ঈশেন। সময় উপস্থিত হলেই প্রস্তৃত হতে হয়।

ঈশান। তোমার লেখাপড়ার কী হবে?

বৈকুণ্ঠ। (হাসিয়া) আমার লেখা! সে আবার একটা জিনিস! সবাই হাসে, আমি কি তা জানি নে ঈশেন? ও-সব রইল পড়ে। সংসারে লেখায় করো কোনো দরকার নেই।

ঈশান। ছোটোবাব্বকে তো বলে কয়ে যেতে হবে?

বৈকুণ্ঠ। তা হলে সে কিছ্বতেই খেতে দেবে না। সে তো আর আমাকে 'যাও' বলতে পারবে না, ঈশেন। গোপনেই যেতে হবে, তার পরে তাকে লিখে জানাব। যাই, আমার নীর্কে একবার দেখে আসি গে।

[ উভয়ের প্র**স্থান** 

### তিনকড়ি ও কেদারের প্রবেশ

তিনকড়ি। দাদা, তুই তো আমাকে ফাঁকি দিয়ে হাঁসপাতালে পাঠালি, সেখান থেকেও আমি ফাঁকি দিয়ে ফিরেছি। কিছুতেই মলেম না।

কেদার। তাই তো রে, দিব্যি টি'কে আছিস যে।

তিনকড়ি। ভাগ্যে, দাদা, একদিনও দেখতে যাও নি-

কেদার। কেন রে!

তিনকড়ি। যম বেটা ঠাউরালে এ ছেড়ার দ্বনিয়ায় কেউ নেই, নেহাত তাচ্ছিল্য করে নিলে র ৫ ৷ ১৩ক না। ভাই, তোকে বলব কাঁ, এই তিনকড়ের ভিতরে কতটা পদার্থ আছে সেইটে দেখবার জন্যে মেডিকাল কালেজের ছোকরাগ্রলো সব ছর্নর উচিয়ের বসে ছিল—দেখে আমার অহংকার হত। যাই হোক দাদা, তুমি তো এখানে দিব্যি জমিয়ে বসেছ।

কেদার। যা, যা, মেলা বিকস নে। এখন এ আমার আত্মীয়বাড়ি তা জানিস?

তিনকড়ি। সমস্তই জানি, আমার অগোচর কিছ্বই নেই। কিন্তু ব্র্ড়ো বৈকুপ্ঠকে দেখছি নে যে। তাকে ব্রিঝ ঠেলে দিয়েছিস? ঐটে তার দোষ। কাজ ফ্রোলেই।—

কেদার। তিনকড়ে! ফের! কানমলা খাবি।

তিনকড়ি। তা, দে মলে। কিন্তু সত্যিকথা বলতে হয়, বৈকুণ্ঠকে যদি তুই ফাঁকি দিস তা হলে অধুর্ম হবে, আমার সংখ্য যা করিস সে আলাদা—

কেদার। ইস, এত ধর্ম শিখে এলি কোথা!

তিনকড়ি। তা, যা বলিস ভাই, যদিচ তুমি-আমি এতদিন টি'কে আছি তব্ব ধর্ম বলে একটা কিছ্ব আছে। দেখো কেদারদা, আমি যখন হাঁসপাতালে পড়ে ছিল্ম, ব্রুড়োর কথা আমার সর্বদা মনে হত। পড়ে পড়ে ভাবতুম, তিনকড়ি নেই, এখন কেদারদার হাত থেকে ব্রুড়াকে কে ঠেকাবে। বড়ো দ্বঃখ হত।

কেদার। দেখ্ তিনকড়ে, তুই যদি এখানে আমাকে জন্মলাতে আসিস তা হলে—

তিনকড়ি। মিথ্যে ভয় করছ দাদা। আমাকে আর হাঁসপাতালে পাঠাতে হবে না। এখানে তুমি একলাই রাজত্ব করবে। আমি দ্ব দিনের বেশি কোথাও টি কতে পারি নে, এ জায়গাও আমার সহ্য হবে না।

কেদার। তা হলে আর আমাকে দশ্ধাস কেন, নাহয় দুটো দিন আগেই গোল।

তিনকড়ি। বৈকুপ্ঠের খাতাখানা না চুকিয়ে যেতে পারছি নে, তুমি তাকে ফাঁকি দেবে জানি। অদ্যুক্ত যা থাকে ওটা এই অভাগাকেই শ্নুনতে হবে।

কেদার। এ ছোঁড়াটাকে মেরে ধ'রে, গাল দিরে, কিছ্বতেই তাড়াবার জো নেই। তিনকড়ে. তোর খিদে পেয়েছে?

তিনকড়ি। কেন আর মনে করিয়ে দাও ভাই?

কেদার। চল্, তোকে কিছ্ম প্রসা দিই গে, বাজার থেকে জলখাবার কিনে এনে খাবি। তিনকড়ি। এ কী হল! তোমারও ধর্মজ্ঞান! হঠাৎ ভালোমন্দ একটা কিছ্ম হবে না তো।

্টিভরের প্রস্থান

### ঈশান ও বৈকুন্ঠের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ। ভেবেছিল্ম, খাতাপ্রগর্লো আর সঙ্গে নেব না— শর্নে মা নীর্ কাঁদতে লাগল. ভাবলে ব্যুড়োবয়সের খেলাগ্রুলো বাবা কোথায় ফেলে যাছে। এগ্রুলো নে ঈশেন।-- ঈশেন!

ঈশান। কী বাব্।

বৈকুপ্ঠ। ছোটোর উপর বড়োর যেরকম স্নেহ, বড়োর উপর ছোটোর সেরকম হয় না—না

ঈশান। তাই তো দেখতে পাই।

বৈকুণ্ঠ। আমি চলে গেলে অব, বোধ হয় বিশেষ কণ্ট পাবে না।

ঈশান। না পাবারই সম্ভব। বিশেষ—

বৈকুণ্ঠ। হাঁ, বিশেষ তার নতুন সংসার হয়েছে, আর তো আত্মীয়স্বজনের অভাব নেই. কী বলিস ঈশেন—

ঈশান। আমিও তাই বলছিল্ম।

বৈকুপঠ। বোধ হয় নীর্মার জন্যে তার মনটা, নীর্কে অব্ বড়ো ভালবাসে— না ঈশেন?

ঈশান। আগে তো তাই বোধ হত, কিন্তু-

বৈকুপ্ঠ। অবিনাশ কি এ-সব জানে?

ঈশান। তা কি আর জানেন না? তিনি যদি এর মধ্যে না থাকতেন, তা হলে কি আর ব্র্ডিটা সাহস করত—

বৈকুণ্ঠ। দেখ্ ঈশেন, তোর কথাগুলো বড়ো অসহ্য। তুই একটা মিণ্টিকথা বানিয়েও বলতে পারিস নে? এতটুকু বেলা থেকে আমি তাকে মানুষ করল্ম—এক দিনের জন্যেও চোথের আড়াল করি নি—আমি চলে গেলে তার কণ্ট হবে না এমন কথা তুই মুখে আনিস হারামজাদা বেটা! সেজেনেশুনে আমার নীরুকে কণ্ট দিয়েছে! লক্ষ্মীছাড়া পাজি, তোর কথা শুনলে বুক ফেটে যায়!

### 'ভাবতে পারি নে পরের ভাবনা' গাহিতে গাহিতে বিপিনের প্রবেশ

বিপিন। ভেবেছিল্ম ফিরে ডাকবে। ডাকে না যে। এই যে, ব্রড়ো এইখেনেই আছে।— বৈকুপ্ঠবাব্র, আমার জিনিসপত্র নিতে এল্ম। আমার ঐ হুংকোটা আর ঐ ক্যান্বিসের ব্যাগটা। ঈশেন, শিগগির মুটে ডাকো।

বৈকুণ্ঠ। সে কী কথা! আপনি এখানেই থাকুন। আমি করজোড় করে বলছি, আমাকে মাপ কর্মন বেণীবাব্ম।

বিপিন। বিপিনবাব,—

বৈকুপ্ট। হাঁ হাঁ, বিপিনবাব্ব। আপনি থাকুন, আমরা এখনই ঘর খালি করে দিচ্ছি।

বিপিন। এ বইগুলো কী হবে?

বৈকুঠ। সমস্তই সরাচ্ছ।

[শেলফ হইতে বই ভূমিতে নাবাইতে প্রবৃত্ত

ঈশান। এ বইগ্রালিকে বাব্ যেন বিধবার প্রসদ্তানের মতো দেখত, ধ্বলো নিজের হাতে ঝাড়ত, আজ ধ্বলোয় ফেলে দিচ্ছে!

চিক্ষু-মোছন

বিপিন। কেদারের ঘরে আফিমের কোটা ফেলে এসেছি— নিয়ে আসি গে। 'ভাবতে পারি নে পরের ভাবনা লো সই।'

[ প্রস্থান

### তিনকডির প্রবেশ

তিনকড়ি। এই-যে পেয়েছি! বৈকুপ্ঠবাব, ভালো তো?

বৈকুণ্ঠ। কী বাবা, তুমি ভালো আছ? অনেক দিন দেখি নি।

তিনকড়ি। ভয় কী বৈকুপ্ঠবাব, আবার অনেক দিন দেখতে পাবেন। ধরা দিয়েছি, এখন আপনার খাতাপত্র বের কর্ন।

বৈকুণ্ঠ। সে-সব আর নেই তিনকড়ি, তুমি এখন নিশ্চিন্ত মনে এখানে থাকতে পারবে।

তিনকড়ি। তা **হলে আর লিখবেন না**?

বৈকুণ্ঠ। না, সে-সব খেয়াল ছেড়ে দিয়েছি।

তিনকড়ি। ছেড়ে দিয়েছেন, সত্যি বলছেন?

বৈকুপ্ঠ। হাঁ, ছেড়ে দিয়েছি।

তিনকড়ি। আঃ, বাঁচলেম। তা হলে ছুটি— আমি যেতে পারি?

বৈকুণ্ঠ। কোথায় যাবে বাপ;?

তিনকড়ি। অলক্ষ্মী যেখানে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ান। ভেবেছিল্ম মেয়াদ ফ্রোয় নি, খাতা এখনো অনেকখানি বাকি আছে, শ্নে যেতে হবে। তা হলে প্রণাম হই।

বৈকুঠ। এস বাবা, ঈশ্বর তোমার ভালো কর্ন।

তিনকড়ি। উত্ত্র একটা কী গোল হয়েছে! ঠিক ব্রুতে পারছি নে। ভাই ঈশেন, এতদিন পরে দেখা, তুমিও তো আমাকে মার্ মার্ শব্দে খেদিয়ে এলে না— তোমার জন্যে ভাবনা হচ্ছে।

### অবিনাশের প্রবেশ

অবিনাশ। দাদা, কোথা থেকে তুমি যত সব লোক জ্বটিয়েছ—বাড়ির মধ্যে, বাইরে, কোথাও তো আর টিকতে দিলে না।

বৈকুণ্ঠ। তারা কি আমার লোক অবু! তোমারই তো সব—

অবিনাশ। আমার কে! আমি তাদের চিনি নে! কেদারের সব আত্মীয়, তুমিই তো তাদের স্থান দিয়েছ। সেইজন্যেই তো আমি তাদের কিছ্ব বলতে পারি নে। তা, তুমি যদি পার তো তাদের সামলাও দাদা, আমি বাড়ি ছেড়ে চলল্বম।

বৈকুপ্ত। আমিই তো যাব মনে করছিল ম—

তিনকড়ি। তার চেয়ে তাঁরা গেলেই তো ভালো হয়। আপনারা দর্জনেই গেলে তাঁদের আদর-অভ্যর্থনা করবে কে?

অবিনাশ। বাড়ির মধ্যে একটা কে ব্রাড় এসেছে, সে তো ঝগড়া করে একটাও দাসী টি কতে দিলে না—তাও সর্য়েছিল্ম— কিন্তু আজ আমি স্বচক্ষে দেখল্ম, সে নীর্র গায়ে হাত তুললে! আর সহ্য হল না, তাকে এইমাত্র গণ্গাপার করে দিয়ে আসছি।

ঈশान। त्व'रह थात्का एहाटोवाव, त्व'रह थात्का।

বৈকুণ্ঠ। অবিনাশ, তিনি ছোটোবউমার আত্মীয় হন, তাঁকে—

তিনকড়ি। কেউ না, কেউ না, ও বৃড়ি কেদারদার পিসি। ওকে বিবাহ করে কেদারের পিসে আর বাঁচতে পারলে না, বিধবা হয়ে ভাইয়ের বাড়ি আসতে ভাইও মরে বাঁচল, এখন কেদারদা নিজের প্রাণ রক্ষে করতে ওকে তোমাদের এখানে চালান করেছে।

অবিনাশ। দাদা, তোমার এই বইগ্নলো মাটিতে নাবাচ্ছ কেন? তোমার ডেক্সো গেল কোথায়?

ঈশান। এ ঘরে যে বাবন্টি থাকেন বই থাকলে তাঁর থাকবার অসন্বিধে হয়, বড়োবাবনুকে তিনি লন্টিস দিয়েছেন।

্রিনাশ। কী! দাদাকে ঘর ছেড়ে যেতে হবে!

#### বিপিনের প্রবেশ

বিপিন। 'ভাবতে পারি নে পরের ভাবনা'—

অবিনাশ। (তাড়া করিয়া গিয়া) বেরোও, বেরোও, বেরোও বলছি, বেরোও এখান থেকে— বেরোও এখনি—

বৈকুণ্ঠ। আহা, থামো অব্বু, থামো থামো, কী কর— বেণীবাবুকে—

বিপিন। বিপিনবাবুকে—

বৈকুণ্ঠ। হাঁ, বিপিনবাব্বকে অপমান কোরো না—

তিনকড়ি। কেদারদাকে ডেকে আনতে হচ্ছে। এ তামাশা দেখা উচিত।

[ প্রস্থান

ঈশান বিপিনকে বলপ্র্বক বাহির করিল বিপিন। ঈশেন, একটা মুটে ডাকো, আমার হুইকো আর ক্যাম্বিসের ব্যাগটা—

[ প্রস্থান

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, হারামজাদা কোথাকার, ভদ্রলোককে তুই, তোকে আর—

ঈশান। আজ আমাকে গাল দাও, ধরে মারো, আমি কিছ্ব বলব না— প্রাণ বড়ো খ্রিশ হয়েছে।

### কেদারকে লইয়া তিনকড়ির প্রবেশ

কেদার। ওর নাম কী. অবিনাশ ডাকছ?

অবিনাশ। হাঁ—তোমার চুলো প্রস্তুত হয়েছে, এখন ঘর থেকে নাবতে হবে।

কেদার। তোমার ঠাট্টাটা অবিনাশ অন্য লোকের ঠাট্টার চেয়ে, ওর নাম কী, কিছ্ব কড়া হয়।

বৈকুণ্ঠ। আহা, অবিনাশ, তুমি থামো! কেদারবাব্র, অবিনাশের উদ্ধত বয়েস, আপনার আত্মীয়-দের সংগ্য ওঁর ঠিক—

অবিনাশ। বনছিল না। তাই তিনি তাঁদের হাত ধরে সদর দরজার বার করে দিয়ে এসেছেন— তিনকড়ি। এতক্ষণে আবার তাঁরা খিডকির দরজা দিয়ে ৮,কেছেন, সাবধান থাকবেন—

অবিনাশ। এখন তোমাকেও তাঁদের পথে—

তিনকড়ি। ওঁকে দোসরা পথ দেখাবেন, সব কটিকে একত্রে মিলতে দেবেন না—

কেদার। অব্, ওর নাম কী, তা হলে আমার সম্বন্ধে করতলের পরিবর্তে পদতলেই স্থির হল—

অবিনাশ। হাঁ, যার যেখানে স্থান—

কেদার। ঈশেন, তা হলে একটা ভালো দেখে সেকেণ্ড্ ক্লাস গাড়ি ডেকে দাও তো।

তিনকড়ি। ভেবেছিল্ম এবার ব্রিঝ একলা বেরোতে হবে—শেষ, দাদাও জ্বটল। বরাবর দেখে আসছি কেদারদা, শেষকালটা তুমি ধরা পড়ই, আমি সর্বাগ্রেই সেটা সেরে রাখি, আমার আর ভাবনা থাকে না।

কেদার। তিনকড়ে! ফের!

বৈকুণ্ঠ। কেদারবাব্ব, এখনি যাচ্ছেন কেন? আস্ব্ন, কিঞ্চিৎ জলযোগ করে নিন—

তিনকড়ি। তা বেশ তো, আমাদের তাড়া নেই।

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন!

# কাহিনী

প্ৰকাশ : ১৯০০

কাহিনী' গ্রন্থের 'পতিতা' ও 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতা দর্টি বর্তমান রচনাবলীর তৃতীয় খন্ডের 'পরিশিষ্ট ৪' বিভাগে সংকলিত হয়েছে। কবিতা দর্টি বর্তমান 'নাটক' খন্ডে প্রনরায় মর্ন্দ্রত হল না।

# সাদর উৎসগ

শ্রীলশ্রীয**্ভ** রাধাকিশোর দেবমাণিক্য মহারাজ ত্রিপর্রেশ্বর -করকমলে

২০শে ফাঙ্গনে ১৩০৬

### গান্ধারীর আবেদন

দূর্যোধন। প্রণাম চরণে তাত।

ধ্যতরাষ্ট্র। ওরে দুরাশয়,

অভীষ্ট হয়েছে সিন্ধ?

দুৰ্যোধন। লভিয়াছি জয়।

ধ্তরাচ্ট্র। এখন হয়েছ সুখী?

হয়েছি বিজয়ী। দ্মযোধন।

ধ্ররাজ্য। অখণ্ড রাজত্ব জিনি সুখ তোর কই রে দুর্মতি?

সূখ চাহি নাই মহারাজ। म्बर्याधन।

জয়, জয় চেয়েছিন, জয়ী আমি আজ। ক্ষ্মুদ্র স্বথে ভরে নাকো ক্ষতিয়ের ক্ষ্মুধা

কুর্পতি— দীপ্তজনালা অণ্নিঢালা **স<b>্ধা** 

জয়রস, ঈর্ষাসিন্ধ্রমন্থনসঞ্জাত,

সদ্য করিয়াছি পান; সুখী নহি, তাত.

অদ্য আমি জয়ী। পিতঃ, সুথে ছিনু, যবে

একত্রে আছিন্ম বন্ধ পান্ডবে কৌরবে,

কলঙক যেমন থাকে শশাঙেকর বুকে

কর্মহীন গর্বহীন দীপ্তিহীন স্থে।

সুখে ছিনু, পাণ্ডবের গাণ্ডীবটংকারে শংকাকুল শত্র্দল আসিত না দ্বারে।

স্বথে ছিন্ব, পাণ্ডবেরা জয়দৃুুুুুুুুু করে

ধরিত্রী দোহন করি ভ্রাতৃপ্রীতিভরে

দিত অংশ তার— নিত্য নব ভোগসমুখে

আছিন, নিশ্চিত্তিত অন্ত কৌতুকে।

স্বথে ছিন্ব, পাণ্ডবের জয়ধর্বনি যবে

হানিত কোরবকর্ণ প্রতিধরনিরবে। পাণ্ডবের যশোবিশ্ব-প্রতিবিশ্ব আসি

উজ্জ্বল অংগ্রাল দিয়া দিত পরকাশি

মলিন কৌরবকক্ষ। সুখে ছিনু, পিতঃ,

আপনার সর্বতেজ করি নির্বাপিত

পান্ডবগোরবতলে স্নিশ্ধশান্তরূপে,

হেমন্তের ভেক যথা জড়ত্বের ক্পে।

আজি পান্তুপুত্রগণে পরাভব বহি বনে যায় চলি— আজ আমি সুখী নহি,

আজ আমি জয়ী।

ধিক্ তোর ভ্রাতৃদ্রোহ। ধ্তরাল্টু।

> পান্ডবের কোরবের এক পিতামহ সে কি ভুলে গেলি?

मनुर्याधन।

ভূলিতে পারি নে সে যে,
এক পিতামহ তব্ ধনে মানে তেজে
এক নহি। যদি হত দ্রবতী পর
নাহি ছিল ক্ষোভ; শর্বরীর শশধর
মধ্যাহের তপনেরে শ্বেষ নাহি করে,
কিন্তু প্রাতে এক প্র-উদয়শিখরে
দ্বই দ্রাতৃস্র্রলাক কিছুতে না ধরে।
আজ শ্বন্ধ ঘ্রচিয়াছে, আজি আমি জয়ী,
আজি আমি একা।

ধৃতরাষ্ট্র।

ক্ষ্দু ঈর্ষা! বিষময়ী

ভুজাঞ্গনী!

म्द्रयाधन।

ক্রন নহে, ঈর্ষা স্মহতী।
ঈর্ষা ব্হতের ধর্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান, লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ তৃণ
একরে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন।
নক্ষর অসংখ্য থাকে সোলাত্র্যবন্ধনে,
এক স্থ্, এক শশী। মিলিন কিরণে
দুরে বন-অন্তরালে পাশ্ডুচন্দ্রলেখা
আজি অসত গেল— আজি কুর্নুস্থ্ একা,
আজি আমি জয়ী।

ধ্তরাষ্ট্র। দুর্যোধন।

আজি ধর্ম পরাজিত। লোকধর্ম রাজধর্ম এক নহে পিতঃ। লোকসমাজের মাঝৈ সমকক্ষ জন সহায় স্কুদ্-রুপে নির্ভর বন্ধন— কিন্তু রাজা একেশ্বর, সমকক্ষ তার মহাশ্রু, চিরবিঘাঁ, স্থান দুর্শ্চিন্তার, সম্মুখের অন্তরাল, পশ্চাতের ভয়, অহনিশি যশঃশক্তিগোরবের ক্ষয়, ঐশ্বর্যের অংশ-অপহারী। ক্ষুদ্র জনে বলভাগ ক'রে লয়ে বান্ধবের সনে রহে বলী: রাজদণ্ড যত খণ্ড হয় তত তার দুর্বলতা, তত তার ক্ষয়। একা সকলের উধের্ব মস্তক আপন यिन ना রाখিবে রাজা, यीन বহুজন বহুদূর হতে তাঁর সমুম্ধত শির নিত্য না দেখিতে পায় অব্যাহত স্থির, তবে বহুজন-'পরে বহুদুরে তাঁর কেমনে শাসনদৃষ্টি রহিবে প্রচার? রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধর্মম নাই, শ্ব্ধ্ব জয়ধর্ম আছে, মহারাজ, তাই আজি আমি চরিতার্থ, আজি জয়ী আমি— সম্মুখের ব্যবধান গেছে আজি নামি

পাশ্ভবগোরবাগার পশুচ্ডাময়। ধৃতরাষ্ট্র। জিনিয়া কপটদ্যতে তারে কোস জয়, লজ্জাহীন অহংকারী!

मृत्यीधन।

যার যাহা বল
তাই তার অস্ত্র, পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল।
ব্যাঘ্রসনে নথে দক্তে নহিক সমান,
তাই ব'লে ধন্ঃশরে বিধ তার প্রাণ
কোন্ নর লজ্জা পায়? মুদ্রের মতন
ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুমাঝে আত্মসমর্পণ
যুদ্ধ নহে, জয়লাভ এক লক্ষ্য তার—
আজি আমি জয়ী, পিতঃ, তাই অহংকার।
আজি তুমি জয়ী তাই তব নিন্দাধন্নি
পরিপূর্ণ করিয়াছে অম্বর অবনী
সমুদ্ধ ধিকারে।

ধৃতরাष্ট্র ।

দ্বহোধন।

নিন্দা! আর নাহি ডরি,
নিন্দারে করিব ধরংস কণ্ঠর্ন্থ করি।
নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী
স্পিধিত রসনা তার দৃঢ়বলে চাপি
মোর পাদপীঠতলে। 'দুর্যোধন পাপী',
'দুর্যোধন ক্রমনা', 'দুর্যোধন হীন'—
নির্ত্তরে শুনিয়া এসেছি এতদিন.
রাজদণ্ড স্পর্শ করি কহি মহারাজ,
আপামর জনে আমি কহাইব আজ,
'দুর্যোধন রাজা। দুর্যোধন নাহি সহে
রাজনিন্দা-আলোচনা, দুর্যোধন বহে
নিজ হস্তে নিজ নাম।'

ধৃতরাঘ্ট।

ওরে বংস, শোন্,
নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন
নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন
নিন্দার্থে অন্তরের গ্রে অন্ধকারে
গভীর জটিল মূল স্বদ্রে প্রসারে,
নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল।
রসনায় নৃত্য করি চপল চণ্ডল
নিন্দা প্রান্ত হয়ে পড়ে, দিয়ো না তাহারে
নিঃশন্দে আপন শক্তি বৃদ্ধি করিবারে
গোপন হদয়দ্বর্গে। প্রীতিমন্ত্রবলে
শান্ত করো, বন্দী করো নিন্দাসপ্দিলে
বংশীরবে হাসামুখে।

म्दर्याधन।

অব্যক্ত নিন্দায়
কোনো ক্ষতি নাহি করে রাজমর্যাদায়;
দ্রুক্ষেপ না করি তাহে। প্রীতি নাহি পাই
তাহে খেদ নাহি— কিন্তু স্পর্ধা নাহি চাই
মহারাজ। প্রীতিদান স্বেচ্ছার অধীন,

প্রীতিভিক্ষা দিয়ে থাকে দীনতম দীন—

সে প্রীতি বিলাক তারা পালিত মার্জারে, <u>"বারের কুরুরে, আর পাণ্ডবদ্রাতারে—</u> তাহে মোর নাহি কাজ। আমি চাহি ভয়. সে'ই মোর রাজপ্রাপ্য- আমি চাহি জয় দিপিতের দর্পানাশ। শুন নিবেদন পিতদেব, এতকাল তব সিংহাসন আমার নিন্দুকদল নিত্য ছিল ঘিরে, কণ্টকতর্বর মতো নিষ্ঠ্রর প্রাচীরে তোমার আমার মধ্যে রচি ব্যবধান: শুনায়েছে পাত্তবের নিত্য গুণগান. আমাদের নিত্য নিন্দা—এইমতে, পিতঃ, পিতৃস্নেহ হতে মোরা চির্রানর্বাসিত। এইমতে, পিতঃ, মোরা শিশ্বকাল হতে হীনবল— উৎসম্বথে পিতৃদেনহস্লোতে পাষাণের বাধা পাঁড মোরা পরিক্ষীণ শীর্ণ নদ, নষ্টপ্রাণ, গতিশক্তিহীন, পদে পদে প্রতিহত: পাণ্ডবেরা স্ফীত. অখণ্ড, অবাধগতি। অদ্য হতে, পিতঃ, যাদ সে নিন্দুকদলে নাহি কর দূর সিংহাসনপার্শ্ব হতে, সঞ্জয় বিদূর ভীম্মপিতামহে, যদি তারা বিজ্ঞবৈশে হিতকথা ধর্মকথা সাধ্য-উপদেশে নিন্দায় ধিক্কারে তকে নিমেষে নিমেষে ছিল্ল ছিল্ল করি দেয় রাজকর্মডোর. ভারাক্রান্ত করি রাখে রাজদণ্ড মোর. পদে পদে দ্বিধা আনে রাজশক্তি-মাঝে. মুকুট মলিন করে অপমানে লাজে. তবে ক্ষমা দাও পিতৃদেব—নাহি কাজ সিংহাসন-কণ্টক-শয়নে— মহারাজ, বিনিময় করে লই পাণ্ডবের সনে রাজ্য দিয়ে বনবাস, যাই নির্বাসনে। হায় বংস, অভিমানী! পিতৃস্নেহ মোর কিছু যদি হ্রাস হত শর্কান স্কুকঠোর স্ক্রদের নিন্দাবাক্য, হইত কল্যাণ। অধর্মে দিয়েছি যোগ, হারায়েছি জ্ঞান, এত দেনহ। করিতেছি সর্বনাশ তোর. এত দেনহ। জনালাতেছি কালানল ঘোর প্রাতন কুর্বংশ-মহারণাতলে— তবু, পুত্র, দোষ দিস স্নেহ নাই ব'লে? মণিলোভে কালসপ করিলি কামনা. দিন, তোরে নিজ হস্তে ধরি তার ফণা

ধ্তরাষ্ট্র।

অন্ধ আমি।— অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে চির্নাদন— তোরে লয়ে প্রলয়তিমিরে চলিয়াছি— বন্ধুগণ হাহাকার-রবে করিছে নিষেধ, নিশাচর গৃধ-সবে করিতেছে অশ্বভ চীংকার, পদে পদে সংকীর্ণ হতেছে পথ, আসন্ন বিপদে কণ্টাকত কলেবর, তব্ব দূঢ়করে ভয়ংকর স্নেহে বক্ষে বাঁধি লয়ে তোরে বায়্বলে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাসে ছ্মিটয়া চলেছি মৃঢ় মত্ত অট্রাসে উল্কার আলোকে— শুধু তুমি আর আমি, আর সংগী বজুহস্ত দীপ্ত অন্তর্যামী— নাই সম্মুখের দৃষ্টি, নাই নিবারণ পশ্চাতের, শর্ধর নিন্দেন ঘোর আকর্ষণ নিদার্ল নিপাতের। সহসা একদা চকিতে চেতনা হবে, বিধাতার গদা নুহুতে পড়িবে শিরে. আসিবে সময়— ততক্ষণ পিতৃস্নেহে কোরো না সংশয়, আলিঙ্গন কোরো না শিথিল, ততক্ষণ দ্ৰত হস্তে ল্বটি লও সৰ্ব স্বাৰ্থধন; হও জয়ী, হও সুখী, হও তুমি রাজা একেশ্বর।— ওরে, তোরা জয়বাদ্য বাজা। জয়ধনজা তোল্ শ্নো। আজি জয়োৎসবে নায় ধর্ম বন্ধ, ভ্রাতা কেহ নাহি রবে – না রবে বিদুর ভীষ্ম, না রবে সঞ্জয়, নাহি রবে লোকনিন্দা লোকলম্জা-ভয়. কুর্বংশরাজলক্ষ্মী নাহি রবে আর— শ্বধ্ব রবে অন্ধ পিতা, অন্ধ প্রুত্র তার, আর কালান্তক যম— শ্ব্ব পিতৃস্নেহ আর বিধাতার শাপ, আর নহে কেহ।

#### চরের প্রবেশ

চর। মহারাজ, আঁশনহোত্র দেব-উপাসনা ত্যাগ করি বিপ্রগণ, ছাড়ি সন্ধ্যার্চনা, দাঁড়ায়েছে চতুষ্পথে পাশ্ডবের তরে প্রতীক্ষিয়া; পোরগণ কেহ নাহি ঘরে, পণ্যশালা রুম্থ সব; সন্ধ্যা হল, তব্ ভৈরবমন্দির-মাঝে নাহি বাজে প্রভু, শঙ্খঘণ্টা সন্ধ্যাভেরী, দীপ নাহি জনলে; শোকাতুর নরনারী সবে দলে দলে চলিয়াছে নগরের সিংহদ্বার-পানে দীনবেশে সজলনয়নে। म्दूर्याधन ।

নাহি জানে,
জাগিয়াছে দ্বেশিধন। মৃঢ় ভাগাহীন!
ঘনায়ে এসেছে আজি তোদের দ্বিদিন।
রাজায় প্রজায় আজি হবে পরিচয়
ঘনিষ্ঠ কঠিন। দেখি কতদিন রয়
প্রজার পরম স্পর্ধা— নিবিষ সপের
ব্যর্থ ফণা-আস্ফালন, নিরস্ত্র দর্পের
হৃহ্বংকার।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী।

মহারাজ, মহিষী গান্ধারী

**দশ্**नপ্রাথিনী পদে।

ধৃতরাষ্ট্র।

রহিন্ব তাঁহারি

প্রতীক্ষায়।

দূৰ্যোধন।

পিতঃ, আমি চলিলাম তবে।

[ প্রস্থান

ধৃতরাষ্ট্র ।

করো পলায়ন। হায়, কেমনে বা সবে সাধ্বী জননীর দৃষ্টি সম্দ্যত বাজ ওরে প্রাডীত! মোরে তোর নাহি লাজ!

গান্ধারীর প্রবেশ

গান্ধারী।

নিবেদন আছে শ্রীচরণে। অন্বনয়

রক্ষা করো নাথ।

ধৃতরাষ্ট্র।

কভু কি অপ্রেণ রয়

প্রিয়ার প্রার্থনা?

গান্ধারী।

· ত্যাগ করো এইবার—

ধৃতরাষ্ট্র।

কারে হে মহিষী?

গান্ধারী।

পাপের সংঘর্ষে যার

পড়িছে ভীষণ শান ধর্মের কুপাণে

সেই ম্ঢ়ে।

ধৃতরাষ্ট্র।

কে সে জন? আছে কোন্খানে? '

শ্বধ্ব কহো নাম তার।

গান্ধারী।

পত্র দ্বর্যোধন।

ধৃতরাষ্ট্র।

তাহারে করিব ত্যাগ?

গান্ধারী।

এই নিবেদন

তব পদে।

ধৃতরাষ্ট্র।

দার্ণ প্রার্থনা, হে গান্ধারী

রাজমাতা !

গান্ধারী।

এ প্রার্থনা শ্বধ্ব কি আমারি

হে কোরব? কুর্কুলপিত্পিতামহ স্বর্গ হতে এ প্রার্থনা করে অহরহ, নরনাথ। ত্যাগ করো, ত্যাগ করো তারে— কৌরবকল্যাণলক্ষ্মী যার অত্যাচারে অশ্রম্ম্থী প্রতীক্ষিছে বিদায়ের ক্ষণ রাহিদিন।

ধৃতরাষ্ট্র।

গান্ধারী।

ধর্ম তারে করিবে শাসন
ধর্মেরে যে লভ্যন করেছে— আমি পিতা—
মাতা আমি নহি? গর্ভভার-জর্জারিতা
জাগ্রত হুংপিশ্ডতলে বহি নাই তারে?
স্নেহবিগলিত চিত্ত শুত্র দুশুধ্যারে
উচ্ছন্সিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি
তার সেই অকলঙ্ক শিশ্বমূখ চাহি?
শাখাবন্ধে ফল যথা সেইমত করি
বহু বর্ষ ছিল না সে আমারে আঁকড়ি
দুই ক্ষন্দ্র বাহুবৃল্ত দিয়ে— লয়ে টানি
মোর হাসি হতে হাসি, বাণী হতে বাণী,
প্রাণ হতে প্রাণ? তব্ব কহি, মহারাজ,

ধৃতরাষ্ট্র।

কী রাখিব তারে ত্যাগ করি?

সেই পুত্র দুর্যোধনে ত্যাগ করো আজ।

গান্ধারী।

ধর্ম তব।

ধৃতরাষ্ট্র।

কী দিবে তোমারে ধর্ম ?

গান্ধারী।

प्रःथ नव नव।

পর্তসর্থ রাজ্যসর্থ অধর্মের পণে জিনি লয়ে চিরদিন বহিব কেমনে দর্ই কাঁটা বক্ষে আলিঙিগয়া?

ধ,তরাষ্ট্র।

হায় প্রিয়ে.

ধর্মবিশে একবার দিন, ফিরাইয়ে দাত্তবন্ধ পাশ্ডবের হৃত রাজ্যধন। পরক্ষণে পিতৃদেনহ করিল গুঞ্জন শত বার কর্ণে মোর, 'কী করিলি ওরে! এক কালে ধর্মাধর্ম দুই তরী-'পরে পা দিয়ে বাঁচে না কেহ। বারেক যখন নেমেছে পাপের স্লোতে কুরুপুরুগণ তখন ধমেরি সাথে সন্ধি করা মিছে: পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে। কী করিলি হতভাগ্য, বৃদ্ধ, বৃদ্ধহত, দুর্বল দ্বিধায় পড়ি? অপমানক্ষত রাজ্য ফিরে দিলে তবু মিলাবে না আর পান্ডবের মনে—শুধু নব কাষ্ঠভার হুতাশনে দান। অপমানিতের করে ক্ষমতার অস্ত্র দেওয়া মরিবার তরে। সক্ষমে দিয়ো না ছাড়ি দিয়ে স্বল্প পীড়া— করহ দলন। কোরো না বিফল ক্রীড়া পাপের সহিত: যদি ডেকে আন তারে.

বরণ করিয়া তবে লহে। একেবারে।'
এইমত পাপব্দিধ পিতৃস্নেহর্পে
বিশিধতে লাগিল মোর কর্ণে চুপে চুপে
কত কথা তীক্ষা স্চিসম। প্নরায়
ফিরান্ পাশ্ডবগণে; দাতৃছলনায়
বিসজিন্দিশীর্ঘ বনবাসে। হায় ধর্মা,
হায় রে প্রবৃত্তিবেগ! কে ব্রিথবে মর্মা
সংসারের!

গাन্ধারী।

ধর্ম নহে সম্পদের হেতু,
মহারাজ, নহে সে স্বথের ক্ষ্বদ্র সেতু—
ধর্মেই ধর্মের শেষ। মৃঢ় নারী আমি,
ধর্মকথা তোমারে কী ব্ঝাইব স্বামী,
জান তো সকলি। পাশ্ডবেরা যাবে বনে,
ফিরাইলে ফিরিবে না, বন্ধ তারা পণে;
এখন এ মহারাজ্য একাকী তোমার
মহীপতি—পুরে তব তাজ এইবার;
নিম্পাপেরে দৃঃখ দিয়ে নিজে প্রণ স্বথ
লইয়ো না; ন্যায়ধর্মে কোরো না বিম্ব্থ
পোরব প্রাসাদ হতে—দৃঃখ স্ক্র্ন্তুসহ
আজ হতে, ধর্মরাজ, লহো তুলি লহো,
দেহো তুলি মোর শিরে।

ধৃতরাষ্ট্র।

হায় মহারানী,

গান্ধারী।

সত্য তব উপদেশ, তীব্র তব বাণী।
অধমের মধ্মাখা বিষফল তুলি
আনন্দে নাচিছে প্রে; সেনহমোহে ভূলি
সে ফল দিয়ো না তারে ভোগ করিবারে,
কেড়ে লও, ফেলে দাও, কাঁদাও তাহারে।
ছললম্ম পাপস্ফীত রাজ্যধনজনে
ফেলে রাখি সেও চলে যাক নির্বাসনে,
বিশ্বত পাশ্ডবদের সমদ্বঃখভার
কর্মক বহন।

ধৃতরাষ্ট্র।

ধর্মবিধি বিধাতার—
জাগ্রত আছেন তিনি, ধর্মদশ্ড তাঁর
রয়েছে উদ্যত নিত্য, অগ্নি ননন্দিবনী,
তাঁর রাজ্যে তাঁর কার্য করিবেন তিনি।
আমি পিতা—

গান্ধারী।

তুমি রাজা, রাজ-অধিরাজ.
বিধাতার বাম হস্ত: ধর্মারক্ষা-কাজ
তোমা-'পরে সমপিতি। শা্ধাই তোমারে,
বিদ কোনো প্রজা তব সতী অবলারে
পরগ্হ হতে টানি করে অপমান
বিনা দোষে—কী তাহার করিবে বিধান?

ধৃতরাষ্ট্র। গান্ধারী। নিৰ্বাসন।

তবে আজ রাজপদতলে সমস্ত নারীর হয়ে নয়নের জলে বিচার প্রার্থনা করি। পত্র দুর্যোধন অপরাধী, প্রভু। তুমি আছ, হে রাজন্, প্রমাণ আপনি। পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব স্বার্থ লয়ে বাধে অহরহ—ভালোমন্দ নাহি বুঝি তার। দণ্ডনীতি, ভেদনীতি, ক্টনীতি কত শত, পুরুষের রীতি পুরুষেই জানে। বলের বিরোধে বল, ছলের বিরোধে কত জেগে উঠে ছল, কোশলে কোশল হানে—মোরা থাকি দ্রে আপনার গৃহকমে শাन্ত অন্তঃপর্রে। যে সেথা টানিয়া আনে বিশ্বেষ-অনল. যে সেথা সঞ্চার করে ঈর্যার গরল বাহিরের দ্বন্দ্ব হতে, পুরুষেরে ছাড়ি অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া নিরুপায় নারী গ্রধর্মচারিণীর পুণ্যদেহ-'পরে কল্বপর্ম স্পর্শে অসম্মানে করে হস্তক্ষেপ-- পতি-সাথে বাধায়ে বিরোধ যে নর পত্নীরে হানি লয় তার শোধ. সে শুধু পাষণ্ড নহে, সে যে কাপুরুষ। মহারাজ, কী তার বিধান? অকলুষ পুরুবংশে পাপ যদি জন্মলাভ করে সেও সহে; কিন্তু প্রভু, মাতৃগর্বভরে ভেবেছিন্ গর্ভে মোর বীরপ্রগণ জিমিয়াছে—হায় নাথ, সেদিন যখন অনাথিনী পাণ্ডালীর আর্ডক ঠরব প্রাসাদপাষাণভিত্তি করি দিল দুব লভ্যা-ঘ্ণা-কর্ণার তাপে, ছুটি গিয়া হেরিন, গবাকে, তার কল আক্ষিয়া খল খল হাসিতেছে সভা-মাঝখানে গান্ধারীর পুর পিশাচেরা—ধর্ম জানে সেদিন চুর্ণিয়া গেল জন্মের মতন জননীর শেষ গর্ব। কুরুরাজগণ, পোর্ম কোথায় গেছে ছাড়িয়া ভারত! তোমরা, হে মহারথী, জড়ম্তিবিং বিসয়া রহিলে সেথা চাহি মুখে মুখে, কেহ বা হাসিলে, কেহ করিলে কৌতুকে কানাকানি-কোষমাঝে নিশ্চল কুপাণ বজুনিঃশেষিত লুক্ত বিদ্যুৎ-সমান নিদ্রাগত। মহারাজ, শুন মহারাজ,

এ মিনতি। দ্রে করো জননীর লাজ, বীরধর্ম করহ উন্ধার, পদাহত সতীম্বের ঘ্রুচাও ক্রন্দন. অবনত ন্যায়ধর্মে করহ সম্মান— ত্যাগ করো দ্বর্যোধনে।

ধৃতরাষ্ট্র।

পরিতাপ-দহনে-জর্জর হদয়ে করিছ শ্ব্ধ্ নিষ্ফল আঘাত হে মহিষী।

গান্ধারী।

শতগুণ বেদনা কি নাথ, লাগিছে না মোরে? প্রভু, দণ্ডিতের সাথে দ্ভদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ কোনো ব্যথা নাহি পায় তারে দক্দান প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ডবেদনা পুরেরে পার না দিতে সে কারে দিয়ো না: যে তোমার পত্র নহে তারো পিতা আছে. মহা-অপরাধী হবে তুমি তার কাছে বিচারক। শ্রুনিয়াছি, বিশ্ববিধাতার সবাই সন্তান মোরা-প্রুত্রের বিচার নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে নারায়ণ: বাথা দেন, বাথা পান সাথে-নতুবা বিচারে তাঁর নাই অধিকার, মূঢ় নারী লভিয়াছি অন্তরে আমার এই শাস্ত্র। পাপী পুত্রে ক্ষমা কর যদি নিবি'চারে, মহারাজ, তবে নিরবিধ যত দল্ড দিলে তুমি যত দোষী জনে ধর্মাধিপ নামে, কর্তব্যের প্রবর্তনে, ফিরিয়া লাগিবে আসি দণ্ডদাতা ভূপে: ন্যায়ের বিচার তব নিম্মতার্পে পাপ হয়ে তোমারে দাগিবে। ত্যাগ করো পাপী দুর্যোধনে।

ধ,তরাষ্ট্র।

প্রিয়ে, সংহর, সংহর
তব বাণী। ছি'ড়িতে পারি নে মোহডোর,
ধর্মকথা শুধু আসি হানে স্কঠোর
বাথ ব্যথা। পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার,
তাই তারে ত্যজিতে না পারি— আমি তার
একমাত্র। উন্মন্ত-তরঙ্গ-মাঝখানে
যে পুত্র স'পেছে অঙ্গ তারে কোন্ প্রাণে
ছাড়ি যাব? উন্ধারের আশা ত্যাগ করি,
তব্ব তারে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরি,
তারি সাথে এক পাপে ঝাঁপ দিয়া পড়ি,
এক বিনাশের তলে তলাইয়া মরি

অকাতরে— অংশ লই তার দুর্গতির,
অর্ধ ফল ভোগ করি তার দুর্গতির,
সেই তো সান্থনা মোর— এখন তো আর
বিচারের কাল নাই, নাই প্রতিকার,
নাই পথ— ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার,
ফলিবে যা ফলিবার আছে।

[ প্রস্থান

গান্ধারী।

হে আমার অশান্ত হুদয়, স্থির হও। নতাঁশরে

প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে ধৈয ধরি। যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি-পরে সদ্য জেগে উঠে কাল সংশোধন করে আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখদিন। দঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতিহীন ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু—জাগে ঝঞ্চাঝড়ে অকস্মাৎ, আপনার জডত্বের 'পরে করে আক্রমণ, অন্ধ ব্রশ্চিকের মতো ভীমপ্রচ্ছে আত্মাশরে হানে অবিরত দীপ্ত বজ্রশলে, সেইমত কাল যবে জাগে, তারে সভয়ে অকাল কহে সবে। লুটাও লুটাও শির, প্রণম, রমণী, সেই মহাকালে: তার রথচক্রধর্নন দ্রে রুদ্রলোক হতে বজ্রঘর্যারত ওই শুনা যায়। তোর আর্ত জর্জারত হৃদয় পাতিয়া রাখ্ তার পথতলে। ছিন্ন সিম্ভ হৃৎপিশ্ডের রম্ভশতদলে অঞ্জলি রচিয়া থাক্ জাগিয়া নীরবে চাহিয়া নিমেষহীন। তার পরে যবে গগনে উড়িবে ধূলি, কাঁপিবে ধরণী, সহসা উঠিবে শূনো ক্রন্দনের ধর্নন— হায় হায় হা রমণী, হায় রে অনাথা, হায় হায় বীরবধূ, হায় বীরমাতা, হায় হায় হাহাকার-- তথন সুধীরে ধুলায় পড়িস লুটি অবনতশিরে মুদিয়া নয়ন। তার পরে নমো নম স্থানিশ্চত পরিণাম, নির্বাক্ নির্মাম দারুণ করুণ শান্তি; নমো নমো নম কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা দিনগধ্বতম। নমো নমো বিশেবষের ভীষণা নির্ব তি। শ্মশানের ভঙ্গমাখা পরমা নিষ্কৃতি।

দ্বোধন-মহিষী ভান্মতীর প্রবেশ

ভান্মতী।

(দাসীগণের প্রতি) ইন্দ্মন্থি, পরভূতে, লহো তুলি শিরে মালাবস্ত অলংকার।

গান্ধারী।

বংসে, ধীরে, ধীরে! পোরব ভবনে কোন্ মহোৎসব আজি? কোথা যাও নব বস্ত্র-অলংকারে সাজি বধ্মোর?

ভান্মতী।

শ্বনুপরাভব-শন্ভক্ষণ সমাগত।

গান্ধারী।

শানু যার আত্মীয়স্বজন আত্মা তার নিত্য শানু, ধর্ম শানু তার, অজেয় তাহার শানু। নব অলংকার কোথা হতে, হে কল্যাণী?

ভান,মতী।

জিনি বস্মতী
ভূজবলে, পাঞ্চালীরে তার পঞ্চপতি
দিয়েছিল যত রক্ষমিণ-অলংকার,
যজ্ঞদিনে যাহা পরি ভাগ্য-অহংকার
ঠিকরিত মাণিক্যের শত স্নিচম্বে
দ্রৌপদীর অধ্য হতে, বিশ্ব হত ব্বকে
কুর্কুলকামিনীর, সে রক্ষভূষণে
আমারে সাজায়ে তারে যেতে হল বনে।

গান্ধারী।

হা রে মুটে, শিক্ষা তব্ হল না তোমার, সেই রত্ন নিয়ে তব্ এত অহংকার!
এ কী ভয়ংকরী কান্তি, প্রলয়ের সাজ!
ব্গান্তের উল্কাসম দহিছে না আজ
এ মণিমঞ্জীর তোরে? রত্নললাটিকা
এ যে তোর সোভাগ্যের বজ্রানলাশ্যা।
তোরে হেরি অশ্যে মোর ত্রাসের স্পন্দন
সঞ্জারিছে, চিত্তে মোর উঠিছে ক্রন্দন—
আনিছে শঙ্কিত কর্ণে তোর অলংকার
উন্মাদিনী শংকরীর তাশ্ডবঝংকার।

ভান্মতী।

মাতঃ, মোরা ক্ষরনারী, দর্ভাগ্যের ভয়
নাহি করি। কভু জয়, কভু পরাজয়—
মধ্যাহণগনে কভু, কভু অসতধামে
ক্ষরিয়াহমা-স্থা উঠে আর নামে।
ক্ষরবীরাশ্গনা, মাতঃ, সেই কথা স্মরি
ক্ষণকার বক্ষেতে থাকি সংকটে না ডারি
ক্ষণকাল। দর্দিন-দর্যোগ যদি আসে
বিমন্থ ভাগ্যেরে তবে হানি উপহাসে
কেমনে মরিতে হয় জানি তাহা, দেবী—

বংসে, অমঙ্গল

কেমনে বাঁচিতে হয় শ্রীচরণ সেবি সে শিক্ষাও লভিয়াছি।

গান্ধারী।

একেলা তোমার নহে। লয়ে দলবল সে যবে মিটায় ক্ষর্ধা, উঠে হাহাকার, কত বীররক্তস্লোতে কত বিধবার অশ্রধারা পড়ে আসি-- রত্ন-অলংকার বধ্হসত হতে খাস পড়ে শত শত চূতলতাকুঞ্জবনে মঞ্জরীর মতো ঝঞ্জাবাতে। বংসে, ভাঙিয়ো না বন্ধ সেতু। ক্রীড়াচ্ছলে তুলিয়ো না বিশ্লবের কেতু গ্রমাঝে— আনন্দের দিন নহে আজি। দ্বজনদূভাগ্য লয়ে সর্ব অঙ্গে সাজি গর্ব করিয়ো না, মাতঃ। হয়ে স্ক্রসংযত আজ হতে শ্বন্ধচিত্তে উপবাসব্রত করো আচরণ—বেণী করি উন্মোচন শান্ত মনে করো, বংসে, দেবতা-অর্চন। এ পাপসোভাগ্যাদনে গর্ব-অহংকারে প্রতিক্ষণে লঙ্জা দিয়ো নাকো বিধাতারে। খুলে ফেলো অলংকার, নব রক্তাম্বর: থামাও উৎসববাদ্য, রাজ-আডুম্বর: অণ্নিগ্রে যাও, পুত্রী, ডাকো পুরোহিতে— কালের প্রতীক্ষা করো শুন্ধসত্ত চিতে।

ভোন্মতীর প্রস্থান

যুর্গিতির।

দ্রোপদীসহ পঞ্চপান্ডবের প্রবেশ আশীর্বাদ মাগিবারে এর্সোছ জননী, বিদায়ের কালে।

গান্ধারী।

দোভাগ্যের দিনমণি
দ্বঃখরাত্রি-অবসানে দ্বিগ্রণ উজ্জ্বল
উদিবে হে বংসগণ। বায় হতে বল,
স্থা হতে তেজ, প্থনী হতে ধৈর্যক্ষমা
করো লাভ, দ্বঃখব্রত পর্ত্র মোর। রমা
দৈন্য-মাঝে গর্বত থাকি দীন ছদ্মর্পে
ফির্ন পশ্চাতে তব সদা চুপে চুপে,
দ্বঃখ হতে তোমা-তরে কর্ন সঞ্গ্র
অক্ষয় সম্পদ। নিত্য হউক নির্ভয়
নির্বাসনবাস। বিনা পাপে দ্বঃখভোগ
অক্তরে জ্বলন্ত তেজ কর্ক সংযোগ
বহিশিখাদন্ধ দীপত স্ববর্ণের প্রায়।
সেই মহাদ্বঃখ হবে মহৎ সহায়
তোমাদের। সেই দ্বঃথে রহিবেন ঋণী

ধর্মরাজ বিধি, যবে শর্ধিবেন তিনি
নিজহদেত আত্মখণ তখন জগতে
দেব নর কে দাঁড়াবে তোমাদের পথে।
মোর প্রু করিয়াছে যত অপরাধ
খণ্ডন কর্বক সব মোর আশীর্বাদ,
প্রাধিক প্রুগণ। অন্যায় পীড়ন
গভীর কল্যাণিসন্ধ্র কর্বক মন্থন।

(দ্রৌপদীকে আলিঙ্গনপূর্বক)

जूनर्निकेठा न्वर्गन्गठा, रह वर्रम आमात्र, হে আমার রাহ্বগ্রুত শশী, একবার তোলো শির, বাক্য মোর করো অবধান। যে তোমারে অবমানে তারি অপমান জগতে রহিবে নিতা, কলঙ্ক অক্ষয়। তব অপমানরাশি বিশ্বজগন্ময় ভাগ করে লইয়াছে সর্ব কুলাঙ্গনা-কাপুরুষতার হস্তে সতীর লাঞ্চনা। যাও বংসে, পতি-সাথে অমলিনম্খ অরণ্যেরে করো স্বর্গ, দুঃখে করো সুখ। বধু মোর, সুদুঃসহ পতিদুঃখব্যথা বক্ষে ধরি সতীত্বের লভো সার্থকতা। রাজগুহে আয়োজন দিবস্যামিনী সহস্র স্বথের বনে তুমি একাকিনী সর্বসূত্র, সর্বসঙ্গ, সবৈশ্বর্যময়, সকল সান্ত্রনা একা, সকল আশ্রয়, ক্লান্তর আরাম, শান্তি, ব্যাধির শুখুষা, দুর্দিনের শুভলক্ষ্মী, তামসীর ভূষা উষা মূতিমতী। তুমি হবে একাকিনী সর্বপ্রীতি, সর্বসেবা, জননী, গেহিনী— সতীত্বের শ্বেতপদ্ম সম্পূর্ণ সোরভে শতদলে প্রস্ফুর্টিয়া জাগিবে গৌরবে।

## সতী

মিস্ ম্যানিং-সম্পাদিত ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পতিকায় মারাঠি গাথা সম্বদেধ অ্যাক্ওআর্থ্ সাহেব-রচিত প্রকথবিশেষ হইতে বণিতি ঘটনা সংগ্হীত।

#### রণক্ষেত্র

অমাবাই ও বিনায়ক রাও

অমাবাই। পিতা!

বিনায়ক রাও। পিতা! আমি তোর পিতা! পাপীয়সী স্বাতন্ত্রাচারিণী। যবনের গ্রে পশি ন্লেচ্ছগলে দিলি মালা কুলকলা ক্রনী! আমি তোর পিতা!

অমাবাই।

অন্যায় সমরে জিনি
দ্বহদেত বিধলে তুমি পতিরে আমার,
হায় পিতা, তব্ তুমি পিতা! বিধবার
অগ্রন্থাতে পাছে লাগে মহা অভিশাপ
তব শিরে, তাই আমি দ্বঃসহ সন্তাপ
রুশ্ধ করি রাখিয়াছি এ বক্ষপঞ্জরে।
তুমি পিতা, আমি কন্যা, বহুদিন পরে
হয়েছে সাক্ষাৎ দোঁহে সমর-অভগনে
দার্ণ নিশীথে। পিতঃ, প্রণমি চরণে
পদধ্লি তুলি শিরে লইব বিদায়।
আজ র্যাদ নাহি পার ক্ষমিতে কন্যায়
আমি তবে ভিক্ষা মাগি বিধাতার ক্ষমা
তোমা লাগি পিত্দেব!

বিনায়ক রাও।

কোথা যাবি অমা?
ধিক্ অশ্রহজল। ওরে দর্ভাগিনী নারী,
যে বৃক্ষে বাঁধিলি নীড় ধর্ম না বিচারি
সে তো বজ্রাহত, দক্ষ, যাবি কার কাছে
ইহকাল-প্রকাল-হারা?

অমাবাই।

বিনায়ক রাও।

পুত্র আছে—
থাক্ পুত্র। ফিরে আর চাস নে পশ্চাতে
পাতকের ভন্দশেষ-পানে। আজ রাতে
শোণিততপ্ণে তোর প্রায়শ্চিত্ত শেষ—
যবনের গ্হে তোর নাহিক প্রবেশ
আর কভু। বল্ তবে কোথা যাবি আজ?

অমাবাই।

হে নির্দার, আছে মৃত্যু, আছে যমরাজ, পিতা হতে স্নেহময়, মৃত্তু স্বারে যাঁর আশ্রয় মাগিয়া কেহ ফিরে নাই আর।

বিনায়ক রাও। মৃত্যু? বংসে! হা দুর্ব্তে! পরম পাবক

নির্মল উদার মৃত্যু-সকল পাতক করে গ্রাস—সিন্ধ, যথা সকল নদীর সব পঞ্করাশি। সেই মৃত্যু স্কুগভীর তোর মুক্তি গতি। কিন্তু মৃত্যু আজ না সে, নহে হেথা। চল্তবে দূর তীর্থবাসে সলজ্জুস্বজন আর সক্তোধসমাজ পরিহরি, বিসজি কলঙ্ক ভয় লাজ জন্মভূমি ধূলিতলে। সেথা গংগাতীরে নবীন নির্মাল বায়; স্বচ্ছ প্রণ্যনীরে তিন সন্ধ্যা স্নান করি, নির্জন কুটীরে শিব শিব শিব নাম জপি শাল্ত মনে. স্দ্র মন্দির হতে সায়াহপবনে শ্বনিয়া আরতিধর্নন, এক দিন কবে আয়ঃশেষে মৃত্যু তোরে লইবে নীরবে---পতিত কুসুমে লয়ে পংক ধুয়ে তার গংগা যথা দেয় তারে প্জা-উপহার সাগরের পদে।

অমাবাই। বিনায়ক রাও। পুত্র মোর!

তার কথা

দ্র কর্। অতীতনির্মন্ত পবিত্রতা ধোত করে দিক তোরে। সদ্যাশশ্মম আর বার আয় বংসে, পিতৃকোলে মম বিস্মৃতিমাতার গর্ভ হতে। নব দেশে, নব তর্রাজ্যণীতীরে, শ্ব্র হাসি হেসে নবীন কুটীরে মোর জনালাবি আলোক কনার কল্যাণকরে।

অমাবাই।

জনলে পতিশোক,
বিশ্ব হৈরি ছায়াসম; তোমাদের কথা
দ্র হতে আনে কানে ক্ষীণ অস্ফ্রটতা,
পশে না হৃদয়মাঝে। ছেড়ে দাও মোরে,
ছেড়ে দাও। পতিরক্তিসিক্ত স্নেহডোরে
বেংধা না আমায়।

বিনায়ক রাও।

কন্যা নহেক পিতার।
শাখাচ্যুত প্রুম্প শাখে ফিরে নাকো আর।
কিন্তু রে শ্বধাই তোরে কারে ক'স পতি
লজ্জাহীনা। কাড়ি নিল যে দ্লেচ্ছ দ্মতি
জীবাজির প্রসারিত বরহস্ত হতে
বিবাহের রাত্রে তোরে—বিশুয়া কপোতে
শ্যেন যথা লয়ে যায় কপোতবধ্রে
আপনার দ্লেচ্ছ নীড়ে— সে দৃষ্ট দস্যুরে
পতি ক'স তুই!—সে রাত্রি কি মনে পড়ে?
বিবাহসভায় সবে উৎস্কুক-অন্তরে

বসে আছি,— শুভলগন হল গতপ্রায়,— জীবাজি আসে না কেন সবাই শুধায়, চায় পথপানে। দেখা দিল হেনকালে মশালের রক্তর্মিম নিশীথের ভালে. শুনা গেল বাদ্যরব। হর্ষে উচ্ছব্রিসল অত্তঃপর্রে হ্লুর্ধর্কান। দ্রারে পশিল শতেক শিবিকা: কোথা জীবাজি কোথায় শুধাতে না শুধাতেই ঝটিকার প্রায় অকস্মাৎ কোলাহলে হতবুল্ধি করি মুহুতের মাঝে তোরে বলে অপহার কে কোথা মিলালো। ক্ষণপরে নতশিরে জীবাজি বন্ধনমুক্ত এল ধীরে ধীরে— শ্রনিন্ব কেমনে তারে বন্দী করি পথে লয়ে তার দীপমালা, চডি তার রথে, কাডি লয়ে পরি তার বরপরিচ্ছদ বিজাপার-যবনের রাজসভাসদ দস্যুব্তি করি গেল। সে দারুণ রাতে হোমাণিন করিয়া স্পর্শ জীবাজির সাথে প্রতিজ্ঞা করিন, আমি—দস্যরেক্তপাতে লব এর প্রতিশোধ। বহুদিন পরে হয়েছি সে পণমুক্ত। নিশীথসমুরে জীবাজি ত্যজিয়া প্রাণ বীরের সম্গতি লভিয়াছে। রে বিধবা, সেই তোর পতি.— দস্য সে তো ধর্মনাশী।

অমাবাই।

ধিক্ পিতা, ধিক্। বধেছ পতিরে মোর—আরো মর্মান্তিক এই মিথ্যা বাক্যশেল। তব ধর্ম-কাছে পতিত হয়েছি, তব্মম ধর্ম আছে সমুজ্জ্বল। পত্নী আমি, নহি সেবাদাসী। বরমাল্যে বরেছিন, তাঁরে ভালোবাসি শ্রুদ্ধাভরে: ধরেছিন, পতির সন্তান গর্ভে মোর,—বলে করি নাই আত্মদান। মনে আছে দুই পত্র এক দিন রাতে পেয়েছিন, অন্তঃপন্রে গ্রুতদ্তী হাতে-कृति नित्थिष्टिल भन्धः, 'शाता जात प्रांत ।' মাতা লিখেছিল, 'পত্রে বিষ দিন, পর্রি, করো তাহা পান।' যদি বলে পরাজিত অসহায় সতীধর্ম কেহ কেড়ে নিত তা হলে কি এতদিন হত না পালন তোমাদের সে আদেশ? হৃদয় অপণ করেছিন, বীরপদে। যবন ব্রাহ্মণ সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্মের সে নয়।

অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয় সেথায় সমান দোঁহে। মাঝে মাঝে তব্ সংস্কার উঠিত জাগি;—কোনো দিন কভূ নিগ্র্ ঘূণার বেগ শিরায় অধীর হানিত বিদ্যুংকম্প- অবাধ্য শরীর সংকোচে কুঞ্চিত হত; কিন্তু তারো পরে সতীত্ব হয়েছে জয়ী। পূর্ণ ভক্তিভরে করেছি পতির প্জা; হয়েছি যবনী পবিত্র অন্তরে: নহি পতিতা রমণী-পরিতাপে অপমানে অবনতাশিরে মোর পতিধর্ম হতে নাহি যাব ফিরে ধর্মান্তরে অপরাধীসম।—এ কী! এ কী! নিশীথের উল্কাসম এ কাহারে দেখি ছুটে আসে মুক্তকেশে।

রমাবাইয়ের প্রবেশ

জননী আমার!

কখনো যে দেখা হবে এ জনমে আর হেন ভাবি নাই মনে। মাগো, মা জননী, দেহো তব পদধ্লি।

রমাবাই।

ছু স নে যবনী

পাত্রকিনী!

অমাবাই।

কোনো পাপ নাই মোর দেহে— নিমল তোমারি মতো।

রমাবাই।

যবনের গেহে কার কাছে সমাপিলি ধর্ম আপনার?

অমাবাই। পতি-কাছে।

রমাবাই।

পতি! শ্লেচ্ছ, পতি সে তোমার! জানিস কাহারে বলে পতি! নন্টমতি. ভ্রম্থাচার! রমণীর সে যে এক গতি. একমাত্র ইন্টদেব। দ্লেচ্ছ মুসলমান, ব্রাহ্মণকন্যার পতি! দেবতা-সমান!

অমাবাই।

উচ্চ বিপ্রকুলে জন্মি তব্ত যবনে ঘূণা করি নাই আমি, কায়বাক্যে মনে প্রিজয়াছি পতি বলি; মোরে করে ঘৃণা এমন কে সতী আছে? নহি আমি হীনা জননী তোমার চেয়ে—হবে মোর গতি সতীস্বৰ্গলোকে।

রমাবাই।

সতী তুমি!

অমাবাই।

আমি সতী।

রমাবাই ।

জানিস মরিতে অসংকোচে?

জানি আমি।

অমাবাই ।

রমাবাই। তবে জ্বাল্চিতানল। ওই তোর স্বামী পড়িয়া সমরভূমে।

রমাবাই। অমাবাই। জীবাজি?

জীবাজি

বাগ্দন্ত পতি তোর। তারি ভস্মে আজি
ভস্ম মিলাইতে হবে। বিবাহরাত্তির
বিফল হোমাণিনশিখা শ্মশানভূমির
ক্ষ্মিত চিতাণিনর্পে উঠেছে জাগিয়া;
আজি রাত্রে সে রাত্তির অসমাপত ক্রিয়া
হবে সমাপন।

বিনায়ক রাও।

যাও বংসে, যাও ফিরে তব পুর-কাছে, তব শোকতপ্ত নীড়ে। দার্ণ কর্তব্য মোর নিঃশেষ করিয়া করেছি পালন—যাও তুমি। অয়ি প্রিয়া, ব্থা করিতেছ ক্ষোভ। যে নব শাখারে আমাদের বৃক্ষ হতে কঠিন কুঠারে ছিল্ল করি নিয়ে গেল বনান্তরছায়ে. সেথা যদি বিশীণা সে মরিত শকোয়ে অণ্নিতে দিতাম তারে; সে যে ফলে ফুলে নব প্রাণে বিকশিত, নব নব মূলে ন্তন মৃত্তিকা ছেয়ে। সেথা তার প্রীতি, সেথাকার ধর্ম তার, সেথাকার রীতি। অন্তরের যোগসূত্র ছি'ড়েছে যখন তোমার নিয়মপাশ নিজীব বন্ধন ধর্মে বাঁধিছে না তারে বাঁধিতেছে বলে। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। যাও বংসে, চলে যাও তব গৃহকমে ফিরে—যাও তব স্নেহপ্রীতিজডিত সংসারে—অভিনব ধর্মক্ষেত্রমাঝে। এসো প্রিয়ে, মোরা দোঁহে চলে যাই তীর্থধামে কাটি মায়ামোহে. সংসারের দুঃখ-সুখ-চক্র-আবর্তন ত্যাগ করি---

রমাবাই।

তার আগে করিব ছেদন
আমার সংসার হতে পাপের অঙ্কুর
যতগ্নলি জন্মিয়াছে। করি যাব দ্রে
আমার গর্ভের লঙ্জা। কন্যার কুষণে
মাতার সতীত্বে যেন কলঙ্ক পরণো।
অনলে অঙ্গারসম সে কলঙ্ককালি
তুলিব উঙ্জ্বল করি চিতানল জ্বালি।
সতীখ্যাতি রটাইব দ্বিতার নামে,
সতীমঠ উঠাইব এ শ্মশানধামে
কন্যার ভস্মের 'পরে

অমাবাই।

ছাড়ো লোকলাজ লোকখ্যতি, হে জননী, এ নহে সমাজ, এ মহাদমশানভূমি। হেথা প্রাপাপ লোকের মুখের বাক্যে করিয়ো না মাপ— সত্যের প্রত্যক্ষ করো মুত্যুর আলোকে। সতী আমি। ঘ্লা যদি করে মোরে লোকে তব্ সতী আমি। পরপ্রবুষের সনে মাতা হয়ে বাঁধ যদি মৃত্যুর মিলনে নির্দোষ কন্যারে—লোকে তোরে ধন্য কবে— কিন্তু মাতঃ, নিত্যুকাল অপরাধী রবে শ্মশানের অধীশ্বর-পদে।

রমাবাই।

জনলো চিতা, সৈন্যগণ! ঘেরো আসি বন্দিনীরে!

অমাবাই।

ভয় নাই. ভয় নাই। হায় বংসে, হায়,

বিনায়ক রাও।

ভর নাহ। ভর নাহ। হার বংসে, হার,
মাতৃহস্ত হতে আজি রক্ষিতে তোমায়
পিতারে ডাকিতে হল। যেই হস্তে তোরে
বক্ষে বে'ধে রেখেছিন, কে জানিত ওরে
ধর্মেরে করিতে রক্ষা, দোষীরে দন্ডিতে
সেই হস্তে একদিন হইবে খন্ডিতে
তোমারি সোভাগ্যস্ত্র হে বংসে আমার।
পিতা!

অমাবাই। বিনায়ক রাও।

আয় বংসে! বৃথা আচার বিচার। পুরে লয়ে মোর সাথে আয় মোর মেয়ে আমার আপন ধন। সমাজের চেয়ে

হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চির্রাদন।
পিতৃদেনহ নির্বিচার বিকারবিহীন
দেবতার বৃষ্টিসম—আমার কন্যারে
সেই শৃভ সেনহ হতে কে বঞ্চিতে পারে—
কোন্ শাস্থা, কোন্ লোক, কোন্ সমাজের

মিথ্যা বিধি, তুচ্ছ ভয়?

রমাবাই।

কোথা যাস্। ফের্।
রে পাপিন্ঠে, ওই দেখু তোর লাগি প্রাণ
যে দিয়েছে রণভূমে— তার প্রাণদান
নিষ্ফল হবে না, তোরে লইবে সে সাথে
বরবেশে ধরি তোর মৃত্যুপ্ত হাতে
শ্রুস্বর্গমাঝে। শ্নুন, যত আছ বীর,
তোমরা সকলে ভক্ত ভূতা জীবাজির—
এই তাঁর বাগ্দন্তা বধ্— চিতানলে
মিলন ঘটায়ে দাও, মিলিয়া সকলে
প্রভুক্তা শেষ করো।

সৈনগেণ।

ধন্য পুণাবতী।

অমাবাই। পিতা!

বিনায়ক রাও। ছাড়্ তোরা।

সৈন।গণ। যিনি এ নারীর পতি

তাঁর অভিলাষ মোরা করিব প্রেণ।

বিনায়ক রাও। পতি এর স্বধর্মী যবন।

সেনাপতি। সৈন্যগণ,

বাঁধো বৃদ্ধ বিনায়কে।

অমাবাই। মাতঃ, পাপীয়সী,

পিশাচিনী!

রমাবাই। মৃঢ়, তোরা কী করিস বসি।

বাজা বাদ্য, কর্ জয়ধর্ন।

সৈন্যগণ। জয় জয়!

অমাবাই। নার্রাকনী!

সৈনাগণ। জয় জয়!

রমাবাই। রটা বিশ্বময়

সতী অমা।

অমাবাই। জাগো, জাগো, জাগো ধর্মরাজ।

শমশানের অধীশ্বর, জাগো তুমি আজ।
হেরো তব মহারাজ্যে করিছে উৎপাত
ক্ষুদ্র শর্— জাগো, তারে করো বজ্রাঘাত
দেবদেব। তব নিত্যধর্মে করো জয়ী
ক্ষুদ্র ধর্ম হতে।

मन्द्रा पन २००।

রমাবাই। বল্, জয় প্রণাময়ী,

বল্, জয় সতী।

সৈন্যগণ। জয় জয় প্লাবতী!

অমাবাই। পিতা, পিতা, পিতা মোর!

সৈন্যগণ। ধন্য ধন্য সতী!

২০ কাতিক ১৩০৪

#### নরকবাস

নেপথ্যে। কোথা যাও মহারাজ।

সোমক। কে ডাকে আমারে

দেবদ্ত? মেঘলোকে ঘন অন্ধকারে দেখিতে না পাই কিছ্— হেথা ক্ষণকাল

রাখো তব স্বর্গরথ।

নেপথো। **ওগো নরপাল** 

নেমে এসো। নেমে এসো হে স্বর্গপথিক।

সোমক। কে তুমি, কোথায় আছ?

নেপথ্যে।

আমি সে ঋত্বিক,

মত্যে তব ছিন্ প্রোহিত।

সোমক।

ভগবন্, নিখিলের অশুনু যেন করেছে স্জন

বাষ্প হয়ে এই মহা অন্ধকারলোক—
স্ব্রিচন্দ্রতারাহীন ঘনীভূত শোক
নিঃশব্দে রয়েছে চাপি দ্বঃস্বাসন্মতন

নভস্তল— হেথা কেন তব আগমন?

প্রেতগণ।

শ্বর্গের পথের পাশ্বে এ বিষাদলোক, এ নরকপ্রী। নিত্য নন্দন-আলোক দ্রে হতে দেখা যায়—শ্বর্গ যাত্রীগণে অহোরাত্রি চলিয়াছে, রথচক্রশ্বনে নিদ্রাতন্দ্রা দ্রে করি ঈর্ষাজর্জারিত আমাদের নেত্র হতে। নিশ্বে মর্মারিত ধরণীর বনভূমি— স্বত্ব পারাবার চিরদিন করে গান—কলধ্বনি তার হেথা হতে শ্বনা যায়।

ঋত্বিক।

মহারাজ, নামো

তব দেবরথ হতে।

প্রেতগণ।

ক্ষণকাল থামো

আমাদের মাঝখানে। ক্ষ্দু এ প্রার্থনা হতভাগ্যদের। প্রথিবীর অশুক্ণা এখনো জড়ায়ে আছে তোমার শরীর, সদ্যাছিল প্রপে যথা বনের শিশির। মাটির, তৃণের গন্ধ— ফ্লের, পাতার, শিশ্বর, নারীর, হায়, বন্ধ্বর, দ্রাতার বহিয়া এনেছ তুমি। ছয়টি ঋতুর বহুদিনরজনীর বিচিত্র মধ্বর

স্বথের সৌরভরাশি।

সোমক।

গ্রুদেব, প্রভো.

এ নরকে কেন তব বাস?

ঋত্বিক।

প্রেতগণ।

প্রত্রে তব

যজ্ঞে দিয়েছিন্ বলি—সে পাপে এ গতি মহারাজ।

٠,

কহো সে কাহিনী, নরপতি. প্রথিবীর কথা। পাতকের ইতিহাস

এখনো হদয়ে হানে কৌতুক-উল্লাস। রয়েছে তোমার কণ্ঠে মর্ত্যরাগিণীর সকল মূর্ছনা, সুখদঃখকাহিনীর

কর্ণ কম্পন। কহে। তব বিবরণ মানবভাষায়।

সেমক।

হে ছায়াশরীরীগণ,

সোমক আমার নাম, বিদেহভূপতি। বহু বর্ষ আরাধিয়া দেবদিবজযতি, বহু যাগযজ্ঞ করি, প্রাচীন বয়সে এক পুত্র লভেছিন্-তারি স্নেহবশে রাহিদিন আছিলাম আপনা-বিসমৃত। সমুহত সংসারসিন্ধু-মথিত অমৃত ছিল সে আমার শিশ<sub>ন</sub>। মোর বৃত্ত ভার একটি সে শ্বেতপদ্ম, সম্পূর্ণ আবর্ত্তি ছিল সে জীবন মোর। আমার হৃদয় ছিল তারি মূখ-'পরে-- সূর্য যথা রয় ধরণীর পানে চেয়ে। হিমবিন্দর্টিরে পদ্মপত্র যত ভয়ে ধরে রাখে শিরে সেইমত রেখেছিন, তারে। স্বকঠোর ক্ষাত্রধর্ম রাজধর্ম স্নেহপানে মোর চাহিত সরোষ চক্ষে: দেবী বস্কুগরা অবহেলা-অবমানে হইত কাতরা. রা**জলক্ষ্মী হত ল**জ্জামুখী।

সভামাঝে

একদা অমাত্য-সাথে ছিনু রাজকাজে, হেনকালে অন্তঃপারে শিশার ক্রন্দন পশিল আমার কর্ণে। ত্যাজি সিংহাসন দ্ৰত ছুটে চলে গেন, ফেলি সর্বকাজ। সে মুহুতে প্রবেশিন, রাজসভামাঝ আশিস করিতে নৃপে ধান্যদূর্বাকরে আমি রাজপুরোহিত। বাগ্রতার ভরে আমারে ঠেলিয়া রাজা গেলেন চলিয়া, অর্ঘ্য পড়ি গেল ভূমে। উঠিল জবলিয়া ব্রাহ্মণের অভিমান। ক্ষণকাল-পরে ফিরিয়া আসিলা রাজা লিম্জত-অন্তরে। আমি শুধালেম তাঁরে—'কহো হে রাজন্ কী মহা অন্থপাত দুদৈবি ঘটন घटिष्टिल, यात लागि वाकारगदा टर्जाल অন্ধ অবজ্ঞার বশে, রাজকর্ম ফেলি, না শর্নন বিচারপ্রাথী প্রজাদের যত আবেদন, পররাষ্ট্র হতে সমাগত রাজদুতগণে নাহি করি সম্ভাষণ, সামনত রাজন্যগণে না দিয়া আসন. প্রধান অমাত্য-সবে রাজ্যের বারতা না করি জিজ্ঞাসাবাদ, না করি শিষ্টতা অতিথি সজ্জন গুণীজনে— অসময়ে ছুটি গেলা অন্তঃপুরে মতপ্রায় হয়ে শিশ্র ক্রন্ন শ্নি? ধিক্ মহারাজ,

খাত্ব।

লজ্জার আনতশির ক্ষতিরসমাজ তব মৃশ্ধ ব্যবহারে, শিশ্বভূজপাশে বন্দী হয়ে আছ পড়ি দেখে সবে হাসে শত্র্দল দেশে দেশে— নীরব সংকোচে বন্ধ্রণ সংগোপনে অগ্রহুজল মোছে।' বাহ্মণের সেই তীত্র তিরস্কার শ্র্নি

সোমক।

বন্ধ্বণণ সংগোপনে অপ্র্রুজন মোছে। ব্রাহ্মণের সেই তাঁর তিরুদ্কার শ্বনি অবাক হইল সভা। পার্নামির গ্রুণা রাজগণ প্রজাগণ রাজদতে সবে আমার মুখের পানে চাহিল নারবে ভাঁত কোত্হলে। রোষাবেশ ক্ষণতরে উত্তপত করিল রক্ত; মুহুতের্ক-পরে লজ্জা আসি করি দিল দ্রুত পদাঘাত দৃশ্ত রোষসপশিরে। করি প্রণিপাত গর্রুপদে, কহিলাম বিনম্ন বিনয়ে— 'ভগবন্, শান্তি নাই এক প্র লয়ে, ভয়ে ভয়ে কাটে কাল। মোহবশে তাই অপরাধা হইয়াছি—ক্ষমা ভিক্ষা চাই। সাক্ষী থাকো মন্বী-সবে, হে রাজনাগণ রাজার কর্তব্য কভু করিয়া লঙ্ঘন থব করিব না আর ক্ষরিয়গোরব।' কুণ্ঠত আনন্দে সভা রহিল নারব।

ঋত্বিক।

আমি শুধু কহিলাম বিশ্বেষের তাপ অন্তরে পোষণ করি, 'এক-পুর-শাপ দূর করিবারে চাও—পন্থা আছে তারও— কিন্তু সে কঠিন কাজ, পার কি না পার ভয় করি। শানিয়া সগর্বে মহারাজ কহিলেন—'নাহি হেন সুকঠিন কাজ পারি না করিতে যাহা ক্ষতিয়তনয়— কহিলাম স্পশি তব পাদপদ্মদ্বয়। শুনিয়া কহিন, মৃদু হাসি—'হে রাজন্ শুন তবে। আমি করি যজ্ঞ-আয়োজন, তুমি হোম করো দিয়ে আপন সন্তান। তারি মেদগ্রধ্য করিয়া আঘ্রাণ মহিষীরা হইবেন শতপুরবতী— কহিন, নিশ্চয়। শর্নি নীরব নৃপতি রহিলেন নতশিরে। সভাস্থ সকলে উঠিল ধিক্কার দিয়া উচ্চ কোলাহলে। কর্ণে হস্ত রুধি কহে যত বিপ্রগণ, 'ধিক্ পাপ এ প্রস্তাব।' নূপতি তখন কহিলেন ধীরস্বরে—'তাই হবে প্রভু, ক্ষতিয়ের পণ মিথ্যা হইবে না কভ। তখন নারীর আর্ত বিলাপে চৌদিক

কাদি উঠে, প্রজাগণ করে 'ধিক্ ধিক্', বিদ্রোহ জাগাতে চায় যত সৈন্যদল ঘূণাভরে। নূপ শুধু রহিলা অটল। জর্বালল যজের বহি। যজনসময়ে কেহ নাই-- কে আনিবে রাজার তনয়ে অন্তঃপুর হতে বহি। রাজভূত্য সবে আজ্ঞা মানিল না কেহ। রহিল নীরবে भन्दौ शन । न्या तत्रको भूष्ट हक्क्रुजन, অস্ত্র ফেলি চলি গেল যত সৈন্যদল। আমি ছিলমোহপাশ, সর্বশাস্ত্রজানী, হৃদয়বন্ধন সব মিথ্যা ব'লে মানি-প্রবেশিন, অন্তঃপর্রমাঝে। মাতৃগণ শত-শাখা-অন্তরালে ফ্রলের মতন রেখেছেন অতিষত্নে বালকেরে ঘেরি কাতর-উৎকণ্ঠা-ভরে। শিশ, মোরে হেরি হাসিতে লাগিল উচ্চে দুই বাহু তুলি। জানাইল অর্ধ স্ফুট কাকলি আকুলি— 'মাতৃব্যূহ ভেদ করে নিয়ে যাও মোরে।' বহুক্ষণ বন্দী থাকি খেলাবার তরে বাগ্র তার শিশ্ব-হিয়া। কহিলাম হাসি-'মুক্তি দিব এ নিবিড় দেনহবন্ধ নাশি, আয় মোর সাথে।' এত বলি বল করি মাতৃগণ-অধ্ক হতে লইলাম হরি সহাস্য শিশ্বরে। পায়ে পডি দেবীগণ পথ রুধি আর্তকণ্ঠে করিল ক্রন্দন— আমি চলে এন, বেগে। বহি উঠে জনুলি--দাঁড়ায়ে রয়েছে রাজা পাষাণপুরুল। কম্পিত প্রদীপ্ত শিখা হেরি হর্ষভরে কলহাস্যে নৃত্য করি প্রসারিত করে ঝাঁপাইতে চাহে শিশ্ব। অলতঃপুর হতে শতকণ্ঠে উঠে আর্তস্বর। রাজপথে অভিশাপ উচ্চারিয়া যায় বিপ্রগণ নগর ছাড়িয়া। কহিলাম—'হে রাজন্ আমি করি মন্ত্রপাঠ, তুমি এরে লও, দাও অগ্নিদেবে।

সোমক।

ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, কহিয়ো না আর।

প্রেতগণ।

থামো থামো, ধিক্ ধিক্! প্র্ণ মোরা বহু পাপে, কিন্তু রে ঋত্বিক শহুধ একা তোর তরে একটি নরক কেন স্জে নাই বিধি! খুঁজে যমলোক তব সহবাসযোগ্য নাহি মিলে পাপী।

দেবদতে। মহারাজ, এ নরকে ক্ষণকাল যাপি নিম্পাপে সহিছ কেন পাপীর যালা? উঠো স্বর্গরিথে— থাক্ বৃথা আলোচনা निमात्र । घटनात ।

সোমক।

तथ या ७ ल स দেবদ্ত। নাহি যাব বৈকৃষ্ঠ-আলয়ে। তব সাথে মোর গতি নরকমাঝারে হে ব্রাহ্মণ! মন্ত হয়ে ক্ষাত্র-অহংকারে নিজ কত'বোর ব্রুটি করিতে ক্ষালন নিম্পাপ শিশ্বরে মোর করেছি অপণ হ্বতাশনে, পিতা হয়ে। বীর্য আপনার নিন্দ্বসমাজমাঝে করিতে প্রচার নরধর্ম রাজধর্ম পিতৃধর্ম হায় অনলে করেছি ভুস্ম। সে পাপজ্বালায় জর্বলিয়াছি আমরণ-এখনো সে তাপ অন্তরে দিতেছে দাগি নিতা অভিশাপ। হায় পুত্র, হায় বংস নবনীনিম'ল, কর্ণকোমলকানত, হা মাতৃবংসল, একান্ত নির্ভরপর পরম দুর্বল সরল চণ্ডল শিশ্ব পিতৃ-অভিমানী, অণ্নিরে খেলনাসম পিতৃদান জানি ধরিলৈ দ্ হাত মেলি বিশ্বাসে নিভায়ে। তার পরে কী.ভর্পেনা ব্যাথত বিস্ময়ে ফ্রটিল কাতর চক্ষে বহিশিখাতলে অকঙ্মাং। হে নরক, তোমার অনলে হেন দাহ কোথা আছে যে জিনিতে পারে এ অন্তরতাপ। আমি যাব স্বর্গদ্বারে? দেবতা ভূলিতে পারে এ পাপ আমার, আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার, সে অন্তিম অভিমান? দাধ হব আমি নরক-অনল-মাঝে নিতা দিনযামী, তব্ বংস, তোর সেই নিমেবের ব্যথা, আচন্দিত বহিদাহে ভীত কাতরতা পিতৃম্খপানে চেয়ে, পরম বিশ্বাস চকিতে হইয়া ভগ্গ মহা নিরাশ্বাস, তার নাহি হবে পরিশোধ।

#### धर्मन প্रবেশ

ধ্ৰ ৷

মহারাজ,

দ্বর্গ অপেক্ষিয়া আছে তোমা-তরে আজ, **চলো पुता क**ति।

সোমক।

সেথা মোর নাহি স্থান

ধর্মরাজ। বধিয়াছি আপন সন্তান বিনা পাপে।

ধর্ম ।

করিয়াছ প্রায়শ্চিত্ত তার অন্তর নরকানলে। সে পাপের ভার ভঙ্গ হয়ে ক্ষয় হয়ে গেছে। যে রাহ্মণ বিনা চিত্তপরিতাপে পরপ্রথন স্নেহবন্ধ হতে ছি'ড়ি করেছে বিনাশ শাস্ত্রজ্ঞান-অভিমানে, তারি হেথা বাস সম্বিচত।

খাত্বক।

ষেয়ো না খেয়ো না তুমি চলে
মহারাজ। সপশামি তাঁর ঈর্মানলে
আমারে ফেলিয়া রাখি খেয়ো না খেয়ো না
একাকী অমরলোকে। ন্তন বেদনা
বাডায়ো না বেদনায় তাঁর দ্বিষহ,
স্জিয়ো না দ্বিতায় নরক। রহো রহো
মহারাজ, রহো হেথা।

সোমক।

রব তব সহ
হে দুর্ভাগা। তুমি আমি মিলি অহরহ
করিব দার্ণ হোম, সুদীর্ঘ যজন
বিরাট নরকহুতাশনে। ভগবন্,
যতকাল ঋত্বিকের আছে পাপভোগ
ততকাল তার সাথে করো মোরে যোগ—
নরকের সহবাসে দাও অনুমতি।

ধর্ম ।

মহান্ গোরধে হেথা রহো মহীপতি। ভালের তিলক হোক দ্বঃসহ দহন, নরকাশিন হোক তব স্বর্ণসিংহাসন।

প্রেতগণ।

জয় জয় মহারাজ, প্রাফলত্যাগী।
নিম্পাপ নরকবাসী, হে মহাবৈরাগী,
পাপীর অন্তরে করো গৌরব সঞ্চার
তব সহবাসে। করো নরক উদ্ধার।
বোসো আসি দীর্ঘ যুগ মহাশারুসনে
প্রিরতম মিরসম এক দুঃখাসনে।
আতি উচ্চ বেদনার আশেনয় চ্ডায়
জন্মনত মেঘের সাথে দীশ্ত স্থপ্রায়
দেখা যাবে তোমাদের যুগল ম্রতি—
নিতাকাল-উশ্ভাসিত অনিবাণ জ্যোতি।

৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৪

# লক্ষ্মীর পরীক্ষা

## প্রথম দৃশ্য

ক্ষীরো। ধনী সনুখে করে ধর্মকর্মন,
গরিবের পড়ে মাথার ঘর্ম।
তুমি রানী, আছে টাকা শত শত,
খেলাছলে কর দান ধ্যান ব্রত:
তোমার তো শন্ধনু হনুকুম মাত্র,
খাট্নি আমারি দিবসরাত্র।
তব্তু তোমারি সনুষশ, পন্ধা,
আমার কপালে সকলি শ্না।
নপথা। ক্ষীরি, ক্ষীরে, ক্ষীরো!

নেপথ্যে। ক্ষীরি, ক্ষীরি, ক্ষীরো! ক্ষীরো। কেন ডাকাডাকি.

নাওয়া-খাওয়া সব ছেড়ে দেব নাকি?

### त्रानी कन्गाणीत প্रবেশ

কল্যাণী। হল কী! তুই যে আছিস রেগেই।
ক্ষীরো। কাজ যে পিছনে রয়েছে লেগেই।
কতই বা সয় রক্তমাংসে,
কত কাজ করে একটা মান্ষে।
দিনে দিনে হল শরীর নন্ট।

কল্যাণী। কেন, এত তোর কিসের কন্ট!
ক্ষীরো। যেথা যত আছে রামী ও বামী

যেথা যত আছে রামী ও বামী সকলোর যেন গোলাম আমি। হোক রাহ্মণ, হোক শ্বন্দর্ব, সেবা করে মরি পাড়াস্বদ্ধর। ঘরেতে কারো তো চড়ে না অল্ল.

তোমারি ভাঁড়ারে নিমন্তন্ন। হাড়ুবের হল বাসন মেজে,

স্থির পান-তামাক সেজে। একা একা এত খেটে যে মরি,

মায়া দয়া নেই?

কল্যাণী। সে দোষ তোরি।
চাকর দাসী কি টি'কিতে পারে
তোমার প্রথর মুখের ধারে?
লোক এলে তুই তাড়াবি তাদের,
লোক গেলে শেষে আর্তনাদের
ধ্যুম পড়ে যাবে—এর কি পথি

আছে কোনোর্প? ক্ষীরো। সে কথা সত্যি। সয় না আমার— তাড়াই সাধে?

অন্যায় দেখে পরান কাঁদে। কোথা থেকে যত ডাকাত জোটে. **गेकार्काफ़ अव म् इार्क्ट लारिं।** আমি না তাদের তাড়াই যদি তোমারে তাডাত আমারে বিধ। कल्याभी। ডাকাত মাধবী, ডাকাত মাধ্যু, সবাই ডাকাত, তুমিই সাধ্য! ক্ষীরো। আমি সাধু! মাগো, এমন মিথো মুখেও আনি নে, ভাবি নে চিত্তে। নিই থুই খাই দু হাত ভারি, দু বেলা তোমায় আশিস করি; কিন্তু তব্ব সে দ্ব হাত -'পরে দ্ব-মুঠোর বেশি কতই ধরে। ঘরে যত আন মান্য-জনকে তত বেড়ে যায় হাতের সংখ্যে। হাত যে সূজন করেছে বিধি, নেবার জন্যে, জান তো দিদি! পাড়াপড়াশর দৃষ্টি থেকে কিছু, আপনার রাখো তো ঢেকে. তার পরে বেশি রহিলে বাকি চাকর বাকর আনিয়ো ডাকি। একা বটে তুমি! তোমার সাথী कलाागी। ভাইপো, ভাইঝি, নাতনি নাতি-হাট বসে গেছে সোনার চাঁদের. দুটো করে হাত নেই কি তাঁদের? তোর কথা শানে কথা না সরে. হাসি পায় ফের রাগও ধরে। ক্ষীরো। বেশি রেগে যদি কম হাসি পেত দ্বভাব আমার শুর্ধরিয়ে যেত। कलाागी। ম'লেও যাবে না স্বভাবখানি নিশ্চয় জেনো। ক্ষীরো। সে কথা মানি।

তাই তো ভরসা মরণ মোরে
নেবে না সহসা সাহস করে।
ওই-যে তোমার দরজা জ্বড়ে
বসে গেছে যত দেশের কুড়ে।
কারো বা ব্যামীর জোটে না খাদা,
কারো বা বেটার মামীর শ্রাম্ধ।
মিছে কথা বর্নাড় ভরিয়া আনে,
নিয়ে যায় ঝর্নাড় ভরিয়া দানে।
নিতে চায় নিক, কত যে নিচ্ছে,
চোখে ধুলো দেবে, সেটা কি ইচ্ছে:

কল্যাণী। কেন তুই মিছে মরিস বকে?
ধ্বলো দেয়, ধ্বলো লাগে না চোখে।
ব্বি আমি সব—এটাও জানি
তারা যে গরিব, আমি যে রানী।
ফাঁকি দিয়ে তারা ঘোচায় অভাব,
আমি দিই—সেটা আমার প্রভাব।
তাদের সৃত্থ সে তারাই জানে,
আমার সৃত্থ সে আমার প্রাণে।

ক্ষীরো। নুন খেয়ে গুণ গাহিত কভু,

দিয়ে-থুয়ে সুখ হইত তব্।

সামনে প্রণাম পদার্রাবন্দে,

আডালে তোমার করে যে নিলে।

কল্যাণী। সামনে হা পাই তাই যথেন্ট,
আড়ালে কী ঘটে জানেন কেন্ট।
সে বাই হোক গে, শ্বাই তোরে
কাল বৈকালে বলু তো মোরে
অতিথিসেবায় অনেকগ্রলি
কম পড়েছিল চন্দ্রপ্রলি—
কেন বা ছিল না রস্করা?

ক্ষীরো। কেন কর মিছে মস্করা,
দিদিঠাকর্ন। আপন হাতে
গ্লুনে দিয়েছিন্ সবার পাতে।
দুটো দুটো ক'রে।

কল্যাণী। আপন চোখে দেখেছি পায় নি সকল লোকে, খালি পাত— •

ক্ষীরো। গুমা, তাই তো বলি,
কোপায় তলিয়ে বায় বে চলি

যত সামিগ্রি দিই আনিয়ে।
ভোলা ময়রার শয়তানি এ।
কল্যাণী। এক বাটি করে দুখ বরান্দ,

আধ বাটি তাও পাওয়া অসাধ্য।
ক্ষীরো। গগলা তো নন যুবিষ্ঠির।
যত বিষ তব কুদ্ফির
পড়েছে আমারি পোড়া অদ্ভেট,
যত ঝাঁটা সব আমারি প্রেঠ,

হায় হায়—
কল্যাণী। ঢের হয়েছে, আর না,
রেখে দাও তব মিথ্যে কাঙ্মা।
ক্ষীরো। সত্তি কাঙ্মা কাঁদেন যাঁরা
ওই আসছেন ধেণ্টিয়ে পাডা।

### প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ

প্রতিবেশিনীগণ। জয় জয় রানী, হও চিরজয়ী।
কল্যাণী তুমি কল্যাণময়ী।

ক্ষীরো। ওগো রানীদিদি, শোন্ ওই শোন্,
পাতে যদি কিছ্ হত অকুলোন
এত গলা ছেড়ে এত খুলে প্রাণ
উঠিত কি তবে জয় জয় তান বিদ্বাতিকে দিতে না ভূলি
তা হলে কি আর রক্ষে থাকত।
হজম করতে বাপকে ডাকত।

কল্যাণী। আজ তো খাবার হয় নি কষ্ট?

প্রথমা ৷ কত পাতে পড়ে হয়েছে নচ্ট লক্ষ্মীর ঘরে খাবার হুটি?

কল্যাণী। হাঁ গো, কে তোমার সঙ্গে উটি? আগে তো দেখি নি।

শ্বিতীরা। আমার মধ্র,
তারি উটি হর নতুন বধ্—
এনেছি দেখাতে তোমার চরণে
মা জননী।

**ক্ষীরো।** সেটা ব্রুক্ডেছি ধরনে।

ণ্বিতীয়া। (বধ্র প্রতি) প্রণাম করিবে এসো ইদিকে।

এই যে তোমার রানীদিদিকে।

কল্যাণী এসো কাছে এসো, **লঙ্গা কাদের**?

(আংটি পরাইয়া) আহা, মৃখখানি দিবি। ছাঁদের

চেয়ে দেখ্ ক্ষীর।

ক্ষীরো। মুখাট তো বেশ,

তা চেয়ে তোমার আংটি সরেশ।

দ্বিতীয়া। শুধ্র রূপ নিয়ে কী হবে অজে। সোনাদানা কিছু আনে নি সংগে।

ক্ষীরো। থাহা **এনেছিল** সবি সিন্দ<sub>ন</sub>কে রেখেছ যতনে, বলে নিন্দ*্*কে।

कलागी । अस्मा घरत अस्मा।

ক্ষীরো। যাও গো ঘরে সোনা পাবে শুধু বাণীর দরে।

। কল্যাণী ও বধ্সহ দ্বতীয়ার প্রস্থান

প্রথমা। ধেখিলি মাগীর কাণ্ড একি।
ক্ষীরো। কারে বাদ দিয়ে কারে বা দেখি।
তৃতীয়া। তা বলে এতটা সহ্য হয় না।
ক্ষীরো। অন্যের বউ পরলে গয়না
অন্যের তাতে জ্বলে যে অংগ।

মাসি, জান তুমি কতই রঙ্গ। তৃতীয়া। এত ঠাট্টাও আছে তোর পেটে, হাসতে হাসতে নাড়ী যায় ফেটে। কিন্তু যা বল, আমাদের মাতা প্রথমা। নাই তাঁর মতো এত বড়ো দাতা। ক্ষীরো। অর্থাৎ কিনা এত বড়ো হাবা জন্ম দেয় নি আর কারো বাবা। তৃতীয়া। সে কথা মিথো নয় নিতাত। দেখ্-না সেদিন কুশী ও খানত কী ঠকান্টাই ঠকালে মা গো! আহা মাসি, তুমি সাধে কি রাগ'। আমার্দেরি গায়ে হয় অসহা। চতুথী। বুড়ো মহারাজ যে ঐশ্বর্য রেখে গেছে সে কি এমনি ভাবে পাঁচ ভূতে শ্বধ্ব ঠকিয়ে খাবে। দেখাল তো ভাই, কানা আন্দি প্রথমা। কত টাকা পেলে। তৃতীয়া। বুড়ি ঠানদি জ্বড়ে দিলে তার কান্না অস্ত্র, নিয়ে গেল কত শীতের বদ্র। চতুথী। বুড়ি মাগী তার শীত কি এতই? कौथा शल हल, निराह काल नाई। আছে সেটা শেষে চোরের ভাগ্যে— এ যে বাডাবাডি। সে কথা যাগ্ৰে। প্রথমা। চতুথী। না না, তাই বলৈ হও-নাকো দাতা -তা বলে খাবে कि द्रिष्धत माथा? যত রাজ্যের দঃখী কাঙাল যত উড়ে মেড়ো খোট্টা বাঙাল কানা খোঁড়া নুলো যে আসে মরতে বাচ-বিচার কি হবে না করতে? তৃতীয়া। দেখ্-না ভাই, সে গোপালের মাকে দ্ব টাকা দিলেই খেয়ে প'রে থাকে. পাঁচ টাকা তার মাসে বরান্দ— এ যে মিছিমিছি টাকার শ্রান্ধ। চতুথী। আসল কথা কি, ভালো নয় থাকা মেয়েমান্ষের এতগুলো টাকা। তৃতীয়া। কত লোকে কত করে যে রটনা— সেগ্লো তো সব মিথ্যে ঘটনা। প্রথমা। চতুথী। সতি মিথে দেব্তা জানে—

রটেছে তো কথা পাঁচের কানে.

সেটা যে ভালো না।

যা বলিস ভাই. প্রথমা। এমন মান্য ভূভারতে নাই। ছোটো-বডো-বোধ নাইকো মনে, মিষ্টি কথাটি সবার সনে। টাকা যদি পাই বাক্স ভরে. ক্ষীরো। আমার গলাও গলাবে তোরে। 'বাপ' বললেই মিলবে স্বর্গ. 'বাছা' বললেই বলবি 'ধর্ গো'। মনে ঠিক জেনো আসল মিণ্টি— কথার সংখ্যে রুপোর বৃষ্টি। চতুথী'। তাও বলি বাপু, এটা কিছু বেশি, সবার সঙ্গে এত মেশামেশি। বড়োলোক তুমি ভাগ্যিমন্ত, সেইমত চাই ঢাল ঢলন তো? তৃতীয়া। দেখলি সেদিন শশীর বাঁ গালে আপনার হাতে ওষুধ লাগালে! চতুথী। বিধা খোঁড়া সেটা নেহাত বাঁদর. তারে কেন এত যত্ন আদর? তৃতীয়া। এত লোক আছে, কেদারের মাকে किन वला पिथ पिनताज छाक। গয়লাপাডার কেণ্টদাসী তারি সাথে কত গল্প হাসি. रयन स्म कण्डे वन्ध्र भ्राताता। চতুথী। ওগ,লো লোকের আদর কুড়োনো। कौद्रा। এ সংসারের ওই তো প্রথা. দেওয়া নেওয়া ছাড়া নেইকো কথা। ভাত তুলে দেন মোদের মুখে. নাম তুলে নেন পরম স<sub>র</sub>খে। ভাত মুখে দিলে তথনি ফুরোয়, নাম চিরদিন কর্ণ জুডোয়। চতুথী। ওই বউ নিয়ে ফিরে এল নেকী।

বধ্সহ দ্বিতীয়ার প্রবেশ
প্রথমা। কী পেলি লো বিধ<sup>2</sup>, দেখি দেখি দেখি।
দিবতীয়া। শ<sup>2</sup>ধ<sup>2</sup> একজোড়া রতনচক্র।
তৃতীয়া। বিধি আজ তোরে বড়োই বক্র।
এত ঘটা করে নিয়ে গেল ডেকে,
ভেবেছিন<sup>2</sup> দেবে গয়না গা ঢেকে।
চতুথী। মেয়ের বিয়েতে পেয়ারী ব<sup>2</sup>ড়ি
পেয়েছিল হার, তা ছাড়া চুড়ি।
দ্বিতীয়া। আমি যে গরিব নই যথেণ্ট,

গরিবিয়ানায় সে মাগী শ্রেষ্ঠ।

অদৃন্টে যার নেইকো গয়না গরিব হয়ে সে গরিব হয় না।

চতুথী। বড়োমান্ষের বিচার তো নেই। কারেও বা তাঁর ধরে না মনেই, কেউ বা তাঁহার মাথার ঠাকুর।

প্রথমা ৷ টাকাটা সিকেটা কুমড়ো **কাঁকুড়** 

या भारे भ ভाला, तक प्रमा ठारे वा।

শ্বিতীয়া। অবিচারে দান দিলেন নাই বা। মাথা বাঁধা রেখে পায়ের নীচে ভরি কত সোনা পেলেম মিছে।

ক্ষীরো। মালক্ষ্মী যদি হতেন সদয় দেখিয়ে দিতেম দান কারে কয়।

শ্বিতীয়া। আহা তাই হোক, লক্ষ্মীর বরে তোর ঘরে ষেন টাকা নাহি ধরে।

প্রথমা। ওলো থাম তোরা, রাখ্বকুনি---রানীর পায়ের শব্দ শুনি।

চতুথী'। (উচ্চৈঃস্বরে) আহা জননীর অসীম দয়া, ভগবতী যেন কমলালয়া।

দ্বিতীয়া। হেন নারী আর হয় নি স্ফিট্ সবা-'পরে তাঁর সমান দ্ছিট।

তৃতীয়া। আহা মরি, তাঁরি হস্তে আসি সাথকি হল অর্থরাশি।

#### কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। রাভ হল, তবু কিসের কমিটি?
ফীরো। সবাই তোমারি থশের জমিটি
নিড়োতেছিলেন, চষতেছিলেন,
মই দিয়ে কষে ঘষতেছিলেন,
আমি মাঝে মাঝে বীজ ছিটিয়ে
বুনেছি ফসল আশ মিটিয়ে।

কল্যাণী। রাত হল, আজ যাও সবে ঘরে।
এই ক'টি কথা রেখা মনে করে
আশার অন্ত নাইকো বটে,
আর সকলেরি অন্ত ঘটে।
সবার মনের মতন ভিক্ষে
দিতে যদি হত, কল্পবৃক্ষে
ঘুণ ধরে যেত, আমি তো তুচ্ছ।
নিন্দে করলে যাব না মুচ্ছো,
তবু এ কথাটা ভেবে দেখো দিখি—
ভালো কথা বলা শন্ত বেশি কি?

না গো না, তা নয়, এট্রকু সে বোঝে-ক্ষীরো। সামনে তোমরা যেট্রকু বাড়ালে সেট্রক কমিয়ে আনবে আড়ালে। উপকার যেন মধুর পাত্র, হজম করতে জনলে যে গাত্র. তাই সাথে চাই ঝালের চার্টান নিন্দে বান্দা কাল্লা কার্টন। যার খেয়ে মশা ওঠেন ফুলে জনলান তারেই গোপন হুলে। দেবতারে নিয়ে বানাবে দত্যি কলিকাল তবে হবে তো সতি।। চতুথী। মিথো না ভাই। সামলে চ**লিস**। যাই মুখে আসে তাই যে বালস। পালন যে করে সে হল মা-বাপ. তাহারি নিন্দে, সে যে মহাপাপ। এমন লক্ষ্মী এমন সতী কোথা আছে হেন পুন্যবতী। যেমন ধনের কপাল মুস্ত তেমনি দানের দরাজ হস্ত, যেমন রূপসী তেমনি সাধনী, খুত ধরে তাঁর কাহার সাধ্যি। দিস নেকে। দোষ তাঁহার নামে। তৃতীয়া। তুমি থামলে যে অনেক থামে। দিবতীয়া। আহা, কোণা হতে এলেন গুরু। হিতকথা আর কোরো না শ্রু। হঠাৎ ধর্মকথার পাঠটা তোমার মুখে যে শোনায় ঠাট্টা। क्कीद्धा । ধর্ম ও রাখো, ঝগড়াও থাক, গলা ছেড়ে আর ব্যাজ্ঞয়ো না ঢাক। পেট ভরে খেলে, করলে নিন্দে, বাডি ফিরে গিয়ে ভজো গোবিদে।

প্রেতিবেশিনীগণের প্রস্থান

ওরে বিনি, ওরে কিনি, ওরে কাশী!

বিনি কিনি কাশীর প্রবেশ

কাশী। কেন দিদ।

কিনি। কেন খ্রাড়।

বিনি। কেন মাসি।

ক্ষীরো। ওরে, খাবি আয়।

বিনি। কিছ্ নেই খিধে।
ক্ষীরো। খেয়ে নিতে হয় পেলেই সুবিধে।

কিনি। রসকরা খেয়ে পেট বড়ো ভার। ক্ষীরো। বেশি কিছ্ম নয়, শুধ্ গোটা চার ভোলা ময়রার চন্দ্রপর্বল দেখ দেখি ওই ঢাকনা খুলি-তাই মুখে দিয়ে, দু-বাটিখানিক দুধ খেয়ে শোও লক্ষ্মী মানিক। কাশী। কত খাব দিদি সমস্ত দিন। ক্ষীরো। খাবার তো নয় খিদের অধীন। পেটের জনালায় কত লোকে ছোটে, খাবার কি তার মুখে এসে জোটে? দঃখী গরিব কাঙাল ফতুর চাষাভূষো মুটে অনাথ অতুর কারো তো খিদের অভাব হয় না. চন্দ্রপর্নলিটা সবার রয় না। মনে রেখে দিস যেটার যা দর-খাবার চাইতে খিদের আদর! হাঁ রে বিনি, তোর চিরুনি রুপোর দেখছি নে কেন খোঁপার উপর? সেটা ও পাড়ার খেতুর মেয়ে বিনি। কে'দেকেটে কাল নিয়েছে চেয়ে। कौदा। ওই রে, হয়েছে মাথাটি খাওয়া। তোমারও লেগেছে দাতার হাওয়া। বিনি। আহা, কিছু তার নেই যে মাসি। ক্ষীরো। তোমারি কি এত টাকার রাশি? গরিব লোকের দয়ামায়া রোগ সেটা যে একটা ভারি দুর্যোগ। না না, যাও তুমি মায়ের বাড়িতে, হেথাকার হাওয়া সবে না নাডীতে। রানী যত দেয় ফুরোয় না, তাই দান করে তার কোনো ক্ষতি নাই। তই যেটা দিলি রইল না তোর এতেও মনটা হয় না কাতর? ওরে বোকা মেয়ে, আমি আরো তোরে আনিয়ে নিলেম এই মনে করে কী করে কুড়োতে হইবে ভিক্ষে মোর কাছে তাই কর্রাব শিক্ষে। কে জানত তুই পেট না ভরতে উল্টো বিদ্যে শিখবি মরতে? — দুধ যে রইল বাটির তলায় ওইট্বুকু ব্বিঝ গলে না গলায়? আমি মরে গেলে যত মনে আশ কোরো দান ধ্যান আর উপবাস।

যতাদন আমি রয়েছি বর্তে দেব না করতে আত্মহত্যে। খাওয়া দাওয়া হল, এখন তবে রাত হল ঢের, শোও গে সবে।

কিনি বিনি কাশীর প্রস্থান

### কল্যাণীর প্রবেশ

ওগো দিদি, আমি বাঁচি নে তো আর।

কল্যাণী। সেটা বিশ্বাস হয় না আমার।

তব্ব কী হয়েছে শ্বনি ব্যাপারটা।

ক্ষীরো। মাইরি দিদি, এ নয়কো ঠাট্টা। দেশ থেকে চিঠি পেয়েছি মামার

> বাঁচে কি না-বাঁচে খ্রজিটি আমার— শক্ত অসমুখ হয়েছে এবার,

টাকাকড়ি নেই ওষ্বধ দেবার।

কল্যাণী। এখনো বছর হয় নি গত.

খ্,জ়ির প্রাদেধ নিলি যে কত।

ক্ষীরো। হাঁহাঁবটে বটে মরেছে বেটি,

খ্যাড় গেছে তব্ব আছে তো জেঠি।

আহা রানীদিদি ধনা তোরে

এত রেখেছিস স্মরণ করে।

এমন ব্লিধ আর কি আছে?

এড়ায় না কিছ্ব তোমার কাছে।

ফাঁকি দিয়ে খ্রড়ি বাঁচবে আবার

সাধ্য কি আছে সে তাঁর বাবার?

কিন্তু কখনো আমার সে জেঠি

মরে নি পূর্বে মনে রেখো সেটি।

কল্যাণী। মরেও নি বটে, জন্মে নি কভু।
ক্রীরো। এমন বৃদ্ধি দিদি তোর, তবু

সে বুলিধখানি কেবলি খেলায়

অনুগত এই আমারি বেলায়?

কল্যাণী। চেয়ে নিতে তোর মুখে ফোটে কাঁটা!

ना वलल नग्न भिष्ण कथाणे ?

ধরা পড় তব্ হও না জব্দ?

ক্ষীরো। 'দাও দাও' ও তো একটা শব্দ,

ওটা কি নিত্যি শোনায় মিণ্টি?

মাঝে মাঝে তাই নতুন স্বাচ্ট করতেই হয় খুডি-জেঠিমার।

জান তো সকলি তবে কেন আর

লজ্জা দেওয়া?

কল্যাণী। অর্মান চেয়ে কি
পাস নি কখনো তাই বলু দেখি?

ক্ষীরো। মরা পাখিরেও শিকার ক'রে

তবে তো বিড়াল মুখেতে পোরে।

সহজেই পাই, তব্ দিয়ে ফাঁকি

স্বভাবটাকে যে শান দিয়ে রাখি।

বিনা প্রয়োজনে খাটাও যাকে

প্রয়োজনকালে ঠিক সে থাকে।

সত্যি বলছি মিথ্যে কথায়

তোমারো কাছেতে ফল পাওয়া যায়।

কল্যাণী। এবার পাবে না।

কল্যাণী। ক্ষীরো।

আচ্ছা, বেশ তো,
সেজন্যে আমি নইকো ব্যুহত।
আজ না হয় তো কাল তো হবে,
ততখন মোর সব্ব সবে।
গা ছু;ুয়ে কিন্তু বর্লাছ তোমার
খু,িড়টার কথা তুলব না আর।

[কল্যাণীর হ্যাসয়া প্রস্থান

হরি বলো মন। পরের কাছে
আদায় করার সন্থও আছে,
দৃঃখও তের। হে মা লক্ষ্মীটি,
তোমার বাহন পে'চা পক্ষীটি
এত ভালোবাসে এ বাড়ির হাওয়া,
এত কাছাকাছি করে আসা-যাওয়া,
ভূলে কেনোদিন আমার পানে
তোমারে যদি সে বহিয়া আনে
মাথায় তাহার পরাই সি'দ্র,
জলপান দিই আশিটা ই'দ্রর,
খেরে দেয়ে শেষে পেটের ভারে
পড়ে থাকে বেটা আমারি শ্বারে—
সোনা দিয়ে ভানা বাঁধাই, তবে
ওড়বার পথ বন্ধ হবে।

লক্ষ্মীর আবিভাব কে আবার রাতে এসেছ জন্মলাতে, দেশ ছেড়ে শেষে হবে কি পালাতে। আর তো পারি নে।

লক্ষ্মী। পালাবে তবে কি? যেতে হবে দুৱে।

ক্ষীরো। রোসো রোসো দেখি।
কী পরেছ ওটা মাথার ওপর,
দেখাচ্ছে যেন হীরের টোপর।
হাতে কী রয়েছে সোনার বাক্সে
দেখতে পারি কি? আচ্ছা, থাকু সে।

এত হীরে সোনা কারো তো হয় না— ওগ্লো তো নয় গিল্টি গয়না? এগালি তো সব সাঁচা পাথর? গায়ে কী মেখেছ, কিসের আতর? ভুর্ ভুর্ করে পদ্মগন্ধ--মনে কত কথা হতেছে সন্ধ। বোসো বাছা. কেন এলে এত রাতে? আমারে তো কেউ আস নি ঠকাতে? যদি এসে থাক' ক্ষীরিকে তা হলে চিনতে পার নি সেটা রাখি ব'লে। নাম কী তোমার বলো দেখি খাঁটি। মাথা খাও, বোলো সত্য কথাটি। लक्ग्री। একটা তো নয়, অনেক যে নাম। হাঁ হাঁ থাকে বটে স্বনাম বেনাম कौद्रा। ব্যাবসা যাদের ছলনা করা। কখনো কোথাও পড় নি ধরা? ধরা পড়ি বটে দুই দশ দিন. বাঁধন কাটিয়ে আবার স্বাধীন। क्कीरता। হে য়ালিটা ছেডে কথা কও সিধে— অমন করলে হবে না স্মাবিধে। নামটি তোমার বলো অকপটে। नक्राी। लक्जी। ক্ষীরো। তেমনি চেহারাও বটে। লক্ষ্মী তো আছে অনেকগুলি. তুমি কোথাকার বলো তো খুলি। लक्ष्यी। সত্যি লক্ষ্মী একের অধিক নাই গ্রিভুবনে। ठिक ठिक ठिक। कौदता। তাই বলো মা গো, তুমিই কি তিনি? আলাপ তো নেই, চিনতে পারি ন। চিনতেম যদি চরণ-জোড়া কপাল হত কি এমন পোডা? এসো, বোসো, ঘর করো'সে আলো। পে'চা দাদা মোর আছে তো ভালো?

এসেছ যখন, তখন মাতঃ

তাড়াতাড়ি যেতে পারবে না তো।
জোগাড় করছি চরণ-সেবার;
সহজ হস্তে পড় নি এবার।
সেয়ানা লোকেরে কর না মায়া
কেন যে জানি তা বিষদ্ধলায়া।
না খেয়ে মরে না ব্রশ্বি থাকলে,
বোকারই বিপদ তুমি না রাখলে।

লক্ষ্মী। প্রতারণা ক'রে পেটটি ভরাও, ধর্মেরে তুমি কিছু না ডরাও?

ক্ষীরো। বৃদ্ধি দেখলে এগোও না গো, তোর দয়া নেই কাজেই, মা গো, বৃদ্ধিমানেরা পেটের দায় লক্ষ্যীমানেরে ঠকিয়ে খায়।

লক্ষ্মী। সরল বৃদ্ধি আমার প্রিয়, বাঁকা বৃদ্ধিরে ধিক্ জানিয়ো।

ক্ষীরো। ভালো তলোয়ার যেমন বাঁকা
তেমনি বক্ত বৃদ্ধি পাকা।
ও জিনিস বেশি সরল হলে
নিব ৃদ্ধি তো তারেই বলে।
ভালো মা গো, তুমি দয়া করো যদি
বোকা হয়ে আমি রব নিরবধি।

লক্ষ্মী। কল্যাণী তোর অমন প্রভূ তারেও, দস্যু, ঠকাও তবু।

ক্ষীরো। অদ্ভেট শেষে এই ছিল মোর—
যার লাগি চুরি সেই বলে চোর।
ঠকাতে হয় যে কপাল-দোষে
তোরে ভালোবাসি বলেই তো সে।
আর ঠকাব না, আরামে ঘ্রমিয়ো—
আমারে ঠকিয়ে যেয়ো না তুমিও।

লক্ষ্মী। স্বভাব তোমার বড়োই রুক্ষি।
ক্ষীরো। তাহার কারণ আমি যে দুঃখী।
তুমি যদি কর রসের ব্ছিট
স্বভাবটা হবে আপুনি মিডি।

লক্ষ্মী। তোরে যদি আমি করি আশ্রয় যশ পাব কিনা সন্দেহ হয়।

ক্ষীরো। যশ না পাও তো কিসের কড়ি?
তবে তো আমার গলায় দড়ি।
দশের মুখেতে দিলেই অল্ল
দশ মুখে উঠে ধনা ধনা।

লক্ষ্মী। প্রাণ ধরে দিতে পার্রাব ভিক্ষে?
ক্ষীরো। একবার তুমি করো পরীক্ষে।
পেট ভ'রে গেলে যা থাকে বাকি
সেটা দিয়ে দিতে শক্তটা কী।
দানের গরবে যিনি গর্রাবনী
তিনি হ'ন আমি, আমি হই তিনি,
দেখবে তখন তাঁহার চালটা

আমারি বা কত উল্টো-পাল্টা।
দাসী আছি, জানি দাসীর যা রীতি,
রানী করো, পাব রানীর প্রকৃতি।

তাঁরো যদি হয় মোর অবস্থা
সন্থশ হবে না এমন সস্তা।
তাঁর দয়াটনুকু পাবে না অন্যে
বায় হবে সেটা নিজেরই জন্যে।
কথার মধ্যে মিন্টি অংশ
অনেকখানিই হবেক ধরংস।
দিতে গেলে, কড়ি কভু না সরবে,
হাতের তেলোয় কামড়ে ধরবে।
ভিক্ষে করতে, ধরতে দ্ব পায়
নিত্যি নতুন উঠবে উপায়।
লক্ষ্মী। তথাস্তু, রানী করে দিন্ব তোকে,
দাসী ছিলি তুই ভুলে যাবে লোকে।
কিন্তু সদাই থেকো সাবধান,
আমার যেন না হয় অপমান।

# দ্বিতীয় দুশ্য

রানীবেশে ক্ষীরো ও তাহার পারিষদবগ

বিনি! कीद्रा। বিনি। কেন মাসি। ক্ষীরো। মাসি কীরে মেয়ে। দেখি নি তো আমি বোকা তোর চেয়ে। কাঙাল ভিখিরি কল, মালী চাষী তারাই মাসিরে বলে শুধু মাসি: রানীর বোর্নাঝ হয়েছ ভাগ্যে, জান না আদব? মালতী! মালতী। আভে । ক্ষীরো। রানীর বোর্নঝ রানীরে কী ডাকে শিখিয়ে দে ওই বোকা মেয়েটাকে। ছি ছি. শুধু মাসি বলে কি রানীকে? মালতী। রানীমাসি বলে রেখে দিয়ো শিখে। कौदता। মনে থাকবে তো? কোথা গেল কাশী। কাশী। কেন রানীদিদ। ক্ষীরো। চার-চার দাসী নেই যে সঙ্গে? কাশী। এত লোক মিছে কেন দিনরাত লেগে থাকে পিছে? মালতী! ক্ষীরো।

আজে।

মালতী।

ক্ষীরো। এই মেয়েটাকে শিখিয়ে দে কেন এত দাসী থাকে। তোমরা তো নও জেলেনী তাঁতিনী. মালতী। তোমরা হও যে রানীর নাতিনী। যে নবাববাড়ি এন, আমি ত্যোজ সেথা বেগমের ছিল পোষা বেজি. তাহারি একটা ছোটো বাচ্ছার পিছনেতে ছিল দাসী চার-চার. তা ছাড়া সেপাই। ক্ষীরো। শুনলি তো কাশী? কাশী। भ्रतिष्ठ । ক্ষীরো। তা হলে ডাক্ তোর দাসী। কিনি পোড়াম খী! किनि। কেন রানীখর্ড়? হাই তুললেম, দিলি নে যে তুড়ি? कीद्रा। মালতী! মালতী। আভ্ৰে ৷ कौदा। শেখাও কায়দা। মালতী। এত বলি তব্ হয় না ফায়দা। বেগমসাহেব যখন হাঁচেন कृष् जून रतन कर ना वाँरान। তথান শূলেতে চড়িয়ে তারে নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচিয়ে মারে। সোনার বাটায় পান দে তারিণী। ক্ষীরো। কোথা গেল মোর চামরধারিণী? তারিণী। চলে গেছে ছু;ড়ি, সে বলে মাইনে চেয়ে চেয়ে তব্ব কিছ্বতে পাই নে। ছোটোলোক বেটি হারামজাদী कौदा। রানীর ঘরে সে হয়েছে বাঁদি, তব্ব মনে তার নেই সন্তোষ— মাইনে পায় না ব'লে দেয় দোষ! পি'পড়ের পাখা কেবল মরতে। মালতী! মালতী। আভে । ক্ষীরো। মাগীরে ধরতে পাঠাও আমার ছ-ছয় পেয়াদা, না না, যাবে আরো দুজন জেয়াদা। কী বল মালতী! দস্তুর তাই। মালতী। ক্ষীরো। হাতকড়ি দিয়ে বে'ধে আনা চাই। তারিণী। ও পাডার মতি রানীমাতাজীর

চরণ দেখতে হয়েছে হাজির।

ক্ষীরো। মালতী! মালতী। ক্ষীরো।

নবাবের ঘরে

কোন্ কায়দায় লোকে দেখা করে?

মালতী। কুর্নিশ ক'রে ঢোকে মাথা নুয়ে, পিছু হটে যায় মাটি ছুংয়ে ছুংয়ে।

আভে !

ক্ষীরো। নিয়ে এসো সাথে, যাও তো মালতী, কুনিশি করে আসে যেন মতি।

মতিকে লইয়া মালতীর প্নঃপ্রবেশ

মালতী। মাথা নিচু করো। মাটি ছোঁও হাতে, লাগাও হাতটা নাকের ডগাতে। তিন পা এগোও, নিচু করো মাথা।

মতি। আর তো পারি নে, ঘাড়ে হল ব্যথা।

মালতী। তিনবার নাকে লাগাও হাতটা।

**মতি।** টন টন করে পিঠের বাতটা।

মালতী। তিন পা এগোও, তিন বার ফের্ ধুলো তুলে নেও ডগায় নাকের।

মতি। ঘাট হয়েছিল এসেছি এ পথ, এর চেয়ে সিধে নাকে দেওয়া খত। জয় রানীমার, একাদশী আজি।

ক্ষীরো। রানীর জ্যোতিষী শ্নিরেছে পাঁজি। কবে একাদশী, কবে কোন্ বার লোক আছে মোর তিথি গোনবার।

মতি। টাকাটা সিকেটা যদি কিছ, পাই জয় জয় বলে বাড়ি চলে যাই।

ক্ষীরো। যদি নাই পাও তব্ব যেতে হবে, কুনিশি করে চলে যাও তবে।

মতি। ঘড়া ঘড়া টাকা ঘরে গড়াগড়ি, তব্ কড়াকড় দিতে কড়াকড়ি!

ক্ষীরো। ঘরের জিনিস ঘরেরই ঘড়ায় চিরদিন যেন ঘরেই গড়ায়। মালতী।

মালতী। আছে।

ক্ষীরো। এবার মাগীরে কুর্নিশ করে নিয়ে যাও ফিরে।

মতি। চললেম তবে।

মালতী। রোসো, ফিরো নাকো, তিনবার মাটি তুলে নাকে মাখো। তিন পা কেবল হটে যাও পিছ্র, পোড়ো না উল্টে, মাথা করো নিচু।

মতি। হায়, কোথা এন, ভরল না পেট,

বারে বারে শ্বর্মাথা হল হেট।
আহা, কল্যাণী রানীর ঘরে
কর্ণ জুড়োয় মধ্র স্বরে—
কড়ি যদি দেন অম্ল্য তাই—
হেথা হীরে মোতি সেও অতি ছাই।
সে ছাই পাবার ভরসা কোরো না।
সাবধানে হঠো, উল্টে পোড়ো না।

মেতির প্রস্থান

ক্ষীরো। বিনি!

ক্ষীরো। মালতী।

বিনি। রানীমাসি!

ক্ষীরো। একগাছি চুড়ি হাত থেকে তোর গেছে নাকি চুরি।

বিনি। চুরি তো যায় নি।

ক্ষীরো। গিয়েছে হারিয়ে?

বিনি। হারায় নি।

ক্ষীরো। কেউ নিয়েছে ভাঁড়িয়ে?

বিনি। না গো রানীমাসি।

ক্ষীরো। এটা তো মানি**স** 

পাখা নেই তার। একটা জিনিস
হয় চুরি যায়, নয় তো হারায়,
নয় মারা যায় ঠগের দ্বারায়;
তা না হলে থাকে, এ ছাড়া তাহার
কী যে হতে পারে জানি নে তো আর।

বিন। দান করেছি সে।

ঠিকিয়েছে কেউ, তারই হল মানে।

কে নিয়েছে বল্।

বিনি। মিল্লকা দাসী।

এমন গরিব নেই রানীমাসি।

ঘরে আছে তার সাত ছেলে মেরে,

মাস পাঁচ-ছয় মাইনে না পেয়ে

খরচপত্র পাঠাতে পারে না—

দিনে দিনে তার বেড়ে যায় দেনা,
কে'দে কে'দে মরে, তাই চুড়িগাছি

ন্বিকয়ে তাহারে দান করিয়াছি।

অনেক তো চুড়ি আছে মোর হাতে,

একখানা গেলে কী হবে তাহাতে।

ক্ষীরো। বোকা মেয়েটার শোনো ব্যাখ্যানা। একখানা গেলে গেল একখানা, সে যে একেবারে ভারি নিশ্চয়।

কে না জানে যেটা রাখ সেটা রয়,

যেটা দিয়ে ফেল সেটা তো রয় না. এর চেয়ে কথা সহজ হয় না। অলপস্বলপ যাদের আছে দানে যশ পায় লোকের কাছে; ধনীর দানেতে ফল নাহি ফলে. যত দেও তত পেট বেড়ে চলে— কিছুতে ভরে না লোকের স্বার্থ, ভাবে 'আরো ঢের দিতে যে পারত'। অতএব বাছা, হবি সাবধান, বেশি আছে বলে করিস নে দান। মালতী!

মালতী।

আজে।

ক্ষীরো।

বোকা মেয়েটি এ.

এরে দুটো কথা দাও সমঝিয়ে।

রানীর বোনঝি রানীর অংশ, মালতী। তফাতে থাকবে উচ্চ বংশ:

> দান করা-টরা যত হয় বেশি গরিবের সাথে তত ঘে'ষাঘে'ষি।

পুরোনো শাস্তে লিখেছে শোলোক. গরিবের মতো নেই ছোটোলোক।

क्वीद्या। মালতী!

মালতী।

আভে ।

ক্ষীরো।

মল্লিকাটারে

আর তো রাখা না।

মালতী।

তাড়াব তাহারে।

ছেলেমেয়েদের দয়ার চর্চা

বেডে গেলে, সাথে বাডবে খরচা।

ক্ষীরো।

তাড়াবার বেলা হয়ে আনমনা

বালাটা-স্কুম্ধ যেন তাড়িয়ো না ৷—

বাহিরের পথে কে বাজায় বাঁশি

দেখে আয় মোর ছয়-ছয় দাসী।

তারিণীর প্রস্থান ও প্রুলঃপ্রবেশ

তারিণী। মধ্বদত্তর পোত্রের বিয়ে,

ধুম করে তাই চলে পথ দিয়ে।

রানীর বাডির সামনের পথে ক্ষীরো।

বাজিয়ে যাচ্ছে কী নিয়ম-মতে।

বাঁশির বাজনা রানী কি সইবে।

মাথা ধ'রে যদি থাকত দৈবে?

যদি ঘুমোতেন, কাঁচা ঘুমে জেগে

অস্থে করত যদি রেগেমেগে?

মালতী!

মালতী। আভে । ক্ষীরো। নবাবের ঘরে এমন কাণ্ড ঘটলে কী করে। মালতী। যার বিয়ে যায় তারে ধরে আনে, দুই বাঁশিওয়ালা তার দুই কানে কেবলি বাজায় দুটো-দুটো বাঁশি: তিন দিন পরে দেয় তারে ফাঁস। ডেকে দাও কোথা আছে সর্দার. ক্ষীরো। নিয়ে যাক দশ জুতোবর্দার, ফি লোকের পিঠে দশ ঘা চাবুক সপাসপ বেগে সজোরে নাব্ক। তবু যদি কারো চেতনা না হয়, মালতী। वन्म् कि जिल्ल रख निम्ठेश। ফাঁসি হল মাপ, বড়ো গেল বে'চে, জয় জয় ব'লে বাডি যাবে নেচে। দ্বিতীয়া। প্রসন্ন ছিল তাদের গ্রহ. চাবুক ক' ঘা তো অনুগ্ৰহ। বলিস কী ভাই, ফাঁড়া গেল কেটে— তৃতীয়া। আহা, এত দয়া রানীমার পেটে। থাম্ তোরা, শুনে নিজ গুণগান कौदा। লঙ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে কান। বিনি! বিন। রানীমাসি! ক্ষীরো। স্থির হয়ে রবি. ছট্ফট্ করা বড়ো বে-আদবি। মালতী! মালতী। আজে। ক্ষীরো। মেয়েরা এখনো শেখে নি আমিরি দস্তর কোনো। মালতী। (বিনির প্রতি) রানীর ঘরের ছেলেমেয়েদের ছট্ফট্ করা ভারি নিন্দের। ইতর লোকেরই ছেলেমেয়েগ্লো ट्टिंग्यूट्य इत्हें करत त्थलाध्रुत्ला। রাজারানীদের পত্রকন্যে অধীর হয় না কিছ্রই জন্যে। হাত-পা সামলে খাড়া হয়ে থাকো, রানীর সামনে নোডোচোডো নাকো। ক্ষীরো। ফের গোলমাল করছে কাহারা। দরজায় মোর নাই কি পাহারা। প্রজারা এসেছে নালিশ করতে। তারিণী। আর কি জায়গা ছিল না মরতে। ক্ষীরো। প্রজার নালিশ শুনবে রাজ্ঞী মালতী।

ছোটোলোকদের এত কি ভাগ্যি। তাই যদি হবে তবে অগণ্য প্রথমা। নোকর চাকর কিসের জন্য। নিজের রাজ্যে রাখতে দ্রাণ্ট দ্বিতীয়া। রাজারানীদের হয় নি স্থিট। তারিণী। প্রজারা বলছে, কর্মচারী পীডন তাদের করছে ভারি। নাই মায়া দয়া, নাইকো ধর্ম, বেচে নিতে চায় গায়ের চর্ম। বলে তারা, 'হায় কী করেছি পাপ, এত ছোটো মোরা, এত বড়ো চাপ!' দর্ষেও ছোটো, তব, সে ভোগায়, कौद्रा। চাপ না পেলে কি তৈল জোগায়। টাকা জিনিসটা নয় পাকা ফল. ট্রপ করে খ'সে ভরে না আঁচল, ছি'ভে, নাডা দিয়ে, ঠেঙার বাডিতে তবে ও জিনিস হয় যে পাডিতে। তারিণী। সেজনো না মা-তোমার খাজনা বঞ্চনা করা তাদের কাজ না। তারা বলে, যত আমলা তোমার মাইনে না পেয়ে হয়েছে গোঁয়ার। न उभागे करत भातरह श्रजा, মাইনে পেলেই থাকবে সোজা। রানী বাট, তবু নইকো বোকা, ক্ষীরো। পারবে না দিতে মিথো ধোঁকা। করবেই তারা দস্যুব্তি, মাইনেটা দেওয়া মিথোমিথা। প্রজাদের ঘরে ডাকাতি করে. তা বলে করবে রানীরও ঘরে? তারিণী। তারা বলে রানী কল্যাণী যে নিজের রাজা দেখেন নিজে। নালিশ শোনেন নিজের কানেই. প্রজাদের 'পরে জুলুমটা নেই। ক্ষীরো। ছোটোমুখে বলে বড়ো কথাগুলা, আমার সঙ্গে অন্যের তলা? মালতী! মালতী। আত্তে। ক্ষীরো। কী কর্তব্য। জরিমানা দিক যত অসভ্য মালতী। এক-শো এক-শো। ক্ষীরো। গারব ওরা যে, তাই একেবারে এক-শো'র মাঝে

নব্বই টাকা করে দিন, মাপ।

প্রথমা। আহা, গরিবের তুমিই মা-বাপ।

দ্বিতীয়া। কার মুখ দেখে উঠেছিল প্রাতে, নশ্বই টাকা পেল হাতে হাতে।

তৃতীয়া। নব্বই কেন, যদি ভেবে দেখে-

আরো ঢের টাকা নিয়ে গেল টাাঁকে। হাজার টাকার ন-শো নব্বই

হাজার ঢাকার ন-শো নব্বহ চোথের পলকে পেল সর্বই।

চতুথী'। এক দমে ভাই এত দিয়ে ফেলা অন্যে কে পারে, এ তো নয় খেলা।

ক্ষীরো। বলিস নে আর মুখের আগে, নিজগুণ শুনে শরম লাগে। বিনি!

বিনি। রানীমাসি!

ক্ষীরো। হঠাৎ কী হল। ফোঁস ফোঁস করে কাঁদিস কেন লো। দিনরাত অমি বকে বকে খুন,

> শৈথील নে কিছু काश्रमा कान्यन? মाলতী!

মালতী। আছে।

ক্ষীরো। এই মেয়েটাকে

শিক্ষা না দিলে মান নাহি থাকে।

মালতী। রানীর বোনঝি জগতে মান্য, বোঝ না এ কথা অতি সামান্য। সাধারণ যত ইতর লোকেই সনুখে হাসে, কাঁদে দ্বঃখশোকেই। তোমাদেরও যাঁদ তেমনি হবে,

বডোলোক হয়ে হল কী তবে।

একজন দাসীর প্রবেশ

দাসী। মাইনে না পেলে মিথ্যে চাকরি।
বাঁধা দিয়ে এন্ কানের মাকড়ি।
ধার করে খেয়ে পরের গোলামি
এমন কখনো শ্রনি নি তো আমি।
মাইনে চুকিয়ে দাও, তা না হলে
ছুটি দাও আমি ঘরে যাই চলে।

ক্ষীরো। মাইনে চুকোনো নয়কো মন্দ,
তব্ব ছুটিটাই মোর পছন্দ।
বড়ো ঝঞ্জাট মাইনে বাঁটতে,
হিসেব কিতেব হয় যে ঘাঁটতে।
ছুটি দেওয়া যায় অতি সত্বর,
থুলতে হয় না খাতাপত্তর।

ছ-ছয় পেয়াদা ধরে আসি কেশ, নিমেষ ফেলতে কর্ম নিকেশ। মালতী!

মালতী।

আজে।

क्कीरता।

সাথে যাও ওর,

ব্যেড়ে-ঝ্রড়ে নিয়ো কাপড়চোপড়---ছর্টি দেয় যেন দরোয়ান যত হিন্দুস্থানি দস্তুরমত।

মালতী।

বুর্ঝোছ রানীজি।

ক্ষীরো।

আচ্ছা, তা হলে

कूर्निभ करत याक रवीं ठला।

[ কুর্নিশ করাইয়া দাসীকে বিদায়

দাসী। দ্বারে রানীমা দাঁড়িয়ে আছে কে, বড়োলোকের ঝি মনে হয় দেখে।

ক্ষীরো। এসেছে কি হাতি কিংবা রথে? দাসী। মনে হল যেন হেণ্টে এল পথে।

ক্ষীরো। কোথা তবে তার বড়োলোকত্ব?

দাসী। রানীর মতন মুখটি সত্য।

ক্ষীরো। মুখে বড়োলোক লেখা নাহি থাকে, গাড়িঘোড়া দেখে চেনা যায় তাকে।

মালতীর প্রবেশ

মালতী। রানী কল্যাণী এসেছেন দ্বারে রানীজির সাথে দেখা করিবারে।

ক্ষীরো। হে°টে এসেছেন?

মালতী। শুনছি তাই তো।

ক্ষীরো। তা হ**লে হেথা**য় উপায় নাই তো।

সমান আসন কে তাহারে দেয়।
নিচু আসনটা, সেও অন্যায়।
এ এক বিষম হল সমিস্যে,
মীমাংসা এর কে করে বিশেব?

প্রথমা। মাঝখানে রেখে রানীজির গাদি তাহার আসন দূরে রাখি যদি?

দ্বিতীয়া। ঘ্রায়ে যদি এ আসনখানি পিছন ফিরিয়া বসেন রানী?

তৃতীয়া। যদি বলা যায় 'ফিরে যাও আজ— ভালো নেই বড়ো রানীর মেজাজ'?

ক্ষীরো। মালতী!

মালতী। আজে।

ক্ষীরো। কী করি উপায়।

মালতী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যদি সারা যায় দেখাশোনা, তবে সব গোল মেটে। ক্ষীরো। এত বৃদ্ধিও আছে তোর পেটে।
সেই ভালো। আগে দাঁড়া সার বাঁধি
আমার এক-শো প'চিশটে বাঁদি।
ও হল না ঠিক— পাঁচ পাঁচ করে
দাঁড়া ভাগে ভাগে— তোরা আয় সরে—
না না, এই দিকে— না না, কাজ নেই,
সারি সারি তোরা দাঁড়া সামনেই—
না না, তা হলে যে মুখ যাবে ঢেকে.
কোনাকুনি তোরা দাঁড়া দেখি বেকে।
আছা, তা হলে ধরে হাতে হাতে
খাড়া থাক্ তোরা একট্ব তফাতে।
শশী, তুই সাজ ছন্ত্রধারিণী,
চামরটা নিয়ে দোলাও তারিণী।
মালতী!

মালতী।

আন্তে ।

क्षीद्या।

এইবার তারে

ডেকে নিয়ে আয় মোর দরবারে।

কিনি বিনি কাশী স্থির হয়ে থাকো, খবর্দার কেউ নোড়োচোড়ো নাকো। মোর দুই পাশে দাঁড়াও সকলে দুই ভাগ করি।

কল্যাণী ও মালতীর প্রবেশ

कलाानी।

আছ তো কুশলে?

ক্ষীরো।

আমার চেণ্টা কুশলেই থাকি, পরের চেণ্টা দেবে মোরে ফাঁকি,

এইভাবে চলে জগৎ-স্কুশ্ধ নিজের সঙ্গে পরের যুদ্ধ।

कल्यानी ।

ভালো আছ বিনি?

বিনি।

ভালোই আছি মা.

ম্লান কেন দেখি সোনার প্রতিমা।

क्यीद्या।

বিনি করিস নে মিছে গোলযোগ,

ঘ্রচল না তোর কথা-কওয়া রোগ?

कल्यानी।

রানী, যদি কিছু না কর মনে, কথা আছে কিছু — কব গোপনে।

ক্ষীরো।

আর কোথা যাব, গোপন এই তো—
তুমি আমি ছাড়া কেহই নেই তো।

এরা সব দাসী, কাজ নেই কিছ্ব-রানীর সংশ্য ফেরে পিছ্ব-পিছ্ব।

হেথা হতে যদি করে দিই দ্র হবে না তো সেটা ঠিক দস্তুর। । মালতীর প্রস্থান

#### কী বল মালতী।

মালতী। আৰু, তাই তো, দস্তুরমত চলাই চাই তো।

ক্ষীরো। সোনার বাটাটা কোথায় কে জানে। খুজে দেখ্ দেখি।

দাসী। এই-যে এখানে।

ক্ষীরো। ওটা নয়, সেই মুক্তো-বসানো আরেকটা আছে সেইটেই আনো।

অন্য বাটা আনরন

খরেরের দাগ লেগেছে ডালায়, বাঁচি নে তো আর তোদের জনালায়। তবে নিয়ে আয় চুনীর সে বাটা— না না, নিয়ে আয় পালা-দেওয়াটা।

কল্যাণী। কথাটা আমার নিই তবে বলে।
পাঠান বাদশা অন্যায় ছলে
রাজ্য আমার নিয়েছেন কেডে—

ক্ষীরো। বল কী। তা হলে গেছে ফ্রলবেড়ে, গিরিধরপ্র, গোপালনগর, কানাইগঞ্জ—

কল্যাণী। সব গৈছে মোর।
ক্ষীরো। হাতে আছে কিছ্ব নগদ টাকা কি।
কল্যাণী। সব নিয়ে গেছে, কিছ্ব নেই বাকি।

ক্ষীরো। অদৃষ্টে ছিল এত দুখ তোর!

গয়না যা ছিল হীরে মুস্তোর.
সেই বড়ো বড়ো নীলার কণ্ঠী
কানবালা-জোড়া বেড়ে গড়নটি,
সেই-যে চুনীর পাঁচর্নাল হার,
হীরে-দেওয়া সির্শথ লক্ষ টাকার—
সেগ্লো নিয়েছে ব্রঝি ল্বটেপ্রটে?

কল্যাণী। সব নিয়ে গেছে সৈন্যেরা জনুটে।
ক্ষীরো। আহা, তাই বলে, ধনজনমান

পশ্নপত্রে জলের সমান।
দামী তৈজস ছিল যা প্রোনো
চিহ্নও তার নেই ব্বি কোনো?
সেকালের সব জিনিসপত্র
আসাসোটাগ্রলো চামরছত
চাঁদোয়া কানাত— গেছে ব্বি সব?
শাস্তে যে বলে ধনবৈভব
তাড়িং-সমান, মিথ্যে সে নয়।
এখন তা হলে কোথা থাকা হয়।
বাডিটা তো আছে?

कलाानी। ফোজের দল প্রাসাদ আমার করেছে দখল। ওমা, ঠিক এ যে শোনায় কাহিনী--ক্ষীরো। কাল ছিল রানী, আজ ভিখারিন। শাদের তাই তো বলে সব মায়া. ধনজন তালব ক্ষের ছায়া। কী বল মালতী। মালতী। তাই তো বটেই, বেশি বাড হলে পতন ঘটেই। কিছু, দিন যদি হেথায় তোমার कल्यानी। আশ্রয় পাই, করি উম্ধার আবার আমার রাজাখানি--অন্য উপায় নাহিকো জান। ক্ষীরো। আহা, তমি রবে আমার হেথায় এ তো বেশ কথা, স,খেরই কথা এ। আহা, কত দরা। প্রথমা। দ্বিতীয়া। মায়ার শরীর। আহা, দেবী তুমি, নও প্রথিবীর। তৃতীয়া। চতথা। হেথা ফেরে নাকো অধম পতিত, আশ্রয় পায় অনাথ অতিথ। কিন্তু একটা কথা আছে বোন। कौदा। বডো বটে মোর প্রাসাদভবন. তেমনি যে ঢের লোকজন বেশি-কোনোমতে তারা আছে ঠেসাঠেস। এখানে তোমার জায়গা হবে না म এक ग भरा तस्त्र ए जनना। তবে কিছু, দিন যদি ঘর ছেডে বাইরে কোথাও থাকি তাঁব, গেড়ে-প্রথমা। ওমা, সে কী কথা। দ্বিতীয়া। তা হলে রানীমা. রবে না তোমার কন্টের সীমা। ষে-সে তাঁব, নয়, তব, সে তাঁব,ই, ততীয়া। ঘর থাকতে কি ভিজবে বাব,ই। পশ্বী। দয়া করে কত নাববে নাবোতে. রানী হয়ে কি না থাকবে তাঁব্তে? ষষ্ঠী। তোমার সে দশা দেখলে চক্ষে অধীনগণের বাজবে বক্ষে। कल्यानी। কাজ নেই রানী, সে অস্ক্রবিধায়— আজকের তরে লইন, বিদায়। कौता। যাবে নিতান্ত? কী করব ভাই। ছই ফেলবার জায়গাটি নাই।

জিনিসপত্র লোক-লস করে

ঠাসা আছে ঘর—কারে ফস্ করে বসতে বালি যে তার জো'টি নেই। ভाলো कथा, भारता, वीन शाभरतरे, গয়নাপত্র কৌশলে রাতে দ্যু-দশটা যাহা পেরেছ সরাতে মোর কাছে দিলে রবে যতনেই। কিছুই আনি নি. শুখু হেরো এই কল্যাণী। হাতে দ্বটি চুড়ি, পায়েতে ন্প্র। ক্ষীরো। আজ এসো তবে, বেজেছে দ্বপর্র— শরীর ভালো না, তাইতে সকালে মাথা ধরে যায় অধিক বকালে। মালতী! নালতী। আত্তে। भगीता। जात ना कानारे দ্নানের সময় বাজবে সানাই? বেটারে উচিত করব শাসন। মালতী।

किलागीत श्रम्भान

कौता। তুলে রাখো মোর রত্ন-আসন---আজকের মতো হল দরবার। মালতী। যালতী। आ(खा करीता। নাম করবার সুখ তো দেখলি? মালতী। रहरू नाहि वाँछ -ব্যাঙ থেকে কে'চে হলেন ব্যাঙাচি। कौद्या। আমি দেখো বাছা, নাম-করাকরি, যেখানে সেখানে টাকা-ছডাছডি. জড়ো করে দল ইতর লোকের জাঁক-জমকের লোক-চমকের যত রকমের ভণ্ডামি আছে ঘেষি নে কখনো ভুলে তার কাছে। রানীর বৃদ্ধি যেমন সারালো. প্রথমা। তেমনি ক্ষুরের মতন ধারালো। অনেক মূর্থে করে দান ধ্যান, দ্বিতীয়া। কার আছে হেন কাণ্ডজ্ঞান। তৃতীয়া। রানীর চক্ষে ধুলো দিয়ে যাবে হেন লোক হেন ধ্লো কোথা পাবে? থাম্ থাম্ তোরা, রেখে দে বকুনি, ক্ষীরো।

লজ্জা করে যে নিজগুণ শুনি।

আজ্ঞে।

মালতী!

মালতী।

ক্ষীরো।

•ওদের গরনা
ছিল বা এমন কাহারো হর না।
দ্-থানি চুড়িতে ঠেকেছে শেষে,
দেখে আমি আর বাঁচি নে হেসে।
তব্ মাথা বেন ন্ইতে চার না.
ভিখ নেবে তব্ কতই বারনা।
পথে বের হল পথের ভিথিরি,
ভূলতে পারে না তব্ রানীগিরি।
নত হর লোক বিপদে ঠেকলে,
পিত্তি জনলে যে দেমাক দেখলে।
আবার কিসের শ্নিন কোলাহল।

মালতী। দুয়ারে এসেছে ভিক্ষাক্রদল— আকাল পড়েছে, চালের বস্তা

> মনের মতন হয় নি সম্তা, তাইতে চেচিয়ে খাচ্ছে কানটা। বেতটি পডলে হবেন ঠাণ্ডা।

ক্ষীরো। রানী কল্যাণী আছেন দাতা।
মোর দ্বারে কেন হৃদ্ত পাতা।
বলে দে আমার পাঁড়েজি বেটাকে
ধরে নিয়ে যাক সকল-ক'টাকে,

বরে । নরে বাক সকল-ক ঢাকে, দাতা কল্যাণী রানীর ঘরে সেথায় আস্কৃক ভিক্ষে করে। সেথানে যা পাবে এখানে তাহার

আরো পাঁচ গ<sup>ু</sup>ণ 'মিলবে আহার।

প্রথমা। হাহাহা, কীমজা হবেই নাজানি। দ্বিতীয়া। হাসিয়ে হাসিয়ে মারলেন রানী।

তৃতীয়া। আমাদের রানী এতও হাসান। চতুথী। দু চোথ চক্ষ্-জলেতে ভাসান।

नामीत श्रायम

দাসী। ঠাকর্ন এক এসেছেন শ্বারে, হ্নুকুম পেলেই ভাড়াই তাঁহারে। ক্ষীরো। না না, ডেকে দে-না। আজ কী জন্য

মন আছে মোর বড়ো প্রসন্ন।

ঠাকুরানীর প্রবেশ

ঠাকুরানী। বিপদে পড়েছি, তাই এন, চলে।

ক্ষীরো। সে তো জানা কথা। বিপদে না প'লে শুধ্য যে আমার চাঁদম্মখখানি

দেখতে আস নি সেটা বেশ জানি।

**ঠাকুরানী।** চুরি হয়ে গেছে ঘরেতে আমার—

**ক্ষীরো।** মোর ঘরে বৃঝি শোধ নেবে তার?

ঠাকুরানী। দয়া করে যদি কিছু করো দান এ যাত্রা তবে বে'চে যায় প্রাণ। कौद्रा। তোমার যা-কিছু নিয়েছে অন্যে দয়া চাও তমি তাহার জন্যে! আমার যা তুমি নিয়ে যাবে ঘরে তার তরে দয়া আমায় কে করে। ঠাকুরানী। ধনসূখ আছে যার ভাণ্ডারে দানসূথে তার সূথ আরো বাড়ে। গ্রহণ যে করে তারই হেট মুখ. দঃখের পরে ভিক্ষার দুখ। তুমি সক্ষম, আমি নিরুপায়, অনায়াসে পার ঠেলিবারে পায়। ইচ্ছা না হয় না'ই কোরো দান. অপমানিতেরে কেন অপমান। চলিলাম তবে, বলো দয়া ক'রে বাসনা পর্রারবে গেলে কার ঘরে। রানী কল্যাণী নাম শোন নাই? ক্ষীরো। দাতা বলে তাঁর বড়ো যে বড়াই। এইবার তুমি যাও তাঁরই ঘরে। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে এসো ভরে. পথ না জান তো মোর লোকজন পেণিছিয়ে দেবে রানীর ভবন। তবে তথাস্তু। যাই তাঁরই কাছে। ঠাকুরানী। তাঁর ঘর মোর খুব জানা আছে। আমি সে লক্ষ্মী, তোর ঘরে এসে অপমান পেয়ে ফিরিলাম শেষে। এই কথা ক'টি করিয়ো স্মরণ--थरन भान (खंद वार्फ नारका भन। আছে বহু ধনী, আছে বহু মানী— সবাই হয় না রানী কল্যাণী। যাবে যদি তবে ছেডে যাও মোরে ক্ষীরো। দম্ভরমত কুর্নিশ করে। মালতী! মালতী। কোথায় তারিণী। কোথা গেল মোর চামরধারিণী। আমার এক-শো পর্ণচশটে দাসী? তোরা কোথা গেলি বিনি কিনি কাশী।

কল্যাণীর প্রবেশ
কল্যাণী। পাগল হলি কি। হয়েছে কী তোর।
এখনো যে রাত হয় নিকো ভোর—
বল্ দেখি কী যে কাশ্ড কল্লি।
ডাকাডাকি করে জাগালি পক্ষী?

ক্ষীরো। ওমা, তাই তো গা। কী জানি কেমন সারা রাত ধরে দেখেছি স্বপন। বড়ো কুস্বগন দিয়েছিল বিধি, স্বপনটা ভেঙে বাঁচলেম দিদি। একট্ব দাঁড়াও, পদধ্লি লব— তুমি রানী, আমি চিরদাসী তব।

২৯ অগ্রহায়ণ ১৩০৪

# কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ

কর্ণ। প্রন্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যাসবিতার বন্দনায় আছি রত। কর্ণ নাম যার অধিরথস্তেপ্রুর, রাধাগর্ভজাত সেই আমি— করে। মোরে তুমি কে গো মাতঃ।

কুল্তী। বংস, তোর জীবনের প্রথম প্রভাতে পরিচয় করায়েছি তোরে বিশ্ব-সাথে, সেই আমি, আসিয়াছি ছাড়ি সর্ব লাজ তোরে দিতে আপনার পরিচয় আজ।

কর্ণ। দেবী, তব নতনেত্রকিরণসম্পাতে

চিন্ত বিগলিত মোর, স্থাকরঘাতে

শৈলতুষারের মতো। তব কণ্ঠস্বর

যেন প্রাজন্ম হতে পশি কর্ণ-'পর

জাগাইছে অপ্রাবেদনা। কহো মোরে

জন্ম মোর বাঁধা আছে কী রহস্য-ডোরে

তোমা সাথে হে অপরিচিতা।

কুল্তী। ধৈর্য ধর্

গুরে বংস, ক্ষণকাল। দেব দিবাকর

আগে ধাক অস্তাচলে। সন্ধ্যার তিমির

আস্ক নিবিড় হয়ে।— কহি তোরে বীর,
কুল্তী আমি।

কর্ণ। তুমি কুন্তী! অর্জন্মননী!
কুন্তী। অর্জনেজননী বটে, তাই মনে গণি
দেবষ করিয়ো না বংস। আজো মনে পড়ে
অস্বপরীক্ষার দিন হস্তিনানগরে
তুমি ধীরে প্রবেশিলে তর্ণ কুমার
রঙ্গস্থলে, নক্ষ্রখচিত প্র্শিশার
প্রান্তদেশে নরোদিত অর্ণের মতো।
যবনিকা-অন্তরালে নারী ছিল যত
তার মধ্যে বাক্যহীনা কে সে অভাগিনী
অতৃস্ত স্নেহক্ষ্মধার সহস্ত্র নাগিনী

জাগায়ে জর্জর বক্ষে—কাহার নয়ন তোমার সর্বাঞ্গে দিল আশিস্-চুম্বন। অর্জুনজননী সে যে। যবে কৃপ আসি তোমারে পিতার নাম শ্বধালেন হাসি, र्काट्टलन, 'ताककूटल जन्म नरह यात्र অর্জনের সাথে যুদ্ধে নাহি অধিকার'— আরম্ভ আনত মুখে না রহিল বাণী, দাঁড়ায়ে রহিলে, সেই লজ্জা-আভাখানি দহিল যাহার বক্ষ অণ্নিসম তেজে কে সে অভাগিনী। অজ নজননী সে যে। প্র দ্বর্যোধন ধন্য, তথান তোমারে অঙ্গরাজ্যে কৈল অভিষেক। ধন্য তারে। মোর দুই নেত্র হতে অশ্রবারিরাশি উদ্দেশে তোমারি শিরে উচ্ছবসিল আসি অভিষেক-সাথে। হেনকালে করি পথ রঙ্গমাঝে পশিলেন সূত অধিরথ আনন্দবিহবল। তথনি সে রাজসাজে চারি দিকে কুত্হলী জনতার মাঝে অভিষেকসিক্ত শির লুটায়ে চরণে স্তব্দেধ প্রণামলে পিতৃসম্ভাষণে। ক্র হাস্যে পাশ্ডবের বন্ধ্রণণ সবে ধিক্লারিল; সেইক্ষণে প্রম গ্রবে বীর বলি যে তোমারে ওগো বীরমণি, আশিসিল, আমি সেই অর্জনজননী। প্রণীম তোমারে আর্যে। রাজমাতা তুমি, কেন হেথা একাকিনী। এ যে রণভূমি, আমি কুর্মেনাপতি। প্র, ভিক্ষা আছে— বিফল না ফিরি যেন। ভিক্ষা, মোর কাছে! আপন পৌর্ষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া আর যাহা আজ্ঞা কর দিব চরণে তোমার। এসেছি তোমারে নিতে। কোথা লবে মোরে। ত্ষিত বক্ষের মাঝেলব মাতৃক্রোড়ে। পণ্ডপ্রে ধন্য তুমি, তুমি ভাগ্যবতী, আমি কুলশীলহীন, ক্ষ্মন নরপতি—

কর্ণ ।

কুন্তী।

কণ্ ।

কুন্তী।

কর্ণ ।

কণ্।

কুন্তী।

কুন্তী। সর্ব-উচ্চভাগে
তোমারে বসাব মোর সর্বপ্র-আগে,
জ্যেষ্ঠ প্র তুমি।
কর্ণ। কোন্ অধিকার-মদে

মোরে কোথা দিবে স্থান।

প্রবেশ করিব সৈথা। সাম্রাজ্যসম্পদে বণিত হয়েছে যারা মাতৃস্নেহধনে তাহাদের পূর্ণ অংশ খণ্ডিব কেমনে কহো মোরে। দাতুপণে না হয় বিক্রয়, বাহ্বলে নাহি হারে মাতার হৃদয়— সে যে বিধাতার দান।

কুন্তী।

পুর মোর, ওরে,
বিধাতার অধিকার লয়ে এই ক্রোড়ে
এসেছিলি এক দিন—সেই অধিকারে
আয় ফিরে সগোরবে, আয় নির্বিচারে—
সকল দ্রাতার মাঝে মাতৃ-অঙ্কে মম
লহো আপনার স্থান।

কর্ণ ।

শর্নি স্বগ্নসম হে দেবী, তোমার বাণী। হেরো, অন্ধকার ব্যাপিয়াছে দিগ্রিদিকে, লুপত চারি ধার— শব্দহীনা ভাগীরথী। গেছ মোরে লয়ে কোন্ মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃত আলয়ে, চেতনাপ্রত্যুষে। পুরাতন সত্যসম তব বাণী স্পার্শতেছে মুর্গ্বচিত্ত মম। অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার, যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার আমারে ঘেরিছে আজি। রাজমাতঃ অয়ি, সত্য হোক, স্বপন হোক, এসো স্নেহময়ী, তোমার দক্ষিণ হস্ত ললাটে চিবুকে রাখো ক্ষণকাল। শুনিয়াছি লোকমুখে জননীর পরিত্যক্ত আমি। কতবার হেরেছি নিশীথস্বপেন, জননী আমার এসেছেন ধীরে ধীরে দেখিতে আমায়. কাঁদিয়া কহেছি তাঁরে কাতর ব্যথায় 'জননী, গু-ঠন খোলো দেখি তব মুখ'— অমান মিলায় মূতি তৃষাত উৎসক স্বপনেরে ছিন্ন করি। সেই স্বণ্ন আজি এসেছে কি পাণ্ডবজননীরূপে সাজি সন্ধ্যাকালে, রণক্ষেত্রে, ভাগীরথীতীরে। হেরো দেবী, পরপারে পাণ্ডবার্শবিরে জর্বলয়াছে দীপালোক, এ পারে অদুরে কৌরবের মন্দ্রায় লক্ষ অশ্বখুরে খর শব্দ উঠিছে বাজিয়া। কালি প্রাতে আরম্ভ হইবে মহারণ। আজ রাতে অজ্বনজননীকণ্ঠে কেন শ্বনিলাম আমার মাতার সেনহস্বর। মোর নাম তাঁর মুখে কেন হেন মধুর সংগীতে

উঠিল বাজিয়া— চিত্ত মোর আচন্দিবতে পঞ্চপান্ডবের পানে 'ভাই' ব'লে ধায়।

কুন্তী। কর্ণ। তবে চলে আয় বংস, তবে চলে আয়।

যাব মাতঃ, চলে যাব, কিছু শুধাব না—
না করি সংশায় কিছু না করি ভাবনা।
দেবী, তুমি মোর মাতা! তোমার আহ্বানে
অন্তরাত্মা জাগিয়াছে—নাহি বাজে কানে
যুন্ধভেরী, জয়শঙ্খ—মিথ্যা মনে হয়
রণহিংসা, বীরখ্যাতি, জয়পরাজয়।
কোথা যাব, লয়ে চলো।

কু•তী।

ওই পরপারে যেথা জনুলিতেছে দীপ স্তব্ধ স্কন্ধাবারে পাণ্ডুর বাল্বকাতটে।

কর্ণ ।

হোথা মাতৃহারা
মা পাইবে চিরদিন! হোথা ধ্রুবতারা
চিররাত্তি রবে জাগি স্বন্দর উদার
তোমার নয়নে! দেবী, কহো আরবার
আমি প্রুত্ত তব।

কুল্তী।

পুত্র মোর!

কর্ণ ।

কেন তবে

আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে অগৌরবে কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্রহীন অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে। কেন চির্নদন ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে কেন দিলে নিৰ্বাসন দ্ৰাতৃকুল হতে। রাখিলে বিচ্ছিন্ন করি অর্জ্বনে আমারে— তাই শিশ্বকাল হতে টানিছে দোঁহারে নিগ্র্ অদৃশ্য পাশ হিংসার আকারে দুর্নিবার আকর্ষণে। মাতঃ, নিরুত্তর? লড্জা তব ভেদ করি অন্ধকার স্তর পরশ করিছে মোরে সর্বাঞ্গে নীরবে— মুদিয়া দিতেছে চক্ষ্। থাক্ থাক্ তবে--কহিয়ো না, কেন তুমি ত্যাজিলে আমারে। বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংসারে মাতৃস্নেহ, কেন সেই দেবতার ধন আপন সন্তান হতে করিলে হরণ সে কথার দিয়ো না উত্তর। কহো মোরে. আজি কেন ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোডে। হে বংস, ভংসিনা তোর শতবজ্রসম

কুন্তী।

হে বংস, ভংসিনা তোর শতবন্ধসম বিদীর্ণ করিয়া দিক এ হৃদয় মম শত খণ্ড করি। ত্যাগ করেছিন্ তোরে সেই অভিশাপে পণ্ডপত্র বক্ষে করে তবু মোর চিত্ত প্রহীন—তবু হায়, তোরই লাগি বিশ্বমাঝে বাহ, মোর ধায়, খ জিয়া বেড়ায় তোরে। বঞ্চিত যে ছেলে তারই তরে চিত্ত মোর দীপত দীপ জেবলে আপনারে দৃশ্ব করি করিছে আরতি বিশ্বদেবতার। আমি আজি ভাগ্যবতী, পেয়েছি তোমার দেখা। যবে মুখে তোর একটি ফুটে নি বাণী তখন কঠোর অপরাধ করিয়াছি— বংস, সেই মুখে ক্ষমা কর্ কুমাতায়। সেই ক্ষমা, বুকে ভর্ৎসনার চেয়ে তেজে জ্বাল্বক অনল, পাপ দশ্ধ ক'রে মোরে কর্ক নির্মল। माजः, त्मरा अमध्नि, त्मरा अमध्नि,

কর্ণ। লহো অশ্র মোর।

কুন্তী।

তোরে লব বক্ষে তুলি সে সুখ-আশায় পুর আসি নাই দ্বারে। ফিরাতে এসেছি তোরে নিজ অধিকারে। স্তপ্র নহ তুমি, রাজার সন্তান— দূর করি দিয়া, বংস, সর্ব অপমান-এসো চলি যেথা আছে তব পণ্ড দ্রাতা।

কর্ণ। মাতঃ, স্তেপ্ত্র আমি, রাধা মোর মাতা, তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব। পাণ্ডব পাণ্ডব থাক্, কোরব কোরব--ঈর্ষা নাহি করি কারে।

কুন্তী।

রাজ্য আপনার বাহ্বলে করি লহো, হে বংস, উম্ধার। म्बलादान धवल वांजन य्वीधिष्ठेत, ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বীর সার্রাথ হবেন রথে, ধৌম্য প্ররোহিত গাহিবেন বেদমন্ত্র— তুমি শুরুজিৎ অখণ্ড প্রতাপে রবে বান্ধবের সনে নিঃসপত্ন রাজামাঝে রত্নসিংহাসনে।

কর্ণ। সিংহাসন! যে ফিরালো মাতৃন্দেহপাশ-তাহারে দিতেছ মাতঃ, রাজ্যের আশ্বাস। একদিন যে সম্পদে করেছ বাণ্ডত সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত। মাতা মোর, দ্রাতা মোর, মোর রাজকুল এক মুহূতেই, মাতঃ, করেছ নিম্ল মোর জন্মক্ষণে। স্তজননীরে ছলি আজ যদি রাজজননীরে মাতা বলি, কুর্পতি কাছে বন্ধ আছি যে বন্ধনে

ছিল্ল ক'রে ধাই যদি রাজসিংহাসনে, তবে ধিক্ মোরে।

কুন্তী।

বীর তুমি, পুরু মোর, ধন্য তুমি। হায় ধর্ম, এ কী স্কুঠোর দশ্ড তব। সেইদিন কে জানিত হায়, ত্যাজিলাম যে শিশ্বে ক্ষ্দু অসহায় সে কথন বলবীর্য লভি কোথা হতে ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে, আপনার জননীর কোলের সন্তানে আপন নির্মাম হস্তে অস্ত্র আসি হানে। এ কী অভিশাপ!

কর্ণ ।

মাতঃ, করিয়ো না ভয়। কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়। আজি এই রজনীর তিমিরফলকে প্রত্যক্ষ করিন, পাঠ নক্ষত্র- আলোকে ঘোর যুদ্ধ-ফল। এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে চরম-বিশ্বাস-ক্ষীণ বার্থতায় লীন জয়হীন চেণ্টার সংগতি. আশাহীন কমের উদাম—হৈরিতেছি শাণ্ডিময় শূন্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয় সে পক্ষ ত্যাজিতে মোরে কোরো না আহ্বান। জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান— আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে। জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে নামহীন, গ্হহীন-- আজিও তেমনি আমারে নির্মাচিত্তে তেয়াগো জননী দীগ্তিহীন কীতিহীন পরাভব-'পরে। শ্বধ্ব এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে— জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি, বীরের সদর্গতি হতে দ্রুষ্ট নাহি হই।

১৫ ফাল্যেন ১৩০৬

# হাস্তকোতুক

প্রকাশ: ১৯০৭

হাস্যকৌতুকে সংকলিত হে রালি নাট্যগর্মল 'বালক' ও 'ভারতী ও বালক' পত্রে প্রকাশিত হয়। বালক পত্রে (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২) 'রোগের চিকিৎসা'র রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভূমিকাটি গ্রন্থের ভূমিকার পর্বে সংকলিত হল।

# হে°য়ালি-নাট্য

## ভূমিকা

স্থের আলো না হইলে গাছ ভালো করিয়া বাড়ে না, আমোদ-প্রমোদ না থাকিলে মান্বের মনও ভালো করিয়া বাড়িতে পারে না।

'আমোদ-প্রমোদ করো' এ কথা যে বলিতে হয় এই আশ্চর্য। কিন্তু আমাদের দেশে এ কথাও বলা আবশ্যক। আমরা হৃদয়-মনের সহিত আমোদ করিতে জানি না। আমাদের আমোদের মধ্যে প্রফ্রল্লতা নাই, উল্লাস নাই, উচ্ছ্বাস নাই। তাস পাশা দাবা পর্রনিন্দা ইহাতে হৃদয়ের বা শরীরের স্বাস্থ্য-সম্পাদন করে না। এ-সকল নিতান্তই বুড়োমি, কুনোমি, কু'ড়েম। দায়ে পড়িয়া, কাজে পড়িয়া, ভাবনায় পড়িয়া সময়ের প্রভাবে আমরা তো সহজেই বুড়ো হইয়া পড়িতেছি, এজন্য কাহাকেও অধিক আয়োজন করিতে হয় না। ইহার উপরেও যদি খেলার সময়, আমোদের সময়, আমরা ইচ্ছা করিয়া বুড়োমির চর্চা করি, তবে যৌবনকে গলা টিপিয়া বধ করা হয়। যতাদন যৌবন থাকে ততদিন উৎসাহ থাকে. প্রতি মুহুতে হদয় বাড়িতে থাকে, ন্তন ন্তন ভাব নৃতন নৃতন জ্ঞান সহজে গ্রহণ করিতে পারি—নৃতন কাজ করিতে অনিচ্ছা বোধ হয় না— বিশ্বসন্থ লোক এবং অনুষ্ঠানের উপর অবিশ্বাস জন্মে না - আশা উদামকে বিসর্জন দিয়া পরম বিজ্ঞ হইয়া তামুক্টের ধ্ম ও পর্রানন্দা লইয়া দাওয়ায় বসিয়া একাধিপত্য করিতে ইচ্ছা যায় না। হৃদয়ের যৌবন চলিয়া গেলে হৃদয়ের বৃদ্ধি আর হয় না, শাম্বকের মতো জড়তার খোলার মধ্যে সংকুচিত হইয়া বাস করিতে হয়. আপনাকে এমনি মুক্ত লোক বলিয়া বোধ হয় যে দাম্ভিক নির্দামে ফুলিয়া উঠিয়া শীতকালে ভেকটি হইয়া বসিয়া থাকি— আর-কোনো লোকের কোনো কাজ দেখিলে অত্যন্ত হাসি আসে।

বিশ্বশ্ব আমাদ-প্রমোদ মান্তকেই আমরা ছেলেমান্থি জ্ঞান করি— বিজ্ঞলোকের, কাজের লোকের পক্ষে সেগ্লো নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা আমরা বৃঝি না যে, যাহারা বাস্তবিক কাজ করিতে জানে তাহারাই আমোদ করিতে জানে। যাহারা কাজ করে না তাহারা আমোদও করে না। ইংরাজেরা কাজ না করিয়া থাকিতে পারে না, আমোদ নহিলেও তাহাদের চলে না। ইংরাজেরা জ্ঞানে বৃদ্ধের মতো, কাজে যুবার মতো, খেলায় বালকের মতো। আসল কথা এই যে, বালকের মতো না খেলিলে যুবার মতো কাজ করা যায় না, যুবার মতো কাজ না করিলে বৃদ্ধের মতো জ্ঞান পাকিয়া উঠে না। ক্ষেন্তেই যেমন শস্য পাকিয়া থাকে, গোলাবাড়িতে পাকে না, তেমনি কার্য-ক্ষেন্তেই জ্ঞান পাকিয়া থাকে— জড়তার মধ্যে তাম্রক্টের ধোঁয়ায় পাকিয়া উঠে না। মান্বের মতো মান্য হইতে গেলে বালক বৃদ্ধ যুবা এই তিনই হইতে হয়। কেবলই বৃদ্ধ হইতে গেলে বিনাশ পাইতে হয়, কেবলই বালক হইতে গেলে উর্নাত হয় না। আমরা বাঙালিরা যদি যথার্থ মহৎজাতি হইতে চাই তবে আমরা খেলাও করিব, কাজও করিব, চিন্তা করিব। আমরা প্রফল্প হইয়া খেলা করিব, উদ্যোগী হইয়া কাজ করিব ও গম্ভীর হইয়া চিন্তা করিব।

ইংরেজদের 'শারাড'-নামক একপ্রকার খেলা আছে, আমরা বাংলায় তাহাকে হে'য়ালি-নাট্য বলিলাম। তাহার মর্মটা বলিয়া দিই। দুই-তিনজন লোকে ষড়যন্ত্র করিয়া এমন একটা কথা বাহির করিতে হইবে যাহা দুই-তিন ভাগে ভাঙিয়া ফেলা যাইতে পারে। প্রত্যেক ভাগের একটা অর্থ থাকা চাই। মনে করো 'পাগোল' শব্দ। এই শব্দকে পা এবং গোল এই দুই ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগের একটা অর্থ পাওয়া যায়। তার পর উপস্থিতমত মুখে মুখে একটা নাটক বানাইয়া লইতে হইবে; সেই নাটকের মধ্যে কোনো স্থানে কথায় কথায় পা শব্দ এবং গোল শব্দ, এবং পাগল-শব্দের সমস্তটা ব্যবহার করিতে হইবে, পরে শ্রোতারা আন্দাজ করিয়া বিলয়া দিবেন কোন্ শব্দ অবলম্বন করিয়া এই নাট্যাভিনয় করা হইল। না বিলতে পারিলে তাঁহাদের হার হইল।

আমরা নিন্দে হে'য়ালি-নাট্যের একটা উদাহরণ দিতেছি। পাঁচজন কিংবা চারজনে মিলিয়া এই হে'য়ালি-নাট্য অভিনয় করিবেন, এবং বাকি সকলকে এই নাট্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ম শব্দটা বাহির করিয়া দিতে হইবে।

এই ক্ষুদ্র কোতুকনাট্যগর্নল হে'য়ালিনাট্য নাম ধরিয়া 'বালক' ও 'ভারতী'তে বাহির হইয়াছিল। য়ৢ৻রোপে শারাড্ (charade)-নামক একপ্রকার নাট্য-খেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অন্করণে এগর্নল লেখা হয়। ইহার মধ্যে হে'য়ালি রক্ষা করিতে গিয়া লেখা সংকুচিত করিতে হইয়াছিল— আশা করি সেই হে'য়ালির সন্ধান করিতে বর্তমান পাঠকগণ অনাবশ্যক কণ্ট স্বীকার করিবেন না। এই হে'য়ালিনাট্যের কয়েকটি বিশেষভাবে বালকিদিগকেই আমোদ দিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল।

## ছাত্রের পরীক্ষা

# ছাত্র শ্রীমধ্বস্দন। শ্রীয্ত্ত কালাচাঁদ মাস্টার পড়াইতেছেন

#### অভিভাবকের প্রবেশ

অভিভাবক। মধ্মদূন পড়াশ্বনো কেমন করছে কালাচাঁদবাব্?

কালাচাঁদ। আজে, মধ্বস্দন অত্যন্ত দ্ব্ল্ট বটে, কিন্তু পড়াশ্বনোয় খ্ব মজব্বত। কখনো একবার বৈ দ্বার বলে দিতে হয় না। যেটি আমি একবার পড়িয়ে দিয়েছি সেটি কখনো ভোলে না।

অভিভাবক। বটে! তা, আমি আজ একবার পরীক্ষা করে দেখব।

কালাচাঁদ। তা, দেখুন-না।

মধ্সদেন। (প্রগত) কাল মাস্টারমশায় এমন মার মেরেছেন যে আজও পিঠ চচ্চড় করছে। আজ এর শোধ তুলব। ওঁকে আমি তাড়াব।

অভিভাবক। কেমন রে মোধো, প্ররোনো পড়া সব মনে আছে তো?

মধ্মদেন। মাস্টারমশায় যা বলে দিয়েছেন তা সব মনে আছে।

অভিভাবক। আচ্ছা, উদ্ভিদ্ কাকে বলে বল্ দেখি?

মধ্বস্দন। या মাটি ফইুড়ে ওঠে।

অভিভাবক। একটা উদাহরণ দে।

মধ্সদেন। কে'চো।

কালাচাঁদ। (চোখ রাঙাইয়া) আাঁ! কী বলাল!

অভিভাবক। রস্ক্র মশায়, এখন কিছু বলবেন না।

#### মধ্সুদনের প্রতি

তুমি তো পদ্যপাঠ পড়েছ; আচ্ছা, কাননে কী ফোটে বলো দেখি? মধ্বসূদন। কাঁটা।

#### কালাচাঁদের বেত্র-আস্ফালন

কী মশায়, মারেন কেন? আমি কি মিথ্যে কথা বলছি? অভিভাবক। আচ্ছা, সিরাজউদ্দোলাকে কে কেটেছে? ইতিহাসে কী বলে? মধ্সদ্দন। পোকায়।

#### বেগ্রাঘাত

আছে, মিছিমিছি মার খেয়ে মরছি— শ্বধ্ব সিরাজউদ্দোলা কেন, সমস্ত ইতিহাসখানাই পোকায় কেটেছে! এই দেখন।

#### প্রদর্শন। কালাচাঁদ মাস্টারের মাথা-চুলকায়ন

অভিভাবক। ব্যাকরণ মনে আছে?

মধ্সদেন। আছে।

অভিভাবক। 'কর্তা' কী, তার একটা উদাহরণ দিয়ে ব্রঝিয়ে দাও দেখি।

মধ্স্দন। আজে, কর্তা ও পাড়ার জয়ম্ন্শি।

অভিভাবক। কেন বলো দেখি। .
মধ্স্দ্ন। তিনি ক্রিয়া-কর্ম নিয়ে থাকেন।
কালাচাঁদ। (সরোষে) তোমার মাথা!

প্ৰচেঠ বেচ

মধ্সদ্ন। (চমকিয়া) আজে, মাথা নয়, ওটা পিঠ। অভিভাবক। ষষ্ঠী-তংপ্রুষ কাকে বলে? মধ্সদ্ন। জানি নে।

কালাচাদবাব্র বেত্র-দর্শায়ন

মধ্সদেন। ওটা বিলক্ষণ জানি— ওটা যণ্টি-তৎপ্রের্ষ।

অভিভাবকের হাস্য এবং কালাচাঁদবাব্র তদ্বিপরীত ভাব

অভিভাবক। অর্জেশিক্ষা হয়েছে?

মধ্সদেন। হয়েছে।

অভিভাবক। আচ্ছা, তোমাকে সাড়ে-ছ'টা সন্দেশ দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে যে, পাঁচ মিনিট সন্দেশ খেয়ে যতটা সন্দেশ বাকি থাকবে তোমার ছোটো ভাইকে দিতে হবে। একটা সন্দেশ খেতে তোমার দ্ব-মিনিট লাগে, কটা সন্দেশ তুমি তোমার ভাইকে দেবে?

মধ্যেদেন। একটাও নয়। কালাচাঁদ। কেমন করে!

कालाठाम । दक्षन कद्य !

भध्नमूमन। সবগন্লো খেয়ে ফেলব। দিতে পারব না।

অভিভাবক। আচ্ছা, একটা বটগাছ যদি প্রত্যহ সিকি ইণ্ডি করে উণ্চু হয় তবে যে বট এ বৈশাখ মাসের পয়লা দশ ইণ্ডি ছিল ফিরে বৈশাখ মাসের পয়লা সে কতটা উণ্চু হবে?

মধ্মদ্দন। যদি সে গাছ বে'কে যায় তা হলে ঠিক বলতে পারি নে, যদি বরাবর সিধে ওঠে তা হলে মেপে দেখলেই ঠাহর হবে, আর যদি ইতিমধ্যে শ্বকিয়ে যায় তা হলে তো কথাই নেই। কালাচাঁদ। মার না খেলে তোমার বৃদ্ধি খোলে না! লক্ষ্মীছাড়া, মেরে তোমার পিঠ লাল করব, তবে তুমি সিধে হবে।

মধ্সদেন। আজে, মারের চোটে খুব সিধে জিনিসও বে'কে যায়।

অভিভাবক। কালাচাঁদবাবু, ওটা আপনার দ্রম। মারপিট করে খুব অলপ কাজই হয়। কথা আছে গাধাকে পিটোলে ঘোড়া হয় না, কিন্তু অনেক সময়ে ঘোড়াকে পিটোলে গাধা হয়ে যায়। অধিকাংশ ছেলে শিখতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মাস্টার শেখাতে পারে না। কিন্তু মার খেয়ে মরে ছেলেটাই। আপনি আপনার বেত নিয়ে প্রস্থান কর্ন, দিনকতক মধ্সদ্দনের পিঠ জনুড়োক, তার পরে আমিই ওকে পড়াব।

মধ্সদেন। (স্বগত) আঃ, বাঁচা গেল।

কালাচাঁদ। বাঁচা গেল মশায়! এ ছেলেকে পড়ানো মজ্বরের কর্ম, কেবলমাত্র ম্যান্রেল লেবার। ত্রিশ দিন একটা ছেলেকে কুপিয়ে আমি পাঁচটি মাত্র টাকা পাই, সেই মেহনতে মাটি কোপাতে পারলে নিদেন দশটা টাকাও হয়।

প্রাবণ ১২৯২

# পেটে ও পিঠে

#### প্रथम मृना

## বাড়ির সম্মুখে পথে বসিরা পা ছড়াইরা বনমালী পরমানলে সন্দেশ আহার করিতেছেন। বয়স সাত। তিনকড়ির প্রবেশ। বয়স পনেরো

সন্দেশের প্রতি সলোভ দৃষ্টিপাত করিয়া

তিনকড়ি। কীহে বটকুষ্ণবাব, কী করছ?

#### বনমালীর নিরুত্তরে অবাক হইরা থাকন

তিনক্তি। উত্তর দিচ্ছ না বে? তোমার নাম বটক্ষ নয়?

वनगर्ना। (मः(कर्भ) ना।

তিনক জি। অবিশ্যি বটকুষ্ণ। যদি হয়? আছ্ছা, তোমার নাম কী বলো।

বনমালী। আমার নাম বনমালী।

তিনকড়ি। (হাসিয়া উঠিয়া) ছেলেমান্য, কিচ্ছ্র জান না। বনমালীও যা বটকৃষ্ণও তাই. একই। বনমালীর মানে জান?

वनमाली। ना।

তিনকড়ি। বনমালীর মানে বটকৃষ্ণ। বটকুষ্ণের মানে জান?

वनभानी। ना।

তিনকড়ি। বটকৃষ্ণের মানে বনমালী। আচ্ছা, বাবা তোমাকে কখনো আদর করেও ডাকে না বটক্ষা?

বনমালী। না।

তিনকড়ি। ছি ছি! আমার বাবা আমাকে বলে বটকৃষ্ণ, মোধোর বাবা মোধোকে বলে বটকৃষ্ণ— তোমার বাবা তোমাকে কিচ্ছু বলে না! ছি ছি!

#### পাৰের্ব উপবেশন

বনমালী। (সগবে) বাবা আমাকে বলে ভুতু।

তিনকড়ি। আছা ভূতুবাব, তোমার ডান হাত কোন্টা বলো দেখি।

বনমালী। (ডান হাত তুলিয়া) এইটে ডান হাত।

তিনকড়ি। আছো, তোমার বাঁহাত কোন্টা বলো দেখি।

বনমালী। (বাম হাত তুলিয়া) এইটে।

তিনকড়ি। (খপ্ করিয়া পাত হইতে একটা সন্দেশ তুলিয়া নিজের মুখের কাছে ধরিয়া) আছা ভুতুবাবু, এইটে কী বলো দেখি।

#### বনমালীর শশবাসত হইরা কাডিয়া লইবার চেণ্টা

তিনকড়ি। (সরোষে প্রেণ্ঠ চপেটাঘাত করিয়া) এতবড়ো ধেড়ে ছেলে হালি, এইটে কী জানিস নে! এটা সন্দেশ। এটা খেতে হয়।

তিনকড়ির মুখের মধ্যে সন্দেশের দুত্ত অন্তর্ধান

বনমালী। (প্ৰেষ্ঠ হাত দিয়া) ভাাঁ—

তিনকড়ি। ছি ছি ভূতুবাব, তোমার জ্ঞান কবে হবে বলো দেখি। এইটে জান না যে, পেটে খেলে পিঠে সয়?

#### আর-একটা সন্দেশ মুখের ভিতর প্রেণ

বনমালী। (দ্বিগ্নণ বেগে) ভাাঁ—

তিনকড়ি। তবে, তুমি কি বল পেটে খেলে পিঠে সয় না? এই দেখো-না কেন, পেটে খেলে (আর-একটা সন্দেশ খাইয়া) পিঠে সয়---

#### বনমালীর প্রেঠ চপেটাঘাত

#### সয় ना?

বনমালী। (সরোদনে চীংকারপ্র্বক) না স্না স্না।

তিনকড়ি। (শেষ সন্দেশটি নিঃশেষ করিয়া) তা হবে। তোমার তা হলে সয় না দেখছি। যার যেমন ধাত। তবে থাক্, তবে আর কাজ নেই। তবে এই স্থির হল কারো বা পেটে সমস্তই সয়, কারো বা পিঠে কিছুই সয় না। যেমন আমি আর তুমি।

#### সহসা বনমালীর পিতার প্রবেশ

পিতা। কীরে ভুতু, কদিছিস কেন?

#### পিতাকে দেখিয়া বনমালীর শ্বিগাল ক্রন্দন

তিনকড়ি। (বন্যালীর প্রেষ্ঠ হাত ব্লাইয়া অতি কোমল স্বরে) বাবা জিগ্গেস করছেন, কথার উত্তর দাও।

বনমালী। (সরোদনে) আমাকে মেরেছে।

তিনকড়ি। আজে, পাড়ার একটা ডার্নাপটে ছেলে খামকা মেরে গেল, বেচারার কোনো দোষ নেই— সন্দেশগুলি খেয়ে ভূতুবাবু ঠোঙাটি নিয়ে খেলা কর্রছিল—

পিতা। (সরোষে) ভুতু, কে মেরেছে রে?

বনমালী। (তিনকড়িকে দেখাইয়া) ও মেরেছে।

তিনকড়ি। আজ্ঞে হাঁ, আমি তাকে খ্ব মেরেছি বটে। কার না রাগ হয় বলান দেখি। ছেলেন্মান্ব খেলা করছে— খামকা ওকে মেরে ওর ঠোঙাটা কেড়ে নেও কেন বাপা; আপনি থাকলে আপনিও তাকে মারতেন।

পিতা। আমি থাকলে তার দ্খানা হাড় একত্তর রাখতেম না। যত-সব ডার্নাপটে ছেলে এ পাড়ায় জ্বটেছে।

বনমালী। বাবা, ও আমার সন্দেশ--

তিনকড়ি। (নিব্তু করিয়া) আরে, আরে, ও কথা আর বলতে হবে না।

পিতা। কী কথা?

তিনকড়ি। আজে, কিছুই নয়। আমি ভুতুবাব্বকে আনা-দ্বেয়কের সন্দেশ কিনে খাইয়েছি। সামান্য কথা। সে কি আর বলবার বিষয় ?

পিতা। (পরম সন্তোষে) তোমার নাম কী বাপ<sup>ন</sup>?

তিনকড়ি। (সবিনয়ে) আজে, আমার নাম তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

পিতা। ঠাকুরের নাম?

তিনকড়ি। খ্দিরাম মুখোপাধ্যায়।

পিতা। তুমি আমার প্রমাত্মীয়। খ্রিদরাম যে আমার পিসতুতো ভাই হয়।

## তিনকড়ির ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

পিতা। চলো বাবা, বাড়ির ভিতর চলো। জলখাবার খাবে। আজ পৌষপার্বণ, পিঠে না খাইয়ে ছাড়ব না। তিনকড়ি। যে আজ্ঞে। পিতা। আজ রাত্রে এখানে থাকবে। কাল মধ্যাহ্নভোজন করে বাড়ি যেয়ো। তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

# শ্বিতীয় দুশ্য

## অশ্তঃপারে তিনকড়ি পিষ্টক-আহারে প্রবৃত্ত

তিনকড়ি। (প্রগত) ডান হাতের ব্যাপারটা আজ বেশ চলছে ভালো।

ভূতুর মা। (পাতে চারটে পিঠে দিয়া) বাবা, চূপ করে বঙ্গে থাকলে হবে না, এ চারখানাও খেতে হবে।

তিনকডি। যে আজ্ঞে। (আহার)

#### ভুতুর বাপের প্রবেশ

গিতা। ওকি ও! পাত খালি বে! ওরে, খান-আন্টেক পিঠে দিয়ে যা।

#### গৈঠে-দেওন

বাবা, খেতে হবে। এরই মধ্যে হাত গ্রেটালে চলবে না। তিনকডি। যে আন্তেঃ। (আহার)

#### পিসিমার প্রবেশ

পিসিমা। (ভুতুর মার প্রতি) ও বউ, তিনকড়ির পাত খালি যে! হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? ওকে খান-দশেক পিঠে দাও। লঙ্জা কোরো না বাবা, ভালো করে খাও।

তিনকডি। যে আজ্ঞে।

#### পিসেমহাশয়ের প্রবেশ

পিসেমহাশয়। বাপ্ন, তোমার খাওয়া হল না দেখছি। দিয়ে যা, দিয়ে যা, এ দিকে দিয়ে যা। পাতে খান-পনেরো পিঠে দে। তোমাদের বয়সে আমরা খেতুম হাঁসের মতো। সবগ্নলি খেতে হবে তা বলছি।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

#### দিদিমার প্রবেশ

দিদিমা। (ভূতুর মার প্রতি অন্তরালে) ও বউ, পিঠে তো সব ফ্রারিয়ে গেছে, আর একখানাও বাকি নেই।

ভুতুর মা। কী হবে! দিদিমা। কী আর হবে?

তিনকড়ির পাশে গিয়া পরিহাস করিয়া পিঠে এক কিল মারিয়া

#### পিঠে আর খাবে!

তিনকড়ি। আজ্ঞে না!

দিদিমা। সে কী কথা! আর দুটো খাও।

व्यादबा मृत्छा किम

তিনকড়ি। (গাত্রোখান করিয়া) আজ্ঞে না। আর আবশাক নেই।

# তৃতীয় দৃশ্য

#### পর্বাদন তিনকডি শ্ব্যাগত। পাশে বনমালী

তিনকাড়। (ক্ষীণকণ্ঠে) ভূতুবাব, তোমার বাবা কোথায় হে?

বনমালী। বাদ্য ডাকতে গেছে।

তিনকড়ি। (কাতর স্বরে) আর বাদ্য ডেকে কী হবে! ওম্বধ খাব যে তার জায়গা কোথায়?

বনমালী। তোমার পেটে কী হয়েছে তিনকড়িদা?

তিনকড়ি। যাই হোক গে, কাল তোমাকে যা শিখিয়েছিল ম মনে আছে কি?

वनमानी। আছে।

তিনকডি। কী বলো দেখি।

বনমালী। পেটে খেলে পিঠে সয়।

তিনকডি। আজ আর-একটা শেখাব। কথাটা মনে রেখো— 'পিঠে খেলে পেটে সয় না'।

আষাঢ় ১২৯২

#### অভার্থনা

## প্রথম দুশ্য

#### গ্রামের পথ

চতুর্জ্বাব্ব এম. এ. পাস করিয়া গ্রামে আসিয়াছেন; মনে করিয়াছেন গ্রামে হ্লম্থ্লে পড়িবে। সঙ্গে একটা মোটাসোটা কার্বলি বিড়াল আছে

#### নীলরতনের প্রবেদ

নীলরতন। এই ষে চতুবাব, কবে আসা হল?
চতুতুজি। কালেজে এম. এ. এক্জামিন দিয়েই—
নীলরতন। বা বা, এ বেড়ালটি তো বড়ো সরেস।
চতুতুজি। এবারকার এক্জামিনেশন ভারি—
নীলরতন। মশায়, বেড়ালটি কোথায় পেলেন?
চতুতুজি। কিনেছি। এবারে যে সবজেক্ট্ নিয়েছিল্ম—
নীলরতন। কত দাম লেগেছে মশায়?
চতুতুজি। মনে নেই। নীলরতনবাব্, আমাদের গ্রামের থেকে কেউ কি পাস হয়েছে?
নীলরতন। বিস্তর। কিন্তু এমন বেড়াল এ ম্ল্লুকে নেই।

চতুর্ভুজ। (স্বগত) আ মোলো, এ যে কেবল বেড়ালের কথাই বলে— আমি যে পাস করে এলাম সে কথা যে আর তোলে না।

#### জমিদারবাব্র প্রবেশ

জমিদার। এই-যে চতুর্ভুজ, এতকাল কলকাতায় বসে কী করলে বাপ্র?

চতুৰ্জ। আজ্ঞে এম. এ. দিয়ে আসছি।

জমিদার। কী বললে? মেয়ে দিয়ে এসেছ? কাকে দিয়ে এসেছ?

চতুর্জ। তা নয়—বি. এ. দিয়ে—

জমিদার। মেয়ের বিয়ে দিয়েছ? তা, আমরা কিছুই জানতে পারলেম না?

চতুর্জ। বিয়ে নয়- বি. এ.-

জমিদার। তবেই হল। তোমরা শহরে বল বিএ, আনরা পাড়াগাঁয়ে বলি বিয়ে। সে কথা যাক, এ বেড়ালটি তোফা দেখতে।

চতুর্ভুজ। আপনার ভ্রম হয়েছে; আমার—

জমিদার। ভ্রম কিসের—এমন বেড়াল তুমি এ জেলার মধ্যে খুঁজে বের করো দেখি!

চতুর্জ। আজ্ঞে না, বেড়ালের কথা হচ্ছে না—

জমিদার। বেড়ালের কথাই তো হচ্ছে— আমি বর্লাছ এমন বেড়াল মেলে না।

চতুর্জ। (স্বগত) আ খেলে যা!

জমিদার। বিকেলের দিকে বেড়ালটি সংশ্যে করে আমাদের ও দিকে একবার যেয়ো। ছেলেরা দেখে ভারি খুশি হবে।

চতুর্ভুজ। তা হবে বৈকি। ছেলেরা অনেক দিন আমাকে দেখে নি।

জমিদার। হাঁ— তা তো বটেই— কিন্তু আমি বলছি, তুমি যদি যেতে না পার তো বেড়ালটি বেণীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো— ছেলেদের দেখাব।

[ প্রস্থান

#### সাতৃথ্ডোর প্রবেশ

সাতুখুড়ো। এই-যে, অনেক দিনের পর দেখা।
চতুর্জুজ। তা আর হবে না! কতগুলো এক্জামিন—
সাতুখুড়ো। এই বেড়ালটি—
চতুর্জুজ। (সরোষে) আমি বাড়ি চললেম।

[ প্রস্থানোদাম

সাতুখ্বড়ো। আরে, শ্বনে যাও-না-- এ বেড়ালটি-চতুর্ভুজ। না মশায়, বাড়িতে কাজ আছে।
সাতুখ্বড়ো। আরে, একটা কথার উত্তরই দাও-না-- এ বেড়ালটি--

[কোনো উত্তর না দিয়া হন্হন্ বেগে চতুর্জের প্রস্থান

সাতৃখ্বড়ো। আ মোলো! ছেলেপ্বলেগ্বলো লেখাপড়া শিখে ধন্বর্ধর হয়ে ওঠেন। গ্রণ তো যথেণ্ট— অহংকার চার পোয়া!

। প্রস্থান

# ' দ্বিতীয় দৃশ্য

## চতুর্ভুজের বাটীর অতঃপর

দাসী। মাঠাকর্ন, দাদাবাব্ একেবারে আগন্ন হয়ে এসেছেন। মা। কেন রে? দাসী। কী জানি বাপনু!

#### চতুর্জুরে প্রবেশ

ছোটো ছেলে। দাদাবাব, এ বেড়ালটি আমাকে—
চতুর্ভুজ। (তাহাকে এক চপেটাঘাত) দিন রাত্রি কেবল বেড়াল বেড়াল বেড়াল!

মা। বাছা সাধে রাগ করে! এত দিন পরে বাড়ি এল, ছেলেগর্নলি বিরম্ভ করে খেলে। যা, তোরা সব যা! (চতুর্ভুজের প্রতি) আমাকে দাও বাছা— দ্বধভাত রেখে দিয়েছি, আমি তোমার বেড়ালকে খাইয়ে আনছি।

চতুর্জ। (সরোষে) এই নাও মা, তোমরা বেড়ালকেই খাওয়াও আমি খাব না, আমি চললেম। মা। (সকাতরে) ও কী কথা! তোমার খাবার তো তৈরি আছে বাপ, এখন নেয়ে এলেই হয়। চতুর্জুজ। আমি চললেম—তোমাদের দেশে বেড়ালেরই আদর, এখানে গ্রণবানের আদর নেই।

#### বিড়ালের প্রতি লাথি-বর্ষণ

মাসিমা। আহা, ওকে মেরো না— ও তো কোনো দোষ করে নি।
চতুর্কা। বেড়ালের প্রতিই যত তোমাদের মায়ামমতা— আর মান্বের প্রতি একট্ব দয়া নেই।
প্রেম্পান
ছোটো মেয়ে। (নেপথোর দিকে নির্দেশ করিয়া) হরিখ্ডো দেখে যাও, ওর লেজ কত মোটা।
হরি। কার?
মেয়ে। ঐ-যে ওর!
হরি। চতুর্জুরের?
মেয়ে। না, ঐ বেড়ালের।

# তৃতীয় দৃশ্য

পথ। ব্যাগ হস্তে চতুর্জুজ। সঙ্গে বিড়াঙ্গ নাই

সাধ্চরণ। মশায়, আপনার সে বেড়ালটি গেল কোথায়? চতুর্ভুজ। সে মরেছে! সাধ্চরণ। আহা, কেমন করে মোলো? চতুর্ভুজ। (বিরক্ত হইয়া) জানি নে মশায়!

#### পরানবাব্র প্রবেশ

পরান। মশায়, আপনার বেড়াল কী হল?
চতুর্জ। সে মরেছে।
পরান। বটে! মোলো কী করে?

চতুর্জ। এই তোমরা যেমন করে মরবে। গলায় দড়ি দিয়ে। পরান। ও বাবা, এ যে একেবারে আগুন।

> চতুর্ভুক্তের পশ্চাতে ছেলের পাল লাগিল হাততালি দিয়া কাব্লি বিড়াল' কাব্লি বিড়াল' বলিয়া খেপাইতে লাগিল

ভাদ্র ১২৯২

## রোগের চিকিৎসা

#### প্রথম দুশ্য

হাপাইতে হাঁপাইতে, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হারাধনের প্রবেশ

হারাধন। বাবা! ডান্ডার-সাহেবের আস্তাবল থেকে হাঁসের ডিম চুরি করতে গিয়ে আজ আচ্ছা নাকাল হয়েছি! সাহেব যেরকম তাড়া করে এসেছিল, মরেছিলেম আর-কি! ভয়ে পালাতে গিয়ে খানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেম। পা ভেঙে গেছে-তাতে দ্বঃখ নেই, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি এই ঢের। রোগীগ্রলাকে হাতে পেলে ডান্ডার-সাহেব পট্ পট্ করে মেরে ফেলে; আমার কোনো ব্যামোস্যামো নেই, আমাকেই তো সেরে ফেলবার জো করেছিল। এবারে রোজ রোজ আর হাঁসের ডিম চুরি করব না; একেবারে আসত হাঁস চুরি করব, আমাদের বাড়িতে ডিম পাড়বে।

নেপথ্য হইতে। হারু!

হারাধন। (সভয়ে) ঐ রে, বাবা এসেছে। আমার একটা পা খোঁড়া দেখলে মারের চোটে বাবা আর-একটা পা খোঁড়া করে দেবে।

নেপথো প্নশ্চ। হার্! (নির্ত্তর)। হারা! (নির্ত্তর)। হেরো!

পিতার প্রবেশ

হারাধন। (অগ্রসর হইয়া) আজে! পিতা। তুই খোঁড়াচ্ছিস যে!

#### হারাধনের মাথা-চুলকন

পিতা। (সরোষে) পা ভাঙলি কী করে!

হারাধন। (সভয়ে) আজ্ঞে, আমি ইচ্ছে করে ভাঙি নি।

পিতা। তা তো জানি। কী করে ভাঙল সেইটে বল্-না।

হারাধন। জানি নে বাবা!

পিতা। তোর পা ভাঙল তুই জানিস নে তো কি ও পাড়ার গোবরা তোল জানে?

হারাধন। কখন ভাঙল টের পাই নি বাবা!

পিতা। বটে! এই লাঠির বাড়ি তোর মাথাটা ভাঙলে তবে টের পাবি ব্রিঝ!

হারাধন। (তাড়াতাড়ি হাত দিয়া মাথা আড়াল করিয়া) না বাবা! ঐ মাথাটা বাঁচাতে গিয়েই পাটা ভেঙেছি।

পিতা। বুঝেছি। তবে বুঝি সেদিনকার মতো ডাক্তার-সাহেবের বাড়িতে হাঁসের ডিম চুরি করতে গিয়েছিলি, তাই তারা মেরে তোর পা ভেঙে দিয়েছে!

হারাধন। (চোথ রগড়াইতে রগড়াইতে) হাঁ বাবা! আমার কোনো দোষ নেই। পা আমি নিজে ভাঙি নি, পা তারাই ভেঙে দিয়েছে। পিতা। লক্ষ্মীছাড়া, তোর কি ফিছ্বতেই চৈতনা হবে না?

হারাধন। চৈতন্য কাকে বলে বাবা?

পিতা। চৈতন্য কাকে বলে দেখবি? (পিঠে কিল মারিয়া) চৈতন্য একে বলে।

হারাধন। এ তো আমার রোজই হয়।

পিতা। আমি দেখছি তুমি জেলে গিয়েই মরবে!

হারাধন। না বাবা, রোজ চৈতন্য পেলে ঘরে মরব।

পিতা। নাঃ, তোকে আর পেরে উঠলেম না।

হারাধন। (চুপড়ির দিকে চাহিয়া) বাবা, তাল এনেছ কার জন্যে? আমি খাব।

পিতা। (প্রতে কিল মারিয়া) এই খাও!

হারাধন। (পিঠে হাত ব্লাইয়া) এ তো ভালো লাগল না!

নেপথ্যে। হারু!

হারাধন। কীমা!

নেপথ্যে। তোর জন্যে তালের বড়া করে রেখেছি— খাবি আয়।

[খৌড়াইতে খোঁড়াইতে হারাধনের প্রস্থান

# দ্বিতীয় দুশ্য

ডাক্তার-সাহেবের আস্তাবলে হারাধন হাঁস-চুরি-করণে প্রবৃত্ত

পিতা। (দূরে হইতে) হার: হারাধন। ঐ রে. বাবা আসছে! কী করি?

> হারাধনের গলা হইতে পেট পর্যন্ত থাল ঝ্লিতেছিল, তাড়াতাড়ি থালর মধ্যে হাঁস প্রিয়া ফেলিল

পিতা। হার ু! (নির ্তর) হারা! (নির ্তর) হেরো!

হারাধন। আজ্ঞে!

পিতা। তোর পেট হঠাং অমন ফুলে উঠল কী করে?

हाताधन। वावा, कान स्मर्हे जात्नत वज़ा त्यरः।

পিতা। অমন ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ শব্দ হচ্ছে কেন?

হারাধন। পেটের ভিতর নাড়িগ্নলো ডাকছে।

পিতা। দেখি, পেটে হাত দিয়ে দেখি।

হারাধন। (শশব্যক্তে) **ছ**্বয়ো না, ছ্বয়ো না, বন্ড ব্যথা হয়েছে।

# পেটের মধ্যে ক্যাঁক্ ক্যাঁক্

পিতা। (স্বগত) সব বোঝা গেছে। হতভাগাকে জব্দ করতে হবে। (প্রকাশ্যে) তোমার রোগ সহজ নয়; এসো বাপ্র, তোমাকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাই।

হারাধন। না বাবা, এমন আমার মাঝে মাঝে হয়, আপনি সেরে যায়।

# কাকৈ কাকৈ কাকে

পিতা। কই রে, এ তো ক্রমেই বাড়ছে। চল্, আর দেরি নয়।

। ग्रेनिया लहेया अभ्यान

# তৃতীয় দৃশ্য

#### হারাধন। পিতা ও মাতা

মা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বাছার আমার কী হল গা!

পিতা। হাঁগো, তুমি বেশি গোল কোরো না। হাঁসপাতালে নিয়ে গেলেই এ ব্যামো সেরে যাবে। মা। আমি বেশি গোল করছি, না তোমার ছেলের পেট বেশি গোল করছে! (সভয়ে) এ যে হাঁসের মতো কাাঁক্ কাাঁক্ করে। বাবা হার্, তোকে আর আমি হাঁসের ডিম খেতে দেব না— তোর পেটের মধ্যে হাঁস ডাকছে— কী হবে!

[कुम्पन

হারাধন। (তাড়াতাড়ি) না মা. ও হাঁস নয়, ও তালের বড়া। হাঁস তোমাকে কে বললে? কক্খনো হাঁস নয়। হাঁস হতেই পারে না। আচ্ছা, বাজি রাখো, যদি তালের বড়া হয়!

মা। তালের বড়া কি অমন করে ডাকে বাছা!

হারাধন। তুমি একট্র চুপ করো মা! তোমাদের গোলমাল শ্বনে পেটের ভিতর আরো বেশি করে ডাকছে।

পিতা। বোসেদের বাড়ি আমার একট্র কাজ আছে, আমি কাজ সেরেই হার্কে নিয়ে হাঁসপাতালে যাচ্ছি।

[ প্রস্থান

#### কাকৈ কাকে কাকৈ কাকৈ

মা। ওগো, এ যে ক্রমেই বাড়তে চলল! ওগো মুখুজোমশাই!

#### ম,খ,জোমশায়ের প্রবেশ

মুখুজো। কী গো বাছা?

মা। বাছার আমার ক্রমেই বাড়তে লাগল। একে শিগ্গির—ঐ-যে কী বলে ঐ—তোমাদের হাঁচপাতালে নিয়ে চলো।

মুখ্যুজ্যে। আমি তো তাই প্রথম থেকেই বলছি, হার্র বাবাই তো এতক্ষণ দেরি করিয়ে রাখলে। (হারার প্রতি) তবে চল্, ওঠ়।

হারাধন। না দাদামশায়, আমি হাঁসপাতালে যাব না, আমার কিছ, হয় নি।

মুখুজো। কিছু হয় নি বটে! তোর পেটের ডাকের চোটে পাড়াস্ম্থ অস্থির হয়ে উঠল। পেটের মধ্যে বাত শেলক্ষা পিন্ত তিনটিতে মিলে যেন দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছে।

[বলপ্রেক লইয়া যাওন

# ठजूर्थ मृगा

#### হাঁসপাতালে ডাক্তার-সাহেব ও হারাধন

ডাক্তার। টোমার পেটে কী হইয়াছে?

হারাধন। কিছ্র হয় নি সাহেব। এবার আমাকে মাপ করো সাহেব, আমার কিছ্র হয় নি। ডাক্তার। কিছ্র হয় নি টো এ কী? পেটে খোঁচা দেওন ও দিবগুণ ক্যাক্ ক্যাক্ শব্দ

(হাসিয়া) টোমার ব্যামো আমি সমষ্ট বুঝিয়াছি।

হারাধন। তোমার গা ছঃ্য়ে বলছি সাহেব, আমার কোনো ব্যামো হয় নি। এমন কাজ আর কখনো করব না।

ডাক্তার। টোমার ভয়ানক ব্যামো হইয়াছে।

হারাধন। সাহেব, আমার ব্যামো আমি জানি নে, তুমি জান!

#### ক্যাঁক্ ক্যাঁক্

(সরোষে থালিতে চাপড় মারিয়া) আ মলো যা, এর যে ডাক কিছ্বতেই থামে না। ডাক্তার। (বৃহৎ ছুরি লইয়া) টোমার চুরি ব্যামো হইয়াছে, ছুরি না ডিলে সারিবে না।

পেট চিরিতে উদাত

হারাধন। (কাঁদিয়া হাঁস বাহির করিয়া) সাহেব, এই নাও তোমার হাঁস। তোমার এ হাঁস কোনো মতেই আমার পেটে সইল না। এর চেয়ে ডিমগুলো ছিল ভালো।

হারাধনকে ধরিয়া সাহেবের প্রহার

সাহেব, আর আবশ্যক নেই, আমার ব্যামো একেবারেই সেরে গেছে। জৈচ্চ ১২৯২

# চিন্তাশীল

# প্রথম দ্শ্য

চিন্তাশীল নরহার চিন্তায় নিমন্ন। ভাত শ্বকাইতেছে। মা মাছি তাডাইতেছেন

মা। অত ভেবো না, মাথার ব্যামো হবে বাছা! নরহারি। আচ্ছা মা, 'বাছা' শব্দের ধাতু কী বলো দেখি। মা। কী জানি বাপ্তু!

নরহরি। 'বংস'। আজ তুমি বলছ 'বাছা'- দ্ব-হাজার বংসর আগে বলত 'বংস'—এই কথাটা একবার ভালো করে ভেবে দেখো দেখি মা! কথাটা বড়ো সামান্য নয়। এ কথা যতই ভাববে ততই

ভাবনার শেষ হবে না।

## পুনরায় চিন্তায় মণন

মা। যে ভাবনা শেষ হয় না এমন ভাবনার দরকার কী বাপ! ভাবনা তো তোর চিরকাল থাকবে, ভাত যে শুকোয়। লক্ষ্মী আমার, একবার ওঠা।

নরহার। (চমাকিয়া) কী বললে মা? লক্ষ্মী? কী আশ্চর্য! এক কালে লক্ষ্মী বলতে দেবী-বিশেষকে বোঝাত। পরে লক্ষ্মীর গুণ অনুসারে সুশীলা স্বীলোককে লক্ষ্মী বলত, কালক্রমে দেখো প্রায়ের প্রতিও লক্ষ্মী শব্দের প্রয়োগ হচ্ছে! একবার ভেবে দেখো মা, আস্তে আস্ত ভাষার কেমন পরিবর্তন হয়! ভাবলে আশ্চর্য হতে হবে।

ভাবনায় শ্বিতীয় ডব

মা। আমার আর কি কোনো ভাবনা নেই নর্? আচ্ছা, তুই তো এত ভাবিস, তুইই বল্ দেখি, উপস্থিত কাজ উপস্থিত ভাবনা ছেড়ে কি এই-সব বাজে ভাবনা নিয়ে থাকা ভালো? সকল ভাবনারই তো সময় আছে।

নরহরি। এ কথাটা বড়ো গ্রন্তর মা! আমি হঠাৎ এর উত্তর দিতে পারব না। এটা কিছ্ম্দিন ভাবতে হবে, ভেবে পরে বলব।

মা। আমি যে কথাই বলি তোর ভাবনা তাতে কেবল বেড়েই ওঠে, কিছ্বতেই আর কমে না। কাজ নেই বাপ্র, আমি আর-কাউকে পাঠিয়ে দিই।

[ প্রস্থান

#### মাসিমা

মাসিমা। ছি নর্, তুই কি পাগল হলি? ছে'ড়া চাদর একম্খ দাড়ি—সম্থে ভাত নিয়ে ভাবনা! স্বলের মা তোকে দেখে হেসেই কুর্কেত্র!

নরহরি। কুর্ক্ফের! আমাদের আর্যগোরবের শ্মশানক্ষের! মনে পড়লে কি শরীর লোমাণিত হয় না। অন্তঃকরণ অধীর হয়ে ওঠে না! আহা, কত কথা মনে পড়ে! কত ভাবনাই জেগে ওঠে! বলো কী মাসি! হেসেই কুর্ক্ফের! তার চেয়ে বলো-না কেন কে'দেই কুর্ক্ফের!

### অশ্রনিপাত

মাসিমা। ওমা, এ যে কাঁদতে বসল! আমাদের কথা শ্নলেই এর শোক উপস্থিত হয়। কাজ নেই বাপনু!

প্রেম্থান

### দিদিমা

দিদিমা। ও নর, সূর্য যে অস্ত যায়!

নরহার। ছি দিদিমা, সূর্য তো অগত যায় না। পৃথিবীই উল্টে যায়। রোসো, আমি তোমাকে ব্রিয়ে দিচ্ছি। (চারি দিকে চাহিয়া) একটা গোল জিনিস কোথাও নেই?

দিদিমা। এই তোমার মাথা আছে-- মুক্ত আছে।

नतर्शत । किन्छू भाशा एय वन्ध, भाशा एय एचारत ना।

দিদিমা। তোমারই ঘোরে না, তোমার রকম দেখে পাড়াস্ব লোকের মাথা ঘ্রছে! নাও, আর তোমায় বোঝাতে হবে না, এ দিকে ভাত জুড়িয়ে গেল, মাছি ভন্তন্ করছে।

নরহার। ছি দিদিমা, এটা যে তুমি উল্টো কথা বললে! মাছি তো ভন্ ভন্ করে না। মাছির ডানা থেকেই এইরকম শব্দ হয়। রোসো, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিচ্ছি---

দিদিমা। কাজ নেই তোমার প্রমাণ করে।

প্রস্থান

# দ্বিতীয় দৃশ্য

নরহার চিন্তামনন। ভাবনা ভাঙাইবার উদ্দেশে নরহারর শিশ্ব ভাগিনেয়কে কোলে করিয়া মাতার প্রবেশ

মা। (শিশ্বর প্রতি) জাদ্ব, তোমার মামাকে দশ্ডবং করো। নরহরি। ছি মা, ওকে ভুল শিখিয়ো না। একট্ব ভেবে দেখলেই ব্রশ্বতে পারবে, ব্যাকরণ অনুসারে দণ্ডবং করা হতেই পারে না— দণ্ডবং হওয়া বলে। কেন ব্রুবতে পেরেছ মা? কেননা দণ্ডবং মানে—

মা। না বাবা, আমাকে পরে বৃকিয়ে দিলেই হবে। তোমার ভাগ্নেকে এখন একট্ন আদর করো।

নরহরি। আদর করব? আচ্ছা, এসো আদর করি। (শিশ্বকে কোলে লইয়া) কী করে আদর আরম্ভ করি? রোসো, একট্ব ভাবি।

#### চিশ্তামণন

মা। আদর করবি, তাতেও ভাবতে হবে নর্?

নরহরি। ভাবতে হবে না মা? বল কী! ছেলেবেলাকার আদরের উপরে ছেলের সমসত ভবিষ্যাং নির্ভার করে তা কি জান? ছেলেবেলাকার এক-একটা সামান্য ঘটনার ছায়া বৃহং আকার ধরে আমাদের সমসত যৌবনকালকে, আমাদের সমসত জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে এটা যখন ভেবে দেখা যায়— তখন কি ছেলেকে আদর করা একটা সামান্য কাজ বলে মনে করা যায়? এইটে একবার ভেবে দেখা দেখি মা!

মা। থাক্ বাবা, সে কথা আর-একট্ব পরে ভাবব, এখন তোমার ভাগ্নেটির সঙ্গে দ্বটো কথা কও দেখি।

নরহরি। ওদের সংশ্যে এমন কথা কওয়া উচিত যাতে ওদের আমোদ এবং শিক্ষা দুই হয়। আচ্ছা, হরিদাস, তোমার নামের সমাস কী বলো দেখি।

হরিদাস। আমি চমা কাব।

মা। দেখো দেখি বাছা, ওকে এ-সব কথা জিগেস কর কেন? ও কী জানে! নরহরি। না, ওকে এই বেলা থেকে এইরকম করে অল্পে অল্পে ম্থম্থ করিয়ে দেব। মা। (ছেলে তুলিয়া লইয়া) না বাবা, কাজ নেই তোমার আদর করে।

নরহার মাথায় হাত দিয়া পানুন্দ চিল্তায় মণন

(কাতর হইয়া) বাবা, আমায় কাশী পাঠিয়ে দে, আমি কাশীবাসী হব।

নরহার। তা যাও না মা! তোমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি বাধা দেব না।

মা। (স্বগত) নর আমার সকল কথাতেই ভেবে অস্থির হয়ে পড়ে, এটাতে বড়ো বেশি ভাবতে হল না। (প্রকাশ্যে) তা হলে তো আমাকে মাসে মাসে কিছ্ টাকার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। নরহরি। সত্যি নাকি? তা হলে আমাকে আর কিছ্দিন ধরে ভাবতে হবে। এ কথা নিতান্ত সহজ নয়। আমি এক হণ্টা ভেবে পরে বলব।

মা। (ব্যুম্ত হইয়া) না বাবা, তোমার আর ভাবতে হবে না-- আমার কাশী গিয়ে কাজ নেই। আমিবন-কার্তিক ১২৯২

#### ভাব ও অভাব

**किंवर**त कूअविशातीयात् छ वभम्वम्यात्

কুঞ্জবিহারী। কী অভিপ্রায়ে আগমন?

বশন্বদ। আজে, আর তো অন্ন জোটে না; মশায় সেই-যে কাজের---

কুঞ্জবিহারী। (ব্যস্তসমস্ত হইয়া) কার্জ? কাজ আবার কিসের? আজ এই সন্মধ্বর শরৎকালে কাজের কথা কে বলে?

বশম্বদ। আজ্ঞে, ইচ্ছে করে কেউ বলে না, পেটের জনালায়—

কুঞ্জবিহারী। পেটের জন্মলা? ছিছি, ওটা অতি হীন কথা—ও কথা আর বলবেন না।

বশম্বদ। যে আজে, আর বলব না। কিন্তু ওটা সর্বদাই মনে পড়ে।

কুঞ্জবিহারী। বলেন কী বশম্বদবাব্, সর্বদাই মনে পড়ে? এমন প্রশান্ত নিস্তব্ধ স্কুদর সন্ধ্যাবেলাতেও মনে পড়ছে?

বশম্বদ। আজে, পড়ছে বৈকি। এখন আরো বেশি মনে পড়ছে। সেই সাড়ে-দশটা বেলায় দর্টি ভাত মনুখে গ্রুজে উমেদারি করতে বের হয়েছিল্ম, তার পরে তো আর খাওয়া হয় নি।

কুঞ্জবিহারী। তা না'ই হল। খাওয়া না'ই হল।

### বশম্বদবাব্র নীরবে মাথা-চুলকন

এই শরতের জ্যোৎস্নায় কি মনে হয় না যে, মানুষ যেন পশ্বর মতো কতকগ্রলো আহার না করেও বে'চে থাকে! যেন কেবল এই চাঁদের আলো, ফ্রলের মধ্র, বসন্তের বাতাস থেয়েই জীবন বেশ চলে যায়!

বশশ্বদ। (সভয়ে মৃদ্কুররে) আজে, জীবন বেশ চলে যায় সত্যি, কিন্তু জীবন রক্ষে হয় না— আরো কিছু খাবার আবশ্যক করে।

কুঞ্জবিহারী। (উষ্ণভাবে) তবে তাই খাও গে যাও। কেবল মুঠো মুঠো কতকগুলো ভাত ডাল আর চক্ষড়ি গেলো গে যাও। এখানে তোমাদের অর্নাধকার প্রবেশ।

বশম্বদ। সেগ্নলো কোথায় পাওয়া যাবে মশায়! আমি এখনই যাচ্ছি। (কুঞ্জবাব্নকে অত্যন্ত ক্রুন্থ হইতে দেখিয়া) কুঞ্জবাব্ন, আপনি ঠিক বলেছেন, আপনার এই বাগানের হাওয়া খেলেই পেট ভরে যায়। আর কিছু খেতে ইচ্ছে করে না।

কুঞ্জবিহারী। এ কথা আপনার মুখে শুনে খুনি হলুম, এই হচ্ছে যথার্থ মানুষের মতো কথা। চলুন, বাইরে চলুন— এমন বাগান থাকতে ঘরে কেন?

বশশ্বদ। চল্মন (আপন মনে মৃদ্মুস্বরে) হিমের সময়টা গায়েও একথান। কাপড় নেই—কুঞ্জবিহারী। বা– শরংকালের কী মাধ্মরী!

বশন্বদ। তা ঠিক কথা। কিন্তু কিছ্ ঠাণ্ডা।

কুঞ্জবিহারী। (গায়ে শাল টানিয়া) কিছ্লুমাত ঠা ভা নয়।

বশম্বদ। না, ঠাণ্ডা নয়। (হিহিহি কম্পন)

কুঞ্জবিহারী। (আকাশে চাহিয়া) বা বা বা-- দেখে চক্ষ্ব জ্বড়োয়। খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘগর্বলি নীল আকাশ-সরোবরে রাজহংসের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে, আর মাঝখানে চাঁদ যেন--

বশম্বদ। (গ্রন্তর কাশি) থক্ থক্ থক্ থক্!

কুঞ্জবিহারী। মাঝখানে চাঁদ যেন--

वभम्तमः। थन् थन् थक् थक्!

কুঞ্জবিহারী। (ঠেলা দিয়া) শ্বনছেন বশম্বদবাব্ব— মাঝখানে চাঁদ যেন—

বশশ্বদ। রস্ক্ একট্ — থক্ থক্ থন্ থন্ ঘড়্ ঘড় !

কুঞ্জবিহারী। (চটিয়া উঠিয়া) আপনি অত্যন্ত বদলোক। এরকম করে যদি কাশতে হয় তো আপনি ঘরের কোণে গিয়ে কন্বল মর্ড়ি দিয়ে পড়ে থাকুন। এমন বাগান—

বশন্বদ। (সভয়ে প্রাণপণে কাশি চাপিয়া) আজে, আমার আর কিছ্ব নেই। (স্বগত) অর্থাৎ কন্বলও নেই, কাঁথাও নেই।

কুঞ্জবিহারী। এই শোভা দেখে আমার একটি গান মনে পড়ছে। আমি গাই--

স্ব-উ-উন্দর উপবন বিকশিত তর্ব-উগণ মনোহর বক্—

বশম্বদ। (উৎকট হাঁচি) হ্যাঁচ্ছোঃ!

কুঞ্জবিহারী। মনোহর বকু—

বশশ্বদ। হ্যাঁচ্ছোঃ— হ্যাঁচ্ছোঃ—
কুপ্পবিহারী। শ্নুনছেন? মনোহর বকু—
বশশ্বদ। হ্যাঁচ্ছোঃ হ্যাঁচ্ছোঃ!
কুপ্পবিহারী। বেরোও আমার বাগান থেকে—
বশশ্বদ। রস্কুন— হ্যাঁচ্ছোঃ!
কুপ্পবিহারী। বেরোও এখেন থেকে—

বশম্বদ। এখনি বেরোচ্ছি— আমার আর এক দণ্ডও এ বাগানে থাকবার ইচ্ছে নেই— আমি না বেরোলে আমার মহাপ্রাণী বেরোবেন। হ্যাঁচ্ছোঃ! শরংকালের মাধ্রী আমার নাক-চোখ দিয়ে বেরোচ্ছে। প্রাণ্টা সন্বাধ হেচে ফেলবার উপক্রম। হ্যাঁচ্ছোঃ হ্যাঁচ্ছোঃ। থক্ থক্! কিন্তু কুঞ্জবাব্ব, সেই কাজটা যদি— হ্যাঁচ্ছোঃ!

কুঞ্জবাব্র শাল মুড়ি দিয়া নীরবে আকাশের চাঁদের দিকে চাহিয়া থাকন

#### ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। খাবার এসেছে। কুঞ্জবিহারী। দেরি কর্রাল কেন? খাবার আনতে দ্ব-ঘণ্টা লাগে ব্রঝি?

দ্রেত প্রস্থান

অগ্রহায়ণ ১২৯২

# রোগীর বন্ধ্র

**रतमगा** ज़िट्ठ म्दश्यीताम ख रेवमग्रनाथवावः

বৈদ্যনাথ। (মাথায় হাত দিয়া) উ—উ—উঃ! দুঃখীরাম। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) হা—হাঃ!

কাতরভাবে বৈদ্যনাথের প্রতি নিরীক্ষণ

বৈদ্যনাথ। (দ্বঃখীরামের মনোযোগ দেখিয়া) দেখছেন তো মশায়, ব্যামোর কন্টটা তো দেখছেন!

দ্বংখীরাম। না, আমি তা দেখছি নে। আপনাকে দেখে আমার প্নবনির ভ্রত্শোক উপস্থিত হচ্ছে। হা হাঃ!

### নিশ্বাস

বৈদ্যনাথ। সে কী কথা!

দ্বংখীরাম। হাঁ মশায়! মরবার সময় তার ঠিক আপনার মতো চেহারা হয়ে এসেছিল— বৈদ্যনাথ। (শশবাস্ত হইয়া) বলেন কী!

দ্বঃখীরাম। যথার্থ কথা। ঐরকম তার চোখ বসে গিয়েছিল, গালের মাংস বালে পড়েছিল, হাত-পা সর হয়ে গিয়েছিল, ঠোঁট সাদা, মুখের চামড়া হলদে—

বৈদ্যনাথ। (আকুলভাবে) বলেন কী মশায়! আমার কি তবে এমন দশা হয়েছে? এ কথা আমাকে তো কেউ বলে নি—

দ্বঃখীরাম। কেনই বা বলবে? এ সংসারে প্রকৃত বন্ধ্ব কেই বা আছে?

#### দীর্ঘ নিশ্বাস

বৈদ্যনাথ। ডাক্তার তো আমাকে বার বার বলেছে আমার কোনো ভাবনার কারণ নেই।

দ্বংখীরাম। ডাক্তার? ডাক্তারের কথা আপনি এক তিল বিশ্বাস করেন? ডাক্তারকে বিশ্বাস করেই কি আমরা অক্ল পাথারে পড়ি নি? যখন আসন্ন বিপদ সেই সময়েই তারা বেশি করে আশ্বাস দেয়, অবশেষে যখন রোগীর হাতে-পায়ে খিল ধরে আসে, তার চোখ উল্টে যায়, তার গা-হাত-পা হিম হয়ে আসে, তার—

বৈদ্যনাথ। (দ্বঃখীরামের হাত ধরিয়া) ক্ষমা কর্ন মশায়, আর বলবেন না মশায়! আমার গা-হাত-পা হিম হয়েই এসেছে। আপনার বর্ণনা সদ্যসদ্যই খেটে যাবে। (বুকে হাত দিয়া) উ উ উঃ!

দ্বঃখীরাম। দেখেছেন মশায়? আমি তো বলেইছি— ডাক্তারের আশ্বাসবাক্যে কিছ্বুমার বিশ্বাস করবেন না। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি— আপনি কি রাব্রে চিত হয়ে শোন্?

रेतमानाथ। शाँ, हिण शरा ना भारत आभात घूम शरा ना।

দ্বঃখীরাম। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আমার ভায়েরও ঠিক ঐ দশা হয়েছিল। সে একেবারেই পাশ ফিরতে পারত না।

বৈদ্যনাথ। আমি তো ইচ্ছা করলেই পাশ ফিরতে পারি।

দুঃখীরাম। এখন পারছেন। কিন্তু ক্রমে আর পারবেন না।

বৈদ্যনাথ। সত্যি নাকি!

দ্বঃখীরাম। ক্রমে আপনার বাঁ-দিকের পাঁজরায় একরকম বেদনা ধরবে, ক্রমে পায়ের আঙ্বল-গবুলো একেবারে আড়ম্ট হয়ে যাবে, গাঁঠ ফবুলে উঠবে, ক্রমে-

বৈদ্যনাথ। (গলদ্ঘম হইয়া) দোহাই আপনার, আর বলবেন না। আমার ব্রুক ধড়াস্ ধড়াস্ করছে!

দুঃখীরাম। আপনার এইবেলা সাবধান হওয়া উচিত।

বৈদানাথ। উচিত তা যেন ব্রুল্ম, কিন্তু কী করব বল্ন।

দ্বঃখীরাম। আপনি কি অ্যালোপ্যাথি-মতে চিকিৎসা করাচ্ছেন?

বৈদ্যনাথ। হাঁ।

দ্বঃখীরাম। কী সর্বনাশ! আালোপ্যাথরা তো বিষ খাওয়ায়, ব্যামোর চেয়ে ওষ্ধ ভয়ানক। যমের চেয়ে ডাক্তারকে ডরাই।

বৈদানাথ। (শঙ্কিত হইয়া) বটে! তা, কী করব? হোমিওপ্যাথি দেখব?

मृश्यौताम। दर्शामखभाषि एटा भाषा करलत तावस्था।

বৈদ্যনাথ। তবে কি বদ্যি দেখাব?

দ্বঃখীরাম। তার চেয়ে খানিকটা আফিং তু'তের জলে গ্রলে হরতেল মিশিয়ে খান-না কেন? বৈদ্যনাথ। রাম রাম! তবে কী করা যায় মশায়!

দ্বঃখীরাম। কিছু করবার নেই, কোনো উপায় নেই এ আপনাকে নিশ্চিত বলছি।

বৈদ্যনাথ। মশায়, আমি রোগা মানুষ, আমাকে এরকম ভয় দেখানো উচিত হয় না।

দ্বঃখীরাম। ভয় কিসের মশায় ? এ-সংসারে তো কেবলই দ্বঃখ কণ্ট বিসদ। চতুদিকি অন্ধকার। বিষাদের মেঘে আচ্ছন্ন। হা-হত্বতাশ ছাড়া আর কিছ্ব শোনা যায় না। এখানে আমরা বিষধর সর্পের গতে বাস করছি। এখেন থেকে বিদায় হওয়াই ভালো।

#### নিশ্বাস

বৈদ্যনাথ। দেখুন, ডাক্তার আমাকে সর্বাদা আমোদ-আহমাদ নিয়ে প্রফর্ক্স থাকতে বলেছে। আপনার ঐ মুখ দেখেই আমার ব্যামো যেন হুহু করে বেড়ে উঠছে। আমাকে দেখে আপনার ভ্রাত্শোক জন্মেছিল, কিন্তু আপনার ঐ অন্ধকার দাড়ি ঝাড়া দিলেই দেড় ডজন পর্বশোক ঝরে পড়ে। আপনি একটা ভালো কথা তুল্বন। এটা কোন্ স্টেশন মশায়?

দ্বঃখীরাম। এটা মধ্যপুরে। এখেনে এ বংসর যেরকম ওলাউঠো হয়েছে সে আর বলবার নয়। বৈদ্যনাথ। (বাসত হইয়া) ওলাউঠো! বলেন কী! এখেনে গাডি কতক্ষণ থাকে?

দঃখীরাম। আধ ঘণ্টা। এখেনে পাঁচ মিনিট থাকাও উচিত না।

বৈদ্যনাথ। (শ্রইয়া পড়িয়া) কী সর্বনাশ!

দ্বঃখীরাম। তম করা বড়ো খারাপ। তম ধরলে তাকে ওলাউঠো আগে ধরে। লার-সাহেবের বইরে লেখা আছে—

বৈদ্যনাথ। আপনি আমাকে ছাড়লে আমার ভয়ও ছাড়ে। আপনি আমার হাড়ে হাড়ে কাঁপন্নি ধরিয়েছেন। আপনি ডাক্তার ডাকুন— আমার কেমন করছে।

দুঃখীরাম। ডাক্তার কোথায়?

বৈদ্যনাথ। তবে স্টেশনমাস্টারকে ডাকুন।

দ্বঃখীরাম। গাড়ি যে ছাড়ে-ছাড়ে।

বৈদ্যনাথ। তবে গার্ড কে ডাকুন।

দ্বঃখীরাম। গার্ড আপনার কী করতে পারবে?

#### দীর্ঘ নিশ্বাস

বৈদ্যনাথ। তবে হরিকে ডাকুন। আমার হয়ে এল।

#### ম্ছা

দ্বংখীরামের উপর্যাপার স্দীর্ঘা নিশ্বাসপতন ও গান— 'মনে করো শেষের সে দিন ভয়ংকর।'

পোষ ১২৯২

# খ্যাতির বিড়ম্বনা

### প্রথম দৃশ্য

উকিল দ্কড়ি দত্ত চেয়ারে আসীন

ভয়ে ভয়ে খাতা-হস্তে কার্ডালিচরণের প্রবেশ

দ্কড়। কী চাই?

কাঙালি। আজে, মশায় হচ্ছেন দেশহিতৈষী—

দ্বকড়ি। তা তো সকলেই জানে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী?

কাঙালি। আপনি সাধারণের হিতের জন্য প্রাণপণ—

দ্বকড়ি। ক'রে ওকালতি ব্যাবসা চালাচ্ছি তাও কারো অবিদিত নেই – কিন্তু তোমার বস্তব্যটা কী?

কাঙালি। আছে, বন্তব্য বেশি নেই।

দ্বাড়। তবে শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেলো-না।

কাঙালি। একট্ব বিবেচনা করে দেখলে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে 'গানাং পরতরং নহি'—

দ্বকড়ি। বাপ্ন, বিবেচনা এবং স্বীকার করবার প্রের্ব যে কথাটা বললে তার অর্থ জানা বিশেষ আবশ্যক। ওটা বাংলা করে বলো।

কাঙালি। আজ্ঞে, বাংলাটা ঠিক জানি নে। তবে মর্ম হচ্ছে এই, গান জিনিসটা শ্নেতে বড়ো ভালো লাগে।

দুকড়ি। সকলের ভালো লাগে না।

কাঙালি। গান যার ভালো না লাগে সে হচ্ছে—

দুকড়ি। উকিল শ্রীযুক্ত দুকড়ি দত্ত।

কাঙালি। আজে, অমন কথা বলবেন না।

দ্বকড়ি। তবে কি মিথ্যে কথা বলব?

কাঙালি। আর্যাবতে ভরত মুনি হচ্ছেন গানের প্রথম—

দ্বকড়ি। ভরত ম্বনির নামে যদি কোনো মকদ্দমা থাকে তো বলো, নইলে বক্তৃতা বন্ধ করো।

কাঙালি। অনেক কথা বলবার ছিল—

দ্বকজ়। কিন্তু অনেক কথা শোনবার সময় নেই।

কার্ডালি। তবে সংক্ষেপে বলি। এই মহানগরীতে গানোল্লতিবিধায়িনী-নাম্নী এক সভা স্থাপন করা গেছে, তাতে মহাশয়কে—

দ্বকজ়। বক্তৃতা দিতে হবে?

কাণ্ডালি। আজ্ঞে না।

দ্বকাড়। সভাপতি হতে হবে?

কাঙালি। আছে না।

দ্বর্কাড়। তবে কী করতে হবে বলো। গান গাওয়া এবং গান শোনা, এ দ্বটোর কোনোটা আমার দ্বারা কখনো হয় নি এবং হবেও না— তা আমি আগে থাকতে বলে রাখছি।

কাঙালি। মশায়কে ও-দ্বটোর কোনোটাই করতে হবে না। (খাতা অগ্রসর করিয়া) কেবল কিণ্ডিৎ চাঁদা—

দ্বকজি। (ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া) চাঁদা! আ সর্বনাশ! তুমি তো সহজ লোক নও হে! ভালো-মান্বটির মতো মুখ কাঁচুমাচু করে এসেছ—আমি বলি, বুঝি কী মকদ্মার ফাসাদে পড়েছ। তোমার চাঁদার খাতা নিয়ে বেরোও এখনি, নইলে ট্রেস্পাসের দাবি দিয়ে প্র্লিস-কেস আনব।

কাঙালি। চাইল্ম চাঁদা, পেল্ম অর্ধ চন্দ্র! (স্বগত) কিন্তু তোমাকে জন্দ করব।

# দ্বিতীয় দৃশ্য

# দ্বৰ্কাড়বাব্ব কতকগ্বলি সংবাদপত্ৰ-হস্তে

দ্বকড়ি। এ তো বড়ো মজাই হল! কাঙালিচরণ বলে কে একজন লোক ইংরেজি বাংলা সমস্ত খবরের কাগজে লিখে পাঠিয়েছে যে আমি তাদের 'গানোন্নতিবিধায়িনী' সভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করেছি। দান চুলোয় যাক, গলাধাক্কা দিতে বাকি রেখেছি। মাঝের থেকে আমার খ্ব নাম রটে গেল—এতে আমার ব্যাবসার পক্ষে ভারি স্ববিধে। তাদেরও স্ববিধে, লোকে মনে করবে, যখন পাঁচ হাজার টাকা দান পেয়েছে তখন অবিশ্যি মস্ত সভা। পাঁচ জায়গা থেকে ভারী ভারী চাঁদা আদায় হবে। যা হোক, আমার অদৃষ্ট ভালো।

# কেরানিবাব্র প্রবেশ

কেরানি। মশায় তবে গানোম্রতিসভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করেছেন?

দর্কিড়। (মাথা চুলকাইয়া হাসিয়া) আ—ও একটা কথার কথা। শোন কেন! কে বললে দিয়েছি? মনে করো যদি দিয়েই থাকি, তা হয়েছে কী? এত গোলের আবশ্যক কী?

কেরানি। আহা, কী বিনয়! পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিয়ে গোপন করবার চেণ্টা, সাধারণ লোকের কাজ নয়।

#### ভূতোর প্রবেশ

ভূতা। নীচের ঘরে বিস্তর লোক জমা হয়েছে।

দ্কড়ি। (স্বগত) দেখেছ! একদিনেই আমার পসার বেড়ে গেছে। (সানন্দে) একে একে তাদের উপরে নিয়ে আয়—আর পান-তামাক দিয়ে যা।

#### প্রথম ব্যক্তির প্রবেশ

দ্বকড়ি। (চৌকি সরাইয়া) আস্ব্ন— বস্বা। মশায়, তামাক ইচ্ছে কর্ন। ওরে— পান দিয়ে যা। প্রথম। (স্বগত) আহা, কী অমায়িক প্রকৃতি! এ'র কাছে কামনাসিদ্ধি হবে না তো কার কাছে হবে!

দ্বকড়ি। মশায়ের কী অভিপ্রায়ে আগমন?

প্রথম। আপনার বদান্যতা দেশবিখ্যাত।

দ্বাড়। ও-সব গ্রেজবের কথা শোনেন কেন?

প্রথম। কী বিনয়! কেবল মশায়ের নামই শ্রুত ছিল্ম, আজ চক্ষ্কের্ণের বিবাদভঞ্জন হল। দুকড়ি। (স্বগত) এখন আসল কথাটা যে পাড়লে হয়। বিস্তর লোক বসে আছে। (প্রকাশো)

তা, মশায়ের কী আবশ্যক?

প্রথম। দেশের উন্নতি-উদ্দেশে হৃদয়ের—

দ্বকড়ি। আজ্ঞে, সে-সব কথা বলাই বাহ্বল্য—

প্রথম। তা ঠিক। মশায়ের মতো মহানুভব ব্যক্তি যাঁরা ভারতভূমির—

দ্বকড়ি। সমস্ত মানছি মশায়, অতএব ও অংশট্বকুও ছেড়ে দিন। তার পরে---

প্রথম। বিনয়ী লোকের স্বভাবই এই যে, নিজের গুণানুবাদ—

म्दर्कीषः। तरकः कत्र्न भभाग्न, आजल कथारो वल्न।

প্রথম। আসল কথা কী জানেন— দিনে দিনে আমাদের দেশ অধোর্গতি প্রাণ্ড হচ্ছে—

দ্বর্কাড়। সে কেবলমাত্র কথা সংক্ষেপ করতে না জানার দর্ন।

প্রথম। আমাদের স্বর্ণশস্যশালিনী প্র্ণাভূমি ভারতবর্ষ দারিদ্রোর অন্ধক্পে—

দ্বর্কাড়। (সকাতরে মাথায় হাত দিয়া বাসিয়া) বলে যান।

প্রথম। দারিদ্রোর অন্ধক্পে দিনে দিনে নিমঙ্জমানা—

দ্বকড়ি। (কাতর স্বরে) মশায়, ব্রুবতে পারছি নে।

প্রথম। তবে আপনাকে প্রকৃত ব্যাপারটা বলি—

দ্বর্কাড়। (সানন্দে সাগ্রহে) সেই ভালো।

প্রথম। ইংরেজেরা লঠে করছে।

দ্বাড়। এ তো বেশ কথা। প্রমাণ সংগ্রহ কর্ন, ম্যাজিস্টেটের কোর্টে নালিশ র্জ্ব করি।

প্রথম। ম্যাজিস্টেটও লুঠছে।

দ্বিড়। তবে ডিস্ট্রিক্ জজের আদালত—

প্রথম। ডিস্ট্রিক্ জজ তো ডাকাত।

দ্বর্কাড়। (অবাকভাবে) আপনার কথা আমি কিছ্ব ব্রুতে পারছি নে।

প্রথম। আমি বলছি, দেশের টাকা বিদেশে চালান যাচ্ছে।

দুকড়ি। দুঃখের বিষয়।

প্রথম। তাই একটা সভা—

দ্বৰ্কাড়। (সচকিত) সভা!

প্রথম। এই দেখুন-না খাতা।

দুকড়ি। (বিস্ফারিতনেত্রে) খাতা!

প্রথম। কিণ্ডিৎ চাঁদা--

দ্কাড়। (চৌকি হইতে লাফাইয়া উঠিয়া) চাঁদা! বেরোও— বেরোও— বেরোও—

তাড়াতাড়ি চৌকি-উল্টায়ন, কালি-ফেলন, প্রথম ব্যক্তির বেগে প্রস্থানোদাম, পতন, উত্থান, গোলমাল

#### দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ

দ্বৰ্কড়। কী চাই?

দ্বিতীয়। মহাশয়ের দেশবিখ্যাত বদান্যতা—

দ্বৰ্কড়। ও-সব হয়ে গেছে— হয়ে গেছে— নতুন কিছব থাকে তো বলান।

দ্বিতীয়। আপনার দেশহিতৈষিতা--

দুকড়ি। আ মোলো—এও যে সেই কথাটাই বলে!

দ্বিতীয়। স্বদেশের সদন্যুষ্ঠানে আপনার সদন্ত্রাগ --

দ্কাড়। এ তো বিষম দায় দেখি। আসল কথাটা খুলে বল্ন।

দ্বিতীয়। একটা **সভা**—

দুকড়ি। আবার সভা!

দিবতীয়। এই দেখুন-না খাতা!

দুকড়ি। খাতা! কিসের খাতা!

দ্বিতীয়। চাঁদা আদায়—

দ্বকড়ি। চাঁদা! (হাত ধরিয়া টানিয়া) ওঠো, ওঠো, বেরোও, বেরোও— প্রাণের মায়া থাকে তো—

[ দিবর্ত্তি না করিয়া চাঁদাওয়ালার প্রস্থান

# তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ

দ্বকড়ি। দেখো বাপ্র, আমার দেশহিতৈষিতা বদান্যতা বিনয় এ-সমস্ত শেষ হয়ে গেছে—
তার পর থেকে আরম্ভ করো।

তৃতীয়। আপনার সার্বভৌমিকতা— সার্বজনীনতা— উদারতা—

দ্বকড়ি। তব্ব ভালো। এ কিছ্ব নতুন ঠেকছে বটে। কিল্পু মশায়, ওগ্বলোও থাক্— ভাষায় কথা আরুল্ভ কর্ন।

তৃতীয়। আমাদের একটা লাইরেরি—

দুকড়। লাইরেরি? সভা নয় তো?

তৃতীয়। আ**জ্ঞে, সভা ন**য়।

দুক্তি। আ, বাঁচা গোল। লাইরেরি। অতি উত্তম। তার পরে বলে যান।

তৃতীয়। এই দেখ্ন-না প্রস্পেক্টস-

দুকড়ি। খাতা নেই তো?

তৃতীয়। আজ্ঞে না—খাতা নয়, ছাপানো কাগজ।

দ্কড়। আ!—তার পরে।

তৃতীয়। কিঞ্চিং চাঁদা।

দ্বকড়ি। (লাফাইয়া) চাঁদা! ওরে, আমার বাড়ি আজ ডাকাত পড়েছে রে! প্রিলসম্যান! প্রিলসম্যান!

[ তৃতীয় ব্যক্তির ঊধর্শবাসে পলায়ন

#### হরশংকরবাব্র প্রবেশ

দ্বকাড়। আরে, এসো এসো, হরশংকর এসো। সেই কালেজে একসঙ্গে পড়া— তার পরে তো আর দেখা হয় নি— তোমাকে দেখে কী যে আনন্দ হল সে আর কী বলব।

হরশংকর। তোমার সঙ্গে স্থদ্ঃখের অনেক কথা আছে ভাই—সে-সব কথা পরে হবে, আগে একটা কাজের কথা বলে নিই।

দ্বকড়ি। (প্রলকিত হইয়া) কাজের কথা অনেকক্ষণ শ্বনি নি ভাই – বলো, শ্বনে কান

#### শালের মধ্য হইতে হরশংকরের খাতা বাহির-করণ

ও কী ও, খাতা বেরোয় যে!

হরশংকর। আমাদের পাড়ার ছেলেরা মিলে একটা সভা--

দুকড়ি। (চমকিত হইয়া) সভা!

হরশংকর। সভাই বটে। তা কিছু চাঁদার জন্যে—

দ্বকাড়। চাঁদা! দেখো, তোমার সংখ্য আমার বহ্বকালের প্রণয়, কিন্তু ঐ কথাটা যদি আমার সামনে উচ্চারণ কর তা হলে চিরকালের মতো চটাচটি হবে তা বলে রাখছি।

হরশংকর। বটে! তুমি কোথাকার খড়গেছের 'গানোহ্নতি'-সভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করতে পার, আর বন্ধ্র অন্বাধে পাঁচ টাকা সই করতে পার না! কোন্ পাষণ্ড নরাধম এখেনে আর পদার্পণ করে।

সেবেগে প্রস্থান।

#### খাতা-হম্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ

দ্বকড়ি। খাতা? আবার খাতা? পালাও পালাও! খাতাবাহক। (ভীত হইয়া) আমি নন্দলালবাব্র— দ্বকড়ি। নন্দলাল ফন্দলাল ব্বিঝ নে, পালাও এখনই। খাতাবাহক। আজে, সেই টাকাটা। দ্বকড়ি। আমি টাকা দিতে পারব না। বেরোও বেরোও।

খাতাবাহকের পলায়ন

কেরানি। মশায়, করলেন কী? নন্দলালবাব্র কাছ থেকে আপনার পাওনার টাকাটা নিয়ে এসেছে। ও টাকাটা আদায় না হলে আজ যে চলবে না।

দ্বৰ্কাড়। কী সৰ্বনাশ! ওকে ডাকো ডাকো।

কেরানির প্রম্থান ও কিয়ৎক্ষণ পরে প্রবেশ

কেরানি। সে চলে গেছে, তাকে পাওয়া গেল না।

দুকড়ি। বিষম দায় দেখছি।

### তম্ব্রা-হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ

দ্কড়। কী চাও?

তম্ব্রা। আপনার মতো এমন রসজ্ঞ কে আছে। গানের উন্নতির জন্য আপনি কী না করছেন। আপনাকে গান শোনাব।

> তংক্ষণাৎ তম্ব্রা ছাড়িয়া গান ইমনকল্যাণ

জয় জয় দ্ব্কড়ি দত্ত, ভূবনে অনুপম মহত্ব— ইত্যাদি—

দ্বকড়ি। আরে, কী সর্বনাশ ! থাম্ থাম্ !

তম্ব্রা-হম্তে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ

দ্বিতীয়। ও গানের কী জানে মশায়? আমার গান শ্নুন্ন— দ্বকড়ি দত্ত তুমি ধন্য, তব মহিমা কে জানিবে অন্য—

প্রথম। জয়-অ-জ-অ-অ-য়-অ-অ--দ্বিতীয়। দ্ব-উ-উ-উ-উ কড়ি-ই-ই--প্রথম। দ্বক-অ-অ-অ-

দ্বকড়ি। (কানে আঙ্বল দিয়া) আরে গেল্বম, আরে গেল্বম!

বাঁয়া-তবলা লইয়া বাদকের প্রবেশ

বাদক। মশায়, সংগত নেই গান! সে কি হয়!

বাদ্য আরুম্ভ

দ্বিতীয় বাদকের প্রবেশ

দ্বিতীয় বাদক। ও বেটা সংগতের কী জানে! ও তো বাঁয়া ধরতেই জানে না। প্রথম গায়ক। তুই বেটা থাম্। দ্বিতীয়। তুই থাম্-না। প্রথম। তুই গানের কী জানিস! দ্বিতীয়। তুই কী জানিস?

উভয়ে মিলিয়া ওড়ব খাড়ব প্রণব নাদ উদারা তারা লইয়া তর্ক। অবশেষে তম্ব্রায় তম্ব্রায় লড়াই দ্বই বাদকের মৃ,থে মৃ,থে বোল-কাটাকাটি 'প্রেকেটে দেধে ঘেনে গেধে ঘেনে'। অবশেষে তবলায় তবলায় যুন্ধ

**परल परल गायक वापक ७ थाठा-२८०० हाँमा७यालात अरवण** 

প্রথম। মশায়, গান-

শ্বিতীয়। **মশা**য়, **চাঁ**দা—

তৃতীয়। মশায়, সভা—

চতুর্থ। আপনার বদান্যতা—

পঞ্চম। ইমনকল্যাণের খেয়াল—

ষষ্ঠ। দেশের মঙ্গল—

সংতম। সার মিঞার টপ্পা-

অন্টম। আরে, তুই থাম্-না বাপ্র-

नवम। आमात कथाणे वत्न निर्दे, এकरें थाम्-ना छाटे।

সকলে মিলিয়া দ্বতিভ্র চাদর ধরিয়া টানাটানি, 'শ্নেন্ন মশাই, আমার কথা শ্নে্ন মশাই' ইত্যাদি

দর্কাড়। (সকাতরে কেরানির প্রতি) আমি মামার বাড়ি চলল্ম। কিছ্বকাল সেখানে গিয়ে থাকব। কাউকে আমার ঠিকানা বোলো না।

[ প্রস্থান

গ্রমধ্যে সমসত দিন গায়ক-বাদকের কুর্ক্লেচয**়ুখ** বিবাদ মিটাইতে গিয়া সন্ধ্যাকালে আহত হইয়া কের্নানর পতন

মাঘ ১২৯২

# আর্য ও অনার্য

অদৈবতচরণ চট্টোপাধ্যায় ও চিন্তামণি কুন্ডু

অশ্বৈত। তুমি কে?

চিল্তামণি। আমি আর্য, আমি হিল্দু।

অন্বৈত। নাম কী?

চিন্তামণ। খ্রীচিন্তামণি কুন্ডু।

অন্বৈত। কী অভিপ্রায় ?

চিন্তামণি। মহাশয়ের কাগজে আমি লিখব।

অশ্বৈত। কী লিখবেন?

চিন্তামণ। আমি আর্য- আর্যধর্ম সম্বন্ধে লিখব।

অশৈবত। আর্য জিনিসটা কী মশায়?

চিন্তামণি। (বিস্মিত হইরা) আজে, আর্য কাকে বলে জানেন না? আমি আর্য, আমার বাবা শ্রীনকুড় কুন্ডু আর্য, তাঁর বাবা নফর কুন্ডু আর্য, তাঁর বাবা—

অশ্বৈত। বুর্ঝোছ! আপনাদের ধর্মটা কী?

চিন্তামণি। বলা ভারি শক্ত। সংক্ষেপে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, যা অনার্যদের ধর্ম তা আর্যদের ধর্ম নয়।

অন্বৈত। অনার্য আবার কারা?

চিন্তামণি। যারা আর্য নয় তারাই অনার্য। আমি অনার্য নই, আমার বাবা শ্রীনকৃড় কুন্ডু অনার্য নয়, তাঁর বাবা নফর কুন্ডু অনার্য নয়, তাঁর বাবা —

অশৈবত। আর বলতে হবে না। অতএব যে-হেতুক শ্রীনকুড় কুণ্ডু আমার বাবা নন এবং 'নফর কুণ্ডুর সংগে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমিই হচ্ছি অনার্য।

চিন্তামণি। তা স্থির বলতে পারি নে।

অশ্বৈত। (ক্রন্থ হইরা) এ তোমার কিরকম কথা! দিথর বলতে পারি নে কি! নকুড় আমার বাবা নয় তুমি দিথর বলতে পার না? তুমি কোথাকার কী জাত, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিসের!

চিন্তামণি। জাতের কথা হচ্ছে না, বংশের কথা হচ্ছে। আপনিও তো ভুবনবিদিত আর্যবংশে জন্মগ্রহণ—

অদৈবত। তোমার বাবা নকুড় কুন্ডু যে বংশে জন্মেছে আমিও সেই বংশে জন্মেছি! চাষার ঘরে জন্মে তোমার এতবড়ো আম্পর্ধা!

চিন্তামণি। যে আজে, আপনি নাহায় আর্য না হলেন, আমি এবং আমার শ্রীবাবা আর্য! হায়! কোথায় আমাদের সেই পূর্বপূর্ব্যুষ্ণণ, কোথায় কশ্যুপ ভরন্বাজ ভগু- অদৈবত। এ ব্যক্তি বলে কী! কশ্যপ তো আমাদের পূর্বপূর্ব্ব, আমাদের কাশ্যপ গোতে জন্ম—তোমার পূর্বপূর্ব্ব কশ্যপ ভরদ্বাজ ভূগ্ব এ কিরকম কথা!

চিন্তামণি। আপনি এ-সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আপনার সংখ্য এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা হতেই পারে না। হায়! এ-সকল ইংরাজি শিক্ষার শোচনীয় ফল।

অশ্বৈত। ইংরিজি শিক্ষা আপনাতে কি ফলে নি?

চিন্তামণি। আজে, সে দোষ আমাকে দিতে পারবেন না, স্বাভাবিক আর্যরস্তের তেজে আমি অতি বাল্যকালেই ইস্কুল পালিয়েছিলমে।

অশ্বৈত। আসতে আজ্ঞে হোক। লেখা সমস্ত প্রস্তৃত?

হরিহর। এই দেখন-না।

চিন্তামণ। কী বিষয়ে লিখেছেন মশায়?

হরিহর। নানা বিষয়ে।

চিন্তামণি। আর্যদের সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন?

হরিহর। না।

চিন্তামণি। আর্যদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে—

হরিহর। য়ৢরোপীয়েরা আর্যজাতি এবং তাঁদের বিজ্ঞান—

চিন্তামণি। মুরোপীয়েরা অতি নিকৃষ্ট জাতি এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের প্রেপ্রব্ব আর্ষদের তুলনায় তারা নিতান্ত মুর্খ— আমি প্রমাণ করে দেব। এখনো আর্যবিংশীয়েরা তেল মাখবার প্রে অশ্বত্থামাকে সমরণ করে ভূমিতে তিন বার তৈল নিক্ষেপ করেন। কেন করেন আপনি জানেন?

হরিহর। না।

চিন্তামণি। আপনি?

অদৈবত। না।

চিন্তামণি। আপনি জানেন?

প্রথম লেখক। না।

চিন্তামণি। না যদি জানেন তবে আপনারা বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথা কইতে যান কেন? হাই তোলবার সময় আর্যরা তুড়ি দেন কেন আপনারা কেউ জানেন?

সকলে। (সমস্বরে) আজ্ঞে, আমরা কেউ জানি নে।

চিন্তামণি। তবে? এই-যে আমাদের আর্য মেয়েরা বাতাস করতে করতে পাখা গায়ে লাগলে ভূমিতে একবার ঠেকায়, তার কারণ আপনারা কিছু জানেন?

সকলে। किছ, ना!

চিল্তামণি। এই দেখুন দেখি। এই-সকল বিষয় কিছ্মাত্র আলোচনা না করেই, অনুসন্ধান না করেই. আপনারা বলেন য়ুরোপীয় বিজ্ঞান শ্রেণ্ঠ। অথচ আর্যরা হাঁচে কেন, হাই তোলে কেন, তেল মাথে কেন, এ আপনারা কিছু জানেন না।

হরিহর। আছো মশায়, আপনিই বলনে। তেল মাখবার প্রের্ব ভূমিতে তৈল নিক্ষেপ করবার কারণ কী?

চিল্তামণি। ম্যাণ্নেটিজ্ম্! আর কিছ্ব নয়। ইংরাজিতে যাকে বলে ম্যাণ্নেটিজ্ম্।

হরিহর। (সবিষ্ময়ে) আপনি ম্যাগ্নেটিজ্ম্ সম্বন্ধে ইংরাজি বিজ্ঞানশাস্ত কিছ্ পড়েছেন? চিন্তামণি। কিছ্ না। দরকার নেই। বিজ্ঞান শিক্ষা কিংবা কোনো শিক্ষার জন্য ইংরিজি পড়বার কিছ্ প্রয়োজন নেই। আমাদের আর্যেরা কী বলেন? প্রাণশক্তি কারণশক্তি এবং ধারণশক্তি এই তিন শক্তি আছে, তার উপরে তৈলের সারণশক্তি যোগ হয়ে ঠিক স্নানের অব্যবহিত পূর্বেই

আমাদের শরীরের মধ্যে ভৌতিক বারণশক্তির উত্তেজনা হয়— এই তো ম্যাগ্নেটিজ্ম্। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজেরা স্নানের পরে যে গায়ে তোয়ালে ঘষে, তার কত হাজার বংসর আগে আমাদের আর্ঘদের মধ্যে গামছা দিয়ে গাত্রমাজনপ্রথা প্রচলিত ছিল ভেবে দেখুন দেখি।

লেখকগণ। (সবিস্ময়ে) আশ্চর্য! ধন্য! আর্যদের কী বিজ্ঞানপারদর্শিতা! আর্য কুণ্ডুমশায়ের কী গবেষণা!

হরিহর। ভালো ম্থের হাতেই আজ পড়া গিয়েছে। কিন্তু একে চটিয়ে কাজ নেই। নানা কাগজে লিথে থাকে। শ্বনেছি নাকি এই আর্য কুন্ডু ভদ্রলোকদের বন্ড গাল দিতে পারে। সেইজনোই বিখ্যাত।

চিন্তার্মণি। ঐ দেখ্ন--- ঐ আর্য ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে যে ফর্ল তুলছে, কেন তুলছে বল্বন দেখি।

অদৈবত। প্জার সময় দেবতাকে দেবে বলে।

চিন্তামণি। ছি, ছি, আপনারা কিছ্নই গভীর তলিয়ে দেখেন না। সকালে ফ্ল তুলতে যখন খবিরা অনুমতি করেছেন তখন স্পণ্টই প্রমাণ হচ্ছে যে, বাভাসে অক্সিজেন বাষ্প যে আছে এ তাঁরা জানতেন। তা যখন জানা ছিল, তখন অবশ্য অন্যান্য বাঙ্পের কথাও তাঁরা জানতেন সন্দেহ নেই। এইরকম একে একে অতি স্পণ্ট করে প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে, আধুনিক য়্বরোপীয় রসায়নশাস্তের কিছ্নই তাঁদের অগোচর ছিল না। হাই তোলবার সময় তুড়ি দেওয়া কেন? সেও ম্যাণ্নেটিজ্ম্। উন্তানবায়্র সংগ্ আধানশন্তির যোগ হয়ে যখন ভৌতিক বলে পরিচালিত নিধানশন্তি স্বশন্তির প্রভাবে প্রাণ কারণ এবং ধারণ এই তিনটেকে অতিক্রম করতে থাকে তখন সত্ত্ব রজ এবং তম এই তিনেরই ব্যতিক্রমদশা ঘটে। এমন সময়ে মধ্যমা এবং ব্লধাণ্যুক্তের ঘর্ষণজনিত বায়ব তাপের কারণভূত স্নায়ব তাপ সৌর তাপের সংগ্ নিলিত হয়ে জীবদেহের ভৌতিক তাপের আতান্তিক প্রলয়দশা ঘটতে দেয় না। একে বিজ্ঞান বলে না তো কাকে বিজ্ঞান বলে? অথচ আমাদের আর্থ ঋষিগণ ডার্ম্বিনের কোনো গ্রণ্থই পড়েন নি!

লেথকগণ। আশ্চর্য! ধনা! ধন্য আর্যমহিমা! আমরা এতদিন এ-সকল কথার কিছ্রই ব্রঝতুম না!

হরিহর। (স্বগত) এবং আজও কিছ্ব ব্রুঝতে পার্রাছ নে!

চিন্তামণি। মাটিতে পাথা ঠোকার বিষয়ে যদি জিজ্ঞাসা করেন তো সেও ম্যাগ্নেটিজ্ম্! সম্প্রসারণ এবং নিঃসারণ, বিপ্রকর্ষণ এবং নিক্ষণ এই কটা ভোতিক ক্রিয়ার যোগে—

অশৈবত। রক্ষা কর্ন মশায়, আমার মাথা ঘ্রছে। পাখা ঠোকার বিষয়ে আপনি আমার কাগজে লিখবেন এখন! আপনি অনেক বকেছেন, আপনাকে একটা পান আনিয়ে দিই।

চিন্তামণি। আজ্ঞে না, আপনার এখেনে আমি পান খেতে পারি নে। আপনি আর্যক্তিয়াকলাপ অন্সরণ করেন না— যে আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদের আর্যনাড়ীতে কুলক্তমাগত প্রবাহিত হয়ে আসছে সেই শক্তি—

অদৈবত। মশায়, থাক্ মশায়, আপনাকে পান দেব না, আপনি পান নেই খেলেন। অনুমতি করেন তো বরণ তামাক আনিয়ে দিচ্ছি।

চিন্তামণি। তামাক! কী সর্বনাশ! সে আরো খারাপ! উৎকৃষ্ট জাতি নিকৃষ্ট জাতির হ্বুকোয় তামাক খায় না কেন? এক জাতি আর-এক জাতির স্পৃষ্ট অল্ল খায় না কেন? আগে আর্য অনার্যের ছায়া মাড়াতেন না কেন? তার মধ্যে কি বিজ্ঞান নেই? অবশ্য আছে। আপনাকে ব্বিধয়ে দিচ্ছি। সেও ম্যাগ্নেটিজ্ম্। উত্তম মধ্যম এবং অধ্য এই তিনপ্রকার দেহজ বিকিরণশক্তি—

অশৈবত। থামন থামন— তামাক দেব না মশায়, কাজ নেই আপনার তামাক খেয়ে। পানও থাক্, তামাকও থাক্— যাতে আপনার স্মৃবিধে হয়, যাতে আপনার দেহজ বিকিরণশন্তি রক্ষা হয়, তাই কর্ন।

লেখকগণ। ধিক্ অন্দৈবতবাব্ব, আপনি আর্যশ্রেষ্ঠ কুণ্ডুমশায়ের জ্ঞানগর্ভ কথা শ্বনতে দিলেন না!

প্রথম লেখক। (দ্বিতীয়ের প্রতি) কুন্ডুমশায়ের কী অসাধারণ যুক্তিশক্তি ও জ্ঞান। কিন্তু কিছু কি বুঝতে পারলে ভাই?

শ্বিতীয় লেখক। না ভাই, বোঝা গেল না। ভালো করে জিজ্ঞাসা করা যাক্-না। আচ্ছা মশায়, আপনি ধারণ কারণ প্রভৃতি যে-সকল শক্তির উল্লেখ করলেন, সেগুলো কী?

চিন্তামণি। সেগ্নলো আর কিছ্ম নয়—ইংরেজিতে যাকে বলে ফোর্স, যাকে বলে ন্যাগ্রেটিজ্ম।

লেখকগণ। (সমস্বরে) ওঃ, বুর্ঝেছ।

হরিহর। আজে, আমি এখনো কিছু ব্রুবতে পারছি নে।

লেখকগণ। (বিরক্ত হইয়া) ব্রুবতে পারছেন না! মাাগ্নেটিজ্ম্—ফোর্স—সোজা কথা। ম্যাগ্নেটিজ্ম্তো জানেন? ফোর্স তো জানেন? এও তাই আর-কি। আর্যদের অসাধারণ বিজ্ঞানচর্চা!

প্রথম লেখক। এ-সকল স্পত্ট ব্রুতে গেলে নানা শাস্ত্র জানা আবশ্যক। মশায়ের বোধ করি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয়েছে?

চিন্তামণি। না, শাস্ত্রটা এখনো পড়া হয় নি। আমি, আমার বাবা এবং নফর কুন্ডু আর্য— এইজন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন আমি বাহাল্য বিবেচনা করেছি।

দ্বিতীয় লেখক। তা বটে, কিন্তু বিজ্ঞানটা আপনি অবিশাি ভালাে করেই পড়েছেন।

চিন্তামণি। আজে না, আমি চিন্তাশন্তির প্রভাবে আমাদের আর্যজাতির হাঁচি কাশি তুড়ি আঙ্বল-মটকানো প্রভৃতি আচার-ব্যবহারের নানাবিধ স্ক্রের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকল আয়ত্ত করেছি। আমার বিজ্ঞান পড়া আবশ্যক হয় নি। আপনারা শ্বনে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আর্য-শাস্তের দিবি নিয়ে আমি শপথ করতে পারি, আমি আর্থশাস্ত কিংবা বিজ্ঞান কিছুই পড়ি নি। আমার সমস্ত বিদ্যা স্বাধীনচিন্তাপ্রসূতে।

হরিহর। আজে, শথথ করবার আবশ্যক নেই পড়াশ্বনো আছে, এর্প অপবাদ আপনাকে কেউ দেবে না।

इद्धर हर्क

# একান্নবতী

# দোলতচন্দ্র ও কানাই

দৌলত। হাদয় যখন ভাবে উদ্দীপত হয়ে ওঠে তখন কোম্পানির দমকল এলেও থামাতে পারে না। একালবতী পরিবার -প্রথা সম্বন্ধে সভায় দাঁড়িয়ে অনর্গল বলতে লাগলয়ম, সভাপতি ঘর্মিয়ে পড়াতে নিষেধ করবার কেউ রইল না। শেষকালে দ্বজন ছোকরা এসে দ্বই হাত ধরে আমাকে টেনে বসিয়ে দিলে। সেদিন এত উৎসাহ হয়েছিল!

কানাই। বটে, তা হবার কথাই তো। তা, আপনি কী বর্লোছলেন?

দৌলত। আমি বলেছিলেম, প্বার্থত্যাগের একমাত্র উপায় একাল্লবতী পরিবার। যেখানে পরের অর্থেই জীবননির্বাহ হয় সেখানে প্বার্থের কোনো প্রয়োজনই হয় না। খবরের কাগজে আমার বঞ্চা খ্ব রটে গেছে— তারা সকলেই বলছে, দ্বঃখের বিষয় দৌলতবাব্র পরিবার কেউ নেই, তিনি একলা।

#### জয়নারায়ণের প্রবেশ

জয়নারায়ণ। জয় হোক বাবা! আমি তোমার পিসে।

দৌলত। সে কী মশায়, আমার তো পিসি নেই।

জয়নারায়ণ। না, তাঁর কাল হয়েছে বটে।

দৌলত। পিসি কোনোকালেই যে ছিলেন না।

জয়নারায়ণ। (ঈষং হাসিয়া) সে কী করে হয় বাবা! আমি তা হলে তোমার পিসে হল্ম কী করে! (কানাইয়ের প্রতি) কী বলেন মশায়!

কানাই। তা তো বটেই।

দৌলত। যে আজে, তা আপনার কী অভিপ্রায়ে আগমন?

জয়নারায়ণ। অভিপ্রায় তেমন বিশেষ কিছ্ব নয়। শ্বনল্ব আমরা প্থক হয়ে আছি বলে খবরের কাগজে নিন্দে করছে, তাই একগ্র বাস করতে এসেছি।

দৌলত। আপনার সম্পত্তি কিছু আছে?

জয়নারায়ণ। কিছু নেই, কোনো বালাই নেই, কোনো উৎপাত নেই। কেবল এক খ্রুড়ডুতো ভাই আছে— তা, সেও এল বলে।

দৌলত। তা বটে। তাঁর কিছু আছে?

জয়নারায়ণ। কিছ্ না, কোনো ঝঞ্জাট না। কেবল দুই স্ত্রী ও চারটি শিশ্বসন্তান: তারাও এল বলে। এতক্ষণ এসে পড়ত: যাত্রা করবার বেলা দুই স্ত্রীতে চুলোচুলি বেধে গেছে, তাই যা দেরি। দৌলত। কানাই, কী করা যায়!

জয়নারায়ণ। তোমাকে কিছুই করতে হবে না— তারা আপনারাই আসবে, ভাবনা কী দৌলত! অত অল্পে কাতর হোয়ো না। তারা আজ সন্ধ্যার মধ্যেই এসে পেণছবে।

রামচরণের প্রবেশ ও ভূমিষ্ঠ হইয়া দৌলতকে প্রণাম

तामध्रतमः। भाषा, टाभात वङ्गाय वर्ष्ट्र लण्डा पिरसरहः।

দৌলত। কে হে বাপ্র, কে তুমি?

রামচরণ। আজে, আপনারই ভাগ্নে রামচরণ। ইস্টিশনে লোক পাঠিয়ে দিন— সেখেনে একটি প্র্টুলি আর ব্যুড়ি মাকে রেখে এসেছি। •

দোলত। এখানে কী করতে আসা?

রামচরণ। বাস করতে।

দৌলত। আর কোথাও বাসস্থান নেই?

রামচরণ। একরকম আছে বটে, কিন্তু সেখানে স্বার্থ ত্যাগ শিক্ষা হয় না।

দৌলত। (ভীতভাবে) কানাই!

কানাই। আপনার উপদেশ উনি যেরকম দ্ঢ়ভাবে গ্রহণ করেছেন ওঁকে বোধ হয় নড়ানো শক্ত হবে।

### নিতাইয়ের প্রবেশ

নিতাই। দাদা, চাকরি ছেড়ে এল্ম, নইলে তোমার যে নিন্দে হয়। কে আছিস রে! ঝট্ করে দুটো ডাব পেড়ে নিয়ে আয় তো। বড়ো পিপাসা লেগেছে।

#### নদেরচাঁদের প্রবেশ

নদেরচাঁদ। এই লও খ্ডো, আমার সমসত স্বার্থ বিসর্জন দিতে এসেছি। এই আমার ভাঙা বোক্নো, থেলো হ'কো আর এই বেড়ালছানাটি। এর মধ্যে ও দ্বটো পৈতৃক সম্পত্তি, বেড়ালছানা আমার স্বোপার্জিত। আর আমায় দোষ দিতে পারবে না, তোমার এখানেই আমি লেগে রইলুম।

#### দক্তির প্রবেশ

দৌলত। তুমি আমার কে হও বাপঃ?

দর্জি। আজ্ঞে আমি দর্জি, আপনার গায়ের মাপ নিতে এসেছি।

দৌলত। এখন যাও, টানাটানির সময়, এখন আমি কাপড় করাতে পারব না।

নদেরচাঁদ। খালফাজি, যাও কোথায়। আমার গায়ের মাপটা নেও। খ্রুড়োর গায়ে যেরকম ফ্লকাটা ছিটের জামা দেখছি অর্মান ছ-জোড়া হলেই আমার চলে যাবে। যাদ বেশ ভালো রকম করে তৈরি করে দিতে পার তো খ্রুড়ো তোমাকে খ্রুশ করে দেবেন, ব্রুঝেছ খালফাজি?

দৰ্জি। যে আজ্ঞে।

#### গায়ের মাপ-লওন

#### বালক-সমেত পরেশনাথের প্রবেশ

পরেশ। (দৌলতকে প্রণাম করিয়া বালকের প্রতি) তোর জ্যাঠামশায়কে প্রণাম কর্। দাদা, এই লও তোমার দ্রাতৃহপত্ত।

দোলত। আমার দ্রাতৃষ্পত্র!

পরেশ। যাকে চলিত বাংলায় বলে ভাইপো। দাদা যে একেবারে অবাক। দ্রাতৃ শব্দের ষষ্ঠীতে হয় দ্রাতৃঃ, তার উপরে পর্ব শব্দ যোগ করলেই হল দ্রাতৃৎপ্ত। স্বয়ং পার্ণিন বোপদেব রয়েছেন, অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কী? অতএব ইনি হলেন ভাইপো।

কানাই। আপনার ছেলোট কী করেন?

পরেশ। ওকে নিজেই পড়াচ্ছিল্ম। হুস্ব ই পর্যন্ত সেরে দীর্ঘ ঈতে এর্মান আটকা পড়ল যে ভাবল্ম, দোলদ্দা যথন আছেন তখন ছেলের লেখাপড়ার দরকার কী? যে বেটার হুস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান নেই তার পক্ষে বাবা জ্যাঠা দুই সমান। কেমন কিনা?

কানাই। সমান বৈকি।

পরেশ। দাদা বলেছেন, নিজের ক্ষ্মা হেয় জ্ঞান করে পরের ক্ষ্মানিকৃত্তির সূথ একমাত্র একারবতী পরিবারেই সম্ভব। শ্বনেই ঠাওরাল্ম্ম, এ স্ব্থ দাদা নিশ্চয়ই অনেক দিন পান নি। যদি বা পেয়ে থাকেন বিস্মৃত হয়েছেন। তাই নিতান্ত মমতাপরবশ হয়ে ছেলেটিকে এখানে নিয়ে এল্ম্ম। রাবণের চুলো যদি কোথাও জ্বলে সে এর পেটের মধ্যে।

#### নটবরের প্রবেশ

নটবর। (দৌলতের কান মলিয়া) কী রে শালা! শ্বনল্বম নাকি শালার শোকে সভায় দাঁড়িয়ে কে'দে ভাসিয়ে দিয়েছিস?

দৌলত। কে হে তুমি বেল্লিক! ভদ্রলোকের কানে হাত দাও।

নটবর। ভণ্নীপতির কান মলব না তো কি কান ভাড়া করে এনে মলব! কী বলেন মশায় ?

কানাই। কথ.টা তো ঠিক বটে।

দৌলত। কী বল হে কানাই! আমার দ্বীই নেই, তো আবার শালা কিসের?

নটবর। তোমারই যেন স্ব্রী নেই, তাই বলে আর কারো স্ত্রী নেই? একট্র ভেবে দেখো-না।

দৌলত। স্ত্রী তো অনেকেরই আছে, তা আর ভাবতে হবে কী!

নটবর। (হাসিয়া) তবে?

দৌলত। (সরোষে) তবে কী! তুমি আমার শালা কোন্ সম্পর্কে'?

নটবর। কেন, দাদার সম্পর্কে। দাদা আছেন তো! শালাই যেন ভাঁড়ালে, কিন্তু দাদা বেকব্ল গেলে তো চলবে না! দৌলত। আমি তো জানতেম নেই, কিল্তু আজ যেরকম দেখছি তাতে—

নটবর। থাক্, তা হলেই তো চুকে গেল। বেশি বকাবকিতে কাজ কী? ভদ্রলোক বসে আছেন, এব সামনে কে শালা আর কে শালা নয় তা নিয়ে তক্রার করা ভালো দেখায় না। (দৌলতের পশ্চাৎ হইতে তাকিয়া টানিয়া লইয়া) একট্ব জিরোনো যাক, এক ছিলিম তামাক ডাকো।

### ফলম্লিমিন্টাম লইয়া ভূতোর প্রবেশ

ভূতা। (দৌলতকে) আপনার জলখাবার।

দৌলত। (সরোমে) বেটা, তোকে এখানে কে খাবার আনতে বলেছে? বাড়ি-ভিতর নিয়ে যা!

পরেশ। বিলক্ষণ, তাতে দোষ হয়েছে কী! (ভৃতোর প্রতি) ওরে তুই দিয়ে যা, এ দিকে দিয়ে যা।

### থালা লইয়া আহার আরুভ

**ट्रालं प्रमार्थि ध**ितशा विध्यक्षिणक लहेशा प्राप्त स्वीरलाकित स्राप्त

প্রথমা। পোড়ারমুখো তোমার মরণ হয় না!

দৌলত। (শশব্যস্ত) এ°রা কে?

জন্তনারায়ণ। বাবা, বাসত হোয়ো না, আমার সেই খুড়তত ভাই এসে পেণচৈছেন।

প্রথমা। ও আবাগের বেটা ভূত!

দিবতীয়া। মার্ ঝাঁটা, মার্ ঝাঁটা!

দৌলত। ভাই কানাই!

কানাই। সহিষ্ণুতা শিক্ষার এমন উপায় আর কী আছে!

প্রথমা। মিন্সে বুড়োবয়েসে আক্রেল খুইয়ে বসেছ!

দ্বিতীয়া। ওগো, এত লোকের এত স্বামী মরছে, যমরাজ কি তোমাকেই ভুলেছে!

দৌলত। বাছারা একট্র ঠান্ডা হও।

উভরে। ঠাণ্ডা হব কিরে মিন্সে। তুই ঠাণ্ডা হ, তোর সাত প্রর্ষ ঠাণ্ডা হয়ে মর্ক।

দোলত। কানাই!

কানাই। গৃহ পূর্ণ হয়েছে--

দৌলত। গ্ৰহ প্ৰ' হয়েছে বলো--

কানাই। যাই হোক, আজ আর আমাকে প্রয়োজন নেই। আমি এই বেলা সরি।

প্রস্থান

দৌলত। (উচ্চস্বরে) কানাই, আমাকে একলা রেখে পালাও কোথায়!

সকলে মিলিয়া। (দৌলতকে চাপিয়া ধরিয়া) একলা কিসের! আমরা সবাই আছি, আমরা কেউ ন্দ্রব না।

দোলত। বল কী!

সকলে। হাঁ, তোমার গা ছংয়ে বলছি।

বৈশাখ ১২৯৪

# স্ক্র বিচার

### চণ্ডীচরণ ও কেব**ল**রাম

কেবলরাম। মশায়, ভালো আছেন?

চ ডীচরণ। 'ভালো আছেন' মানে কী?

কেবলরাম। অর্থাৎ স্কুম্থ আছেন?

চন্ডীচরণ। স্বাস্থ্য কাকে বলে?

কেবলরাম। আমি জিজ্ঞাসা করছিলেম, মশায়ের শরীর-গতিক-

চ্প্টাচরণ। তবে তাই বলো। আমার শরীর কেমন আছে জানতে চাও। তবে কেন জিজ্ঞাসা করছিলে আমি কেমন আছি? আমি কেমন আছি আর আমার শরীর কেমন আছে কি একই হল? আমি কে, আগে সেই বলো।

কেবলরাম। আজে, আপনি তো চণ্ডীচরণবাবু।

চ ডীচরণ। সে বিষয়ে গ্রুত্র তক উঠতে পারে।

কেবলরাম। তর্ক কেন উঠবে! আপনি বরণ্ড আপনার পিতাঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করবেন।

চণ্ডীচরণ। নাম জিনিসটা কী? নাম কাকে বলে?

কেবলরাম। (বহু চিন্তার পর) নাম হচ্ছে মানুষের পরিচয়ের--

চণ্ডীচরণ। নাম কি কেবল মান্বেরই আছে, অন্য প্রাণীর নেই?

কেবলরাম। ঠিক কথা। মান্ত্র এবং অন্যান্য প্রাণীর-

চ^ডীচরণ। কেবল মান্ত্র ও প্রাণী ছাড়া আর-কিছত্ত্র নাম নেই? তবে ব**দতু চেনার কী** উপায়?

কেবলরাম। ঠিক বটে। মান্ম, প্রাণী এবং বস্তু—

**৮**ন্ডবিরণ। শব্দ স্বাদ বর্ণ প্রভৃতি অবস্তুর কি নাম নেই?

কেবলরাম। তাও বটে। মান্য, প্রাণী, বস্তু এবং শব্দ, স্বাদ, বর্ণ প্রভৃতি অবস্তু—

ঢ^ডীচরণ। এবং—

কেবলরাম। আবার এবং!

চ ডীচরণ। এবং আমাদের মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির—

কেবলরাম। এবং আমাদের মনোবৃত্তি ও ফদয়বৃত্তির—

চণ্ডীচরণ। এবং অন্তর ও বাহিরের যাবতীয় পরিবর্তনের ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার—

কেবলরাম। যাবতীয় পরিবর্তনের এবং ভিন্ন ভিন্ন অব**স্থার**—

চণ্ডীচরণ। এবং--

কেবলরাম। (কাতরভাবে) এবং না বলে এইখানে একটা ইত্যাদি লাগানো যাক-না।

চণ্ডীচরণ। আচ্ছা বেশ। এখন সমস্তটা কী হল বলো তো। কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাক।

কেবলরাম। (মাথা চুলকাইরা) পরিষ্কার হবে কি না বলতে পারি নে, চেষ্টা করি। নাম হচ্ছে মান্ব্যের এবং অবস্তুর, না না— বস্তু এবং অবস্তুর, এবং বাহিরের ও অন্তরের যাবতীয় হৃদয়-বৃত্তির, না মনোবৃত্তির, না না— যাবতীয় ভিন্ন ভিন্ন কিংবা পরিবর্তন ও অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন যাবতীয়— এ তো মুশ্রকিল হল! কিছ্বতেই গ্রাছিয়ে উঠতে পারছি নে। এক কথায় নাম হচ্ছে মান্ব্যের এবং প্রাণীর এবং দুরে হোক গে, মান্ব্যের, প্রাণীর এবং ইত্যাদির পরিচয়ের উপায়।

চণ্ডীচরণ। এ সম্বন্ধে তর্ক আছে। পরিচয় কাকে বলে!

কেবলরাম। (জোড়হস্তে) আমি কাউকেই বলি নে। মশায়ই বল্ন।

চন্ডীচরণ। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের প্রভেদ অবগত হয়ে তাদের স্বতন্ত্র করে জানা। এই ঠিক তো!

কেবলরাম। এ ছাড়া আর তো কিছ; হতেই পারে না।

চ ডীচরণ। তা হলে তুমি অস্বীকার করছ না?

কেবলরাম। আজ্ঞে না।

চন্ডীচরণ। যদিই অস্বীকার কর তা হলে এ সম্বন্ধে গ্রুটিকতক তর্ক আছে।

কেবলরাম। না না, আমি কিছুমার অস্বীকার করছি নে।

চ্ডীচরণ। মনে কর, যদিই কর।

কেবলরাম। (ভীতভাবে) আজ্ঞে না, মনেও করতে পারি নে।

চণ্ডীচরণ। তুমি না কর, যদি আর কেউ করে।

কেবলরাম। কারো সাধ্য নেই যে করে। এতবড়ো দুঃসাহসিক কে আছে!

চন্ডীচরণ। আচ্ছা বেশ, এটা যেন স্বীকারই করলে; তার পরে, নামই যদি পরিচয়ের একমাত্র উপায় হবে তবে কি আমার চেহারা পরিচয়ের উপায় নয়? আর আমার অন্যান্য লক্ষণগুলো—

কেবলরাম। আজ সম্পূর্ণ ব্রেছে নাম কাকে বলে তার নামগন্ধও জানি নে, আপনিই বলে দিন।

চন্ডীচরণ। ভাষার শ্বারা স্বতন্ত্র পদার্থের স্বাতন্ত্র্য নির্দিষ্ট করবার একটি কৃত্রিম উপায়কে বলে নামকরণ— যদি অস্বীকার কর—

কেবলরাম। না, আমি অস্বীকার করি নে—

চণ্ডীচরণ। কেবল তকের অনুরোধেও যদি অস্বীকার কর—

কেবলরাম। তর্কের অন্বরোধে কেন, বাবার অন্বরোধেও অস্বীকার করতে পারি নে।

চণ্ডীচরণ। এর কোনো একটা অংশও যদি অস্বীকার কর।

কেবলরাম। একটি অক্ষরও অস্বীকার করতে পারি নে।

চ ডীচরণ। এই মনে করো, 'কৃত্রিম' কথাটা সম্বন্ধে নানা তর্ক উঠতে পারে।

কেবলরাম। ঠিক তার উল্টো, ঐ কথাতেই সকল তর্ক দূরে হয়ে যায়।

চণ্ডীচরণ। আচ্ছা, তাই যদি হল মীমাংসা করা যাক আমার নাম কী।

কেবলরাম। (হতাশভাবে) মীমাংসা আপনিই কর্ন, আমার থিদে পেয়েছে।

চ ডীচরণ। নাম আমার সহস্র আছে; কোন্টা তুমি শ্নতে চাও?

কেবলরাম। যেটা আপনি সবচেয়ে পছন্দ করেন।

চ^ডীচরণ। প্রথমে বিচার করতে হবে কিসের সংগে আমার প্রভেদ জানতে চাও— যদি পশ্র সংগে আমার প্রভেদ নির্দেশ করতে চাও∸

কেবলরাম। আজ্ঞে, তা চাই নে—

চ^ডীচরণ। তা হলে আমার নাম মান্য। যদি শ্বেত পীত পদার্থের সংখ্য আমার প্রভেদ জানতে চাও তবে আমার নাম—

क्वनताम। कात्ना।

চন্ডীচরণ। শামলা। যদি ছেলের সংশ্যে প্রভেদ জানতে চাও তবে আমার নাম—

क्विन्त्राम। व्र्ष्ण।

চ ভীচরণ। মধ্যবয়সী।

কেবলরাম। তবে চণ্ডীচরণ কার নাম মশায়?

চন্ডীচরণ। একটি মন্ধ্যের মধ্যে, একটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মন্ধ্য বিশেষের মধ্যে, একটি প্র্পরিণত মন্ধ্যের মধ্যে তার জন্মকাল হতে আজ পর্যন্ত যে-সকল পরিবর্তন অহরহ সংঘটিত হচ্ছে এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত হবার সম্ভাবনা আছে, সেই পরিবর্তন ও পরিবর্তন-সম্ভাবনার কেন্দ্র-স্থলে যে-একটি সজ্ঞান ঐক্য বিরাজ করছে, তাকেই একদল লোক অর্থাৎ সেই লোকদের সজ্ঞান ঐক্য চন্ডীচরণ নামে নির্দেশ করে।

কেবলরাম। সর্বনাশ! মশায় বেলা হল। অত্যন্ত ক্ষ্বান্ভব হয়েছে, আহারও প্রস্তুত, এবার তবে—

চন্ডীচরণ। (হাত চাপিয়া ধরিয়া) রোসো— আসল কথাটার কিছ,ই মীমাংসা হয় নি। সবে

আমরা তার ভূমিকা করেছি মাত্র। তুমি জিজ্ঞাসা করিছিলে আমি ভালো আছি কি না; এখন প্রশ্ন এই, তুমি কী জানতে চাও। আমার অন্তর্গত প্রাণী কেমন আছে জানতে চাও, না মন্ধ্য কেমন আছে জানতে চাও—

কেবলরাম। গোড়ায় কী জানতে চেয়েছিল্ম তা বলা ভারি শস্তু। কিন্তু আপনার সংগ্রে এতক্ষণ কথা কয়ে এখন অন্মান হচ্ছে আপনার সজ্ঞান ঐক্য কেমন আছেন এইটে জানাই অজ্ঞান আমার অভিপ্রায় ছিল।

চণ্ডীচরণ। অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলে।

কেবলরাম। তা হলে মাপ করবেন—অপরাধ করেছি, এখন অন্বতাপে এবং পেটের জ্বালায় দংধ হচ্ছি। আহারের পূর্বে এরকম প্রশ্ন আমি আর কখনো আপনাকে জিজ্ঞাসা করব না।

চন্ডীচরণ। (কর্ণপাত না করিয়া) আমি ভালো আছি কি না জিজ্ঞাসা করলে প্রথম দেখা আবশ্যক ভালোমন্দ কাকে বলে। তার পরে স্থির করতে হবে আমার সম্বন্ধে ভালোই বা কী আর মন্দই বা কী। তার পরে দেখতে হবে বর্তমানে যা ভালো তা—

কেবলরাম। মশায়, আপনার পায়ে ধরছি এখনকার মতো ছ্বটি দিন। বরং 'আপনি কেমন আছেন' এই অত্যন্ত কঠিন প্রশেনর উত্তর আপনি কবে দিতে পারবেন একটা দিন দ্বিথার করে দিন— আমি যে নিতান্ত বাসত হয়েছি তা নয়—নাহয় উত্তর পেতে কিছ্বদিন দেরিই হবে, নাহয় উত্তর নেই পাওয়া গেল। কিন্তু আজ আমার অপরাধ ক্ষমা কর্বন, ভবিষ্যতে আমি সতর্ক হব।

বৈশাখ ১২৯৩

# আশ্রমপীড়া

# প্রথম দুশ্য

#### নবকাণ্ড

নবকানত। ওঃ! প্রেমের রহস্য কে ভেদ করতে পারে! না জানি সে কিসের বন্ধন যাতে এক হৃদয়ের সঙ্গে আর-এক হৃদয় বাঁধা পড়ে! কী জ্যোৎস্নাপাশ, কী প্রভপসৌরভের ডোর, কী ম্কুলিভ মধ্মাসের মধ্র মলয়ানিলের বন্ধন!

#### নরোত্তমের প্রবেশ

নরোত্তম। কী সর্বনাশ! নবকান্তের হাতে পড়লে তো রক্ষা নেই! ধরলে বর্ঝি!

নবকান্ত। (নরোত্তমকে ধরিয়া) ভাই, প্রেমের কী মহান শক্তি!

নরোক্তম। খিদের শক্তি তার চেয়ে বেশি। আমি খেতে যাই, আমাকে ছাডো—

নবকান্ত। হৃদয়ের ক্ষ্বা—

নরোত্তম। হৃদয়ের নয়, উদরের। আমি খেয়ে আসি—

নবকান্ত। খাওয়ার কথা বলছি নে।

নরোত্তম। তুমি কেন বলবে, আমি বলছি। এক $\vec{b}_{i}$  রোসো, আমি—ঐ-যে আদ্যানাথবাব, আসছেন। ওঁকে ধরো, প্রেমের শক্তি বোঝবার লোক এমন আর পাবে না।

#### আদ্যানাথের প্রবেশ

নবকান্ত। (আদ্যানাথকে ধরিয়া) মশায়, প্রেমের কী মহান শক্তি!

আদ্যানাথ। মহান শক্তি কী বাপ্ব! মহতী শক্তি। কারণ, শক্তি শব্দ স্থালিজ্গ, তৎপূর্বে—

নবকাশ্ত। ভেবে দেখ্ন, প্রেমের সৈন্য নেই, সামন্ত নেই, অথচ প্রেম বিশ্ববিজয়ী। সে আপন জীবন্ত—

আদ্যানাথ। জীবন্ত হতেই পারে না।

নবকান্ত। আজ্ঞে হাঁ, সে আপনার জীবন্ত প্রভাবেই—

আদ্যানাথ। জীবিত বলো-না কেন, তা হলে ব্যাকরণ-

নবকান্ত। জীবন্ত প্রভাবে সর্বত্র আপনার পথ স্ক্রন-

আদ্যানাথ। সূজন নয়— সর্জন।

নবকান্ত। পথ সূজন করে নেয়। এই-যে সূর্যতারার্খাচত-

আদ্যানাথ। সর্জন, কেননা সূজ্ধা—

নবকান্ত। নীলাকাশ, এই-যে বিচিত্রপূম্পশোভিত-

আদ্যানাথ। সূজ্ ধাতুর উত্তর—

নবকান্ত। প্রভপকানন-

কেথাপকথন করিতে করিতে প্রস্থান

#### গণেশের প্রবেশ

গণেশ। লেখাটা তো শেষ করেছি, এখন শোনাই কাকে? খাতা হাতে যেখানেই যাই কাউকে দেখতে পাই নে। আজ কাউকে শোনাতেই হবে— সন্ধান দেখি গে।

# দ্বিতীয় দুশ্য

# হরিচরণ নবীনমাধব নরোত্তম

হরিচরণ। ওহে, এতদিন ছিলাম ভালো, কোনো আপদ ছিল না। এখন কী করা যায়! নবীন। তাই তো. কী করা যায়!

নরোত্তম। তাই তো হে, উপায় কী!

হরিচরণ। এতদিন আমাদের বাসায় আপদের মধ্যে নবকান্ত ছিল, তাকে সয়ে গিয়েছিল, এখন কোথা থেকে একটা লেখক এসেছে।

নরোত্তম। বাসায় লেখক থাকা কাজের কথা নয়।

নবীন। কাল জাতিভেদের উপর এক কবিতা লিখে শোনাতে এসেছিল।

হরিচরণ। কাল রাত্রি সাড়ে-দশটা, সবে আমার একটা তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় লেখক এসে উপস্থিত। তন্দ্রা তো ছাটলই, আমিও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছাটলাম।

নরোত্তম। আরে ভাই, আমাকেও— ঐ আসছে।

হরিচরণ। ঐ এল রে!

নবীন। ঐ খাতা!

হরিচরণ। পালাই।

[ প্রস্থান

নবীন। আমিও পালাই।

প্রস্থান

নরোত্তম। আমি মোটা মান্ত্র ছত্টতে পারব না, করি কী!

#### গণেশের প্রবেশ

গণেশ। তিনটে প্রবন্ধ—

নরোক্তম। কটা বাজল কে জানে!

গণেশ। একটা হচ্ছে আধুনিক স্ত্রীজাতির—

নরোত্তম। মশায়, ঘড়ি আছে? দেখুন তো সময়--

গণেশ। আজে, ঘড়ি নেই। আমার প্রবন্ধের একটা হচ্ছে—

নরোত্তম। (উচ্চস্বরে) ওরে মোধো, আপিসের চাপকানটা কোথায় রার্থাল?

গণেশ। বুঝেছেন নরোত্তমবাব্, একটা প্রবন্ধ হিন্দর্ধর্মের—

নরোত্তম। (নেপথে। চাহিয়া) ঐ ঐ ঐ সর্বনাশ হল! ছেলেটা প'ল ব্রিঝ!

প্রম্থান

গণেশ। কাল থেকে চেণ্টা করছি, কাউকে পাচ্ছি নে। কে যেন কাকের বাসায় ঢিল ছুংড়েছে—বাসাস্বন্ধ প্রাণী চণ্ডল হয়ে বেড়াচ্ছে। প্রে যে বাসায় ছিল্ব সম্পানে একটি লোকও বাকি রইল না, কাজেই ছেড়ে আসতে হল। এখানেই বা এরা দ্-দন্ড স্থির হয়ে বসতে পারে না কেন! যাই. নরোন্তমবাব্বকে ধরি গে। লোকটি বেশ মোটাসোটা ভালোমান্ত্র।

# তৃতীয় দৃশ্য

#### নরোক্তম ও নবকাল্ড

নবকান্ত। দেখো নরোত্তম, হৃদয়ের রহস্য-

নরোত্তম। এখন নয় ভাই, আপিস আছে।

নবকান্ত। (সনিন্বাসে) আহা, তোমার তো আপিস আছে, আমার কী আছে বলো তো। আমার ষে occupation gone! Othello's occupation gone! শেক্স্পিয়র যে লিখেছে— কোথায় যাও— আঃ, শোনো-না—

নরোক্তম। না ভাই, আমাকে মাপ করো— সাহেব রাগ করবে, আমারও occupation যাবার জো হবে।

নবকান্ত। আমি বলছিল্ম উভয় পক্ষের যদি— আহা শোনো-না উভয় পক্ষের—

নরোত্তম। ও-সব কথা আমার জানা নেই. উভয় পক্ষের কথা শ্বনলে আমার ভারি গোল বেধে যায়, মাথা ঘ্রতে থাকে।

নবকান্ত। তুমি আমার কথা না শানেই যে ভয় পাচ্ছ, আমি যা বলছি তা তকের কথা নয়— হৃদয়ের কথা, সহজ কথা।

নরোত্তম। কিন্তু ঐ সহজ কথাতেই সাড়ে-চারটে বেজে যাবে-- আমায় ছাড়ো।

নবকান্ত। আচ্ছা দেখো, দশ মিনিটের বেশি লাগবে না— ঘড়ি ধরে থাকো, আমি বলে যাই।

নরোত্তম। (সকাতরে) নবকান্ত, কেন তোমরা সকলে আমাকে নিয়েই পড়েছ? ও ঘরে হরি আছে. নবীন আছে, তাদের কাছে তো ঘে'ষ না। সেদিন ঠিক এমনি সময়ে হৃদয়ের রহস্যের কথা পাড়লে, সাড়ে-দ্বুর বেজে গেল— সাহেবের কাছে জরিমানা দিতে হল। আবার আজও সেই হৃদয়ের রহস্য! গরিবের চাকরিটি গেলে হৃদয়ের রহস্য আমার কোন্ কাজে লাগবে!

নবকাশ্ত। (ধরিয়া) রাগ করলে ভাই!

নরোত্তম। না, রাগের কথা হচ্ছে না। আপিসের বেলা হল, তাই তাড়াতাড়ি করছি।

[ প্রস্থানোদাম

নবকান্ত। (ধরিয়া) না ভাই, তুমি রাগ করছ।

নরোত্তম। এও তো বিষম মুশকিলে ফেললে! কিন্তু শীতকালের দিনে কথায় কথায় বেলা হয়ে যায়।

[ প্রস্থানোদাম

নবকান্ত। (ধরিয়া) না ভাই, তুমি রাগ করে চলে যাচ্ছ, আমার সমস্ত দিন মন খারাপ থাকবে।

নরোত্তম। আচ্ছা ভাই, আপিস থেকে ফিরে এসে কথা হবে।

<u>৷ প্রস্থানোদ্যম</u>

নবকান্ত। না, তুমি বলো আমাকে মাপ করলো।

নরোত্তম। মাপ করল ্ম।

প্রস্থানোদ্যম

নবকান্ত। (ধরিয়া) না ভাই, তোমার মুখ যে প্রসন্ন দেখছি নে।

নরোত্তম। প্রসন্ন হবে কী করে! বেলা যে বিশ্তর হল।

নবকান্ত। (আটক করিয়া) প্রসন্ন মুখে মাপ করে যাও, তবে ছাড়ব।

নরোক্তম। তোমাকে মাপ করব কী, তুমি আমাকে মাপ করো আমি পায়ে ধর্রাছ, নাকে খত দিচ্ছি, আর যা বল তাই করছি কিন্তু এই অবেলায় হৃদয়ের রহস্য শ্নুনতে পারব না।

প্রস্থান

# ं हरूर्थ म्मा

নরোত্তমের পশ্চাতে গণেশ

গণেশ। অত হাঁপাচ্ছেন কেন? একট্ব স্থির হোন-না। আমার প্রবাধে— নরোন্তম। কী ভয়ানক! মশায়ের খাওয়া হয়েছে?

গণেশ। আজে, না। কিন্তু আমার লেখায়—

নরোত্তম। মাছি পড়েছে।

গণেশ। আন্তে, মাছি পড়বে কেন?

নরোত্তম। আপনার লেখায় নয়— আমার দর্ধে মাছি পড়েছে।

প্রস্থানোদ্যম

#### নবকান্তের প্রবেশ

নবকান্ত। তুমি ভাই রাগ করে এলে— আমার মন স্থির হচ্ছে ন

নরোত্তম। আমারও মন অত্যন্ত অস্থির।

ে তাড়াতাড়ি প্রস্থান

নবকান্ত। যাই, নরোত্তমের মূখ প্রফব্ল্ল না দেখে তাকে তো কিছ্বতেই ছাড়তে পারি নে।

প্রম্থান

গণেশ। নরোত্তমবাব্ গেলেন কোথায় দেখে আসি।

[ প্রস্থান

# পণ্ডম দুল্য

#### নরোত্তম আহারে প্রবৃত্ত। গণেশের প্রবেশ

গণেশ। এত সকাল-সকাল আহারে বসেছেন যে!

নরোত্তম। সকাল আর কই? আপিসে বেরোতে হবে যে।

গণেশ। এখনি যেতে হবে! তবে যতক্ষণ খাচ্ছেন ততক্ষণ যদি আমার—

নরোত্তম। মশায় আমার খাওয়া হয়েছে, আমি উঠলুম।

গণেশ। কিছ্টু যে থেলেন না, সবই যে পড়ে রইল। পান-তামাক তো খাবেন. ততক্ষণ যদি— নরোত্তম। (নেপথ্যে চাহিয়া) ঐ রে, নবকান্ত মূখ বিমর্ব করে আসছে। আজ্ঞে না, পান-তামাকে প্রয়োজন নেই, আমি চলল্ম।

প্রস্থান

#### নবকান্তের প্রবেশ

নবকান্ত। নরোত্তম কোথায় মশায়?

গণেশ। (খাতা বাহির করিয়া) তিনি চলে গেছেন। তা হোক-না, আপনি বস্কা-না।

নবকান্ত। (দীর্ঘানিশ্বাস ফেলিয়া) হায়, আমার কী অবস্থা হল!

গণেশ। কিছুই হয় নি. আপনি ভাববেন না. বেশ আছেন। হিন্দুপ্রকাশে আমার লেখা—

নবকান্ত। কিছুই নয়! বলেন কী! হৃদয়ের—

গণেশ। হৃদয়ের কথা তো হচ্ছিল না। আর্থমনীষ্ণীগণের-

নবকান্ত। আর্যমনীষী আবার কোখেকে এল! হৃদয়ের কথাই তো হচ্ছিল। আমি বলছিল,্ম, হৃদয় যখন—

গণেশ। আমি যা লিখেছি তার বিষয়টা হচ্ছে আর্যানীবীগণ যে-সকল বিধান করে গেছেন আমাদের বর্তমান অবস্থায় তার কী করা উচিত।

নবকান্ত। প্রান্ধ করা উচিত। সে যাক গে— যার হৃদয়ে তুবানল ধিকি ধিকি জবলছে—

গণেশ। সে যেন ভদ্রলোকের ঘরের চালের উপর গিয়ে না বসে, তা হলেই লংকাকাণ্ড বাধবে। আমার প্রশন এই, শান্তের মূলে কী আছে—

নবকান্ত। কচু--

গণেশ। এবং তার থেকে কী ফলছে?

नवकान्छ। कला।

গণেশ। এবং সে মূল উদ্ধার কে করবে?

নবকান্ত। বরাহ অবতার।

গণেশ। সে ফল ভোগ করবে কে?

নবকান্ত। হনুমান অবতার। এখন আমার প্রশ্ন এই, জগতে সকলের চেয়ে গভীর রহসা কী?

গণেশ। আর্যশাস্ত্র।

নবকান্ত। প্রেম।

গণেশ। মনু এবং-

নবকান্ত। অভিমানের অগ্রুজল—

গণেশ। এবং গৃহ্যসূত্র—

নবকান্ত। এবং চোখে চোখে চাহনি-

গণেশ। দায়ভাগ---

নবকান্ত। এবং প্রাণে প্রাণে মিলন।

# यष्ठे मृगा

### গণেশ লিখিতে প্রবৃত্ত

গণেশ। বিষয়টা গ্রন্তর, 'নারদের ঢে°িক এবং আধ্ননিক বেলন্ন'। আরম্ভটা দিব্যি হয়েছে, শেষটা মেলাতে পারছি নে। তা শেষটা না হলেও চলবে। কিন্তু শোনাই কাকে? নরোত্তমবাব্ বাসা ছেড়ে গেছেন। হরিহরবাব্র কাছে ঘেশ্বতে ভয় হয়।

#### নবকাশ্তের প্রবেশ

নবকান্ত। হায় হায়, নরোত্তম বাসা ছেড়েছে, এখন যাই কার কাছে? গণেশ। এই-যে নবকান্তবাব,, নারদের ঢে কি—
নবকান্ত। নিথর জ্যোৎস্নাজালে নধর নবীন

#### আদ্যানাথের প্রবেশ

গণেশ। বাঁচা গেল! আদ্যানাথবাব্ব, আমার নারদের ঢে°কি--নবকান্ত। নয়ননলিনীদল নিদ্রায় নিলীন—
গণেশ। সনাতনশাস্ত্র মন্থন করে নারদের ঢে°কি আদ্যানাথ। ঢে°কি শব্দটা কি গ্রামাতাদোষদ্বট নয় ? সাহিত্যদপ্ণে-

#### ভূত্যের প্রবেশ

ভূতা। বাব্রা পালাও গো, আগ্রন লেগেছেন।
আদ্যানাথ। বেটার ব্যাকরণজ্ঞান দেখো।
নবকানত। (সনিশ্বাসে) আগ্রন! হুদয়ের গভীরতম প্রদেশেন গণেশ। নল যে বিনা-আয়োজনে আগ্রন জ্বালাতেন সে আক্রনে-হাইড্রোজেন যোগে।
আদ্যানাথ। ওটা যাবনিক প্রয়োগ হল। ও স্থলেন

ঘরে আঁশ্নর আবিভাব

কাতিক ১২৯৩

# অন্তোগ্টি-সংকার

# প্রথম দ্শ্য

রায় কৃষ্ণকিশোর বাহাদ্বর মৃত্যুশয্যায় শয়ান চন্দ্রকিশোর, নন্দ্রিকশোর ও ইন্দ্রকিশোর প্রুত্তয় পরামশে রত ডাক্তার উপস্থিত। মহিলাগণ ক্রন্দ্রোন্মুখী

**इन्छ**। कारक कारक निर्शिश

ইন্দ্র। রেনল্ড্স্সায়েবকে লেখো।

কৃষ্ণ। (অতিকন্টে) কী লিখবে বাবা!

নন্দ। তোমার মৃত্যুসংবাদ।

কৃষ্ণ। এখনো তো মরি নি বাবা!

ইন্দ্র। এখনি নেই বা মলে, কিন্তু একটা সময় স্থির ক'রে লিখতে হবে তো।

চন্দ্র। যত শীঘ্র পারি সাহেবদের কন্ডোলেন্স্ লেটারগ্বলো আদায় করে কাগজে ছাপিয়ে ফেলা দরকার, এর পরে জর্ড়িয়ে গেলে ছাপিয়ে তেমন ফল হবে না।

কৃষ্ণ। রোসো বাবা, আগে আমি জর্ড়িয়ে যাই।

নন্দ। সব্বর করলে চলবে না বাবা! সিমলে দার্জিলিঙে যাদের যাদের চিঠি পাঠাতে হবে তাদের একটা ফর্দ করা যাক। ব'লে যাও।

চন্দ্র। লাটসায়েব, ইলবর্ট্সায়েব, উইলসন্সায়েব, বেরেস-ফোর্ড, মেকলে, পিকক—

কৃষ্ণ। বাবা, কানের কাছে ও কী নামগ<sup>্</sup>লো করছ, তার চেয়ে ভগবানের নাম করো। অন্তিমে তিনিই সহায়। হরি হে—

रेन्द्र। ভाলো মনে করিয়ে দিয়েছ, शार्तित्रनमारः वर्तक धता रश् नि।

কৃষ্ণ। বাবা, বলো রাম রাম—

নন্দ। তাই তো, রাম্জেসায়েবকে তো ভূলেছিল্ম।

কুষ্ণ। নারায়ণ নারায়ণ!

চন্দ্র। নন্দ, লেখে। তো, নোরানসায়েবের নামটা লেখো তো।

#### স্কর্ণাকশোরের প্রবেশ

দ্বন্দ। বা, তোমরা বেশ তো! আসল কাজটাই তো বাকি।

চন্দ্র। কী বলো তো।

স্কল্দ। ঘাটে যাবার প্রোসেশ্যনে যারা যোগ দেবে তাদের তো আগে থাকতে খবর দেওয়া চাই।

কৃষ্ণ। বাবা, কোন্টা আসল হল। আগে তো মরতে হবে, তার পরে-

চন্দ্র। সেজনা ভাবনা নেই। ডাক্তার!

ডাক্তার। আজে!

চন্দ্র। বাবার আর কত বাকি? সাধারণকে কখন আসতে বলব?

ডাক্তার। বোধ হয় --

#### त्रभगीएनत स्तापन

স্কন্দ। (বিরম্ভ হইয়া) মা, তুমি তো ভারি উৎপাত আরম্ভ করলে! আগে কথাটা জিজ্ঞাসা করে নিই। কথন ডাক্তার?

ডাক্তার। বোধ হয় রাত্রি—

#### त्रभगीरमत भूनम्ह क्रम्मन

নন্দ। এ তো মুশ্রকিল হল। কাজের সময় এমন করলে তো চলে না। তোমাদের কাল্লায় ফল কী? আমরা বড়ো বড়ো সায়েবদের কাঁদ্মনি-চিঠি কাগজে ছাপিয়ে দেব।

#### রমণীগণকে বহিষ্করণ

স্কন্দ। ডাক্তার, কী বোধ হচ্ছে?

ডাক্তার। যেরকম দেখছি আজ রাত্রি চারটের সময়েই বা হয়ে যায়।

চন্দ্র। তবে তো আর সময়— নন্দ, যাও ছ্বটে যাও, দ্লিপগ্বলো দাঁড়িয়ে থেকে ছাপিয়ে আনো। ডাক্তার। কিন্তু ওষ্বটা আগে—

স্কন্দ। আরে, তোমার ডাক্তারখানা তো পালিয়ে যাচ্ছে না। প্রেস বন্ধ হলে যে মুশ্বিলে পড়তে হবে। ডাক্টার। আজ্ঞে, রহুগি যে ততক্ষণে—

চন্দ্র। সেইজন্যই তো তাড়াতাড়ি—পাছে দিলপ ছাপার আগেই রুগি—

নন্দ। এই আমি চলল্ম।

न्कन्म। नित्थ मिराः, कान आर्प्रोत नमाः स्थारमभान आतम्छ रत।

# দ্বিতীয় দৃশ্য

ম্কন্দ। কই ডাক্টার, চারটে ছেড়ে সাতটা বাজল যে!

ডাক্তার। (অপ্রতিভভাবে) তাই তো, নাড়ী এখনো বেশ সবল আছে।

চন্দ্র। বা, তুমি তো বেশ ডান্ডার! আচ্ছা বিপদে ফেলেছ!

নন্দ। ওষ্বধটা আনতে দেরি করেই বিপদ ঘটল। ডাক্তারের ওষ**্**ধ বন্ধ হয়েই বাবা বল পেয়েছেন।

কৃষ্ণ। এতক্ষণ তোমরা প্রফল্প ছিলে, হঠাৎ বিমর্ষ হলে কেন? আমি তো ভালোই বোধ করছি। দকন্দ। আমরা যে ভালো বোধ করছি নে। ঘাটে যাবার এন্গেজমেন্ট যে করে বর্সেছি।

কৃষণ। তাই তো! আমার মরা উচিত ছিল।

ডান্তার। (অসহা হইয়া) এক কাজ কর তো সব গোল চুকে যায়।

इन्द्र। की?

म्कन्म। की?

চন্দ্র। কী?

नम्। की?

ডাক্তার। ওঁর বদলে তোমরা যদি কেউ সময়মত মর।

# তৃতীয় দৃশ্য

# বহিব'টোতে লোকসমাগম

কানাই। ওহে, সাড়ে-আটটা বাজল। দেরি কিসের?

চন্দ্র। বস্বন, একট্ব তামাক খান।

কানাই। তামাক তো সকাল থেকেই খাচ্ছ।

বলাই। কই হে, তোমাদের জোগাড় তো কিছুই দেখি নে।

চন্দ্র। জোগাড় সমস্তই আছে— আমাদের কোনো ব্রুটি নেই – এখন কেবল—

রামতারণ। কী হে চন্দ্র, আর দেরি করা তো ভালো হয় না।

চন্দ্র। সে কি আমি ব্রবিধ নে— কিন্তু—

হরিহর। দেরি কিসের জন্যে হচ্ছে? আপিসের বেলা হয় যে, কাণ্ডখানা কী!

#### ইন্দ্রকিশোরের প্রবেশ

ইন্দ্র। বাসত হবেন না. হল বলে। ততক্ষণ কন্ডোলেন্স্-লেটারগন্লো পড়্ন।

#### হাতে হাতে বিলি

এটা ল্যাম্বার্টের, এটা হ্যারিসনের, এটা সার জেম্স্—

#### স্কর্লাকশোরের প্রবেশ

স্কল্দ। এই নিন, ততক্ষণ কাগজে বাবার মৃত্যুর বিবরণ পড়্ন। এই স্টেট্স্ম্যান, এই ইংলিশ্ম্যান।

মধ্বস্দেন। (যাদবের প্রতি) দেখেছ ভাই, বাঙালি পাংচুয়ালিটি কাকে বলে জানে না। ইন্দ্র। ঠিক বলেছেন। মরবে তব্ব পাংচুয়াল হবে না।

খবরের কাগজ ও কন্ডোলেন্স্ পত্র পড়িতে পড়িতে অভ্যাগতগণের অগ্রন্থাতে রাধামোহন। (সজল নেত্রে) হরি হে দীনবন্ধঃ!
নরানচাঁদ। হার হার, এমন লোকেরও এমন বিপদ ঘটে!
নবন্বীপচন্দ্র। (সনিশ্বাসে) প্রভু, তোমারই ইচ্ছা!
রসিক। 'হদরব্নেত ফ্টে যে কমল'— তার পরে কী ভুলে যাচ্ছি—
'হদরব্নেত ফ্টে যে কমল তাহারে কাল অকালে ছিড়িলে, হদর-

ম্ণাল ডুবে শোকসাগরের জলে। এও ঠিক তাই। হৃদয়ম্ণাল শোকসাগরের জলে! আহা! আড্যি এস্কোয়ার। O tempora! O mores!

ত্র্বাগীশ। চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলঙ্জীবন— হায় হায় হায়! ন্যায়বাগীশ। যদঃপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ

েক•ঠরোধ

দ্বঃখীরাম। হায় কৃষ্ণিকশোর বাহাদ্বর, তুমি কোথায় গেলে!

নেপথ্য হইতে ক্ষীণকণ্ঠ। আমি এইখানেই আছি বাবা! দোহাই, তোরা অত চে'চাস নে। ভাদ্র-আম্বিন ১২৯৩

# রসিক

তিনকড়ি, নেপাল, ভোলা এবং নীলমণি হাসিয়া কুটিকুটি। ধীরাজের প্রবেশ

ধীরাজ। এত হাসছ কেন? খেপলে নাকি?

তিনকড়ি। (দুরে নিদেশি করিয়া) দেখছেন না রসিকরাজবাব্ আসছেন?

ধীরাজ। তা তো দেখছি, কিন্তু হাস্যকর কিছু তো দেখা যাচ্ছে না।

নেপাল। উনি ভারি মজার লোক।

ভোলা। ভা-আ-রি মজার লোক।

নীলমণ। ব-জ মজার লোক।

তিনকড়ি। ওঁর একটা গল্প বলি শ্ন্ন্ন। সেদিন আমরা ঐ কজনে মিলে হাসতে হাসতে রিসকবাব্র সংখ্য আসছি— চোরবাগানের মোড়ের কাছে— হা হা হা!

नीनर्भाग। दश दश दश! ट्याना। शैशीशी! তিনকড়ি। ব্ৰঝেছেন, চোরবাগানের—হা হা!

নেপাল। রোসো ভাই, কাপড় সামলে নিই। হাসতে হাসতে বিলকুল আলগা হয়ে এসেছে। তিনকড়ি। ব্বেছেন ধীরাজবাব্ব, আমাদের এই মোড়টার কাছে, সে কী আর বলব! ভারি মজা!

ধীরাজ। আচ্ছা, পরে বোলো— আমি তবে চলল্ম।

ভোলা। না না, শানে যান। সে ভারি মজা। বলো-না ভাই, গলপটা শেষ করো-না।

তিনকড়ি। ব্বেছেন ধীরাজবাব্ব, মোড়ের কাছে এক বেটা গোর্র গাড়ির গাড়োয়ান— হা হা — (ভোলার প্রতি) কী নিয়ে যাচ্ছিল হে?

ভোলা। পাথুরে কয়লা।

তিনকড়ি। হাঁ, পাথ্বরে কয়লাই বটে। রিসকবাব্ তাকে দেখে হা হা হা হা! (সকলের হাস্য) রিসকবাব্ তাকে দেখে—(নেপালের প্রতি) কী হে কী বললেন?

নেপাল। হা হা হা! সে ভারি মজার কথা। (ভোলার প্রতি) কিন্তু কথাটা কী বলো তো হে! ভোলা। মনে পড়ছে না, কিন্তু সে ভারি মজা। ব্বেছেন ধীরাজবাব্ব, সে ভারি মজা। নীলমণি। একট্ব একট্ব মনে পড়ছে, এই পাথ্বরে কয়লা নিয়ে কী যেন একটা—

নেপাল। আহা, বল কী হে! পাথ্বরে কয়লা নিয়ে আবার কী বলবেন? নিশ্চয় দেশের ভগ্নীদের লক্ষ্য করে কিছু বলেছিলেন, তা ছাডা তিনি আর তো কিছু বলেন না।

ভোলা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, গোর্র লেজ মলা নিয়ে যেন কী একটা বলেছিলেন। তিনকড়ি। তা হতে পারে। কিন্তু ভারি মজা।

সকলে মিলিয়া হাসং

### রসিকরাজের প্রবেশ

র্মাসক। কী হে এখানে যে এত হসু ধাতুর আমদানি?

নীলমণ। হস্ধাতুই বটে। হা হা হা!

তিনকড়ি। (ধীরাজের প্রতি) একবার কথাটা শ্নুন্ন। হস্ ধাতু— হা হা হা!

ভোলা। ধীরাজবাব্, শ্নছেন? কী চমংকার! হস্ ধাতু— আবার আমদানি।

নীলমণি। ধীরাজবাব,—

ধীরাজ। আমি ব্রেছে।

নেপাল। ধীরাজবাব্-

ধীরাজ। আর কণ্ট পেতে হবে না, একরকম বুর্ঝোছ।

র্ক্সক। ভেশ্নীদের কোনো ন্তন খবর পেয়েছ।

নীলমাণ প্রভৃতি। হী-হী হো-হো হা-হা।

ধীরাজ। ভেশ্নী কী?

তিনকড়ি। আর সকলে ভানী বলে, রাসকবাব, বলেন ভোনী! হা হা হা!

ধীরাজ। কেন, উনি কি বাংলা জানেন না?

তিনকড়ি। মজাটা ব্ৰুঝছেন না? ভগ্নী তো সবাই বলে, কিণ্তু ভেগ্নী!

র্রাসক। বুঝেছ ভোলা, আজ এক কাণ্ডই হয়ে গেছে। ভেণ্নীসভার সভি৷ আর সভাপেত্নী— তিনকড়ি প্রভৃতি। হো-হো হী-হী হা-হা!

#### দামোদর ও চিন্তামণির প্রবেশ

উভয়ে। কী হে, কী হে, কী হল? কী কথাটা হল? তিনকড়ি। র্রাসকবাব, বলছিলেন 'ভেম্নী সভার সভিয় ও সভাপেত্নী'— হা-হা হো-হো! দামোদর। এ ভারি মজা। এটা আপনাকে লিখতে হচ্ছে। আমাদের কাগজে লিখুন। চিন্তামণি। রসিকবাব্র, এটা লিখে ফেল্রন।

তিনকড়ি। ধীরাজবাব, বুঝেছেন?

ভোলা। পেন্নী কেন বললেন বুঝেছেন? যেমন ভেণ্নী তেমনি পেন্নী। হা হা হা!

নেপাল। ওর মজাটা বোঝেন নি ধীরাজবাব্। আসল কথাটা পত্নী। কিন্তু রসিকবাব্—

ধীরাজ। দোহাই, আমাকে আর বেশি ব্রুঝিয়ো না।

ভোলা। কোন্ ভদ্রলোকের ঘর লক্ষ্য করে বলা হয়েছে বোঝেন নি বলে ধীরাজবাব, হাসছেন না।

ধীরাজ। ব্রুবতে পেরেছি ব'লেই হাসছি নে। আমিও যে ভদ্রলোক, আমারও স্ত্রী কন্যা ভগ্নী আছে।

রিসক। তোমরা যখন বলছ তখন অবশাই লিখব। কিল্তু এ-সব চন্ডম্নুডবধের পালা. একেবারে সারেগামাপার্ধান, তেরেকেটে মেরেকেটে ছাড়া কথা নেই। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া আর-কি। বুঝেছ?

সকলে। বুৰোছ বৈকি। হা-হা হো-হো!

তিনকড়ি। বুঝেছেন ধীরাজবাবু?

ধীরাজ। কিচ্ছু বুঝি নি।

নেপাল। ধীরাজবাব্র, ব্রঝেছেন তো?

थीताज। ना वाभू, कथाभूता की वर्ल भारतन वृत्रलूम ना।

তিনকড়ি। কথা নেই ব্রুবলেন, ওর মজাটা তো ব্রুবৈছেন? কথা তো আমরাও ব্রুবি নি।

मास्मामत । त्रिमकवावः, ঐ कथानः व्लाउ निथरं रदा ।

র্রাসক। (ধীরাজের প্রতি) আপনার মুখে হাািস নেই যে? হাসলে কোনো লােকসান আছে?

ধীরাজ। রাগ করবেন না মশায়, হাসবার চেষ্টা করছি।

চিন্তামণি। আপনি ব্বিঝ ভ্রাতাদের কেউ হবেন?

রসিক। দ্রাতাও হতে পারেন ভর্তাও হতে পারেন।

দামোদর প্রভৃতি। (হাততালি দিয়া) বাহবা, বাহবা, কী মজা! হো-হো হা-হা!

দামোদর। এটাও লিখবেন। ভারি মজা হবে।

নীলমণি। (ধীরাজকে ধরিয়া) মশায়, যান কোথায়?

ধীরাজ। ব্রুকে টাপিনি মালিশ করতে যাচ্ছি, রিসকবাব্র বস্ত বলেছেন।

[ প্রস্থান

চিন্তামণি। লোকটা জন্দ হয়ে গেছে। পাঁচ কথা যা শোনালেন ওর বাপের বয়সে— রসিক। পাঁচ কথা আর হতে দিলে কই? আডাইখানার বেশি কথাই কই নি।

#### র্মিককে ঘিরিয়া সকলের অবিশ্রাম হাস্য

দামোদর। দুখানা নয়, দশখানা নয়, আড়াইখানা—কী চমৎকার, ও কথাটাও লিখতে হবে। টুকে রাখুন, বুঝেছেন রিসকবাবু!

ফাল্গান ১২৯৩

### গুরুবাক্য

### অচ্যুত, অপূর্ব, উমেশ, কার্তিক ও খগেন্দ্র

অচ্যত। গ্রন্দেব এখনো এলেন না, উপায় কী!

কার্তিক। আমি তো বিষম মুশ্রকিলে পড়েছি। আমার নাম কার্তিক, আমার ছোটো শালার নাম কীর্তি। আমার স্থা তার ভাইকে কীর্তি বলে ডাকতে পারে কি না এটা স্থির করে না দিলে স্থার সংশ্যে একত্র বাস করাই দায় হয়েছে। তার উপর আবার গয়লা বেটার নাম কীর্তিবাস! এখন গ্রন্থনৈবকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আমার স্থা যদি কীর্তিবাস গোয়ালাকে বাস্থদেব বলে ডাকে তা হলে বৈধ হয় কি না। বাড়িতে কার্তিকপ্জার সময় স্থা কার্তিককে নান্তিক বলে; নাম খারাপ করার দর্ন ঠাকুরের কিম্বা তাঁর মার কোনো অসন্তোষ ঘটে কি না এও জিজ্ঞাস্য।

অপূর্ব। আমারও একটা ভাবনা পড়েছে। সেবার শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে জগল্লাথকে কুল দিয়ে এসিছিল্ম, এখন, এই গরমির দিনে কুলট্মুকু বাদ দিয়ে যদি তার ঝোলট্মুকু খাই তাতে অপরাধ হয় কি না।

অচ্যুত। আমি সেদিন গ্রুর্দেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম যে, শাস্ত্রমতে ভোক্তা শ্রেষ্ঠ না ভোজা শ্রেষ্ঠ, অন্ন শ্রেষ্ঠ না অন্নপায়ী শ্রেষ্ঠ ? তিনি এমনি এক গভীর উত্তর দিলেন যে, তখন যদিচ আমরা সকলেই জলের মতো ব্বুঝে গেল্বুম কিন্তু এখন আমাদের কারো একটি কথাও মনে পডছে না।

উমেশ। আমার যতদরে মনে হচ্ছে, বোধ হয় তিনি বলেছিলেন অন্নও শ্রেণ্ঠ নয়, অন্নপায়ীও শ্রেণ্ঠ নয়, কিন্তু আর-একটা কী শ্রেণ্ঠ, সেইটে যে কী মনে পড়ছে না।

অপ্রে'। না না, তিনি বলেছিলেন অন্নও শ্রেষ্ঠ, অন্নপায়ীও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অন্নই বা কেন শ্রেষ্ঠ আর অন্নপায়ীই বা কেন শ্রেষ্ঠ তখন বুঝেছিলুম, এখন কোনোমতেই ভেবে পাচ্ছি নে।

খণেনদ্র। অন্ন এবং অন্নপায়ীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, সহজব্বন্দিধতে প্রের্ব সেটা একরকম ঠাউরেছিল্ম, কিন্তু গ্রুর্দেবের কথা শ্রুনে ব্র্থল্ম যে, প্রের্ব কিছ্ই ব্র্কি নি এবং তিনি যা বললেন তাও কিছ্ই ব্র্থল্ম না।

অচ্যুত। যা হোক, সেও একটা লাভ।

### বদনচন্দ্রের ছ্রিটয়া প্রবেশ

বদন। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) গ্রন্থ কোথায় ? আমাদের শিরোমণিমশায় কোথায় ? বলো-না হে, কোথায় গেলেন তিনি!

অচ্যুত প্রভৃতি। কেন, কেন?

বদন। হঠাৎ কাল রাত্রে আমার মনে একটা প্রশ্ন উদয় হল, সে অবধি আহার নিদ্রা প্রায় ছেডেছি।

কার্তিক। তাই তো! বিষয়টা কী বলো তো।

বদন। কী জান? কাল মশারি ঝাড়তে ঝাড়তে হঠাৎ মনে একটা তর্ক এল যে, এত দেশ থাকতে জটায়্ব কেন রাবণের সঙ্গে য্বেধ মারা পড়ল? জটায়্ব যে রাবণের সঙ্গে য্বেধ মাল তার অর্থ কী, তার কারণ কী, এবং তার তাৎপর্যই বা কী? এর মধ্যে যদি কোনো রূপক থাকে তবে তাই বা কী? যদি কোনো অর্থ না থাকে তাই বা কেন?

কার্তিক। বিষয়টা শক্ত বটে। শিরোমণিমশায় আস্ক্র।

খগেনদ্র। (ভয়ে ভয়ে) ঠিক বলতে পারি নে, কিন্তু আমার বোধ হয় জটায়্র মৃত্যুর একমার কারণ, যুদ্ধের সময় রাবণ তাকে এমন অস্ত্র মেরেছিলেন যে সেটা সাংঘাতিক হয়ে উঠল।

বদন। আরে রাম, ও কি একটা উত্তর হল! ও তো সকলেই জানে।

কাতিক। ও তো আমিও বলতে পারতুম। অপ্রে। ও রকম উত্তরে কি মন সম্তুষ্ট হয়?

বদন চিন্তান্বিত। থগেন্দ্র অপ্রতিভ

অচ্যুত। (শশব্যস্ত) ঐ-যে গ্রুর আসছেন।

উমেশ। ঐ-যে শিরোমণিমশায়।

বদন। (সহসা চিল্তাভণে চকিত হইয়া) অ্যা, গ্রেদেব আসছেন! বাঁচল্ম, আমার অর্থেক সংশয় এখনি দ্র হয়ে গেল।

### শিরোমণিমহাশয়ের প্রবেশ সকলের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

শিরোমণি। স্বস্তি, স্বস্তি!

বদন। গ্রন্দেব, কাল মশারি ঝাড়তে ঝাড়তে মনে একটা প্রশন উদয় হয়েছে। শিরোমণি। প্রকাশ করে বলো।

বদন। বিহুগরাজ জটায়ু রাবণের সংগে যুদ্ধে কেন নিহত হলেন? (অংগ্যুলি-নির্দেশপূর্বক) আমাদের খগেন্দ্রবাবু (খগেন্দ্র অতান্ত লডিজত ও কুন্ঠিত) বলছিলেন অস্তাঘাতই তার কারণ।

শিরোমণি। বটে! হাঃ হাঃ হাঃ, আধুনিক নবাতল্ কালেজের ছেলের মতোই উত্তর হয়েছে। শাস্ত্রচর্চা ছেড়ে বিজ্ঞান পড়ার ফলই এই। প্রশন হল, জটায়্ব মৃত্যু হল কেন, উত্তর হল অস্ত্রাঘাতে। এ কেমন হল জান : কাশীধামে বৃণ্টি হল আর খড়দহে প্রগাপালে ধান খেলে। হা হা হাঃ।

অপ্রে'। ঠিক তাই বটে। আজকাল এইরকমই হয়েছে, ব্রুঝেছেন শিরোমণিমশায়?

শিরোমণি। আচ্ছা বাপ<sup>2</sup> থগেন্দ্র, তুমি তো অনেকগ্নলো পাস দিয়েছ, তুমিই বলো তো, অদ্যাঘাতেই বা জটায়ার মৃত্যু হল কেন, রন্থপিত্ত রোগেই বা না মরে কেন? রাবণের সংখ্যেই বা মর্দ্ধ হয় কেন, ভস্মলোচনের সংখ্যেই বা না হল কেন? এত কথায় কাজ কী, জটায়াই বা মরে কেন, রাবণ মলেই বা ক্ষতি কী ছিল?

### বদন প্রবাপেক্ষা চিণ্তান্বিত

অচ্যত ও অপর্ব । (গভীর চিন্তার সহিত) তাই তো. এত দেশ থাকতে জটায়্ই বা মরে কেন! উমেশ। কী হে খণেন্দ্র, একটা জবাব দাও-না। তোমাদের রন্ধোসাহেব কী লেখেন? কাতিক। তোমাদের টিন্ডালই বা কী বলেন-–রাবণের সংগেই বা যুদ্ধ হয় কেন?

অচ্যুত। রক্তপিত্তে না ম'রে অস্ত্রাঘাতে মরবার জন্যেই বা তার এত মাথাব্যথা কেন? হক্স্লি সাহেব কী মীমাংসা করেন শ্রুনি।

খগেন্দ্র। (আধমরা হইয়া) গ্রন্ধেদব, আমি মূঢ়মতি, না ব্রঝে একটা কথা বলে ফেলেছি। মাপ কর্ন। শ্রীমুখের উত্তরের জন্যে উৎস্ক হয়ে আছি।

শিরোমণি। তোমরা বলছ রাবণের সংশ্যে যুদ্ধে জটায়**ু ম'ল কেন**— এক কথায় এর উত্তর দিই কী করে!

সকলে। তা তো বটেই। তা তো বটেই।

শিরোমণি। প্রথমে দেখতে হবে, 'রাবণের'ই সংশ্য যুন্ধ হয় কেন, তার পরে দেখতে হবে রাবণের সংশ্য 'যুন্ধ'ই বা হয় কেন, তার পরে দেখতে হবে রাবণের সংশ্য যুন্ধ 'জটায়্র'ই বা মরে কেন, সব শেষে দেখতে হবে রাবণের সংশ্য যুন্ধে জটায়্র' মরে'ই বা কেন?

বদন হাল ছাড়িয়া দিয়। চিন্তাসাগরে নিমজ্জমান অচ্যুত। (খগেন্দ্রকে ঠেলিয়া) শান্দছ খগেনবাব ? অপূর্ব। কী খগেনবাব, মুখে যে কথাটি নেই? কার্তিক। খগেন্দ্র সাহেব, তোমার কেমিন্দ্রি গেল কোথায় হে?

### খগেন্দ্র রক্তম,খচ্ছবি

শিরোমণি। তবে একে একে উত্তর দিই। প্রথম প্রশ্নের উত্তর, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।
বদন। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) আঃ বাঁচলমে। এ ছাড়া আর কোনো উত্তর হতেই পারে না।
শিরোমণি। যদি বল 'নিয়তিকে কে বাধা দিতে পারে' এ কথার অর্থ কী, তবে সরল করে
ব্রিমিয়ে দিই। নিয়তত্বই হচ্ছে নিয়তির গ্লুণ এবং নিয়তের গ্লুণই হচ্ছে নিয়তি। তা যদি হয়
তবে নিয়তকালবতী যে নিয়তি তাকে প্রশ্চ নিয়ত নিয়লিত করতে পারে এমন শ্বিতীয়
নিয়তির সম্ভাবনা কুতঃ? কারণ কিনা, নিত্য যাহা তাহাই নিয়ত এবং তাহাই নিয়ন্তা, অতএব
রাবণের সংগেই যে জাটায়্র য়ুশ্ধ হবে এ আর বিচিত্র কী!

সকলে। এ আর বিচিত্র কী!
বদন। অহো, এ আর বিচিত্র কী!
শিরোমণি। এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশন—
বদন। কিন্তু আর নয়, প্রথমটা আগে ভালো করে জীর্ণ করি।
অচ্যত। কিন্তু কী চমংকার উত্তর!
অপ্রে'। কী সরল মীমাংসা!
কার্তিক। কী পরিষ্কার ভাব!
উমেশ। কী গভীর শাস্ত্রজান!

বদন। (শিরোমণির ম্থের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া) গ্রন্দেব, আপনার অবর্তমানে আমাদের কী দশা হবে!

সকলের বার্গোবসর্জন

চৈত্র ১২৯৩

# ব্যঙ্গকৌতুক

প্রকাশ: ১৯০৭

'ব্যঙ্গাকৌতুক' গ্রন্থে যে নয়টি প্রবন্ধ সংকলিত আছে সেগ<sup>্</sup>নল 'প্রবন্ধ' বিভাগে সন্নিবিষ্ট হবে। 'স্বর্গে চক্রটোবল বৈঠক' রচনাটি কবির জীবদদশায় প্রকাশিত '১৩৪৫'-বঙ্গাব্দ সংস্করণে সংযোজিত হয়, বর্তমান সংস্করণে 'সংযোজন' অংশে ম্ব্রিছত।

# বিনি পয়সার ভোজ

### আপিসের বেশে অক্ষয়বাব,

(হাসিতে হাসিতে) আজ আচ্ছা জব্দ করেছি। বাব্ রোজ আমাদের স্কন্ধে বিনাম্লো বিনামাশ্রলে ইয়ার্কি দিয়ে বেড়ান, আর লম্বাচওড়া কথা কন। মশায়, আজ বছর-খানেক ধরে রোজ বলে 'আজ খাওয়াব' 'কাল খাওয়াব', খাওয়াবার নাম নেই। যতখানি আশা দিয়েছে তার সিকি পরিমাণ যদি আহার দিত তা হলে এতদিনে তিনটে রাজস্য় যজ্ঞ হতে পারত। যা হোক, আজ তো বহ্ব কণ্টে একটা নিমন্ত্রণ আদায় করা গেছে। কিন্তু, দ্বিট ঘন্টা বসে আছি এখনো তার দেখা নেই। ফাঁকি দিলে না তো? (নেপথেয় চাহিয়া) ওরে, কী তোর নাম, ভুতো না মোধো, না হরে?

চন্দ্রকানত? আচ্ছা বাপ্র, তাই সই। তা, ভালো চন্দ্রকান্ত, তোমার বাব্র কখন আসবে বলো দেখি। কী বলাল? বাব্র হোটেল থেকে খাবার কিনে আনতে গেছেন? বলিস কী রে! আজ তবে তো রাতিমত খানা। খিদেটিও দিব্যি জমে এসেছে। মটন-চপের হাড়গর্বাল একেবারে পালিশ করে হাতির দাঁতের চুষিকাঠির মতো চক্চকে করে রেখে দেব। একটা মর্বার্গর কারি অবিশ্যি থাকবে— কিন্তু, কতক্ষণই বা থাকবে! আর দ্ব-রকমের দ্বটো পর্বিভং যদি দেয় তা হলে চেচ্পের্চে চীনের বাসনগর্লোকে একেবারে কাঁচের আয়না বানিয়ে দেব। যদি মনে ক'রে ডজন-দ্বিত্তন অয়্স্টার প্যাটি আনে তা হলে ভোজনটি বেশ পরিপাটি রকমের হয়। আজ সকাল থেকে ডান চোখ নাচছে, বোধ হয় অয়্স্টার প্যাটি আসবে। ওহে ও চন্দ্রকান্ত, তোমার বাব্র কখন গেছেন বলো দেখি।

অনেকক্ষণ গেছেন? তবে আর বিস্তর বিলম্ব নেই। ততক্ষণ এক ছিলিম তামাক দাও-না। অনেকক্ষণ ধরে বলছি, কিন্তু তোমার কোনো গা দেখছি নে।

তামাক বাইরে নেই? বাব্ব বন্ধ করে রেখে গেছেন? এমন তো কখনো শ্বনি নি। এ তো কোম্পানির কাগজ নয়। কী করা যায়! আমি একট্ব-আধট্ব আফিম খাই, তামাক না হলে আর তো বাঁচি নে। ওহে মোধো, না না. চন্দ্রকান্ত, কোনোমতে মালীদের কাছ থেকে হোক, যেখান থেকে হোক, এক ছিলিম জোগাড় করে দিতে পার না?

বাজার থেকে কিনে আনতে হবে? পয়সা চাই? আচ্ছা বাপ্র, তাই সই। এই নাও, এক পয়সার তামাক চট করে কিনে নিয়ে এসো।

এক পয়সার তামাক হবে না? কেন হবে না! বাপ্ন, আমাকে কি মনুচিখোলার নবাব বলে হঠাৎ তোমার ভ্রম হয়েছে? যোলো টাকা ভরির অন্ব্রির তামাক না হলেও আমার কণ্টেস্ভেট চলে যায়— এক প্রসাতেই ঢের হবে।

হ'বুকো কলকেও কিনে আনতে হবে? সেও তোমার বাব্ লোহার সিন্দ্রকে প্রুরে রেখে গেছেন নাকি? বাঙাল ব্যাঙেক সেফ ডিপজিট করে আসেন নি কেন? ওরে বাস রে! এ তো ভালো জায়গায় এসে পড়া গেছে দেখছি। তা নাও. এই ছটি পয়সা ট্র্যামের জন্যে রেখেছিল্ম। উদয় ফিরে এলে তার কাছ থেকে স্বৃদ-স্বৃদ্ধ আদায় করে নিতে হবে।—এই ব্রিঝ বাব্র বাগানবাড়ি, তা হলে এ'র ভদ্রাসনবাড়ি কিরকম হবে না জানি! কড়িগ্রলো মাথায় ভেঙে না পড়লে বাঁচি। এই তো একখানি ভাঙা চৌকি আসবাবের মধ্যে। এ আমার ভর সইবে না। সেই অবধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘ্রেরে ঘ্রের পা ব্যথা হয়ে গেল—আর তো পারি নে—এই মাটিতেই বসা যাক।

কোঁচা দিয়া ধূলা ঝাড়িয়া একটা খবরের কাগজ মাটিতে পাতিয়া উপবেশন ও গনে গুন্ন স্বরে গান

যদি জোটে রোজ

এমনি বিনি পয়সায় ভোজ!

ডিশের পরে ডিশ

শ্ব্ব্ মটন কারি ফিশ,

সংগে তারি হুইস্কি সোডা দ্ব্-চার রয়েল ডোজ।

পরের তহবিল

চোকায় উইল্সনের বিল—

থাকি মনের সুখে হাস্যমুখে কে কার রাখে খোঁজ!

কই রে? তামাক এল? ও কী রে? শ্ব্ধ্ব কলকে? হ'বুকো কই? এখানে ছ পয়সায় হ'বুকো পাওয়া যায় না? কলকেটার দাম দ্ব আনা? হ'ব্যা দেখো বাপ্ব চন্দ্রকান্ত, বাইরে থেকে আমাকে দেখে যতটা বোকা মনে হয় আমি ততটা নই। শরীরটা যত মোটা, ব্বিশ্বটা তার চেয়ে কিণ্ডিং স্ক্রা। তোমার বাব্ব যে হ'বেলাটা কলকেটা তামাকটা পর্যন্ত আয়রন্চেস্টে তুলে রেখে দেন, এতক্ষণে তার কারণ বোঝা গেল। কেবল তোমার মতো রঙ্গটিকে বাইরে রাখাই তাঁর ভুল হয়েছে। বোধ হয় বিশি দিন বাইরে থাকতেও হবে না। কোম্পানি বাহাদ্বর একবার খবরটি পেলেই পাহারা বসিয়ে খ্ব হেপাজতের সংগ্রেই তোমাকে রাখবেন। যা হোক, তামাক না খেয়ে তো আর বাঁচি নে। (কলিকায় ম্ব্রখ দিয়া তামাক টানিয়া কাম্তি কাম্বিতে) ওরে বাবা, এ কোথাকার তামাক! এ যে উইল করে টানতে হয়। এর দ্ব টান টানলে স্বয়ং বাবা ভোলানাথের মাথার চাঁদি ফট করে ফেটে যায়, নন্দীভূজ্গীর ভিরমি লাগে। কাজ নেই বাপ্ব, থাক্। বাব্ব আগে আস্বন। কিন্তু, বাব্বে আসবার জন্যে তো কোনোরকম তাড়া দেখছি নে। সে বোধ হয় প্যাটিগ্বলো একটি একটি করে শেষ করছে। এ দিকে আমার পেট এমনি জবলে উঠেছে যে, মনে হচ্ছে যেন এখনি কোঁচায় আগ্বন ধরে যাবে। ত্ষাও পেয়েছে। কিন্তু, জল চাইলেই আমাদের চন্দ্রকান্ত বলে বসবেন গেলাস কিনে আনতে হবে, বাব্ব বন্ধ করে রেখে গেছেন। কাজ নেই, বাগানের ডাব খাওয়া যাক।

ওহে বাপ**্ন চন্দ্র**, একটি কাজ করতে পার? বাগান থেকে চট করে একটি ডাব পেড়ে আনতে পার? বড়ো তেন্টা পেয়েছে।

কেন? ডাব পাওয়া যাবে না কেন? বাগানে তো ডাব বিস্তর দেখে এল্ম। সব গাছ জমা দেওয়া হয়েছে? তা, হোক-না বাপ্ম, একটি ডাবও মিলবে না?

পয়সা চাই? পয়সা তো আর নেই। তবে থাক্, বাব্ব আস্ব্ন, তার পরে দেখা যাবে।— সঙ্গে মাইনের টাকা আছে, কিল্তু ওকে ভাঙাতে দিতে সাহস হয় না। এখনো কোম্পানির ম্ল্লব্কে যে এতবড়ো একটি ডাকাত বাইরে ছাড়া আছে তা আমি জানতুম না।— যাই হোক, এখন উদয় এলে যে বাঁচি।

ঐ বৃঝি আসছে। পায়ের শব্দ শ্নোছি। আঃ, বাঁচা গোলে। ওহে উদয়, ওহে উদয়! কই, না তো। তুমি কে হে?

বাব্ তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন? তার চেয়ে নিজে এলেই তো ভালো করতেন। খিদেয় যে মারা গেল্বম।

হোটেলের বাব্? কেরানিবাব্? কই, তাঁর সঙ্গে আমার তো কোনো আত্মীয়তা নেই। কিছ্ খাবার পাঠিয়েছেন বলতে পার? অয়ুস্টার প্যাটি?

পাঠান নি? বিল পাঠিয়েছেন? কৃতার্থ করেছেন আর-কি। যে বাব্রটির নামে বিল তিনি এখানে উপস্থিত নেই।

আরে, না রে না। আমি না। এও তো ভালো বিপদে পড়লুম।— আরে, মাইরি না। কী গেরো!

তোমাকে ঠকিয়ে আমার লাভ কী বাপ্র? আমি নিমন্ত্রণ খেতে এসে তিন ঘণ্টা এখানে বসে আছি—
তুমি হোটেল থেকে আসছ, তব্ তোমাকে দেখেও অনেকটা তৃণ্তি হচ্ছে। বোধ হয় তোমার ঐ
চাদরখানা সিম্প করলে ওর থেকে নিদেন—ভয় নেই, আমি তোমার চাদর নেব না, কিন্তু বিলটিও
চাই নে।

এ তো ভালো মুশ্কিল দেখছি। ওগো, না গো না। আমি উদয়বাব্ নই, আমি অক্ষয়বাব্। কী গেরো! আমার নাম আমি জানি নে, তুমি জান! অত গোলে কাজ কী বাপত্ব, তুমি নীচে গিয়ে একট্ব বোসো, উদয়বাব্ব এখনি আসবেন।

বিধাতা, সকালবেলায় এইজন্যেই কি ডান চোখ নাচিয়েছিলে? হোটেল থেকে ডিনার না এসে বিল এসে উপস্থিত!—

### স্থি, কী মোর করম ভেল!

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিন্, বজর পড়িয়া গেল!

হে বিধি, তোমারই বিচারে সম্দ্রমন্থনে একজন পেলে স্ব্ধা, আর-একজন পেলে বিষ। হোটেল-মন্থনেও কি একজন পাবে মজা, আর-একজন পাবে তার বিল! বিলটাও তো কম দিনের নয় দেখছি।

তুমি আবার কে হে? বাব্ পাঠিয়ে দিলে? বাব্র যথেষ্ট অন্গ্রহ। কিন্তু, তিনি কি মনে করেছেন তোমার ম্বখানি দেখেই আমার ক্ষ্ধাতৃষ্ণ দ্র হবে? তোমার বাব্ তো বড়ো ভদ্রলোক দেখছি হে।

কী বললে? কাপড়ের দাম? কার কাপড়ের দাম?

উদয়বাব্ন কাপড় কিনবেন আর অক্ষয়বাব্ন তার দাম দেবে? তোমার তো বিবেচনাশক্তি বেশ দেখছি!

সত্যি নাকি? কিসে ঠাওরালে আমারই নাম উদয়বাব্ ? কপালে কি সাইন্বোড ্ টাঙিয়ে রেখেছি ? আমার অক্ষয়বাব্ নামটা কি তোমার পছন্দ হল না ?

নাম বদলেছি? আচ্ছা বাপ্র, শরীরটি তো বদলানো সহজ ব্যাপার নয়। উদয়বাব্র সঙ্গে কোন্খানটা মেলে, বলো দেখি।

উদয়বাব্বকে কখনো চাক্ষ্ব দেখ নি? আচ্ছা, একট্ব সব্বর করো, তোমার মনের আক্ষেপ মিটিয়ে দেব। বিস্তর দেরি হবে না, তিনি এলেন ব'লে।

আরে ম'ল! আবার কে আসে? মশায়ের কোখেকে আসা হল? মশায়েরও এখানে নিমন্ত্রণ আছে বুঝি?

বাড়িভাড়া? কোন্ বাড়ির ভাড়া মশায়? এই বাড়ির? ভাড়াটা কত হিসাবে?

মাসে সতেরো টাকা? তা হলে হিসেব কর্ন দেখি সাড়ে তিন ঘণ্টায় কত ভাড়া হয়।

ঠাট্টা করছি নে মশার, মনের সেরকম প্রফল্ল অবস্থা নয়। এ বাড়িতে নিমন্তিত হয়ে আমি সাড়ে তিন ঘণ্টা কাল আছি। সেজন্যেও যদি ভাড়া দিতে হয় তো ন্যায্য হিসেব করে নিন। তামাকটা পর্যন্ত প্রসা দিয়ে থেয়েছি।

আছে না, আপনি ঠিকটি অনুমান করতে পারেন নি. আপনার ঈবং ভুল হয়েছে, আমার নাম উদর নয়, অক্ষয়। এরকম সামান্য ভূলে অন্য সময় বড়ো একটা কিছু আসে যায় না. কিন্তু বাড়িভাড়া-আদায়ের সময় বাপ-মায়ে যার যে নাম দিয়েছেন সেইটে বাঁচিয়ে কাজ করলেই সুবিধে হয়।

আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলছেন? মাপ করবেন, ঐটি পারব না। সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে পেটের জন্মলায় মরছি, ঠিক যেই খাবারটি আসবার সময় হল অর্মান আপনি গাল দিচ্ছেন বলেই যে বাড়ি ছেড়ে চলে যাব আমাকে তেমন গর্দভ ঠাওরাবেন না। আপনি ঐখানেই বসন্ন, যা যা বলবার অভিপ্রায় আছে বলে যান, আমি আহারান্তে বাড়ি ছেড়ে যাব।

বকে বকে আমার গলা শ্বিকয়ে এল, আর তো বাঁচি নে। খিদেয় নাড়িগ্বলো বেবাক হজম হয়ে গেল। ঐ-ষে পায়ের শব্দ! ওহে উদয়, আমার অন্ধের নাড়, আমার সাগর-সেচা সাত রাজার ধন মানিক, একবার উদয় হও হে! আর তো প্রাণ বাঁচে না।

তুমি আবার কে হে? যদি গালমন্দ দেবার থাকে তো ঐখানে বসে আরম্ভ করে দাও। দোহার্কি করবার অনেকগ্রনি লোক উণ্পিত আছেন।

হরিবাব, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন? শন্নে বড়ো সন্তোষ লাভ করলন্ম। তিনি আমাকে খ্ব ভালোবাসেন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার পরম বন্ধ, যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন তাঁদের কোনো দেখাসাক্ষাৎ নেই আর যাঁদের সঙ্গে আমার কোনো কালে কোনো পরিচয় নেই তাঁরা যে আজ প্রাতঃকাল থেকে আমাকে এত ঘন ঘন খাতির করছেন এর কারণ কী? আছ্যা মশায়, হরিবাব্ননামক কোনো-একটি ভদ্রলোক আমাকে কেন এমন অসময়ে স্মরণ করলেন এবং হঠাৎ এতই অথৈর্য হয়ে উঠলেন বলতে পারেন কি?

কী! আমি আমার দ্বীর বালা গড়াবার জন্যে তাঁর কাছ থেকে নম্বাস্বর্প গহনা এনে ফিরিয়ে দিচ্ছি নে? দেখা, এ সম্বন্ধে আমার অনেকগ্রিল কথা বলবার ছিল, কিন্তু আপাতত একটি বললেই যথেন্ট হবে— আমি কারো কাছ থেকে কোনো গহনা আনি নি এবং আমার দ্বীই নেই। প্রধান প্রধান কথা আর যা বলবার ছিল সে আজকের মতো মাপ করবেন— গলা শ্রিকয়ে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মর্রছি। আপনি আর আধ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা কর্ব, সমস্ত সমাচার অবগত হবেন। (উচ্চেঃস্বরে) ওরে উদয়, ওরে উদো, ওরে লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা পাজি ছ্বচো ড্যাম শ্রার ইস্ট্রপিড— ওরে পেট যে জ্বলে গেল, গলা যে শ্রিকয়ে যায়, মাথা যে ফেটে যাচ্ছে— ওরে নরাধম, কুলাঙগার!

আরে না মশায়! আপনাদের সম্ভাষণ করছি নে। আপনারা হঠাৎ চণ্ডল হবেন না। আমি পেটের জন্মলায়, মনের খেদে, আমার প্রাণের বন্ধুকে ডাকছি। আপনারা বস্কুন।

আর বসতে পারছেন না? অনেক দেরি হয়ে গেছে? সে কথা আর আমাকে বলতে হবে না। দেরি হয়েছে সন্দেহ নেই। তা হলে আপনাদের আর পীড়াপীড়ি করে ধরে রাখতে চাই নে। তবে আজকের মতো আপনারা আস্বন। আপনাদের সঙ্গে মিষ্টালাপে এতক্ষণ সময়টা বেশ স্বথে কেটেছিল।

কিন্তু, এখন যে কথাগনলো বলছেন ওগনলো কিছন অধিক পরিমাণেই বলছেন। খ্ব পরম বন্ধনকেও মানন্থ ভালোবেসে শ্যালক সম্ভাষণ করতে হঠাৎ কুন্ঠিত হয়, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আতি অলপক্ষণের আলাপেই যে আপনারা এতটা বেশি ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তা করছেন সেজনো আমি মনে মনে কিছন লজ্জাবোধ করাছ। জানবেন আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক কোনোরকম অসদভাব নেই, কিন্তু আপনারা আমার কাছে যতটা প্রত্যাশা করছেন আমি ততটা দিতে একেবারে অক্ষম।

মশায়রা আর বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনারা বোধ হয় দ্ব বেলা নিয়মিত আহার করে থাকেন, থিদে পেলে মান্বের মেজাজটা কিরকম হয় ঠিক জানেন না, তাই আমাকে এমন অবস্থায় ঘাঁটাতে সাহস করছেন।

আবার! ফের! দেখো বাপন্ন, আমার সঞ্চো পারবে না। শরীরটা দেখেই ব্রুতে পারছ না! বহন্
কল্টে রাগ চেপে আছি, পাছে একটা খ্নেখেনি কাণ্ড করে বিস। আচ্ছা, আমাকে রাগাও দেখি।
দেখি তোমাদের কত ক্ষমতা। কিছন্তেই রাগাতে পারবে না। এই দেখো আমি খ্ব গশ্ভীর হয়ে
ঠাণ্ডা হয়ে বসলাম।

ও বাবা! এরা যে সবাই মিলে মারধাের করবার জােগাড় করে! খালি পেটে, খিদের উপর, মারটা সয় না দেখছি। আছা বাপ্ন, তােমরা সবাই বােসাে। তােমাদের কার কত পাওনা আছে বলাে। ভাগ্য মাইনের টাকাটা পকেটে ছিল, নইলে আজ নিতান্তই ধনঞ্জয়কে স্মরণ করে এক-পেট খিদেস্বন্ধ দেড়ি মারতে হত। আপাতত প্রাণটা বাঁচাই, তার পর টাকাটা উদয়ের কাছ থেকে আদায় করে নিলেই হবে।

তোমার পাঁচ টাকা বৈ পাওয়া নয়, কিল্কু তুমি পঞ্চান্ন টাকার গাল পেড়ে নিয়েছ বাপন্—এই নাও তোমার টাকা।

ওহে বাপন্ন, তোমার হোটেলের বিল এই শন্ধে দিচ্ছি, যদি কখনো অসময়ে তোমাদের শরণাগত হতে হয় তা হলে স্মরণ রেখো। তোমার তিন মাসের বাড়িভাড়া পাওনা? এক মাসের টাকাটা আজ দিচ্ছি, বাকি পরে নিয়ো। তুমি তো ভাই, তোমার গালমন্দ আমাকে ষোলো-আনাই চুকিয়ে দিয়েছ, তাতে বোধ করি তোমার মনটা কতকটা খোলসা হয়েছে, এখন আশীর্বাদ করে বাড়ি চলে যাও।

ওহে বাপ্ন, তোমার গহনা ফিরিয়ে দেওয়া সহজ নয়। যদি আমার দ্বী থাকতেন আর তোমার গহনা তাঁকে দিতুম তা হলেও ফিরিয়ে আনা শন্ত হত; আর যথন তিনি বর্তমান নেই এবং তোমার গহনা তাঁকে দিই নি, তথন ফিরিয়ে আনা আরও কত কঠিন তা একট্খানি ভেবে দেখলে তুমিও হয়তো ব্রুতে পারবে। তব্ যদি পীড়াপীড়ি কর তা হলে কাজেই তোমার হরিবাব্র ওখানে আমাকে যেতে হবে, কিন্তু খাবারটা আসে কি না আর-একট্ না দেখে যেতে পারছি নে।—উঃ! আর তো পারি নে। চন্দ্র, ওহে চন্দ্র! এখানে উদয়ের তো কোনো সম্পর্ক নেই, এখন তুমিস্ক্র্ম অসত গেলে আমি যে অন্ধকার দেখি। চন্দ্র! ওহে চন্দ্রকান্ত! এই-যে এসেছ। চন্দ্র, তুমি তো তোমার বাব্রুকে চেন, সত্য করে বলো দেখি আজ কাল এবং প্রশ্রুর মধ্যে তিনি কি হোটেল থেকে ফিরবেন।

বোধ হয় ফিরবেন না? এতক্ষণ পরে তোমার এই কথাটি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্ছে। যা হোক, বন্ধ খিদে পেয়েছে, এখন আর গাল দেবার সময় নেই, এই আধ্বলিটি নিয়ে যদি চট করে কিছু খাবার কিনে আন তা হলে প্রাণ-রক্ষে হয়।

লোকটা নবাবি করে বেড়ায় অথচ কাজকর্ম কিছ্ম নেই, আমরা ভাবতুম চালায় কী করে! এখন ব্যাপারটা ব্রুতে পারছি। কিন্তু, প্রত্যহ এতগর্মল গাল হজম ক'রে, এতগর্মল বিল ঠেকিয়ে, এতগ্রেলা লোক খেদিয়ে রাখা তো কম কান্ড নয়। এতে মজর্মি পোষায় না, এর চেয়ে ঘানি ঠেলেও সুখ আছে।

কী হে! শ্ধ্ মাড়ি নিয়ে এলে? আর-কিছা পাওয়া গেল না? প্রসা কিছা ফিরেছে? না? আছো, তবে দাও মাড়িই দাও। (আহার)

ওহে চন্দ্র, কী বলব, ক্ষর্ধার চোটে এই বাসি মর্ড়ি যেন সর্ধা ব'লে বোধ হচ্ছে। অনেক নিমন্ত্রণ থেয়েছি, কিন্তু এমন সর্থ পাই নি। চন্দ্র, তুমিই সর্ধাকর বটে, কিন্তু আজকে কলভেকর ভাগটাই কিছ্ব বেশি দেখা গেল। ডাবও একটা এনেছ দেখাছ, এর জন্যেও ২বতন্ত্র বিহুত্ব দিতে হবে নাকি?

হবে না? শরীরে দয়ামায়া কিছ্ম আছে বোধ হচ্ছে, এখন যদি একটি গাড়ি ডেকে দাও তো আস্তে আস্তে বিদায় হই।

গাড়ি এখানে পাওয়া যায় না? তবে তো বড়ো বিপদে ফেললে। আমি এখন না খেয়ে কাহিল শরীরে দেড় ক্লোশ রাস্তা হাঁটতে পারব না; যখন সম্মুখে আহারের আশা ছিল তখন পেরেছিল্ম।
– কী করব! বেরিয়ে পড়া যাক।

কী সর্বনাশ! এই সময়ে আবার হরিবাব্র ওখানে যেতে হবে? চন্দ্র, তুমি আজ আমার বিস্তর উপকার করেছ, এখন আর কিছু করতে হবে না, এই ভদ্রলোকের ছেলেটিকে ব্রিয়য়ে দাও আমি উদয়বাব্র নই, আমি আহিরীটোলার অক্ষয়বাব্র।

ও তোমার কথা বিশ্বাস করবে না? সেজন্যে ওকে আমি বেশি দোষ দিতে পারি নে, বোধ হয় তোমাকে ও অনেক দিন থেকে চেনে। যা হোক, আর ঝগড়া করবার সামর্থ্য নেই, আন্তেত অন্তেত হরিবাব্র ওখানেই যাওয়া যাক। বাপ্র, যে রকম অবস্থা দেখছ পথে যদি একটা কিছ্র ঘটে দাহ করবার ব্যয়টা তোমার স্কন্ধে পড়বে— আগে থাকতে বলে রাখল্ম।

চন্দ্র, তুমি আবার হাত বাড়াও কেন হে! তোমাদের কল্যাণে যেরকম সস্তায় আজ নেমন্তর থেয়ে গেল্ম বহুকাল আমার আর খিদে থাকবে না। আরো কী চাও?

ও! বকশিশ। সেটা চুকিয়ে দেওয়াই ভালো। যখন এতই করলেম তখন সর্বশেষে ওই খ'্তট্কু আর রাখব না। কিন্তু আমার কাছে আর একটিমাত্র টাকা বাকি আছে। তার মধ্যে বারো আনা আমি গাড়িভাড়ার জন্যে রেখে দিতে চাই। তোমার কাছে খ্রুরেরা যদি কিছ্ব থাকে তা হলে ভাঙিয়ে— খ্রচরো নেই? (পকেট উল্টাইয়া শেষ টাকাটি দিয়া) তবে এই নাও বাপ্র। তোমাদের বাড়ি থেকে বেরোল্বম একেবারে গজভূক্তকপিখবং।

কিন্তু এই-যে টাকাগ্মলি দিল্মে, উদয়ের কাছ থেকে ফিরে আদায় করবার কী উপায় করা যায়! একটা দামি জিনিস যদি কিছ্ম পাওয়া যায় তো আটক করে রাখি। দামি জিনিসের মধ্যে তো দেখছি ওই চন্দ্রকান্ত। কিন্তু যেরকম দেখল্মে ওঁকে সংগ্রহ করা আমার কর্ম নয়, আমাকে উনি ট্যাকৈ গ'বজে নিতে পারেন।

(কোণে একটা দেরাজ সবলে খ্রালিয়া) বাঃ, এই তো ঠিক হয়েছে। চেনটিও দিব্যি। তা হলে ঘডিসাম্থ এইটি দখল করা যাক।

কী হে চন্দ্ৰ, এত ব্যস্ত কেন?

পর্নিস? পর্নিস আসছে?

আমাকে পালাতে হবে? কেন, কী দ্বন্ধর্ম করেছি! কেবল এক ভদ্রলোকের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি, তার যা শাস্তি যথেন্ট হয়েছে।

তাই তো, সতি তাই দেখছি! চন্দ্র কোথায় গেল! হরিবাব্র সেই লোকটিকেও যে দেখছি নে! সবাই পালিয়েছে!

দেখো বাপ, গায়ে হাত দিয়ো না। ভালো হবে না। আমি ভদ্রলোক। চোর নই, জালিয়াত নই। উঃ, কর কী! লাগে যে! বাবা, আজ সমস্ত দিন কেবল মুড়ি খেয়ে পথ চেয়ে আছি. আজ তোমাদের এ-সব ঠাটা আমার ভালো লাগছে না।

পেয়াদা-বাবা, বরণ্ড কিছ্ন জলপানি নাও। (পকেটে হাত দিয়া) হায় হায়, একটি পয়সা নেই। দারোগা-সাহেব, যদি চোর ধরতে চাও, চলো আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। জেল স্থিত হয়ে পর্যক্ত এতবড়ো চোর প্রিবীতে দেখা দেয় নি।

কী করেছি বলো দেখি। জীবনবাব্র নাম সই করে হ্যামিল্টনের দোকান থেকে ঘড়ি এনেছি? প্রেয়াদা-সাহেব, ভদ্রলোক হয়ে ভদ্রলোকের নামে ফস করে এতবড়ো অপবাদটা দিলে?

ও কী ও! ওটা ধরে টেনো না। ও আমার ঘড়ি নয়। শেষকালে যদি চেন-মেন ছি'ড়ে যায় তা হলে আবার মুশকিলে পড়তে হবে।

কী? এই সেই হ্যামিল্টনের ঘড়ি? ও বাবা, সত্যি নাকি! তা, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, এখনি নিয়ে যাও। কিন্তু, ঘড়ির সঙ্গে আমাকে স্মুখ টান কেন? আমি তো সোনার চেন নই। আমি সোনার অক্ষয় বটে, কিন্তু সেও কেবল বাপ-মায়ের কাছে।

তা, নিতাশ্তই যদি না ছাড়তে পার তো চলো। বাবা, আমাকে সবাই ভালোবাসে, আজ তার বিশ্তর পরিচয় পেয়েছি, এখন তোমার ম্যাজিস্ট্রেটের ভালোবাসা কোনোমতে এড়াতে পারলে এ যাত্রা রক্ষে পাই।—

যদি জোটে রোজ এমনি বিনি পয়সায় ভোজ!

পৌৰ ১৩০০

### ন্তন অবতার

#### প্রথম অঙক

### नम्कृक मृत्याशायात्र

(স্বগত) তুমি রুশ্দ্রে বক্শি রাহ্মণের রক্ষোত্তর প্র্তরিণীটি কেড়ে নিয়ে থিড়কির প্রক্রম করেছ। আচ্ছা, দেখা যাবে তুমি ভোগ কর কেমন করে। এই প্রকুরে দ্ব-বেলা ছাঁচশ জাতকে স্নান করাব তবে আমি রাহ্মণের ছেলে। (সমাগত প্রতিবেশীবগের প্রতি) তা, তোমরা তো সব শ্বেছে দেখছি। সে স্বপ্নের কথা মনে হলে এখনো গা শিউরে ওঠে। ভাই, উপরি-উপরি তিন রান্তির স্বশ্ব দেখল্য—মা গণ্গা মকরের উপর চড়ে আমার শিয়রের কাছে এসে বললেন, 'ওরে বেটা নন্দ, তোর ক্র্দিধ ধরেছিল, তাই তুই রুশ্দ্রের বক্শির সংশ্বে পর্করিণী নিয়ে মামলা করতে গিয়েছিলি। রুশ্দ্রের বক্শি কে তা জানিস? সত্যযুগে যে ছিল ভগীরথ সেই আজ বক্শির ঘরে আবির্ভাব করেছে। হুর্গাল প্রলের উপর দিয়ে যে দিন থেকে গাড়ি চলেছে সেই দিন থেকে আমিও তোদের এই প্রকরিণীতে এসে অধিষ্ঠান করেছি।' তখন আমার মনে হল, ওরে বাপ রে! কী কাশ্ডই করেছি! যিনি স্বয়ং কলিয়ুগের ভগীরথ তাঁরই সংশ্বে কি না গণ্গার দখল নিয়ে আদালতে মকন্দমা! এমন পাপও করে! এখন ব্রুতে পারছি মকন্দমায় কেন হার হল এবং তোমরা পাড়ার সকলেই বা আদালতে হলফ নিয়ে কেন পরিব্লার মিথ্যে সাক্ষি দিয়ে এলে। এ-সমস্তই দেবতার কাশ্ড। তোমাদের মুখ দিয়ে অনগলে মিথ্যে কথা একেবারে যেন গোম্বুখী থেকে গণ্গাল্লোতের মতো বেরোতে লাগল; আমি নিতান্ত মুদ্মতি পাপিষ্ঠ বলে প্রকৃত তত্ত্ব তখনো ব্রুতে পারলুম না—মায়াতে অন্ধ হয়ে রইলুম এবং টাকাগ্রুলো কেবল উকিলে লুটে থেলে!

অশ্র্রিসর্জন। এবং ভক্তিবিহ্নল নরনারীগণের হরিধর্নি-সহকারে কলিযুগের ডগীরথ-দর্শনে গমন

# দ্বিতীয় অঙক

# রুদ্রনারায়ণ বক্শি

(স্বগত) তাই বটে!—ছেলেবেলা থেকে বরাবর অকারণে কেমন আমার একটা ধারণা ছিল ষে, আমি বড়ো কম লোক নই। এত দিনে তার কারণটা বোঝা যাছে। আর এও দেখেছি, ব্রাহ্মণের ঐ প্রকরিণীটির প্রতি আমার অনেক দিন থেকে লোভ পড়েছিল; থেকে থেকে আমার কেবলই মনে হত, ও প্রকুরটা কোনোমতে ঘিরে না নিতে পারলে মেয়েছেলেদের ভারি অস্ক্রিবধে হচ্ছে। একেবারে সাফ মনেই ছিল না যে, আমি ভগীরথ, আর মা গণ্গা এখনো আমাকে ভুলতে পারেন নি। উঃ, সে জন্মে যে তপিস্যেটা করেছিল্ম এ জন্মেকার মিথ্যে মকন্দমাগ্রলো তার কাছে লাগে কোথায়!

(ভক্তমণ্ডলীর প্রতি ঈষণ সহাস্যে) তা কি আর আমি জানতেম না! কিন্তু তোমাদের কাছে কিছ্ ফাঁস করি নি, কী জানি পাছে বিশ্বাস না কর। কলিকালে দেবতা-ব্রাহ্মণের প্রতি তো কারো ভক্তি নেই। তা ভয় নেই, আমি তোমাদের সব অপরাধ মাপ করল্ম।— কে গো তুমি? পায়ের ধ্লো? তা, এই নাও (পদ প্রসারণ)। তুমি কী চাও গা? পাদোদক? এসো, এসো। নিয়ে এসো তোমার বাটি— এই নাও— খেয়ে ফেলো। ভোরবেলা থেকে পাদোদক দিতে দিতে আমার সদি হয়ে মাথা ভার হয়ে এল।— বাছা, তোমরা সব এসো, কিছ্ ভয় নেই। এতদিন আমাকে চিনতে পার নি

সে তো আর তোমাদের দোষ নয়। আমি মনে করেছিলমে কথাটা তোমাদের কাছে প্রকাশ করব না, যেমন চলছে এমনিই চলবে—তোমরা আমাকে তোমাদের মাধব বক্শির ছেলে রুদ্দ্র বক্শি বলেই জানবে। (ঈষং হাস্য) কিন্তু মা গণ্গা যখন স্বয়ং ফাঁস করে দিলেন তখন আর নুকোতে পারল্ম না। কথাটা সর্বত্রই রাষ্ট্র হয়ে গেছে। ও আর কিছুতে ঢাকা রইল না। এই দেখো-না হিন্দুপ্রকাশে কী লিখেছে। ওরে তিনকড়ে, চট করে সেই কাগজখানা নিয়ে আয় তো। এই দেখো— 'কলিয়ুগের ভগীরথ এবং ফজুগঞ্জের ভাগীরথী'— লোকটার রচনাশক্তি দিব্য আছে। আর সেই পরশ্বদিনকার বঙ্গতোষিণী-খানা আন্দেখি, তাতেও বড়ো বড়ো দুখানা চিঠি বেরিয়েছে। কী? খ'জে পাচ্ছিদ নে? হারিয়েছিস ব্রিঝ? হারায় যদি তো তোর দুখানা হাড় আস্ত রাখব না, তা জানিস! সেদিন যে তোর হাতে দিয়ে বলে দিল্লম আলমারির ভিতর তলে রেখে দিস! পাজি বেটা! নচ্ছার বেটা! হারামজাদা বেটা! কোথায় আমার কাগজ হারালি বের করে দে! দে বের করে! যেখান থেকে পাস নিয়ে আয়, নইলে তোকে প'্তে ফেলব বেটা!— ওঃ, তাই বটে, আমার ক্যাশবাক্সের ভিতরে তুলে রেখেছিল্ম। ওহে হরিভূষণ, পড়ে শ্রনিয়ে দাও তো, আমার আবার বাংলা পড়াটা ভালো অভ্যেস নেই ৷— কে গা ? মতি গয়লানী বৃঝি ? তা, এসো এসো, আমি পায়ের ধুলো দিচ্ছি— দুধের দাম নিতে এসেছ? এখনো শোন নি বুঝি? নন্দ মুখুভেজকে মা গণ্গা কি স্বপন দিয়েছেন সে-সব খবর রাখ না? বেটি, তুই আমার পুকুরের জল দুধের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে বিক্রি করেছিস, সে জলের মাহাত্ম্য জানিস? কেমন, সবার কাছে কথাটা শ্রনলি তো? এখন হিসেবটা রেখে পায়ের ধুলো নিয়ে আমার খিড়কির ঘাটে চট করে একটা ডুব দিয়ে আয় গে যা।

এই এখনি যাচছি। বেলা হয়েছে সে কি আর জানি নে? ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল? তা, কী করব বলো। লোকজন সব অনেক দ্রে থেকে একট্ব পায়ের ধ্লোর প্রত্যাশায় এসেছে, এরা কি সব নিরাশ হয়ে যাবে! আচ্ছা, উঠি। ওরে তিনকড়ে, তুই এখানে হাজির থাকিস— যারা আমাকে দেখতে আসবে সব বসিয়ে রাখিস, আমি এল্ম ব'লে। খবরদার! দেখিস যেন কেউ দর্শনি না পেয়ে ফিরে না যায়। বিলেস ভগীরথ ঠাকুরের ভোগ হচ্ছে। বুঝাল? আমি দুটো ভাত মুখে দিয়েই এল্ম ব'লে।

রেধাে, তুই যে একেবারে সিধে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি! তাের কি মাথা নােয় না নাকি? তাের তাে ভারি অহংকার দেখাছ। বেটা, তাের ভদ্তির লেশমাত্র নেই। পাজি বেটা, তােকে জ্বাতাে মেরে বিদায় করে দেব তা জানিস? সবাই আমাকে ভদ্তি করছে, আর তুই বেটা এতবড়াে খ্রীস্টান হয়েছিস যে, আমাকে দেখে প্রণাম করিস নে! তাের পরকালের ভয় নেই? বেরাে আমার বাড়ি থেকে।

ছি বাবা উমেশ, তোমার এত বয়স হল, তব্ব কার সংশ্য কিরকম ব্যবহার করতে হয় শিখলে না? যে ভগীরথ মর্ত্যে গংগা এনেছিলেন তাঁর গল্প মহাভারতে পড়েছ তো? ভুল করছ— ঐরাবত নয়, সে ভগীরথ। আমাকে সেই ভগীরথ বলে জেনো। ব্বেছ? মনে থাকরে তো? ভগীরথ, ঐরাবত নয়। সেই জায়গাটা মাস্টারের কাছে পড়ে নিয়ো। এসো বাবা, তোমার মাথায় পায়ের ধ্বলো দিয়ে দিই।

কই? ভাত কই? আমি আর সব্ব করতে পারছি নে— দেশ দেশান্তর থেকে সব লোক আসছে। কী গো গিন্নি, এত রাগ কিসের? হয়েছে কী? খিড়াকির প্রকুরে লোকজনের ভিড় হয়েছে? নাওয়া, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, জল তোলা, সমস্ত বন্ধ হয়েছে? কী করব বলো। আমি স্বয়ং ভগীরথ হয়ে গণ্গা থেকে তো কাউকে বিশ্বত করতে পারি নে। তা হলে আমি এত তপিস্যে করে এত কন্ট করে গণ্গা আনলাম কেন? তোমাদের ময়লা কাপড় কাচবার জন্যে— বটে! যখন রাহ্মাণের সন্পে মকন্দমা করছিলাম তখন তোমরা সেই আশায় বসেছিলে, আসল কথাটা কেবল আমি জানতুম আর মা গণ্গাই জানতেন।— কী! এতবড়ো আস্পর্ধা— তুই বিশ্বাস করিস নে! জানিস, তোকে বিয়ে করে তোর চোন্দপর্ব্রকে উন্ধার করেছি। বাপের বাড়ি যাবে? যাও-না! মরবার সময় আমার এই গণ্গায় আসতে দেব না। সেটা মনে রেখো। ভাত আর আছে তো? নেই? আমি যে তোমাকে বেশি করে রাঁধতে বলে দিয়েছিলাম। আমার প্রসাদ নিয়ে যাবে বলে যে দেশ-বিদেশ থেকে লোক

এসেছে। যা রে'ধেছ, এর একটা একটা ভাত খবুটে দিলেও যে কুলোবে না। রাম্নাঘরে যত ভাত আছে সব নিয়ে এসো—, তোমরা সব চি'ড়ে আনতে দাও, পবুকুর থেকে গণ্গাজল এনে ভিজিয়ে থেয়ো। কী করব বলো। দ্র থেকে নাম শবুনে প্রসাদ নিতে এসেছে, তাদের ফেরাতে পারব না। কী বললে? আমার হাতে পড়ে তোমার হাড় জন্নলাতন হয়ে গেল? কী বলব, তুমি মবুখি মেয়েমান্ম, ঐ কথাটা একবার দেশের ভালো ভালো পিল্ডতদের কাছে বলো দেখি। তারা তথনি মবুথের উপর শবুনিয়ে দেবে, যাট হাজার সগরসল্তান জন্তাল ভস্ম হয়ে গিয়েছিল, সেই ভস্মে যিনি প্রাণ দিয়েছেন, তিনি যে তোমার হাড় জন্নলাবেন এ কথা কোনো শাস্তের সঙ্গেই মিলছে না। তুমি গালে দাও, আমি আমার ভক্তদের কাছে চললাম।

(বাহিরে আসিয়া) দেরি হয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে এ'য়ারা সব আবার কিছ্বতেই ছাড়েন না, পায়ের ধ্বলো নিয়ে প্রজা করে বেলা করে দিলেন। আমি বলি, থাক্ থাক্, আর কাজ নেই—তারা কি ছাড়ে! এসো, তোমরা একে একে এসো, যার যার ধ্বলো নেবার আছে নিয়ে বাড়ি যাও।—কী হে বিপিন? আজ মকদ্দমার দিন? তা তো যেতে পার্রাছ নে। দর্শন করতে সব লোকজন আসছে। এক-তরফা ডিক্রি হবে? কী করব বলো। আমি উপস্থিত না থাকলে এখানেও যে এক-তরফা হয়়। বিপ্নে, তুই যাবার সময় প্রণাম করে গোলি নে? এমনি করেই অধঃপাতে যাবে। আয়, এইখানে গড় কর্, এই নে, ধ্বলো নে। যা।

# তৃতীয় অঙ্ক

ওহে মুখুজেজ, মা গণ্গা ঠিক আমার এই খিড়কির কাছটায় না এসে আর রশি-দুয়েক তফাতে এলেই ভালো করতেন। তুমি তো দাদা, স্বপন দেখেই সারলে, আমাকে যে দিন-রাত্তির অসহ্য ভোগ ভূগতে হচ্ছে। এক তো, প্রকুরের জল দ্বধে বাতাসায় ডাবে আর পন্মের পাতায় পচে দ্বর্গণ্ধ रत्य উঠেছে, মাছগুলো মরে মরে ভেসে উঠছে, যেদিন দক্ষিণের বাতাস দেয় সেদিন মনে হয় যেন নরককুণ্ডুর দক্ষিণের জানলা-দরজাগনুলো সব কে খুলে দিয়েছে— সাত জন্মের পেটের ভাত উঠে আসবার জো হয়। ছেলেগ্নলো যে ক'টা দিন ছিল কেবল ব্যামোয় ভুগেছে। কলিয়্গের ভগীরথ হয়ে ডাক্তারের ফি দিতে দিতেই সর্বস্বান্ত হতে হল; তারা সব যমদতে, ভক্তির ধার ধারে না, স্বয়ং মা গণ্গাকে দেখতে এলে প্রুরো ভিজিট আদায় করে ছাড়ে। সেও সহ্য হয়, কিন্তু খিড়কির ধারে ঐ-যে দেশ-বিদেশের মড়া প্রভৃতে আরম্ভ হয়েছে, ঐটাতে আমাকে কিছু, কাব্র করেছে। অহনি শি চিতা জবলছে। কাছাকাছি যে-সমস্ত বর্সাত ছিল সে-সমস্তই উঠে গেছে; রান্তিরে যথন হরিবোল হরিবোল শব্দ ওঠে এবং শেয়ালগনলো ডাকতে থাকে তখন রক্ত শনুকিয়ে যায়। স্ত্রী তো বাপের বাড়ি চলে গেছেন। বাড়িতে চাকর-দাসী টি'কতে পারে না। ভূতের ভয়ে দিনে দ্বপন্রে দাঁত-কপাটি খেয়ে খেয়ে পড়ে। চারটি রে'ধে দেয় এমন লোক পাই নে। রাত্তিরে নিজের পায়ের শব্দ শন্নলে বনুকের মধ্যে দুড় দুড় করতে থাকে; বাড়িতে জনমানব নেই; গণ্গাযান্ত্রীর ঘর থেকে কেবল থেকে থেকে তারক-ব্রহ্ম নাম শ্র্নি, আর গা ছম্ছম্ করতে থাকে। আবার হয়েছে কী; ছেড়েও যেতে পারি নে। আমার ভগীরথ নাম চতুর্দিকেই রাজ্র হয়ে গেছে; সকলেরই দর্শন করতে ইচ্ছা হয়—সেদিন পশ্চিম থেকে দ্ব-জন এসেছিল, তাদের কথাই ব্রুতে পারি নে। বেটারা ভক্তি করলে বটে, কিন্তু আমার थानार्वाि গর্লো চুরিও করে গেছে। এখান থেকে উঠে গেলে হয়তো ঠিকানা না পেয়ে অনেকে ফিরে যেতে পারে। এ দিকে আবার বিষয়কর্ম দেখতে সময় পাচ্ছি নে; আমার পত্তনি তাল্মকটার খাজনা বাকি পড়েছে; শুনেছি জমিদার অন্টম করবে। শরীর ভয়ে অনিয়মে এবং ব্যামোয় রোজ শুকিয়ে যাচ্ছে। ডান্তারে ভয় দেখাচ্ছে এ জায়গা না ছাড়লে আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। কী করি বলো তো দাদা? রুদ্দ্র বক্শি ছিল্ম, সুখে ছিল্ম, কোনো ল্যাঠাই ছিল না; ভগরিথ হয়ে কোনো দিক সামলে উঠতে পারছি নে, আমার সোনার প্রবী একেবারে শ্মশান হয়ে গেছে! আবার কাগজ-গুলো আজকাল আমার সঙ্গে লেগেছে; তারা বলে সব মিথে। তাদের নামে লাইবেল আনবার জন্যে উকিলের পরামর্শ নিতে গিয়েছিল্ম ; উকিল বললে, তুমিই যে ভগীরথ সেটা প্রমাণ করতে গেলে সত্যযুগ থেকে সাক্ষী তলব করতে হয়, স্বয়ং ব্যাসদেবের নামে সমন জারি করতে হয়। শুনে আমার ভরসা হল না। এখানকার লোকের মনেও ক্রমে সন্দেহ জন্মে গেছে। মতি গরলানীর সংগে এক-রকম ঠিক হয়েছিল আমি পাদোদক দেব আর সে দুধ দেবে, আজ দুর্ দিন থেকে সে মাগী আবার তার হিসেব নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে; ভাবে গতিকে স্পন্ট বুঝতে পার্রাছ টাকার বদলে আমি তাকে পায়ের ধনুলো দিতে গেলে সেও আমার উপরে পায়ের ধনুলো ঝেড়ে যাবে। ভয়ে কিছু বলতে পার্রছি নে। প্রকুরটা তো গেছেই, আমার স্ত্রী-পত্র-কন্যারাও ছেড়ে গেছে, চাকর-দাসীও পালিয়েছে, প্রতিবেশীরাও গ্রাম ছেড়ে নতুন বসতি করেছে, আমার ভগীরথ নামটাও টে'কে কি না সন্দেহ, কেবল কি একা মা গণ্গা আমাকে কিছ্তুতেই ছাড়বেন না? মা গণ্গাকে নিয়ে কি আমার সংসার চলবে? রাস্তায় বেরোলে আজকাল ছেলেগ্লো ঠাট্টা করতে আরম্ভ করেছে যে, রুদ্দুর বক্ষির গণ্গাপ্রাণিত হয়েছে!—এই তো বিপদে পড়া গেছে। দাদা, আবার একবার তোমাকে স্বপন দেখতে হচ্ছে। দোহাই তোমার, দোহাই মা গণগার, হ্বর্গালর প্রলের নীচে যদি তাঁর বাসের অস্ক্বিধে হয়, দেশে বড়ো বড়ো ঝিল খাল দিঘি রয়েছে, স্বচ্ছলে থাকতে পারবেন। আমার ঐ পুকুরের জল যেরকম হয়ে এসেছে আর দুর্ দিন বাদে তাঁর মকরটা তার শুভূস্বদ্ধ মরে ভেসে উঠবে; আমার মতো ভগীরথ ঢের মিলবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-কায়ন্থের ঘরে অমন বাহন আর পাবেন না। এই নতুন গণ্গার ধারে তাঁর স্নেহের ভগীরথও যে বেশি দিন টি'কবে কোনো ডাক্তারেই এমন আশা দেয় না। সত্যয়্বের নামটার জন্যে মায়া হয় বটে, কিন্তু আমি বেশ করে ভেবে দেখেছি, দাদা, এই কলিয়া্বের প্রাণটার মায়াও ছাড়তে পারি নে। তাই স্থির করেছি পুর্ন্ফারণীটি তোমাকেই ফিরিয়ে দেব, কিন্তু গণ্গা-মাতাকে এখান থেকে একট্র দ্রের বসত করতে হবে।

পোষ ১৩০১

# অরসিকের স্বর্গপ্রাণ্ডি গোকুলনাথ দস্ত। ইন্দ্রলোক

গোকুলনাথ। (স্বগত) আমি দেখছি স্বগটি স্বাস্থ্যের পক্ষে দিব্য জারগা হয়েছে। এ সম্বশ্ধে প্রশাংসা না করে থাকা বায় না। অনেক উচ্চে থাকার দর্ন অঞ্জিলেন বাচ্পটি বেশ বিশৃষ্ধ পাওয়া যায়, এবং রাত্রিকাল না থাকাতে নন্দনবনের তর্লতাগর্ল কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস পরিত্যাগ করবার সময় পায় না, হাওয়াটি বেশ পরিক্ষার। এ দিকে ধ্বলো নেই, তাতে করে একেবারে রোগের বীজই নন্ট হয়েছে। কিন্তু এখানে বিদ্যাচর্চার যেরকম অবহেলা দেখছি তাতে আমি সন্দেহ করি ধ্বলায় রোগের বীজ উড়ে বেড়ায় এ সংবাদ এখনো এ'দের কানে এসে পেশীরেছে কি না। এ'রা সেই-যে এক সামবেদের গাথা নিয়ে পড়েছেন, এর বেশি আর ইন্টেলেক্ চুয়াল ম্ভ্মেণ্ট অগ্রসর হল না। প্থিবী দ্বতবেগে চলছে, কিন্তু স্বর্গ যেমন ছিল তেমনিই রয়েছে, কনসার্ভেটিভ যত দ্র হতে হয়।

(বৃহস্পতির প্রতি) আচ্ছা, পণ্ডিতমশায়, ঐ-যে সামবেদের গান হচ্ছে, আপনারা তো বসে বসে মৃশ্ধ হয়ে শৃ্নছেন, কিল্ডু কোন্ সময়ে ওর প্রথম রচনা হয় তার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছেন কি? কী বললেন? স্বর্গে আপনাদের ইতিহাস নেই? আপনাদের সমস্তই

নিতা? সনুষের বিষয় ! সনুরবালকদের তারিখ মন্খন্থ করতে হয় না ! কিন্তু বিদ্যাচর্চা ওতে করে কি অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকে না? ইতিহাসন্দিক্ষার উপযোগিতা চার প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে।— প্রথম, ক—

মনোযোগ দিচ্ছেন কি? (স্বগত) গান শ্বনতেই মত্ত তার আর মন দেবে কা করে! প্রথিবী ছেডে অর্বাধ এ'দের কাউকে যদি একটা কথা শোনাতে পেরে থাকি! শুনছে কি না-শুনছে মুখ দেখে কিছু বোঝবার জো নেই; একটা কথা বললে কেউ তার প্রতিবাদও করে না. এবং কারো কথার কোনো প্রতিবাদ করলে তার একটা জবাব পাওয়াই যায় না। শর্নোছ এইখানেই আমাকে সাড়ে পাঁচ কোটি সাডে পনেরো লক্ষ বংসর কাটাতে হবে। তা হলেই তো গেছি। আত্মহত্যা করে যে নিল্কতি পাওয়া যাবে সে সূর্যবধাও নেই—এখানকার সাম্পাহিক মৃত্যুতালিকা অন্বেষণ করতে গিয়ে শ্বলব্ম এখানে মৃত্যু নেই। অশ্বিনীকুমার নামক দুই বৈদ্য যে পদটি পেয়েছেন ওঁদের যদি বাঁধা খোরাক বরান্দ না থাকত তা হলে সমস্ত স্বর্গ ঝে'টিয়ে এক পয়সা ভিজিট জ্বটত না। তবে কী করতে যে ওঁরা এখানে আছেন তা আমাদের মান্যের বৃদ্ধিতে ব্রুতে পারি নে। কাউকে তো খরচের হিসাব দিতে হয় না, যার যা খুলি তাই হচ্ছে। থাকত একটা মার্নিসিপ্যালিটি, এবং নিয়ম-মত কাজ হত, তা হলে আমিই তো সর্বাল্লে ঐ দুটি হেল্খু-অফিসারের পদ উঠিয়ে দেবার জন্যে লড়তুম। এই-যে রোজ সভার মধ্যে অমৃত ছড়াছড়ি যাচ্ছে, তার একটা হিসেব কোথাও আছে? সেদিন তো শচীঠাকর,নকে স্পন্টই মুখের উপর জিজ্ঞাসা করল,ম, স্বর্গের সমস্ত ভাঁড়ার তো আপনার জিম্মায় আছে: পাকা খাতায় হোক, খসডায় হোক, তার কোনো একটা হিসেব রাখেন কি—হাত্চিঠা কি রসিদ, কি কোনো রকমের একটা নিদর্শন রাখা হয়? শচীঠাকর, ন বোধ করি মনে মনে রাগ করলেন: স্বর্গ স্থাটি হয়ে অবধি এরকম প্রশ্ন তাঁকে কেট জিজ্ঞাসা করে নি। যা পার্বালকের জিনিস তার একটা রীতিমত জবার্বাদহি থাকা চাই, সে বোধটা এ'দের কারো দেখতে পাই নে। অজস্র আছে বলেই কি অজস্র খরচ করতে হবে! যদি আমাকে বেশি দিন এখানে থাকতেই হয় তা হলে স্বর্গের সমস্ত বন্দোবস্ত আগাগোড়া রিফর্ম না করে আমি নড়ছি নে। আমি দেখছি, গোড়ায় দরকার অ্যাজিটেশন— ঐ জিনিসটা স্বগে একেবারেই নেই; সব দেবতাই বেশ সন্তুষ্ট হয়ে বসে আছেন। এ'দের এই তেতিশ কোটিকে একবার রীতিমত বিচলিত করে তুলতে পারলে কিছু কাজ হয়। এখানকার লোকসংখ্যা দেখেই আমার মনে হয়েছিল এখানে একটি বড়ো রকমের দৈনিক কিংবা সাম্তাহিক খবরের কাগজ বেশ চালানো যেতে পারে। আমি যদি সম্পাদক হই, তা হলে আর দুটি উপযুক্ত সাব-এডিটর পেলেই কাজ আরম্ভ করে দিতে পারি। প্রথমত নারদকে দিয়ে খুব এক চোট বিজ্ঞাপন বিলি করতে হয়। তার পরে বিষ্ণুলোক ব্রহ্মলোক চন্দ্রলোক সূর্যলোক গুটিকতক নিয়মিত সংবাদদাতা নিযুক্ত করতে হয়। আহা, এই কাজটি যদি আমি করে যেতে পারি তা হলে স্বর্গের এ চেহারা আর থাকে না। যাঁরা-সব দেবতাদের ঘুয় দিয়ে দিয়ে স্বর্গে আসেন, প্রতি সংখ্যার তাঁদের যদি একটি করে সংক্ষেপ-মর্ত্যজীবনী বের করতে পারি তা হলে আমাদের ম্বর্গীয় মহাত্মাদের মধ্যে একটা সেন সেশন পড়ে যায়। একবার ইন্দের কাছে আমার প্রস্তাবগালো পেডে দেখতে হবে।

(ইন্দ্রের নিকট গিয়া) দেখনে মহেন্দ্র, আপনার সঙ্গো আমার গোপনে কিছ্ব (অপ্সরাগণকে দেখিয়া) ও! আমি জানতুম না এরা সব এখানে আছেন— মাপ করবেন— আমি যাচছ। একি, শচীঠাকর্নও যে বসে আছেন! আর, ঐ ব্বড়ো ব্রড়ো রাজবি-দেববির্গালোই বা এখানে বসে কী দেখছে! দেখন মহেন্দ্র, স্বর্গে স্বায়ন্তশাসন-প্রথা প্রচলিত করেন নি বলে এখানকার কাজকর্ম তেমন ভালো রকম করে চলছে না। আপনি যদি কিছ্বকাল এই-সমস্ত নাচ-বাজনা বন্ধ করে দিয়ে আমার সঙ্গো আসেন তা হলে আমি আপনাকে হাতে হাতে দেখিয়ে দিতে পারি এখানকার কোনো কাজেরই বিলিব্যবস্থা নেই। কার ইচ্ছায় কী করে যে কী হচ্ছে কিছ্বই দনতস্ফ্রট করবার জো নেই। কাজ এমনতরো পরিষ্কার ভাবে হওয়া উচিত যে, যন্দ্রের মতো চলবে এবং চোখ ব্লিয়ে দেখবামাটই বোঝা যাবে। আমি সমস্ত নিয়ম নন্বরওয়ারি করে লিখে নিয়ে এসেছি; আপনার সহস্র চক্ষব্র

মধ্যে একজোড়া চোখও বদি এ দিকে ফেরান তা হলে— আচ্ছা তবে এখন থাক্, আপনাদের গান-বাজনাগুলো নাহয় হয়ে যাক, তার পরে দেখা যাবে।

(ভরত ঋষির প্রতি) আচ্ছা অধিকারীমশায়, শুনেছি গান-বাজনায় আপনি ওস্তাদ, একটি প্রশ্ন আপনার কাছে আছে। গানের সম্বন্ধে যে কটি প্রধান অংগ আছে, অর্থাৎ সণ্ড সূরে, তিন গ্রাম, একুশ মূর্ছনা—কী বললেন? আপনারা এ-সমস্ত মানেন না? আপনারা কেবল আনন্দট্রকু জানেন! তাই তো দেখছি—এবং যত দেখছি তত অবাক হয়ে যাচ্ছি। (কিয়ৎক্ষণ শ্রনিয়া) ভরত-ঠাকুর, ঐ-যে ভদু মহিলাটি— কী ওঁর নাম— রুভা? উপাধি কী বলুন। উপাধি বুঝছেন না? এই যেমন রম্ভা চাট্রন্তেজ কি রম্ভা ভট্টাচার্য, কিংবা ক্ষত্রিয় যদি হন তো রম্ভা সিংহ—এথানে আপনাদের ও-সব কিছু নেই বুঝি? আচ্ছা বেশ কথা তা শ্রীমতী রম্ভা যে গার্নটি গাইলেন আপনারা তো তার যথেষ্ট প্রশংসা করলেন; কিন্তু ওর রাগিণীটি আমাকে অনুগ্রহ করে বলে দেবেন ? একবার তো দেখছি ধৈবত লাগছে, আবার দেখি কোমল ধৈবতও লাগে, আবার গোড়ার দিকে— ওঃ বুঝেছি, আপনাদের কেবল ভালোই লাগে, কিন্তু ভালো লাগবার কোনো নিয়ম নেই। আমাদের ঠিক তার উল্টো, ভালো না লাগতে পারে কিল্ড নিয়মটা থাকবেই। আপনাদের স্বর্গে র্যোট আবশ্যক সেটি নেই, যেটা না হলেও চলে তার অনেক বাহুলা। সমস্ত সম্ভদবর্গ খংজে কায়ক্রেশে যদি আধখানা নিয়ম পাওয়া যায় তো তথনি তার হাজারখানা ব্যতিক্রম বেরিয়ে পডে। সকল বিষয়েই তাই দেখছি। ঐ দেখুন-না যড়ানন বসে আছেন, ওঁর ছটার মধ্যে পাঁচটা মুন্ডুর কোনোই অর্থ পাবার জো নেই। শরীরতত্তের ক-খও যে জানে সেও বলে দিতে পারে একটা স্কন্ধের উপরে ছটা মুক্তু নিতাশ্তই বাহাল্য। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! ওঁর ছয় মাতার পতন পান করতে ওঁকে ছটা মুল্ড ধারণ করতে হয়েছিল? ওটা হল মাইথলজি, আমি ফিজিয়লজির কথা বলছিলুম। ছটা যেন মুন্ডই ধারণ করলেন, পাকযন্ত্র তো একটার বেশি ছিল না। এই দেখুন-না আপনাদের স্বর্গের বন্দোবস্তটা— আপনারা শরীর থেকে ছায়াটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন, কিল্ত সেটা আপনাদের কী অপরাধ করেছিল? আপনারা স্বর্গের লোক, বললে হয়তো বিশ্বাস করেন না, আমি জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ ছায়াটাকে কখনো পশ্চাতে, কখনো সম্মুখে, কখনো দক্ষিণে, কখনো বামে সঙ্গে করে নিয়ে কাটিয়েছি. ওটাকে পুষতে এক দিনের জন্যে সিকিপয়সা খরচ করতে হয় নি এবং অতান্ত শ্রান্তির সময়ও বহন করতে এক তিল ভার বোধ করি নি - ওটাকে আপনারা ছে'টে দিলেন, কিন্তু ছটা মুন্ড, চারটে হাত, হাজারটা চোখ, এতে খরচও আছে, ভারও আছে, অথচ সেটা সম্বন্ধে একটা ইকনীম করবার দিকে নজর নেই! ছায়ার বেলাই টানাটানি, কিন্তু কায়ার বেলা মুক্তহম্ত! সাধুবাদ দিচ্ছেন? দেবতাদের মধ্যে আপনিই তা হলে আমার কথাটা বুঝেছেন। সাধুবাদ আমাকে দিচ্ছেন না? শ্রীমতী রম্ভাকে দিচ্ছেন? ওঃ! তা হলে আপনি বসনুন, আমি কার্তিকের সংগ আলাপ করে আসি।

(কার্তিকের পার্শ্বে বসিয়া) গৃহ, আপনি ভালো আছেন তো? আপনাদের এখানকার মিলিটারি ডিপার্ট্রেন্ট্র্ সম্বন্ধে আমার দুটো-একটা খবর নেবার আছে। আপনারা কিরকম নিয়মে— আছা, তা হলে এখন থাক্, আগে আপনাদের অভিনয়টা হয়ে যাক। কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এই-যে নাটকটি অভিনয় হচ্ছে এর নাম তো শুনছি 'চিত্রলেখার বিরহ'; এর উন্দেশ্যটা কী আমাকে বুনিয়ের দিতে হবে। উন্দেশ্য দুরকমের হতে পারে, এক জ্ঞানশিক্ষা, আর-এক নীতিশিক্ষা। কবি, হয় এই গ্রন্থের মধ্যে কোনো-একটা জাগতিক নিয়ম আমাদের সহজে বুনিয়ের দিয়েছেন, নয় স্পত্ট করে দেখিয়ের দিয়েছেন যে ভালো করলে ভালো হয়, মন্দ করলে মন্দই হয়ে থাকে। ভেবে দেখুন বিবর্তনবাদের নিয়ম-অনুসারে পরমাণ্কুজ্ঞ কিরকম করে ক্রমে ক্রমে বিচিত্র জগতে পরিণত হল, কিংবা আমাদের ইচ্ছাশন্তি যে অংশে পূর্ববর্তী কর্মের ফল সেই অংশে বন্ধ এবং যে অংশে পরবর্তী কর্মকে জন্ম দেয় সেই তাংশে মন্তু এই চিরস্থায়ী বিরোধের সামঞ্জস্য কোন্খানে— কাব্যে যথন সেই তত্ত্ব পরিস্ফন্ট হয় তথন কাব্যের উন্দেশ্যটি হাতে হাতে পাওয়া যায়। চিত্রলেখার বিরহের মধ্যে এর কোন্টি আছে? আপনি তো বিগলিতপ্রায় হয়ে এসেছেন;

যেরকম দেখছি দেবলোকে যদি ফিজিওলজির নিয়ম বলে একটা কিছ্ব থাকত তা হলে এখনি আপনার দ্বাদশ চক্ষ্ব থেকে অশ্র্রধারা প্রবাহিত হত। যাই হোক কাতিক, এ বড়ো দ্বঃখের বিষয়. দ্বগে আপনাদের রাশি রাশি কাব্য-নাটকের ছড়াছড়ি যাচ্ছে, কিন্তু যাতে গবেষণা কিংবা চিন্তা-শীলতার পরিচয় পাওয়া যায় দ্বগীয় গ্রন্থকারদের হাত থেকে এমন একটা কিছ্বই বেরোচ্ছে না। (ঈষং হাস্যসহকারে) দেখছি 'চিত্রলেখার বিরহ' নাটকখানা আপনার বড়োই ভালো লেগে গেছে, তা হলে অন্য প্রসংগ থাক্ আপনি ঐটেই দেখন।

(ইন্দের নিকট গিয়া) দেখন দেবরাজ, স্বর্গে পরস্পরের মতামত আলোচনার একটা স্থান না থাকাতে বড়োই অভাব বোধ করা যায়। আমার ইচ্ছা, নন্দনকাননের পারিজাতকুঞ্জের মধ্যে যেখানে আপনাদের নৃত্যশালা আছে, সেইখানে একট সভা স্থাপন করি, তার নাম দিই 'শতক্রতু ডিবেটিং ক্লাব'। তাতে আপনারও একটা নাম থাকবে আর স্বর্গেরও অনেক উপকার হবে। না, থাক্, মাপ করবেন-- আমার অভ্যাস নেই-- আমি অমৃত খাই নে-- রাগ র্যাদ না করেন তো বাল, ও অভ্যাসটা আপনাদের ত্যাগ করা উচিত। আমি দেখেছি দেবতাদের মধ্যে পানদোষটা কিছ, প্রবল হয়েছে। অবশ্য ওটাকে আপনারা স্বরা বলেন না, কিন্তু বললে কিছু অত্যুক্তি হয় না। প্থিবীতেও দেখতুম অনেকে মদকে ওআইন বলে কিছু সন্তোযলাভ করতেন। সুরেন্দ্র, আপনি শ্রীমতী মেনকাকে এইমাত্র যে সম্বোধনটা করলেন ওটা কি ভালো শুনতে হল? সংস্কৃত কাব্যে নাটকে দেখেছি বটে ঐ-সকল সম্বোধন প্রচলিত ছিল, কিন্তু আপনি যদি বিশ্বস্তস্ত্রে খবর নেন তো জানতে পারবেন, ওগ্রলো এখন নিন্দনীয় বলে গণ্য হয়েছে। আমরা কিরকম সম্বোধন করি জানতে চাচ্ছেন? আমরা কখনো-বা মাতৃসন্বোধনও করে থাকি, কখনো-বা বাছাও বলি, আবার সময়-বিশেষে 'ভালোমান ুষের মেয়ে' বলেও সম্ভাষণ করা যেতে পারে। এর মধ্যে কোনোটিই আপনি এই-সকল মহিলাদের প্রতি প্রয়োগ করতে ইচ্ছা করেন না? তা না কর্মন, এটা স্বীকার করতেই হবে আপনারা ওঁদের সম্বন্ধে যে বিশেষণগালি উচ্চারণ করে থাকেন, তাতে রুচির পরিচয় পাওয়া যায় না। কী বললেন? স্বর্গে স্বর্গিও নেই, কুর্গিড নেই? প্রথমটি যে নেই সে বিষয়ে সন্দেহ করি নে; দ্বিতীয়টি যে আছে তা এখনি প্রমাণ করে দিতে পারি, কিন্তু আপনারা তো আমার কোনো আলোচনাতেই কর্ণপাত করেন না।

(শচীর নিকট গিয়া) দেখ্ন শচী, আপনার কি মনে হয় না, স্বর্গসমাজের ভিতরে যে-সমস্ত দোষ প্রবেশ করেছে সেগ্নলো দ্র করবার জন্যে আমাদের বন্ধপরিকর হওয়া উচিত? আপনারা স্বর্গাণগনারাও যদি এ-সকল বিষয়ে শৈথিলা প্রকাশ করতে থাকেন তা হলে আপনাদের স্বামীদের চরিত্রের অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হতে থাকবে। উদের সন্বন্ধে যে-সকল অপযশের কথা প্রচলিত আছে সে আপনাদের অবিদিত নেই; মধ্যে মধ্যে যদি সভা আহ্বান করে এ-সকল বিষয়ে আলোচনা হয়, আপনারা যদি সাহায্য করেন তা হলে—কোথায় যান? গ্রুকর্ম আছে ব্বিঝ? (শচীকে উঠিতে দেখিয়া সকল দেবতার উত্থান এবং অকালে সভাভেংগ।) মহা মুশকিলে পড়া গেল—কাউকে একটা কথা বললে কেউ শোনেও না, ব্রুবতেও পারে না।

(ইন্দ্রের নিকট গিয়া কাতর স্বরে) ভগবন্ সহস্রলোচন শতক্রতো, আমার সাড়ে পাঁচ কোটি সাড়ে পনেরো লক্ষ বংসরের মধ্যে আর কত দিন বাকি আছে?

ইন্দ্র। (কাতর স্বরে) সাড়ে পাঁচ কোটি পনেরো লক্ষ ঊনপণ্ডাশ হাজার নয় শো নিরেনব্বই বংসর।

গোকুলনাথ এবং তেতিশ কোটি দেবতার একসংখ্য স্বগভীর দীর্ঘনিশ্বাস-পতন

ভাদ্র ১৩০১

# স্বগীয় প্রহসন

### ইন্দ্রসভা

বৃহস্পতি। হে সৌমা, তেগ্রিশ কোটি দেবতাতেও কি ইন্দ্রলোক প্র্ণ হয় নাই? আরও কি ন্তন দেবতা আমন্ত্রণের আবশ্যক আছে? হে প্রিয়দর্শন, স্মরণ রাখিয়ো, জন্মমৃত্যুর দ্বারা মর্ত্যলোকে লোকসংখ্যা নিয়মশাসনে থাকে, কিন্তু স্বর্গলোকে মৃত্যুর অভাবে দেবসংখ্যা হাস করিবার কোনো উপায় নাই; অতএব সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার পূর্বে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

ইন্দ্র। হে স্বরগ্রেরা, স্বর্গের পথ দ্বর্গম করিবার জন্য স্বর্গাধপতির চেণ্টার চুর্টি নাই এ কথা স্বর্জনবিদিত।

বৃহস্পতি। পাকশাসন নাকপতে, তবে কেন অধ্না দেবলোকে মনসা শীতলা ঘেণ্ট্-নামধারী অক্সাতকুলশীল নব নব দেবতার অভিষেক হইতেছে?

ইন্দ্র। ন্বিজোক্তম, আমরা দেবতাগণ বিভুবনের কর্তৃত্বভার প্রাণ্ড হইরাছি বটে, কিন্তু সে কেবল বিভুবনের সম্মতিক্রমে। এ কথা গ্রন্ধদেবের অগোচর নাই যে, মর্ত্যলোকেই দেবতাদের নির্বাচন হইরা থাকে। এক কালে আর্যাবর্তের সমন্ত ব্রাহ্মণ হোতাগণ আমাকেই ন্বর্গের প্রধানপদ দিয়াছিলেন এবং তংকালে সরন্বতী-দৃশ্দ্বতী-তীরের প্রত্যেক যজ্ঞহ্বতাশনে আমার উদ্দেশে অহরহ যে হবি সম্পিত হইত তাহার হোমধ্যে আমার সহস্রলোচন হইতে নিরন্তর অগ্রন্থ প্রবাহিত হইত। অদ্য নরলোকে হবিষ্ত কেবলমার জঠরযজ্ঞে ক্ষ্ধাস্ক্রের উদ্দেশেই উপহত হইরা থাকে এবং শ্রনিতে পাই সে ঘৃতও বিশ্বশ্ধ নহে।

বৃহস্পতি। ব্রনিস্দেন, সেই অপবিত্র বিমিশ্র ঘৃত-পানে, শ্ননিতে পাই, ক্ষ্রাস্বর মৃতপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। হে শত্র্ন, দেবতাদের প্রতি দেবদেবের বিশেষ কৃপা আছে, সেইজনোই নরলোকে হোমাণিন নির্বাপিত হইয়াছে, নতুবা নব্য গব্য পরিপাক করিতে হইলে, ভো পাকশাসন, দেবজঠরের সমস্ত অম্তরস স্কতীর অম্লরসে পরিণত হইত, আণ্নদেবের মন্দাণিন এবং বায়্দেবের বায়্নপরিবর্তন আবশ্যক হইত, এবং সমস্ত দেবতার অমরবক্ষে অসহ্য শ্লবেদনা অমর হইয়া বাস করিত।

ইন্দ্র। হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, উক্ত ঘ্তের গ্রাগগ্রণ আমার অবিদিত নাই, যেহেতু ষমরাজের নিকট সর্বদাই তাহার বিবরণ শ্রনিতে পাই। অতএব হবাপদার্থে আমার কিছ্মার লোভ নাই, এবং হোমাগিনর তিরোধান সম্বন্ধেও আমি আক্ষেপ করিতেছি না। আমার বন্ধব্য এই যে, যেমন প্রুপ হইতে সৌরভ উত্থিত হয় তেমান মর্তোর ভক্তি হইতেই স্বর্গ উধর্বলোকে উদ্বাহিত হইতে থাকে; সেই ভক্তিপ্রুপ যদি শৃক্ত হইয়া ষায় তবে, হে শ্বিজসন্তম, তেরিশ কোটি দেবতাও আমার এই পারিজাতমোদিত নন্দনবনবেণ্টিত স্বর্গলোক রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই কারণে, মর্ত্যের সহিত যোগপ্রবাহ রক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে নরলোকের নর্বানর্বাচিত দেবতাগ্রলিকে সাদরে স্বর্গে আবাহন করিয়া আনিতে হয়। হে বিকালজ্ঞ, স্বর্গের ইতিহাসে এমন ঘটনা ইতিপ্রেব্ ঘটিয়াছে।

বৃহস্পতি। মেঘবাহন, সে-সমসত ইতিহাস আমার অগোচর নাই। কিন্তু ইতিপুর্বে ষে-সকল ন্তন দেবতা মত্য হইতে স্বর্গলোকে উন্নতি হইয়াছিলেন তাঁহারা অভিজাত দেবগণের সহিত একাসনে বাসবার উপযুক্ত। সম্প্রতি ঘেট্পুসম্থ যে-সমসত দেবতাগণ তোমার নিমন্তাণে স্বর্গে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন তাঁহারা স্বরসভার দিবাজ্যোতি ম্লান করিয়া দিয়াছেন। অদিতিনন্দন, আমার প্রস্তাব এই যে, তাঁহাদের জন্য একটি উপদেবলোক স্জন করিবার জন্য বিশ্বকর্মার প্রতি বিশেষ ভারাপণি করা হয়।

ইন্দ্র। ব্রধপ্রবর, তাহা হইলে সেই উপস্বর্গাই স্বর্গা হইয়া দাঁড়াইবে এবং স্বর্গা উপসর্গা হইবে মাত্র। একমাত্র বেদমন্ত্রের উপর আমাদের স্বর্গা প্রতিষ্ঠিত। জর্মান্দেশীয় পশ্ভিতগণের বহুল চেষ্টা সত্ত্বেও সে মন্ত্র এবং তাহার অর্থা সকলে বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আমাদের নৃত্ন আমন্ত্রিত দেবদেবীগণ, সায়নাচার্যের ভাষা, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের প্রাতত্ত্ব অথবা তাঁহাদের প্রাচ্যাশিষ্য-

বর্গের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভার করিতেছেন না, তাঁহারা প্রতিদিনের সদ্য-আহরিত প্রজা প্রাপত হইয়া উপবাসী প্রাতন দেবতাদের অপেক্ষা অনেকগ্নেণে প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দ্বপক্ষে পাইলে আমরা ন্তন বল লাভ করিতে পারিব। অতএব, গ্রন্দেব, প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের কপ্রে দেবমাল্য অপণ করিয়া তাঁহাদিগকে দ্বগলোকে বরণ করিয়া লউন।

বৃহস্পতি। অহা দ্বৃত্তা নিয়তি! মর্তালোকের প্রসাদলাভলালসায় কত প্রাতন দেবকুলপ্রদাপ ক্রমশ আপন দেবমর্যাদা বিসর্জন দিয়াছেন। দেবসেনাপতি কার্তিকের বীরবেশ পরিত্যাগ করিয়া স্ক্রাবসন লম্বকছে কামিনীমনোমোহন নির্লেজ্জ নাগরম্তি ধারণ করিয়াছেন। গম্ভীরপ্রকৃতি গণপতি কদলীতর্র সহিত গোপনপরিণয়পাশে বন্ধ হইয়াছেন এবং মহাযোগী মহেশ্বর গাঞ্জকা-ধ্মুত্র-সিন্ধি-পানে উন্মন্ত হইয়া মহাদেবীর সহিত অগ্রাব্য ভাষায় কলহ করিয়া নীচজাতীয় স্বীপক্লীর মধ্যে আপন বিহারক্ষেত্র বিস্তার করিয়াছেন। সেই সমস্তই যখন একে একে সহ্য করিতে পারিয়াছি তখন বোধ করি দেবাসনে উপদেবতাগণের অধিয়োহণদৃশ্যও এই বৃদ্ধ রাক্ষণের ধৈর্যকঠিন বক্ষঃম্ভল বিদীর্ণ করিতে পারিবে না।

#### চন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। ভগবন্ উড়্পতে, স্বর্গলোকে তো কৃষ্ণপক্ষের প্রভাব নাই, তবে অদ্য কেন তোমার সোম্যসন্নর প্রফল্ল মুখছেবি অন্ধকার দেখিতেছি?

চন্দ্র। দেব সহস্রলোচন, স্বর্গে কৃষ্ণপক্ষ থাকিলে অমাবস্যার ছায়ায় আমি আনন্দে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতাম। দেবরাজ, দেবী শীতলার প্রসন্ন দৃষ্টি হইতে আমাকে নিন্দৃতি দান করো। তিনি স্বর্গে পদাপণ করিয়া অবধি আমার প্রতি যে বিশেষ পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছেন, আমি একাকী তাহার যোগ্য নহি। তাঁহার সেই প্রচুর অন্ত্রহ দেবসাধারণের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হইলে কাহারো প্রতি অন্যায় হয় না।

ইন্দ্র। সন্ধাংশনুমালিন্, সন্হদ্গণের সহিত ভাগ করিয়া ভোগ করিলে অধিকাংশ আনন্দই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে সন্দেহ নাই, কিন্তু রমণীর অন্গ্রহ সে-জাতীয় নহে।

চন্দ্র। ভগবন্, তবে সে আনন্দ তুমিই সম্পূর্ণ গ্রহণ করো। তুমি স্করশ্রেষ্ঠ, এ স্ক্থাবেগ তুমি ব্যতীত আর-কেহ একাকী সম্বরণ করিতে পারিবে না।

ইন্দ্র। প্রিয়সখে, অন্যের নিকট যাহা পাওয়া যায় তাহা বন্ধকে দান করা কঠিন নহে, কিন্তুপ্রেম সের্পে সামগ্রী নহে। তুমি যাহা পাইয়াছ তাহা তুমি অনাদরে ফেলিয়া দিতে পার, কিন্তুপ্রিয়তম বন্ধরে অত্যাবশ্যক প্রেণ করিবার জন্যও তাহা দান করিতে পার না।

চন্দ্র। যদি ফোলিয়া দিতে পারিতাম, তবে বিপন্নভাবে তোমার ন্বারস্থ হইতাম না। স্বরপতে, অনেক সৌভাগ্য আছে যাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেও নিকটে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

ইন্দ্র। শশলাঞ্চন, তুমি কি অপ্যশের ভয় করিতেছ?

চন্দ্র। সথে, সত্য বলিতেছি, কলঙ্কের ভয় আমার নাই।

ইন্দ্র। কলানাথ, তবে কি তুমি তোমার জনতঃপ্রলক্ষ্মী প্রিয়তমার অস্য়া আশঙ্কা করিতেছ?

চন্দ্র। বন্ধো, তোমার অবিদিত নাই, সম্তবিংশতি নক্ষরনারী লইয়া আমার অন্তঃপর্র। তাহারা প্রত্যেকেই সমস্ত রাত্রি অনিমেষ নেত্রে জাগ্রত থাকিয়া আমার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, তথাপি এ-পর্যন্ত নক্ষরলোকে কোনোর্প অশান্তির কারণ ঘটে নাই। সম্তবিংশতির উপর আর-একটি যোগ করিতে আমি ভীত নহি।

ইন্দ্র। সথে, ধন্য তোমার সাহস! তবে তোমার ভয় কিসের?

# শশবাস্ত হইয়া দেবদ্তের প্রবেশ

দ্ত। জয়োস্তু! দেবরাজ, বাণী বীণাপাণি স্বর্গপরিত্যাগের কল্পনা করিতেছেন।

ইন্দ্র। (সসম্প্রমে) কেন? দেবগণ তাঁহার নিকট কী কারণে অপরাধী হইয়াছে?

দ্ত। মনসা শীতলা মংগলচন্ডী-নামনী দেবীগণ সরস্বতীর কমলবনে চিংগটি-নামক কর্দমিচর ক্ষুদ্র মংস্যের সন্ধানে গিয়াছিলেন। কৃতকার্য না হইয়া কমলকলিকায় অণ্ডল পূর্ণ করিয়া তিন্তিড়ি-সংযোগে কট্টেতলে অম্লব্যঞ্জন-রন্ধন-পূর্বক তীরে বসিয়া প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়াছেন, এবং পিত্তলম্থালী সরোবরের জলে মার্জনপূর্বক স্ব স্থানে ফিরিয়া অসিয়াছেন। এ-পর্যন্ত মানসস্বরোবরের পশ্মকলিকা দেব দানব কেহই ভক্ষারূপে ব্যবহার করে নাই।

[ দেবগণের পরস্পর ম্থাবলোকন

# ঘেট্র মনসা প্রভৃতি দেবদেবীগণের প্রবেশ

ইন্দ্র। (আসন ছাড়িয়া উঠিয়া) দেবগণ, দেবীগণ, স্বাগত! আপনাদের কুশল? স্বর্গলোকে আপনাদের কোনোর্প অভাব নাই? অন্চরগণ সমাহিত হইয়া সর্বদা আপনাদের আদেশ-পালনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে? সিদ্ধগন্ধর্বগণ নৃত্যশালায় নৃত্যগীতাদির দ্বারা আপনাদের মনোরঞ্জন করে? কামধেন্র দ্বৃত্ধ এবং অমৃতরস যথাকালে আপনাদের সম্মুখে আহরিত হইয়া থাকে? নন্দনবনের স্বৃগন্ধ সমীরণ আপনাদের ইচ্ছান্গামী হইয়া বাতায়নপথে প্রবাহিত হইতে থাকে? আপনাদের লতানিকুঞ্জে পারিজাত সর্বদাই প্রস্ফুটিত থাকিয়া শোভাদান করে?

[দেবীগণের উচ্চহাস্য

মনসা। (ঘেণ্ট্রে প্রতি) মিন্সে কী বকছে ভাই?

ঘেণ্ট্র। প্রর্তঠাকুরের মতো মন্তর পড়ে যাচ্ছে। (ইন্দের প্রতি) ওহে, তুমি ব্রিঝ কর্তা? তোমার মন্তর পড়া হয়ে গিয়ে থাকে তো গোটাকতক কথা বলি।

ইন্দ্র। হে ঘেটা! আপনকার—

খে 'ট্র। খে 'টো কী! আমি কি তোমার বাগানের মালী? বাপের জন্মে এমন অভন্দর মান্য তো দেখি নি গা! খে 'টো! আমি যদি তোমাকে ইন্দির না বলে ইন্দিরে বলি!

মনসা। তা হলেই চিত্তিরে হয়!

[দেবীগণের উচ্চহাস্য

ইন্দ্র। (হাস্যে যোগদান করিবার চেণ্টা করিয়া) কুন্দাভদন্তি, বহু তপস্যা-ন্বারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন্ স্কৃতিফলে আপনকার সকলের স্মিতদশনময়্থে স্বর্গলোক অকস্মাৎ অতিমাত্ত আলোকিত হইয়া উঠিল এখনো তাহা ধারণা করিতে পারিলাম না।

ছে ত্র্বি । আরে, রাখো, ও-সব বাজে কথা রাখো। তোমার পেয়াদাগ্রলো আমাকে সোনার ভাঁড়ে করে কী সব এনে দেয় সে আমি ছুইতে পারি নে। তোমার শচীগিন্নিকে বলে দিয়ো আমার জন্যে রোজ এক থাল গোবরের লাড় হৈতির করে পাঠিয়ে দেন।

ইন্দ্র। তথাস্তু। স্বর্গে আমাদের কল্পধেন, আছেন। তিনি সকলের সকল কামনাই প্রেণ করিয়া থাকেন। বোধ করি আপনার প্রার্থনা প্র্ণ করা তাঁহার পক্ষে দ্বঃসাধ্য না হইতে পারে।

শীতলা। (চন্দ্রকে এক কোণে গ্রুক্তপ্রায় দেখিয়া নিকটে গিয়া) মাইরি! তুমি এত ছলও জান ভাই! আমাকে আছে। ভোগ তুগিয়েছ যা হোক! আমি বলি, তুমি ব্রিঝ অন্দরমহলে আছ। ঢুকে দেখি, অশেলষা আর মঘা নবাবপ্রতীর মতো বসে আছেন, আমাকে দেখে অবাক হয়ে রইলেন। আমার সহ্য হল না। আমি বলল্ম, বলি ও বড়োমান্ধের ঝি, তোমাদের গতর খাটিয়ে খেতে হয় না বলে ব্রিঝ দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না! যা বলতে হয় তা বলেছি। ধ্নধ্নমার বাধিয়ে দিয়ে এসেছি।

চন্দ্র। (জনান্তিকে ইন্দের প্রতি) সম্তবিংশতির উপর অর্টবিংশতিতম যোগ হইলে কির্পে দ্বর্যোগ উপস্থিত হইতে পারে তাহা, হে শচীপতে, সহজেই অন্ভব করিতে পারিবেন। (শীতলার প্রতি) অয়ি অনবদ্যে—

শীতলা। (হাসিয়া অস্থির হইয়া) মা গো মা, তুমি এত হাসাতেও পার! আদর করে বেশ

নামটি দিয়েছ যা হোক। আনো বিদ্য়! কিন্তু বিদ্যতে করবে কী ভাই! কত বিদ্যর সাত প্রেষ্থকে আমি সাত ঘাটের জল খাইয়ে এসেছি— আমি কি তেমনি মেয়ে!

ঘেট্। (ইন্দের গায়ের কাছে গিয়া তাঁহার প্র্ণে হাত দিয়া) কী গো, ইন্দিরদা! মুখে যে রাটি নেই! রেতের বেলা গিল্লির সঙ্গে বকাবিক চুলোচুলি হয়ে গেছে নাকি?

ইন্দ্র। (সসংকোচে সরিয়া গিয়া দ্রেম্থ আসন-নির্দেশ-প্রেক) দেব, আসনগ্রহণে অন্মতি হউক।

ঘে ট্র। এই-যে, এখানে ঢের জায়গা আছে। (ইন্দের সহিত একাসনে উপবেশন) দাদা, আমার সংখ্য তুমি নৌকোতা কোরো না। আজ থেকে তুমি আমার দাদা, আমি তোমার ছোটো ভাই ঘে ট্র।
বাহ শ্বারা ইন্দের গলবেণ্টন এবং ইন্দ্রকর্তৃক অবাক্ত কাতরধর্মনি উচ্চারণ

শীতলা। (চন্দ্রের প্রতি) তুমি যাও কোথায়?

চন্দ্র। মনোজ্ঞে, অদ্য অন্তঃপর্রে দেবীগণ ভত্প্রসাদনব্রতে তাঁহাদের এই সেবকাধমকে স্মরণ করিয়াছেন, অতএব যদি অনুমতি হয় তবে, হে হরিণশালীননয়নে—

শীতলা। কী বললে! শালী? তা, ভাই. তাই সই। তোমার চাঁদমুখে সবই মিদ্টি লাগে। তা, শালী যদি বললে তবে কানমলাটিও খাও।

[ চন্দ্রের পার্ণের্ব একাসনে বসিয়া চন্দ্রের কর্ণপীড়ন

ইন্দ্র। (চন্দ্রের প্রতি) ভগবন্ সিতকিরণমালিন্, তুমিই ধন্য। কর্ণস্পর্শে তর্ণীকরিকসলয়ের অরুণরাগ এখনো তোমার কর্ণমূলে সংলগন হইয়া আছে।

শীতলা। (মনসার প্রতি লক্ষ করিয়া প্রবৃত্ত) মোলো মোলো! আমাদের মন্সে হিংসেয় ফেটে মোলো। আমি চাঁদের পাশে বসেছি, এ আর ওঁর গায়ে সইল না। ঘ্র ঘ্র ফরে বেড়াচ্ছে দেখো-না। এতগ্রেলা প্র্যুষ-মান্থের সামনে লঙ্জাও নেই! মাগী এবার পাড়ায় গিয়ে কত কানাঘ্রোই করবে! উনিও বড়ো কস্র করেন নি। কার্তিক-ঠাকুরটিকে নিয়ে যেরকম নিলঙ্জপনা করেছে আমি দেখে লঙ্জায় মরে যাই আর-কি। কার্তিক কোথায় ন্কোবে ভেবে পায় না। ঐ তো চেহারা, ঐ নিয়ে এত ভঙ্গও করে! মাগো, মাগো, মাগো! (প্রকাশ্যে) আ মর্ মাগী! চাঁদের সামনে দিয়ে অমন বেহায়ার মতো আনাগোনা করিছিস কেন? যেন সাপ খোলয়ে বেড়াচ্ছে! কার্তিকের ওখানে ঠাঁই হল না নাকি?

া স্বসভার মধ্যে মনসার ও শীতলার গ্রাম্য ভাষায় তুমুল কলহ

ইন্দ্র। (শশবাসত হইয়া একবার মনসা ও একবার শীতলার প্রতি) ক্রোধ সম্বরণ করো! ক্রোধ সম্বরণ করো! আয় অস্যাতামলোচনে, আয় গলদ্বেণীবন্ধে, আয়ি বিগলিতদ্বত্লবসনে, আয় কোকিলজিতক্জিতে, তারতর সংতম স্বরকে পঞ্চম স্বরে নমু করিয়া আনো। আয়ি কোপনে—

ঘেট্। (উত্তরীয় ধরিয়া ইন্দ্রকে আসনে বসাইয়া) তুমি এত বাসত হও কেন দাদা? ওদের এমন রোজ হয়ে থাকে। থাকত ওলাবিবি, তা হলে আরও জমত। তার কি খাবার গোল হয়েছে তাই সে শচীর সংশ্বে ঝগড়া করতে গেছে।

ইন্দ্র। (ব্যাকুলভাবে) হা স্করেন্দ্রবক্ষোবিহারিণী দেবী পোলমী!

[মনসার দ্রতবেগে সভাত্যাগ এবং শীতলার প্রশ্চ চল্দ্রের পাশ্বে উপবেশন

### বীণাপাণির প্রবেশ

বীণাপাণি। দেবরাজ, কর্কাশ কোলাহলে আমার দেববীণার স্বরস্থলন হইতেছে, আমার কমলবন শ্ন্যপ্রায়, আমি দেবলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

[ প্রস্থান

ব্হস্পতি। আমিও জননী বাণীর অনুগমন করি।

### অশ্লেষা ও মঘার সভাপ্রবেশ

অশেলষা ও মঘা। (চন্দ্রের একাসনে শীতলাকে দেখিয়া) আজ অপর্পে অভিনব সপ্তদশ কলায় দেব শশধরকে সমধিকতর শোভমান দেখিতেছি!

চন্দ্র। দেবীগণ, এই হতভাগ্যকে অকর্ণ পরিহাসে বিড়ম্বিত করিবেন না। প্রায় রাহ্ব আমাকে কেবল ক্ষণমাত্রকাল পরাভব করিতে পারে সেই আক্রোশে ঈর্যান্বিত ভগবান একটি স্ত্রী রাহ্ব স্জন করিয়াছেন, ই'হার প্রণগ্রাস হইতে আমি বহ্ব চেন্টায় আপনাকে মৃক্ত করিতে পারিতেছি না।

আশেলষা। আর্যপিরে, এই ভদ্রললনা অনতিপ্রে তোমার অন্তঃপ্রের প্রবেশপর্বেক তোমার শবশ্রকুলকে উধর্বতন চতুর্দশ প্রের্ব পর্যন্ত অশ্রুতপ্রে কুৎসা-দ্বারা লাঞ্ছিত করিয়া আসিয়াছেন। দেবীর সেই আশ্চর্য ব্যবহারকে আমরা অধিকারবহিভূতি উপদ্রব জ্ঞান করিয়া বিসময়ান্বিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে দপ্রত ব্রিবতে পারিতেছি সোভাগ্যবতী তোমারই হদেত সেই অবমাননের অধিকার প্রাপত হইয়াছেন। এখন, আর্যপ্রেকে তাঁহার নবতর শবশ্রকুলে বরণ করিয়া আমরা নক্ষরলোক হইতে বিচ্যুতিলাভের জন্য চলিলাম। (শীতলার প্রতি) ভদ্রে, কল্যাণী, তোমার সোভাগ্য অক্ষয় হউক।

প্রস্থান

### শচীর প্রবেশ

ইন্দ্র। (সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া) আর্মে, শত্বভ আগমন হউক।

ঘে ট্র। (উত্তরীয় ধরিয়া ইন্দকে সবলে আসনে উপবেশন করাইয়া) ইস্! ভারি খাতির যে! মাইরি দাদা, ঢের ঢের পুরুষমানুষ দেখেছি, কিন্তু তোর মতো এমন স্তৈণ আমি দেখি নি।

্রেট্রেকে ইন্দ্রের বামপানের্ব শচীর নির্দিণ্ট স্থানে বসিতে দেখিয়া দ্রে এক কোণে শচীদেবীকর্তৃক সামান্য এক আসন গ্রহণ

ঘে'ট্র। (শচীর অনতিদ্বের গমন করিয়া সহাস্যে) বউঠাকর্বন, আমার দাদাকে কী মন্তর পড়ে দিয়েছ বলো দেখি! একেবারে শ্রীচরণের গোলাম করে রেখেছ! তুমি উঠলে ওঠে, তুমি বসলে বসে। বলি, একটা কথাই কও। (গান) 'কথা কইতে দোষ কি আছে বিধ্বমুখী!'

ইন্দ্র। দেব ঘে'টো, কিণ্ডিং অবসর দিতে অনুমতি হউক। দেবার নিকট কিছু নিবেদন আছে। ঘে'টু। ইস্! দেখো! দেখো! একটু কাছে এসে বসেছি, তোমার যে আর গায়ে সইল না! এতটা বাড়াবাড়ি কিছু নয়! কথায় বলে অতিভব্তি চোরের লক্ষণ।— কাজ নেই ভাই, আবার শাপ দেবে। তোমরা দুজনে বোসো, আমি যাই।

[ বলপূর্বক ইন্দ্রকে শচীর আসনে বসাইবার চেষ্টা

ইন্দ্র। (ঘেট্রেকে দ্বের অপসারণ করিয়া) দেব, তুমি আত্মবিস্মৃত হইতেছ।

#### ওলাবিবির প্রবেশ

ওলাবিব। (শচীর প্রতি) তাই বলি যায় কোথায়! অমনি ব্রব্য সোয়ামির কাছে নাগাতে এসেছ? তা, নাগাও-না। তোমার সোয়ামিকে আমি ডরাই নে।

শাচী। (আসন হইতে উঠিয়া ইন্দের প্রতি) দেবরাজ, আমি জয়ন্তকে সংগে লইয়া বিষ্ণুলোকে কিছুকাল লক্ষ্মীদেবীর আলয়ে বাস করিবার সংকলপ করিয়াছি। বহুকাল দেবীদর্শনি ঘটে নাই।

ইন্দ্র। আর্মে, আমিও দেবীর অন্করণ করিতেছি। বহুকাল প্জার অনবসরক্তমে চক্রপাণির নিকটে অপরাধী হইয়া আছি।

[উভয়ের প্রস্থান

চন্দ্র। দেব সহস্রলোচন, বিষ্ণুলোকে আমারও বিশেষ আবশ্যক আছে— লক্ষ্মীদেবী— হায়, বিপংকালে বান্ধবেরাও ত্যাগ করিয়া যায়।

শীতলা। অমন হাঁড়িপানা মুখ করে আছ কেন? অমন করে থাক তো ফের কানমলা খাবে। চন্দ্র। স্ফর্রংকনকপ্রভে, বিষ্ণুলোকে আমার বিস্তর বিলম্ব হইবে না, যদি অনুমতি কর তো দাস—

শীতলা। ফের কানমলা খাবে!

কোন মলিতে উদাত

#### মনসার প্রনঃপ্রবেশ

্রেশীতলার সহিত প্নরায় কলহারম্ভ। ঘেণ্ট্র ওলা মগ্গলচন্ডী প্রভৃতি সকলের তাহাতে যোগদান চন্দ্র। আপনারা তবে ততক্ষণ মিষ্টালাপ কর্ন, দাস বিষ্কুলোক-অভিমূ্থে প্রয়াণ করিতে ইচ্ছা করে।

দ্রতপদে প্রস্থান

আশ্বিন-কাতিক ১৩০১

### বশীকরণ

#### প্রথম অঙক

### আশ্ব ও অন্নদা

আশ্ব। আচ্ছা অন্নদা, তুমি যেন ব্রাহ্মই হয়েছিলে, কিন্তু তাই বলে স্ত্রী-পরিত্যাগ করতে গেলে কেন? স্ত্রী তো তেত্রিশ কোটির মধ্যে একটিও নয়। ঐট্বুকু পৌত্তলিকতা, রাখলেও ক্ষতি ছিল না।

অন্নদা। সে তো ঠিক কথা। দ্বী-পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু দ্বীজাতি তো বিদায় হন না— দ্বীকে ছাড়লে দ্বীজাতি বিশ্বব্যাপী হয়ে দেখা দেন, দ্বীপ্জার মাত্রা মনে মনে বেড়ে ওঠে।

আশু। তবে?

অম্লদা। তবে শোনো। আমার শাশ্বড়ি ছিলেন না, শ্বশ্ব ভয়ংকর হিন্দ্ব ছিলেন। যথন শ্বনলেন আমি ব্রাহ্ম হয়েছি, আমার স্বীকে বিধবার বেশ পরিয়ে ব্রহ্মচারিণী করে কাশীতে গিয়ে বাস করলেন। তার পরে শ্বনছি হিন্দ্বশাস্তের সমস্ত দেবতাতেও তৃগ্তি হয় নি, তার উপরে অল্কট্, ব্রাভাট্স্কি, অ্যানি বেসাণ্ট, স্ক্র্ম্শরীর, মহান্থা, গ্লান্চেট, ভূতপ্রেত কিছ্ই বাদ যায় নি—

আশ্। কেবল তুমি ছাড়া।

অন্নদা। আমাকে ব্রহ্মদৈত্য বলে বাদ দিলে।

আশ্ব। তুমি তার আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছ?

অন্নদা। আশার অপরাধ নেই— তার পশ্চাতে এত বড়ো রেজিমেণ্ট্ লেগেছে, সে আর টি'কল না। শ্বনেছি আমার শ্বশ্বর মারা গেছেন, এবং আমার স্ত্রী এখন পতিত-উন্ধার করে বেড়াচ্ছেন।

আশ্ব। তুমি একবার চরণে পতিত হওগে-না, যদি উদ্ধার করেন।

অন্নদা। ঠিকানাও জানি নে, প্রবৃত্তিও নেই।

আশ্ব। তুমি কি এইরকম উড়ে উড়ে বেড়াবে?

অমদা। না হে, সোনার খাঁচার সন্ধানে আছি।

আশ্ব। খাঁচাওয়ালার অভাব নেই, তবে সোনা জিনিসটা দুর্লভ বটে।

অক্ষদা। আচ্ছা, আমার আলোচনা পরে হবে, কিন্তু তোমার কী বলো দেখি। তোমার তো আইবড়োলোক-প্রাণ্ডির বিধান কোনো শান্তেই লেখে না। তার বেলা চুপ। থিওসফিতে তোমাকে খেলে। মন্ত্রতন্ত্র প্রাণায়াম হঠযোগ সন্ধন্ননা-ইড়া-পিঙ্গলা এ-সমস্তই তোমাকে ছাড়ে, যদি বিবাহ কর।

আশ্ব। তুমি মনে কর, আমি সবই অন্ধভাবে বিশ্বাস করি—তা নয়। এ-সমস্ত বিশ্বাসের যোগ্য কিনা তাই আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই। অবিশ্বাসকেও তো প্রমাণের উপর স্থাপন করতে হবে।

অল্লদা। বঙ্গে বঙ্গে তাই করো। মরীচিকা-স্থাপনের জন্যে পাথরের ভিত্তি গাঁথো। আমি এখন চললেম।

আশ্ব। কোথায় যাচছ?

অন্নদা। শবসাধনায় নয়।

আশু। তা তো জানি।

অন্নদা। একটি সজীবের সন্ধান পেয়েছি।

আশু। তবে যাও, শুভকারে বাধা দেব না।

# দ্বিতীয় অঙক

### বাড়িওয়ালা ও তাহার স্ত্রী

স্ত্রী। মাতাজি যদি হবে. তবে অমন চেহারা কেন?

বাড়িওয়ালা। দেখতে শ্নতে তাড়ক্য-রাক্ষসীর মতো না হলেই ব্রিঝ আর মাতাজি হয় না! দ্বী। হবে না কেন? কিন্তু তা হলে কি এই সমর্থবিয়সে দ্বামীর ঘরে না থেকে তোমার মতো বোকা ভোলাবার জন্যে মাতাজি-গিরি করতে বেরোত? তা হলে কি পিতাজি তোমার মাতাজিকে ছাড়ত? আর, এত টাকাই বা পেলে কোথায়?

বাড়িওয়ালা। ওগো, যারা যোগবিদ্যা জানে তাদের যদি টাকা না হবে, চেহারা না হবে, তবে কি তোমার হবে? রোসো-না, ওঁর কাছে মন্তর-টন্তরগুলো শিখে নেওয়া যাক-না।

ষ্ত্রী। ব্রুড়োবয়সে মন্তর শিখে হবে কী শ্রনি? কাকে বশ করবে?

বাড়িওয়ালা। যাঁকে কিছুতেই বশ মানাতে পারলেম না।

স্বী। তিনি কে?

বাড়িওয়ালা। আগে বশ মানাই, তার পরে সাহস করে নাম বলব।

### মাতাজির প্রবেশ

মাত্যাজি। এ বাড়িতে আমার থাকার স্ক্রিধা হচ্ছে না। এর চেয়ে বড়ো বাড়ি আমাকে দিতে হবে।

বাড়িওয়ালা। এ বাড়ি ছাড়া আমার আর একটিমাত্র বড়ো বাড়ি আছে। সেটা বড়ো বটে, কিন্তু—

মাতাজি। তা. ভাড়া বেশি দেব, কিল্তু সেই বাড়িতেই আমি কাল যেতে চাই।

বাড়িওয়ালা। সবে পরশ্ব দিন সেখানে একটি ভাড়াটে এসেছে। একটি কোন্ সদরআলার বিধবা স্থান পশ্চিম থেকে মেয়ের জন্যে পাত্র খ্রজতে এসে আমার সেই উনপঞ্চাশ নম্বরের বাড়িতে উঠেছে।

মাতাজি। উনপণ্ডাশ নম্বর! ঠিক আমি যা চাই। তোমার এ বাড়ির নম্বর ভালো নয়। বাড়িওয়ালা। বাইশ নম্বর ভালো নয় মাতাজি? কারণটা কী ব্রনিয়ে বল্বন। মাতাজি। ব্রুবতে পারছ না—দুয়ের পিঠে দুই--

বাড়িওয়ালা। ঠিক বলেছেন মাতাজি, দ্বয়ের পিঠে দ্বইই তো বটে। এতদিন ওটা ভাবি নি। মাতাজি। দ্বইয়েতে কিছ্ব শেষ হয় না, তিন চাই। দেখো-না আমরা কথায় বলি, দ্ব-তিনজন— বাডিওয়ালা। ঠিক ঠিক, তা তো বলেই থাকি।

মাতাজি। যদি দুই বললেই চুকে যেত তা হলে তার সংশ্যে আবার তিন বলব কেন? বুঝে দেখো।

বাড়িওয়ালা। আমাদের কী বা বৃদ্ধি, তাই বৃঝব। সবই তো জানতুম, তবৃ তো বৃঝি নি। মাতাজি। তাই, ঐ দৃইয়ের পিঠে দৃই বলেই আমার মন্ত্র কিছুই সফল হচ্ছে না। স্ত্রী। (আত্মগত) বে°চে থাক্ আমার দৃয়ের পিঠে দৃই। মন্ত্র সফল হয়ে কাজ নেই। মাতাজি। উনপণ্ডাশের মতো এমন সংখ্যা আর হয় না।

বাড়িওয়ালা। (জনান্তিকে) শ্বনলে তো গিলি?

স্ত্রী। (জনান্তিকে) শ্রুনে হবে কী? তোমার উনপণ্ডাশ যে অনেক কাল হল পেরিয়েছে। বাড়িওয়ালা। কিন্তু মাতাজিকে কি কালই সে বাড়িতে যেতে হবে?

মাতাজি। কাল উনির্দেশ তারিখে মঙ্গলবার পড়েছে, এমন দিন আর পাওয়া যাবে না। বাড়িওয়ালা। ঠিক কথা। কাল উনির্দেশও বটে, আবার মঙ্গলবারও বটে। কী আশ্চর্য! তা হলে তো কালই যেতে হচ্ছে বটে। তাই ঠিক করে দেব। (মাতাজির প্রস্থান) এখন আমার সেই নতুন ভাড়াটেদের ওঠাই কী বলে? বিদেশ থেকে এসেছে, হঠাৎ তারা এখন বাডিই-বা পায় কোথায়?

স্ত্রী। তাদের আপাতত এই বাড়িতে এনেই রাখো-না। আমরা নাহয় কিছ্বিদন ঝামাপ্রকুরে জামাইবাড়ি গিয়েই থাকব। তোমার ঐ মন্তর-জানা মেয়েমান্সকে এখানে রেখে কাজ নেই। বিদের করে দাও। ছেলেপিলের ঘর, কার কখন অপরাধ হয়়, বলা যায় কি?

বাড়িওয়ালা। সেই ভালো। তাদের কোনোরকম করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আজকের মধ্যেই উনপঞ্চাশ নম্বর থেকে বাইশ নম্বরে এনে ফেলা যাক্। বলি গে, পাড়ার পেলগ দেখা দিয়েছে, উনপঞ্চাশ নম্বরে পেলগ হাসপাতাল বসবে।

# তৃতীয় অঙক

#### আশ্ব ও অহাদা

অন্নদা। তোমার ঐ টাটকা লঙ্কার ধোঁয়ায় নাকের জলে চোখের জলে করলে যে হে। তোমার ঘরে আসা ছাড়তে হল।

আশ্ব। টাটকা লংকার ধোঁয়া তুমি কোথায় পেলে?

অন্নদা। ঐ-যে তোমার তর্কালংকারের বকুনি। লোকটা তো বিস্তর টিকি নাড়লে, মাথাম্-ডু কিছ্ব পেলে কি?

আশ্ব। মাথাম্ব্ডু নইলে শ্ব্ধ্ টিকি নড়বে কোথায়? কথাগন্লো যদি শ্রুদ্ধা করে শ্বনতে, তবে ব্বথতে।

আহ্নদা। যদি ব্রুতেম, তবে শ্রন্থা করতেম। তুমি আশ্র্, ফিজিক্যাল সায়ান্সে এম.এ. দিয়ে এলে— তুমি যে এত ঘন ঘন টিকি-নাড়া বরদাস্ত করছ এ যদি দেখতে পায় তবে প্রেসিডেন্সি কালেজের চুনকাম-করা দেওয়ালগ্বলো বিনি-খরচে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। আজ কথাটা কী হল ব্রুবিয়ে বলো দেখি।

আশ্। পশ্ভিতমশায় পরিণয়তত্ত্ব্যাখ্যা করছিলেন।

অহ্নদা। তত্ত্বটা আমার জানা খ্ব দরকার হয়ে পড়েছে। তর্কালংকারমশায় বলছিলেন, বিবাহের প্রে কন্যার সংশ্যে জানাশ্বনার চেণ্টা না করাই কর্তব্য। য্রিন্ডটা কী দিচ্ছিলেন, ভালো বোঝা গেল না।

আশ্ব। তিনি বলছিলেন, সকল জিনিসের আরশেভর মধ্যে একটা গোপনতা আছে। বীজ মাটির নীচে অংধকারের মধ্যে থাকে, তার পরে অংকুরিত হলে তখন সূর্য-চন্দ্র-জল-বাতাসের সংগ্যে মুখোমর্থি লড়াই করবার সময় আসে। বিবাহের পূর্বে কন্যার হৃদয়কে বিলাতি অন্করণে বাইরে টানাটানি না করে তাকে আচ্ছন্ন আবৃত রাখাই কর্তব্য। তখন তার উপরে তাড়াতাড়ি দ্নিটক্ষেপ করতে যেয়ো না। সে যখন স্বভাববশতই নিজে অংকুরিত হয়ে তার অর্ধমর্কুলিত সলম্জ দ্নিটট্বুকু গোপনে তোমার দিকে অগ্রসর করতে থাকবে, তখনই তোমার অবসর।

অমদা। আমার অদ্যেত সে পরীক্ষা তো হয়ে গেছে। বিলাতি প্রথা-মতে বিবাহের পূর্বে কন্যার হৃদয় নিয়ে টানা-হেণ্চড়া করি নি; হৃদয়টা এত অন্ধকারের মধ্যে ছিল যে, আমি তার কোনো খোঁজ পাই নি, তার পরে অঙ্কুরিত হল কি না-হল তারও তো কোনো ঠিকানা পেলেম না। এবারে উল্টোরকম পরীক্ষা করতে চলেছি, এবার আগে হৃদয়, তার পরে অন্য কথা।

আশু। পরীক্ষার দিন কবে?

অমদা। কাল।

আশ্ব। স্থান?

অল্লদা। উনপঞ্চাশ নম্বর রাম বৈরাগীর গাল।

আশ্ব। নম্বরটা তো ভালো শোনাচ্ছে না।

অন্নদা। কেন? উনপণ্ডাশ বায়্র কথা ভাবছ? সে আমাকে টলাতে পারবে না— তুমি হলে বিপদ ঘটত।

আশ্ব। পাত্র?

অম্লদা। কন্যার বিধবা মা তাকে পশ্চিম থেকে সঙ্গে করে এনেছে। আমি ঘটককে ব'লে রেখেছি যে ভালো করে মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করে নিয়ে তবে বিবাহের কথা হবে।

আশ्,। किन्कु अन्नमा, শেষকালে বহু विवाद প্রবৃত্ত হলে?

অন্নদা। তোমাদের মতো আমি নাম দেখে ভড়কাই নে। যে বহুবিবাহের মধ্যে আর-সমস্ত আছে, কেবল বহুটুকুই নেই, তাকে দেখে চমকাও কেন ভাই?

আশ্ব। তব্ব একটা প্রিন্সিপল আছে তো? বহুবিবাহকে বহুবিবাহ বলতেই হবে।

অন্নদা। আমার নামমাত্র স্ত্রী যেখানে আছে প্রিন্সিপলও সেইখানে আছে। সে স্ত্রীও আসছে না, প্রিন্সিপলও রইল: অতএব এখন আমি ডঙ্কা মেরে বহুবিবাহ করব, প্রিন্সিপল-জ্বজ্বকে ডরাব না।

#### রাধাচরণের প্রবেশ

রাধাচরণ। আশ্বাব্ !

আশ্। কী হে রাধে?

রাধাচরণ। সেদিন আপনি আমার সংখ্য মন্ত্র নিয়ে তর্ক করলেন—এক-একটা শব্দের যে এক-এক প্রকার বিশেষ ক্ষমতা আছে, আমার বোধ হল আপনি যেন তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না। অল্লদা। বল কী রাধে? তা হলে আশ্বর অবিশ্বাস করবার ক্ষমতা এখনো সম্পূর্ণ লোপ হয় নি! এখনো দ্বটো-একটা জায়গায় ঠেকছে! শব্দের মধ্যে শক্তি আছে, এ কথা বাঙালির ছেলে

রাধাচরণ। বল্বন তো অহ্নদাবাব্ ! তা হলে মারণ, উচাটন, বশীকরণ—এগ্রলো কি বেবাক গাঁজাখুরি ! অহাদা। তাও কি কখনো হয়? সংসারে কি এত গাঁজার চাষ হতে পারে?

রাধাচরণ। পশ্চিম থেকে একজন যোগসিশ্ব মাতাজি এসেছেন। শ্বনেছি তিনি মশ্তের বল একেবারে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে পারেন। দেখতে গিয়েছিলেম, কিন্তু সকলকে তিনি দেখা দেন না; বলেছেন, যোগ্য লোক পেলে তাকে তিনি তাঁর সমস্ত বিদ্যে দেখিয়ে দেবেন। আশ্বাব্ব, আপনি চেষ্টা করলে নিশ্চয় বিফল হবেন না।

আশ্ব। তিনি থাকেন কোথায়?

রাধাচরণ। বাইশ নম্বর ভেড়াতলায়।

অম্নদা। বাইশ নন্বরটা উনপণ্ডাশের ঢেয়ে ভালো হতে পারে, কিন্তু জায়গাটা ভালো ঠেকছে না। একে বশীকরণ-বিদ্যে, তার উপরে ভেড়াতলা। মাতাজির কাছে ম্ব্ভুজিটি খ্ইয়ে এসো না।

আশ্। আরে ছি! কী বক' তার ঠিক নেই। তাঁরা হলেন সাধ্ স্ত্রীলোক, সেথানে মৃ্তুর ভাবনা ভাবতে হয় না। তুমি বুঝেসুঝে উনপঞ্চাশে পা বাড়িয়ো।

অন্নদা। তুমি ভাবছ বাইশ একেবারেই নিবিষ! তা নয় হে! বিশের উপরেও দ্বই মাত্রা চড়িয়ে তবে বাইশ। আপাদমস্তক জর্জর হয়ে ফিরবে।

# চতুর্থ অঙক

### বাইশ নম্বরে কন্যার বিধবা মাতা শ্যামাসুন্দরী

শ্যামা। পেলেগ শ্বনে ভয়ে বাঁচি নে। তাড়াতাড়ি করে পালিয়ে তো এল্মা। কিন্তু অয়দা বলে ছেলেটির আজ যে সেই উনপণ্ডাশ নন্বরে আসবার কথা আছে, সে কি সেখান থেকে চিনে ঠিক এখানে আসতে পারবে! এত করে খাওয়াদাওয়ার জোগাড় করলেম, সব মাটি হবে না তো! যে তাড়াটা লাগালে, একবার খবর দেবার সময় দিলে না। ঘটক বলেছে, ছেলেটি আমার নির্পমাকে ভালো করে দেখে-শ্বনে নিতে চায়, ওর পড়াশ্বনো গান-বাজনা সব পরীক্ষা করবে— তা কর্ক। কর্তা তো নির্পমাকে সেইরকম করেই শিখিয়েছেন। বরাবর পশ্চিমে ছিলেন, আমাদের কখনো তো বন্ধ করে রাখেন নি। তব্ব কলকাতার ছেলে কিরকম জানি নে। ভয় হয়, আমাদের ধরনধারণ দেখে হয়তো অভদ্র মনে করবে! তারা মেয়ের সঙ্গো শেক্হ্যান্ড্ করে না কি, কে জানে! হয়তো ইংরাজিতে গ্বড্মার্নিং বলে! শ্বনেছি তাদের নিজের হাতে চুর্ট জন্বালিয়ে দিতে হয়— এ-সব তো পারব না। ঘটক বললে, ছেলেটি হ্যাট্-কোট পরে। আমার মেয়ে আবার ফিরিজির সাজ দ্ব চক্ষেদেখতে পারে না। কিরকম যে হবে, ব্বথতে পারছি নে। মন্ত্র পড়ে বিয়ে করতে রাজি হবে তো?

#### ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। মাঠাকর্ন, একটি বাব্ব এসেছেন। আমি তাঁকে বললেম বাড়িতে প্রব্যমান্য কেউ নেই। তিনি বললেন, তিনি মার সংশ্যেই দেখা করতে এসেছেন।

শ্যামা। তবে ঠিক হয়েছে। সেই ছেলেটি এসেছে। ডেকে নিয়ে আয়। (ভৃত্যের প্রস্থান) ভয় হচ্ছে—কলকাতার ছেলে, তার সংখ্য কিরকম করে চলতে হবে! কী জানোয়ারই মনে করবে!

#### আশ্র প্রবেশ

শ্যামাসন্দরীর পায়ের কাছে একটি গিনি রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

শ্যামা। (স্বগত) এ যে প্রণামী দিয়ে প্রণাম করলে গো! এ তো শেক্হ্যান্ড্ করে না! বাঁচালে! লক্ষ্মী ছেলে! কেমন ধ্তিচাদর পরে এসেছে।

আশ্ব। মাতাজি, আমাকে যে আপনি দর্শন দেবেন, এ আমি আশা করি নি। বড়ো অনুগ্রহ করেছেন।

শ্যামা। (সম্পেক্তে সপ্রলকে) কেন বাবা, তুমি আমার ছেলের মতো, তোমাকে দেখা দিতে দোষ কী!

আশ্। স্নেহ রাখবেন। আশীর্বাদ করবেন, এই অনুগ্রহ থেকে কখনো বাঞ্চত না হই।

শ্যামা। বাবা, তোমার কথা শ্বনে আমার কান জ্বড়োল, আমি নিশ্চয়ই অনেক তপস্যা করেছিলেম, তাই—

আশ্ব। মাতাজি, আপনি তপস্যার দ্বারা যে নির্পমা-সম্পদ লাভ করেছেন, আমাকে তার—

শ্যামা। তোমাকে দেবার জন্যেই তো প্রস্তৃত হয়ে এসেছি। অনেক সন্ধান করে যোগ্যপাত্র পেয়েছি, এখন দিতে পারলেই তো নিশ্চিন্ত হই।

আশ্। (শ্যামার পদধ্লি লইয়া) মাতাজি, আমাকে কৃতার্থ করলেন; এত সহজেই যে ফললাভ করব, এ আমি স্বংশন্ত জানতুম না।

শ্যামা। বল কী বাবা, তোমার আগ্রহ যত আমার আগ্রহ তার চেয়ে বেশি।

আশ্ব। তা হলে যে কামনা করে এসেছিলেম, আজ কি তার কিছ্ব পরিচয়—

শ্যামা। পরিচয় হবে বৈকি বাবা, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।

আশ্ব। আপত্তি নেই মাতাজি? শ্বনে বড়ো আরাম পেলেম—

শ্যামা। দেখাশুনা সমস্তই হবে বাবা, আগে কিছু খেয়ে নাও।

আশ্ব। আবার খাওয়া! আপনি আমাকে যথার্থ জননীর মতোই স্নেহ দেখালেন।

শ্যামা। তুমিও আমাকে মার মতোই দেখবে, এই আমার প্রাণের ইচ্ছা। আমার তো ছেলে নেই, তুমিই আমার ছেলের মতো থাকবে।

### আহার্ম লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ

আশ্ব। করেছেন কী! এত আয়োজন!

শ্যামা। আয়োজন আর কী করলেম? আজই ঠিক আসতে পারবে কিনা মনে একট্র সন্দেহ ছিল, তাই—

আশ্ব। সন্দেহ ছিল? আপনি কি জানতেন আমি আসব?

শ্যামা। তা জানতেম বৈকি।

আশ্ব। (আত্মগত) কী আশ্চর্য! আমাকে না জেনেই আমার জন্যে পূর্ব হতেই অপেক্ষা করছিলেন? তব্ব অল্লদা যোগবলে বিশ্বাস করে না! তাকে বললে বোধ হয় ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দেবে।

। আহাবে প্রবন্ধ

শ্যামা। (আত্মগত) ছেলেটি সোনার টুকরো। যেমন কার্তিকের মতো দেখতে তেমনি মধ্-ঢালা কথা। আমাকে প্রথম থেকেই মাতাজি বলে ডাকছে। পশ্চিম থেকে এসেছি কিনা, তাই বোধ হয় মা না বলে মাতাজি বলছে। (প্রকাশ্যে) কিছুই খেলে না যে বাবা!

আশ,। আমার যা সাধ্য, তার চেয়ে বরও বেশিই খেয়েছি মাতাজি।

শ্যামা। তা হলে একট্ব বোসো, আমি ডেকে নিয়ে আসি।

। প্রস্থান

আশ্। রাধে বলেছিল বটে, মাতাজি কুমারী কন্যার দ্বারা মন্ত্রে ফল দেখিয়ে থাকেন। বশীকরণ-বিদ্যায় আমার একটা বিশ্বাস জন্মাচ্ছে। এরই মধ্যে মাতাজির মাতৃদেনহে আমার চিত্ত কেমন যেন আর্দ্র হয়ে এসেছে। আমার মা নেই, মনে হচ্ছে যেন মাকে পেলেম। এ কোন্ মন্ত্রবলে কে জানে! মাতাজি দিনপ্ধ দৃষ্টি-দ্বারা আমার সম্মত শ্রীর যেন অভিষ্কিত করে দিয়েছেন। প্রথম

দেখাতেই উনি যে আমাকে তাঁর প**্**তস্থানীয় করে নিয়েছেন, এ যেন প্রেজন্মের একটা সম্বন্ধের স্মৃতি।

### নির্পমাকে লইয়া শ্যামার প্রবেশ

আশ্ব। (স্বগত) আহা, কী স্বন্দর! মাতাজির বশীকরণ-বিদ্যা যেন ম্তিমিতী। এ'র ম্বে কোনো মন্তই বিফল হতে পারে না।

শ্যামা। যাও, লঙ্জা কোরো না মা! উনি যা জিজ্ঞাসা করেন উত্তর দিয়ো।

আশ্ব। লজ্জা করবেন না। মাতাজি আমার প্রতি যেরকম অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন, আপনিও আমাকে আপনার লোকের মতোই দেখবেন। (আত্মগত) মের্য়োট কী লাজবুক! আমার কথা শ্বনে আরো যেন লাল হয়ে উঠল।

শ্যামা। বাবা, তোমার ইচ্ছামত ওকে জিজ্ঞাসাপত্র করো।

আশ্ব। আপনার কোন্ কোন্ বিদ্যায় অধিকার আছে, জানতে উৎসত্ক হয়ে আছি।

শ্যামা। বয়স অলপ, বিদ্যা কতই বা বেশি হবে—তবে—

আশু। যত অলপই হোক মাতাজি, আমাদের মতো লোকের পক্ষে যথেষ্ট হবে।

শ্যামা। (আত্মগত) বিদ্যার কোনো পরিচয় না পেয়েই যখন এত সণ্তুণ্ট তখন মেয়েকে পছন্দ করেছে বলেই বোধ হচ্ছে। বাঁচা গেল, আমার বড়ো ভাবনা ছিল। (প্রকাশ্যো) নির্বু, একটি গান শুনিয়ে দাও তো মা!

আশ্ব। গান! এ আমার আশার অতীত। আপনি বোধ হয় প্রে থেকেই জানেন, গানের চেয়ে আমি কিছ্ই ভালোবাসি নে। (প্রগত) অন্নদার মতো এতবড়ো সন্দেহী, সে থাকলে আজ যোগের বল প্রত্যক্ষ করতে পারত। (প্রকাশ্যে নির্পমার প্রতি) আপনারা আমাকে একদিনেই চিরঋণী করেছেন, যদি গান করেন তবে বিক্রীত হয়ে থাকব।

নির্পমার গান
আমি কী বলে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণ মন!

চিত্তে এসে দয়া করি নিজে লহো অপহরি,
করো তারে আপনার ধন—
আমার হৃদয় প্রাণ মন।

শ্ব্ব ধ্লি, শ্ব্ব ছাই, ম্ল্য য়ার কিছ্ব নাই
মূল্য তারে করো সমর্পণ
স্পর্শে তব পরশরতন।
তোমার গৌরবে য়বে আমার গৌরব হবে
সব তবে দিব বিসর্জন
চরণে হৃদয় প্রাণ মন।

আশ্। (স্বগত) আর মন্ত্রের দরকার নেই। বশীকরণের আর কী বাকি রইল! কন্যাটি দেব-কন্যা। (প্রকাশ্যে) মাতাজি!

শ্যামা। কী বাবা?

আশ্ব। আমাকে আপনার পৃত্র করেই রাখবেন, এমন স্বধাসংগীত শোনবার অধিকার থেকে বণ্ডিত করবেন না। যা পাওয়া গেল এই আমি পরম লাভ মনে কর্রছি। মন্ত্রতন্ত্রের কথা ভুলেই গেছি। এখন ব্রুষতে পার্রছি, মন্ত্রে কোনো দরকার নেই।

শ্যামা। অমন কথা বোলো না বাবা! মন্ত্রের দরকার আছে বৈকি। নইলে শান্তে— আশ্ব। সে তো ঠিক কথা। মন্ত্র আমি অগ্রাহ্য করি নে। আমি বলছিলেম মন্ত্র পড়লেই যে মন বশ হয় তা নয়, গানের মোহিনী শক্তির কাছে কিছ্রই লাগে না। (স্বগত) মেয়েটি আবার লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। ভারি লাজ্ক!

শ্যামা। (আত্মগত) ছেলেটি খ্ব ভালো। কিন্তু একট্ব যেন লম্জা কম বলে বোধ হয়। মন বশ করার কথাগুলো শাশ্বড়ির সামনে না বললেই ভালো হত।

আশ্ব। কিন্তু আপনি বিরম্ভ হবেন না, আমার যা মনে উদয় হচ্ছে আমি বলি, তার পরে— শ্যামা। তা বাবা, সে-সব কথা এখন থাকু। আগে—

আশ্ব। আমি বলছিলেম, গানে যে মন বশ হয় সেও তো শব্দমাত্র; মনের সংখ্য তার যদি যোগ থাকে. তা হলে মন্তের শব্দশক্তিকেই বা না মানি কী বলে?

শ্যামা। ঠিক কথা। মন্ত্রটা মানাই ভালো।

আশ্। (সোৎসাহে) আপনার কাছে এ-সব কথা বলা আমার পক্ষে ধৃণ্টতা, কিন্তু শাব্দী শব্তির সংগ্রে আত্মার যে একটি নিগ্তে যোগ আছে তার স্বর্প নির্পণ করা কঠিন, তর্কালংকার-মশার বলেন, সে অনিব্দিনীয়। শাস্তে যে বলে শব্দ ব্রহ্ম, তার কারণ কী? ব্রহ্মই যে শব্দ বা শব্দই যে বহ্মা, তা নয়; কিন্তু ব্রহ্মার ব্যবহারিক সন্তার মধ্যে শব্দস্বর্পেই ব্রহ্মার প্রকাশ যেন নিকটতম। (নির্পমার প্রতি) আপনি তো এ-সকল বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন, আপনার কি মনে হয় না র্প-রস-গন্ধ-স্পর্শের চেয়ে শব্দই যেন আমাদের আত্মার অব্যবহিত প্রত্যক্ষের বিষয়? সেই-জন্যই এক আত্মার সংশ্যে আর-এক আত্মার মিলনসাধনের প্রধান উপায় শব্দ। আপনি কী বলেন? (স্বগত) মের্য়েটি ভারি লাজকে।

শ্যামা। বলো-না মা, যা জিজ্ঞাসা করছেন বলো। এত বিদ্যে শিখলে, এই কথাটার উত্তর দিতে পারছ না? বাবা, প্রথম দিন কিনা, তাই লজ্জা করছে। ও যে কিছনু শেখে নি তা মনে কোরো না। আশন্। ওঁর বিদ্যার উজ্জ্বলতা মুখ্শ্রীতেই প্রকাশ পাচ্ছে। আমি কিছনুমান্ত সন্দেহ করছি নে। শ্যামা। নির্নু, মা, একবার ও ঘরে যাও তো।

[নির্পমার প্রস্থান

দেখো বাবা, মেরেটির বাপ নেই. সকল কথা আমাকেই কইতে হচ্ছে, তুমি কিছ্ম মনে কোরো না। আশ্ব। মনে করব! বলেন কী! আপনার কথা শ্বনতেই তো এসেছিলেম— বাচালের মতো কবেল নিজেই কতকগ্রলো বকে গেলাম। আমাকে মাপ করবেন।

শ্যামা। তোমার যদি মত থাকে, তা.হলে একটা দিন স্থির করতে হচ্ছে তো?

আশ্ব। (দ্বগত) আমি ভেবেছিলেম, আজই সমদত হয়ে যাবে। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার, তাই বোধ হয় হল না। (প্রকাশ্যে) তা আসছে রবিবারেই যদি দিথর করেন?

শ্যামা। বল কী বাবা? আজ বৃহস্পতিবার, মাঝে তো কেবল দুটো দিন আছে।

আশ্। এর জন্যে কি অনেক আয়োজনের দরকার হবে?

শ্যামা। তা হবে বৈকি বাবা ; যথাসাধ্য করতে হবে। তা ছাড়া, পাঁজি দেখে একটা শ্ভদিন ফিথর করতে হবে তো।

আশ্ব। তা বটে, শ্বভাদন দেখতে হবে বৈকি। আসল কথা, যত শীঘ্র হয়। আমার যেরকম আগ্রহ, ইচ্ছে হচ্ছে এই মৃহতেতিই—

শ্যামা। তা আমি অনর্থক দেরি করব না বাবা। আসছে অঘ্রান মাসেই হয়ে যাবে। মেয়েটিরও বিবাহযোগ্য বয়স হয়ে এসেছে, ওকেও তো আর রাখা যাবে না।

আশ্ব। ওঁর বিবাহ হয়ে গেলেই ব্রবি—

শ্যামা। তা হলেই আবার আমি কাশীতে ফিরে যেতে পারি।

আশ্ব। তা হলে তার আগেই আমাদের—

শ্যামা। সব ঠিক করে নিতে হবে।

আশ্ব। তবে দিনক্ষণ দেখ্ন।

শ্যামা। তুমি তো রাজি আছ বাবা?

আশ্ব। বিলক্ষণ! রাজি যদি না থাকব তো এখানে এলেম কেন! আপনাকে নিয়ে কি আমি পরিহাস করছি! আমার সেরকম স্বভাব নয়। আমি এখনকার ছেলেদের মতো এ-সকল বিষয় নিয়ে তামাশা করি নে।

শ্যামা। তোমার আর মত বদলাবে না?

আশ্ব। কিছ্বতেই না। আপনার পদস্পর্শ করে আমি বলছি, আপনার কাছ থেকে যা সংগ্রহ করতে এসেছি তা আমি গ্রহণ করে তবে নিরুত হব।

শ্যামা। দেওয়া-থোওয়ার কথা কিছু হল না যে।

আশ্। আপনি কী চান বল্ন।

শ্যামা। আমি কী চাইব বাবা? তুমি কী চাও, সেইটে বলো।

আশ্। আমি কেবল বিদ্যে চাই, আর কিছ্ম চাই নে।

শ্যামা। (স্বগত) ছেলেটি কিন্তু বেহায়া, তা বলতেই হবে। ছি ছি ছি, বিদ্যেস্ন্দরের কথা আমার কাছে পাড়লে কী করে! আমার নির্কে বলে কিনা বিদ্যে! (প্রকশ্যে) তা হলে পানপারটার কথা কী বল বাবা?

আশ্ব। (স্বগত) পানপার! এ'র দেখছি সমস্তই শাস্তমতে। এ দিকে কুমারী কন্যা, তার পরে আবার পানপার। এইটে আমার ভালো ঠেকছে না। (প্রকাশ্যে) তা, মাতাজি, আপনি কিছু মনে করবেন না-- অবশ্য যে কাজের যা অংগ তা করতেই হয়— কিন্তু ঐ-যে পানপারের কথা বললেন, ওটা তো আমার দ্বারা হবে না।

শ্যামা। বাবা, তোমরা একালের ছেলে, তোমরা ওটাকে অসভ্যতা মনে কর, কিন্তু আমি তো ওতে কোনো দোষ দেখি নে—

আশু। আপনি ওতে কোনো দোষই দেখেন না! বলেন কী মাতাজি!

শ্যামা। তা, নাহয় পানপাত্র রইল, ওর জন্যে কিছ, আটকাবে না, এখন বিবাহের কথা তো পাকা?

আশ্ব। কার বিবাহের কথা?

শ্যামা। তুমি আমাকে অবাক করলে বাপ্র! এতক্ষণ কথাবাতার পর জিজ্ঞাসা করছ কার বিবাহের কথা! তোমারই তো বিবাহের কথা হচ্ছিল; কেবল পানপাত্রের কথা শ্বনেই তুমি চমকে উঠলে। তা, পানপাত্র নাহয় নাই হল।

আশ্ব। (হতবৃদ্ধভাবে) ও, হাঁ, তা ব্বেছে, তাই হচ্ছিল বটে! (স্বগত) মস্ত একটা কী ভূল হয়ে গেছে। না ব্বে একেবারে জড়িয়ে পড়েছ। কী করা যায়! (প্রকাশ্যে) কিন্তু, এত তাড়াতাড়ি কিসের, আর-এক দিন এ-সব কথা খোলসা করে আলোচনা করা যাবে। কী বলেন?

শ্যামা। খোলসার আর কী বাকি রেখেছ বাবা! আর-এক দিন এর চেয়ে আর কত খোলসা হবে! তাড়াতাড়ি তো তুমিই করছিলে। আসছে রবিবারেই তুমি দিন স্থির করতে চেয়েছিলে।

আশ্ব। তা চেয়েছিলেম বটে।

শ্যামা। তুমি দেখাশ্বনা করতে চাইলে বলেই আমি মেয়েকে তোমার সাক্ষাতে বের করলব্বম, তার গানও শ্বনলে, এখন পানপারের কথা শ্বনেই যদি বেকে দাঁড়াও তা হলে তো আমার আর ম্ব দেখাবার জাে থাকবে না। তোমাকেই বা লাাকে কী বলবে বাবা! ভদ্রলােকের মেয়ের সংশ্য এমন ব্যবহার কি ভালাে! আমার নির্ব তোমার কাছে কী দােষ করেছিল যে—

[कुन्पन

# নির্পমার দ্বত প্রবেশ

নির্পমা। মা, কী হয়েছে মা, অমন করে কাঁদছ কেন!

আশ্ব। (স্বগত) কী সর্বনাশ! আমাকে এ'রা সবাই কী মনে করবেন না জানি! (প্রকাশ্যে) কিছুই হয় নি, আমি সমস্তই ঠিক করে দিচ্ছি। আপনারা কাল্লাকাটি করবেন না। শ্বভকর্মে ওতে অমুখ্যল হয়। (শ্যামার প্রতি) তা, আপনি একটা দিন স্থির করে দিন, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।

শ্যামা। তা বাবা, যদি ভালো দিন হয়, তা হলে তুমি যা বলেছিলে আসছে রবিবারেই হয়ে যাক। আমার আয়োজনে কাজ নেই। এই কটা দিন তোমার মত স্থির থাকলে বাঁচি।

আশ্ব। অমন কথা বলবেন না, আমার মতের কখনো নড়চড় হয় না।

শ্যামা। আমার পা ছুংয়ে তো তাই ব'লেও ছিলে, কিন্তু দশ মিনিট না যেতেই এক পানপাত্তের কথা শুনেই তোমার মত বদলে গেল।

আশ্ব। তা বটে। পানপাত্রটা আমি আদবে পছন্দ করি না-

শ্যামা। কেন বলো তো বাবা?

আশ্ব। তা ঠিক বলতে পারছি নে—ওই আমার কেমন—বোধ হয়, ওটা—কী জানেন, পান-পারটা যেন—কে জানে ও কথাটাই কেমন—হঠাৎ শ্বনলে কী যেন—তা. এই বাড়িটার নম্বর কী বল্বন দেখি।

শ্যামা। ওঃ, তাই বৃঝি ভাবছ? আমরা তোমাকে ভাঁড়াচ্ছি নে বাবা। আমরাই উনপণ্ডাশ নম্বরে ছিল্ম, কাল এই বাইশ নম্বরে উঠে এসেছি। যদি মনে কোনো সন্দেহ থাকে, উনপণ্ডাশ নম্বরে বরণ্ড একবার খোঁজ করে আসতে পার।

আশ্,। (স্বগত) উঃ, কী ভুলই করেছি! যা হোক, এখন একটা পরিত্রাণের রাল্ডা পাওয়া গেছে। অন্নদাকে এনে দিলেই সমস্ত গোল মিটে যাবে। যা হোক, অন্নদার অদৃষ্ট ভালো। এক-একবার মনে হচ্ছে, ভুলটা শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না।

শ্যামা। কী বাবা? এত ভাবছ কেন? আমরা ভদুঘরের মেয়ে, তোমাকে ঠকাবার জন্যে পশ্চিম থেকে এখেনে আসি নি।

আশ্ব। ও কথা বলবেন না, আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। এখন আমি যাচ্ছি, এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব, আজকের দিনের মধ্যেই একটা সন্তোষজনক বন্দোব্যত করবই এ আমি আপনার পা ছঃরে শপথ করে যাচ্ছি।

শ্যামা। বাবা, ও শপথে কাজ নেই—পা ছ'্বার আরো একবার শপথ করেছিলে—

আশ্ব। আচ্ছা, আমি আমার ইন্টদেবতার শপথ করে যাচ্ছি, আজকের মধ্যেই সমস্ত পাকা করে তবে অন্য কথা।

শ্যামা। (স্বগত) ছেলেটি কথাবার্তায় বেশ, কিন্তু ওকে কিছ্বই ব্রুবার জো নেই। কখনো বা তাড়া দেয়, কখনো বা তিল দেয়, অথচ মুখ দেখে ওর প্রতি অবিশ্বাসও হয় না।

আশ্ব। তবে অনুমতি করেন তো এখন আসি।

শ্যামা। তা, এসো বাবা।

শ্রেণাম করিয়া আশ্রর প্রস্থান

### পণ্ডম অঙক

#### অশ্বদা

অন্নদা। ব্যাপারখানা তো কিছ্ই ব্রুবতে পারলাম না। ঘটকের কথা শ্রুনে এলেম কন্যা দেখতে। যিনি দেখা দিলেন, তাঁকে তো বয়স দেখে কোনোমতেই কন্যার মা বলে মনে হয় না, চেহারা দেখে বোধ হল অপ্সরী— যদিচ অপ্সরীর চেহারা কিরকম প্রে কখনো দেখি নি। শেক্হ্যান্ড করতে যেমনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি অমনি ফস করে আমার হাতে কড়ি-বাঁধা একগাছি

লাল সন্তো বে'ধে দিলে। আর-কেউ হলে গোলমাল করতেম; কিণ্তু যে সন্দর চেহারা, গোলমাল করবার জো কী! কিণ্তু, এ-সমস্ত কোন্দেশী দস্তুর তা তো ব্রুতে পারছি নে।

### মাতাজির প্রবেশ

মাতাজি। (স্বগত) অনেক সন্ধান করে তবে পেয়েছি। আগে আমার গ্রুদন্ত বশীকরণ-মন্ত্রটা খাটাই, তার পরে পরিচয় দেব। (অন্নদার কপালে নরকপাল ঠেকাইয়া) বলো, হুরুলিং।

অন্নদা। হুর লিং।

মাতাজি। (অন্নদার গলায় জবার মালা পরাইয়া) বলো, কুড়বং কড়বং ক্ড়াং।

অমদা। ( ব্যাত) ছি ছি! ভারি হাস্যকর হয়ে উঠছে। একে আমার কোটের উপর জবার মালা, তার উপরে আবার এই অভ্তুত শব্দগুলো উচ্চারণ!

মাতাজি। চুপ করে রইলে যে?

অমদা। বলছি। কী বলছিলেন বলুন।

মাতাজি। কুড়বং কড়বং ক্ড়াং।

অল্লদা। কুড়বং কড়বং ক্ড়াং। (স্বগত) রিডিক্লাস!

মাতাজি। মাথাটা নিচু করো। কপালে সি'দ্বর দিতে হবে।

অন্নদা। সি'দ্বর! সি'দ্বর কি এই বেশে আমাকে ঠিক মানাবে?

মাতাজি। তা জানি নে, কিন্তু ওটা দিতে হবে।

L অন্নদার কপালে সি<sup>\*</sup>দ্র-লেপন

অন্নদা। ইস! সমদ্ত কপালে যে একেবারে লেপে দিলেন!

মাতাজি। বলো, বজ্রাথোগিন্যে নমঃ। (অল্লদার অন্র্প আবৃত্তি) প্রণাম করো। (অল্লদাকর্তৃক তথা কৃত) বলো কুড়বে কড়বে নমঃ। প্রণাম করো। বলো হ্র্লিঙে ঘ্র্লিঙে নমঃ। প্রণাম করো।

অন্নদা। (প্ৰগত) প্ৰহসনটা ক্ৰমেই জন্ম উঠছে।

মাতাজি। এইবার মাতা বজ্রযোগিনীর এই প্রসাদী বস্ত্রখণ্ড মাথায় যাঁধো।

অল্লদা। (প্রকাত) এই শাল্বর ট্রকরোটা মাথায় বাঁধতে হবে! ক্রমেই যে বাড়াবাড়ি হতে চলল। (প্রকাশ্যে) দেখুন, এর চেয়ে বরণ্ড আমি পার্গাড় পরতেও রাজি আছি, এমন কি বাঙালিবাব্রা যে ট্রিপ পরে তাও পরতে পারি-

মাতাজি। সে-সমস্ত পরে হবে, আপাতত এইটে জড়িয়ে দিই।

অন্নদা। দিন!

মাতাজি। এইবার এই পিণড়িটাতে বস্ন।

অম্লদা। (স্বগত) মুশ্রকিলে ফেললে। আমি আবার ট্রাউজার পরে এসেছি। যাই হোক, কোনোমতে বসতেই হবে।

[ উপবেশন

মাতাজি। চোখ বোজো। বলো, খটকারিণী, হঠবারিণী, ঘটসারিণী, নটতারিণী ক্রং। প্রণাম করো। (অন্নদার তথাকরণ) কিছু দেখতে পাচ্ছ?

অন্নদা। কিচ্ছ, না।

মাতাজি। আচ্ছা, তা হলে পর্বম্থো হয়ে বোসো, ডান কানে হাত দাও। বলো খটকারিণী, হঠবারিণী, ঘটসারিণী, নটতারিণী রুং। প্রণাম করো। এবার কিছু দেখতে পাচ্ছ?

अञ्चमा। किছ, हे ना।

মাতাজি। আছ্ম, তা হলে পিছন ফিরে বোসো। দুই কানে দুই হাত দাও। বলো খটকারিণী হঠবারিণী ঘটসারিণী নটতারিণী ক্রং। কিছু দেখতে পাচ্ছ?

অন্নদা। কী দেখতে পাওয়া উচিত, আগে আমাকে বলন্ন।

মাতাজি। একটা গর্দভ দেখতে পাচ্ছ তো?

অন্নদা। পাচ্ছি বৈকি! অত্যন্ত নিকটেই দেখতে পাচ্ছি। মাতাজি। তবে মন্ত্র ফলেছে। তার পিঠের উপরে—

অন্নদা। হাঁ হাঁ, তার পিঠের উপরে একজনকে দেখতে পাচ্ছি বৈকি।

মাতাজি। গর্দভের দ্বই কান হাতে চেপে ধরে—

অমদা। ঠিক বলেছেন, কষে চেপে ধরেছে—

মাতাজি। একটি সুন্দরী কন্যা-

অন্নদা। পরমা স্করী-

মাতাজি। ঈশানকোণের দিকে চলেছেন—

অহাদা। দিক্ দ্রম হয়ে গেছে, কোন্ কোণে যাচ্ছেন তা ঠিক বলতে পারছি নে। কিন্তু ছ্বটিয়ে চলেছেন বটে! গাধাটার হাঁফ ধরে গেল!

মাতাজি। ছুর্টিয়ে যাচ্ছেন না কি? তবে তো আর-একবার—

অম্নদা। না না, ছ্র্টিয়ে যাবেন কেন— কিরকম যাওয়াটা আপনি স্থির করছেন বল্বন দেখি।

মাতাজি। একবার এগিয়ে যাচ্ছেন, আবার পিছ, হটে পিছিয়ে আসছেন। অহাদা। ঠিক তাই। এগোচ্ছেন আর পিছোচ্ছেন। গাধাটার জিভ বেরিয়ে পড়েছে। মাতাজি। তা হলে ঠিক হয়েছে। এবার সময় হল। ওলো মাতাজিনী, তোরা সবাই আয়।

হ্লেখের্ন-শৃত্থধর্ন করিতে করিতে দ্বীদলের প্রবেশ অহ্নদার বামে মাতাজির উপবেশন ও তাহার হস্তে হস্তস্থাপন অহ্নদা। এটা বেশ লাগছে, কিন্তু ব্যাপারটা কী ঠিক ব্রুতে পারছি নে।

#### রমণীগণের গান

এবার সখী, সোনার ম্গ দেয় বুঝি দেয় ধরা। আয় গো তোরা পুরাজানা, আয় সবে আয় ত্বা। ছুটেছিল পিয়াস-ভরে মরীচিকা-বারির তরে. ধ'রে তারে কোমল করে কঠিন ফাঁসি পরা। দয়ামায়া করিস নে গো. ওদের নয় সে ধারা। দয়ার দোহাই মানবে না গো একট্ব পেলেই ছাড়া। বাঁধন-কাটা বন্যটাকে মায়ার ফাঁদে ফেলাও পাকে. ভুলাও তাকে বাঁশির ডাকে বু দ্ধি-বিচার-হরা।

অন্নদা। বৃদ্ধি বিচার একেবারেই যায় নি! অতি সামান্যই বাকি আছে। তার থেকে মনে হচ্ছে, ঐ-যে যাকে জন্তু-জানোয়ার বলা হল সে সোভাগ্যশালী আমি ছাড়া, উপস্থিত ক্ষেত্রে, আর কেউ হতেই পারে না। গানটি ভালো, স্বরটিও বেশ, কণ্ঠস্বরেরও নিন্দা করা যায় না, কিন্তু র্পক ভেঙে সাদা ভাষায় একট্র স্পন্ট করে স্বটা খুলে বলুন দেখি— আমার সম্বন্ধে আপনারা কী করতে

চান ? পালাব এমন আশৎকা করবেন না, আপনারা তাড়া দিলেও নয়। কিন্তু কোথায় এলন্ম, কেন এলন্ম, কোথায় যাব, এ-সকল গ্রুরুতর প্রশ্ন মানবমনে স্বভাবতই উদয় হয়ে থাকে।

মাতাজি। তোমার স্তীকে কি মাঝে মাঝে স্মরণ কর?

অমদা। করে লাভ কী, কেবল সময় নষ্ট। তাঁকে স্মরণ করে যেট্কু সূখ আপনাদের দর্শন করে তার চেয়ে ঢের বেশি আনন্দ।

মাতাজি। তোমার স্বী যদি তোমাকে স্মরণ করে সময় নন্ট করেন?

অম্নদা। তা হলে তাঁর প্রতি আমার উপদেশ এই যে, আর অধিক নন্ট করা উচিত হয় না; হয় বিসমরণ করতে আরম্ভ কর্মন নয় দর্শন দিন—সময়টা মূল্যবান জিনিস।

মাতাজি। সেই উপদেশই শিরোধার্য। আমিই তোমার সেবিকা শ্রীমতী মহীমোহিনী দেবী। অল্লদা। বাঁচালে! মনে যেরকম ভাবোদ্রেক করেছিলে, নিজের স্বা না হলে গলায় দড়ি দিতে হত। কিন্তু নিজের স্বামীর জন্যে এ-সমস্ত ব্যাপার কেন?

মাতাজি। গ্রের কাছে যে বশীকরণ-মন্ত্র শিখেছিলেম আগে সেইটে প্রয়োগ করে তবে আত্ম-পরিচয় দিলেম, এখন আর তোমার নিষ্কৃতি নেই।

অম্রদা। আর-কারও উপর এ মন্তের পরীক্ষা করা হয়েছে?

মাতাজি। না, তোমার জন্যেই এতদিন এ মন্ত্র ধারণ করে রেখেছিলেম। আজ এর আশ্চর্য প্রতাক্ষ ফল পেয়ে গ্রুর্র চরণে মনে মনে শতবার প্রণাম করছি। অব্যর্থ মন্ত্র। মন্ত্রে তোমার কি বিশ্বাস হল না?

অন্নদা। বশীকরণের কথা অস্বীকার করতে পারি নে। এখন তোমাকে একবার এই মন্ত্রগ্রুলো পড়িয়ে নিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই।

[ দাসীকর্তৃক সম্মুখে আহার্য-স্থাপন

অন্নদা। এও বশীকরণের অঙ্গ। বনাম্গই হোক আর শহর্রে গাধাই হোক পোষ মানাবার পক্ষে এটা খুব দরকারি।

[ আহারে প্রবৃত্ত

#### আশ্র দুত প্রবেশ

[মাতাজি প্রভৃতির প্রস্থান

আশ্,। ওহে অন্নদা, ভারী গোলমাল বেধে গেছে। বাঃ, তুমি যে দিব্যি আহার করতে বসেছ! তোমার এ কী রকনের সাজ! (উচ্চহাস্য) ব্যাপারখানা কী? নরম্বুড, খাঁড়া, বাতি, জবার মালা! তোমার বলিদান হবে না কি?

অন্নদা। হয়ে গেছে।

আশ্ব। হয়ে গেছে কী রকম?

অন্নদা। সে-সকল ব্যাখ্যা পরে করব। তোমার থবরটা আগে বলো।

আশ্ব। তুমি বিবাহের জন্য যে কন্যাটিকে দেখবে বলে স্থির করেছিলে, তাঁরা হঠাং উনপঞ্চাশ নম্বর থেকে বাইশ নম্বরে উঠে গেছেন। আমি কন্যার বিধবা মাকে মাতাজি মনে করে বরাবর এমন নির্বোধের মতো কথাবার্তা কয়ে গেছি যে, তাঁরা ঠিক করে নিয়েছেন, আমি মেয়েটিকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছি। এখন তুমি না গেলে তো আর উন্ধার নেই।

অন্নদা। মেয়েটি দেখতে কেমন?

আশ্ব। দেবকন্যার মতো।

অন্নদা। তা হোক, বহু বিবাহ আমার মতবির দ্ধ।

আশ্। বল কী! সেদিন এত তর্ক করলে—

অন্নদা। সেদিনকার চেয়ে ঢের ভালো যুক্তি আজ পাওয়া গেছে—

আশ্ব। একেবারে অখণ্ডনীয়?

অন্নদা। অখণ্ডনীয়।

আশু। যুক্তিটা কিরকম দেখা যাক।

অন্নদা। তবে একট্ বোসো। (প্রস্থান ও মাতাজিকে লইয়া প্রবেশ) ইনি আমার স্ত্রী শ্রীমতী মহীমোহিনী দেবী।

আশ্ব। আগঁ! ইনি তোমার— আপনি আমাদের অন্নদার— কী আশ্চর্য! তা হলে তো হতে। পারে না।

অমদা। হতে পারে না কী বলছ? হয়েছে, আবার হতে পারে না কী? একবার হয়েছে, এই আবার দুবার হল, তুমি বলছ হতে পারে না!

আশ্ব। না, আমি তা বলছি নে। আমি বলছি, সেই বাইশ নন্বরের কী করা যায়!

অমদা। সে আর শক্ত কী! সহজ উপায় আছে।

याग्,। की वत्ना प्रिश

অন্নদা। বিয়ে করে ফেলো।

আশ্ব। সমস্ত বিসর্জন দেব—আমার হঠযোগ, প্রাণায়াম, মন্ত্রসাধন—

আমদা। ভয় কী, তুমি যেগনলো ছাড়বে আমি সেগনলো গ্রহণ করব। সে যাই হোক, তোনার বশীকরণটা কিরকম হল?

আশ্ব। তা, নিতান্ত কম হয় নি। তোমার এই একটা ঠাট্টা করবার বিষয় হল।

ञन्नमा। ञात्र ठाप्ना हलद ना।

आण्,। क्न वटना एमि।

অমদা। আমারও বশীকরণ হয়ে গেছে।

আশ্। চললেম। এক ঘণ্টার মধ্যেই যাবার কথা আছে। কথাটা পাকা করে আসি গে।

অগ্রহায়ণ ১৩০৮

### সংযোজন

### न्वर्ग हक्ररोवन-विश्वेक

ব্রহ্মা। পর্রন্দর, তোমাদের অত্যন্ত কৃশ দেখাচ্ছে, যেন অনাব্গিটদিনের পাতা-ঝরা বনস্পতির মতো। স্বর্গে কি অম্তুসঞ্জা দৈন্য ঘটেছে ?

ইন্দ্র। পিতামহ, অনাব্ িচ্টই তো বটে। স্বগীয় বনস্পতির শিকড় আছে মর্ত্যের মাটিতে—
দিনে দিনে সেখানে শ্রন্থার রস শ্বিকয়ে এসেছে। নরলোকে কানাকানি চলছে যে, স্ কি-ব্যাপারটা
আকিস্মিক মহামারীর মতো বসন্তের গ্রিট যেন, আপনা হতেই আপনাকে হঠাৎ ফ্রিটয়ে তোলে;
এটা দেবতার হাতের কার্কার্য নয়। অর্থাৎ এটা এমন একটা রোগ যা চলছে মৃত্যুর অনিবার্য
পরিণামে। এমন-কি, ওখানকার পশ্ডিতরা চরম চিতানলের দিনক্ষণ পর্যন্ত অধ্ক ক্ষে স্থির করে
দিয়েছে।

রন্ধা। সর্বনাশ! এ যে অনাদিকালের ভূতভাবনের বেকারসমস্যা।

ইন্দ্র। তাই তো বটে। ওরা বলছে, দেবতারা কোনোদিন কোনো কাজই করে নি, অতএব ওদের মজ্বরি বন্ধ।

ব্রহ্মা। বল কী, হোমানলের ঘৃতট্বকুও মিলবে না?

ইন্দ্র। না পিতামহ! সেটা ভালোই হয়েছে—যে ঘৃতের এখন চলতি সেটাতে অণিনদেবের অণিনমান্য হবার আশৃঙ্কা।

বৃহস্পতি। আদিদেব, এতদিন ছিল্ম মান্বের অসংশয় বিশ্বাসে—অত্যন্তই নিশ্চিন্ত ছিল্ম। এখন পশ্ডিতের দল মনোবিজ্ঞানের একা গাড়িতে চাপিরে মান্বের মাথার খ্রালর একটা অকিঞ্চিংকর কোটরে আমাদের ঠেলে গিয়েছে; সেখানে মগজের গন্ধ আছে, অম্তের স্বাদ নাই; বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বেড়ার মধ্যে আমাদের ঘের দিয়ে দিয়ে রেখেছে— যাকে শ্লেচ্ছ ভাষায় বলে কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্প্—কড়া পাহারা! অবতারের যে প্রাতত্ত্ব বের করেছে তাতে নৃসিংহের কোনো চিহ্ন নেই, আছে ন্বানরের মাথার খ্রাল।

মর্ং। আমার পুত্র মার্তিকে ওরা অগ্রজ বলে স্বীকার করেছে এতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু লঙ্জার বিষয় এই যে, দেবতারা ভুক্ত হয়েছে এন্থ্রপলজি-নামক অর্বাচীন দেলচ্ছ শাস্তের বাল্যলীলা-পর্বে। দেব, আশা দিয়েছিলে আমরা অমর, আজ দেখছি ওদের পরীক্ষাগারে ব্যাঙের একটা কাটা পা'ও ইন্দ্রপদের চেয়ে বেশি সজীব। সেদিন স্বর্বালকেরা স্বর্ত্ব ধরে পড়েছিল, প্রমাণ করে দিন আমরা আছি। গ্রুব্ব সন্দেহে দোলা লাগল— আছি কি নেই এই তালে তাঁর মাথা নড়তে লাগল, মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। পিতামহ যদি সন্দেহ ভঞ্জন করে দেন তা হলে দেবলোক স্কুম্থ হতে পারে।

ব্রহ্মা। পিতামহের চার মাথা হেণ্ট হয়ে গেছে। মনে ভাবছি মরলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের আচার্য হয়ে যদি জন্মতে পারি তা হলে অন্তত কোনো এক চৌমাথার ট্রামলাইনের ধারে একটা পাথরের মর্তির দাবি করতে পারব। আজ আমার মর্তির ভাঙা ট্করো নিয়ে প্রফেসর তারিখ হিসাব করছে, অথচ এতদিন এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে আমি সকল তারিখের অতীত।

প্রজাপতি। ভগবন্, সকলেই জানেন ধরাধামে আমি আর কন্দর্পদেব অবতীর্ণ হয়েছিল্ম শ্বভ এবং অশ্বভ বিবাহের ঘটকালিতে। সেজন্যে আমাদের কোনো রকমের নির্মামত বা অনির্মামত পাওনা ছিল না, কেবল নিমন্ত্রণপত্রের মাথার উপরে ছাপার অক্ষরে আমার উদ্দেশে একটা নমস্কার স্বীকৃত ছিল। কিন্তু কোতুক ছিল ভূরি-পরিমাণে। বাসর-ঘরে অনেক কানমলা দেখেছি পরিহাস-রিসকাদের হাতে, আর দেখেছি অদৃশ্য পরিহাসরিসকের হাতে চিরজীবনের কান-মলা। আমি প্রজাপতি আজ লজ্জিত, কন্দর্প আজ নিজীব— তিনি পঞ্গর নিয়ে যথন আস্ফালন করতে যান

তখন তীরগ্বলো ঠিকরে যায় কোম্পানির কাগজ-নিমিত বর্মের 'পরে। অতএব উদ্ভ বিভাগের সনাতনী খাতা থেকে আমাদের নাম কেটে দিয়ে টঙ্কেম্বরী দেবীর নাম বহাল হোক।

সকলে। তথাস্তু।

বার্। প্রথিবীতে আজকাল পাগলা হাওয়া পলিটিক্সের ঈশানকোণ থেকে স্থিত ছারখার করতে প্রবৃত্ত। আমি আজ চন্দ্রলোকে সমস্ত বিরহিণীদের দীর্ঘানিশ্বাস বহন করে ফিরে যেতে ইচ্ছা করি।

অশ্বিনীকুমার। স্ক্রিধা হবে না দেব। মর্ত্যের পশ্ভিতেরা ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, চন্দ্র বায়্ত্র প্রকোপ বৃশ্ধি করেন বটে, কিন্তু স্বয়ং তিনি বায়্ত্রারা।

বায়,। নাহয় সেখানে গিয়ে আত্মত্যাগ করব।

ভোলানাথ। (অর্ধনিমালিত নেত্রে) আমার চেয়ে গাঁজার মৌতাত অনেক প্রবল, প্রথিবীতে এমন সর্বনেশে ওস্তাদের অভাব নেই—সেই-সব সংস্কারকদের উপর প্রলয়-কাজের ভার দিয়ে আমি গংগাধারাভিষেকে মাথা ঠাণ্ডা করতে পারি। আমার ভূতগুলোর ভার তাঁরাই নিতে পারবেন।

চিত্রগ<sup>2</sup>ত। মনঃক্ষোভে দেবগণের অভিযোগে অত্যুক্তি প্রকাশ পেয়েছে। যথাযথ তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন বোধ করি। স্বুরগ্বর্ব কোনোদিন সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনা করেন নি। সেইজন্যে দেবতাদের গণিত স্বেচ্ছাগণিত। মত্যে দেবগণের অধিকারে কী পরিমাণে খর্বতা ঘটছে তার নিভূল সীমা নির্ণয়ের জন্য স্বংনাদেশ দেওয়া হোক কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংখ্যিক প্রমাণবিশারদের মাথায়; এ কাজে বৈজ্ঞানিক প্রশান্তি অত্যাবশ্যক।

বায়ন। এ প্রস্তাবের সমর্থন করি। দেবতাদের হতাশ হবার কারণ নেই। মাননুষের বৃদ্ধিতে অকস্মাং হাওয়া-বদল বারবারই দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষত দৃদ্দিন। দেউলে হবার দিনে মানতের খরচ বেড়ে ওঠে। মাননুষের বৃদ্ধিতে সব সময়ে জোয়ার আসে না— একদা তলার পাঁক বেরিয়ে পড়ে। তখন পাশ্ডার পদপ্র্কের দাম চড়ে যায়, দেবতারাও তার অংশ পান।

বৃহস্পতি। আশ্বস্ত হল্ম। (সরস্বতীর প্রতি) মুখ ম্লান করবেন না, দেবী, মান্বের আত্মব্দির উপর শ্রম্থা কমবার সঙ্গে সঙ্গেই দেবীর ভোগের বরাদ্দ বাড়তে থাকে। বৃদ্ধিতে ভাঁটার টান প্রবল, ভূমণ্ডলে এমন দেশ আছে। শীতলাঠাকর্নও সেই ভরসাতেই মন্দির-ত্যাগের আশ্ব্রুকা ছেড়ে দিয়েছেন।

# শারদোৎসব

প্রকাশ : ১৯০৮

'এই নাটিকাটি বোলপরে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শারদোংসব উপলক্ষে ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হইবার জন্য রচিত হয়।' ১৩২৯ বজাব্দে অভিনয়কালে রবীন্দ্রনাথ যে ভূমিকা লিখেছিলেন, বহ্লপরিবর্তিত হয়ে তা শারদোংসবের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত র্প 'ঋণশোধ' (১৯২১)-এর 'স্টনা' নামে সংযোজিত।

Angling one the title and the second the source of the second one second the second the

"নান্দী": 'শারদোংসব'। পান্ডুলিপিচিত্র প্রথম অভিনয়কালে (১৯০৮) রচিত

রাগিণী ভৈরবী। তাল তেওরা

আজ ব্বকের বসন ছি'ড়ে ফেলে

দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি,

আকাশেতে সোনার আলোয়

ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।

ওরে মন, খ্বলে দে মন, যা আছে তোর খ্বলে দে। অন্তরে যা ডুবে আছে আলোক-পানে তুলে দে।

আনন্দে সব বাধা ট্রুটে সবার সাথে ওঠ্ রে ফ্রুটে, চোখের 'পরে আলস-ভরে রাখিস নে আর আঁচল টানি।

## পাত্রগণ

সম্যাসী ঠাকুরদাদা লক্ষেশ্বর উপনন্দ রাজা রাজদ্ভ অমাত্য বালকগণ

## প্রথম দৃশ্য

পথে বালকগণ

গান

বিভাস। একতালা

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে,

বাদল গেছে ট্ৰুটি—

আজ আমাদের ছ্বটি ও ভাই,

আজ আমাদের ছ্রিট।

কী করি আজ ভেবে না পাই,

পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,

कान् भारते य इन्छे विड़ाई

সকল ছেলে জ্বটি!

কেয়া-পাতায় নৌকো গড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে,

তাল-দিঘিতে ভাসিয়ে দেব—

**ठलर्य म् रल** म् रल।

রাখাল ছেলের সংখ্য ধেন

চরাব আজ বাজিয়ে বেণ্,

মাথব গায়ে ফ্লের রেণ্

চাঁপার বনে ল:্টি। আজ আমাদের ছ:্টি ও ভাই,

র ছ্বাট ও ভাই, আজ আমাদের ছ্বাটি।

লক্ষেশ্বর। (ঘর হইতে ছ্বিটিয়া বাহির হইয়া) ছেলেগ্বলো তো জ্বালালে! ওরে চোবে! ওরে গিরিধারীলাল! ধর্ তো ছোঁড়াগ্বলোকে ধর্ তো।

ছেলেরা। (দ্রে ছ্র্টিয়া গিয়া হাততালি দিয়া) ওরে লক্ষ্মীপে°চা বেরিয়েছে রে, লক্ষ্মীপে°চা বেরিয়েছে।

লক্ষেশ্বর। হন্মনত সিং, ওদের কান পাকড়ে আন্তো; একটাকেও ছাড়িস নে। একজন বালক। (চুপি চুপি পশ্চাং হইতে আসিয়া কান হইতে কলম টানিয়া লইয়া)— কাক লেগেছে লক্ষ্মীপেটা,

লেজে ঠোকর খেয়ে চে°চা।

লক্ষেশ্বর। হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া সব, আজ একটাকেও আশ্ত রাখব না!

ठाक्तमामात श्राद्यम

ঠাকুরদাদা। কী হয়েছে লখাদাদা? মারম্তি কেন?

लक्ष्मभ्वत । আत्र, प्रत्था-ना! मकालत्वना कात्नत काष्ट्र क्रिकार्ण आतम्छ करत्रष्ट्र ।

ঠাকুরদাদা। আজ যে শরতে ওদের ছ্র্টি, একট্র আমোদ করবে না! গান গাইলেও তোমার কানে খোঁচা মারে! হায় রে হায়, ভগবান তোমাকে এত শাস্তিও দিচ্ছেন!

লক্ষেশ্বর। গান গাবার বৃঝি আর সময় নেই! আমার হিসাব লিখতে ভুল হয়ে যায় যে। আজ আমার সমস্ত দিনটাই মাটি করলে। ঠাকুরদাদা। তা ঠিক। হিসেব ভুলিয়ে দেবার ওপ্তাদ ওরা। ওদের সাড়া পেলে আমার বয়সের হিসাবে প্রায় পণ্ডাশ-পণ্ডান্ন বছরের গ্রমিল হয়ে যায়।— ওরে বাঁদরগর্লো, আয় তো রে! চল্ তোদের পণ্ডাননতলার মাঠটা ঘ্রিয়ে আনি।— যাও দাদা, তোমার দপ্তর নিয়ে বোসো গে। আর হিসেবে ভুল হবে না।

[লক্ষেশ্বরের প্রস্থান

## ठाकुत्रमामारक चितित्रा एष्टलामत नृजा

প্রথম। হাঁ ঠাকুরদাদা, চলো। ন্বিতীয়। আমাদের আজ গল্প বলতে হবে।

তৃতীয়। না, গলপ না, বটতলায় ব'সে আজ ঠাকুরদার পাঁচালি হবে।

চতুর্থ। বটতলায় না, ঠাকুরদা, আজ পার্বলডাঙায় চলো।

ঠাকুরদাদা। চুপ, চুপ, চুপ! অমন গোলমাল লাগাস যদি তো লখাদাদা আবার ছ্বটে আসবে।

## লক্ষেশ্বরের প্রাথবেশ

লক্ষেশ্বর। কোন্ পোড়ারমনুখো আমার কলম নিয়েছে রে!

[क्नज क्विता मित्रा नकत्नत्र श्रम्थान

### উপনন্দের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। কীরে, তোর প্রভু কিছ্ব টাকা পাঠিয়ে দিলে? অনেক পাওনা বাকি।

উপনন্দ। কাল রাত্রে আমার প্রভুর মৃত্যু হয়েছে।

লক্ষেশ্বর। মৃত্যু ! মৃত্যু হলে চলবে কেন? আমার টাকাগ্মলোর কী হবে?

উপনন্দ। তাঁর তো কিছুই নেই। যে বীণা বাজিয়ে উপার্জন করে তোমার ঋণ শোধ করতেন সেই বীণাটি আছে মাত্র।

লক্ষেশ্বর। বীণাটি আছে মাত্র! কী শ্বভসংবাদটাই দিলে!

উপনন্দ। আমি শ্ভসংবাদ দিতে আসি নি। আমি এক দিন পথের ভিক্ষ্ক ছিলেম, তিনিই আমাকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর বহু দ্বংখের অশ্রের ভাগে আমাকে মান্য করেছেন। তোমার কাছে দাসত্ব করে আমি সেই মহাত্মার ঋণ শোধ করব।

লক্ষেণ্বর। বটে! তাই বৃঝি তাঁর অভাবে আমার বহু দৃঃখের অক্ষে ভাগ বসাবার মতলব করেছে! আমি তত বড়ো গর্দভ নই।— আচ্ছা, তুই কী করতে পারিস বল দেখি।

উপনন্দ। আমি চিত্রবিচিত্র করে পর্নথি নকল করতে পারি। তোমার অম আমি চাই নে। আমি নিজে উপার্জন করে যা পারি খাব—তোমার ঋণও শোধ করব।

লক্ষেশ্বর। আমাদের বীণকারটিও যেমন নির্বোধ ছিল ছেলেটাকেও দেখছি ঠিক তেমনি করেই বানিয়ে গেছে। হতভাগা ছোঁড়াটা পরের দায় ঘাড়ে নিয়েই মরবে। এক-এক জনের ঐরকম মরাই শ্বভাব!— আচ্ছা বেশ, মাসের ঠিক তিন তারিখের মধ্যেই নিয়মমতো টাকা দিতে হবে। নইলে—

উপনন্দ। নইলে আবার কী! আমাকে ভয় দেখাচ্ছে মিছে। আমার কী আছে, যে তুমি আমার কিছ্ম করবে? আমি আমার প্রভুকে স্মরণ করে ইচ্ছা করেই তোমার কাছে বন্ধন স্বীকার করেছি। আমাকে ভয় দেখিয়ো না বলছি।

লক্ষেশ্বর। না না, ভয় দেখাব না! তুমি লক্ষ্মীছেলে, সোনার চাঁদ ছেলে! টাকাটা ঠিকমতো দিয়ো বাবা! নইলে আমার ঘরে দেবতা আছে, তার ভোগ কমিয়ে দিতে হবে— সেটাতে তোমারই পাপ হবে।

ঐ ষে, আমার ছেলেটা এইখানে ঘ্রের ঘ্রের বেড়াচ্ছে। আমি কোন্খানে টাকা পর্তে রাখি ও নিশ্চয়ই সেই খোঁজে ফেরে। ওদেরই ভয়েই তো আমাকে এক স্বরুগ হতে আর-এক স্বরুগে টাকা বদল করে বেড়াতে হয়।— ধনপতি, এখানে কেন রে? তোর মতলবটা কী বল্ দেখি!

ধনপতি। ছেলেরা আজ সকলেই বেতসিনীর ধারে আমোদ করতে গৈছে— আমাকে ছ্র্টি দিলে আমিও যাই।

লক্ষেশ্বর। বেতসিনীর ধারে! ঐ রে, খবর পেয়েছে ব্রিঝ! বেতসিনীর ধারেই তো আমি সেই গজমোতির কোটো পর্তে রেখেছি। (ধনপতির প্রতি) না, না, খবরদার বলছি, সে-সব না। চল্ শীঘ্র চল্, নামতা মুখন্থ করতে হবে।

ধনপতি। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আজ এমন স্বন্দর দিনটা!

লক্ষেশ্বর। দিন আবার স্কুদর কীরে! এইরকম ব্রুদ্ধি মাথায় ঢ্রকলেই ছোঁড়াটা মরবে আর-কি! যা বলছি ঘরে যা।

ধেনপতির প্রস্থান

ভারি বিশ্রী দিন! আশ্বিনের এই রোল্দ্রর দেখলে আমার স্বন্ধ মাথা থারাপ করে দেয়, কিছ্বতে কাজে মন দিতে পারি নে। মনে করছি মলয়ন্বীপে গিয়ে কিছ্ব চন্দন জোগাড় করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লে হয়। যাই হোক, সে পরে হবে, আপাতত বেতসিনীর ধারটায় একবার ঘ্রের আসতে হচ্ছে। ছোঁড়াগ্রলো থবর পায় নি তো! ওদের যে ই দ্রেরর স্বভাব! সব জিনিস খ্ডে বের করে ফেলে—কোনো জিনিসের ম্লা বোঝে না, কেবল কেটেকুটে ছারখার করতেই ভালোবাসে!

## দ্বিতীয় দৃশ্য

বেতাসনীর তীর। বন

ঠাকুরদাদা ও বালকগণ

গান

বাউলের স্র

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
ল্বকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা!

একজন বালক। ঠাকুরদা, তুমি আমাদের দলে। দ্বিতীয় বালক। না ঠাকুরদা, সে হবে না, তুমি আমাদের দলে।

ঠাকুরদাদা। না ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই; সে-সব হয়ে-বরে গেছে। আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না। এবার গানটা ধর্।—

আজ দ্রমর ভোলে মধ্য খেতে
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখির মেলা!

## অন্য দল আসিয়া

অন্য দল। ঠাকুরদা, এই বর্ঝি! আমাদের তুমি ডেকে আনলে না কেন! তোমার সংগ্যে আড়ি! জন্মের মতো আড়ি!

ঠাকুরদাদা। এতবড়ো দন্ড! নিজেরা দোষ করে আমাকে শাস্তি! আমি তোদের ডেকে বের করব, না তোরা আমাকে ডেকে বাইরে টেনে আনবি! না ভাই, আজ ঝগড়া না, গান ধর্।—

ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই.

যাব না আজ ঘরে।

ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুঠ করে।

বেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,

আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি

कार्धेद अकन दिना।

প্রথম বালক। ঠাকুরদা, ঐ দেখো, ঐ দেখো, সন্ন্যাসী আসছে।

শ্বিতীয় বালক। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমরা সম্ম্যাসীকে নিয়ে খেলব। আমরা সব চেলা সাজব।

তৃতীয় বালক। আমরা ওঁর সংশ্গে বেরিয়ে যাব, কোন্দেশে চলে যাব কেউ খংজেও পাবে না। ঠাকুরদাদা। আরে চুপ, চুপ!

সকলে। সন্ন্যাসীঠাকুর! সন্ন্যাসীঠাকুর!

ঠাকুরদাদা। আরে, থাম্ থাম্। ঠাকুর রাগ করবে।

#### সম্যাসীর প্রবেশ

বালকগণ। সম্মাসীঠাকুর, তুমি কি আমাদের উপর রাগ করবে? আজ আমরা সব তোমার চেলা হব।

সম্যাসী। হা হা হা হা! এ তো খুব ভালো কথা। তার পরে আবার তোমরা সব শিশ্ব-সম্যাসী সেজো, আমি তোমাদের বুড়ো চেলা সাজব। এ বেশ খেলা, এ চমংকার খেলা।

ঠাকুরদাদা। প্রণাম হই, আপনি কে?

সন্ন্যাসী। আমি ছাত্র।

ঠাকুরদাদা। আপনি ছাত্র!

সন্ন্যাসী। হাঁ, প্রথিপত্র সব পোড়াবার জন্যে বের হয়েছি।

ঠাকুরদাদা। ও ঠাকুর, ব্রেছে। বিদ্যের ৰোঝা সমস্ত ঝেড়ে ফেলে দিব্যি একেবারে হাল্কা হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবেন!

সম্যাসী। চোখের পাতার উপরে পর্বথির পাতাগ্বলো আড়াল করে থাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেইগ্বলো খসিয়ে ফেলতে চাই।

ঠাকুরদাদা। বেশ, বেশ! আমাকেও একট্ন পায়ের ধ্বলো দেবেন। প্রভু, আপনার নাম বোধ করি শ্বনেছি— আপনি তো স্বামী অপূর্বনিন্দ!

ছেলেরা। সন্ন্যাসীঠাকুর, ঠাকুরদাদা কী মিথ্যে বকছেন! এমনি করে আমাদের ছুর্টি বয়ে যাবে।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ, বংস, আমারও ছ্বটি ফ্ররিয়ে আসছে। ছেলেরা। তোমার কত দিনের ছ্রটি?

সম্যাসী। খুব অলপ দিনের। আমার গ্রুমশায় তাড়া করে বেরিয়েছেন, তিনি বেশি দুরে নেই— এলেন ব'লে।

ছেলেরা। ও বাবা, তোমারও গ্রুমশায়!

প্রথম বালক। সম্ন্যাসীঠাকুর, চলো আমাদের যেখানে হয় নিয়ে চলো। তোমার যেখানে খনিশ। ঠাকুরদাদা। আমিও পিছনে আছি ঠাকুর, আমাকেও ভুলো না।

সম্যাসী। আহা, ও ছেলেটি কে? গাছের তলায় এমন দিনে প<sup>্</sup>থির মধ্যে ডুবে রয়েছে! বালকগণ। উপনন্দ!

প্রথম বালক। ভাই উপনন্দ, এসো ভাই! আমরা আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেলা সের্জেছি, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। তুমি হবে সর্দার-চেলা।

উপনন্দ। না ভাই, আমার কাজ আছে।

ছেলেরা। কিচ্ছ, কাজ নেই, তুমি এসো।

উপনন্দ। আমার পুথি নকল করতে অনেকখানি বাকি আছে।

ছেলেরা। সে ব্রি কাজ! ভারি তো কাজ!— ঠাকুর, তুমি ওকে বলো-না! ও আমাদের কথা শুনবে না। কিন্তু উপনন্দকে না হলে মজা হবে না।

সম্যাসী। (পাশে বসিয়া) বাছা, তুমি কী কাজ করছ? আজ তো কাজের দিন না।

উপনন্দ। (সম্মাসণির মনুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া, পায়ের ধলা লইয়া) আজ ছন্টির দিন। কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ করতে হবে, তাই আজ কাজ করছি।

ঠাকুরদাদা। উপনন্দ, জগতে ভোমার আবার ঋণ কিসের ভাই?

উপনন্দ। ঠাকুরদাদা, আমার প্রভু মারা গিয়েছেন, তিনি লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী— সেই ঋণ আমি প্রথি লিখে শোধ দেব।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, তোমার মতো কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণ শোধ করতে হয়! আর, এমন দিনেও ঋণশোধ!—ঠাকুর, আজ নতুন উত্তরে হাওরায় ও পারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েছে. এ পারে ধানের খেতের সব্জে চোখ একেবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলিবন থেকে আকাশে আজ প্রেজার গন্ধ ভরে উঠেছে, এরই মাঝখানে ঐ ছেলেটি আজ ঋণশোধের আয়োজনে বসে গেছে— এও কি চক্ষে দেখা যায়?

সম্যাসী। বল কী, এর চেয়ে স্কুলর কি আর কিছ্ম আছে! ঐ ছেলেটিই তো আজ শারদার বরপরে হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে ব্বকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোবের মতো এমন শা্দ্র ফ্লেটি কি কোথাও ফ্টেছে-- চেয়ে দেখো তো! লেখো, লেখো বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি। তুমি পঙ্জির পর পঙ্জি লিখছ, আর ছ্মিটর পর ছ্মিট পাছছ! তোমার এত ছ্মিটর আয়োজন আমরা তো পশ্চ করতে পারব না। দাও বাবা, একটা পা্মিথ আমাকে দাও, আমিও লিখি। এমন দিনটা সার্থক হোক।

ঠাকুরদাদা। আছে আছে, চশমাটা ট্যাঁকে আছে, আমিও বসে যাই-না!

প্রথম বালক। ঠাকুর, আমরাও লিখব। সে বেশ মজা হবে।

দিবতীয় বালক। হাঁ হাঁ, সে বেশ মজা হবে।

উপনন্দ। বল কী ঠাকুর, তোমাদের যে ভারি কণ্ট হবে।

সম্যাসী। সেইজন্যেই বসে গেছি। আজ আমরা সব মজা করে কণ্ট করব। কী বল বাবা-সকল? আজ একটা-কিছু কণ্ট না করলে আনন্দ হচ্ছে না।

সকলে। (হাততালি দিয়া) হাঁ হাঁ, নইলে মজা কিসের!

প্রথম বালক। দাও, দাও, আমাকে একটা পর্বথ দাও!

দ্বিতীয় বালক। আমাকেও একটা দাও-না!

উপনন্দ। তোমরা পারবে তো ভাই?

প্রথম বালক। খুব পারব! কেন পারব না!

উপনন্দ। শ্রান্ত হবে না তো?

উপনন্দ। খ্ব ধরে ধরে লিখতে হবে কিন্তু।

প্রথম বালক। তা বৃঝি পারি নে! আছো, তুমি দেখো। উপনন্দ। ভূল থাকলে চলবে না। দ্বিতীয় বালক। কিচ্ছা ভূল থাকবে না। প্রথম বালক। এ বেশ মজা হচ্ছে। পর্নথি শেষ করব তবে ছাড়ব। দ্বিতীয় বালক। নইলে ওঠা হবে না।

তৃতীয় বালক। কী বল ঠাকুরদা, আজ লেখা শেষ করে দিয়ে তবে উপনন্দকে নিয়ে নৌকো-বাচ করতে যাব। বেশ মজা!

ঠাকুরদাদা।

#### গান

সিশ্ব ভৈরবী। তেওরা
আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধ'রে আজ বোস্ রে সবাই, টান্ রে সবাই টান্।
বোঝা যত বোঝাই করি
করব রে পার দ্বেখর তরী,
টেউরের 'পরে ধরব পাড়ি—

যায় যদি যাক প্রাণ।

কে ডাকে রে পিছন হতে, কে করে রে মানা?
ভরের কথা কে বলে আজ, ভয় আছে সব জানা।
কোন্ শাপে কোন্ গ্রহের দোষে
সন্থের ডাঙায় থাকব বসে?
পালের রশি ধরব কষি,

চলব গেয়ে গান।

সম্যাসী। ঠাকুরদা!

ঠাকুরদাদা। (জিভ কাটিয়া) প্রভু, তুমিও আমাকে পরিহাস করবে?

সম্যাসী। তুমি যে জগতে ঠাকুরদা হয়েই জন্মগ্রহণ করেছ, ঈশ্বর সকলের সঙ্গেই তোমার হাসির সম্বন্ধ পাতিয়ে দিয়ে বসেছেন, মে তো তুমি ল্বিকয়ে রাখতে পারবে না। ছোটো ছোটো ছেলেগ্বলির কাছেও ধরা পড়েছ, আর আমাকেই ফাঁকি দেবে?

ঠাকুরদাদা। ছেলে-ভোলানোই যে আমার কাজ— তা ঠাকুর, তুমিও যদি ছেলের দলেই ভিড়ে যাও তা হলে কথা নেই। তা. কী আজ্ঞা কর!

সন্ত্যাসী। আমি বলছিলেম ঐ যে গানটা গাইলে, ওটা আজ ঠিক হল না। দ্বঃখ নিয়ে ঐ অত্যন্ত টানাটানির কথাটা, ওটা আমার কানে ঠিক লাগছে না। দ্বঃখ তো জগৎ ছেয়েই আছে, কিন্তু চার দিকে চেয়ে দেখো-না—টানাটানির তো কোনো চেহারা দেখা যায় না। তাই এই শরৎ-প্রভাতের মান রাখবার জন্যে আমাকে আর-একটা গান গাইতে হল।

ঠাকুরদাদা। তোমাদের সংগ এইজন্যই এত দামি; ভুল করলেও ভুলকে সার্থক করে তোল। সম্যাসী।

গান

ললিত। আড়াঠেকা

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশুনুধার। জননী গো, গাঁথব তোমার গুলার মুক্তাহার। চন্দ্র সুর্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বৃকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলংকার।
ধন ধান্য তোমারি ধন,
কী করবে তা কও।
দিতে চাও তো দিয়ো আমায়,
নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস,
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস—
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস
এ মোর অহংকার।

বাবা উপনন্দ, তোমার প্রভুর কী নাম ছিল?

উপনন্দ। স্বরসেন।

সন্ন্যাসী। সূরসেন! বীণাচার্য!

উপনন্দ। হাঁ ঠাকুর, তুমি তাঁকে জানতে?

সন্ন্যাসী। আমি তার বীণা শুনব আশা করেই এখানে এসেছিলেম।

উপনন্দ। তাঁর কি এত খ্যাতি ছিল?

ঠাকুরদাদা। তিনি কি এতবড়ো গ্র্ণী? তুমি তাঁর বাজনা শোনবার জন্যেই এ দেশে এসেছ? তবে তো আমরা তাঁকে চিনি নি?

সম্যাসী। এখানকার রাজা?

ঠাকুরদাদা। এখানকার রাজা তো কোনোদিন তাঁকে ডাকেন নি, চক্ষেও দেখেন নি। তুমি তাঁর বীণা কোথায় শ্বনলে?

সম্যাসী। তোমরা হয়তো জান না, বিজয়াদিতা ব'লে একজন রাজা—

ঠাকুরদাদা। বল কী ঠাকুর! আমরা অত্যন্ত মূর্থ, গ্রাম্য, তাই ব'লে বিজয়াদিত্যের নাম জানব না এও কি হয়? তিনি যে আমাদের চক্রবর্তী সম্রাট।

সম্যাসী। তা হবে। তা, সেই লোকটির সভায় একদিন স্বরসেন বীণা বাজিয়েছিলেন, তখন শ্নেছিলেম। রাজা তাঁকে রাজধানীতে রাখবার জন্যে অনেক চেণ্টা করেও কিছ্তুতেই পারেন নি।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, এতবড়ো লোকের আমরা কোনো আদর করতে পারি নি!

সম্মাসী। আদর কর নি—তাতে তাঁকে কমাতে পার নি, আরো তাঁকে বড়ো করেছ। ভগবান তাঁকে নিজের সভায় ডেকে নিয়েছেন।—বাবা উপনন্দ, তোমার সঙ্গে তাঁর কী রকমে সন্বন্ধ হল?

উপনন্দ। ছোটো বয়সে আমার বাপ মারা গেলে আমি অন্য দেশ থেকে এই নগরে আগ্রয়ের জন্যে এসেছিলেম। সেদিন প্রাবণমাসের সকালবেলায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল, আমি লোকনাথের মন্দিরের এক কোণে দাঁড়াব বলে প্রবেশ করছিলেম। প্ররোহিত আমাকে বোধ হয় নীচ জাত মনে করে তাড়িয়ে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে বসে আমার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি তখনই মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন; বললেন, এসো বাবা, আমার ঘরে এসো। সেই দিন থেকে ছেলের মতো তিনি আমাকে কাছে রেখে মান্ব করেছেন—লোকে তাঁকে কত কথা বলেছে তিনি কান দেন নি। আমি তাঁকে বলেছিলেম, প্রভু, আমাকে বীণা বাজাতে শেখান, আমি তা হলে কিছ্ব কিছ্ব উপার্জন করে আপনার হাতে দিতে পারব। তিনি বললেন, বাবা, এ বিদ্যা পেট ভরাবার নয়; আমার আর-এক বিদ্যা জানা আছে, তাই তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে

আমাকে রঙ দিয়ে চিত্র করে পর্নথি লিখতে শিখিয়েছেন। যখন অত্যন্ত অচল হয়ে উঠত তখন তিনি মাঝে মাঝে বিদেশে গিয়ে বীণা বাজিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন। এখানে তাঁকে সকলে পাগল বলেই জানত।

সম্রাসী। স্বরসেনের বীণা শ্বনতে পেলেম না, কিল্কু বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর আর-এক বীণা শ্বনে নিল্বম, এর স্বর কোনোদিন ভুলব না।— বাবা, লেখো, লেখো।

ছেলেরা। ঐ রে, ঐ আসছে! ঐ রে লখা, ঐ রে লক্ষ্মীপে°চা!

[ रमीफ

লক্ষেশ্বর। আ সর্বনাশ! যেখানটিতে আমি কোর্ট্রে পর্নতে রেখেছিল্ম ঠিক সেই জায়গাটিতেই যে উপনন্দ বসে গেছে! আমি ভেবেছিলেম ছোঁড়াটা বোকা বর্নিঝ, তাই পরের ঋণ শ্বধতে এসেছে। তা তো নয় দেখছি। পরের ঘাড় ভাঙাই ওর ব্যাবসা। আমার গজমোতির খবর পেয়েছে। একটা সম্যাসীকেও কোথা থেকে জর্টিয়ে এনেছে দেখছি। সম্যাসী হাত চেলে জায়গাটা বের করে দেবে।—উপনন্দ!

উপনন্দ। কী?

লক্ষেশ্বর। ওঠা, ওঠা ঐ জায়গা থেকে! এখানে কী করতে এর্সোছস?

উপনন্দ। অমন করে চোখ রাঙাও কেন? এ কি তোমার জায়গা নাকি?

লক্ষেশ্বর। এটা আমার জায়গা কি না সে খোঁজে তোমার দরকার কী হে বাপ্র! ভারী সেয়ানা দেখছি! তুমি বড়ো ভালোমান্র্যটি সেজে আমার কাছে এসেছিলে! আমি বলি সতিই ব্রিঝ প্রভূর ঋণশোধ করবার জন্যেই ছোঁড়াটা আমার কাছে এসেছে— কেননা, সেটা রাজার আইনেও আছে—

উপনন্দ। আমি তো সেইজন্যেই এখানে প্র্রেথ লিখতে এসেছি।

লক্ষেশ্বর। সেইজন্যেই এসেছ বটে! আমার বয়স কত আন্দাজ করছ বাপ্ব! আমি কি শিশ্ব! সম্ম্যাসী। কেন বাবা, তুমি কী সন্দেহ করছ?

লক্ষেশ্বর। কী সন্দেহ করছি! তুমি তা কিছ্ম জান না! বড়ো সাধ্য! ভণ্ড সন্ন্যাসী কোথাকার! ঠাকুরদাদা। আরে কী বলিস লখা? আমার ঠাকুরকে অপমান!

উপনন্দ। এই রঙবাটা নোড়া দিয়ে তোমার মুখ গ্র্ডিয়ে দেব-না! টাকা হয়েছে ব'লে অহংকার! কাকে কী বলতে হয় স্থান না!

দ্রোসীর পশ্চাতে লক্ষেশ্বরের ল্কায়ন

সম্যাসী। আরে কর কী ঠাকুরদাদা, কর কী বাবা! লক্ষেশ্বর তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি মান্ব চেনে। ষেমান দেখেছে অমান ধরা পড়ে গেছে! ভণ্ড সম্যাসী যাকে বলে! বাবা লক্ষেশ্বর, এত দেশের এত মান্ব ভূলিয়ে এলেম, তোমাকে ভোলাতে পারলেম না।

লক্ষেশ্বর। না, ঠিক ঠাওরাতে পারছি নে। হয়তো ভালো করি নি। আবার শাপ দেবে কি কী করবে! তিনখানা জাহাজ এখনো সম্দ্রে আছে। (পায়ের ধ্লা লইয়া) প্রণাম হই ঠাকুর! হঠাৎ চিনতে পারি নি। বির্পাক্ষের মন্দিরে আমাদের ঐ বিকটানন্দ বলে একটা সম্মাসী আছে, আমি বলি সেই ভন্ডটাই ব্রি—ঠাকুরদা, তুমি এক কাজ করো। সম্মাসীঠাকুরকে আমার ঘরে নিয়ে যাও; আমি ওঁকে কিছু ভিক্ষে দিয়ে দেব। আমি চললেম ব'লে। তোমরা এগোও।

ঠাকুরদাদা। তোমার বড়ো দয়া! তোমার ঘরের এক মুঠো চাল নেবার জন্যে ঠাকুর সাত সিন্ধ্ পেরিয়ে এসেছেন!

সম্যাসী। বল কী ঠাকুরদা! এক মনুঠো চাল যেখানে দনুলভি সেখান থেকে সেটি নিতে হবে বৈকি! বাবা লক্ষেশ্বর, চলো তোমার ঘরে।

লক্ষেশ্বর। আমি পরে যাচ্ছি, তোমরা এগোও। উপনন্দ, তুমি আগে ওঠো। ওঠো, শীঘ্র ওঠো বলছি, তোলো তোমার প্রথিপত্র!

উপনন্দ। আছে।, তবে উঠলেম, কিন্তু তোমার সঞ্জে আমার কোনো সম্বন্ধ রইল না।

লক্ষেশ্বর। না থাকলেই যে বাঁচি বাবা! আমার সম্বন্ধে কাজ কী! এতদিন তো আমার বেশ চলে যাচ্ছিল।

উপনন্দ। আমি যে ঋণ স্বীকার করেছিলেম তোমার কাছে এই অপমান সহ্য করেই তার থেকে মৃত্তি গ্রহণ করলেম। বাস্, চুকে গেল।

[ প্রস্থান

লক্ষেম্বর। ওরে! সব ঘোড়সওয়ার আসে কোথা থেকে! রাজা আমার গজমোতির থবর পেলে নাকি! এর চেয়ে উপনন্দ যে ছিল ভালো! এখন কী করি! (সন্ন্যাসীকে ধরিয়া) ঠাকুর, তোমার পায়ে ধরি, তুমি ঠিক এইখানিটিতে বোসো— এই-যে এইখানে— আর-একট্ব বাঁ দিকে সরে এসো—এই হয়েছে! খ্ব চেপে বোসো। রাজাই আস্বক আর সম্রাটই আস্বক তুমি কোনোমতেই এখান থেকে উঠো না। তা হলে আমি তোমাকে খ্বিশ করে দেব।

ঠাকুরদাদা। আরে লখা করে কী! হঠাং খেপে গেল নাকি!

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, আমি তবে একট্ব আড়ালে যাই। আমাকে দেখলেই রাজার টাকার কথা মনে পড়ে যায়। শত্রা লাগিয়েছে আমি সব টাকা প্রতে রেখেছি—শ্বনে অবিধ রাজা যে কত জায়গায় ক্প খ্রুতে আরম্ভ করেছেন তার ঠিকানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, প্রজাদের জলদান করছেন। কোন্ দিন আমার ভিটেবাড়ির ভিত কেটে জলদানের হ্রুকুম হবে, সেই ভয়ে রাত্রে ঘ্রমাতে পারি নে।

[ প্রস্থান

## রাজদ্তের প্রবেশ

রাজদতে। সন্ন্যাসীঠাকুর, প্রণাম হই। আপনিই তো অপর্বানন্দ?

সন্ন্যাসী। কেউ কেউ আমাকে তাই বলেই তো জানে।

রাজদতে। আপনার অসামান্য ক্ষমতার কথা চার দিকে রাণ্ট্র হয়ে গেছে। আমাদের মহারাজ সোমপাল আপনার সংগ দেখা করতে ইচ্ছা করেন।

সন্ন্যাসী। যথনই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন তখনই আমাকে দেখতে পাবেন।

রাজদত্ত। আপনি তা হলে যদি একবার—

সম্যাসী। আমি একজনের কাছে প্রতিশ্রত আছি এইখানেই আমি অচল হয়ে বসে থাকব। অতএব আমার মতো অকিণ্ডন অকর্মণ্যকেও তোমার রাজার যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে তা হলে তাঁকে এইখানেই আসতে হবে।

রাজদ্ত। রাজোদ্যান অতি নিকটেই —ঐখানেই তিনি অপেক্ষা করছেন। সম্ম্যাসী। যদি নিকটেই হয় তবে তো তাঁর আসতে কোনো কণ্ট হবে না।

রাজদতে। যে আজ্ঞা, তবে ঠাকুরের ইচ্ছা তাঁকে জানাই গে।

প্রেম্থান

ঠাকুরদাদা। প্রভু, এখানে রাজসমাগমের সম্ভাবনা হয়ে এল— আমি তবে বিদায় হই। সম্যাসী। ঠাকুরদা, তুমি আমার শিশ্ব বন্ধ্বগর্নলিকে নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখো, আমি বেশি বিলম্ব করব না।

ঠাকুরদাদা। রাজার উৎপাতই ঘট্ক আর অরাজকতাই হোক আমি প্রভুর চরণ ছাড়ছি নে।

[ প্রস্থান

## লক্ষেণ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, তুমিই অপ্রোনন্দ। তবে তো বড়ো অপরাধ হয়ে গেছে। আমাকে মাপ করতে হবে। সম্যাসী। তুমি আমাকে ভণ্ড তপ্স্বী বলেছ এই বদি তোমার অপরাধ হয় আমি তোমাকে মাপ করলেম।

লক্ষেশ্বর। বাবাঠাকুর, শা্ধ্র মাপ করতে তো সকলেই পারে—সে ফাঁকিতে আমার কী হবে। আমাকে একটা-কিছ্র ভালো রকম বর দিতে হচ্ছে। যখন দেখা পেরেছি তখন শা্ধ্র হাতে ফিরছি নে। সম্যাসী। কী বর চাই?

লক্ষেশ্বর। লোকে যতটা মনে করে ততটা নয়, তবে কিনা আমার অলপস্বলপ কিছু জমেছে— সে অতি যংসামান্য—তাতে আমার মনের আকাঙ্কা তো মিটছে না। শরংকাল এসেছে, আর ঘরে বসে থাকতে পার্রাছ নে—এখন বাণিজ্যে বেরতে হবে। কোথায় গেলে স্ক্রিধা হতে পারে আমাকে সেই সন্ধানটি বলে দিতে হবে—আমাকে আর যেন ঘুরে বেড়াতে না হয়।

সম্যাসী। আমিও তো সেই সন্ধানেই আছি।

লক্ষেশ্বর। বল কী ঠাকুর!

সম্যাসী। আমি সত্যই বলছি।

लक्ष्म्यतः। ७३, जत म्प्रे कथाजेरे वला। वावा, रजामता आमारमत रुटसंख म्प्रामा।

সন্ন্যাসী। তার সন্দেহ আছে?

লক্ষেশ্বর। (কাছে ঘে বিয়া বাসিয়া মৃদ্দুশ্বরে) সন্ধান কিছু পেয়েছ?

সম্যাসী। কিছ্ব পেয়েছি বৈকি। নইলে এমন করে ঘ্রুরে বেড়াব কেন।

লক্ষেশ্বর। (সম্যাসীর পা চাপিয়া ধরিয়া) বাবাঠাকুর, আর-একট্র খোলসা করে বলো। তোমার পা ছুরে বলছি আমিও তোমাকে একেবারে ফাঁকি দেব না। কী খ্রুছ বলো তো, আমি কাউকে বলব না।

সম্র্যাসী। তবে শোনো। লক্ষ্মী যে সোনার পন্মটির উপরে পা দ্ব্র্খান রাখেন আমি সেই পন্মটির খোঁজে আছি।

লক্ষেশ্বর। ও বাবা, সে তো কম কথা নয়! তা হলে যে একেবারে সকল ল্যাঠাই চোকে। ঠাকুর, ভেবে ভেবে এ তো তুমি আছ্য বৃদ্ধি ঠাওরেছ! কোনো গাঁতকে পদ্মতি যদি জোগাড় করে আন তা হলে লক্ষ্মীকে আর তোমার খ্রুজতে হবে না, লক্ষ্মীই তোমাকে খ্রুজ বেড়াবেন; এ নইলে আমাদের চণ্ডলা ঠাকর্নটিকে তো জন্দ করবার জো নেই। তোমার কাছে তাঁর পা দ্খানিই বাঁধা থাকবে। তা, তুমি সম্যাসীমান্ম, একলা পেরে উঠবে? এতে তো খরচপত্র আছে। এক কাজ করো-না বাবা, আমরা ভাগে ব্যাবসা করি।

সম্যাসী। তা হলে তোমাকে যে সম্যাসী হতে হবে। বহুকাল সোনা ছুকৈই পাবে না। লক্ষেত্র। সে যে শক্ত কথা।

সম্মাসী। সব ব্যাবসা যদি ছাড়তে পার তবেই এ ব্যাবসা চলবে।

লক্ষেশ্বর। শেষকালে দ্ব ক্লে যাবে না তো? যদি একেবারে ফাঁকিতে না পড়ি তা হলে তোমার তিম্পি বয়ে তোমার পিছন পিছন চলতে রাজি আছি। সত্যি বলছি ঠাকুর, কারও কথায় বড়ো সহজে বিশ্বাস করি নে— কিন্তু তোমার কথাটা কেমন মনে লাগছে। আচ্ছা আছা রাজি! তোমার চেলাই হব।—ঐ রে, রাজা আসছে! আমি তবে একট্ব আড়ালে দাঁড়াই গে।

বন্দীগণের গান মিশ্র কানাড়া। ঝাঁপতাল

রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে!
ব্যাপত পরতাপ তব বিশ্বময় হে!
দ্বভাদলদলন তব দশ্ড ভয়কারী,
শার্জনদপ্রের দ্পত তরবারি,
সংকটশরণ্য তুমি দৈন্যদ্বখহারী,

মুক্ত-অবরোধ তব অভ্যুদয় হে!

#### রাজার প্রবেশ

রাজা। প্রণাম হই ঠাকুর।

সন্ন্যাসী। জয় হোক। কী বাসনা তোমার?

রাজা। সে কথা নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। আমি অখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হতে চাই প্রভ!

সম্যাসী। তা হলে গোড়া থেকে শ্রু করো। তোমার খণ্ডরাজ্যটি ছেড়ে দাও।

রাজা। পরিহাস নয় ঠাকুর! বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি তার সামন্ত হয়ে থাকতে পারব না।

সম্যাসী। রাজন্, তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে ব্যক্তি অসহ্য হয়ে উঠেছে। রাজা। বল কী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী। এক বর্ণও মিথ্যা বলছি নে। তাকে বশ করবার জন্যেই আমি মন্ত্রসাধনা করছি। রাজা। তাই তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ?

সম্যাসী। তাই বটে।

রাজা। মন্তে সিদ্ধিলাভ হবে?

সন্ন্যাসী। অসম্ভব নয়।

রাজা। তা হলে ঠাকুর, আমার কথা মনে রেখো। তুমি যা চাও আমি তোমাকে দেব। যদি সে বশ মানে তা হলে আমার কাছে যদি—

সম্যাসী। তা বেশ, সেই চক্রবতী সম্রাটকে আমি তোমার সভায় ধরে আনব।

রাজা। কিন্তু, বিলম্ব করতে ইচ্ছা করছে না। শরংকাল এসেছে— সকালবেলা উঠে বেতসিনীর জলের উপর যখন আন্বিনের রৌদ্র পড়ে তখন আমার সৈন্যসামনত নিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। যদি আশীর্বাদ কর তা হলে—

সম্যাসী। কোনো প্রয়োজন নেই; শরংকালেই আমি তাকে তোমার কাছে সমর্পণ করব, এই তো উপযুক্ত কাল। তুমি তাকে নিয়ে কী করবে?

রাজা। আমার একটা কোনো কাজে লাগিয়ে দেব—তার অহংকার দ্বে করতে হবে।

সম্যাসী। এ তো খ্ব ভালো কথা। যদি তার অহংকার চ্র্ণ করতে পার তা হলে ভারি খুনি হব।

রাজা। ঠাকুর, চলো আমার রাজভবনে।

সন্ন্যাসী। সেটি পারছি নে। আমার দলের লোকদের অপেক্ষায় আছি। তুমি যাও বাবা! আমার জন্যে কিচ্ছ, ভেবো না। তোমার মনের বাসনা যে আমাকে ব্যক্ত করে বলেছ এতে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। বিজয়াদিতোর যে এত শহু জমে উঠেছে তা তো আমি জানতেম না।

রাজা। তবে বিদায় হই। প্রণাম।

[ প্রস্থান

(পর্নশ্চ ফিরিয়া আসিয়া) আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো বিজয়াদিত্যকে জান, সত্য করে বলো দেখি, লোকে তার সম্বন্ধে যতটা রটনা করে ততটা কি সত্য?

সম্যাসী। কিছ্মাত্র না। লোকে তাকে একটা মস্ত রাজা বলে মনে করে— কিন্তু সে নিতান্তই সাধারণ মানুষের মতো। তার সাজসন্জা দেখেই লোকে ভুলে গেছে।

রাজা। বল কী ঠাকুর, হা হা হা হা! আমিও তাই ঠাউরেছিলেম। আাঁ! নিতান্তই সাধারণ মান্য!

সন্ন্যাসী। আমার ইচ্ছে আছে আমি তাকে সেইটে আচ্ছা করে ব্রঝিয়ে দেব। সে যে রাজার পোশাক প'রে ফাঁকি দিয়ে অন্য পাঁচজনের চেয়ে নিজেকে মস্ত একটা-কিছ্র বলে মনে করে আমি তার সেই ভূলটা একেবারে ঘুচিয়ে দেব।

রাজা। তাই দিয়ো, ঠাকুর, তাই দিয়ো।

সম্যাসী। তার ভন্ডামি আমার কাছে তো কিছ্ ঢাকা নেই। বৈশাখ-জ্যৈন্ঠ মাসে প্রথম বৃষ্টি হলে পর বীজ বোনবার আগে তার রাজ্যে একটা মহোৎসব হয়। সেদিন সব চাষী গৃহস্থেরা বনে গিয়ে সীতার পূজা ক'রে সকলে মিলে বনভোজন করে। সেই চাষাদের সঙ্গে একসংখ্যে পাত পেড়ে খাবার জন্যে বিজয়াদিত্যের প্রাণটা কাঁদে। রাজাই হোক আর যাই হোক, ভিতরে যে চাষাটা আছে সেটা যাবে কোথায়? সেবারে তো সে রাজবেশ ছেড়ে ওদের সংখ্য বসে যাবার জন্যে খেপে উঠেছিল। কিন্তু ওর মন্দ্রী আর চাকর-বাকরদের মনে রাজাগিরির উচ্চ ভাব ওর চেয়ে অনেক বেশি আছে। তারা হাতে পায়ে ধরে বললে, এ কখনোই হতে পারে না। অর্থাৎ, তাদের এই ভয়টা আছে যে, ঐ ছন্মবেশটা খুলে ফেললেই আসল মানুষটা ধরা পড়ে যাবে। এইজন্যে বিজয়াদিত্যকে নিয়ে তারা বড়ো ভয়ে ভয়েই থাকে— কোন্দিন তার সমস্ত ফাঁস হয়ে যায় এই এক বিষম ভাবনা।

রাজা। ঠাকুর, তুমি সব ফাঁস করে দাও। ও যে মিথ্যে রাজা, ভুয়ো রাজা, সে যেন আর ছাপা না থাকে। ওর বড়ো অহংকার হয়েছে।

সন্ত্রাসী। আমি তো সেই চেণ্টাতেই আছি। তুমি নিশ্চিণ্ত থাকো, যতক্ষণ না আমার অভিপ্রায় সিশ্ধ হয় আমি সহজে ছাড়ব না।

রাজা। প্রণাম।

[ প্রস্থান

#### উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর, আমার মনের ভার তো গেল না। সন্ন্যাসী। কী হল বাবা!

উপনন্দ। মনে করেছিলেম, লক্ষেশ্বর যখন আমাকে অপমান করেছে তখন ওর কাছে আমি আর ঋণ স্বীকার করব না। তাই প্র্থিপত্র নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেম। সেখানে আমার প্রভুর বীণাটি নিয়ে তার ধ্বলো ঝাড়তে গিয়ে তারগর্বলি বেজে উঠল— অমনি আমার মনটার ভিতর যে কেমন হল সে আমি বলতে পারি নে। সেই বীণার কাছে ল্বটিয়ে পড়ে ব্বক ফেটে আমার চোখের জল পড়তে লাগল। মনে হল আমার প্রভুর কাছে আমি অপরাধ করেছি। লক্ষেশ্বরের কাছে আমার প্রভু ঋণী হয়ে রইলেন, আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি! ঠাকুর, এ তো আমার কোনো মতেই সহ্য হচ্ছে না। ইচ্ছা করছে আমার প্রভুর জনো আজ আমি অসাধ্য কিছ্ব-একটা করি। আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি নে, তাঁর ঋণ শোধ করতে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি তা হলে আমার খ্ব আনন্দ হবে—মনে হবে, আজকের এই স্বন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থক হল।

সম্যাসী। বাবা, তুমি যা বলছ সতাই বলছ।

উপনন্দ। ঠাকুর, তুমি তো অনেক দেশ ঘ্রেছ, আমার মতো অকর্মণাকেও হাজার কার্ষাপণ দিয়ে কিনতে পারেন এমন মহাত্মা কেউ আছেন? তা হলেই ঋণটা শোর্ধ হয়ে যায়। এ নগরে যদি চেষ্টা করি তা হলে বালক ব'লে, ছোটো জাত ব'লে, সকলে আমাকে খ্র কম দাম দেবে।

সম্যাসী। না বাবা, তোমার মূল্য এখানে কেউ ব্রুববে না। আমি ভার্বাছ কী, যিনি তোমার প্রভুকে অতান্ত আদর করতেন সেই বিজয়াদিত্য ব'লে রাজাটার কাছে গেলে কেমন হয়।

উপনন্দ। বিজয়াদিত্য? তিনি যে আমাদের সম্রাট!

সম্যাসী। তাই নাকি?

উপনন্দ। তুমি জান না ব্রঝি?

সন্ন্যাসী। তা হবে। নাহয় তাই হল।

উপনন্দ। আমার মতো ছেলেকে তিনি কি দাম দিয়ে কিন্বেন?

সম্যাসী। বাবা, বিনা মূল্যে কেনবার মতো ক্ষমতা তাঁর যদি থাকে তা হলে বিনা মূল্যেই কিনবেন। কিন্তু তোমার ঋণট্নুকু শোধ করে না দিতে পারলে তাঁর এত ঋণ জমবে যে তাঁর রাজভাণ্ডার লজ্জিত হবে, এ আমি তোমাকে সত্যই বলছি।

উপনন্দ। ঠাকুর, এও কি সম্ভব?

সম্যাসী। বাবা, জগতে কেবল কি এক লক্ষেশ্বরই সম্ভব, তার চেয়ে বড়ো সম্ভাবনা কি আর-কিছুই নেই?

উপনন্দ। আচ্ছা, যদি সে সম্ভব হয় তো হবে, কিন্তু আমি ততদিন পর্বাথগর্বল নকল করে কিছ্ব কিছ্ব শোধ করতে থাকি—নইলে আমার মনে বড়ো গ্লানি হচ্ছে।

সম্যাসী। ঠিক কথা বলেছ বাবা। বোঝা মাথায় তুলে নাও, কারও প্রত্যাশায় ফেলে রেখে সময় বইয়ে দিয়ো না।

উপনন্দ। তা হলে চললেম ঠাকুর। তোমার কথা শ্বনে আমি মনে কত যে বল পেয়েছি সে আমি বলে উঠতে পারি নে।

সম্ব্যাসী। তোমাকে দেখে আমিও যে কত বল লাভ করেছি সে কথা কেমন করে ব্ঝবে? এক কাজ করো বাবা, আমার খেলার দলটি ভেঙে গিয়েছে, আবার তাদের সকলকে ডেকে নিয়ে এসো গে।

উপনন্দ। তা আনছি। কিন্তু ঠাকুর, তোমার দলটিকে আমার পর্নথ নকল করার কাজে লাগালে চলবে না। তারা আমার সব নন্ট করে দেয়; এত খ্রাশ হয়ে করে যে বারণ করতেও পারি নে।

ि अस्थाः न

#### लाक्त्रभवत्त्रत् श्रावम

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, অনেক ভেবে দেখলেম— পারব না। তোমার চেলা হওয়া আমার কর্ম নয়। যা পেরেছি তা অনেক দ্বংখে পেরেছি, তোমার এক কথায় সব ছেড়েছ্বড়ে দিয়ে শেষকালে হায় হায় ক'রে মরব! আমার বেশি আশায় কাজ নেই।

সন্ন্যাসী। সে কথাটা ব্ৰুবলেই হল।

लक्ष्मप्तत । ठाकूत, এবার একট, খানি উঠতে হচ্ছে।

সংগাসী। (উঠিয়া) তা হলে তোমার কাছ থেকে ছুটি পাওয়া গেল!

লক্ষেশ্বর। (মাটি ও শুড়্কপত্র সরাইয়া কোটা বাহির করিয়া) ঠাকুর, এইট্কুর জন্যে আজ সকাল থেকে সমস্ত হিসাব-কিতাব ফেলে রেখে এই জায়গাটার চার দিকে ভূতের মতো ঘ্রেরে বেড়িয়েছি। এই-যে গজমোতি, এ আমি তোমাকেই আজ প্রথম দেখালেম। আজ পর্যন্ত কেবলই এটাকে লাকিয়ে লাকিয়ে বেড়িয়েছি; তোমাকে দেখাতে পেরে মনটা তব্ব একট্ব হালকা হল। (সম্র্যাসীর হাতের কাচে অগ্রসর করিয়াই, তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইয়া) -না, হল না! তোমাকে যে এত বিশ্বাস করলেম, তব্ব এ জিনিস একটিবার তোমার হাতে তুলে দিই এমন শক্তি আমার নেই। এই-যে আলোতে এটাকে তুলে ধরেছি, আমার ব্রকের ভিতরে যেন গার্রগার্র করছে। আছ্যা ঠাকুর, বিজয়াদিতা কেমন লোক বলো তো। তাকে বিক্রি করতে গেলে সে তো দাম না দিয়ে এটা আমার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেবে না? আমার ঐ এক মাশকিল হয়েছে। আমি এটা বেচতেও পারছি নে, রাখতেও পারছি নে, এর জন্যে আমার রাত্রে ঘ্রম হয় না। বিজয়াদিতাকে তুমি বিশ্বাস কর?

সন্নাসী। সব সময়েই কি তাকে বিশ্বাস করা যায়?

লক্ষেশ্বর। সেই তো মুশকিলের কথা। আমি দেখছি এটা মাটিতেই পোঁতা থাকবে। হঠাং কোন্দিন মরে যাব, কেউ সন্ধানও পাবে না।

সন্ন্যাসী। রাজাও না, সমাটও না, ঐ মাটিই সব ফাঁকি দিয়ে নেবে। তোমাকেও নেবে, আমাকেও নেবে।

লক্ষেশ্বর। তা নিক গে, কিন্তু আমার কেবলই ভাবনা হয় আমি মরে গেলে পর কোথা থেকে কে এসে হঠাৎ হয়তো খ্ড়তে খ্ড়তে গুড়তে ওটা পেয়ে যাবে। যাই হোক ঠাকুর, কিন্তু তোমার মুখে ওই সোনার পশ্মর কথাটা আমার কাছে বড়ো ভালো লাগল। আমার কেমন মনে হচ্ছে, ওটা তুমি হয়তো খুজে বের করতে পারবে। কিন্তু তা হোক গে, আমি তোমার চেলা হতে পারব না। প্রণাম।

[ প্রস্থান

## ঠাকুরদাদার প্রবেশ

সম্ম্যাসী। ঠাকুরদা, আজ অনেক দিন পরে একটি কথা খুব স্পন্ট ব্রুতে পেরেছি— সেটি তোমাকে খুলে না ব'লে থাকতে পার্রাছ নে।

ঠাকুরদাদা। আমার প্রতি ঠাকুরের বড়ো দয়া!

সম্ন্যাসী। আমি অনেক দিন ভেবেছি জগং এমন আশ্চর্য স্থল্বর কেন। কিছুই ভেবে পাই নি। আজ স্পন্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাছি—জগং আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমসত শান্ত দিয়ে সমসত ত্যাগ ক'রে করছে। সেইজন্যেই ধানের খেত এমন সব্জ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মাল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতট্বকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যেই এত সৌন্দর্য।

ঠাকুরদাদা। এক দিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলই ঢেলে দিচ্ছেন, আর-এক দিকে কঠিন দ্বংখে তারই শোধ চলছে। সেই দ্বংখের আনন্দ এবং সৌন্দর্য যে কী সে কথা তোমার কাছে প্রেই শ্রনছি। প্রভু, কেবল এই দ্বংখের জোরেই পাওয়ার সংগে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্ছে, মিলনটি এমন স্বন্দর হয়ে উঠেছে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, যেখানে আলসা, যেখানে কুপণতা, যেখানেই ঋণশোধে ঢিল পড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই সমৃহত কুন্ত্রী, সমূহতই অব্যবহুথ।

ঠাকুরদাদা। সেইখানেই যে এক পক্ষে কম পড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন প্রুরো হতে পায় না।

সম্যাসী। লক্ষ্মী যখন মানবের মর্ত্যলোকে আসেন তখন দ্বঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই সাধনার তপশ্বিনীবেশেই ভগবান মৃশ্ব হয়ে আছেন; শত দ্বঃখেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফ্রটে উঠেছে, সে খবরটি আজ ঐ উপনন্দের কাছ থেকে পেয়েছি।

#### लक्ष्यत्वत श्रावन

লক্ষেশ্বর। তোমরা চুপিচুপি দ্বটিতে কী পরামর্শ করছ?

সন্ন্যাসী। আমাদের সেই সোনার পদেমর পরামর্শ।

লক্ষেশ্বর। আাঁ! এরই মধ্যে ঠাকুরদার কাছে সমস্ত ফাঁস করে বসে আছ? বাবা, তুমি এই ব্যাবসাব্দিধ নিয়ে সোনার পদ্মর আমদানি করবে? তবেই হয়েছে! তুমি যেই মনে করলে আমি রাজি হলেম না অমনি তাড়াতাড়ি অন্য অংশীদার খ্জতে লেগে গেছ! কিন্তু এ-সব কি ঠাকুরদার কর্ম? ওঁর প্রেজই বা কাঁ?

সন্ন্যাসী। তুমি খবর পাও নি। কিন্তু একেবারে প‡জি নেই তা নয়! ভিতরে ভিতরে জমিয়েছে।

লক্ষেশ্বর। (ঠাকুরদাদার পিঠ চাপড়াইয়া) সত্যি না কি ঠাকুরদা? বড়ো তো ফাঁকি দিয়ে আসছ। তোমাকে তো চিনতেম না। লোকে আমাকেই সন্দেহ করে, তোমাকে তো স্বয়ং রাজাও সন্দেহ করে না। তা হলে এত দিনে খানাতল্লাশি পড়ে যেত। আমি তো, দাদা, গন্পতচরের ভয়ে ঘরে চাকরবাকর রাখি নে।

ঠাকুরদাদা। তবে যে আজ সকালে ছেলে তাড়াবার বেলায় ঊধর্ব স্বরে চোবে, তেওয়ারি, গির্ধারিলালকে হাঁক পাড়ছিলে!

লক্ষেম্বর। যখন নিশ্চয় জানি হাঁক পাড়লেও কেউ আসবে না, তখন উধর্বস্বরের জোরেই

আসর গরম করে তুলতে হয়। কিন্তু ব'লে তো ভালো করলেম না। মান্ব্যের সংখ্য কথা কবার তো বিপদই ঐ। সেইজন্যেই কারও কাছে ঘে'ষি নে। দেখো দাদা, ফাঁস করে দিয়ো না!

ঠাকুরদাদা। ভয় নেই তোমার।

লক্ষেশ্বর। ভয় না থাকলেও তব্ব ভয় ঘোচে কই। যা হোক ঠাকুর, একা ঠাকুরদাকে নিয়ে অতবড়ো কাজটা চলবে না। আমরা নাহয় তিন জনেই অংশীদার হব। ঠাকুরদা আমাকে ফাঁকি দিয়ে জিতে নেবে সেটি হচ্ছে না। আছা ঠাকুর, তবে আমিও তোমার চেলা হতে রাজি হলেম।—ঐ-যে ঝাঁকে ঝাঁকে মান্য আসছে! ঐ দেখছ না দ্রে? আকাশে যে ধ্বলো উড়িয়ে দিয়েছে! সবাই খবর পেয়েছে শ্বামী অপূর্বানন্দ এসেছেন। এবার পায়ের ধ্বলো নিয়ে তোমার পায়ের তেলো হাঁট্ব পর্যন্ত খইয়ে দেবে। যাই হোক, তুমি যেরকম আলগা মান্য দেখছি, সেই কথাটা আর কারও কাছে ফাঁস কোরো না—অংশীদার আর বাড়িয়ো না। কিন্তু ঠাকুরদা, লাভ-লোকসানের ঝাঁকি তোমাকেও নিতে হবে; অংশীদার হলেই হয় না; সব কথা ভেবে দেখে।

[ প্রস্থান

সন্যাসী। ঠাকুরদা, আর তো দেরি করলে চলবে না। লোকজন জুটতে আরম্ভ করেছে, 'পুত্র দাও' 'ধন দাও' করে আমাকে একেবারে মাটি করে দেবে। ছেলেগ্র্লিকে এইবেলা ডাকো। তারা ধন চায় না, পত্র চায় না, তাদের সঙ্গে খেলা জ্বড়ে দিলেই পত্রধনের কাঙালরা আমাকে ত্যাগ করবে।

ঠাকুরদাদা। ছেলেদের আর ডাকতে হবে না। ওই-যে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এল ব'লে।

#### লক্ষেশ্বরের প্রনঃপ্রবেশ

লক্ষেশ্বর। না বাবা, আমি পারব না! ভালো ব্রুবতে পারছি নে। ও-সবে আমার কাজ নেই—আমার যা আছে সেই ভালো। কিন্তু তুমি আমাকে কী যেন মন্ত্র করেছ তোমার কাছ থেকে না পালালে আমার তো রক্ষে নেই। তুমি ঠাকুরদাকে নিয়েই কারবার করো, আমি চললেম।

দ্রেত প্রস্থান

#### ছেলেদের প্রবেশ

ছেলেরা। সন্ন্যাসীঠাকুর! সন্ন্যাসীঠাকুর!

সন্ন্যাসী। কী বাবা!

ছেলেরা। তুমি আমাদের নিয়ে খেলো।

সন্ন্যাসী। সে কি হয় বাবা। আমার কি সে ক্ষমতা আছে? তোমরা আমাকে নিয়ে খেলাও!

ছেলেরা। কী খেলা খেলবে?

সন্ন্যাসী। আমরা আজ শারদোৎসব খেলব।

প্রথম বালক। সে বেশ হবে।

দিবতীয় বালক। সে বেশ মজা হবে।

তৃতীয় বালক। সে কী খেলা ঠাকুর?

চতুর্থ বালক। সে কেমন করে খেলতে হয়?

সম্যাসী। তবে এক কাজ করো। ঐ কাশবন থেকে কাশ তুলে নিয়ে এসো। আঁচল ভ'রে ধানের মঞ্জরী আনতে হবে। আর, তোমরা আজ শিউলিফ্বলের মালা গে'থে ঐখানে ফেলে রেখে গেছ, সেগ্বলো নিয়ে এসো।

প্রথম বালক। কী করতে হবে ঠাকুর?

সম্যাসী। আমাকে তোমরা সাজিয়ে দেবে—আমি হব শারদোৎসবের প্রাহিত।

সকলে। (হাততালি দিয়া) হাঁ, হাঁ, হাঁ! সে বড়ো মজাই হবে।

[কাশগ্যেছ প্রভৃতি আনিয়া ছেলেরা সকলে মিলিয়া সম্যাসীকে সাজাইতে প্রবৃত্ত হইল

#### একদল লোকের প্রবেশ

প্রথম ব্যক্তি। ওরে ছোঁড়াগ্বলো, সন্ন্যাসী কোথায় গেল রে?

দ্বিতীয় বান্তি। কই বাবা, সন্ন্যাসী কই।

বালকগণ। এই-যে আমাদের সন্ন্যাসী।

প্রথম ব্যক্তি। ও তো তোদের খেলার সন্ন্যাসী! সত্যিকার সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন?

সন্ন্যাসী। সত্যিকার সন্ন্যাসী কি সহজে মেলে? আমি এই ছেলেদের সংখ্য মিলে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী থেলছি।

প্রথম ব্যক্তি। ও তোমার কী রকম খেলা গা!

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ওতে যে অপরাধ হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি। ফেলো ফেলো, তোমার জটা ফেলো!

চতুর্থ ব্যক্তি। দেখো-না, আবার গেরুয়া পরেছে!

সম্যাসী। জটাও ফেলব, গের্যাও ছাড়ব, সবই হবে, থেলাটা সম্পূর্ণ হয়ে যাক।

প্রথম ব্যক্তি। তবে যে আমাদের কে একজন বললে কোথাকার কোন্ একজন স্বামী এসেছে! সন্ন্যাসী। যদি-বা এসে থাকে তাকে দিয়ে তোমাদের কোনো কাজ হবে না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কেন? সে ভণ্ড নাকি?

সন্মাসী। তা নয় তো কী?

তৃতীয় ব্যক্তি। বাবা, তোমার চেহারাটি কিন্তু ভালো। তুমি মন্ত্রতন্ত্র কিছু শিখেছ?

সন্ন্যাসী। শেথবার ইচ্ছা তো আছে, কিল্কু শেখায় কে?

তৃতীয় ব্যক্তি। একটি লোক আছে বাবা—সে থাকে ভৈরবপ্রর, লোকটা বেতালসিদ্ধ। একটি লোকের ছেলে মারা যাচ্ছিল, তার বাপ এসে ধরে পড়তেই লোকটা করলে কী, সেই ছেলেটার প্রাণপ্রর্বকে একটা নেকড়ে বাঘের মধ্যে চালান করে দিলে। বললে বিশ্বাস করবে না—ছেলেটা ম'ল বটে, কিন্তু নেকড়েটা আজও দিব্য বেণ্টে আছে। না, হাসছ কী? আমার সম্বন্ধী স্বচক্ষে দেখে এসেছে। সেই নেকড়েটাকে মারতে গেল্লে বাপ লাঠি হাতে ছ্রটে আসে। তাকে দ্ব-বেলা ছাগল খাইয়ে লোকটা ফতুর হয় গেল। বিদ্যে যদি শিখতে চাও, তো সেই সন্ন্যাসীর কাছে যাও।

প্রথম ব্যক্তি। ওরে চল্ রে, বেলা হয়ে গেল। সম্যাসী-ফন্ন্যাসী সব মিথ্যে। সে কথা আমি তো তখনই বলেছিলেম। আজকালকার দিনে কি আর সেরকম যোগবল আছে!

দ্বিতীয় ব্যক্তি। সে তো সত্যি। কিন্তু আমাকে যে কাল্বর মা বললে, তার ভাগনে নিজের চক্ষে দেখে এসেছে, সম্যাসী এক টান গাঁজা টেনে কলকেটা যেমান উপ্নৃড় করলে অমান তার মধ্যে থেকে এক ভাঁড় মদ আর একটা আসত মড়ার মাথার খ্বিল বেরিয়ে পড়ল।

তৃতীয় ব্যক্তি। বল কী, নিজের চক্ষে দেখেছে?

শ্বিতীয় ব্যক্তি। হাঁ রে, নিজের চক্ষে বৈকি।

তৃতীয় ব্যক্তি। আছে রে আছে, সিম্পপ্র্যুষ আছে; ভাগ্যে যদি থাকে, তবে তো দর্শন পাব। তা, চল্-না ভাই, কোন্ দিকে গেল একবার দেখে আসি গে।

[ প্রস্থান

সম্যাসী। (বালকদের প্রতি) বাবা, আজ যে তোমাদের সব সোনার রঙের কাপড় পরতে হবে। ছেলেরা। সোনার রঙের কাপড় কেন ঠাকুর?

সম্যাসী। বাইরে যে আজ সোনা ঢেলে দিয়েছে। তারই সঙ্গে আমাদেরও আজ অন্তরে বাইরে মিলে যেতে হবে তো— নইলে এই শরতের উৎসবে আমরা যোগ দিতে পারব কী করে? আজ এই আলোর সঙ্গে আকাশের সঙ্গে মিলব ব'লেই তো উৎসব।

ছেলেরা। সোনার রঙের কাপড় কোথায় পাব ঠাকুর?

সম্যাসী। ঐ বেতাসনীর ধার দিয়ে যাও। যেখানে বটতলায় পোড়ো মন্দিরটা আছে সেই মন্দিরটায় সমস্ত সাজানো আছে। ঠাকুরদা, তুমি এদের সাজিয়ে আনো গে!

ठाक्त्रमामा। তবে চলো সবাই।

সন্ন্যাসী।

| প্রস্থান

গান

রামকেলি। কাওয়ালি
নবকুন্দধবলদল-স্ন্শীতলা
অতিস্কৃনিমলা, স্ব্থসম্ভজ্বলা
শ্ভ স্বর্ণ-আসনে অচণ্ডলা।
স্মিত উদয়ার্ণ-কিরণ-বিলাসিনী
প্র্ণিসতাংশ্ব-বিভাস-বিকাশিনী
নন্দনলক্ষ্মী স্বুখণলা।

#### লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। দেখো ঠাকুর, তোমার মন্তর যদি ফিরিয়ে না নাও তো ভালো হবে না বলছি! কী মুশাকিলেই ফেলেছ! আমার হিসেবের খাতা মাটি হয়ে গেল! একবার মনটা বলে যাই সোনার পদমর খোঁজে, আবার বলি থাক্ গে ও-সব বাজে কথা! একবার মনে ভাবি এবার বুঝি তবে ঠাকুরদাই জিতলে বা, আবার ভাবি মর্ক গে ঠাকুরদা! ঠাকুর, এ তো ভালো কথা নয়! চেলা-ধরা বাবসা দেখছি তোমার। কিন্তু, সে হবে না, কোনোমতেই হবে না! চুপ করে হাসছ কী? আমি বলছি আমাকে পারবে না— আমার শক্ত হাড়! লক্ষেশ্বর কোনোদিন তোমার চেলাগিরিতে ভিড্বে না।

[ श्रम्थान

## ফ্ল লইয়া ছেলেদের প্রবেশ

সম্যাসী। এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক। এ যে টগর, এই ব্রিঝ মালতী, শেফালিকাও অনেক এনেছ দেখছি! সমস্তই শ্ব্র, শ্ব্র, শ্বর! বাবা, এইবার সব দাঁড়াও। একবার প্রে আকাশে দাঁড়িয়ে বেদমন্ত পড়ে নিই।

#### বেদমন্ত্র

অক্ষি দ্বংখোখিতস্যৈর স্প্রসম্রে কনীনিকে।
আংস্তে চাদ্গণং নাদিত ঋভূনাং তল্পিবােধত।
কনকাভানি বাসাংসি অহতানি নিবােধত।
অল্লমশ্নীত মৃজ্মীত অহং বাে জীবনপ্রদঃ।
এতা বাচঃ প্রযুক্তান্তে শরদ্যবােপদৃশ্যতে।

এবারে সকলে মিলে তোমাদের শারদোৎসবের আবাহন-গার্নাট গাইতে গাইতে বনপথ প্রদক্ষিণ করে এসো। ঠাকুরদা, তুমি গার্নাট ধরিয়ে দাও। তোমাদের উৎসবের গানে বনলক্ষ্মীদের জাগিয়ে দিতে হবে।

গান

মিশ্র রামকেলি। একতালা
আমরা বে'ধেছি কাশের গ্রুচ্ছ, আমরা
গে'থেছি শেফালিমালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।

এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার শুদ্র মেঘের রথে, নিমল নীল পথে. এসো ধৌত भागम आला-यनमन এসো বর্নাগার-পর্বতে। মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল এসো শীতল-শি**শির-ঢালা**। ঝরা মালতীর ফুলে আসন বিছানো নিভূত কুঞ্জে ভরা গঙ্গার কূলে, ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে তোমার চরণমূলে। গ্রেপ্পরতান তুলিয়ো তোমার সোনার বীণার তারে म्म, मध्, याकारत, হাসিঢালা সুর গালিয়া পড়িবে ক্ষণিক অগ্র্ধারে। রহিয়া রহিয়া যে প্রশ্মণি ঝলকে অলককোণে পলকের তরে সকর্ণ করে व्नारमा व्नारमा मत-সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা, আঁধার হইবে আলা।

সন্ত্যাসী। পেশচৈছে, তোমাদের গান আজ একেবারে আকাশের পারে গিয়ে পেশচৈছে! দ্বার খ্লেছে তাঁর! দেখতে পাচ্ছ কি শারদা বেরিয়েছেন? দেখতে পাচ্ছ না? দ্রের দ্রের, সে অনেক দ্রের, বহু বহু দ্রের! সেখানে চোখ যে ষায় না! সেই জগতের সকল আরন্ভের প্রান্তে, সেই উদয়াচলের প্রথমতম শিখরটির কাছে! যেখানে প্রতিদিন উষার প্রথম পদক্ষেপটি পড়লেও তব্ তাঁর আলো চোখে এসে পেশচ্য় না, অথচ ভোরের অন্ধকারের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে—সেই অনেক অনেক দ্রের! সেইখানে হৃদয়টি মেলে দিয়ে স্তেখ হয়ে থাকো, ধীরে ধীরে একট্ব একট্ব ক'রে দেখতে পাবে। আমি ততক্ষণ আগমনীর গানটি গাইতে থাকি।

গান

চৈরবী। একডালা
লেগেছে অমল ধবল পালে
মন্দ মধ্র হাওয়া।
দেখি নাই কভু দেখি নাই
এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হতে আনে
কোন্ স্দ্রের ধন!
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া!

পিছনে ঝরিছে ঝরো ঝরো জল,
গ্রুর গ্রুর দেয়া ডাকে—
মুখে এসে পড়ে অর্ণকিরণ
ছিল্ল মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার
হাসিকালার ধন—
ভেবে মরে মোর মন
কোন্ স্বরে আজ বাঁধিবে ফল্র,
কী মন্ত হবে গাওয়া!

এবারে আর দেখতে পাই নি বলবার জো নেই।
প্রথম বালক। কই ঠাকুর, দেখিয়ে দাও-না।
সন্ন্যাসী। ঐ-যে সাদা মেঘ ভেসে আসছে।
দিবতীয় বালক। হাঁ হাঁ, ভেসে আসছে।
তৃতীয় বালক। হাঁ, আমিও দেখেছি।
সন্ন্যাসী। ঐ-যে আকাশ ভরে গেল!
প্রথম বালক। কিসে?

সন্ন্যাসী। কিসে! এই তো স্পত্টই দেখা যাচ্ছে আলোতে, আনন্দে! বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্ছে না?

দিবতীয় বালক। হাঁ, পাচছ।

সন্ন্যাসী। তবে আর-কি! চক্ষ্ব সার্থকি হয়েছে, শরীর পবিত্র হয়েছে, মন প্রশানত হয়েছে! এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন! দেখছ না বেতসিনী নদীর ভাবটা! আর, ধানের খেত কী রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে! গাও গাও, ঠাকুরদা, বরণের গানটা গাও!

ঠাকুরদাদা।

গান

আলেয়া। একতালা

আমার নয়ন-ভুলানো এলে! আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!

সন্ন্যাসী। যাও বাবা, তোমরা সমস্ত বনে বনে নদীর ধারে ধারে গেয়ে এসো গে।

[চেলেদের গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

ঠাকুরদাদা। প্রভু, আমি যে একেবারে ডুবে গিয়েছি। ডুবে গিয়ে তোমার এই পায়ের তলাটিতে এসে ঠেকেছি। এখান থেকে আর নড়তে পারব না।

#### লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। এ কী হল! লখা গের ্য়া ধরেছে যে!

লক্ষেশ্বর। সম্যাসীঠাকুর, এবার আর কথা নেই। আমি তোমারই চেলা। এই নাও আমার গজমোতির কোটো— এই আমার মণিমাণিক্যের পেটিকা তোমারই কাছে রইল। দেখো ঠাকুর, সাবধানে রেখো।

সম্যাসী। তোমার এমন মতি কেন হল লক্ষেশ্বর?

লক্ষেশ্বর। সহজে হয় নি প্রভূ! সম্লাট বিজয়াদিত্যের সৈন্য আসছে। এবার আমার ঘরে কি আর কিছ্ম থাকবে? তোমার গায়ে তো কেউ হাত দিতে পারবে না, এ সমস্ত তোমার কাছেই রাখলেম। তোমার চেলাকে তুমি রক্ষা কোরো বাবা, আমি তোমার শরণাগত।

#### রাজার প্রবেশ

রাজা। সম্যাসীঠাকুর!

সম্যাসী। বোসো বোসো, তুমি যে হাঁপিয়ে পড়েছ! একট্ব বিশ্রাম করো।

রাজা। বিশ্রাম করবার সময় নেই। ঠাকুর, চরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েছে— তাঁর সৈন্যদল আসছে!

সম্যাসী। বল কী! বোধ হয় শরংকালের আনন্দে তাঁকে আর ঘরে টি কতে দেয় নি, তিনি রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন।

রাজা। কী সর্বনাশ! রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন!

সন্ন্যাসী। বাবা, এতে দ্বঃখিত হলে চলবে কেন? তুমিও তো রাজ্যবিস্তার করবার জন্যে বেরোবার উদ্যোগে ছিলে।

রাজা! না, সে হল স্বতন্ত্র কথা। তাই ব'লে আমার এই রাজ্যট্নকুতে—তা, সে যাই হোক, আমি তোমার শরণাগত! এই বিপদ হতে আমাকে বাঁচাতেই হবে, বোধ হয় কোনো দন্দলোক তাঁর কাছে লাগিয়েছে যে আমি তাঁকে লখ্যন করতে ইচ্ছা করেছি; তুমি তাঁকে বোলো সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা! আমি কি এমনি উন্মত্ত! আমার রাজচক্রবতী হবার দরকার কী! আমার শক্তিই বা এমন কী আছে!

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা!

ठाकुतमामा। की প্रजू?

সম্যাসী। দেখো, আমি কোপীন প'রে এবং গর্টিকতক ছেলেকে মাত্র নিয়ে শারদোৎসব কেমন জমিয়ে তুর্লেছিলেম, আর ঐ চক্রবতী-সম্রাটটা তার সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে এমন দর্লভ উৎসব কেবল নণ্টই করতে পারে! লোকটা কিরকম দর্ভাগা দেখেছ!

রাজা। চুপ করো, চুপ করো ঠাকুর! কে আবার কোন্ দিক থেকে শ্বনতে পাবে!

সন্ন্যাসী। ঐ বিজয়াদিত্যের 'পরে আমার—

রাজা। আরে চুপ, চুপ! তুমি সর্বনাশ করবে দেখছি! তার প্রতি তোমার মনের ভাব যাই থাক্ সে তুমি মনেই রেখে দাও।

সম্ব্যাসী। তোমার সঙ্গে পূর্বেও তো সে বিষয়ে কিছ, আলোচনা হয়ে গেছে।

রাজা। কী মুশকিলেই পড়লেম! সে-সব কথা কেন ঠাকুর! সে এখন থাক্-না— ওহে লক্ষেশ্বর, তুমি এখানে বসে বসে কী শুনছ! এখান থেকে যাও-না।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, যাই এমন আমার সাধ্য কী আছে? একেবারে পাথর দিয়ে চেপে রেখেছে। যমে না নড়ালে আমার আর নড়চড় নেই। নইলে মহারাজের সামনে আমি যে ইচ্ছাস্থথে বসে থাকি এমন আমার স্বভাবই নয়।

#### বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ

মন্ত্রী। জয় হোক মহারাজাধিরাজচক্রবতী বিজয়াদিতা!

[ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

রাজা। আরে, করেন কী! করেন কী! আমাকে পরিহাস করছেন নাকি? আমি বিজয়াদিত্য নই। আমি তাঁর চরণাশ্রিত সামন্ত সোমপাল।

মন্ত্রী। মহারাজ, সময় তো অতীত হয়েছে, এক্ষণে রাজধানীতে ফিরে চলন্ন।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, প্রেই তো বলেছিলেম পাঠশালা ছেড়ে পালিয়েছি, কিন্তু গ্রুমশায় পিছন পিছন তাড়া করেছেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু, এ কী কাল্ড! আমি তো স্বান দেখছি নে?

সম্যাসী। স্বপন তুমিই দেখছ কি এ°রাই দেখছেন তা নিশ্চয় করে কে বলবে?

ঠাকুরদাদা। তবে কি-

সম্যাসী। হাঁ, এ'রা কয়জনে আমাকে বিজয়াদিত্য ব'লেই তো জানেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু, আমিই তো তবে জিতেছি। এই কর দশ্ডে আমি তোমার যে পরিচর্মটি পেরেছি তা এ'রা পর্যন্ত পান নি। কিন্তু বড়ো সংকটে ফেললে তো ঠাকুর!

লক্ষেশ্বর। আমিও বড়ো সংকটে পড়েছি মহারাজ! আমি সম্লাটের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সম্ল্যাসীর হাতে ধরা দিয়েছি, এখন আমি যে কার হাতে আছি সেটা ভেবেই পাচ্ছি নে।

রাজা। মহারাজ, দাসকে কি পরীক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন?

সম্যাসী। না সোমপাল আমি নিজের পরীক্ষাতেই বেরিয়েছিলেম।

রাজা। (জোড়হস্তে) এই অপরাধীর প্রতি মহারাজের কী বিধান?

সম্যাসী। বিশেষ কিছ্নই না। তোমার কাছে যে-কয়টা বিষয়ে প্রতিশ্রন্ত আছি সে আমি সেরে দিয়ে যাব।

রাজা। আমার কাছে আবার প্রতিশ্রুত!

সন্ন্যাসী। তার মধ্যে একটা তো উন্ধার করেছি। বিজয়াদিত্য যে তোমাদের সকলের সমান, সে যে নিতান্ত সাধারণ মান্য, সেটা তো ফাঁস হয়েই গেছে। নিজের এই পরিচয়ট্যুকু পাবার জন্যেই রাজতক্ত ছেড়ে সন্ন্যাসী সেজে সকল লোকের মাঝখানে নেবে এসেছিলেম। এখন তোমার একটা কিছ্ম কাজ করে দিয়ে যাব এই প্রতিশ্রুতিটি রক্ষা করতে হবে। বিজয়াদিত্যকে তোমার সভায় আজই হাজির করে দেব— তাকে দিয়ে তোমার কোন্ কাজ করাতে চাও বলো।

রাজা। (নতশিরে) তাঁকে দিয়ে আমার অপরাধ মার্জনা করাতে চাই।

সম্যাসী। তা, বেশ কথা। আমাকে যদি সমাট ব'লে মান তবে আমার সম্বন্ধে তোমার যা কিছ্ অপরাধ সে রাজকার্যেরই নুটি। সেরকম যদি কিছ্ ঘটে থাকে তবে আমি কয়েকদিন তোমার রাজ্যে থেকে সে-সমস্তই স্বহুস্তে মার্জনা করে দিয়ে যাব।

রাজা। মহারাজ, আপনি যে শরতের বিজয়যাত্রায় বেরিরেছেন আজ তার পরিচয় পাওয়া গেল। আজ এমন হার আনন্দে হেরেছি, কোনো যুদ্ধে এমনটি ঘটতে পারত না। আমি যে আপনার অধীন এই গোরবই আমার সকল যুদ্ধজয়ের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। কী করলে আমি রাজত্ব করবার উপযুক্ত হব সেই উপদেশটি চাই।

সন্ন্যাসী। উপদেশটি কথায় ছোটো, কাজে অত্যন্ত বড়ো। রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।

রাজা। উপদেশটি মনে রাখব, পেরে উঠব ব'লে ভরসা হয় না।

লক্ষেশ্বর। আমাকেও ঠাকুর— না না, মহারাজ, ঐ-রকম একটা কী উপদেশ দির্মেছিলেন, সে আমি পেরে উঠলেম না, বোধ করি মনে রাখতেও পারব না।

সন্ন্যাসী। উপদেশে বোধ করি তোমার বিশেষ প্রয়োজন নেই। লক্ষেশ্বর। আজ্ঞা না।

#### উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর! একি, রাজা যে! এরা সব কারা!

[ পলায়নোদ্যম

সন্ন্যাসী। এসো, এসো, বাবা, এসো কী বলছিলে বলো। (উপনন্দ নির্ভার) এ'দের সামনে বলতে লঙ্গা করছ? আচ্ছা, তবে সোমপাল একট্ব অবসর নাও। তোমরাও—

উপনন্দ। সে কী কথা! ইনি যে আমাদের রাজা, এ'র কাছে আমাকে অপরাধী কোরো না। আমি তোমাকে বলতে এসেছিলেম, এই কদিন পর্নথ লিখে আজ তার পারিশ্রমিক তিন কাহন পেরেছি। এই দেখো।

সম্যাসী। আমার হাতে দাও বাবা! তুমি ভাবছ এই তোমার বহ্মুল্য তিন কার্যাপণ আমি

লক্ষেশ্বরের হাতে ঋণশোধের জন্য দেব? এ আমি নিজে নিলেম। আমি এখানে শারদার উৎসব করেছি, এ আমার তারই দক্ষিণা। কী বলো বাবা?

উপনন্দ। ঠাকুর, তুমি নেবে!

সম্যাসী। নেব বৈকি। তুমি ভাবছ সম্যাসী হয়েছি ব'লেই আমার কিছ্তে লোভ নেই? এ-সব জিনিসে আমার ভারি লোভ।

লক্ষেশ্বর। সর্বনাশ! তবেই হয়েছে! ডাইনের হাতে পত্র সমর্পণ করে বসে আছি দেখছি।

সম্যাসী। ওগো শ্রেষ্ঠী!

শ্রেষ্ঠী। আদেশ কর্ন।

সম্যাসী। এই লোকটিকে হাজার কার্ষাপণ গ্নে দাও।

শ্রেষ্ঠী। যে আদেশ।

উপনন্দ। তবে ইনিই কি আমাকে কিনে নিলেন?

সম্যাসী। উনি তোমাকে কিনে নেন ওঁর এমন সাধ্য কী! তুমি আমার।

উপনন্দ। (পা জড়াইয়া ধরিয়া) আমি কোন্ প্রা করেছিলেম যে আমার এমন ভাগ্য হল!

সম্যাসী। ওগো স্ভূতি!

মন্ত্ৰী। আজ্ঞা!

সম্যাসী। আমার প্র নেই ব'লে তোমরা সর্বদা আক্ষেপ করতে। এবারে সন্ন্যাসধর্মের জোরে এই প্রেটি লাভ করেছি।

লক্ষেশ্বর। হায় হায়, আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে ব'লে কী সনুযোগটাই পেরিয়ে গেল! মন্ত্রী। বড়ো আনন্দ! তা, ইনি কোন্ রাজগ্রে—

সম্যাসী। ইনি যে গ্রে জন্মেছেন সে গ্রে জগতের অনেক বড়ো বড়ো বীর জন্মগ্রহণ করেছেন— প্রাণ-ইতিহাস খুজে সে আমি তোমাকে পরে দেখিয়ে দেব। লক্ষেশ্বর!

লক্ষেশ্বর। কী আদেশ?

সম্যাসী। বিজয়াদিত্যের হাত থেকে তোমার মণিমাণিক্য আমি রক্ষা করেছি; এই তোমাকে ফিরে দিলেম।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, যদি গোপনে ফিরিয়ে দিতেন তা হলেই যথার্থ রক্ষা করতেন, এখন রক্ষা করে কে!

সন্ন্যাসী। এখন বিজয়াদিত্য স্বয়ং রক্ষা করবেন, তোমার ভয় নেই। কিন্তু, তোমার কাছে আমার কিছু প্রাপ্যে আছে।

লক্ষেশ্বর। সর্বনাশ করলে!

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা সাক্ষী আছেন।

लक्ष्यतः। এখন সকলেই মিথ্যে সাক্ষ্য দেবে।

সম্যাসী। আমাকে ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলে। তোমার কাছে এক মুঠো চাল পাওনা আছে। রাজার মুফি কি ভরাতে পারবে?

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, আমি সম্ন্যাসীর মৃণ্টি দেখেই কথাটা পেড়েছিলেম।

সন্ন্যাসী। তবে তোমার ভয় নেই, যাও।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, ইচ্ছে করেন যদি তবে এইবার কিছ্র উপদেশ দিতে পারেন।

সন্ন্যাসী। এখনো দেরি আছে।

লক্ষেশ্বর। তবে প্রণাম হই। চার দিকে সকলেই কোটোটার দিকে বন্দ্র তাকাচ্ছে।

[ প্রঙ্গান

সম্যাসী। রাজা সোমপাল, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

রাজা। সে কী কথা! সমস্তই মহারাজের, যে আদেশ করবেন—

সম্যাসী। তোমার রাজ্য থেকে আমি একটি বন্দী নিয়ে যেতে চাই।

রাজা। যাকে ইচ্ছা নাম কর্ন, সৈন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। নাহয় আমি নিজেই যাব।
সম্যাসী। বেশি দ্রে পাঠাতে হবে না। (ঠাকুরদাদাকে দেখাইয়া) তোমার এই প্রজাটিকে চাই।
রাজা। কেবলমাত্র একে! মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার রাজ্যে যে শ্রুতিধর স্মৃতিভূষণ আছেন তাঁকে আপনার সভায় নিয়ে যেতে পারেন।

সন্ধ্যাসী। না. অত বড়ো লোককে নিয়ে আমার স্ক্রিধা হবে না, অমি এ°কেই চাই। আমার প্রাসাদে অনেক জিনিস আছে, কেবল বয়স্য নেই।

ঠাকুরদাদা। বয়সে মিলবে না প্রভু, গ্রেণেও না; তবে কিনা, ভক্তি দিয়ে সমস্ত অমিল ভরিয়ে তুলতে পারব এই ভরসা আছে।

সম্যাসী। ঠাকুরদা, সময় খারাপ হলে বন্ধ্রা পালায় তাই তো দেখছি। আমার উৎসবের বন্ধ্রা এখন সব কোথায়? রাজদ্বারের গন্ধ পেয়েই দৌড় দিয়েছে নাকি?

र्शक्रिमाना। कात्रल भानावात भथ कि तिराध ? आर्घार्ष घित रुप्तार्ख स्य। जे आमरह।

বালকগণের প্রবেশ

সকলে। সন্ন্যাসীঠাকুর! সন্ন্যাসীঠাকুর! সন্ন্যাসী। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এসো বাবা, সব এসো। সকলে। এ কী! এ যে রাজা! আরে, পালা, পালা!

[ পলায়নোদ্যম

ঠাকুরদাদা। আরে, পালাস নে, পালাস নে। সম্যাসী তোমরা পালাবে কি, উনিই পালাচ্ছেন। যাও সোমপাল, সভা প্রস্তুত করো গে, আমি যাচ্ছি।

রাজা। যে আদেশ।

প্রস্থান

বালকেরা। আমরা বনে পথে সব জায়গায় গেয়ে গেয়ে এসেছি, এইবার এখানে গান শেষ করি। ঠাকুরদাদা। হাঁ ভাই, তোরা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করে করে গান গা।

> সকলের গান আলেয়া। একতালা আমার নয়ন-ভূলানো এলে! আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে! শিউলিতলার পাশে পাশে ঝরা ফ্রলের রাশে রাশে শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে नयन-जुलाता এल ! আলোছায়ার আঁচলখানি न्रिंग्सि भए वत्न वत्न, ফ্লগ্লি ওই মুখে চেয়ে কী কথা কয় মনে মনে! তোমায় মোরা করব বরণ, ম্থের ঢাকা করো হরণ— ওইটুকু ওই মেঘাবরণ म् राज मिरा स्माला होता!

নয়ন-ভুলানো এলে!
বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শ্নি গভীর শৃংখধনি,
আকাশবীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী!
কোথায় সোনার ন্প্র বাজে—
ব্ঝি আমার হিয়ার মাঝে
সকল ভাবে সকল কাজে
পাষাণ-গালা স্থা ঢেলে!
নয়ন-ভুলানো এলে!

9 ভাদ ১৩১৫



প্রকাশ : ১৯০৮

মনুকুট-এর গলপর্প ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাথ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে 'বালক' পত্রিকায় মনুদ্রিত হয়। ১৯০৮ সালে এর নাট্যর্প গ্রন্থাকারে প্রকাশিত: গলপর্পটি 'ছন্টির পড়া' (১৯০৯) সংকলনগ্রন্থের অতভ্ত্তু। বোলপার ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশে 'বালক' পত্রে প্রকাশিত 'মাকুট'-নামক ক্ষানুদ্র উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত

## নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

অমরমাণিকা মহারাজ
চল্তমাণিকা যুব্ররাজ
ইল্ডকুমার মধাম রাজকুমার
রাজধর কনিষ্ঠ রাজকুমার
ধ্রাধর ঐ মামাতো ভাই
ইশা খাঁ সেনাপতি

আরাকানরাজ

প্রতাপ

নিশানধারী ভাট দতে সৈনিক প্রভতি

### প্রথম অঙক

## প্রথম দৃশ্য

## গ্রিপারার সেনাপতি ইশা খাঁর কক্ষ

ত্রিপ্রার কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধর ও ইশা খাঁ ইশা খাঁ অস্ত্র পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত

রাজধর। দেখো সেনাপতি, আমি বারবার বলছি তুমি আমার নাম ধরে ডেকো না। ইশা খাঁ। তবে কী ধরে ডাকব? চুল ধরে না কান ধরে?

রাজধর। আমি বলে রাখছি, আমার সম্মান যদি তুমি না রাখ তোমার সম্মানও আমি রাখব না। ইশা খাঁ। আমার সম্মান যদি তোমার হাতে থাকবার ভার থাকত তবে কানাকড়ার দরে তাকে হাটে বিকিয়ে আসতুম। নিজের সম্মান আমি নিজেই রাখতে পারব।

রাজধর। তাই যদি রাখতে চাও তা হলে ভবিষাতে আমার নাম ধরে ডেকো না। ইশা খাঁ। বটে!

রাজধর। হাঁ।

ইশা খাঁ। হা হা হা হা! মহারাজাধিরাজকে কী বলে ডাকতে হবে? হজ্বর, জনাব, জাঁহাপনা! রাজধর। আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার সে কথা তুমি ভূলে যাও। ইশা খাঁ। সহজে ভূলি নি, তুমি যে রাজকুমার সে কথা মনে রাখা শক্ত করে তুলেছ। রাজধর। তুমি যে আমার ওস্তাদ, সে কথাও মনে রাখতে দিলে না দেখছি। ইশা খাঁ। বস্। চুপ।

## দ্বিতীয় রাজকুমার ইন্দ্রকুমারের প্রবেশ

ইন্দুকুমার। খাঁ সাহেব, ব্যাপারখানা কী?

ইশা খাঁ। শোনো তো বাবা। বড়ো তামাশার কথা। তোমাদের মধ্যে এই-যে ব্যক্তিটি সকলের কনিষ্ঠ এ'কে জাঁহাপনা শাহেন্শা বলে না ডাকলে ওঁর আর সম্মান থাকে না— <mark>ওঁর সম্মানের</mark> এত টানাটানি!

ইন্দ্রকুমার। বল কী! সতি নাকি! হা হা হা হা!

রাজধর। চুপ করো দাদা।

ইন্দ্রকুমার। তোমাকে কী বলে ডাকতে হবে? জাঁহাপনা! হা হা হা হা! শাহেন্শা! রাজধর। দাদা, চুপ করো বলছি।

ইন্দুকুমার। জনাব, চুপ করে থাকা বড়ো শন্ত- হাসিতে যে পেট ফেটে যায় হজত্ব। রাজধর। তুমি অত্যন্ত নির্বোধ।

ইন্দ্রকুমার। ঠান্ডা হও ভাই, ঠান্ডা হও। তোমার ব্রন্থি তোমারই থাক্, তার প্রতি আমার কোনো লোভ নেই।

ইশা খাঁ। ওঁর বৃদ্ধিটা সম্প্রতি বড়োই বেড়ে উঠেছে। ইন্দুকুমার। নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না—মই লাগাতে হবে।

অন্চরসহ য্বরাজ চন্দ্রমাণিক্য ও মহারাজ অমরমাণিক্যের প্রবেশ রাজধর। মহারাজের কাছে আমার নালিশ আছে। মহারাজ। কী হয়েছে?

রাজধর। ইশা খাঁ পুনঃপুন নিষেধসত্ত্বে আমার অসম্মান করেন। এর বিচার করতে হবে।

ইশা খাঁ। অসম্মান কেউ করে না— অসম্মান তুমি করাও। আরো তো রাজকুমার আছেন, তাঁরাও মনে রাখেন আমি তাঁদের গ্রুর্, আমিও মনে রাখি তাঁরা আমার ছাত্র— সম্মান-অসম্মানের কোনো কথাই ওঠে না।

মহারাজ। সেনাপতি সাহেব, কুমারদের এখন বয়স হয়েছে, এখন ওঁদের মান রক্ষা করে চলতে হবে বৈকি।

ইশা খাঁ। মহারাজ যখন আমার কাছে যুদ্ধ শিক্ষা করেছেন তখন মহারাজকে যে-রকম সম্মান করেছি রাজকুমারদের তা অপেক্ষা কম করি নে।

রাজধর। অন্য কুমারদের কথা বলতে চাই নে, কিন্তু—

ইশা খাঁ। চুপ করো বংস। আমি তোমার পিতার সংগে কথা কচ্ছি। মহারাজ, মাপ করবেন, রাজবংশের এই কনিষ্ঠ পুরুচি বড়ো হলে মুন্শির মতো কলম চালাতে পারবে, কিন্তু তলোয়ার এর হাতে শোভা পাবে না। (যুবরাজ এবং ইন্দ্রকুমারকে দেখাইয়া) চেয়ে দেখনুন মহারাজ, এ রাই তো রাজপুর, রাজগুহু আলো করে আছেন।

মহারাজ। রাজধর, খাঁ সাহেব কী বলছেন! তুমি অস্ত্রশিক্ষায় ওঁকে সণ্তুণ্ট করতে পার নি? রাজধর। সে আমার ভাগ্যের দোষ, অস্ত্রশিক্ষার দোষ নয়। মহারাজ নিজে আমাদের ধন্ধবিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ কর্ন, এই আমার প্রার্থনা।

মহারাজ। আচ্ছা, উত্তম। কাল আমাদের অবসর আছে, কালই পরীক্ষা হবে। তোমাদের মধ্যে ধে জিতবে তাকে আমার এই হীরে-বাঁধানো তলোয়ার প্রবস্কার দেব।

| প্রস্থান

ইশা খাঁ। শাবাশ রাজধর, শাবাশ! আজ তুমি ক্ষতিয়সন্তানের মতো কথা বলেছ। অস্ত্র-পরীক্ষায় যদি তুমি হার তাতেও তোমার গৌরব নণ্ট হবে না। হার-জিত তো আল্লার ইচ্ছা, কিন্তু ক্ষতিয়ের মনে স্পর্ধা থাকা চাই।

রাজধর। থাক্ সেনাপতি, তোমার বাহবা অন্য রাজকুমারদের জন্য জমা থাক্; এত দিন তা না পেয়েও যদি চলে গিয়ে থাকে তবে আজও আমার কাজ নেই।

য্বরাজ। রাগ কোরো না ভাই রাজধর। সেনাপতি সাহেবের সরল ভর্ণসনা ওঁর সাদা দাঁড়ির মতো সমস্তই কেবল ওঁর মনুখে। কোনো একটি গুন্ দেখলেই তংক্ষণাং উনি সব ভুলে যান। অস্ত্র-পরীক্ষায় যদি তোমার জিত হয় তা হলে দেখবে, খাঁ সাহেব তোমাকে যেমন মনের সঙ্গে প্রস্কৃত করবেন এমন আর কেউ নয়।

রাজধর। দাদা, আজ প্রিশমা আছে, আজ রাত্রে যখন গোমতী নৃদীতে বাঘে জল থেতে আসবে তখন শিকার করতে গেলে হয় না?

ব্বরাজ। বেশ কথা। তোমার যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে তো যাওয়া যাবে।

ইন্দুকুমার। কী আশ্চর্য! রাজধরের যে শিকারে প্রবৃত্তি হল! এমন তো কখনো দেখা যায় নি।

ইশা খাঁ। ওঁর আবার শিকারে প্রবৃত্তি নেই! উনি সকলের চেয়ে বড়ো জীব শিকার করে বেড়ান। রাজসভায় দুই-পা-ওয়ালা এমন একটি জীব নেই যিনি ওঁর কোনো-না-কোনো ফাঁদে আটকা না পড়েছেন।

যুবরাজ। সেনাপতি সাহেব, তোমার তলোয়ারও যেমন তোমার জিহ্বাও তেমনি, দুইই খর-ধার— যার উপর গিয়ে পড়ে তার একেবারে মর্মচ্ছেদ না করে ফেরে না।

রাজধর। দাদা, তুমি আমার জন্যে ভেবো না। খাঁ সাহেব জিহ্বায় যতই শান দিন-না কেন আমার মর্মে আঁচড় কাটতে পারবেন না।

ইশা খাঁ। তোমার মর্ম পায় কে বাবা! বড়ো শক্ত।

ইন্দ্রকুমার। যেমন, হঠাৎ আজ রাত্রে তোমার শিকারে যাবার শখ হল, এর মর্ম ভালো বোঝা যাচ্ছে না।

য<sub>়্</sub>বরাজ। আহা, ইন্দ্রকুমার! প্রত্যেক কথাতেই রাজধরকে আঘাত করাটা তোমার অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে!

রাজধর। সে আঘাতে বেদনা না পাওয়াও আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

ইন্দ্রকুমার। দাদা, আজ রাত্রে শিকারে যাওয়াই তোমার মত নাকি?

যাবরাজ। তোমার সংখ্যা, ভাই, শিকার করতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। নিতার্লত নিরামিষ শিকার করতে হয়। তুমি বনে গিয়ে বড়ো বড়ো জর্লতু মেরে আন, আর আমরা কেবল লাউ কুমড়ো কচু কাঁঠাল শিকার করেই মরি।

ইশা খাঁ। (ইন্দ্রকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া) য্বরাজ ঠিক বলেছেন প্রত্ত। তোমার তীর সকলের আগে ছোটে এবং নির্ঘাত গিয়ে লাগে— তোমার সংগ্য পেরে উঠবে কে!

ইন্দ্রকুমার। না দাদা, ঠাট্টা নয়। তুমি না গেলে কে শিকার করতে যাবে!

যুবরাজ। আচ্ছা চলো। আজ রাজধরের ইচ্ছে হয়েছে, ওঁকে নিরাশ করব না।

ইন্দুকুমার। কেন দাদা, আমার ইচ্ছে হয়েছে বলে কি যেতে নেই?

যুবরাজ। সে কী কথা ভাই, তোমার সঙ্গে তো রোজই যাচিছ।

ইন্দুকুমার। তাই বর্ঝি প্ররোনো হয়ে গেছে?

যুবরাজ। আমার কথা অমন উল্টো বুঝলে বড়ো ব্যথা লাগে।

ইন্দ্রকুমার। না দাদা, ঠাটা কর্রছিল্ম – চলো প্রস্তৃত হই গে।

ইশা খাঁ। ইন্দ্রকুমার ব্বকে দশটা বাণ সইতে পারে কিন্তু দাদার সামান্য অনাদরট্বকু সইতে পারে না।

[ অন্চরগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

#### অন্তরগণ

প্রথম। কথাটা তো ভালো ঠেকছে না হে। আমাদের ছোটো কুমারের ধন্বির্বদ্যার দৌড় তো সকলেরই জানা আছে— উনি মধ্যম কুমারের সংগে অস্ত্রপরীক্ষায় এগোতে চান এর মানে কী?

দ্বিতীয়। কেউ-বা তীর দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করে, কেউ-বা ব্রুদ্ধি দিয়ে।

প্রথম। সেই তো ভয়ের কথা। অস্ত্রপরীক্ষায় অস্ত্র না চালিয়ে যদি ব্লিধ চালাও সেটা যে দুল্টব্লিধ।

তৃতীয়। দেখো বংশী, অস্ত্রই চল্কুক আর ব্দেধই চল্কুক মাঝের থেকে তোমার ঐ জিভটিকে চালিয়ো না, আমার এই পরামশ। যদি টিকে থাকতে চাও তো চুপ করে থাকো।

দিবতীয়। বনমালী ঠিক কথাই বলেছে। ঐ ছোটো কুমারের কথা উঠলেই তুমি যা মুখে আসে তাই বলে ফেল। রাজার ছেলে কে ভালো কে মন্দ সে বিচারের ভার আমাদের উপর নেই। তবে কিনা, আমাদের যুবরাজ বে°চে থাকুন আর আমাদের মধ্যম কুমার ভাই লক্ষ্মণের মতো সর্বদা তাঁর সংগে সংগে থেকে তাঁকে রক্ষে কর্ন, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করো। ছোটো কুমারের কথা মুখে না আনাই ভালো।

প্রথম। ইচ্ছে করে তো আনি নে। আমাদের মধ্যম কুমার সরল মান্ব, মনে তাঁর ভয়-ডরও নেই, পাক-চক্রও নেই—সর্বদাই ভয় হয় ঐ যাঁর নামটা কর্রাছ নে তিনি কখন তাঁকে কী ফেসাদে ফেলেন।

দ্বিতীয়। চল্চল্, ঐ আসছেন।

প্রথম। ঐ-যে সংখ্য ওঁর মামাতো ভাই ধ্রুরন্ধরটিও আছেন—শনির সংখ্য মঙ্গল এসে জ্বুটেছেন।

## রাজধর ও ধ্রন্ধর

রাজধর। অসহ্য হয়েছে।

ধ্রন্ধর। কিন্তু সহ্য করতেও তো কস্বর নেই। ইন্দ্রকুমারের সংগে তো প্রায় জন্মাবিধিই এই রকম চলছে, কিন্তু অসহ্য হয়েছে এমন তো লক্ষণ দেখি নে।

রাজধর। লক্ষণ দেখিয়ে লাভ হবে কী? যখন দেখাব একেবারে কাজে দেখাব। একটা সন্যোগ এসেছে। এইবার অস্ত্রপরীক্ষায় আমি লক্ষ্যভেদ করব।

ধ্রন্ধর। ইন্দ্রকুমারের বক্ষে নাকি?

রাজধর। বক্ষে নয়, তার হৃদয়ে। এবারকার পরীক্ষায় আমি জিতব, ওঁর অহংকারটাকে বি'ধে এফোড়-ওফোড় করব।

ধ্রন্ধর। অস্ত্রপরীক্ষায় ইন্দ্রকুমারকে জিতবে এইটেকেই সাুযোগ বলছ?

রাজধর। স্থােগ কি তীরের মুখে থাকে? স্থােগ ব্দিধর ডগায়। তােনাকে কিন্তু একটি কাজ করতে হবে।

ধুরন্ধর। কাজ তো তোমার বরাবরই করে আসছি, ফল তো কিছু পাই নে।

রাজধর। ফল সব্বরে পাওয়া যায়। কোনোরকম ফন্দিতে ইন্দ্রকুমার-দাদার অস্ত্রশালায় ঢ্বকে তাঁর ত্বের প্রথম খোপটি থেকে তাঁর নাম-লেখা তীরটি তুলে নিয়ে আমার নাম-লেখা তীর বিসয়ে আসতে হবে। তার সংখ্য আমার তীর বদল করতে হবে, ভাগ্যও বদল হবে।

ধ্রন্ধর। সবই যেন ব্রাল্ম কিন্তু আমার প্রাণটি? সেটি গেলে তো কারও সংগ্রে বদল চলবে না।

রাজধর। তোমার কোনো ভয় নেই, আমি আছি।

ধ্রন্ধর। তুমি তো বরাবরই আছ, কিন্তু ভরও আছে। সেই যখন ইন্দ্রকুমারের র্পোর-পাত-দেওয়া ধন্কটার উপরে তুমি লোভ করলে আমিই তো সেটি সংগ্রহ করে তোমার ঘরে এনে ল্যুকিয়ে রেখেছিল্ম। শেষকালে যখন ধরা পড়লে ইন্দ্রকুমার ঘ্ণা করে সে ধন্কটা তোমাকে দান করলেন, কিন্তু আমার যে অপমানটা ক্রলেন সে আমার জীবন গেলেও বাবে না। তখন তো ভাই, তুমি ছিলে, রক্ষা যত করেছিলে সে আমার মনে আছে।

রাজধর। এবার তোমার সময় এসেছে, সেই অপমানের শোধ দেবার জোগাড করো।

ধ্রন্ধর। সময় কথন কার আসে সেটা যে পরিজ্কার বোঝা যায় না। দ্বর্বল লোকের পক্ষে অপমান পরিপাক করবার শক্তিটাই ভালো; শোধ তোলবার শখটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। ঐ-য়ে ওঁরা সব আসছেন। আমি পালাই। তোমার সঙ্গে আমাকে একরে দেখলেই ইন্দুকুমার যে কথাগ্র্বলি বলবেন তাতে মধ্বর্ষণ করবে না, আর ইশা খাঁও যে তোমার চেয়ে আমার প্রতি বেশি ভালোবাসা প্রকাশ করবেন এমন ভরসা আমার নেই।

<u> প্রস্থান</u>

## দ্বিতীয় দৃশ্য

## ইন্দুকুমারের অস্ত্রশালার স্বারে

ইন্দ্রকুমার। কী হে প্রতাপ, ব্যাপারখানা কী? আমাকে হঠাৎ অস্ত্রশালার দ্বারে যে ডাক পড়ল?

প্রতাপ। মধ্যম বউরানীমা আপনাকে খবর দিতে বললেন যে, আপনার অস্ত্রশালার মধ্যে একটি জ্যান্ত অস্ত্র দুকেছেন, তিনি বায়নু-অস্ত্র না নাগপাশ না কী সেটা সন্ধান নেওয়া উচিত।

ইন্দ্রকুমার। বল কী প্রতাপ, কলিয়ন্থেও এমন ব্যাপার ঘটে নাকি?

প্রতাপ। আজে, কুমার, কলিষ্দ্রগেই ঘটে, সত্যয**্**গে নয়। দরজাটা খ্লালেই সমস্ত ব্**ঝতে** পারবেন।

ইন্দুকুমার। তাই তো বটে, পায়ের শব্দ শ্নি যে! (শ্বার খ্নিলতেই রাজধরের নিজ্কমণ) একি! রাজধর যে! হা হা হা হা, তোমাকে অস্ত্র বলে কেউ ভুল করেছিল নাকি! হা হা হা হা!

রাজধর। মেজবউরানী তামাশা করে আমাকে এখানে বন্ধ করে রেখেছিলেন।

ইন্দুকুমার। এ ঘরটা তো সহজ তামাশার ঘর না—এখানকার তামাশা যে ভয়ংকর ধারালো তামাশা— এখানে তোমার আগমন হল যে!

রাজধর। আজ রাত্রে শিকারে যাব বলে অস্ত্র খ্রুজতে গিয়ে দেখল,ম আমার অস্ত্রগন্লোতে সব মতে পড়ে রয়েছে। কালকের অস্ত্রপরীক্ষার জন্যে সেগন্লোকে সমস্ত সাফ করতে দিয়ে এসেছি। তাই বউরানীর কাছে এসেছিল্বম তোমার কিছু অস্ত্র ধার নেবার জন্যে।

ইন্দুকুমার। তাই তিনি ব্রিঝ সমস্ত অস্ত্রশালাস্বৃদ্ধই তোমাকে ধার দিয়ে বসে আছেন! হা হা হা হা হা! তা বেরিয়ে এলে কেন? যাও, ঢ্বকে পড়ো। ধারের মেয়াদ ফ্রিয়েছে নাকি? হা হা হা হা! রাজধর। হাসো, হাসো! এ তামাশায় আমিও হাসব। কিল্কু এখন নয়। চলল্বম দাদা, আজ আর শিকারে যাচ্ছি নে।

[ প্রস্থান

প্রতাপ। ছোটোকুমারকে নিয়ে আপনাদের এ-সমস্ত ঠাট্টা আমার ভালো বোধ হয় না। ইন্দ্রকুমার। ঠাট্টা নিয়ে ভয় কিসের? উনিও ঠাট্টা কর্ন্ন-না। প্রতাপ। ভ্রঁর ঠাট্টা বড়ো সহজ হবে না।

## তৃতীয় দৃশ্য

পরীক্ষাভূমি। রাজা, রাজকুমারগণ, ইশা খাঁ, নিশানধারী ও ভাট

रेन्द्रवूमात । मामा, आज তোমাকে जिञ्छि रत, नरेल हलत ना।

য্বরাজ। চলবে না তো কী! আমার তীরটা লক্ষ্যপ্রত হলেও জগংসংসার যেমন চলছিল ঠিক তেমনই চলবে। আর, যদিবা নাই চলত তব্ব আমার জেতবার কোনো সম্ভাবনা দেখছি নে।

ইন্দ্রকুমার। দাদা, তুমি যদি হার তবে আমি ইচ্ছাপ্রিক লক্ষ্যপ্রট হব।

যুবরাজ। না ভাই, ছেলেমান্র্যি কোরো না। ওস্তাদের নাম রাখতে হবে।

ইশা খাঁ। যুবরাজ, সময় হয়েছে—ধনুক গ্রহণ করো। মনোযোগ কোরো। দেখো, হাত ঠিক থাকে যেন।

## য্বরাজের তীর-নিক্ষেপ

ইশা খাঁ। যাঃ! ফসকে গেল!

য,বরাজ। মনোযোগ করেছিল,ম খাঁ সাহেব, তীর্যোগ করতেই পারল,ম না।

ইন্দ্রকুমার। কথনো না। মন দিলে তুমি নিশ্চয়ই পারতে। দাদা, তুমি কেবল উদাসীন হয়ে সব জিনিস ঠেলে ফেলে দাও, এতে আমার ভারি কণ্ট হয়।

ইশা খাঁ। তোমার দাদার বৃদ্ধি তীরের মুখে কেন খেলে না, তা জান? বৃদ্ধিটা তেমন সৃক্ষ্য নয়।

ইন্দুকুমার। সেনাপতি সাহেব, তুমি অন্যায় বলছ।

ইশা খাঁ। (রাজধরের প্রতি) কুমার, এবার তুমি লক্ষ্য ভেদ করো, মহারাজ দেখুন।

রাজধর। আগে দাদার হোক।

हेगा था। এখন উত্তর করবার সময় নয়, আমার আদেশ পালন করো।

### রাজধরের তীর-নিক্ষেপ

ইশা খাঁ। যাক্, তোমার তীরও তোমার দাদার তীরেরই অন্সরণ করেছে—লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্যও করে নি।

য্বরাজ। ভাই, তোমার বাণ অনেকটা নিকট দিয়েই গেছে. আর-একট্র হলেই লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পারত।

রাজধর। লক্ষ্য বিশ্ব তো হয়েছে। দূর থেকে তোমরা স্পণ্ট দেখতে পাচ্ছ না। ঐ-যে বিশ্ব হয়েছে।

যুবরাজ। না রাজধর, তোমার দৃণ্টির ভ্রম হয়েছে—লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নি।

রাজধর। আমার ধন্বিদ্যার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস নেই বলেই তোমরা দেখেও দেখতে পাচ্ছ না। আচ্ছা, কাছে গেলেই প্রমাণ হবে।

## ইন্দ্রকুমারের ধন্ক-গ্রহণ

যুবরাজ। (ইন্দুকুমারের প্রতি) ভাই আমি অক্ষম, সেজন্যে আমার উপর তোমার রাগ করা উচিত না। তুমি যদি লক্ষ্যভ্রন্ট হও তা হলে তোমার ভ্রন্টলক্ষ্য তীর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করবে, এ তুমি নিশ্চয় জেনো।

### ইন্দ্রকুমারের তীর-নিক্ষেপ

নেপথ্যে জনতা। জয়, কুমার ইন্দুকুমারের জয়।

বাদ্য বাজিয়া উঠিল। যুবরাজ ইন্দ্রকুমারকে আলিখ্যন করিলেন

ইশা খাঁ। পুত্র, আল্লার কুপায় তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাকো। মহারাজ, মধ্যম কুমার পুরুষ্কারের পাত্ত। যেরূপ প্রতিশ্রুত আছেন তা পালন কর্ন।

ताकथत । ना भराताक, भूतरकात आभातरे প्राभा । आभातरे जीत लक्कारल करतरह ।

মহারাজ। কখনোই না।

রাজধর। সেনাপতি সাহেব পরীক্ষা করে আস্ক্রন কার তীর লক্ষ্যে বি'ধে আছে।

ইশা খাঁ। আচ্ছা, আমি দেখে আসি।

[ প্রস্থান

## তীর হাতে লইয়া ইশা খাঁর পানঃপ্রবেশ

ইশা খাঁ। (ইন্দুকুমারের প্রতি) বাবা, আমি ব্র্ড়োমান্র্য, চোখে তো ভুল দেখছি নে? এই তীরের ফলায় যেন রাজধরের নাম দেখা যাচ্ছে।

ইন্দ্রকুমার। হাঁ, রাজধরেরই নাম।

মহারাজ। দেখি। তাই তো! একসংখ্য আমাদের সকলেরই ভুল হল।

রাজধর। আজ নয় মহারাজ, আমার প্রতি বরাবরই ভুল হয়ে আসছে।

ইশা খাঁ। কিছ্ব বোঝা যাচ্ছে না।

ইন্দুকুমার। আমি ব্রেছে।

রাজধর। মহারাজ, আজ বিচার কর্ন।

ইন্দুকুমার। (জনান্তিকে) বিচার! তুমি বিচার চাও! তা হলে যে মুখে চুনকালি পড়বে। বংশের লম্জা প্রকাশ করব না, অন্তর্যামী তোমার বিচার করবেন।

ইশা খাঁ। কী হয়েছে বাবা? এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। শিলা কখনো জলে ভাসে না. বানরে কখনো সংগীত গায় না। বাবা ইন্দুকুমার, ঠিক কথা বলো তো কী হয়েছে। ত্ণ বদল হয় নি তো?

রাজধর। কখনোই না। পরীক্ষা করে দেখো।

ইশা খাঁ। তাই তো দেখছি— ত্ণ তো ঠিকই আছে। আচ্ছা, বাবা ইন্দ্রকুমার, সত্য করে বলো. এর মধ্যে তোমার অস্ত্রশালায় কেউ কি প্রবেশ করেছিল?

ইন্দ্রকুমার। সে কথায় প্রয়োজন নেই খাঁ সাহেব।

ইশা খাঁ। ঠিক করে বলো বাবা, তুমি নিশ্চয় জান কেউ তোমার অস্ত্রশালায় গিয়ে তোমার সংগ তীর বদল করেছে।

ইন্দুকুমার। চুপ করো খাঁ সাহেব। ও কথা থাক্।

ইশা খাঁ। তা হলে তুমি হার মানছ?

ইন্দুকুমার। হাঁ, আমি হার মানছি।

ইশা খাঁ। শাবাশ বাবা, শাবাশ! তুমি রাজার ছেলে বটে। মহারাজ, কোথাও একটা কিছ্ অন্যায় হয়ে গেছে, সে কথাটা প্রকাশ হচ্ছে না। আর-একবার পরীক্ষা না হলে ঠিকমত মীমাংসা হতে পারবে না।

রাজধর। খাঁ সাহেব, অন্যায় আর কিছ্ব নয়, আমার জেতাই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু তাই বলে আবার পরীক্ষার অপমান আমি স্বীকার করতে পারব না। আমার জিত হওয়া যদি অন্যায় হয়ে থাকে সে অন্যায়ের সহজ প্রতিকার আছে। আমি প্রস্কার চাই নে, মধ্যম কুমারকেই প্রস্কার দেওয়া হোক।

মহারাজ। সে কথা আমি বলতে পারি নে— তীরে যখন তোমার নাম লেখা আছে তখন তোমাকে প্রক্রার দিতেই আমি বাধ্য। এই তুমি নাও।

তলোয়ার-প্রদান

রাজধর। প্রস্কার আমি শিরোধার্য করে নিচ্ছি, কিন্তু আমার এই সোভাগ্যে কারো মন যখন প্রসন্ন হচ্ছে না তখন এই তলোয়ার আমি দাদা ইন্দ্রকুমারকেই দিল্লম।

্র ইন্দুকুমারের দিকে তলোয়ার অগ্রসর-করণ

ইন্দ্রকুমার। (তলোয়ার মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া) ধিক্! তোমার হাত থেকে এ প্রুক্তনারের অপমান গ্রহণ করবে কে?

ইশা খাঁ। (ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া) কী! ইন্দ্রকুমার, মহারাজের দক্ত তলোয়ার তুমি মটিতে ফেলে দিতে সাহস কর! তোমার এই অপরাধের সম্বচিত শাস্তি হওয়া চাই।

ইন্দ্রকুমার। (হাত ছাড়াইয়া লইয়া) বৃন্ধ, আমাকে স্পর্শ কোরো না।

ইশা খাঁ। প্র, একি প্র! তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হয়েছ।

ইন্দুকুমার। সেনাপতি-সাহেব, আমাকে ক্ষমা করো। আমি যথাথ ই আত্মবিস্মৃত হয়েছি। আমাকে শাস্তি দাও।

যুবরাজ। ক্ষান্ত হও ভাই, ঘরে ফিরে চলো।

ইন্দুকুমার। (মহারাজের পদধ্লি লইয়া) পিতা, অপরাধ মার্জনা কর্ন। আজ সকল রকমেই আমার হার হয়েছে।

ইশা খাঁ। মহারাজ, আমার একটি নিবেদন আছে। খেলার পরীক্ষা তো চুকেছে, এবার কাজের পরীক্ষা হোক। দেখা যাবে তাতে আপনার কোন্ প<sub>ন্</sub>ত্র প্<sub>নু</sub>রুস্কার আনতে পারে।

মহারাজ। কোন্ কাজের কথা বলছ সেনাপতি?

ইশা খাঁ। আরাকান-রাজের সংখ্য মহারাজের যুদ্ধের মতলব আছে। সৈন্যও তো প্রস্তৃত হয়েছে। এইবার কুমারদের সেই যুদ্ধে পাঠানো হোক।

মহারাজ। ভালো কথাই বলেছ সেনাপতি। খবর পেয়েছি আরাকানের রাজা চটুগ্রামের সীমানার

কাছে এসেছেন। বারবার শিক্ষা দিয়েছি, কিন্তু মুখের শিক্ষার শেষ তো কিছ্বতেই হয় না. যমরাজের পাঠশালায় না পাঠালে গতি নেই। কী বল বংসগণ! আমাদের সেই চিরশন্ত্র সঙ্গে লড়াইয়ে যাত্রা করে ক্ষান্তচর্যে দীক্ষা গ্রহণ করতে রাজি আছ কি?

ইন্দুকুমার। আছি। দাদাও যাবেন।

রাজধর। আমিও যাব না মনে করছ নাকি?

মহারাজ। তবে ইশা খাঁ, তুমি সৈন্যাধ্যক্ষ হয়ে এ'দের সকলকে শাত্রবিজয়ে নিয়ে যাও। ত্রিপারেশ্বরী তোমাদের সহায় হোন।

## দ্বিতীয় অঙক

## প্রথম দৃশ্য

রাজধরের শিবির। রাজধর ও ধ্রকধর

ধ্রন্ধর। তুমি পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে তফাতে থাকবে নাকি? রাজধর। হাঁ—ইশা খাঁর কাছে আমি এই প্রস্তাব পাঠিয়েছিল ম।

ধ্রন্ধর। সে তো আমি জানি: আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিল্ম। তাই নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়ে গেল।

রাজধর। কিরকম?

ধ্রন্থর। প্রথমেই তো ইন্দুকুমার অটুহাস্য করে উঠলেন। তিনি বললেন, রাজধরের যুদ্ধ-প্রণালীটাই ঐরকম— যুদ্ধক্ষের থেকে বহু দ্রের থেকেই তিনি যুদ্ধ করতে ভালোবাসেন।

রাজধর। সে কথা ঠিক। ক্ষেত্রে থেকে যুদ্ধ করে মজ্বররা, দ্রে থেকে যে যুদ্ধ করতে পারে সেই যোদ্ধা। ইশা খাঁ কী বললেন?

ধ্রন্ধর। তোমার উপর তাঁর বিশ্বাস করকম সে তো তুমি জানই— তুমি যদি পায়ে ধরতে যাও তা হলেও তিনি সন্দেহ করেন নিশ্চয় জ্বতোজোড়াটা তোমার সরাবার মতলব আছে। তাই ইশা খাঁ বললেন, যুন্ধক্ষেত্র থেকে রাজধর তফাতে থাকতে চান সেটা তাঁর পক্ষে আশ্চর্য নয়, কিন্তু পাঁচ হাজার সৈন্য সঞ্জে রাখতে চান সেইটে আমার ভালো ঠেকছে না।

রাজধর। যুবরাজ কিছু বললেন না?

ধ্রন্ধর। য্বরাজ কাউকে যে সন্দেহ করবেন সে পরিমাণ বৃদ্ধি ভগবান তাঁকে দেন নি— এমন-কি, তুমি যে তুমি, তোমার উপরেও তাঁর সন্দেহ হয় না।

রাজধর। দেখো ধ্রুরন্ধর, দাদার কথা তুমি অমন করে বোলো না।

ধ্রন্ধর। ৩ঃ, ঐ জায়গাটা তোমার একট্ব নরম আছে সেটা মাঝে মাঝে ভুলে যাই। যা হোক, তিনি বললেন, না, না, রাজধরের প্রতি তোমরা অন্যায় অবিচার করছ, তাঁর প্রস্তাবটা তো আমার ভালোই ঠেকছে। যুদ্ধে যদি সংকট উপস্থিত হয় তা হলে তিনি তাঁর সৈন্য নিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। যুবরাজের অন্বরাধেই তো ইশা খাঁ তোমার প্রস্তাবে রাজি হলেন, নইলে তাঁর বড়ো ইছে ছিল না। যাই হোক, কিন্তু আমি তোমার আলাদা থাকবার মতলব ভালো ব্রুতে পারছি নে।

রাজধর। ওঁদের সংশ্যে একত্রে মিলে মুন্ধ করে আমার লাভ কী? জিত হলে সে জিতকে কেউ আমার জিত বলবে না তো। ধ্রন্ধর। তব্ ভূলেও কেউ তোমার নাম করতে পারে, কিন্তু তফাতে বসে থাকলে য্দেধ জয় হলেও তোমার অপযশ, হারলে তো কথাই নেই।

রাজধর। আমার এই পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়েই আমি যুদ্ধে জিতব এবং আমি একলাই জিতব।

### দ্তের প্রবেশ

রাজধর। কীরে, যুদেধর খবর কী?

দত্ত। আজে, লড়াই তো সমস্ত দিন ধরেই চলছে, কিন্তু এ প্রবিত এরা শার্দের ব্যুহ ভেদ করতে পারেন নি। স্ব অস্ত যাবার আর তো বেশি দেরি নেই— অন্ধকার হয়ে এলে বোধ হয় বুন্ধ আজকের মতো বন্ধ রাথতে হবে।

### দ্বিতীয় দ্তের প্রবেশ

রাজধর। কে তুমি?

শ্বিতীয় দৃত। আজে আমি ব্যোমকেশ। যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন— সেও প্রায় দুই প্রহর হয়ে গেল! আপনার যেখানে সৈন্য নিয়ে থাকবার কথা ছিল সেখানে আপনার কোনো চিহ্ন না পেয়ে বহু সন্ধানে এখানে এসেছি।

রাজধর। যুবরাজের আদেশ কী?

দতে। শত্রুসৈন্যের সংখ্যা আমরা যেরকম অনুমান করেছিল্ম তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা যাছে— যুদ্ধ খ্ব কঠিন হয়ে এসেছে। কুমার ইন্দুকুনার তাঁর অশ্বারোহীদল নিয়ে শত্রুসৈন্যের উত্তর দিক আক্রমণ করেছিলেন, আর কিছ্কুক্ষণ সময় পেলেই তিনি সে দিক থেকে শত্রুসৈন্যকে একেবারে নদীর কিনারা পর্যণত হঠিয়ে আনতে পারতেন।

রাজধর। সত্যি নাকি! সময় পেলে কী করতে পারতেন সে কথা কল্পনা করে বিশেষ লাভ দেখি নে— কিন্তু সময় পান নি বলেই বোধ হচ্ছে।

দত্ত। শত্রুসৈন্যকে যখন প্রায় টলিয়ে এনেছেন এমন সময় খবর পেলেন যে যুবরাজ সংকটে পড়েছেন, শত্রু তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। ইশা খাঁ তখন অন্য দিকে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি খবর পেয়ে বললেন, যুবরাজকে উদ্ধার করবার জন্যে আমি এখানে আসি নি, আমাকে যুদ্ধে জিততে হবে; আমি এখান থেকে নড়তে গেলেই শত্রুরা সুবিধা পাবে।

রাজধর। দাদা কি তবে-

দ্ত। না, তাঁর কোনো বিপদ এখনো ঘটে নি। ইন্দ্রকুমার সৈন্য নিয়ে তাঁকে উন্ধার করেছেন। কিন্তু এই গোলেমালে যুদ্ধে আমাদের অস্ক্রবিধা ঘটল। আপনাকে সন্ধান করবার জন্যে নানা দিকে দ্ত গিয়েছে— আপনার সাহায্য না হলে বিপদ ঘটতেও পারে, অতএব আপনি আর কিছ্নুমার বিলম্ব করবেন না।

রাজধর। না, কিছ্লুমাত্র বিলম্ব করব না। যাও, তুমি বিশ্রাম করো গে যাও— আমি প্রুম্তুত হচ্ছি।

[দ্তের প্রস্থান

ধ্রন্ধর। তুমি যাচছ নাকি?

রাজধর। যাচ্ছি বটে, কিন্তু ও দিকে নয়, অন্য দিকে।

ধ্ররন্ধর। বাড়ির দিকে?

রাজধর। তুমিও কি ইশা খাঁর কাছ থেকে বিদ্রুপ অভ্যেস করেছ! বীরত্ব যাঁর খুর্নিশ তিনি দেখান, কিন্তু যুদ্দেধ জয় করে যদি কেউ বাড়ি ফেরে তো সে রাজধর। ধ্রন্ধর, যাও তুমি—দেখো গে আমার শিবিরে কোথাও যেন কেউ আগন্ন না জন্মলে, একটি প্রদীপও যেন না জন্মতে পায়।

ধ্রন্থর। আচ্ছা, আমি সকলকে সতর্ক করে দিচ্ছি—কিন্তু কী তোমার অভিপ্রায় খ্বলেই

বলো-না। তুমি যদি আমাকে আর আমি যদি তোমাকে সন্দেহ করি তা হলে প্থিবীতে আমাদের দুটির তো কোথাও ভর দেবার জায়গা থাকবে না।

রাজধর। আজ রাত্রের অন্ধকারে আমি সৈন্য নিয়ে গোপনে নদী পার হয়ে যাব। হঠাৎ আরাকান-রাজের শিবিরে উপস্থিত হয়ে তাকে বন্দী করতে হবে।

ধ্রন্ধর। এখানে কোথায় পার হবে, ঘাট তো নেই।

রাজধর। পথঘাট আমি সমস্তই সন্ধান করে ঠিক করে রেখেছি। সূর্য তো অস্ত গেল। আজ আড়াই প্রহর রাত্রে চাঁদ উঠবে, তার প্রেই আমাদের কাজ শেষ করতে হবে। অতএব আর বড়ো বেশি দেরি নেই— তুমি যাও, প্রস্তুত হও গে। আর-একটি কাজ করো— যুবরাজের দ্ত যেন ফিরে যেতে না পারে, তাকে বন্দী করে রাখো।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

## ইশা খাঁর শিবির

## ইন্দ্রকুমার ও ইশা খাঁ

ইন্দুকুমার। সেনাপতি-সাহেব, আপনি দাদার উপর রাগ করবেন না। আজ রাত্রে সৈন্যেরা বিশ্রাম করুক, কাল আমরা যুদেধ জয়লাভ করব।

ইশা খাঁ। দেখো ইন্দ্রকুমার, আগ্রন যত শীঘ্র নেবানো যায় ততই মঙ্গল— তাকে সময় দিলে কিসের থেকে কী ঘটে কিছন্ই বলা যায় না। আজই আমরা জিতে আসতুম— কেবল তোমার দাদা নিতানত নির্বোধের মতো শুরুদের মাঝখানে নিজেকে খামকা জড়িয়ে বসলেন, আমাদের সমুদ্ত পুণ্ড হয়ে গেল।

ই•দ্রকুমার। নির্বোধের মতো কেন বলছ খাঁ সাহেব, বলো বীরের মতো— তিনি সামান্য কয়জন সৈন্য নিয়ে—

ইশা খাঁ। যেখানে গিয়ে পড়েছিলেন সেখানে কেবল নির্বোধই যেতে পারে—

ইন্দুকুমার। (উক্তোজিতস্বরে) না, সেখানে বীর না হলে কেউ প্রবেশ করতে সাহস করতে পারে না।

ইশা খাঁ। আছো বাবা, তোমার কথা মানছি। কিন্তু শ্ব্ধ্ বীর নয়, নির্বোধ বীর না হলে সে দিকে কেউ যেত না।

ইন্দ্রকুমার। কিন্তু তাতে তোমার লড়াইয়ের তো কোনো ব্যাঘাত হয় নি।

ইশা খাঁ। খা্ব ব্যাঘাত হয়েছিল। আমার সৈন্যেরা খবর পেয়ে সকলেই চণ্ডল হয়ে উঠল, তাদের কি আর লড়াইয়ে মন ছিল? আমাদের সৈন্যের মধ্যে একজনও নেই যা্বরাজের বিপদের খবর শা্নে যে স্থির থাকতে পারে।

ইন্দ্রকুমার। কিন্তু সেনাপতি-সাহেব, আমাদের রাজধরের খবর কী?

ইশা খাঁ। আমি চার দিকেই দতে পাঠিয়েছিল্ম, একজন ছাড়া সব দতেই ফিরে এসেছে— কোথাও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

रेन्द्रक्रात। रा रा रा रा, त्म निम्ठत भानि साह ।

ইশা খাঁ। হাসির কথা নয় বাবা।

ইন্দুকুমার। তা কী করব, সেনাপতি-সাহেব, আমি খ্রিশ হয়েছি। আমরা য্ম্প করে মরতুম

ম্বকুট ৫৯৭

আর ও যে আমাদের খ্যাতিতে ভাগ বসাত সে আমার কিছ্রতে সহ্য হত না; তার চেয়ে ও ভেগে গেছে সে ভালোই হয়েছে। এবারকার অস্ত্রপরীক্ষায় তো ফাঁকি চলবে না।

ইশা খাঁ। কিন্তু সেবার কী হয়েছিল তুমি আমার কাছে বল নি।

ইন্দুকুমার। সে বলবার কথা না খাঁ সাহেব— সে আমাকে কিছ্ম জিজ্ঞাসা কোরো না, সেবার আমি হেরেছিল্ম।

ইশা খাঁ। তীর ছ্বড়ে হার নি বাবা, রাগ করে হেরেছিলে।

## তৃতীয় দৃশ্য

## আরাকান-রাজের শিবির

#### আরাকান-রাজ ও রাজধর

আরাকান-রাজ। দেখান রাজকুমার, আমাকে বন্দী করে আপনাদের কোনো লাভ নেই। রাজধর। কেন লাভ নেই রাজন্? এই যাদেধর মধ্যে আপনাকে লাভ করাই তো সব চেয়ে বডো লাভ।

আরাকান-রাজ। তাতে যুদ্ধের অবসান হবে না। আমার ভাই হাম্চু রয়েছে, সৈন্যেরা তাকেই রাজা করবে, যুদ্ধ যেমন চলছিল তেমনি চলবে।

রাজধর। আপনাকে মৃশ্তিই দেব, কিন্তু সেটা তো একেবারে বিনা মৃল্যে দেওয়া চলবে না। আরাকান-রাজ। সে আমি জানি, মৃল্য দিতে হবে। আমি আপনার কাছে পরাজয় স্বীকার করে সন্থিপত লিখে দিতে রাজি আছি।

রাজধর। শা্ধ্র সন্ধিপত্র দিলে তো হবে না মহারাজ। আপনি যে পরাজয় গ্রীকার করলেন তার কিছা নিদর্শন তো দেশে নিয়ে যেতে হবে।

আরাকান-রাজ। আপনাকে পাঁচ শত ব্রহ্মদেশের ঘোড়া ও তিনটি হাতি উপহার দেব। রাজধর। সে উপহারে আমার প্রয়োজন নেই—মহারাজের মাথার মনুকুট আমাকে দিতে হবে। আরাকান-রাজ। তার চেয়ে প্রাণ দেওয়া সহজ ছিল।

রাজধর। প্রাণ দিলেও মুকুটটি তো বাঁচাতে পারবেন না, মাঝের থেকে প্রাণটাই বৃথা যাবে। আরাকান-রাজ। তবে মুকুট নিন, কিন্তু এই মুকুটের সহিত আরাকানের চিরস্থায়ী শুরুতা আপনি ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন। এই মুকুট যতদিন না আবার ফিরে পাব ততদিন আমার রাজবংশে শান্তি থাকবে না।

রাজধর। এই তো রাজার মতো কথা। আমরাও তো শান্তি চাই নে মহারাজ, আমরা ক্ষানির। আর-একটি কর্তবা বানি আছে। শীঘ্র যুংধ নিবারণ করে এক আদেশপত্র আপনার সেনাপতির নিকট পাঠিয়ে দিন, ওপারে এতক্ষণ যুদ্ধের উদ্যোগ হচ্ছে।

আরাকান-রাজ। এখনই আমার আদেশ নিয়ে দতে যাবে। রাজধর। তবে চলা্ন, সন্ধিপত্র লেখার ব্যবস্থা করা যাক।

## চতুর্থ দৃশ্য

#### রণক্ষেত্র

## যুবরাজ ও ইন্দুকুমার

য্বরাজ। আজকের যুদ্ধে গতিকটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে আমাদের সৈন্যেরা কালকের ব্যাপারে আজও নির্ৎসাহ হয়ে রয়েছে— ওরা যেন ভালো করে লড়ছে না। ইশা খাঁ কোন্দিকে?

ইন্দ্রকুমার। ঐ-যে প্র্বকোণে তাঁর নিশান দেখা যাচ্ছে।

য**ুবরাজ। ভাই, তুমি কেন আজ আমার সং**শ্য সংশ্যে রয়েছ? তোমার বোধ হয় ঐ উত্তরের দিকে যাওয়াই কর্তব্য।

ইন্দুকুমার। না, আমার এই জায়গাই ভালো।

য্বরাজ। ইন্দুকুমার, তুমি তোমার দাদাকে আজ নিব্বিদ্ধতা থেকে বাঁচাবার জন্যে সতর্ক হয়ে কাছে কাছে ফিরছ। খাঁ সাহেব যে আবার কোনো স্ব্যোগে আমার ব্বিদ্ধর দোষ ধরবেন এটা তোমার ভালো লাগছে না। কিন্তু ভাই, আমারও নিব্বিদ্ধতার সীমা আছে— আমি আজ বোধ হয় সাবধানে কাজ করতে পারব। ঐ দেখো, চেয়ে দেখো, আমার কিন্তু ভালো বোধ হছে না। ঐ দেখো, ঐ পাশে আমাদের সৈন্যেরা যেন টলেছে. এখনই পালাতে আরুভ করবে— তুমি না হলে কেউ ওদের ঠেকাতে পারবে না। ইন্দুকুমার, দেরি কোরো না, আমার জন্যে তোমার কোনো ভয় নেই। একি! একি! একি!

ইন্দ্রকুমার। তাই তো, একি! শর্কেনোরা হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধ করলে যেন!

যাবরাজ। ঐ-যে সন্ধির নিশান উড়িয়েছে! ওদের তো পরাজয়ের কোনো লক্ষণ ছিল না. তবে কেন এমন ঘটল। আমার তো মনে হচ্ছিল আজকের যাদেধ আমাদের সৈনোরাই টল্মল্ করছে।

### দ্তের প্রবেশ

দতে। যুবরাজ, শত্রপক্ষ যুদ্ধে ক্ষান্ত হয়েছে। যুবরাজ। সে তো দেখতে পাচ্ছি। এর কারণ কী?

দৃত। কারণ এখনো জানতে পারি নি, কিন্তু শ্নুনতে পেয়েছি, আরাকান-রাজ আর আমাদের সংখ্যে যদ্ধে করবেন না বলে সংবাদ পাঠিয়েছেন।

যুবরাজ। স্বসংবাদ। আমার কেবল মনে একটি বেদনা বাজছে।

रेन्त्रक्रात। किरमत विमना, मामा?

যুবরাজ। রাজধর কেন সৈন্য নিয়ে চলে গেল। সে যদি থাকত তা হলে কী আনন্দের সংগ্র আমরা তিন ভাই জয়োৎসব করতে পারতুম। আজকের আমাদের জয়গোরবের মধ্যে এই একটি মস্ত অভাব রয়ে গেল—রাজধর যুদ্ধে যোগ না দিয়ে আমাকে বড়ো দুঃখ দিয়েছে।

ইন্দ্রকুমার। জয়ের ভাগ না নিয়েই সে যদি পালিয়ে থাকে তাতে এমনি কী ক্ষতি হয়েছে দাদা! যুবরাজ। না ভাই, আমরা তিন ভাই একরে বেরিয়েছি, বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ আমরা ভাগ করে ভোগ না করতে পারলে আমার তো মনে দৃঃখ থেকে যাবে। রাজধর যদি মাথা হে ট করে বাড়িফেরে, আমাদের সৌভাগ্যে যদি তার মুখ বিমর্ষ হয়, তা হলে এই কীর্তি আমাকে কিছুমান্র সুখ দেবে না।—এ-ঐ-যে ঘোড়া ছুটিয়ে সেনাপতি-সাহেব আসছেন।

#### ইশা খাঁর প্রবেশ

ইন্দুকুমার। খাঁ সাহেব, শুরুকৈন্য হঠাৎ যুন্ধ থামিয়ে দিলে কেন তার কোনো খবর পেয়েছ?

ইশা খাঁ। পেয়েছি বৈকি। রাজধর আরাকান-রাজকে বন্দী করেছে।

ইন্দুকুমার। রাজধর! মিথ্যা কথা!

ইশা খাঁ। যা মিথ্যা হওয়া উচিত ছিল এক-এক সময় তাও সত্য হয়ে ওঠে। আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লার দ্তেরা এক-এক সময় ঘ্নিয়ের পড়ে. শয়তান তখন সমস্ত হিসাব উল্টো করে দিয়ে যায়।

ইন্দ্রকুমার। শয়তানও কি রাজধরকে জিতিয়ে দিতে পারে!

ইশা খাঁ। একবার তো জিতিয়েছিল সেই অস্ত্রপরীক্ষার সময়— এবারও সেই শয়তান জিতিয়েছে।

য্বরাজ। সেনাপতি-সাহেব, তুমি রাজধরের উপর রাগ কোরো না! সে যদি জিতে থাকে তাতে তো আমাদেরই জিত। কখন সে যুদ্ধ করলে, কখন বা বন্দী করলে, আমরা তো জানতে পারি নি।

ইশা খাঁ। কাল সন্ধারে পরে আমরা যখন যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে শিবিরে ফিরে এলেম তখন সে অন্ধকারে গোপনে নদী পার হয়ে হঠাং আরাকান-রাজের শিবির আক্রমণ করে তাঁকে বন্দী করেছে। আমাদের সাহাষ্য করবার জন্যে আমি তাকে যেখানে প্রস্তৃত থাকতে বলেছিল্ম সেখানে সে ছিলই না। আমি সেনাপতি, আমার আদেশ সে মান্যই করে নি।

ইন্দুকুমার। অসহা! এজন্যে তার শাস্তি পাওয়া উচিত।

ইশা খাঁ। শ্ব্ধ্ তাই! য্বরাজ উপস্থিত থাকতে সে কিনা নিজের ইচ্ছামত সন্ধিপত্র রচনা ক্রেছে!

ইন্দুকুমার। এর শাস্তি না দিলে অন্যায় হবে।

ইশা খাঁ। তোমার দাদাকে এই সহজ কথাটি বুঝিয়ে দাও দেখি।

#### রাজধরের প্রবেশ

ইন্দ্রকুমার। রাজধর! তুমি কাপ্রবৃষতা প্রকাশ করেছ।

রাজধর। তোমার মতো যুদেধ ভংগ দিয়ে পুরুষকার প্রকাশ করতে আমি এত দ্রে আসি নি— আমি যুদ্ধ জয় করতে এসেছিলুম।

ইন্দুকুমার। তুমি য্"ধ করেছে! এবং জয় করেছে! জয়লক্ষ্মীর মুখ যে লাজায় লাল করে তুলেছে! রাজধর। তা হতে পারে, সেটা প্রণয়ের লাজা। কিন্তু তিনি যে আমাকে বরণ করেছেন তার সাক্ষী এই।

रेन्प्रक्रात। এ भन्कृषे कात?

রাজধর। এ মুকুট আমার। এ আমার জয়ের পুরুষ্কার।

ইন্দুকুমার। যুন্ধ থেকে পালিয়েছ তুমি—তুমি প্রুক্তার পাবে কিসের! এ ম্রুকুট যুবরাজ পরবেন।

রাজধর। আমি জিতে এনেছি, আমিই পরব।

যুবরাজ। রাজধর ঠিক কথাই বলছেন। ওঁর জয়ের ধন তো উনিই পরবেন।

ইশা খাঁ। সেনাপতির আদেশ লখ্যন করে উনি অন্ধকারে শ্গালব্তি অবলম্বন করলেন—
আর উনি পরবেন মুকুট! ভাঙা হাঁড়ির কানা পরে যদি দেশে যান তবেই ওঁকে সাজবে।

রাজধর। আমি যদি না থাকতুম ভাঙা হাঁড়ির কানা তোমাদের পরতে হত। এতক্ষণ থাকতে কোথায়!

ইন্দ্রকুমার। যেখানেই থাকি তোমার মতো পালিয়ে থাকতুম না।

যুবরাজ। ইন্দুকুমার, তুমি অন্যায় বলছ ভাই। সত্য বলতে কি. রাজধর না থাকলে আজ আমাদের বিপদ হত।

ইন্দ্রকুমার। কিচ্ছ, বিপদ হত না। রাজধর সৈন্য ল,্কিয়ে রেখেই আমাদের বিপদে ফেলবার

চেন্টা করেছিল। রাজধর না থাকলে এ মুকুট আমি যুল্ধ করে আনতুম। রাজধর চুরি করে এনেছে। দাদা, এ মুকুট এনে আমি তোমাকেই পরাতুম, নিজে পরতুম না।

য্বরাজ। (রাজধরের প্রতি) ভাই, তুমিই আজ জিতেছ। তুমি না থাকলে অল্প সৈন্য নিয়ে আমাদের কী বিপদ হত বলা যায় না। এ মুকুট আমি তোমাকেই পরিয়ে দিচ্ছি।

ইন্দুকুমার। (র্ল্ধকণ্ঠে) রাজধর ক্ষাত্রধর্ম লঙ্ঘন করেছে বলে তোমার কাছ থেকে আজ পর্রস্কার পেলে— আর আমি যে প্রাণকে তুচ্ছ করে বিপদের মূখে দাঁড়িয়ে যুল্ধ করলন্ম, তোমার মুখ থেকে একটা প্রশংসার কথাও শ্নতে পেলন্ম না! এমন কথা তোমার মুখ থেকে আজ শ্নতে হল যে, রাজধর না থাকলে কেউ তোমাকে বিপদ হতে উন্ধার করতে পারত না! কেন দাদা, আমি কি প্রতান্ত্র থেকে আর সন্ধ্যা পর্যণত তোমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করি নি! আমি কি রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছিলনুম! আমি কি শত্রন্সেন্যের বেল্টন ছিল্ল করে তোমার সাহায্যের জন্যে আসি নি! কী দেখে তুমি বললে তোমার স্নেহের রাজধর ছাড়া কেউ তোমাকে বিপদ থেকে উন্ধার করতে পারত না!

যুবরাজ। ভাই, আমি নিজের বিপদের কথা বলছি নে।

ইণ্দ্রকুমার। থাক্ দাদা, থাক্। আর কিছুই বলতে হবে না। রাজধরের মতো এমন অসাধারণ বীরকে যখন তুমি সহায় পেয়েছ তখন আমার আর প্রয়োজন নেই— আমি চললেম।

যুবরাজ। ভাই, আবার! আবার তুমি আত্মবিস্মৃত হচ্ছ!

ইন্দ্রকুমার। যেখানে আমার প্রয়োজন নেই সেখানে আমার পক্ষে থাকাই অপমান।

া প্রহয়ান

ইশা খাঁ। যুবরাজ, এ মুকুট তোমার কাউকে দেবার অধিকার নেই। আমি সেনাপতি, আমি যাকে দেব এ তারই হবে।

ারাজধারের মাথা হউতে মাকুট লইয়া যাব্ধরাজকে পরাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন

য্বরাজ। (সরিয়া গিয়া) না, এ ম্কুট আমি নিতে পারি নে।

ইশা খাঁ। তবে থাক্। এ মুকুট কেউ পাবে না। এ কর্ণফ্লির জলে যাক। (ম্কুট নিক্ষেপ) রাজধর মুন্ধের নিয়ম লখ্যন করেছেন, উনি শাস্তির যোগ্য।

রাজধর। দাদা, তুমি সাক্ষী রইলে। এ আমি ভুলব না।

যুবরাজ। এইটেই কি সকলের চেয়ে মনে রাখবার কথা! মুকুটটাও যদি জলে গিয়ে থাকে তবে ওর সমস্ত লাঞ্চনাও যাক। তোমারও যা ভোলবার ভোলো, আমাদেরও যা ভোলবার ভুলে যাই। দেখি, ইন্দ্রকুমার সতাই রাগ করে আমাদের ছেড়ে চলে গেল কি না।

## পণ্ডম দ্শ্য

### শিবির

### রাজধর ও ধ্রন্ধর

রাজধর। ধ্র•ধর, আমার ম্কুট যেখানে গিয়েছে আমাদের য্দধজয়কেও সেই কর্ণফর্লির জলে জলাঞ্জলি দেব।

ধ্রন্ধর। আবার হারবে নাকি?

রাজধর। হাঁ, এবার হেরে জিতব। ইন্দুকুমারের অহংকারকে ধ্রুলোয় না লুটিয়ে দিয়ে আমি ফিরব না। আমার হাতের জিতকে তিনি গ্রহণ করবেন না! দেখি, এবার নিজে তিনি কেমন জিততে পারেন।

ধ্রন্ধর। অত বেশি নিশ্চিন্ত হোয়ো না— দৈবাং জিতে যেতেও পারে। সত্যি কথার রাগ করলে চলবে না, যুদ্ধবিদ্যাটা ইন্দ্রকুমার একটা শিখেছে।

রাজধর। আচ্ছা, সে-সব তর্ক পরে হবে। এখন তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। আরাকান-রাজ সৈন্য নিয়ে কাল প্রাতেই যাত্রা করবেন। কথা আছে যতিদন না তিনি চট্টগ্রামের সীমানা পেরিয়ে যাবেন ততিদন তাঁর সেনাপতিরা আমার শিবিরে বন্দী থাকবেন। তিনি শিবির তোলবার প্রেই আজ রাত্রে গোপনে তাঁর কাছে তুমি আমার এই চিঠিখানি নিয়ে যাবে।

ধ্রন্ধর। চিঠিতে কী আছে সেটা তো আমার জানা ভালো। কেননা, যদি দ্বটো-একটা কথা বলবার দরকার হয় তা হলে ব'লে কাজটা চুকিয়ে আসতে পারব।

্রাজধর। আমি লিখেছি আমি অপমানিত হয়েছি, এইজন্য আমার ভাইদের কাছ থেকে আমি অবসর নিল্ম। আমার পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে আমি গৃহে ফেরবার ছলে দ্রে চলে যাব। ইন্দ্র-কুমারও দাদার উপর অভিমান করে চলে গেছে। সৈন্যেরাও যুন্ধ শেষ হয়ে গেছে জেনে ফেরবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে—এই অবকাশে যদি আরাকান-রাজ সহসা আক্রমণ করেন তা হলে বিপ্রার সৈন্যদের নিশ্চয় হার হবে।

ধ্রন্থর। হার তো হবে। তার পরে? তুমি-স্কু শেষে হায় হায় ক'রে মরবে না তো! আগ্রন যদি লাগাতে হয় তো নিজের ঘরের চালটা সামলে লাগাতে হবে।

রাজধর। আমাকে সাবধান করে দেবার জন্যে আর-কারো ব্রন্ধির প্রয়োজন হবে না। তুমি প্রস্তৃত হও গে—দেখো, কেউ যেন জানতে না পারে। আমার সৈন্যেরা যদি কোনোমতে সন্দেহ করে তা হলে সমস্তই পণ্ড হবে।

ধ্রন্ধর। দেখো রাজধর, আমাকে সাবান ক'রে দেবার জন্যেও আর-কারো ব্লিধর প্রয়োজন হবে না— তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

## यष्ठे म्भा

#### রণক্ষেত্র

## ইশা খাঁ ও যুবরাজ

ইশা খাঁ। যুবরাজ, আল্লাকে স্মরণ করো। আজ বড়ো শক্ত সময় এসেছে।

যুবরাজ। শক্তটা কিসের, খাঁ সাহেব! ভগবানের যখন ইচ্ছা হয় তখন মরাও শক্ত নয়, বাঁচাও শক্ত নয়-– সবই সহজ।

ইশা খাঁ। মহারাজ আমার হাতে তোমাদের দিয়ে নিশিচনত ছিলেন, সেইজন্যেই মনে আক্ষেপ হচ্ছে: নইলে যুন্ধক্ষেত্রে মৃত্যু তো বিবাহশয্যায় নিদ্রা। যুবরাজ, তুমি পালাবার চেষ্টা করো— যুন্ধের ভার আমার উপর রইল।

যুবরাজ। তুমি আমাদের অস্ত্রগুরু, তোমার মুখে এ উপদেশ সাজে না। তা ছাড়া পথই বা কোথায়? আজ মরবার যেমন চমংকার সুযোগ হয়েছে পালাবার তেমন নয়।

ইশা খাঁ। কিন্তু বাবা, মনের মধ্যে একটা আগ্নুন জ্বলছে। ইন্দুকুমার যে অভিমান করে দ্রের চলে গেল, তার এই অপরাধের শাস্তি দেবার জন্যে আমি হয়তো বে'চে থাকব না।

য<sub>ু</sub>বরাজ। <mark>যদি বে°চে না থাক সেনা</mark>পতি, তা হলে তার শাস্তি আরো ঢের বেশি হবে। সে যে তোমাকে পিতার মতো জানে।

ইশা খাঁ। আল্লা! সে কথা সত্য। বাবা, আজ ব্রুঝছি আমার সময় হবে না। কিল্তু যদি তোমার স্বুযোগ হয় তবে তাকে বোলো, যদি ইশা খাঁ বেচে থাকত তবে তাকে শাস্তি দিত, কিল্তু, মরবার

আগে তাকে ক্ষমা করে মরেছে। বাস্, আর সময় নেই—চলল্ম বাবা। এসো, একবার আলিপান করে যাই। আল্লার হাতে দিয়ে গেল্ম, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন।

য,বরাজ। খাঁ সাহেব, কতদিন কত অপরাধ করেছি, আজ সমস্ত মার্জনা করে যাও।

ইশা খাঁ। বাবা, জন্মকাল থেকে তোমাকে দেখছি, কোনো দিন কোনো অপরাধ তুমি জমতে দাও নি, হাতে হাতে সমস্তই নিকাশ করে দিয়েছ— আজ মার্জনা করব এমন তো কিছুই রাখ নি। তোমার নির্মাল প্রাণ আজ আল্লা যদি নেন তবে তাঁর স্বর্গোদ্যানের কোনো ফ্ললের কাছেই সে স্লান হবে না।

## তৃতীয় অঙক

### প্রথম দৃশ্য

রণক্ষেত্র

সৈন্যদল

প্রথম সৈনিক। এ কি সত্যি? দ্বিতীয় সৈনিক। কী জানি ভাই, শ্নছি তো। প্রথম। তবে তো সর্বনাশ হবে।

দুতে প্রম্থান

#### দ্বিতীয় দলের প্রবেশ

প্রথম। কে বললে রে, কে বললে?

দ্বিতীয়। আমাদের উমেশ বললে।

প্রথম। কী জানি ভাই, শ্বনে যেন মথোয় বজ্রাঘাত হল, ভালো করে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না।

দ্বিতীয়। চল্, ভালো করে খোঁজ করে আসি গে।

[ প্রস্থান

## তৃতীয় দলের প্রবেশ

প্রথম। আমরা তাঁর হাতিকে দেখেছি। হাওদা খালি, মাহ্বত নেই। প্রভুকে হারিয়ে সে ঘ্রের ঘ্রে বেড়াচ্ছে।

ন্বিতীয়। আমাদেরও যে সেই দশা হয়েছে।

তৃতীয়। কোন্ দিকে পড়েছেন কেউ দেখে নি?

প্রথম। তা তো কেউ বলতে পারে না।

শ্বিতীয়। আমাদের শিব্ধ বলছিল, য্বরাজকে যখন বাণ এসে লাগল তখন মাহ্বত তাঁর হাতি নিয়ে য্শুক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছিল, পালাবার সময় মাহ্বত মারা যায়— তার পরে য্বরাজ যে সেই হাতির উপর থেকে কোন্খানে পড়ে গিয়েছেন তা তো কেউ বলতে পারে না।

#### আর-এক দলের প্রবেশ

চতুর্থ। ওরে, সর্বনাশ হয়ে গেল যে রে! কুমার ইন্দ্রকুমারকে কি কেউ খবর দিতে ছোটে নি?

তৃতীয়। অনেকক্ষণ গিয়েছে— আরাকানের ফোজ আমাদের ফাঁকি দিয়ে আক্রমণ করতেই তথনই লোক গেছে— তাঁকে খুজে পেলে তো হয়।

দ্বিতীয়। কুমার রাজধর কি এখনো খবর পান নি?

চতুর্থ। তিনি কোথায় আছেন খবরই পাওয়া গেল না—বোধ করি চিপ্রেরার দিকে চলে গৈছেন। যুবরাজের সংবাদ জানতে পেলে এতক্ষণে তিনিও দৌড়ে ছুটে আসতেন।

প্রথম। আমরা কোন্ মুখে দেশে ফিরব!

তৃতীয়। ফিরব কেন, মরা যাক।

চতুর্থ। যুদ্ধই ফ্রারিয়ে গেল তো মরব কী করে!

### অপর ব্যক্তির প্রবেশ

অপর। ওরে, করছিস কী! সর্বনাশ হল যে—একবার খোঁজ করবি চল্।

চতুর্থ। হাঁরে, চল্— আমরা ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাই।

তৃতীয়। আমাদের ভাগ্যে তিনি কি বেণ্চে আছেন?

দ্বিতীয়। আমি ভাবছি, ইন্দ্রকুমার যখন এ খবর শ্বনবেন তখন তিনি কি প্রাণ রাখতে পারবেন!

## দ্বিতীয় দৃশ্য

#### রণক্ষেত

## ইন্দ্রকুমার ও সৈনিক

ইন্দ্রকুমার। কোথায়— কোথায়— কোথায়? ওরে, দাদা কোথায়?

সৈনিক। তাঁকেই তো খ্ৰ্জছি, প্ৰভূ।

ইন্দ্রকুমার। আর, ইশা খাঁ?

সৈনিক। আজ বেলা চার প্রহরের সময় য্বরাজ স্বহঙ্গেত ইশা খাঁর কবরে মাটি দিয়েছেন— সেই মাটিতে তাঁর নিজেরও রক্ত তখন মিশছিল।

ইন্দ্রকুমার। ধিক্ ধিক্ ধিক্, ইন্দ্রকুমার! ধিক্ তোকে! ধিক্ তোর চণ্ডাল রাগকে! দাদা! দাদা! এই নরাধমকে একবার মাপ চাইতেও সময় দেবে না? (উচ্চৈঃস্বরে) দাদা! সাড়া দাও! কেবল এক ম্হ্তের জন্যেও সাড়া দাও। ওরে, আর কেউ নেই নাকি? যে যেখানে আছিস সকলে মিলে তাঁকে খোঁজ্— আজ আমার দাদাকে চাইই যে।

#### ন্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ

দ্বিতীয়। এই দিকে চল্বন কুমার। তাঁর দেখা পেয়েছি।

ইন্দুকুমার। কোথায়? কোথায়?

শ্বিতীয়। কর্ণফালির তীরে সেই অর্জান গাছের তলায়।

ইন্দুকুমার। সত্য করে বল্, তিনি কি—

শ্বিতীয়। তিনি বে<sup>4</sup>চে আছেন—তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে রয়েছেন।

## তৃতীয় দৃশ্য

## কর্ণফর্লির তীর। তর্তলে জ্যোৎস্নার ক্ষীণালোকে

য্বরাজ। ওরে, সরিয়ে দে রে, একট্ব সরিয়ে দে! গাছের ডালগবলো একট্ব সরিয়ে দে, আজ আকাশের চাঁদকে একট্ব দেখে নিই। কেউ নেই! এ কি গাছেরই ছায়া, না আমার চোথের উপরে ছায়া পড়ে আসছে! এখনো কর্ণফর্বলর স্লোতের শব্দ তো শ্বনতে পাচ্ছি! এই শব্দটিতেই কি প্থিবীর শেষ বিদায়সম্ভাষণ শ্বনব! ইন্দুকুমার! ভাই ইন্দুকুমার! এখনো তোমার রাগ গেল না!

### ইন্দ্রকুমারের প্রবেশ

ইন্দ্রকুমার। দাদা! দাদা!

য্বরাজ। আঃ, বাঁচল্ম ভাই! তুমি আসবে জেনেই এত দেরি করেই বে'চেছিল্ম। তুমি তাভিমান করে গিয়েছিলে বলেই আমি যেতে পাচ্ছিল্ম না। কিন্তু, অনেক রাত হয়ে গেছে ভাই, এবার তবে ঘ্যোই—মা কোল পেতেছেন।

ইন্দ্রকুমার। দাদা! মার্জনা করলে কি!

য্বরাজ। সমস্তই, সমস্তই! এখানকার যা-কিছ্ ছিল এই রক্ত দিয়ে মার্জনা করে গেলম্ম। কিছ্মই বাকি রাখি নি। কেবল একটি দ্বঃখ রইল, মহারাজের কাছে খবর পাঠাতে হবে আমার পরাজয় হয়েছে।

ইন্দ্রকুমার। পরাজয় তোমার হয় নি দাদা— আমারই পরাজয় হয়েছে।

### সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। কুমার রাজধর যুবরাজের পদধ্লি নেবার জন্যে প্রার্থনা জানিয়ে পাঠিয়েছেন।

ইন্দ্রকুমার। কখনো না! কিছ্বতেই না!

যুবরাজ। ডাকো, ডাকো, তাকে ডাকো!

ইন্দুকুমার। (রাগিয়া) দাদা, রাজধরকে—

যুবরাজ। আবার ভাই! আবার!

ইন্দুকুমার। না, না, না, আর নয়। আমার আর রাগ নেই।

#### রাজধরের প্রবেশ ও প্রণাম

রাজধর। আমি নরাধম। এ মুকুট তোমার পায়ে রাখলাম। এ তোমারই।

যুবরাজ। আমার সময় নেই। ইন্দুকুমারকে দাও, ভাই।

রাজধর। দাদার আদেশ মাথায় করলেম। এ মুকুট তুমি নাও।

ইন্দ্রকুমার। আমি পরাজিত—এ মুকুট আমার নয়। এ আমি তোমাকেই পরিয়ে দিল্ম।— দাদা!

# প্রায়শ্চিত্ত

श्रकाम : ১৯०৯

বউ-ঠাকুরানীর হাট (১৮৮৩) উপন্যাসের নাট্যীকৃত রূপ প্রায়শ্চিত্ত ১৯০৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বউ-ঠাকুরানীর হাটে ব্যবহৃত ১০টি গানের মধ্যে ৪টি এবং অপর ১৯টি গান প্রায়শ্চিত্তের অন্তর্ভুক্ত। প্রায়শ্চিত্তের পরিবর্তিত রূপ 'পরিগ্রাণ' নাটক ১৯২৯ সালে প্রকাশিত।

## বিজ্ঞাপন

বউঠাকুরানীর হাট নামক উপন্যাস হইতে এই প্রায়শ্চিত্ত গ্রন্থখানি নাট্যীকৃত হইল। মূল উপন্যাসখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নৃতন গ্রন্থের মতোই হইয়াছে।

৩১ বৈশাখ সন ১৩১৬ সাল

গ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

### নাটকের পাত্রগণ

প্রতাপাদিত্য যশোহরের রাজা উদয়াদিত্য যশোহরের যুবরাজ প্রতাপাদিত্যের খ্র্ড়া, রায়গড়ের রাজা বস•ত রায় প্রতাপাদিত্যের জামাতা, চন্দ্রন্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায় রমাই রামচন্দ্রের ভাঁড় রামমোহন রামচন্দ্র রায়ের মল্ল ফর্নান্ডিজ রামচন্দ্র রায়ের পোর্ট্রগীজ সেনাপতি ধনঞ্জয় একজন বৈরাগী প্রতাপাদিত্যের গৃহরক্ষক সীতারাম পীতাম্বর প্রতাপাদিত্যের অন্কর প্রতাপাদিত্যের মন্ত্রী

প্রতাপাদিতোর মহিষী

সর্রমা
বিভা
প্রতাপাদিত্যের কন্যা, রামচন্দ্র রায়ের মহিষী
বামী
প্রতাপাদিত্যের মহিষীর পরিচারিকা

5

## উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষ

উদর্য়াদত্য ও স্বরমা

উদয়াদিত্য। যাক চুকল!

স্রমা। কী চুকল?

উদয়াদিত্য। আমার উপর মাধবপর্র পরগনা শাসনের ভার মহারাজ রেখেছিলেন। জান তো, দ্ব-বংসর থেকে সেখানে কিরকম অজন্মা হয়েছে— আমি তাই খাজনা আদায় বন্ধ করেছিল্ম। মহারাজ আমাকে বলেছিলেন, যেমন করে হোক টাকা চাই।

স্বুরমা। আমি তো তোমাকে আমার গহনাগ্বলো দিতে চেয়েছিল্বম।

উদয়াদিত্য। তোমার গহনা টাকা দিয়ে কেনে এত বড়ো ব্রকের পাটা এ রাজ্যে আছে কার? মহারাজার কানে গেলে কি রক্ষা আছে? আমি মহারাজকে বলল্ম, মাধবপর্র থেকে টাকা আমি কোনোমতেই আদায় করতে পারব না। শ্রনে তিনি মাধবপর্র আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। তিনি এখন সৈন্য বাড়াচ্ছেন, টাকা তাঁর চাই।

সুরমা। পরগনা তো কেড়ে নিলেন, কিন্তু তুমি চলে এলে প্রজারা যে মরবে।

উদয়াদিত্য। আমি ঠিক করেছি, যে করে হোক তাদের পেটের ভাতটা জোগাব। শ্বনতে পেলে মহারাজ খ্রাশ হবেন না— দয়া জিনিসটাকে তিনি মেয়েমান্বের লক্ষণ বলেই জানেন। কিন্তু তোমার ঘরে আজ এত ফ্বলের মালার ঘটা কেন?

স্বরমা। রাজপত্রকে রাজসভায় যখন চিনল না, তখন যে তাকে চিনেছে সে তাকে মালা দিয়ে বরণ করবে।

উদয়াদিত্য। সত্যি নাকি! তোমার ঘরে রাজপত্ত্ব আসা-যাওয়া করেন? তিনি কে শত্ত্নি । এ খবরটা তো জানতুম না।

স্বরমা। রামচন্দ্র যেমন ভুলেছিলেন তিনি অবতার, তোমারও সেই দশা হয়েছে। কিন্তু ভন্তকে ভোলাতে পারবে না।

উদয়াদিত্য। রাজপত্ত্ব! রাজার ঘরে কোনো জন্মে পত্ত্ত জন্মাবে না, বিধাতার এই অভিশাপ।

স্রমা। সে কী কথা?

উদয়াদিত্য। হাঁ, রাজার ঘরে উত্তরাধিকারীই জন্মায়, পত্ন জন্মায় না।

স্রমা। এ তুমি মনের ক্ষোভে বলছ।

উদয়াদিত্য। কথাটা কি আমার কাছে ন্তন যে ক্ষোভ হবে? যখন এতট্বকু ছিল্ম তখন থেকে মহারাজ এইটেই দেখছেন যে, আমি তাঁর রাজ্যভার বইবার যোগ্য কি না। কেবলই পরীক্ষা, দেনহ নেই।

স্ব্রমা। প্রিয়তম, দ্রকার কী স্নেহের! খ্ব কঠোর প্রশিক্ষাতেও তোমার জিত হবে। তোমার মতো রাজার ছেলে কোন্ রাজা পেয়েছে?

উদয়াদিত্য। বল কী? পরীক্ষক তোমার পরামর্শ নিয়ে বিচার করবেন না, সেটা বেশ ব্রুতি পারছি।

স্বরমা। কারো পরামর্শ নিয়ে বিচার করতে হবে না—আগ্রনের পরীক্ষাতেও সীতার চুল র ৫।২০

পোড়ে নি। তুমি রাজ্যভার বহনের উপয়্ত্ত নও, এ কথা কি বললেই হল? এতবড়ো অবিচার কি জগতে কখনো টিকতে পারে?

উদয়াদিতা। রাজ্যভারটা নাই বা ঘাড়ের উপর পড়ল, তাতেই বা দ্বঃখ কিসের?

স্বরমা। না না, ও কথা তোমার মুখে আমার সহ্য হয় না। ভগবান তোমাকে রাজার ছেলে করে পাঠিয়েছেন, সে কথা বৃঝি অমন করে উড়িয়ে দিতে আছে? নাহয় দ্বঃখই পেতে হবে— তা বলে—

উদয়াদিত্য। আমি দ্বঃখের পরোয়া রাখি নে। তুমি আমার ঘরে এসেছ, তোমাকে স্ব্থী করতে পারি নে, আমার পৌরুষে সেই ধিকার বাজে।

স্বরমা। যে স্বর্খ দিয়েছ তাই যেন জন্ম-জন্মান্তর পাই।

উদরাদিত্য। সূত্র্য যদি পেরে থাক তো সে নিজের গত্তা, আমার শক্তিতে নয়। এ ঘরে আমার আদর নেই বলে তোমারও যে অপমান ঘটে। এমন-কি, মাও যে তোমাকে অবজ্ঞা করেন!

স্ক্রমা। আমার সব সম্মান যে তোমার প্রেমে, সে তো কেউ কাড়তে পারে নি।

উদয়াদিত্য। তোমার পিতা শ্রীপর্বরাজ কিনা যশোরের অধীনতা স্বীকার করেন না, সেই হয়েছে তোমার অপরাধ— মহারাজ তোমার উপরে রাগ দেখিয়ে তার শোধ তুলতে চান।

নেপথ্যে। দাদা, দাদা!

উদয়াদিত্য। ও কে ও! বিভা বুঝি! (দ্বার খুলিয়া) কী বিভা! কী হয়েছে? এত রাত্রে কেন? বিভা। (চ্পিচ্পি কিছু বলিয়া সরোদনে) দাদা, কী হবে?

উদয়াদিতা। ভয় নেই, আমি যাচ্ছি।

বিভা। না না, তুমি যেয়ো না।

উদয়াদিতা। কেন বিভা?

বিভা। বাবা যদি জানতে পারেন?

উদয়াদিত্য। জানতে পারবেন না তো কী? তাই বলে বসে থাকব?

বিভা। যদি রাগ করেন?

স্বরমা। ছি বিভা, এখন সে কথা কি ভাববার সময়?

বিভা। (উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া) দাদা, তুমি যেয়ো না, তুমি লোক পাঠিয়ে দাও। আমার ভয় করছে।

উদয়াদিতা। ভয় করবার সময় নেই বিভা।

প্রস্থান

বিভা। কী হবে ভাই? বাবা জানতে পারলে জানি নে কী কাণ্ড করবেন। সূরমা। যাই কর্ন-না বিভা, নারায়ণ আছেন।

2

## মন্ত্রগ্হে প্রতাপাদিত্য ও মন্ত্রী

মন্ত্রী। মহারাজ, কাজটা কি ভালো হবে? প্রতাপাদিত্য। কোন্ কাজটা? মন্ত্রী। আজ্ঞে, কাল যেটা আদেশ করেছিলেন। প্রতাপাদিত্য। কাল কী আদেশ করেছিল্ম? মন্ত্রী। আপনার পিতৃব্য সম্বন্ধে কী? মন্ত্রী। মহারাজ আদেশ করেছিলেন, যখন রাজা বসনত রায় যশোরে আসবার পথে শিম্ল-তিলির চটিতে আশ্রয় নেবেন, তখন—

প্রতাপাদিত্য। তখন কী? কথাটা শেষ করেই ফেলো।

মন্ত্রী। তথন দুজন পাঠান গিয়ে—

প্রতাপাদিতা। হাঁ—

মন্ত্রী। তাঁকে নিহত করবে।

প্রতাপাদিত্য। নিহত করবে! অমরকোষ খংজে বর্ঝি আর কোনো কথা খংজে পেলে না? নিহত করবে! মেরে ফেলবে কথাটা মুখে আনতে বর্ঝি বাধছে?

মন্ত্রী। মহারাজ আমার ভাবটি ভালো বুঝতে পারেন নি।

প্রতাপাদিতা। বিলক্ষণ ব্রুঝতে পেরেছি।

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ, আমি—

প্রতাপাদিত্য। তুমি শিশ্ব! খুন করাকে তুমি জ্বজ্ব বলে জান। তোমার ব্রিড় দিদিমার কাছে শিখেছ খুন করাটা পাপ। খুন করাটা যেখানে ধর্ম সেখানে না করাটাই পাপ, এটা এখনো তোমার শিখতে বাকি আছে। যে ম্বসলমান আমাদের ধর্ম নন্ট করছে, তাদের যারা মিত্র তাদের বিনাশ না করাই অধর্ম। পিতৃব্য বসন্ত রায় নিজেকে শেলচ্ছের দাস বলে স্বীকার করেছেন। ক্ষত হলে নিজের বাহুকে কেটে ফেলা যায়, সে কথা মনে রেখো মন্ত্রী।

মন্ত্ৰী। যে আছে।

প্রতাপাদিত্য। অমন তাড়াতাড়ি 'যে আজে' বললে চলবে না। তুমি মনে করছ নিজের পিতৃব্যকে বধ করা সকল অবস্থাতেই পাপ। 'না' বোলো না, ঠিক এই কথাটাই তোমার মনে জাগছে। কিন্তু মনে কোরো না এর উত্তর নেই। পিতার অন্বরোধে ভূগ্ব তাঁর মাকে বধ করেছিলেন, আর ধর্মের অন্বরোধে আমি আমার পিতৃব্যকে কেন বধ করব না?

মন্ত্রী। কিন্তু দিল্লীশ্বর যদি শোনেন তবে—

প্রতাপাদিত্য। আর যাই কর, দিল্লীশ্বরের ভয় আমাকে দেখিয়ো না।

মন্ত্রী। প্রজারা জানতে পারলে কী বলবে?

প্রতাপাদিত্য। জানতে পারলে তো।

মন্ত্রী। এ কথা কখনোই চাপা থাকবে না।

প্রতাপাদিতা। দেখো মন্ত্রী, কেবল ভয় দেখিয়ে আমাকে দ্বর্বল করে তোলবার জন্যেই কি তোমাকে রেখেছি?

মন্ত্রী। মহারাজ, যুবরাজ উদয়াদিত্য—

প্রতাপাদিত্য। দিল্লীশ্বর গেল, প্রজারা গেল, শেষকালে উদয়াদিত্য! সেই স্ফ্রৈণ বালকটার কথা আমার কাছে তুলো না।

মন্ত্রী। তাঁর সম্বন্ধে একটি সংবাদ আছে। কাল তিনি রাত্রে ঘোড়ায় চড়ে একলা বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেন নি।

প্রতাপাদিত্য। কোন্ দিকে গেছে?

মন্ত্রী। প্রবের দিকে।

প্রতাপাদিত্য। কখন গেছে?

মন্ত্রী। তখন রাত দেড় প্রহর হবে।

প্রতাপাদিত্য। নাঃ, আর চলল না। ঈশ্বর কর্ন আমার কনিষ্ঠ প্রাট যেন উপযুক্ত হয়। এখনো ফেরে নি!

মন্ত্ৰী। আজ্ঞেনা।

প্রতাপাদিত্য। একজন প্রহরী তার সঙ্গে যায় নি কেন?

মন্ত্রী। যেতে চেয়েছিল, তিনি নিষেধ করেছিলেন।

প্রতাপাদিত্য। তাকে না জানিয়ে, তার পিছনে পিছনে যাওয়া উচিত ছিল। মন্দ্রী। তারা তো কোনো সন্দেহ করে নি।

প্রতাপাদিত্য। বড়ো ভালো কাজই করেছিল! মন্ত্রী, তুমি কি বোঝাতে চাও এজন্যে কেউ দায়ী নয়? তা হলে এ দায় তোমার।

O

### পথপান্বে' গাছতলায় বাংকহাঁন পালকিতে বস্তুত রায় আসীন পাশে একজন পাঠান দক্ষায়মান

পাঠান। নাঃ, এ বুড়োকে মারার চেয়ে বাঁচিয়ে রেখে লাভ আছে। মারলে যশোরের রাজা কেবল একবার বকশিশ দেবে, কিন্তু একে বাঁচিয়ে রাখলে এর কাছে অনেক বকশিশ পাব।

বসন্ত রায়। খাঁসাহেব, তুমিও যে ওদের সঙ্গে গেলে না?

পাঠান। হ্বজ্বর, যাই কী করে? আপনি তো ডাকাতদের হাত থেকে আমাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্যে আপনার সব লোকজনদেরই পাঠিয়ে দিলেন— আপনাকে মাঠের মধ্যে একলা ফেলে যাব এমন অকৃতজ্ঞ আমাকে ঠাওরাবেন না। দেখ্ন, আমাদের কবি বলেন, যে আমার অপকার করে সে আমার কাছে ঋণী, পরকালে সে ঋণ তাকে শোধ করতেই হবে; যে আমার উপকার করে আমি তার কাছে ঋণী, কোনো কালেই সে ঋণ শোধ করতে পারব না।

বসন্ত রায়। বা বা বা! লোকটা তো বেশ! খাঁসাহেব, তোমাকে বড়ো ঘরের লোক বলে মনে হচ্ছে।

পাঠান। (সেলাম করিয়া) ক্যা তাঙ্জব! মহারাজ ঠিক ঠাউরেছেন। বসন্ত রায়। এখন তোমার কী করা হয়?

পাঠান। (সনিশ্বাসে) হ্লুজ্বর, গরিব হয়ে পড়েছি, চাষবাস করেই দিন চলে। কবি বলেন, হে অদৃষ্ট, তৃণকে তৃণ করে গড়েছ সেজন্যে তোমাকে দোষ দিই নে। কিন্তু বটগাছকে বটগাছ করেও তাকে ঝড়ের ঘায়ে তৃণের সঙ্গে এক মাটিতে শোয়াও, এতেই ব্রেছি তোমার হুদয়টা পাষাণ!

বসন্ত রায়। বাহবা, বাহবা! কবি কী কথাই বলেছেন! সাহেব, যে দুটো বয়েত আজ বললে ও তো আমাকে লিখে দিতে হবে। আচ্ছা খাঁসাহেব, তোমার তো বেশ মজবুত শরীর, তুমি তো ফৌজের সিপাহি হতে পার।

পাঠান। হ্রজ্বরের মেহেরবানি হলেই পারি। আমার বাপ-পিতামহ সকলেই তলোয়ার হাতে মরেছেন। কবি বলেন—

বসন্ত রায়। (হাসিয়া) কবি যাই বল্ন, আমার কাজ যদি নাও তবে তলোয়ার হাতে নিয়ে মরার শর্ম মিটতে পারে, কিন্তু সে তলোয়ার খাপ থেকে খোলবার স্বযোগ হবে না। প্রজারা শান্তিতে আছে— ভগবান কর্ন আর লড়াইয়ের দরকার না হয়। ব্বড়ো হয়েছি, তলোয়ার ছেড়েছি, এখন তার বদলে আর-একজন আমার পাণিগ্রহণ করেছে। (সেতারে ঝংকার)

পাঠান। (ঘাড় নাড়িয়া) হায় হায়, এমন অস্ত্র কি আছে! একটি বয়েত আছে— তলোয়ারে শত্রকে জয় করা যায় কিল্তু সংগীতে শত্রকে মিত্র করা যায়।

বসনত রায়। (উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কী বললে, খাঁসাহেব! সংগীতে শানুকে মিত্র করা যায়! কী চমৎকার! তলোয়ার যে এমন ভয়ানক জিনিস, তাতেও শানুর শানুষ নাশ করা যায় না। কেমন করে বলব নাশ করা যায়? রোগীকে বধ ক'রে রোগ আরোগ্য করা সে কেমনতরো আরোগ্য? কিন্তু সংগীত যে এমন মৃদ্ধ জিনিস, তাতে শানু নাশ না করেও শানুষ নাশ করা যায়। এ কি সাধারণ কবিষের কথা! বাঃ, কী তারিফ! খাঁসাহেব, তোমাকে একবার রায়গড়ে যেতে হচ্ছে। আমি যশোর থেকে ফিরে গিয়েই আমার সাধামত তোমার কিছু—

প্রায়শ্চিত্ত ৬১৩

পাঠান। আপনার পক্ষে যা 'কিছ্বু' আমার পক্ষে তাই ঢের। হ্রজ্বর, আপনার সেতার বাজানো আসে?

বসন্ত রায়। বাজানো আসে কেমন করে বলি? তবে বাজাই বটে।

[ সেতার-বাদন

পাঠান। বাহবা! খাসি!

#### উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়াদিত্য। আঃ, বাঁচল্ম! দাদামশার, পথের ধারে এত রাত্রে কাকে বাজনা শোনাচ্ছ? বসন্ত রায়। খবর কী দাদা? সব ভালো তো? দিদি ভালো আছে? উদয়াদিত্য। সমস্তই মঙ্গল।

বসন্ত রায়।

সেতার লইয়া গান

ভূপালী। যৎ

বংধ্রা, অসময়ে কেন হে প্রকাশ?
সকলি যে স্বপন বলে হতেছে বিশ্বাস।
তুমি গগনেরই তারা
মত্যে এলে পথহারা,
এলে ভুলে অশ্রুজলে আনন্দেরই হাস।

উদয়াদিত্য। দাদামশায়, এ লোকটি কোথা থেকে জ্বটল?

বসন্ত রায়। খাঁসাহের বড়ো ভালো লোক। সমজদার ব্যক্তি। আজ রাত্রে এ°কে নিয়ে বড়ো আনন্দেই কাটানো গেছে।

উদয়াদিত্য। তোমার সংখ্যের লোকজন কোথায়? চটিতে না গিয়ে এই পথের ধারে রাত কাটাচ্ছ যে?

বসন্ত রায়। ভালো কথা মনে করিয়ে দিলে! খাঁসাহেব, তোমাদের জন্যে আমার ভাবনা হচ্ছে। এখনো তো কেউ ফিরল না। সেই ডাকাতের দল কি তবে—

পাঠান। হ্বজ্বর, অভয় দেন তো সত্য কথা বলি। আমরা রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রজা, য্বরাজ বাহাদ্বর আমাদের বেশ চেনেন। মহারাজ আমাকে আর আমার ভাই রহিমকে আদেশ করেন বে, আপনি বখন নিমন্ত্রণ রাখতে যশোরের দিকে আসবেন তখন পথে আপনাকে খ্বন করা হয়।

বসন্ত রায়। রাম, রাম!

উদয়াদিত্য। বলে যাও।

পাঠান। আমার ভাই গ্রামে ডাকাত পড়েছে বলে কে'দেকেটে আপনার অন্তচরদের নিয়ে গেলেন। আমার উপরেই এই কাজের ভার ছিল। কিন্তু মহারাজ, যদিও রাজার আদেশ, তব্ এমন কাজে আমার প্রবৃত্তি হল না। কারণ আমাদের কবি বলেন, রাজা তো পৃথিবীরই রাজা, তাঁর আদেশে পৃথিবী নণ্ট করতে পার, কিন্তু সাবধান, স্বর্গের এক কোণও নণ্ট কোরো না। গরিব এখন মহারাজের শরণাগত। দেশে ফিরে গেলে আমার সর্বনাশ হবে।

বসন্ত রায়। তোমাকে পত্র দিচ্ছি, তুমি এখান থেকে রারগড়ে চলে যাও। উদয়াদিত্য। দাদামশায়, তুমি এখান থেকে যশোরে যাবে নাকি? বসন্ত রায়। হাঁ ভাই।

উদয়াদিতা। সে কী কথা!

বসন্ত রায়। আমি তো ভাই ভবসম্দ্রের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি— একটা ঢেউ লাগলেই বাস্। আমার ভয় কাকে? কিন্তু আমি যদি না যাই তবে প্রতাপের সঙ্গে ইহজন্মে আমার আর দেখা হওয়া শক্ত হবে। এই যে ব্যাপারটা ঘটল এর সমস্ত কালি মুছে ফেলতে হবে যে— এইখেন থেকেই যদি রায়গড়ে ফিরে যাই তা হলে সমস্তই জমে থাকবে। চল্ দাদা চল্। রাত শেষ হয়ে এল।

8

### মন্ত্রসভায় প্রতাপাদিত্য ও মন্ত্রী

প্রতাপাদিত্য। দেখো দেখি মন্ত্রী, সে পাঠান দ্বটো এখনো এল না।

মন্ত্রী। সেটা তো আমার দোষ নয় মহারাজ!

প্রতাপাদিত্য। দোষের কথা হচ্ছে না। দেরি কেন হচ্ছে তুমি কী অন্মান কর তাই জিজ্ঞাসা করছি।

মন্ত্রী। শিম্বলতলি তো কাছে নয়। কাজ সেরে আসতে দেরি তো হবেই।

প্রতাপাদিত্য। উদয় কাল রাত্রেই বেরিয়ে গেছে?

মন্ত্রী। আজে হাঁ, সে তো পূর্বেই জানিয়েছি।

প্রতাপাদিতা। কী উপযুক্ত সময়েই জানিয়েছ। আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি মন্ত্রী, এ সমস্তই সে তার স্ত্রীর প্রাম্ম নিয়ে করেছে। কী বোধ হয় স

মন্ত্রী। কেমন করে বলব মহারাজ?

প্রতাপাদিতা। আমি কি তোমার কাছে বেদবাক্য শ্নেতে চাচ্ছি? তুমি কি আন্দাজ কর তাই জিজ্ঞাসা করছি।

#### একজন পাঠানের প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। কি হল?

পাঠান। মহারাজ, এতক্ষণে কাজ নিকেশ হয়ে গেছে।

প্রতাপাদিত্য। সে কী রকম কথা? তবে তুমি জান না?

পাঠান। জানি বৈকি। কাজ শেষ হয়ে গেছে ভুল নেই, তবে আমি সে সময়ে উপস্থিত ছিল্ম না। আমার ভাই হোসেন খাঁর উপর ভার আছে, সে খ্ব হুন্নিয়ার। মহারাজের প্রামশ্মিতে আমি খ্বারাজা-সাহেবের লোকজনদের তফাত করেই চলে আসছি।

প্রতাপাদিত্য। হোসেন যদি ফাঁকি দৃেয়?

পাঠান। তোবা! সে তেমন বেইমান নয়। মহারাজ, আমি আমার শির জামিন রাখলাম।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, এইখানে হাজির থাকো, তোমার ভাই ফিরে এলে বকশিশ মিলবে। (পাঠানের বাহিরে গমন) এটা যাতে প্রজারা টের না পায় সে চেণ্টা করতে হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কথা গোপন থাকবে না।

প্রতাপাদিতা। কিসে তুমি জানলে?

মন্ত্রী। আপনার পিতৃব্যের প্রতি বিশ্বেষ আপনি তো কোনোদিন লুকোতে পারেন নি। এমন-কি, আপনার কন্যার বিবাহেও আপনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন নি— তিনি বিনা নিমন্ত্রণেই এসেছিলেন। আর আজ আপনি অকারণে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন, আর প্রথে এই কাণ্ডিটি ঘটল, এমন অবস্থায় প্রজারা আপনাকেই এর মূল বলে জানবে।

প্রতাপাদিতা। তা হলেই তুমি খুব খুশি হও, না?

মন্দ্রী। মহারাজ, এমন কথা কেন বলছেন? আপনার ধর্ম-অধর্ম পাপপ্রণ্যের বিচার আমি করি নে, কিন্তু রাজ্যের ভালোমন্দর কথাও যদি আমাকে ভাবতে না দেবেন তবে আমি আছি কী করতে? কেবল প্রতিবাদ করে মহারাজের জেদ বাডিয়ে তোলবার জন্যে?

প্রতাপাদিতা। আচ্ছা, ভালোমন্দর কথাটা কী ঠাওরালে শ্রন।

মন্দ্রী। আমি এই কথা বলছি, পদে পদে প্রজাদের মনে অসন্তোষ বাড়িয়ে তুলবেন না। দেখন, মাধবপন্নের প্রজারা খ্ব প্রবল এবং আপনার বিশেষ বাধ্য নয়। তারা রাজ্যের সীমানার কাছে থাকে, পাছে আপনার প্রতিবেশী শগ্রন্থক্ষের সঙ্গে যোগ দেয় এই ভয়ে তাদের গায়ে হাত তোলা যায় না। সেইজন্য মাধবপন্ন-শাসনের ভার য্বরাজের উপর দেবার কথা আমিই মহারাজকে বলেছিলেম।

প্রায়শ্চিত্ত ৬১৫

প্রতাপাদিত্য। সে তো বলেছিলে। তার ফল কী হল দেখো-না। আজ দ্বংসরের খাজনা বাকি। সকল মহল থেকে টাকা এল, আর ওখান থেকে কী আদায় হল?

মন্ত্রী। আজে, আশীর্বাদ। তেমন সব বঙ্জাত প্রজাও যুবরাজের পায়ের গোলাম হয়ে গেছে। টাকার চেয়ে কি তার কম দাম? সেই যুবরাজের কাছ থেকে আপনি মাধবপুরের ভার কেড়ে নিলেন। সমস্তই উলটে গেল। এর চেয়ে তাঁকে না পাঠানোই ভালো ছিল। সেখানকার প্রজারা তো হন্যে কুকুরের মতো খেপে রয়েছে— তার পরে আবার যদি এই কথাটা প্রকাশ হয় তা হলে কী হয় বলা যায় না। রাজকার্যে ছোটোদেরও অবজ্ঞা করতে নেই মহারাজ! অসহ্য হলেই ছোটোরা জোট বাঁধে, জোট বাঁধলেই ছোটোরা বড়ো হয়ে ওঠে।

প্রতাপাদিত্য। সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী তো মাধবপ<sup>ন্</sup>রে থাকে? মন্ত্রী। আন্তের হাঁ।

প্রতাপাদিত্য। সেই বেটাই যত নন্টের গোড়া। ধর্মের ভেক ধরে সেই তো যত প্রজাকে নাচিয়ে তোলে। সেই তো প্রজাদের পরামর্শ দিয়ে খাজনা বন্ধ করিয়েছে। উদয়কে বলেছিল্ম যেমন করে হোক তাকে আছা করে শাসন করে দিতে। কিন্তু উদয়কে জান তো? এ দিকে তার না আছে তেজ, না আছে পৌর্ষ, কিন্তু একগ্রেমির অন্ত নেই। ধনঞ্জয়কে শাসন দ্রে থাক্, তাকে আম্পর্ধা দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছে। এবারে তার কণ্ঠীস্বাধ কণ্ঠ চেপে ধরতে হচ্ছে, তার পরে দেখা যাবে তোমার মাধবপ্রেরর প্রজাদের কতবড়ো ব্বেকর পাটা! আর দেখা, লোকজন আজই সব ঠিক করে রাখো— খবরটা পাবামাত্রই রায়গড়ে গিয়ে বসতে হবে। সেইখানেই প্রান্ধশান্তি করব— আমি ছাড়া উত্তরাধিকারী আর তো কাউকে দেখি নে।

বসন্ত রায়ের প্রবেশ। প্রতাপাদিতা চর্মাকয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান

বসন্ত রায়। আমাকে কিসের ভয় প্রতাপ ? আমি তোমার পিতৃবা, তাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, আমি বৃদ্ধ, তোমার কোনো অনিষ্ট করি এমন শক্তিই নেই। (প্রতাপ নীরব) প্রতাপ, একবার রায়গড়ে চলো—ছেলেবেলা কতদিন সেখানে কাটিয়েছ— তার পরে বহুকাল সেখানে যাও নি। প্রতাপাদিত্য। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া সগজনে) খবরদার ঐ পাঠানকৈ ছাডিস নে!

দ্ৰত প্ৰম্থান

বসনত রায়ের প্রস্থান। প্রতাপ ও মন্ট্রীর প্রনঃপ্রবেশ

প্রতাপাদিতা। দেখো মন্ত্রী, রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখা যাচ্ছে। মন্ত্রী। মহারাজ, এ বিষয়ে আমার কোনো অপরাধ নেই।

প্রতাপাদিত্য। এ বিষয়ের কথা তোমাকে কে বলছে? আমি বলছি রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখছি। সেদিন তোমাকে চিঠি রাখতে দিলেম, হারিয়ে ফেললে! আর একদিন মনে আছে উমেশ রায়ের কাছে তোমাকে যেতে বলেছিল্ম, তুমি লোক দিয়ে কাব্রু সেরেছিলে।

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ—

প্রতাপাদিত্য। চুপ করো। দোষ কাটাবার জন্যে মিথ্যে চেণ্টা কোরো না। যা হোক, তোমাকে জানিয়ে রাথছি, রাজকার্যে তুমি কিছন্নাত্র মনোযোগ দিচ্ছ না। যাও, কাল রাত্রে যারা পাহারায় ছিল তাদের কয়েদ করো গে।

. (6

### রাজান্তঃপ্রুর

### স্রমা ও বিভা

সরমা। (বিভার গলা ধরিয়া) তুই অমন চুপ করে থাকিস কেন ভাই? যা মনে আছে বলিস নে কেন?

বিভা। আমার আর কী বলবার আছে?

স্ব্রমা। অনেকদিন তাঁকে দেখিস নি। তা তুইই নাহয় তাঁকে একখানা চিঠি লেখ্-না। আমি তোর দাদাকে দিয়ে পাঠাবার স্ক্রবিধা করে দেব।

বিভা। যেখানে তাঁর আদর নেই সেখানে আসবার জন্যে আমি কেন তাঁকে লিখব? তিনি আমাদের চেয়ে কিসে ছোটো?

স্বেমা। আচ্ছা গো আচ্ছা, নাহয় তিনি খ্ব মানী, তাই বলে মানটাই কি সংসারে সকলের চেয়ে বড়ো হল? সেটা কি বিসর্জন করবার কোনো জায়গা নেই?

#### গান

ওর মানের এ বাঁধ ট্রটবে না কি ট্রটবে না?
ওর মনের বেদন থাকবে মনে
প্রাণের কথা ফ্রটবে না?
কঠিন পাষাণ ব্রকে লয়ে
নাই রহিল অটল হয়ে।
প্রেমেতে ওই পাথর ক্ষ'য়ে
চোথের জল কি ছ্রটবে না?

আচ্ছা বিভা, তুই যদি প্রব্য হতিস তো কী করতিস ? নিমন্ত্রণ-চিঠি না পেলে এক-পা নড়তিস নে নাকি ?

বিভা। আমার কথা ছেড়ে দাও—কিন্তু তাই বলে—

স্বমা। বিভা, শ্বনেছিস দাদামশায় এসে পেণচৈছেন।

বিভা। এখানে এলেন কেন ভাই? আবার তো কিছ্র বিপদ ঘটবে না?

সুরমা। বিপদের মুখের উপর তেড়ে এলে বিপদ ছুটে পালায়।

বিভা। না ভাই, আমার বুকের ভিতর এখনো কে'পে উঠছে। আমার এমন একটা ভয় ধরে গৈছে, কিছুতে ছাড়ছে না; আমার মনে হচ্ছে কী যেন একটা হবে। মনে হচ্ছে যেন কাকে সাবধান করে দেবার আছে। আমার কিছুই ভালো লাগছে না। আচ্ছা, তিনি আমাদের দেখতে এখনো এলেন না কেন?

বসন্ত রায়ের প্রবেশ ও গান

আজ তোমারে দেখতে এলেম

অনেক দিনের পরে।
ভয় কোরো না, স্থে থাকো,
বেশিক্ষণ থাকব নাকো,

এসেছি দণ্ড-দুরের তরে।

দেখব শৃধ্ মুখখানি, শোনাও যদি শৃন্ব বাণী, নাহয় যাব আড়াল থেকে হাসি দেখে দেশান্তরে।

স্বরমা। (বিভার চিব্রুক ধরিয়া) দাদামশায়, বিভার হাসি দেখবার জন্যে তো আড়ালে যেতে হল না। এবার তবে দেশান্তরের উদ্যোগ করো।

বসন্ত রায়। না না, অত সহজে না। অমনি যে ফাঁকি দিয়ে হেসে তাড়াবে আমি তেমন পাত্র না। কে'দে না তাড়ালে ব্রুড়ো বিদায় হবে না। গোটা পনেরো নতুন গান আর একমাথা প্রুরোনো পাকাচুল এনেছি, সমস্ত নিকেশ না করে নড়ছি নে।

বিভা। মিছে বড়াই কর কেন? আধমাথা বই চুলই নেই!

বসন্ত রায়। (মাথায় হাত ব্লাইয়া) ওরে, সে একদিন গেছে রে ভাই। বললে বিশ্বাস করবি নে, বসন্ত রায়েরও মাথায় একেবারে মাথাভরা চুল ছিল। সেদিন কি আর এত রাস্তা পেরিয়ে তোদের খোশামোদ করতে আসতুম। সেদিন একটা চুল পেকেছে কি, অমনি পাঁচটা র্পসী তোলবার জন্যে উমেদার হত। মনের আগ্রহে কাঁচাচুল স্কুষ্ধ উজাড় করে দেবার জো করত।

স্ব্রমা। দাদামশায়, টাকের আলোচনা পরে হবে, এখন বিভার একটা যা-হয় উপায় করে দাও। বসনত রায়। সেও কি আমাকে আবার বলতে হবে নাকি? এতক্ষণ কী করছিল্ম? এই যে ব্জোটা রয়েছে, এ কি কোনো কাজেই লাগে না মনে করছ?

গান

মলিন মুখে ফুটুক হাসি, জুড়াক দ্ব-নয়ন। মলিন বসন ছাড়ো সখী, পরো আভরণ। অশ্রুধোয়া কাজলরেখা আবার চোখে দিক-না দেখা, শিথিল বেণী তুলুক বে'ধে কুসুমবন্ধন।

বিভা। দাদামশায়, সত্যি তুমি বাবার কাছে কিছ্ব বলেছ? বসনত রায়। একটা কিছ্ব যে বলেছি তার সাক্ষী আমি থাকতে থাকতেই হাজির হবে। বিভা। কেন এমন কাজ করতে গেলে?

বসন্ত রায়। খাব করেছি, বেশ করেছি।

বিভা। না দাদামশায়, আমি ভারি রাগ করেছি।

বসন্ত রায়। এই বৃঝি বকশিশ! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!

বিভা। না, সত্যি বলছি, কেন তুমি বাবাকে অন্বরোধ করতে গেলে?

বসন্ত রায়। দিদি, রাজার ঘরে যখন জন্মেছিস তখন অভিমান করে ফল নেই—এরা সব পাথর।

বিভা। আমার নিজের জন্যে অভিমান করি ব্রিঝ! তিনি যে মানী, তাঁর অপমান কেন হবে? বসন্ত রায়। আছো বেশ, সে আমার সঙ্গে তার বোঝাপড়া হবে। ওরে, তুই এখন—

গান
পিল, বারোরা
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
এগিয়ে নিয়ে আয়—
তারে এগিয়ে নিয়ে আয়।
চোখের জলে মিশিয়ে হাসি

তেলে দে তার পায়—

থবে তেলে দে তার পায়।

আসছে পথে ছায়া পড়ে,

আকাশ এল আঁধার করে,

শ্ব্ৰু কুস্মুম পড়ছে ঝরে

সময় বহে যায়—

থবে সময় বহে যায়।

৬

### মাধবপ্ররের পথ

### ধনঞ্জয় ও প্রজাদল

ধনপ্রায়। একেবারে সব মুখ চুন করে আছিস কেন? মেরেছে বেশ করেছে। এতাদন আমার কাছে আছিস বেটারা, এখনো ভালো করে মার খেতে শিখলি নে? হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে নাকি রে?

১। রাজার কাছারিতে ধরে মারলে সে বড়ো অপমান!

ধনপ্তার। আমার চেলা হয়েও তোদের মানসম্ভ্রম আছে? এখনো সবাই তোদের গায়ে ধ্বলো দেয় না রে? তবে এখনো তোরা ধরা পড়িস নি? তবে এখনো আরো অনেক বাকি আছে!

২। বাকি আর রইল কী ঠাকুর! এ দিকে পেটের জন্মলায় মরছি, ও দিকে পিঠের জন্মলাও ধরিয়ে দিলে।

ধনজ্বয়। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে— একবার খুব করে নেচে নে!

গান

আরো আরো প্রভু, আরো আরো।
এমনি করে আমায় মারো।
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ধরা পড়ে গেছি আর কি এড়াই?
যা-কিছ্ম আছে সব কাড়ো কাড়ো।
এবার যা করবার তা সারো সারো।
আমি হারি কিংবা তুমিই হার'।
হাটে ঘাটে বাটে করি মেলা,
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা,
দেখি কেমনে কাঁদাতে পার!

- ২। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি কোথায় চলেছ বলো দেখি। ধনঞ্জয়। যশোর যাচিছ রে।
- ৩। কী সর্বনাশ! সেখানে কী করতে যাচছ?

ধনঞ্জয়। একবার রাজাকে দেখে আমি। চিরকাল কি তোদের সঙ্গেই কাটাব? এবার রাজ-দরবারে নাম রেখে আসব।

৪। তোমার উপরে রাজার যে ভারি রাগ! তার কাছে গেলে কি তোমার রক্ষা আছে?

ও। জান তো য্বরাজ তোমাকে শাসন করতে চায় নি বলে তাকে এখান থেকে সরিয়ে
নিয়ে গেল।

ধনঞ্জয়। তোরা যে মার সইতে পারিস নে। সেইজন্যে তোদের মারগ্রলো সব নিজের পিঠে নেবার জন্যে স্বয়ং রাজার কাছে চলেছি। পেয়াদা নয় রে, পেয়াদা নয়— যেখানে স্বয়ং মারের বাবা বসে আছে সেইখানে ছ্রটেছি।

১। না, না, সে হবে না ঠাকুর, সে হবে না।

ধনঞ্জয়। খুব হবে—পেট ভরে হবে, আনন্দে হবে। ১। তবে আমরাও তোমার সংগে যাব।

ধনঞ্জয়। পেয়াদার হাতে আশ মেটে নি বুঝি?

২। না ঠাকুর, সেখানে একলা যেতে পারছ না, আমরাও সঙ্গে যাব। ধনঞ্জয়। আচ্ছা, যেতে চাস তো চল্। একবার শহরটা দেখে আসবি।

৩। কিছু হাতিয়ার সঙ্গে নিতে হবে।

ধনঞ্জয়। কেন রে? হাতিয়ার নিয়ে কী কর্রাব?

৩। যদি তোমার গায়ে হাত দেয় তা হলে—

ধনঞ্জর। তা হলে তোরা দেখিয়ে দিবি হাত দিয়ে না মেরে কী করে হাতিয়ার দিয়ে মারতে হয়! কী আমার উপকারটা করতেই যাচছ! তোদের যদি এই রকম ব্বদিধ হয় তবে এইখানেই থাক্।

৪। না, না, তুমি যা বলবে তাই করব, কিন্তু আমরা তোমার সংখ্যে থাকব।

৩। আমরাও রাজার কাছে দরবার করব।

ধনঞ্জয়। কী চাইবি রে?

৩। আমরা যুবরাজকে চাইব।

ধনঞ্জয়। বেশ, বেশ, অধেকি রাজত্ব চাইবি নে?

৩। ঠাট্টা করছ ঠাকুর!

ধনপ্রায়। ঠাট্টা কেন করব? সব রাজত্বটাই কি রাজার? অর্ধেক রাজত্ব প্রজার নয় তো কী? চাইতে দোষ নেই রে। চেয়ে দেখিস।

৪। যখন তাড়া দেবে?

ধনপ্রায়। তখন আবার চাইব। তুই কি ভাবিস রাজা একলা শোনে? আরো একজন শোনবার লোক রাজদরবারে বসে থাকেন— শ্নতে শ্নতে তিনি একদিন মঞ্জার করেন, তখন রাজার তাড়াতে কিছাই ক্ষতি হয় না।

গান

আমরা বসব তোমার সনে।
তোমার শরিক হব রাজার রাজা,
তোমার আধেক সিংহাসনে।
তোমার শ্বারী মোদের করেছে শির নত,
তারা জানে না যে মোদের গরব কত,
তাই বাহির হতে তোমায় ডাকি,
তুমি ডেকে লও গো আপন জনে।

## দ্বিতীয় অঙক

2

চন্দ্রণবীপ। রাজা রামচন্দ্র রায়ের কক্ষ রামচন্দ্র, রমাই ভাঁড়, ফর্নান্ডিজ ও মন্ত্রী

রামচন্দ্র। (তামাকু টানিয়া) ওহে রমাই!

রমাই। আজ্ঞা মহারাজ!

রামচন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ।

মন্ত্রী। হোঃ হোঃ হোঃ।

ফর্নান্ডিজ। (হাততালি দিয়া) হিঃ হিঃ হিঃ- হিঃ হিঃ হিঃ।

রামচন্দ্র। খবর কী হে?

রমাই। পরম্পরায় শ্বনা গেল, সেনাপতি মশাইয়ের ঘরে চোর পড়েছিল।

রামচন্দ্র। (চোখ টিপিয়া) তার পরে?

রমাই। নিবেদন করি মহারাজ! (ফর্নান্ডিজ তাঁর কোর্তার বোতাম খ্রলছেন ও দিচ্ছেন) আজ দিন তিন-চার ধরে সেনাপতি মশাইয়ের ঘরে রাত্রে চোর আনাগোনা করছিল। সাহেবের রাহ্মণী জানতে পেরে কর্তাকে অনেক ঠেলাঠোল করেন, কিন্তু কোনোমতেই কর্তার ঘুম ভাঙাতে পারেন নি।

রামচন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

মন্ত্রী। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।

সেনাপতি। হিঃ হিঃ হিঃ।

রমাই। তার পর দিনের বেলা গৃহিণীর নিগ্রহ আর সইতে না পেরে জোড় হস্তে বললেন, 'দোহাই তোমার, আজ রাত্রে চোর ধরব।' রাত্রি দুই দণ্ডের সময় গিল্লি বললেন, 'ওগো চোর এসেছে।' কর্তা বললেন, 'ঐ যাঃ, ঘরে যে আলো জবলছে।' চোরকে ডেকে বললেন, 'আজ তুই বড়ো বে'চে গেলি। ঘরে আলো আছে, আজ নিরাপদে পালাতে পারবি, কাল আসিস দেখি—অন্ধকারে কেমন না ধরা পড়িস।'

রামচন্দ্র। হা হা হা হা। মন্দ্রী। হো হো হো হো হো। সেনাপতি। হি।

রামচন্দ্র। তার পরে?

রমাই। জানি না, কী কারণে চোরের যথেষ্ট ভয় হল না, তার পর-রাত্রেও ঘরে এল। গিলি বললেন, 'সর্বনাশ হল, ওঠো।' কর্তা বললেন, 'তুমি ওঠো-না।' গিলি বললেন, 'আমি উঠে কী করব?' কর্তা বললেন, 'কেন, ঘরে একটা আলো জন্মলাও-না, কিছু যে দেখতে পাচ্ছি না।' গিলি বিষম রুদ্ধ; কর্তা ততোধিক রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'দেখো দেখি। তোমার জন্যই তো যথা-সর্বস্ব গেল। আলোটা জন্মলাও। বন্দনুকটা আনো।' ইতিমধ্যে চোর কাজকর্ম সেরে বললে, 'মশাই, এক ছিলিম তামাক খাওয়াতে পারেন? বড়ো পরিশ্রম হয়েছে।' কর্তা বিষম ধমক দিয়ে বললেন, 'রোস্ বেটা! আমি তামাক সেজে দিচ্ছি। কিন্তু আমার কাছে আসবি তো এই বন্দনুকে তোর মাথা উড়িয়ে দেব।' তামাক খেয়ে চোর বললে, 'মশাই আলোটা যদি জনালেন তো বড়ো উপকার হয়। কিন্দকটিটা পড়ে গেছে, খুঁজে পাচ্ছি না।' সেনাপতি বললেন, 'বেটার ভয় হয়েছে। তফাতে থাক্, কাছে আসিস নে।' বলে তাড়াতাড়ি আলো জনালিয়ে দিলেন। ধীরে স্কুম্থে জিনিসপত্র বে'ধে চোর তো চলে গেল। কর্তা গিলিয়কে বললেন, 'বেটা বিষম ভয় পেয়েছে।'

রামচন্দ্র। রমাই, শ্বনেছ আমি শ্বশ্বালয়ে যাচ্ছ?

রমাই। (মুখর্ভাগ্গ করিয়া) অসারং খল্ব সংসারেং সারং শ্বশ্বর্মান্দরং (সকলের হাস্য) কথাটা মিথ্যা নয় মহারাজ! (দীর্ঘানিশ্বাস ফেলিয়া) শ্বশ্বর্মান্দরের সকলই সার— আহারটা, সমাদরটা— দ্বধের সর্রাট পাওয়া যায়, মাছের ম্বড়োটি পাওয়া যায়— সকলই সারপদার্থ! কেবল সর্বাপেক্ষা অসার ঐ বিনি—

রামচন্দ্র। (হাসিয়া) সে কী হে, তোমার অধাঙ্গ—

রমাই। (জোড়হন্তে ব্যাকুলভাবে) মহারাজ, তাকে অর্ধাণ্য বলবেন না। তিন জন্ম তপস্যা করলে আমি বরণ্ড একদিন তার অর্ধাণ্য হতে পারব এমন ভরসা আছে। আমার মতন পাঁচটা অর্ধাণ্য জন্তুলেও তার আয়তনে কুলোয় না।

[ যথাক্রমে সকলের হাস্য

রামচন্দ্র। আমি তো শ্বনেছি, তোমার ব্রাহ্মণী বড়োই শান্তস্বভাবা, ঘরকল্লায় বিশেষ পট্ব। রমাই। সে কথায় কাজ কী! ঘরে আর সকল রকমই জঞ্জাল আছে, কেবল আমি তিষ্ঠিতে পারি না। প্রত্যুবে গৃহিণী এর্মান ঝেণ্টিয়ে দেন যে একেবারে মহারাজের দ্ব্যারে এসে পড়ি!

[সকলের হাস্য

রামচন্দ্র। ওহে রমাই, তোমাকে এবার যে যেতে হবে, সেনাপতিকে সঙ্গে নেব। (সেনাপতিকে) যাত্রার জন্য সমস্ত উদ্যোগ করো। আমার চৌষট্টি দাঁড়ের নোকা যেন প্রস্তুত থাকে।

[মন্দ্রী ও সেনাপতির প্রস্থান

রামচন্দ্র। রমাই, তুমি তো সমস্তই শ্বনেছ। গতবারে শ্বশ্বরালয়ে আমাকে বড়োই মাটি করেছিল।

রমাই। আজ্ঞে হাঁ, মহারাজের লেজ বানিয়ে দিয়েছিল।

রামচন্দ্র। (কাষ্ঠ হাসিয়া তামকটে-সেবন)

রমাই। আপনার এক শ্যালক এসে আমাকে বললেন, 'বাসরঘরে তোমাদের রাজার লেজ প্রকাশ পেরেছে। তিনি রামচন্দ্র না রামদাস? এমন তো পূর্বে জানতাম না।' আমি তংক্ষণাং বলল্ম 'প্রে জানবেন কী করে? পূর্বে তো ছিল না। আপনাদের ঘরে বিবাহ করতে এসেছেন, তাই যিসমন্ দেশে যদাচার।'

রামচন্দ্র। রমাই, এবারে গিয়ে জিতে আসতে হবে। যদি জয় হয় তবে তোমাকে আমার আংটি উপহার দেব।

রমাই। মহারাজ, জয়ের ভাবনা কী? রমাইকে যদি অন্তঃপর্রে নিয়ে যেতে পারেন, তবে স্বয়ং শাশর্ভিঠাকর্নকে পর্যন্ত মনের সাধে ঘোল খাইয়ে আসতে পারি।

রামচন্দ্র। তার ভাবনা? তোমাকে আমি অন্তঃপর্রেই নিয়ে যাব। রমাই। আপনার অসাধ্য কী আছে?

₹

## পথপাশ্বে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও মাধবপর্রের একদল প্রজা

- ১। বাবাঠাকুর, রাজার কাছে যাচ্ছ, কিল্তু তিনি তোমাকে সহজে ছাড়বেন না। ধনঞ্জয়। ছাড়বেন কেন বাপসকল? আদর করে ধরে রাখবেন।
- ১। সে আদরের ধরা নয়।

ধনপ্রায়। ধরে রাখতে কণ্ট আছে বাপ—পাহারা দিতে হয়—যে-সে লোককে কি রাজা এত আদর করে? রাজবাড়িতে কত লোক যায়, দরজা থেকেই ফেরে— আমাকে ফেরাবে না।

গান

আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে!
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,
সে কি অমনি হবে।
আমাকে যে দৃঃখ দিয়ে আনবে আপন বশে,
সে কি অমনি হবে!
তার আগে তার পাষাণ হিয়া গলবে কর্ণ রসে,
সে কি অমনি হবে!
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন,
সে কি অমনি হবে!

২। বাবাঠাকুর, তোমার গায়ে যদি রাজা হাত দেন তা হলে কিন্তু আমরা সইতে পারব না।
ধনপ্তায়। আমার এই গা যাঁর তিনি যদি সইতে পারেন বাবা, তবে তোমাদেরও সইবে। যেদিন
থেকে জন্মেছি আমার এই গায়ে তিনি কত দ্বঃখই সইলেন— কত মার খেলেন, কত ধ্বলোই মাখলেন
—হায় হায়—

গান

কে বলেছে তোমায় ব'ধ্ব, এত দ্বঃখ সইতে?
আপনি কেন এলে ব'ধ্ব, আমার বোঝা বইতে?
প্রাণের বন্ধ্ব, ব্বকের বন্ধ্ব,
স্বথের বন্ধ্ব, দ্বখের বন্ধ্ব,
তোমায় দেব না দ্বখ পাব না দ্বখ,
হেরব তোমার প্রসন্ন ম্বখ,
আমি স্বথে দ্বঃখে পারব বন্ধ্ব চিরানন্দে রইতে—
তোমার সঙ্গে বিনা কথায় মনের কথা কইতে।

৩। বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কী বলব?

ধনঞ্জয়। বলব, আমরা খাজনা দেব না

৩। যদি শ্বধোয় কেন দিবি নে?

ধনঞ্জয়। বলব, ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই তা হলে আমাদের ঠাকুর কন্ট পাবে। যে অম্নে প্রাণ বাঁচে সেই অমে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যথন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই—কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।

৪। বাবা, এ কথা রাজা শ্নবে না।

ধনঞ্জয়। তব্ শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে বলেই কি সে এমন হতভাগা যে ভগবান তাকে সত্য কথা শ্বনতে দেবেন না? ওরে, জাের করে শ্বনিয়ে আসব।

৫। ও ঠাকুর, তাঁর জোর যে আমাদের চেয়ে বেশি— তাঁরই জিত হবে।

ধনঞ্জয়। দ্রে বাঁদর, এই বৃঝি তোদের বৃদ্ধি! যে হারে তার বৃঝি জোর নেই! তার জোর যে একেবারে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত পেণিছোয় তা জানিস?

৬। কিন্তু ঠাকুর, আমরা দ্রে ছিল্ম, ল্কিয়ে বাঁচতুম—একেবারে রাজার দরজায় গিয়ে পড়ব, শেষে দায়ে ঠেকলে আর পালাবার পথ থাকবে না।

ধনপ্রায়। দেখ্ পাঁচকড়ি, অমন চাপাচুপি দিয়ে রাখলে ভালো হয় না। যতদ্রে পর্যক্ত হবার তা হতে দে, নইলে কিছুই শেষ হতে চায় না। যখন চূড়াক্ত হয় তখনই শাক্তি হয়।

৭। তোরা অত ভয় কর্রাছস কেন? বাবা যখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন উনি আমাদের বাঁচিয়ে আনবেন।

ধনঞ্জয়। তোদের এই বাবা যার ভরসায় চলেছে তার নাম কর। বেটারা কেবল তোরা বাঁচতেই চাস— পণ করে বর্সোছস যে মর্রাব নে। কেন, মরতে দোষ কী হয়েছে? যিনি মারেন তাঁর গ্রণগান কর্মবি নে ব্রিঝ! ওরে, সেই গানটা ধর্।

গান

वला ভाই. थना हित। বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি। ধন্য হরি সূখের নাটে, ধন্য হরি রাজ্যপাটে। ধন্য হরি শ্মশান-ঘাটে— ধন্য হরি, ধন্য হরি। সুধা দিয়ে মাতান যখন ধনা হরি, ধনা হরি। ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন ধন্য হরি, ধন্য হরি। আত্মজনের কোলে বুকে ধন্য হার হাসিমুখে-ছাই দিয়ে সব ঘরের সূথে ধন্য হরি, ধন্য হরি। আপনি কাছে আসেন হেসে ধন্য হরি, ধন্য হরি।. খুঁজিয়ে বেড়ান দেশে দেশে ধন্য হরি, ধন্য হরি। ধন্য হরি স্থলে জলে. ধন্য হরি ফুলে ফলে, ধন্য হৃদয়পশ্মদলে চরণ-আলোয় ধন্য করি।

0

### বিভার কক্ষ

#### রামমোহনের প্রবেশ ও প্রণাম

বিভা। মোহন, তুই এতদিন আসিস নি কেন?
রামমোহন। তা মা, কুপ্র যদি-বা হয়, কুমাতা কখনো নয়, তুমি কোন্ আমাকে মনে করেছ?
সে কথা বলো। একবার ডাকলেই তো হত। অমনি লজ্জা হল। আর মুখে উত্তরটি নেই! না না
মা, অবসর পাই নে বলেই আসতে পারি নে— নইলে মনে মনে ঐ চরণপদ্ম দ্ব্খানি কখনো তো
ভুলি নে।

বিভা। মোহন, তুই বোস, তোদের দেশের গলপ আমায় বল্। রামমোহন। মা, তোমার জন্য চারগাছি শাঁখা এনেছি, তোমাকে ঐ হাতে পরতে হবে, আমি দেখব।

### মহিধীর প্রবেশ

বিভা। (স্বর্ণালংকার খ্রালিয়া, হাতে শাঁখা পরিয়া) এই দেখাে মা। মােহন তােমার চুড়ি খ্রলে আমায় চারগাছি শাঁখা পরিয়ে দিয়েছে।

মহিষী। (হাসিয়া) তা বেশ তো মানিয়েছে। মোহন, এইবারে তোর সেই আগমনী গানটি গা। তোর গান শ্নতে আমার বড়ো ভালো লাগে।

রামমোহন।

গান

সারা বরষ দেখি নে মা,
মা তুই আমার কেমন ধারা!
নয়নতারা হারিয়ে আমার
অন্ধ হল নয়নতারা।
এলি কি পাষাণী ওরে!
দেখব তোরে আঁখি ভরে,
কিছ্মতেই থামে না যে মা,
পোডা এ নয়নের ধারা।

মহিষী। মোহন চল্, তোকে খাইয়ে আনি গে।

[রামমোহন ও মহিষীর প্রস্থান

## স্বমা ও বসনত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত রায়। স্বরমা, ও স্বরমা, একবার দেখে যাও। তোমাদের বিভার ম্থখানি দেখো। বয়স বদি-না বেত তো আজ তোর ঐ ম্থ দেখে এইখানে মাথা ঘ্ররে পড়তুম আর মরতুম। হায় হায়— মরবার বয়স গেছে! যৌবনকালে ঘড়ি ঘড়ি মরতুম। ব্রুড়োবয়সে রোগ না হলে আর মরণ হয় না।

গান

হাসিরে কি লুকাবি লাজে,
চপলা সে বাঁধা পড়ে না যে।
রুধিয়া অধর-দ্বারে
্ঝাঁপিতে চাহিলি তারে,
অমনি সে ছুটে এল নয়নমাঝে।

8

প্রমোদসভা। নৃত্যগীত

রামচন্দ্র রায়
নটীর গান
পরজ বসন্ত। কাওয়ালি
না বলে যেয়ো না চলে মিনতি করি!
গোপনে জীবন মন লইয়া হরি'।
সারা নিশি জেগে থাকি,
ঘুমে ঢুলে পড়ে আঁখি,
ঘুমালে হারাই পাছে সে ভয়ে মরি।
চাকিতে চমকি ব'ধু, তোমারে খুজি—
থেকে থেকে মনে হয় স্বপন বৢঝি!
নিশিদিন চাহে হিয়া
পরান পসারি দিয়া
অধীর চরণ তব বাঁধিয়া ধরি।

রমচন্দ্র রায় মাঝে মাঝে বাহবা দিতেছেন, মাঝে মাঝে উৎকণিঠত হইয়া দ্বারের দিকে চাহিতেছেন]

রামচন্দ্র। (**শ্বারের কাছে উ**ঠিয়া আসিয়া অন্করের প্রতি) রমাইয়ের খবর কী?

অন্চর। কিছ্ব তো জানি নে।

রামচন্দ্র। এখনো ফিরল না কেন? ধরা পড়ে নি তো?

অন্চর। হ্রজ্ব বলতে তো পারি নে।

রামচন্দ্র। (ফিরিয়া আসিয়া আসনে বসিয়া) গাও, গাও, তোমরা গাও! কিন্তু ওটা নয়— একটা জলদ তাল লাগাও!

> নটীর গান ভৈরবী। কাওয়ালি

ও যে মানে না মানা।
আঁখি ফিরাইলে বলে, 'না, না, না।'
যত বলি 'নাই রাতি,
মলিন হয়েছে বাতি'
মুখপানে চেয়ে বলে, 'না, না, না।'
বিধার বিকল হয়ে খ্যাপা পবনে
ফাগন করিছে হাহা ফুলের বনে।
আমি যত বলি 'তবে
এবার যে যেতে হবে'
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে, 'না, না, না।'

রামচন্দ্র। এ কী রকম হল! গান শ্বনে যে কেবলই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে!

রামমোহনের প্রবেশ

রামমোহন। একবার উঠে আস্কুন। রামচন্দ্র। কেন, উঠব কেন? রামমোহন। শীঘ্র আস্বুন, আর দেরি করবেন না। রামচন্দ্র। চমৎকার গান জমেছে— এখন বিরক্ত করিস নে। রামমোহন। যুবরাজ ডেকে পাঠিয়েছেন— বিশেষ কথা আছে।

রামচন্দ্র। আচ্ছা, তোমরা গান করো, আমি আসছি। রমাইয়ের কী হল জান? এখনো সে এল না কেন?

ઉ

## প্রতাপাদিত্যের শয়নকক্ষ

## প্রতাপাদিত্য ও লছমন সদার

প্রতাপাদিত্য। দেখো লছমন, আজ রাত্রে আমি রামচন্দ্র রায়ের ছিল্ল মন্তু দেখতে চাই। লছমন। (সেলাম করিয়া) যো হ্নকুম মহারাজ!

## রাজশ্যালকের প্রবেশ

রাজশ্যালক। (পদতলে পড়িয়া) মহারাজ, মার্জনা কর্ন, বিভার কথা একবার মনে কর্ন। অমন কাজ করবেন না।

প্রতাপাদিত্য। কী মুশকিল! আজ রাত্রে এরা আমাকে ঘুমোতে দেবে না নাকি?

[পাশ ফিরিয়া শয়ন

রাজশ্যালক। মহারাজ, রাজজামাতা এখন অন্তঃপর্রে আছেন। তাঁকে মার্জনা কর্ন। লছমনকে সেখানে যেতে নিষেধ কর্ন। তাতে আপনার অন্তঃপর্রের অবমাননা হবে।

প্রতাপাদিত্য। এখন আমার ঘুমোবার সময়। কাল সকালে তোমাদের দরবার শোনা যাবে। তুমি বলছ রাজজামাতা এখন অন্তঃপুরে ? আচ্ছা, লছমন!

লছমন। মহারাজ!

প্রতাপাদিত্য। কাল সকালে রামচন্দ্র যখন শয়নঘর হতে বাহিরে আসবে তখন আমার আদেশ পালন করবে। এখন সব যাও— আমার ঘুমের ব্যাঘাত কোরো না।

[লছ্মন ও রাজশ্যালকের প্রস্থান

#### বসন্ত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত রায়। প্রতাপ! (প্রতাপাদিত্য নির্ত্তরে নিদ্রার ভান করিয়া রহিলেন) বাবা প্রতাপ! (প্রতাপাদিত্য নির্ত্তর) বাবা প্রতাপ, এও কি সম্ভব?

প্রতাপাদিত্য। (দ্রুত বিছানায় উঠিয়া বসিয়া) কেন সম্ভব নয়?

বসন্ত রায়। ছেলেমান্য, অপরিণামদশী, সে কি তোমার ক্লোধের যোগ্য পাত্র?

প্রতাপাদিত্য। ছেলেমান্ব! আগন্নে হাত দিলে হাত পন্ডে যায় এ বোঝবার বয়স তার হয় নি? ছেলেমান্ব! কোথাকার একটা লক্ষ্মীছাড়া মূর্খ ব্রাহ্মণ, নির্বোধদের কাছে দাঁত দেখিয়ে যে রোজকার করে খায়, তাকে স্ফালোক সাজিয়ে আমার মহিষীর সঙ্গে বিদ্রুপ করবার জন্যে এনেছে—এতটা বৃদ্ধি যার জোগাতে পারে, তার ফল কী হতে পারে সে বৃদ্ধিটা আর তার মাথায় জোগাল না! দৃঃখ এই, বৃদ্ধিটা যথন মাথায় জোগাবে তখন তার মাথাও শরীরে থাকবে না।

বসন্ত রায়। আহা, সে ছেলেমান্র। সে কিছ্ই বোঝে না।

প্রতাপাদিত্য। দেখো পিতৃব্যঠাকুর, যশোরের রায়বংশের কিসে মান-অপমান সে জ্ঞান যদি তোমার থাকবে তবে কি ঐ পাকা মাথার উপর মোগল-বাদশার শিরোপা জড়িয়ে বেড়াতে পার! তোমার ঐ মাথাটা ধ্লিতে ল্বটাবার সাধ ছিল, বিধাতার বিড়ম্বনায় তাতে বাধা পড়ল। এই তোমাকে স্পট্ট বলল্বম। খুড়ামহাশয়, এখন আমার নিদ্রার সময়।

্বসন্ত রায়ের দিকে পিছন করিয়া চোথ ব্রিক্সা শয়ন

বসন্ত রায়। প্রতাপ, আমি সব ব্রেছি। তুমি যখন একবার ছ্র্রি তোল তখন সে ছ্র্রি এক-জনের উপর পড়তেই চায়, আমি তার লক্ষ্য হতে সরে পড়ল্ম বলে আর-একজন তার লক্ষ্য হয়েছে। ভালো প্রতাপ, তোমার ক্ষ্মিখিত ক্রোধ একজনকে যদি গ্রাস করতেই চায় তবে আমাকেই কর্ক। প্রতাপ! (প্রতাপ নিদ্রার ভানে নির্ত্তর) প্রতাপ! (প্রতাপ নির্ত্তর) বাবা প্রতাপ, একবার বিভার কথা ভেবে দেখো। (প্রতাপ নির্ত্তর) কর্নাময় হরি!

[ বসন্ত রায়ের প্রস্থান

৬

## 

প্রথমা। কই, এখনো তো ফিরলেন না! দ্বিতীয়া। আর তো ভাই, পারি নে। ঘ্রম পেয়ে আসছে। তৃতীয়া। ফের কি সভা জমবে নাকি?

প্রথমা। কেউ যে জেগে আছে তা তো বোধ হচ্ছে না। এতবড়ো রাজবাড়ি সমস্ত যেন হাঁ হাঁ করছে।

শ্বিতীয়া। চাকররাও সব হঠাং কে কোথায় যেন চলে গেল! তৃতীয়া। বাতিগনলো সব নিবে আসছে, কেউ জনালিয়ে দেবে না?

প্রথমা। আমার কেমন ভয় করছে ভাই!

শ্বিতীয়া। (বাদকদিগকে দেখাইয়া দিয়া) ওরাও যে সব ঘ্নোতে লাগল— কী মুশকিলেই পড়া গেল। ওদের তুলে দে-না। কেমন গা ছম্ ছম্ করছে।

তৃতীয়া। মিছে না ভাই! একটা গান ধর্। ওগো, তোমরা ওঠো ওঠো। বাদকগণ। (ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া) আঁ আাঁ! এসেছেন নাকি?

প্রথমা। তোমরা একবার বেরিয়ে গিয়ে দেখো-না গো! কেউ কোত্থাও নেই। আমাদের আজকে বিদায় দেবে না— না কি?

একজন বাদক। (বাহিরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) ও দিকে যে সব বন্ধ। প্রথমা। আঁ! বন্ধ! আমাদের কি কয়েদ করলে নাকি? দিবতীয়া। দূরে! কয়েদ করতে যাবে কেন?

তৃতীয়া।

গান

নয়ন মেলে দেখি আমায় বাঁধন বে'ধেছে। গোপনে কে এমন করে ফাঁদ ফে'দেছে? বসন্তরজনীশেষে বিদায় নিতে গেলেম হেসে, যাবার বেলায় ব'ধ্ব আমায় কাঁদিয়ে কে'দেছে।

প্রথমা। তোর সকল সময়েই গান। ভালো লাগছে না। কী হল ব্রুতে পারছি নে।

9

## অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ

# বিজ্ঞা, উদরাদিত্য, রামচন্দ্র রায় ও স্ক্রমা বসন্ত রায়ের প্রবেশ

(বসনত রারকে দেখিয়া মুখে কাপড় ঢাকিয়া বিভা কাঁদিয়া উঠিল)

বসন্ত রায়। (উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া) দাদা, একটা উপায় করো।

উদয়াদিত্য। অন্তঃপ্রের প্রহরীদের জন্যে আমি ভাবি নে। সদর-দরজায় এই প্রহরে বে দ্বজন পাহারা দেয় তারাও আমার বশ আছে। কিন্তু দেখল্ম বড়ো ফটক বন্ধ, সে তো পার হবার উপায় নেই।

বসন্ত রায়। উপায় নেই বললে চলবে কেন? উপায় যে করতেই হবে। দাদা চলো। উদয়াদিত্য। যদি-বা ফটক পার হওয়া যায়, এ রাজ্য থেকে পালাবে কী করে?

রামচন্দ্র। আমার চৌষট্টি দাঁড়ের ছিপ রয়েছে, একবার তাতে চড়ে বসতে পারলে আমি আর কাউকে ভয় করি নে।

বসন্ত রায়। সে নোকো কোথায় আছে ভাই?

উদয়াদিত্য। সে নৌকো আমি রাজবাটীর দক্ষিণ পাশের খালের মধ্যে আনিয়ে রেখেছি। কিন্তু সে পর্যন্ত পেছিব কী করে?

রামচন্দ্র। রামমোহন কোথায় গেল?

উদয়াদিত্য। সে বন্ধ ফটকের উপর খাঁচার সিংহের মতো বৃথা ধাক্কা মারছে— তাতে কোনো ফল হবে না।

বিভা। খাল তো দ্রে নয়। তোমার দক্ষিণের ঘরের জানালার একেবারে নীচেই তো খাল। উদয়াদিত্য। সে যে অনেক নীচে। লাফিয়ে পড়া চলে না তো।

স্বমা। (উদয়াদিত্যকে মৃদ্বস্বরে) আমাদের এখানে যে দাঁড়িয়ে থাকলে কোনো ফল হবে তা তো বোধ হয় না। মহারাজ কি শ্বতে গিয়েছেন?

বসনত রায়। হাঁ শ্বতে গিয়েছেন, রাত তো কম হয় নি।

স্বমা। মা কি একবার তাঁর কাছে গিয়ে—

উদয়াদিত্য। মা এ-সমস্ত কিছ্মই জানেন না। জানলে তিনি কামাকাটি করে এমনি গোলমাল বাধিয়ে তুলবেন যে, আর কোনো উপায় থাকবে না। জানই তো তিনি মহারাজের কাছে কিছ্ম বলতে গেলে সমস্তই উলটো হবে—মাঝের থেকে কেবল তিনিই অস্থির হয়ে উঠবেন।

স্বরমা। বিভা, কাঁদিস নে বিভা। এ কখনো ঘটতেই পারে না। এ একটা স্বপন— এ সমস্তই কেটে যাবে।

#### রামমোহনের প্রবেশ

तामकन्त्र। की तामस्यादन—की कर्ताव वल्।

রামমোহন। যতক্ষণ আমার প্রাণ আছে ততক্ষণ—

রামচন্দ্র। আরে তোর প্রাণ নিয়ে আমার কী হবে? এখন পালাবার উপায় কী?

রামমোহন। মহারা**জ, তুমি য**দি ভয় না কর, আমি এক কাজ করতে পারি।

রামচন্দ্র। কী বল্।

রামমোহন। তোমাকে পিঠে করে নিয়ে রাজবাটীর ছাতের উপর থেকে আমি খালের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে পারি।

বসন্ত রায়। কী সর্বনাশ! সে কি হয়?

রামচন্দ্র। না, সে হবে না। আর-একটা সহজ উপায় কিছ্ব বল্।

রামমোহন। যুবরাজ, আমাকে গোটাকতক মোটা চাদর এনে দাও— পাকিয়ে শন্ত করে দক্ষিণের দরজার সংগ বেশ্ব নীচে ঝুলিয়ে দিই।

উদয়াদিত্য। ঠিক বলেছিস রামমোহন। বিপদের সময় সব চেয়ে সহজ কথাটাই মাথায় আসে না। চল্চল্।

বিভা। মোহন, কোনো ভয় নেই তো?

রামমোহন। কোনো ভয় নেই মা! আমি দড়ি বেয়ে স্বচ্ছন্দে নামিয়ে নিয়ে যাব। জয় মা কালী!

b

## অণ্তঃপ্র

## মহিষী

মহিষী। কী হল ব্ৰুত পার্মছ নে তো। সকলকেই খাওয়াল্ম কিন্তু মোহনকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে কেন? বামী!

## বামীর প্রবেশ

এদিককার খাওয়াদাওয়া তো সব শেষ হল—মোহনকে খ'লে পাচছ নে কেন?

বামী। মা, তুমি অত ভাবছ কেন? তুমি শ্বতে যাও, রাত যে প্রইয়ে এল, তোমার শরীরে সইবে কেন?

মহিষী। সে কি হয়! আমি যে তাকে নিজে বসিয়ে খাওয়াব বলে রেখেছি।

বামী। সে নিশ্চয় রাজকুমারীর মহলে গেছে, তিনি তাকে খাইয়েছেন। তুমি চলো, শ্তে চলো।

মহিষী। আমি তো ও মহলে খোঁজ করতে যাচ্ছিল্ম, দেখি সব দরজা বন্ধ— এর মানে কী, কিছু তো বুঝতে পারছি নে।

বামী। বাড়িতে গোলমাল দেখে রাজকুমারী তাঁর মহলের দরজা বন্ধ করেছেন। অনেক দিন পরে জামাই এসেছেন, আজ লোকজনের ভিড় সইবে কেন? চলো, তুমি শুতে চলো।

মহিষী। কী জানি বামী, আজ ভালো লাগছে না। প্রহরীদের ডাকতে বলল্ম, তাদের কারো কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না।

বামী। যাত্রা হচ্ছে, তারা তাই আমোদ করতে গেছে।

মহিষী। মহারাজ জানতে পারলে যে তাদের আমোদ বেরিয়ে যাবে। উদয়ের মহলও যে বন্ধ, তারা ঘ্রমিয়েছে ব্রঝি!

বামী। ঘ্নোবেন না! বল কী! রাত কম হয়েছে?

মহিষী। গানবাজনা ছিল, জামাইকে নিয়ে একট্ব আমোদ-আহ্মাদ করবে না! ওরা মনে কী ভাববে বল তো? এ-সমস্তই ঐ বউমার কাণ্ড। একট্ব বিবেচনা নেই। রোজই তো ঘ্রমোচ্ছে— একটা দিন কি আর—

বামী। মা, সে-সব কথা কাল হবে— আজ চলো। মহিষী। মঙ্গলার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে তো?

বামী। হয়েছে বৈকি।

মহিষী। ওষ্ধের কথা বলেছিস? বামী। সে-সব ঠিক হয়ে গেছে।

2

#### শ্যনকক্ষ

প্রতাপাদিত্য, প্রহরী, অন্করের প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। কত রাত আছে?
পীতাম্বর। এখনো চার দণ্ড রাত আছে।
প্রতাপাদিত্য। কী যেন একটা গোলমাল শ্নলন্ম।
পীতাম্বর। আজ্ঞে হাঁ, তাই শ্ননেই আমি আসছি।
প্রতাপাদিত্য। কী হয়েছে?
পীতাম্বর। আসবার সময় দেখল্ম, বাইরের প্রহরীরা দ্বারে নেই।
প্রতাপাদিত্য। অন্তঃপ্ররের প্রহরীরা?
পীতাম্বর। হাত-পা-বাঁধা পড়ে আছে।
প্রতাপাদিত্য। তারা কী বললে?
পীতাম্বর। আমার কথায় কোনো জবাব দিলে না—হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।
প্রতাপাদিত্য। রামচন্দ্র রায় কোথায়? উদয়াদিতা, বসন্ত রায় কোথায়?
পীতাম্বর। বোধ করি তাঁরা অন্তঃপ্রেই আছেন।
প্রতাপাদিত্য। বোধ করি! তোমার বোধ করার কথা কে জিজ্ঞাসা করছে? মন্ত্রীকে ডাকো:

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজজামাতা— প্রতাপাদিত্য। রামচন্দ্র রায়—

মন্ত্রী। হাঁ, তিনি রাজপ্ররী পরিত্যাগ করে গেছেন।

প্রতাপাদিতা। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) পরিত্যাগ করে গেছে! প্রহরীরা গেল কোথা?

মন্ত্রী। বহিশ্বারের প্রহরীরা পালিয়ে গেছে।

প্রতাপাদিত্য। (মুন্ডি বন্ধ করিয়া) পালিয়ে গেছে! পালাবে কোথায়? যেখানে থাকে তাদের খুক্তে আনতে হবে। অন্তঃপ্রের প্রহরীদের এখনই ডেকে নিয়ে এসো। অন্তঃপ্রের পাহারায় কে কে ছিল?

মন্বী। সীতারাম আর ভাগবত।

প্রতাপাদিতা। ভাগবত ছিল? সে তো হু শিয়ার। সেও কি উদয়ের সঙ্গে যোগ দিলে?

মন্ত্রী। সে হাত-পা-বাঁধা পড়ে আছে।

প্রতাপাদিত্য। হাত-পা-বাঁধা আমি বিশ্বাস করি নে। হাত-পা ইচ্ছা করে বাঁধিয়েছে। আচ্ছা সীতারামকে নিয়ে এসো। সেই গর্দ'ভের কাছ থেকে কথা বের করা শক্ত হবে না।

মন্ত্রীর প্রস্থান ও সীতারামকে লইয়া প্নঃপ্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। অন্তঃপ্ররের দ্বার খোলা হল কী করে? সীতারাম। (করজোড়ে) দোহাই মহারাজ, আমার কোনো দোষ নাই।

প্রতাপাদিতা। সে কথা তোকে কে জিজ্ঞাসা করছে?

সীতারাম। আজ্ঞা না মহারাজ! যাবরাজ— যাবরাজ আমাকে বলপর্বক বে'ধে অন্তঃপার হতে বোরয়োছলেন।

## ব্যস্তভাবে বসন্ত রায়ের প্রবেশ

সীতারাম। যুবরাজকে নিষেধ করলমু, তিনি শুনলেন না।

বসন্ত রায়। হাঁ, হাঁ সীতারাম, কী বললি? অধর্ম করিস নে সীতারাম, উদয়াদিত্যের এতে কোনো দোষ নেই।

সীতারাম। আজ্ঞা না, যুবরাজের কোনো দোষ নেই।

প্রতাপাদিত্য। তবে তোর দোষ?

সীতারাম। আজ্ঞানা।

প্রতাপাদিতা। তবে কার দোষ?

সীতারাম। আজ্ঞা, যুবরাজ—

প্রতাপাদিত্য। তাঁর সঙ্গে আর কে ছিল?

সীতারাম। আজে, বউরানীমা—

প্রতাপাদিত্য। বউরানী! ঐ সেই খ্রীপ্ররের (বসন্ত রায়ের দিকে চাহিয়া)— উদয়াদিত্যের এ অপরাধের মার্জনা নেই।

বসন্ত রায়। বাবা প্রতাপ, উদয়ের এতে কোনো দোষ নেই।

প্রতাপাদিত্য। দোষ নেই? তুমি দোষ নেই বলছ বলেই তাকে বিশেষর,পে শাহ্নিত দেব। তুমি মাঝে পড়ে মীমাংসা করতে এসেছ কেন? শোনো পিত্বাঠাকুর! তুমি যদি দ্বিতীয়বার যশোরে এসে উদয়াদিত্যের সঙ্গে দেখা কর তবে তার প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

বসন্ত রায়। (কিয়ংকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া) ভালো প্রতাপ, আজ সন্ধ্যা-বেলায় তবে আমি চললেম।

[ প্রস্থান

# তৃতীয় অঙক

5

# উদয়াদিত্যের ঘরের অলিন্দ

# উদয়াদিত্য ও মাধবপ ্রের একদল প্রজা

উদয়াদিত্য। ওরে, তোরা মরতে এসেছিস এখানে? মহারাজ খবর পেলে রক্ষা রাখবেন না। পালা পালা।

- ১। আমাদের মরণ সর্বগ্রই। পালাব কোথায়?
- ২। তা মরতে যদি হয় তো তোমার সামনে দাঁড়িয়ে মরব।

উদয়াদিত্য। তোদের কী চাই বল্ দেখি।

অনেকে। আমরা তোমাকে চাই।

উদয়াদিত্য। আমাকে নিয়ে তোদের কোনো লাভ হবে না রে— দ্বংখই পাবি।

- ৩। আমাদের দৃঃখই ভালো কিন্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।
- 8। আমাদের মাধবপরের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত কাঁদছে, সে কি কেবল ভাত না পেয়ে? তা নয়। তুমি চলে এসেছ বলে। তোমাকে আমরা ধরে নিয়ে যাব।

উদয়াদিত্য। আরে চুপ কর্, চুপ কর্। ও কথা বলিস নে।

৫। রাজা তোমাকে ছাড়বে না। আমরা তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব। আমরা রাজাকে মানি নে— আমরা তোমাকে রাজা করব।

## প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। কাকে মানিস নে রে! তোরা কাকে রাজা করবি?

প্রজাগণ। মহারাজ, পেলাম হই।

১। আমরা তোমার কাছে দরবার করতে এসেছি।

প্রতাপাদিত্য। কিসের দরবার?

১। আমরা যুবরাজকে চাই।

প্রতাপাদিতা। বলিস কীরে!

সকলে। হাঁ মহারাজ, আমরা যুবরাজকে মাধবপুরে নিয়ে যাব।

প্রতাপাদিত্য। আর ফাঁকি দিবি? খাজনা দেবার নামটি করবি নে!

সকলে। অন্ন বিনে মরছি যে!

প্রতাপাদিত্য। মরতে তো সকলকেই হবে। বেটারা রাজার দেনা বাকি রেখে মরবি?

১। আছো, আমরা না খেয়েই খাজনা দেব, কিন্তু যুবরাজকে আমাদের দাও। মরি তো ওঁরই হাতে মরব।

প্রতাপাদিতা। সে বড়ো দেরি নেই। তোদের সর্দার কোথায় রে?

২। (প্রথমকে দেখাইয়া) এই-যে আমাদের গণেশ সর্দার।

প্রতাপাদিত্য। ও নয়— সেই বৈরাগীটা।

১। আমাদের ঠাকুর! তিনি তো প্রজোয় বসেছেন। এখনই আসবেন। ঐ-যে এসেছেন।

## ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রবেশ

ধনপ্রয়। দরা যখন হয় তখন সাধনা না করেই পাওয়া যায়। ভয় ছিল কাঙালদের দরজা থেকেই ফিরতে হয় বা। প্রভুর কৃপা হল, রাজাকে অর্মান দেখতে পেল্ম। (উদয়াদিত্যের প্রতি) আর এই আমাদের হৃদয়ের রাজা। ওকে রাজা বলতে যাই, বন্ধ্ব বলে ফেলি!

উদয়াদিত্য। ধনঞ্জয়!

ধনঞ্জয়। কী রাজা! কী ভাই?

উদয়াদিত্য। এখানে কেন এলে?

ধনঞ্জয়। তোমাকে না দেখে থাকতে পারি নে যে!

উদয়াদিত্য। মহারাজ রাগ করছেন।

ধনপ্রয়। রাগই সই। আগন্ন জনলছে তব্ পতংগ মরতে যায়।

প্রতাপাদিতা। তুমি এই-সমস্ত প্রজাদের খেপিয়েছ?

ধনঞ্জয়। খ্যাপাই বৈকি! নিজে খেপি, ওদেরও খ্যাপাই, এই তো আমার কাজ।

গান

আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়

কোন্ খ্যাপা সে।

ওরে আকাশ জন্ড়ে মোহন সন্রে

কী যে বাজে কোন্ বাতাসে।

ওরে খ্যাপার দল, গান ধর্ রে— হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? রাজাকে পেয়েছিস, আনন্দ করে নে। রাজা আমাদের মাধবপুরের নৃত্যটা দেখে নিক।

# সকলে মিলিয়া ন্তাগীত গোল রে গোল বেলা, পাগলের কেমন খেলা—

ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা।
তারে কানন-গিরি খুঁজে ফিরি,
কে'দে মরি কোন্ হুতাশে!

প্রেতাপাদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া) আহা, আহা, রাজা আমার, অমন নিষ্ঠ্র সেজে এ কী লীলা হচ্ছে! ধরা দেবে না বলে পণ করেছিলে, আমরা ধরব বলে কোমর বে'ধে বেরিয়েছি।

প্রতাপাদিত্য। দেখো বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি করে আমাকে ভোলাতে পারবে না। এখন কাজের কথা হোক। মাধ্বপুরের প্রায় দু বছরের খাজনা বাকি—দেবে কি না বলো।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপাদিত্য। দেবে না! এত বড়ো আম্পর্ধা!

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপাদিত্য। আমার নয়!

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষ্বধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী ব'লে?

প্রতাপাদিত্য। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়। হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে, এমন কাজ করতে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি। তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস নে।

প্রতাপাদিত্য। দেখো ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয়। যে দ্বঃখ কপালে ছিল তাকে আমার ব্রকের উপর বসিয়েছি মহারাজ— সেই দ্বঃখই তো আমাকে ভূলে থাকতে দেয় না। যেখানে বাথা সেইখানেই হাত পড়ে- বাথা আমার বে'চে থাক্।

প্রতাপাদিত্য। দেখো বৈরাগী, তোমার চাল নেই. চুলো নেই; কিন্তু এরা সব গৃহস্থ মান্ম, এদের কেন বিপদে ফেলতে চাচ্ছ? (প্রজাদের প্রতি) দেখ্ বেটারা, আমি বলছি তোরা সব মাধবপ্রের ফিরে যা— বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে।

প্রজাগণ। আমাদের প্রাণ থাকতে সে তো হবে না।

ধনপ্রয়। কেন হবে না রে! তোদের বৃদ্ধি এখনো হল না। রাজা বললে বৈরাগী তুমি রইলে, তোরা বললি না তা হবে না— আর বৈরাগী লক্ষ্মীছাড়াটা কি ভেসে এসেছে? তার থাকা না-থাকা কেবল রাজা আর তোরা ঠিক করে দিবি?

গান

রইল বলে রাখলে কারে?
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
তোমার টানাটানি টি কবে না ভাই,
রবার যেটা সেটাই রবে।
যা খুশি তাই করতে পার—
গায়ের জোরে রাখ মার;
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে
তিনি যা সন সেটাই সবে।
অনেক তোমার টাকাকড়ি,
অনেক দড়া অনেক দড়ি,

অনেক অশ্ব অনেক করী—

অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাবছ হবে তুমিই যা চাও,
জগণটাকে তুমিই নাচাও,
দেখবে হঠাৎ নয়ন খ্বলে
হয় না যেটা সেটাও হবে।

## মন্ত্রীর প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। তুমি ঠিক সময়েই এসেছ। এই বৈরাগীকে এইখানেই ধরে রেখে দাও। ওকে মাধবপুরে যেতে দেওয়া হবে না।

মন্ত্রী। মহারাজ--

প্রতাপাদিত্য। কী, হ্রকুমটা তোমার মনের মতো হচ্ছে না ব্রিঝ?

উদয়াদিতা। মহারাজ, বৈরাগীঠাকুর সাধ্বপূর্ব্য।

প্রজারা। মহারাজ, এ আমাদের সহ্য হবে না। মহারাজ, অকল্যাণ হবে।

ধনপ্রয়। আমি বলছি, তোরা ফিরে যা। হ্রুকুম হয়েছে আমি দ্বিদন রাজার কাছে থাকব, বেটাদের সেটা সহ্য হল না।

প্রজারা। আমরা এইজন্যেই কি দরবার করতে এসেছিল্ম ? আমরা য্বরাজকেও পাব না, তোমাকেও হারাব ?

ধনপ্তায়। দেখ্, তোদের কথা শ্বনলে আমার গা জবালা করে। হারাবি কি রে বেটা ? আমাকে তোদের গাঁঠে বেংধে রেখেছিলি ? তোদের কাজ হয়ে গেছে, এখন পালা, সব পালা।

প্রজারা। মহারাজ, আমরা কি আমাদের যুবরাজকে পাব না? প্রতাপাদিত্য। না।

#### ~

#### অন্তঃপুর

## স্রমা ও বিভা

স্বমা। বিভা, ভাই বিভা, তোর চোথে যদি জল দেখতুম তা হলে আমার মনটা যে খোলসা হত। তোর হয়ে যে আমার কাঁদতে ইচ্ছা করে ভাই, সব কথাই কি এমনি করে চেপে রাখতে হয়? বিভা। কোনো কথাই তো চাপা রইল না বউরানী। ভগবান তো লঙ্জা রাখলেন না!

স্বরমা। আমি কেবল এই কথাই ভাবি যে জগতে সব দাহই জ্বভি়য়ে যায়। আজকের মতো এমন কপাল-পোড়া সকাল তো রোজ আসবে না; সংসার লঙ্জা দিতেও যেমন, লঙ্জা মিটিয়ে দিতেও তেমনি! সব ভাঙাচোরা জ্বড়ে আবার দেখতে দেখতে ঠিক হয়ে যায়।

বিভা। ঠিক নাও যদি হয়ে যায় তাতেই বা কী! যেটা হয় সেটা তো সইতেই হয়।

স্বরমা। শ্বনেছিস তো বিভা, মাধবপ্র থেকে ধনঞ্জয় বৈরাগী এসেছেন। তাঁর তো খ্ব নাম শ্বনেছি, বড়ো ইচ্ছা করে তাঁর গান শ্বনি। গান শ্বনিব বিভা? ঐ দেখ, কেবল অতট্বুকু মাথা নাড়লে হবে না। লোক দিয়ে বলে পাঠিয়েছি, আজ যেন একবার মন্দিরে গান গাইতে আসেন; তা হলে আমরা উপরের ঘর থেকে শ্বনতে পাব। ও কী, পালাচ্ছিস কোথায়?

বিভা। দাদা আসছেন।

স্বরমা। তা এলই বা দাদা। বিভা। না, আমি যাই বউরানী!

[ প্রস্থান

স্ব্রমা। আজ ওর দাদার কাছেও ম্খ দেখাতে পারছে না।

## উদয়াদিত্যের প্রবেশ

স্বমা। আজ ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আমাদের মন্দিরে গান গাবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি। উদয়াদিত্য। সে তো হবে না।

স্ব্রমা। কেন?

উদয়াদিত্য। তাঁকে মহারাজ কয়েদ করেছেন।

স্ক্রমা। কী সর্বনাশ! অমন সাধ্বকে কয়েদ করেছেন?

উদয়াদিত্য। ওটা আমার উপর রাগ করে। তিনি জানেন আমি বৈরাগীকে ভক্তি করি— মহারাজের কঠিন আদেশেও আমি তাঁর গায়ে হাত দিই নি—সেইজন্যে আমাকে দেখিয়ে দিলেন রাজকার্য কেমন করে করতে হয়।

স্ব্রমা। কিন্তু এগ্নলো যে অমখ্গলের কথা ন শ্বনলে ভয় হয়। কী করা যাবে!

উদয়াদিত্য। মন্ত্রী আমার অন্বরোধে বৈরাগীকে গারদে না দিয়ে তাঁর বাড়িতে ল্বকিয়ে রাখতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় কিছ্বতেই রাজি হলেন না। তিনি বললেন, আমি গারদেই যাব, সেখানে যত করেদি আছে তাদের প্রভুর নামগান শ্বনিয়ে আসব। তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর জন্যে কাউকেই ভাবতে হবে না—তাঁর ভাবনার লোক উপরে আছেন।

স্বরমা। মাধবপ্রেরর প্রজাদের জন্যে আমি সব সিধে সাজিয়ে রেখেছি— কোথায় সব পাঠাব? উদয়াদিত্য। গোপনে পাঠাতে হবে। নির্বোধগ্বলো আমাকে রাজা রাজা করে চেণ্টাচ্ছিল, মহারাজ সেটা শ্বনতে পেয়েছেন— নিশ্চয় তাঁর ভালো লাগে নি। এখন তোমার ঘর থেকে তাদের খাবার পাঠানো হলে মনে কী সন্দেহ করবেন বলা যায় না।

স্ব্রমা। আচ্ছা, সে আমি বিভাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আমি ভাবছি, কাল রাত্রে যারা পাহারায় ছিল সেই সীতারাম ভাগবতের কী দশা হবে!

উদয়াদিত্য। মহারাজ ওদের গায়ে হাত দেবেন না— সে ভয় নেই।

সুরমা। কেন?

উদয়াদিত্য। মহারাজ কখনো ছোটো শিকারকে বধ করেন না। দেখলে না, রমাই ভাঁড়কে তিনি ছেড়ে দিলেন।

স্বরমা। কিন্তু শাহ্তি তো তিনি একজন কাউকে না দিয়ে থাকবেন না।

উদয়াদিতা। সে তো আমি আছি।

স্ব্রমা। ও কথা বোলো না।

উদয়াদিত্য। বলতে বারণ কর তো বলব না। কিন্তু বিপদের জন্যে কি প্রস্তুত হতে হবে না? স্বুরুমা। আমি থাকতে তোমার বিপদ ঘটবে কেন? সব বিপদ আমি নেব।

উদয়াদিত্য। তুমি নেবে? তার চেয়ে বিপদ আমার আর আছে নাকি? যাই হোক, সীতারাম ভাগবতের অম্লবন্দের একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

স্ব্রমা। তুমি কিন্তু কিছ্ম কোরো না। তাদের জন্যে যা করবার ভার সে আমি নিয়েছি। উদয়াদিতা। না, না, এতে তুমি হাত দিয়ো না।

স্বরমা। আমি দেব না তো কে দেবে? ও তো আমারই কাজ। আমি সীতারাম ভাগবতের স্ত্রীদের ডেকে পাঠিয়েছি।

উদয়াদিত্য। স্বরুমা, তুমি বড়ো অসাবধান।

স্ব্রমা। আমার জন্যে তুমি কিছ্ব ভেবো না। আসল ভাবনার কথা কী জান?

উদয়াদিতা। কী বলো দেখি?

স্ব্রমা। ঠাকুরজামাই তাঁর ভাঁড়কে নিয়ে যে কাশ্ডটি করলেন বিভা সেজন্যে লঙ্জায় মরে গৈছে।

উদয়াদিত্য। লম্জার কথা বৈকি।

স্বমা। এতদিন স্বামীর অনাদরে বাপের 'পরেই তার অভিমান ছিল—আজ সে তার সেই অভিমান করবারও ম্থ রইল না। বাপের নিষ্ঠ্রতার চেয়ে তার স্বামীর এই নীচতা তাকে অনেক বিশি বেজেছে। একে তো ভারি চাপা মেয়ে, তার 'পরে এই কান্ড। আজ থেকে দেখো, ওর স্বামীর কথা আমার কাছেও বলতে পারবে না। স্বামীর গর্ব যে স্বীলোকের ভেঙেছে জীবন তার পক্ষে বোঝা, বিশেষত বিভার মতো মেয়ে।

উদয়াদিত্য। ভগবান বিভাকে দ্বঃখ যথেষ্ট দিলেন, তেমনি সহ্য করবার শক্তিও দিয়েছেন। স্বুরমা। সে শক্তির অভাব নেই—বিভা তোমারই তো বোন বটে!

উদয়াদিত্য। আমার শক্তি যে তুমি।

স্বরমা। তাই যদি হয় তো সেও তোমারই শক্তিতে।

উদয়াদিত্য। আমার কেবলই ভয় হয় তোমাকে যদি হারাই তা হলে—

স্বরমা। তা হলে তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না। দেখো একদিন ভগবান প্রমাণ করিয়ে দেবেন যে, তোমার মহত্ত্ব একলা তোমাতেই আছে।

উদয়াদিত্য। আমার সে প্রমাণে কাজ নেই।

স্বমা। ভাগবতের স্ত্রী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।

উদয়াদিত্য। আচ্ছা চলল্ম, কিন্তু দেখো।

<u>প্র</u>হথান

#### ভাগবতের স্ত্রীর প্রবেশ

স্বমা। ভোর রাত্রে আমি যে টাকা আর কাপড় পাঠিয়েছি তা তোদের হাতে গিয়ে পেণিচেছে তো?

ভাগবতের স্ত্রী। পেশচৈছে মা, কিন্তু তাতে আমাদের কতদিন চলবে? তোমরা আমাদের স্বনাশ করলে।

স্বরমা। ভয় নেই কামিনী! আমার যতদিন খাওয়া-পরা জ্বটবে তোদেরও জ্বটবে। আজও কিছু নিয়ে যা। কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ থাকিস নে।

া উভয়ের প্রস্থান

## মহিষী ও বামীর প্রবেশ

মহিষী। এত বড়ো একটা কান্ড হয়ে গেল, আমি জানতেও পারল্ম না। বামী। মহারানীমা, জেনেই বা লাভ হত কী? তুমি তো ঠেকাতে পারতে না।

মহিষী। সকালে উঠে আমি ভাবছি হল কী—জামাই বৃঝি রাগ করেই গেল। এদিকে যে এমন সর্বনাশের উদ্যোগ হচ্ছিল তা মনে আনতেও পারি নি। তুই সে রাত্রেই জানতিস, আমাকে ভাঁডিয়েছিল।

বামী। জানলে তুমি যে ভয়েই মরে যেতে। তা মা, আর ও কথায় কাজ নেই—যা হয়ে গেছে সে হয়ে গেছে।

মহিষী। হয়ে চুকলে তো বাঁচতুম—এখন যে আমার উদয়ের জন্যে ভয় হচ্ছে।

বামী। ভয় খুব ছিল কিন্তু সে কেটে গেছে।

মহিষী। কী করে কাটল?

বামী। মহারাজার রাগ বউরানীর উপর পড়েছে। তিনিও আচ্ছা মেয়ে যা হোক— আমাদের

মহারাজের ভয়ে যম কাঁপে কিন্তু ওঁর ভয় ডর নেই। যাতে তাঁরই উপরে সব রাগ পড়ে তিনি। ইচ্ছে করেই যেন তার জোগাড় করছেন।

মহিষী। তার জন্যে তো বেশি জোগাড় করবার দরকার দেখি নে। মহারাজ যে ওকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচেন। এবারে আর তো ঠেকিয়ে রাখতে পারা যাবে না। তা তোকে যা বলেছিল্মে সেটা ঠিক আছে তো?

বামী। সে-সমস্তই তৈরি হয়ে রয়েছে, সেজন্যে ভেবো না।

মহিষী। আর দেরি করিস নে. আজকেরই যাতে—

বামী। সে আমাকে বলতে হবে না, কিন্তু-

. মহিষী। যা হয় হবে— অত ভাবতে পারি নে— ওকে বিদায় করতে পারলেই আপাতত মহারাজের রাগ পড়ে যাবে, নইলে উদয়কে বাঁচাতে পারা যাবে না। তুই যা, শীঘ্র কাজ সেরে আয়।

বামী। আমি সে ঠিক করেই এসেছি—এতক্ষণে হয়তো—

মহিষী। কী জানি বামী, ভয়ও হয়।

0

## প্রতাপাদিত্যের কক্ষ

## মহিষী ও প্রতাপাদিত্য

প্রতাপাদিত্য। মহিষী!

মহিষী। কীমহারজে!

প্রতাপাদিত্য। এ-সব কাজ কি আমাকে নিজের হাতে করতে হবে!

মহিষী। কী কাজ?

প্রতাপাদিত্য। ঐ-যে আমি তোমাকে বলেছিল্ম, শ্রীপ্ররের মেয়েকে তার পি**ত্রালয়ে দ্রে করে** দিতে হবে-- এ কাজটা কি আমায় সৈন্য-সেনাপতি নিয়ে করতে হবে?

মহিষী। আমি তার জন্যে বন্দোবস্ত করছি।

প্রতাপাদিত্য। বন্দোবস্ত! এর আবার বন্দোবস্ত কিসের? আমার রাজ্যে কজন পালকির বেহারা জুটবে না নাকি?

মহিয়ী। সেজন্যে নয় মহারাজ!

প্রতাপাদিত্য। তবে কী জন্যে?

মহিষী। দেখো, তবে খ্বলে বলি। ঐ বউ আমার উদয়কে যেন জাদ্ব করে রেখেছে সে তো তুমি জান। ওকে যদি বাপের বাডি পাঠিয়ে দিই তা হলে—

প্রতাপাদিত্য। এমন জাদ্ব তো ভেঙে দিতে হবে—এ বাড়ি থেকে ঐ মেয়েটাকে নির্বাসিত করে দিলেই জাদ্ব ভাঙবে।

মহিষী। মহারাজ, এ-সব কথা তোমরা ব্রুবে না—সে আমি ঠিক করেছি।

প্রতাপাদিতা। কী ঠিক করেছ জানতে চাই।

মহিষী। আমি বামীকে দিয়ে মঞ্চালার কাছ থেকে ওষুধ আনিয়েছি।

প্রতাপাদিত্য। ওষ্ধ কিসের জন্যে?

মহিষী। ওকে ওষ্ধ খাওয়ালেই ওর জাদ্ম কেটে যাবে। মণ্গলার ওষ্ধ অব্যর্থ, সকলেই জানে।

প্রতাপাদিত্য। আমি তোমার ওয়্ধ-ট্যাধ ব্রিঝ নে। আমি এক ওষ্ধ জানি—শেষকালে

সেই ওয়্ধ প্রয়োগ করব। আমি তোমাকে বলে রাখছি, কাল যদি ঐ শ্রীপর্রের মেয়ে শ্রীপর্রের ফিরে না যায় তা হলে আমি উদয়কে সর্ন্ধ নির্বাসনে পাঠাব। এখন যা করতে হয় করো গে। মহিষী। আর তো বাঁচি নে! কী যে করব মাথাম্ব্রুড় ভেবে পাই নে।

প্রম্থান

## উদয়াদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। সীতারাম ভাগবতের বেতন বন্ধ হয়েছে সে কি রাজকোষে অর্থ নেই বলে? উদয়াদিত্য। না মহারাজ, আমি বলপ্র্বক তাদের কর্তব্যে বাধা দিয়েছি. আমাকে তারই দণ্ড দেবার জন্যে।

প্রতাপাদিত্য। বউমা তাদের গোপনে অর্থসাহায্য করছেন।

উদয়াদিত্য। আমিই তাঁকে সাহায্য করতে বলেছি।

প্রতাপাদিতা। আমার ইচ্ছার অপমান করবার জন্যে?

উদয়াদিতা। না মহারাজ, যে দণ্ড আমারই প্রাপ্য তা নিজে গ্রহণ করবার জন্যে।

প্রতাপাদিত্য। আমি আদেশ করছি, ভবিষ্যতে তাদের আর যেন অর্থসাহাষ্য না করা হয়।

উদয়াদিত্য। আমার প্রতি আরো গুরুতর শাহ্তির আদেশ হল।

প্রতাপাদিত্য। আর বউমাকে বোলো, তিনি আমাকে একেবারেই ভর করেন না—দীর্ঘালা তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে বলেই এরকম ঘটতে পেরেছে, কিন্তু তিনি জানতে পারবেন স্পর্ধা প্রকাশ করা নিরাপদ নয়। তিনি মনে রাখেন যেন আমার রাজবাড়ি আমার রাজত্বের বাইরে নয়।

টেভয়ের প্রস্থান

## মহিষী ও বামীর প্রবেশ

र्मार्यौ। अयुर्धत की कर्ताल?

বামী। সে তো এনেছি পানের সংখ্য সেজে দিয়েছি।

মহিষী। খাঁটি ওব্ধ তো?

বামী। খুব খাঁটি।

মহিষী। খ্ব কড়া ওষ্ধ হওয়া চাই, একদিনেই যাতে কাজ হয়! মহারাজ বলেছেন, কালকের মধ্যে যদি স্বরমা বিদায় না হয় তা হলে উদয়কে স্ক্ধ নির্বাসনে পাঠাবেন। আমি যে কী কপাল করেছিল,ম!

নামী। কড়া ওম্ব তো বটে। বড়ো ভয় হয় মা, কী হতে কী ঘটে।

মহিষী। ভয়ভাবনা করবার সময় নেই বামী! একটা-কিছ্ করতেই হবে। মহারাজকে তো জানিস—কে'দেকেটে মাথা খংড়ে তাঁর কথা নড়ানো যায় না। উদয়ের জন্যে আমি দিনরাত্রি ভেবে মরছি। ঐ বউটাকে বিদায় করতে পারলে তব্ মহারাজের রাগ একট্ কম পড়বে। ও যেন ওঁর চক্ষ্মশূল হয়েছে।

বামী। তা তো জানি। কিন্তু ওষ্ধের কথা তো বলা যায় না। দেখো, শেষকালে মা, আমি যেন বিপদে না পড়ি। আর আমার বাজুবন্দর কথাটা মনে রেখো।

মহিষী। সে আমাকে বলতে হবে না। তোকে তো গোটছড়াটা আগাম দিয়েছি। বামী। শুধু গোট নয় মা, বাজুবন্দ চাই।

[ প্রস্থান

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

মহিষী। বাবা উদয়, স্বুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠানো যাক! উদয়াদিত্য। কেন মা, স্বুরমা কী অপরাধ করেছে? মহিষী। কী জানি বাছা, আমরা মেয়েমান্ষ কিছু ব্ঝি না, বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে মহারাজার রাজকার্যের যে কী সুযোগ হবে, মহারাজই জানেন।

উদয়াদিত্য। মা, রাজবাড়িতে যদি আমার স্থান হয়ে থাকে তবে স্বর্মার কি হবে না? কেবল স্থানট্রকুমাত্রই তার ছিল, তার বেশি তো আর কিছ্ব সে পায় নি!

মহিষী। (সরোদনে) কী জানি বাবা, মহারাজ কখন কী যে করেন কিছুই ব্ঝতে পারি নে! কিল্তু তাও বলি বাছা, আমাদের বউমা বড়ো ভালো মেয়ে নয়। ও রাজবাড়িতে প্রবেশ করে অবধিই এখানে আর শাল্তি নেই। হাড় জন্মলাতন হয়ে গেল। তা, ও দিনকতক বাপের বাড়িতেই যাক-না কেন, দেখা যাক—কী বল বাছা? ও দিনকতক এখান থেকে গেলেই দেখতে পাবে, বাড়ির শ্রী ফেরে কি না।

[উদয় নীরব থাকিয়া কিয়ৎকাল পরে প্রস্থান

#### সুর্যার প্রবেশ

সুরমা। কই. এখানে তো তিনি নেই।

মহিষী। পোড়াম্খী, আমার বাছাকে তুই কী করলি? আমার বাছাকে আমায় ফিরিয়ে দে। এসে অবধি তুই তার কী সর্বনাশ না করলি? অবশেষে— সে রাজার ছেলে— তার হাতে বেড়ি না দিয়ে কি তুই ক্ষান্ত হবি নে?

স্বমা। কোনো ভয় নেই মা! বেজি এবার ভাঙল। আমি ব্রথতে পারছি আমার বিদায় হবার সময় হয়ে এসেছে আর বড়ো দেরি নেই। আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে। ব্রকের ভিতর যেন আগ্রনে জনলে যাছে। তোমার পায়ের ধ্বলো নিতে এল্বম। অপরাধ যা-কিছ্ব করেছি মাপ কোরো। ভগবান কর্ন যেন আমি গেলেই শান্তি হয়।

। পদ্ধ, লি লইয়া প্রস্থান

মহিষী। ওষ্ধ খেয়েছে ব্ঝি। বিপদ কিছ্ ঘটবে না তো? যে যা বল্ক, বউমা কিণ্তু লক্ষ্মী মেয়ে। ওকে এমন জোর করে বিদায় করলে কি ধর্মে সইবে? বামী, বামী!

#### বামীর প্রবেশ

বামী। কীমা?

মহিষী। ওষ ধটা কি বন্ধ কড়া হয়েছে?

বামী। তুমি তো কড়া ওষ্বধের কথাই বলেছিলে।

মহিষী। কিন্তু বিপদ ঘটবে না তো?

বামী। আপদবিপদের কথা বলা যায় কি?

মহিষা। সৃত্যি বলছি বামা, আমার মনটা কেমন করছে। ওষ্ধটা কি খেয়েছে— ঠিক জানিস?

বামী। বেশিক্ষণ নয়--এই খানিকক্ষণ হল খেয়েছে।

মহিষী। দেখল্ম, মুখ একেবারে সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কী করল্ম কে জানে! হরি, রক্ষা করো।

বামী। তোমরা তো ওকে বিদায় করতেই চেয়েছিলে!

মহিষী। না না, ছি ছি— অমন কথা বলিস নে। দেখ্ আমি তোকে আমার এই গলার হার-গাছটা দিচ্ছি, তুই শিগগির দোড়ে গিয়ে মঙ্গলার কাছ থেকে এর উলটো ওষ্ধ নিয়ে আয় গে। যা বামী, যা! শিগগির যা!

[বামীর প্রস্থান

#### বিভার সরোদনে প্রবেশ

মহিষী। কী হয়েছে বিভূ?

বিভা। বউদিদির এমন হল কেন মা! তোমরা তাকে কী করলে মা? কী খাওয়ালে? মহিষী। (উচ্চস্বরে) ওরে বামী, বামী! শিগগির দৌড়ে যা— ওরে, ওম্ব নিয়ে আয়।

#### উদয়াদিতার প্রবেশ

মহিষী। বাবা উদয়, কী হয়েছে বাপ!

উদয়াদিত্য। স্বরমা বিদায় হয়েছে মা, এবার আমি বিদায় হতে এসেছি—আর এখানে নয়। মহিষী। (কপালে করঘাত করিয়া) কী সর্বনাশ হল রে! কী সর্বনাশ হল!

উদয়াদিতা। (প্রণাম করিয়া) চলল ম তবে।

মহিষী। (হাত ধরিয়া) কোথায় যাবি বাপ? আমাকে মেরে ফেলে দিয়ে যা! বিভা। (পা জড়াইয়া) কোথায় যাবে দাদা! আমাকে কার হাতে দিয়ে যাবে?

উদয়াদিত্য। তোকে কার হাতে দিয়ে যাব! আমি হতভাগা ছাড়া তোর কে আছে? ওরে বিভা, তুইই আমাকে টেনে রাখাল—নইলে এ পাপ-বাড়িতে আমি আর এক মুহুর্ত থাকতুম না।

বিভা। বুক ফেটে গেল দাদা, বুক ফেটে গেল।

উদয়াদিত্য। দ্বঃখ করিস নে বিভা, যে গেছে সে স্থে গেছে। এ বাড়িতে এসে সেই সোনার লক্ষ্মী এই আজ প্রথম আরাম পেল।

8

# প্রাসাদের দ্বারের বাহিরে

## মাধবপ্রের প্রজাদল

১। (উচ্চস্বরে) আমরা এখানে হৃত্যা দিয়ে পড়ে থাকব।

২। আমরা এখানে না খেয়ে মরব।

#### প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। এরা সব বৈরাগীঠাকুরের চেলা, এদের গায়ে হাত দিতে ভয় করে। কিল্তু যেরকম গোলমাল লাগিয়েছে, এখনই মহারাজের কানে যাবে—মুশকিলে পড়ব। কী বাবা, তোমরা মিছে চে চামেচি করছ কেন বলো তো?

সকলে। আমরা রাজার কাছে দরবার করব।

প্রহরী। আমার পরামর্শ শোন্ বাবা—দরবার করতে গিয়ে মর্রব। তোরা নেহাত ছোটো বলেই মহারাজ তোদের গায়ে হাত দেন নি- - কিল্কু হাঙ্গামা যদি করিস তো একটি প্রাণীও রক্ষা পাবি নে।

১। আমরা আর তো কিছু চাই নে, যে গারদে বাবা আছেন আমরাও সেখানে থাকতে চাই। প্রহরী। ওরে, চাই বললেই হবে এমন দেশ এ নয়।

২। আচ্ছা, আমরা আমাদের যুবরাজকে দেখে যাব।

প্রহরী। তিনি তোদের ভয়েই লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন।

৩। তাঁকে না দেখে আমরা যাব না।

সকলে। (উধর্বস্বরে) দোহাই য্বরাজ বাহাদ্র!

## উদরাদিত্যের প্রবেশ

উদয়াদিত্য। আমি তোদের হৃকুম করছি তোরা দেশে ফিরে যা।

১। তোমার হ্রকুম মানব— আমাদের ঠাকুরও হ্রকুম করেছেন তাঁর হ্রকুমও মানব— কিল্ডু তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।

উদয়াদিত্য। আমায় নিয়ে কী হবে?

১। তোমাকে আমাদের রাজা করব।

উদয়াদিত্য। তোদের তো বড়ো আম্পর্ধা হয়েছে! এমন কথা মুখে আনিস! তোদের কি মরবার জায়গা ছিল না?

- ২। মরতে হয় মরব, কিন্তু আমাদের আর দৃঃখ সহ্য হয় না।
- ৩। আমাদের যে বুক কেমন করে ফার্টছে তা বিধাতাপুরুষ জানেন।
- ৪। রাজা, তোমার দুঃখে আমাদের কলিজা জবলে গেল।
- ৫। আমাদের মা-लक्ष्म्मी কোথায় গেল রাজা?
- ১। আমাদের দয়া করেছিল বলেই সে গেল।
- ২। এ রাজ্যে কেউ আমাদের মুখ তুলে চায় নি—সন্তানের সেই অনাদর কেবল আমাদের মার মনে সয় নি।
- ৩। দ্বেলা মা আমাদের কত যত্ন করে কত খাবার পাঠিয়েছে। সেই মাকে রাখতে পারলাম নারে!
  - ৪। কিন্তু রাজা, তুমি মুখ ফিরিয়ে চলেছ কোথায়? তোমাকে ছাড়ছি নে।
  - ৫। আমরা জোর করে নিয়ে যাব, কেড়ে নিয়ে যাব।

উদয়াদিত্য। আচ্ছা শোন্, আমি বলি-- তোরা যদি দেরি না করে এখনই দেশে চলে যাস তা হলে আমি মহারাজের কাছে নিজে মাধ্বপ্ররে যাবার দরবার করব।

১। সঙ্গে আমাদের ঠাকুরকেও নিয়ে যাবে?

উদরাদিত্য। চেণ্টা করব। কিন্তু আর দেরি না—এই ম্বৃহতের্ণ তোরা এখান থেকে বিদায় হ। প্রজারা। আচ্ছা, আমরা বিদায় হলুম। জয় হোক। তোমার জয় হোক।

¢

# চন্দ্রবীপ। রাজা রামচন্দ্রের কক্ষ

রামচন্দ্র, মন্দ্রী, দেওয়ান, রমাই ও অন্যান্য সভাসদগণ রামচন্দ্র গদির উপর তাকিয়া হেলান দিয়া গ্রুড়গর্নিড় টানিতে টানিতে সম্মুখ্য একজন অপরাধীর বিচার করিতেছেন

রামচন্দ্র। বেটা, তোর এতবড়ো যোগ্যতা!

অপরাধী। (সরোদনে) দোহাই মহারাজ, আমি এমন কাজ করি নি।

মন্ত্রী। বেটা, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে আর আমাদের মহারাজের তুলনা?

দেওয়ান। বেটা, জানিস নে, যখন প্রতাপাদিত্যের বাপ প্রথম রাজা হয় তখন তাকে রাজটিকা পরাবার জন্যে সে আমাদের মহারাজার স্বগীয় পিতামহের কাছে আবেদন করে। অনেক কাঁদাকাটা করাতে তিনি তাঁর বাঁ-পায়ের কড়ে আঙ্কুল দিয়ে তাকে টিকা পরিয়ে দেন।

রমাই। বিক্রমাদিত্যের বেটা প্রতাপাদিত্যে, ওরা তো দুই পুরুষে রাজা। প্রতাপাদিত্যের পিতামহ ছিল কে'চো, কে'চোর পুত্র হল জোঁক, বেটা প্রজার রক্ত খেয়ে থেয়ে বিষম ফুলে উঠল, সেই জোঁকের পুত্র আজ মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মাথাটা কুলোপানা করে তুলেছে আর চক্র ধরতে শিখেছে। আমরা প্রেন্থান্ক্রমে রাজসভায় ভাঁড়বৃত্তি করে আসছি; আমরা বেদে, আমরা জাতসাপ চিনি নে? রামচন্দ্র। আচ্ছা, যা— এ যাত্রা বে'চে গেলি, ভবিষ্যতে সাবধান থাকিস।

[মদ্বী, রমাই ও রামচন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান

রমাই। আপনি তো চলে এলেন, এ দিকে যুবরাজ বাবাজি বিষম গোলে পড়লেন। রাজার অভিপ্রায় ছিল, কন্যাটি বিধবা হলে হাতের লোহা আর বালা দুর্গাছি বিক্রি করে রাজকোষে কিঞিৎ অর্থাগম হয়। যুবরাজ তাতে ব্যাঘাত করলেন। তা নিয়ে তম্বি কত!

রামচন্দ্র। (হাসিতে হাসিতে) বটে!

মন্ত্রী। মহারাজ, শ্বনতে পাই, প্রতাপাদিত্য আজকাল আপসোসে সারা হচ্ছেন। এখন কী উপায়ে মেয়েকে শ্বশ্বরবাড়ি পাঠাবেন তাই ভেবে তাঁর আহারনিদ্রা নেই।

রামচন্দ্র। সত্যি নাকি? (হাস্য ও তামকটেসেবন)

মন্ত্রী। আমি বলল্ম, আর মেয়েকে শ্বশ্রবাড়ি পাঠিয়ে কাজ নেই। তোমাদের ঘরে মহারাজ বিবাহ করেছেন এতেই তোমাদের সাত প্রর্ষ উন্ধার হয়ে গেছে। তার পরে আবার তোমাদের মেয়েকে ঘরে এনে ঘর নিচু করা, এত প্রণ্য এখনো তোমরা কর নি। কেমন হে ঠাকুর?

রমাই। তার সন্দেহ আছে? মহারাজ, আপনি যে পাঁকে পা দিয়েছেন সে তো পাঁকের বাবার ভাগ্যি, কিন্তু তাই বলে ঘরে ঢোকবার সময় পা ধুয়ে আসবেন না তো কী?

#### ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। মহারাজ, আহার প্রস্তুত।

রেমাই ও মন্ত্রীর প্রস্থান

#### রামমোহন মালের প্রবেশ

রামমোহন। (করজোড়ে) মহারাজ!

রামচন্দ্র। কী রামমোহন?

রামমোহন। মহারাজ, আজ্ঞা দিন, আমি মাঠাকর্বনকে আনতে যাই।

রামচন্দ্র। সে কী কথা!

রামমোহন। আজ্ঞে হাঁ। অন্তঃপর্র অন্ধকার হয়ে আছে, আমি তা দেখতে পারি নে। অন্দরে যাই, মহারাজের ঘরে কাকেও দেখতে পাই নে, আমার যেন প্রাণ কেমন করতে থাকে। আমার মা-লক্ষ্মী ঘরে এসে ঘর আলো কর্ন, দেখে চক্ষ্ম সার্থক করি।

রামচন্দ্র। রামমোহন, তুমি পাগল হয়েছ? সে মেয়েকে আমি ঘরে আনি?

রামমোহন। (নেত্র বিস্ফারিত করিয়া) কেন মহারাজ!

রামচন্দ্র। বল কী রামমোহন? প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে আমি ঘরে আনব?

রামমোহন। কেন আনবেন না হ্বজুর? আপনার রানীকে আপনি যদি ঘরে এনে তাঁর সম্মান না রাখেন তা হলে কি আপনার সম্মানই রক্ষা হবে?

রামচন্দ্র। যদি প্রতাপাদিত্য মেয়েকে না দেয়?

রামমোহন। (বক্ষ ফ্লাইরা) কী বললেন মহারাজ? যদি না দের? এতবড়ো সাধ্য কার যে দেবে না! আমার মা জননী, আমাদের ঘরের মা-লক্ষ্মী, কার সাধ্য তাঁকে আমাদের কাছ হতে কেড়ে রাখতে পারে? আমার মাকে আমি আনব, তুমিই বা বারণ করবার কে?

[ প্রস্থানোদ্যম

রামচন্দ্র। (তাড়াতাড়ি) রামমোহন, যেয়ো না, শোনো শোনো। আচ্ছা, তুমি আনতে যাচ্ছ যাও— তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু দেখো, এ কথা যেন কেউ শ্ননতে না পায়। রমাই কিংবা মন্দ্রীর কানে এ কথা যেন কোনোমতে না ওঠে।

রামমোহন। যে আজ্ঞা মহারাজ!

# চতুর্থ অঙক

5

## মন্ত্রী ও প্রতাপাদিত্য

প্রতাপাদিত্য। মাধ্বপ<sup>্</sup>রের প্রজারা দরখাস্ত নিয়ে দিল্লিতে চলেছিল, হাতে হাতে ধ্রা প্রেছিল—সেও কি তমি অবিশ্বাস কর?

মন্ত্রী। আজ্ঞে না মহারাজ, অবিশ্বাস কর্রাছ নে।

প্রতাপাদিত্য। ওরা তাতে লিখেছে, আমি দিল্লীশ্বরের শত্র্ব, ওদের ইচ্ছা আমাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে উদয়কে সিংহাসন দেওয়া হয়— এ কথাগ্বলো তো ঠিক?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ, সে দরখাসত তো আমি দেখেছি।

প্রতাপাদিতা। এর চেয়ে তুমি আর কী প্রমাণ চাও?

মন্দ্রী। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের যাবরাজ আছেন এ কথা আমি কিছ্বতে বিশ্বাস করতে

প্রতাপাদিত্য। তোমার বিশ্বাস কিংবা তোমার আন্দাজের উপর নির্ভার করে তো আমি রাজকার্য চালাতে পারি নে। যদি বিপদ ঘটে তবে, 'ঐ বা, মন্ত্রী আমার ভুল বিশ্বাস করেছিল' বলে তো নিষ্কৃতি পাব না।

মন্ত্রী। কিন্তু যুবরাজকে যে সন্দেহে কারাদণ্ড দিয়েছেন তার যদি কোনো মূল না থাকে তা হলেও রাজকার্যের মঙ্গল হবে না।

প্রতাপাদিত্য। রাজ্য রক্ষা সহজ ব্যাপার নয় মন্ত্রী। অপরাধ নিশ্চয় প্রমাণ হলে তার পরে দণ্ড দেওয়াই যে রাজার কর্তব্য তা আমি মনে করি নে। যেখানে সন্দেহ করা যায় কিংবা যেখানে ভবিষ্যতেও অপরাধের সম্ভাবনা আছে সেখানেও রাজা দণ্ড দিতে বাধ্য।

মন্ত্রী। আপনি রাগ করবেন, কিন্তু আমি এ ক্ষেত্রে সন্দেহ কিংবা ভবিষ্যৎ অপরাধের সম্ভাবনা পর্যন্ত কম্পনা করতে পারি নে।

প্রতাপাদিত্য। মাধবপুরের প্রজারা এখানে এসেছিল কি না?

মক্বী। হাঁ।

প্রতাপাদিত্য। তারা ওকেই রাজা করতে চেয়েছিল কি না?

মন্বী। হাঁ, চেয়েছিল।

প্রতাপাদিত্য। তুমি বলতে চাও এ-সকলের মধ্যে উদয়ের কোনো হাত ছিল না?

মন্ত্রী। যদি হাত থাকত তা হলে এত প্রকাশ্যে এ কথার আলোচনা হত না।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার নিঃসংশয় নিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়েই বসে থাকো— কিন্তু আমি বরণ্ড নির্দোষকে দণ্ড দেব কিন্তু যেখানে রাজ্যের কিছুমান্ত অহিত ঘটবার আশঙ্কা আছে সেখানে বিপদটা একেবারে ঘাড়ে এসে পড়ার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকব না। রাজার দায়িত্ব মন্ত্রীর দায়িত্বের চেয়ে ঢের বেশি।

মন্ত্রী। অন্তত বৈরাগীঠাকুরকে ছেড়ে দিন মহারাজ! প্রজাদের মনে একসঞ্চো এতগ্রলো বেদনা চাপাবেন না।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, সে আমি বিবেচনা করে দেখব।

## \$

## রায়গড়। বসনত রায়ের প্রাসাদ। বসনত রায় একাকী আসীন

## পাঠানের প্রবেশ ও সেলাম

বসন্ত রায়। খাঁসাহেব, এসো এসো। সাহেব, তোমার মুখ এমন মলিন দেখছি কেন? মেজাজ ভালো তো?

পাঠান। মেজাজের কথা আর বলবেন না মহারাজ! একটি বয়েত আছে—রাহ্রি বলে, আমার কি হাসবার ক্ষমতা আছে? যখন চাঁদ হাসে তখনই আমি হাসি, নইলে সব অন্ধকার! মহারাজ, আমরাই বা কে? আপনি না হাসলে যে আমাদের হাসি ফ্রিয়ে যায়! আমাদের আর স্থ নেই প্রভ!

বসন্ত রায়। সে কী কথা সাহেব! আমার তো অস্ত্র্খ কিছ্রই নেই।

পাঠান। এখন আপনার আর তেমন গানবাজনা শ্বনি নে। আপনার যে সেতার কোলে-কোলেই থাকত সে তো আর দেখতেই পাই নে।

বসন্ত রায়। সেতারে সেতারে তো নাড়া দিলেই বেজে ওঠে। কিন্তু মান্থের মনে যখন স্র লাগে না তখন কার সাধ্য তাকে বাজায়।

## সীতারামের প্রবেশ

# সীতারাম। জয় হোক মহারাজ!

[ প্রণাম

বসন্ত রায়। আরে সীতারাম যে! ভালো আছিস তো? মুখ শুকনো যে? খবর সব ভালো তো? শীঘ্র বল্।

সীতারাম। খবর বড়ো খারাপ—সব বলছি। পাঠান। হুজুর, তবে এখন আর্সি।

[ সেলাম ও প্রস্থান

বসন্ত রায়। সীতারাম, কী হয়েছে সব বল্বল্, আমার প্রাণ বড়ো অধীর হচ্ছে। আমার দাদার—

সীতারাম। নিবেদন করছি মহারাজ! য্বরাজকে আমাদের মহারাজ কারাদণ্ড দিয়েছেন। বসন্ত রায়। কারাদণ্ড! সে কী কথা! কেন, উদয় কী অপরাধ করেছিল?

সীতারাম। সে তো আমরা কিছ্ব ব্রুতে পারলব্ম না। হঠাৎ একদিন শ্বনলব্ম য্বরাজ বন্দী।

বসন্ত রায়। আ! বন্দী!

সীতারাম। আজ্ঞা হা মহারাজ!

বসন্ত রায়। সীতারাম, এ কী কথা! তাকে কি একেবারে জেলখানায় ফোজপাহারায় বন্ধ করে রেখেছে?

সীতারাম। আজ্ঞে হা মহারাজ!

বসনত রায়। তাকে কি একবার বেরোতেও দেয় না?

সীতারাম। আজ্ঞানা।

বসন্ত রায়। সে একলা কারাগারে?

সীতারাম। হাঁ মহারাজ!

বসন্ত রায়। প্রতাপ আমাকে বন্দী কর্ক-না— আমি আপনি গিয়ে ধরা দিচ্ছি।

সীতারাম। তাতে কোনো ফল হবে না।

বসনত রায়। কিন্তু কী হবে সীতারাম! কী করা যায়?

সীতারাম। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। আপনাকে যেতে হচ্ছে। একবার যশোরে চল্মন।

বসন্ত রায়। সে তো যাবই। একবার তো প্রতাপকে বলে কয়ে চেন্টা করে দেখতেই হবে।

O

## চন্দ্রশ্বীপ। রামচন্দ্রের কক্ষ

রামচন্দ্র মন্ত্রী রমাই দেওয়ান ও ফর্নান্ডিজ রামমোহন প্রবেশ করিয়া জোড়হস্তে দন্ডায়মান

রামচন্দ্র। (বিস্মিত ভাবে) কী হল রামমোহন?

त्राभरभारन। अकनरे निष्यन रखार ।

রামচন্দ্র। (চমকিয়া) আনতে পার্রাল নে?

রামমোহন। আন্তের না মহারাজ। কুলপেন বারা করেছিল্ম।

রামচন্দ্র। (রুম্থ হইরা) বেটা, তোকে বাত্রা করতে কে বলেছিল? তখন তোকে বার বার করে বারণ করলুম, তখন যে তুই বুক ফুলিয়ে গেলি, আর আজ—

রামমোহন। (কপালে হাত দিয়া) মহারাজ, আমার অদ্ভের দোষ।

রামচন্দ্র। (আরো জ্বন্ধ হইরা) রামচন্দ্র রায়ের অপমান! তুই বেটা আমার নাম করে ভিক্সা চাইতে গেলি, আর প্রতাশাদিত্য দিলে না! এতবড়ো অপমান আমাদের বংশে আর কখনো হয় নি।

রামমোহন। (নত শির তুলিয়া) ও কথা বলবেন না। প্রতাপাদিত্য বদি না দিতেন, আমি বেমন করে পারি আনত্ম। প্রতাপাদিত্য রাজা বটেন, কিন্তু আমার রাজা তো নন।

রামচন্দ্র। ওরে হতভাগা বেটা, তবে হল না কেন? (রামমোহন নীরব) রামমোহন, শীঘ্র বল্। রামমোহন। মহারাজ, তাঁর ভাই আজ কারাগারে।

রামচন্দ্র। তাতে কী হল?

রামমোহন। ভাইয়ের এই বিপদের দিনে তাঁকে একলা ফেলে চলে আসেন, এমন মা কি আমার?

<u>तामहन्त्र । वर्ष ! व्यामर्क्ठ हार्रेलन ना वर्ष्ट ! व्यामात लाक शिरत्र किरत कल !</u>

রামমোহন। রাগ করেন কেন মহারাজ! রাগ করতে হয় তা হলে যারা আপনার ব্দিধ নষ্ট করেছে তাদের উপর রাগ কর্ন।

রামচন্দ্র। তার মানে কী হল?

রামমোহন। যুবরাজ যে আজ বন্দী তার গোড়াকার কথাটা কি এরই মধ্যে ভুললেন? এ-সমস্ত তো আমাদেরই জন্যে! এমন স্থলে আমাদের মহারানী-মাকেও তো জোর করে বলতে পারল্বম না যে আমাদের কর্মের ফল তোমার ভাইয়ের উপরে চাপিয়ে তুমি চলে এসো।

রামচন্দ্র। বেরো বেটা, বেরো তুই! এখনই আমার স্মুখ হতে দ্রে হয়ে যা!

রামমোহন। যাচ্ছি মহারাজ, কিন্তু এ কথা বলে যাব যে, সতীলক্ষ্মী যদি এবার তাঁর ভাইকে ছেড়ে চলে আসতেন তা হলে তাঁর স্বামীর পাপ বৃদ্ধি হত—সেই ভয়েই তিনি হৃদয় পাষাণ করে রইলেন, আসতে পারলেন না।

[ প্রস্থান

দেওয়ান। মন্দ্রী ঠিক কথাই বলেছেন। তা হলে প্রতাপাদিত্য এবং তাঁর কন্যাকে উপয<sub>ু</sub>ক্ত শিক্ষা দেওয়া হবে।

রমাই। এ শন্তকারে আপনার বর্তমান শ্বশন্বমশাইকে একখানা নিমন্ত্রণপত্র পাঠাতে ভুলবেন না, নইলে কী জানি তিনি মনে দুঃখ করতে পারেন।

সকলে। হিঃ হিঃ হিঃ! হাঃ হাঃ! হোঃ হোঃ হোঃ!

রমাই। বরণ করবার জন্য এয়োস্চীদের মধ্যে যশোরে আপনার শাশন্ডিঠাকর্নকে ডেকে পাঠাবেন, আর মিন্টাশ্রমিতরে জনাঃ— প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যখন একথাল মিন্টাশ্র পাঠাবেন তখন তার সংখ্যে দুটো কাঁচা রম্ভা পাঠিয়ে দেবেন।

রামচন্দ্র। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! হাঃ হাঃ!

[ সভাসদগণের হাস্য। সকলের অলক্ষ্যে ফর্নাণ্ডিজের প্রস্থান

দেওয়ান। তা মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, যদি ইতর লোকের ভাগ্যেই মিষ্টান্ন থাকে তা হলে তো যশোরেই সমস্ত মিষ্টান্ন খরচ হয়ে যায়, চন্দ্রনীপে আর খাবার উপযুক্ত লোক থাকে না।

রামচন্দ্র। আমার শ্বশ্বরকে এখনই একটা চিঠি লিখে দিতে হচ্ছে।

भन्दौ। कौ निथव?

রমাই। লেখো, তোমার রাজত এবং রাজকনা। তোমারই থাক্— জগতে শালা-শ্বশ্রের অভাব নেই।

সকলে। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ!হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ! ধার হোঃ! মন্দ্রী। তা বেশ, ঐ কথাই গ্রুছিয়ে লেখা যাবে। রামচন্দ্র। আজই ও চিঠি রওনা করে দিয়ো।

8

# যশোহর। প্রতাপাদিত্যের কক্ষ

#### বসনত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত রায়। বাৰা প্রতাপ, উদয়কে আর কেন কণ্ট দাও? পদে পদেই র্যাদ সে তোমাদের কাছে অপরাধ করে তবে তাকে এই বুড়োর কাছে দাও-না। (প্রতাপ নির্বৃত্তর) তুমি যা মনে করে উদয়কে শাস্তি দিচ্ছ সেই অপরাধ যে যথার্থ আমার। আমিই যে রামচন্দ্র রায়কে রক্ষা করবার জন্যে চক্তান্ত করোছলুম।

প্রতাপাদিতা। খ্রড়োমশায়, ব্থা কথা বলে আমার কাছে কোনোদিন কেউ কোনো ফল পায় নি।

বসন্ত রায়। ভালো, আমার আর-একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে। আমি একবার কেবল উদয়কে দেখে যেতে চাই— আমাকে তার সেই কারাগ্হে প্রবেশ করতে কেউ যেন বাধা না দেয় এই অনুমতি দাও।

প্রতাপাদিতা। সে হতে পারবে না।

বসন্ত রায়। তা হলে আমাকে তার সংগ্য একসংগ্য বন্দী করে রাখো। আমাদের দ্বজনেরই অপরাধ এক, দণ্ডও এক হোক—যতদিন সে কারাগারে থাকবে আমিও থাকব।

ানীরবে প্রতাপের প্রস্থান

সীতারামের প্রবেশ ও প্রণাম

বসন্ত রার। কী সীতারাম, খবর কী?

সীতারাম। খবর পরে বলব। এখন শীঘ্র একবার আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে। বিলম্ব করবেন না।

বসনত রায়। কেন সীতারাম? কোথায় যেতে হবে?

। বসণত রায়ের কানে কানে সীতারামের ভাষণ

(বিস্ফারিত নেত্রে) আাঁ! সত্যি নাকি!

সীতারাম। মহারাজ, কথা কবার সময় নেই, শীঘ্র আস্কুন।

বসন্ত রায়। একবার বিভার সংশ্যে দেখাটা করে আসি-না?

সীতারাম। না, সে হয় না— আর দেরি না।

বসন্ত রায়। তবে কাজ নেই—চলো (অগ্রসর হইয়া) কিন্তু বেশি দেরি হত না—একবার দেখা করেই চলে আসতুম।

সীতারাম। না মহারাজ, তা হলে বিপদ হবে।

[ প্রস্থান

Œ

#### কারাগার

## উদয়াদিত্য। অনুচরের প্রবেশ

উদয়াদিত্য। লোচনদাস!

লোচনদাস। যুবরাজ!

উদয়াদিতা। य्वताङ कारक वन्छ?

লোচনদাস। আন্তের, আপনাকে।

উদয়াদিত্য। আমার এই যৌবরাজ্য যেন পরম শন্ত্র ভাগ্যেও না পড়ে। লোচন।

লোচনদাস। আজ্ঞে।

উদয়াদিতা। সময় এখন কত? বিভার কি আসবার সময় হয় নি?

লোচনদাস। আজে, এখনো কিছ্ম দেরি আছে। মায়ের ভোগ সারা হলে তিনি নিজের হাতে প্রসাদ নিয়ে আস্বেন।

উদয়াদিতা। সন্ধাারতি এতক্ষণে হয়ে গেছে বোধ হয়?

লোচনদাস। আজ্ঞে হাঁ, হয়ে গেছে।

উদয়াদিত্য। পাখিরা সব বাসায় ফিরে গেছে। নহবতখানায় এতক্ষণে ইমন-কল্যাণের স্ক্রবাজছে। লোচন, বিভার শ্বশ্বরবাড়ি থেকে কি আজও লোক আসে নি?

লোচনদাস। একবার মোহন এসেছিল।

উদয়াদিত্য। তবে? বিভা কি—

লোচনদাস। দিদিঠাকর্ন আপনাকে একলা রেখে যেতে পারলেন না।

উদয়াদিত্য। সে হবে না, সে হবে না! তাকে যেতে হবে! যেতেই হবে! আমার জন্যে ভাবনা নেই— আমার সমসত সইবে। এই-যে তার ফুলগুর্নলি এখনো শুকোয় নি! সকালবেলায় পুর্জার পরে প্রসাদী ফুল এনে দিয়ে গেল— তখন তার মুখে দেবীকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছিল্ম।

লোচনদাস। আহা, দেবীই বটে!

উদয়াদিত্য। কিন্তু তাকে যেতেই হবে। আমি সইতে পারব। তাকে ধরে রাথব না। বাহিরে। আগ্রন! আগ্রন!

#### প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। আগ্ন লেগেছে! পালান পালান!

C

# খালের ধারে নৌকার সম্মুখে

## সীভারামের সহিত ব্বরাজের দুত প্রবেশ

সীতারাম। এই নৌকা, এই নৌকা, আস্বন, উঠে পড়্বন—

নৌকার ভিতর হইতে বসন্ত রায়ের অবতরণ

বসন্ত রায়। দাদা এসেছিস? আয় দাদা, আয়!

[বাহ্ব প্রসারণ

উদয়াদিতা। দাদামশার!

[ আলিঙ্গন

यमञ्ज बाह्र। की मामा?

উদরাদিতা। (উদ্প্রান্তভাবে চারি দিকে চাহিরা) দাদামশার!

বসনত রায়। এই যে আমি দাদা— কেন ভাই?

উদরাদিত্য। (দ্বই হস্ত ধরিয়া) আজ আমি ছাড়া পেরেছি—তোমাকে পেরেছি। আর আমার স্বধের কী অবশিষ্ট রইল? এ মুহুর্ত আর কতক্ষণ থাকবে?

সীতারাম। (করজোড়ে) ব্বরাজ, নৌকায় উঠ্ন।

উদয়াদিতা। (চমকিত হইরা) কেন? নৌকার কেন?

সীতারাম। নইলে এখনই আবার প্রহরীরা আসবে, এখনই ধরে ফেলবে।

উদয়াদিত্য। (বিস্মিত হইয়া) আমরা কি পালিয়ে বাচ্ছ?

বসন্ত রার। (হাত ধরিরা) হাঁ ভাই— আমি তোকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি। এ ষে পাষাণ-হদরের দেশ।

সীতারাম। ব্বরাজ, আমি তোমাকে উম্বার করবার জন্যে কারাগারে আগন্ন লাগিয়েছি।

উদয়াদিত্য। কী সর্বনাশ! মর্রাব যে!

সীতারাম। তুমি যতদিন কয়েদে ছিলে প্রতিদিনই আমি মরেছি।

উদয়াদিত্য। (অনেকক্ষণ ভাবিয়া) না, আমি পালাতে পারব না।

বসণত রায়। কেন দাদা, এ ব্রড়োকে কি ভূলে গেছিস?

উদয়াদিত্য। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) না না— আমি কারাগারে ফিরে যাই।

বসন্ত রায়। (হাত চাপিয়া ধরিয়া) কেমন করে যাবি যা দেখি! আমি যেতে দেব না।

উদয়াদিত্য। এ হতভাগাকে নিয়ে কেন বিপদ ডাকছ?

বসন্ত রায়। দাদা, তোর জন্য যে বিভাও কারাবাসিনী হয়ে উঠল। তার এই নবীন বয়সে সে কি তার সমস্ত জীবনের সূখ জলাঞ্জলি দেবে?

উদয়াদিত্য। চলো, চলো, চলো। সীতারাম, প্রাসাদে তিনখানি পত্র পাঠাতে চাই। সীতারাম। নোকাতেই লিখে দেবেন। ঐখানেই চল্বন।

[ প্রস্থান

ধনজয়ের প্রবেশ

ন্তা ও গীত

ওরে আগ্নুন, আমার ভাই, আমি তোমারি জয় গাই।

তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই।

তুমি দ্বহাত তুলে আকাশ-পানে
মেতেছ আজ কিসের গানে।
এ কী আনন্দময় নৃত্য অভয়, বলিহারি ষাই।
যেদিন ভবের মেয়াদ ফ্রোবে ভাই,
আগল যাবে সরে,
সেদিন হাতের দড়ি পায়ের বেড়ি
দিবি রে ছাই করে।
সেদিন আমার অংগ তোমার অংগ
ওই নাচনে নাচবে রংগ,
সকল দাহ মিটবে দাহে

घू हरव अव वालाई।

9

## প্রতাপাদিত্যের কক্ষ

#### প্রতাপাদিতা ও মন্ত্রী

প্রতাপাদিত্য। দৈবাৎ আগন্ন লাগার কথা আমি এক বর্ণ বিশ্বাস করি নে। এর মধ্যে চক্রান্ত আছে। খনুড়ো কোথায়?

মন্ত্রী। তাঁকে দেখা যাচ্ছে না।
প্রতাপাদিত্য। হুঁ। তিনিই এই অন্নিকাণ্ড ঘটিয়ে ছোঁড়াটাকে নিয়ে পালিয়েছেন।
মন্ত্রী। তিনি সরল লোক--এ-সকল বৃদ্ধি তো তাঁর আসে না।
প্রতাপাদিত্য। বাইরে থেকে যাকে সরল বলে বোধ না হবে তার কুটিল বৃদ্ধি বৃথা।
মন্ত্রী। কারাগার ভস্মসাৎ হয়ে গেছে, আমার আশ্বন্ধা হচ্ছে যদি—
প্রতাপাদিত্য। কোনো আশ্বন্ধা নেই, আমি বলছি উদয়কে নিয়ে খুড়োমহারাজ পালিয়েছেন।

#### দ্বারীর প্রবেশ

দ্বারী। মহারাজ, প্র— প্রতাপাদিত্য। কার প্র? দ্বারী। হ্জুর, য্বরাজের হাতের লেখা। প্রতাপাদিত্য। কে এনেছে? দ্বারী। একজন নৌকার মাঝি। প্রতাপাদিত্য। সে কোথায় গেল? দ্বারী। সে পালিয়েছে।

[ প্রস্থান

মন্ত্রী। (করজোড়ে) তাঁকে মাপ কর্ন মহারাজ! প্রতাপাদিত্য। তাকে মাপ করব না তো কী! সে আমার দন্ডেরও যোগ্য নয়। কিন্তু— মুক্তিয়ার খাঁ!

প্রতাপাদিতা। (পরপাঠানেত) এই দেখো মন্ত্রী, উদয় আমার কাছে মাপ চেয়েছে।

त ७। २५क

## মুভিয়ার খাঁর প্রবেশ

ম্বিজয়ার। খোদাবন্দ্!

[ সেলাম

প্রতাপাদিতা। অশ্ব প্রস্তৃত আছে—তুমি এখনই যাও! কাল রাত্রে আমি বসন্ত রায়ের ছিন্ন মুন্ড দেখতে চাই।

ম্বিয়ার। যো হ্বুম মহারাজ!

[ প্রস্থান

প্রতাপাদিতা। সেই বৈরাগীটার খবর পেয়েছ? মন্ত্রী। না মহারাজ!

প্রতাপাদিত্য। সে বোধ হয় পালিয়েছে। সে যদি থাকে তো আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। মন্ত্রী। কেন মহারাজ, তাঁকে আবার কিসের প্রয়োজন?

প্রতাপাদিত। আর কিছ্ম নয়—সেই ভাঁড়টাকে নিয়ে একট্ম আমোদ করতে পারতুম—তার কথা শ্মনতে মজা আছে।

## ধনজয়ের প্রবেশ

ধনঞ্জয়। জয় হোক মহারাজ! আপনি তো আমাকে ছাড়তেই চান না, কিন্তু কোথা থেকে আগন্ন ছন্টির পরোয়ানা নিয়ে হাজির। কিন্তু না বলে যাই কী করে! তাই হনুকুম নিতে এলন্ম। প্রতাপাদিত্য। কদিন কাটল কেমন!

ধনঞ্জয়। সনুথে কেটেছে—কোনো ভাবনা ছিল না। এ-সব তারই ল্বকোচুরি খেলা—ভেবেছিল গারদে ল্বকোবে, ধরতে পারব না—কিন্তু ধরেছি, চেপে ধরেছি, তার পরে খ্ব হাসি, খ্ব গান। বড়ো আনন্দে গেছে— আমার গারদ-ভাইকে মনে থাকবে।

গান

ওরে শিকল, তোমায় কোলে করে দিয়েছি ঝংকার। তুমি আনন্দে ভাই রেখেছিলে ভেঙে অহংকার। তোমায় নিয়ে ক'রে খেলা **म**ुरथ प्रःथ कार्रेल रवला. অংগ বেড়ি' দিলে বেড়ি বিনা দামের অলংকার। তোমার 'পরে করি নে রোষ, দোষ থাকে তো আমারই দোষ, ভয় যদি রয় আপন মনে তোমায় দেখি ভয়ংকর। অন্ধকারে সারা রাতি ছিলে আমার সাথের সাথী. সেই দয়াটি স্মরি তোমায় করি নমস্কার।

প্রতাপাদিত্য। বল কী বৈরাগী! গারদে তোমার এত আনন্দ কিসের? ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যে তোমার যেমন আনন্দ তেমনি আনন্দ—অভাব কিসের? তোমাকে সুখ দিতে পারেন আর আমাকে পারেন না? প্রতাপাদিতা। এখন তুমি যাবে কোথায়?

ধনঞ্জয়। রাস্তায়।

প্রতাপাদিত্য। বৈরাগী, আমার এক-একবার মনে হয় তোমার ঐ রাস্তাই ভালো—আমার এই রাজ্যটা কিছু না।

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল! ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই তো পথিক— আমরা কোথায় লাগি? তা হলে অনুমতি যদি হয় তো এবারকার মতো বেরিয়ে পড়ি।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, কিন্তু মাধবপন্রে যেয়ো না।

ধনঞ্জয়। সে কেমন করে বলি! যখন নিয়ে যাবে তখন কার বাবার সাধ্য বলে যে যাব না?

## পঞ্চম অঙক

2

## রায়গড়। বসন্ত রায়ের প্রাসাদসংলগন প্রান্তর

## উদয়াদিতোর প্রবেশ

উদয়াদিত্য। মহারাজ যে দাদামশায়কে সহজে নিষ্কৃতি দেবেন তার সম্ভাবনা নেই। আমি এখানে থেকে তাঁর এই বিপদ ঘনিয়ে তোলা কোনোমতেই উচিত হচ্ছে না। আর দেরি করা না। আজই আমাকে পালাতে হবে। দাদামশায়কে বলে যাওয়া মিথ্যা। তিনি কিছ্মতেই ছাড়বেন না। উঃ— আজ সমস্ত দিনটা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, দ্বই-এক ফোঁটা ব্লিউও পড়ছে— দেখি দাদামশায় কী করছেন. তাঁকে— ও দিকে কে একটা লোক সরে গেল, ও আবার কে?

পশ্চাং হইতে মুক্তিয়ার খাঁর প্রবেশ ও সেলাম সম্মুখ হইতে দুইজন সৈনোর প্রবেশ ও সেলাম

উদয়াদিত্য। কে! মুক্তিয়ার খাঁ? কী খবর?

মনুক্তিয়ার। জনাব, আমাদের মহারাজের কাছ থেকে আদেশ নিয়ে এসেছি।

উদয়াদিতা। কী আদেশ মুক্তিয়ার?

L উদয়াদিত্যের হস্তে মৃত্তিয়ার খাঁর আদেশপত্র প্রদান

উদয়াদিত্য। এর জন্য এত সৈন্যের প্রয়োজন কী? আমাকে একখানা পত্র লিখে আদেশ করলেই তো আমি যেতুম। আমি তো আপনিই যাচ্ছিল্ম, যাব বলেই স্থির করেছি। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কী? এখনই চলো। এখনই যশোরে ফিরে যাই।

মর্ক্তিয়ার। (করজোড়ে) এখনই ফিরতে পারব না তো হর্জ্বর, আমার যে আরো কাজ আছে। উদয়াদিত্য। (ভীত হইয়া) কেন! কী কাজ?

মুবিষ্কার। আরো এক আদেশ আছে, তা পালন না করে যেতে পারব না।

উদয়াদিতা। কী আদেশ? বলছ না কেন?

ম্বিস্তরার। রায়গড়ের রাজার প্রতি মহারাজা প্রাণদশ্ভের আদেশ করেছেন।

উদয়াদিত্য। (চমকিয়া উচ্চস্বরে) না—করেন নি! মিথ্যা কথা!

ম্বিস্তার। আজ্ঞে য্বরাজ, মিথ্যে নয়। আমার কাছে মহারাজের স্বাক্ষরিত পত্র আছে।

উদয়াদিত্য। (সেনাপতির হাত ধরিয়া) মৃত্তিয়ার খাঁ, তুমি ভুল বৃঝেছ। মহারাজ আদেশ করেছেন যে যদি উদয়াদিত্যকে না পাও তা হলে বসন্ত রায়ের— আমি যখন আপনি ধরা দিচ্ছি, তখন আর কী? আমাকে এখনই নিয়ে চলো—এখনই নিয়ে চলো—বন্দী করে নিয়ে চলো, আর দেরি কোরো না।

মুক্তিয়ার। যুবরাজ, আমি ভুল বুঝি নি। মহারাজ স্পণ্ট আদেশ করেছেন—

উদয়াদিত্য। তুমি নিশ্চয় ভুল ব্বঝেছ, তাঁর অভিপ্রায় এর্প নয়। আচ্ছা চলো, যশোরে চলো। আমি মহারাজের সাক্ষতে তোমাদের ব্বিথয়ে দেব। তিনি যদি দ্বিতীয় বার আদেশ করেন সম্পন্ন কোরো।

মুক্তিয়ার। (করজোড়ে) যুবরাজ, মার্জনা করুন। তা পারব না।

উদয়াদিত্য। (অধীরভাবে) মৃক্তিয়ার, মনে আছে আমি এককালে সিংহাসন পাব? আমার কথা রাখো, আমাকে সন্তুষ্ট করো।

মে, ভিয়ার খাঁনীরব

(সেনাপতির হাত দ্ঢ়ভাবে ধরিয়া) মাজিয়ার খাঁ, বৃদ্ধ নিরপরাধ পা্ণ্যাজ্যাকে বধ করলে নরকেও তোমার স্থান হবে না!

মুক্তিয়ার। মনিবের আদেশ পালন করতে পাপ নেই।

উদয়াদিত্য। মিথ্যা কথা! যে ধর্মশাস্ত্রে তা বলে সে ধর্মশাস্ত্রও মিথ্যা। নিশ্চয় জেনো মুক্তিয়ার, পাপ আদেশ পালন করলে পাপ।

[মুক্তিয়ার খাঁনীরব

তবে আমাকে ছেড়ে দাও আমি গড়ে ফিরে যাই। তোমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে সেখানে যেয়ো— আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছি। সেখানে রণক্ষেত্রে জয়লাভ করে তার পর তোমার আদেশ পালন কোরো।

[ কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ ও উদয়াদিত্যকে বেষ্টন

উদয়াদিত্য। (উক্তৈঃস্বরে) দাদামশায়, সাবধান!

[ সৈন্যগণ-কতৃকি বন্দী

দাদামশায়, সাবধান!

জনৈক পথিকের প্রবেশ

পথিক। কে গো?

উদরাদিত্য। যাও যাও- গড়ে ছ্বটে যাও— মহারাজকে সাবধান করে দাও। মুক্তিয়ার। বাঁধো ওকে।

পিথক গ্রেপ্তার

২

# কতিপয় বালককে লইয়া বসত্ত রায়

বসন্ত রায়। বাবা, খুব ভালো করে শিখে নাও। এবারকার রাসলীলায় খুব ধুম হবে। আমি নিজে পদ রচনা করেছি— একেবারে নিখুত করে গাইতে হবে। রায়গড়ে এবার আমাদের উদয় এসেছে— আমার সেই ব'ধ্ব (গাহিতে গাহিতে)

শিশ্বকাল হতে

ব'ধুর সহিতে

পরানে পরানে লেহা।

বাবা, ধরো, তোমাদের গান ধরো—

## ভৈরবী

ধরিলে তো ধরা দেবে না. ওকে দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে! ওকে नारे यिप पिल, नारे पिल, মন নেয় যদি নিক কেছে। মন এ কী খেলা মোরা খেলেছি. নয়নের জল ফেলেছি. म्यूर् ওরই জয় যদি হয় জয় হোক. হারি যদি, যাই হেরে! মোরা একদিন মিছে আদরে গরব সোহাগ না ধরে. মনে শেষে দিন না ফ্রাতে ফ্রাতে গরব দিয়েছে সেরে। সব ভেবেছিন, ওকে চিনেছি, বিনা পণে ওকে কিনেছি— বূৰি আমাদেরই কিনে নিয়েছে. ও যে তাই আসে, তাই ফেরে। ও যে

मामा **এখনো** किन थल ना? खत्त, मामा कि ফিরেছে?

অনুচর। না, তিনি তো ফেরেন নি।

বসন্ত রায়। দাদা যে অনেকক্ষণ বেরিয়েছে রে! সঙ্গে লোক আছে তো?

অন্তর। না, তিনি লোক ফিরিয়ে দিয়েছেন।

বসন্ত রায়। ওরে, তোরা একজন কেউ যা। ও কে ও ? এ কী ! এ যে মৃত্তিয়ার খাঁঁ ! খাঁসাহেব, ভালো তো ?

## ম্ভিয়ার খাঁর প্রবেশ

ম্বিজ্যার। (সেলাম করিয়া) হাঁ মহারাজ!
বসন্ত রায়। আহারাদি হয়েছে?
ম্বিজ্যার। আজ্ঞা হাঁ। গোপনে কিছ্ব কথা আছে।
বসন্ত রায়। আচ্ছা, তোমরা সব যাও।

। সকলের প্রস্থান

আজ তবে তোমার এখানে থাকবার বন্দোবসত করে দিই।

মুক্তিয়ার। আজ্ঞা না, প্রয়োজন নেই। কাজ সেরে এখনই যেতে হবে।

বসন্ত রায়। না, তা হবে না খাঁসাহেব, আজ তোমাকে ছাড়ব না। আজ এখানে থাকতেই হবে। লোকজন তো সংশ্যে অনেক দেখছি। কোথাও লড়াইয়ে বেরিয়েছ নাকি? রসদের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে তো। ওরে—

ম্বিত্তয়ার। না মহারাজ, কিছ্বই করতে হবে না, শীঘ্রই যাব।

বসন্ত রায়। কেন বলো দেখি, বিশেষ কাজ আছে বুঝি? প্রতাপ ভালো আছে তো?

মুক্তিয়ার। মহারাজ ভালো আছেন।

বসন্ত রায়। তবে কী তোমার কাজ শীঘ্র বলো, বিশেষ জর্রর শ্বনে উদ্বেগ হচ্ছে। প্রতাপের তো কোনো বিপদ ঘটে নি?

ম্বিস্তার। আজ্ঞা না, তাঁর কোনো বিপদ ঘটে নি। মহারাজের একটি আদেশ পালন করতে এসেছি।

বসন্ত রায়। কী আদেশ এখনই বলো।

আদেশপত্র বাহির করিয়া বসন্ত রায়ের হস্তে প্রদান এবং বসন্ত রায়ের পত্র পাঠ দ্বারে সৈন্যগণের সমাবেশ

বসন্ত রায়। এ কি প্রতাপের লেখা!

মুক্তিয়ার। হাঁ।

বসন্ত রায়। খাঁসাহেব, এ কি প্রতাপের স্বহস্তে লেখা!

মুক্তিয়ার। হাঁ মহারাজ!

বসন্ত রায়। খাঁসাহেব, আমি প্রতাপকে নিজের হাতে মান্ব করেছি। (কিছ্কুণ নীরবে থাকিয়া) প্রতাপ যখন এতট্বকু ছিল সে আমাকে একম্হ্ত ছেড়ে থাকতে চাইত না। দাদা কোথায়? উদয় কোথায়?

মুক্তিয়ার। তিনি বন্দী হয়েছেন, মহারাজের নিকট বিচারের জন্যে পাঠানো হয়েছে।

বসন্ত রায়। উদয় বন্দী হয়েছে! বন্দী হয়েছে খাঁসাহেব! আমি একবার তাকে কি দেখতে পাব না?

ম্বিরার। (করজোড়ে) না জনাব, হ্বুম নেই।

বসন্ত রায়। (মুক্তিয়ার খাঁর হাত ধরিয়া) একবার তাকে দেখতে দেবে না খাঁসাহেব?

ম্বাক্তিয়ার। আমি আদেশপালক ভূত্য মাত্র।

বসন্ত রায়। এসো সাহেব, তোমার অন্য আদেশটাও পালন করো।

ম্বিক্তিয়ার। (মাটি ছ্ব্ইয়া সেলাম করিয়া জোড়হস্তে) মহারাজ, আমাকে মার্জনা করবেন— আমি প্রভুর আদেশ পালন করছি মাত্র, আমার কোনো দোষ নেই।

বস•ত রায়। না সাহেব, তোমার দোষ কী? তোমার কোনো দোষ নেই। প্রতাপকে বোলো, এই পাপে তার প্রয়োজন ছিল না— আমি আর কর্তাদনই বা বাঁচতুম। আমি মরতে ভয় করি নে। কি॰তু এইখানেই পাপের শা•িত হোক, শা•িত হোক— আর নয়। উদয়কে যেন— খাঁসাহেব, কী আর বলব— ঈশ্বর যা করেন তাই হবে— আমাদের কেবল কান্নাই সার।

0

# প্রতাপাদিত্যের কক্ষ

## বন্দীভাবে উদয়াদিত্য

প্রতাপাদিত্য। কোন্ শাস্তি তোমার উপযুক্ত?

উদয়াদিত্য। আপনি যা আদেশ করেন।

প্রতাপাদিত্য। তুমি আমার এ রাজ্যের যোগ্য নও।

উদয়াদিত্য। না মহারাজ, আমি যোগ্য নই। আপনার এই সিংহাসন হতে আমাকে অব্যাহতি দিন, এই ভিক্ষা।

প্রতাপাদিত্য। তুমি যা বলছ তা যে সত্যই তোমার হৃদয়ের ভাব তা কী করে জানব?

উদয়াদিত্য। আজ আমি মা-কালীর চরণ স্পর্শ করে শপথ করব— আপনার রাজ্যের স্চাগ্র ভূমিও আমি কখনো শাসন করব না, সমরাদিতাই আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

প্রতাপাদিতা। তুমি তবে কী চাও?

উদয়াদিত্য। মহারাজ, আমি আর কিছ্রই চাই নে—কেবল আমাকে পিঞ্জরের পশ্র মতো গারদে প্রের রাখবেন না। আমাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ কর্ন, আমি একাকী কাশী চলে যাই। প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, বেশ। আমি এর ব্যবস্থা করছি।

উদয়াদিত্য। আমার আর-একটি প্রার্থনা আছে মহারাজ! আমি বিভাকে নিজে তার শ্বশর্র-বাড়ি পেণছৈ দিয়ে আসবার অনুমতি চাই।

প্রতাপাদিত্য। তার আবার শ্বশত্পরবাড়ি কোথায়?

উদয়াদিত্য। তাই যদি মনে করেন তবে সেই অনাথা কন্যাকে আমার কাছে থাকবার অন্মতি দিন। এখানে তো তার সমুখও নেই, কর্ম ও নেই।

প্রতাপাদিত্য। তার মাতার কাছে অনুমতি নিতে পার। উদয়াদিত্য। তাঁর অনুমতি নিয়েছি।

## মহিষী ও বিভার প্রবেশ

মহিষী। বাবা উদয়, তবে কি তুই কাশী যাওয়াই দিথর করলি? আমাকেও তোর সংগে নিয়ে চল্।

প্রতাপের প্রস্থান

(সরোদনে) বাছা, এই বয়সে তুই যদি সংসার ছেড়ে গোল, আমি কোন্ প্রাণে সংসার নিয়ে থাকব? রাজ্য-সংসার পরিত্যাগ করে তুই সন্ন্যাসী হয়ে থাকবি— আর আমার মৃথে এই রাজবাড়ির অন্ন যে বিষের মতো ঠেকবে!

রোদন

উদয়াদিত্য। মা, মিথ্যা কেন কাঁদছ? যে মুক্তি পেয়েছে তার জন্যেও আবার কান্না! আমাকে আশীর্বাদ করে বিদায় করে।

মহিষী। রাজবাড়িতে জন্ম দিয়ে তোকে চিরদিন কেবল দ্বঃখ দিয়েছি— আমার ভাগ্য দিয়ে যখন তোর স্বখ হল না তখন আমি আর তোকে কী বলে এখানে রাখব ? ঈশ্বর তোকে যেখানে লাখেন স্বখে রাখ্বন—কিন্তু, বাবা, বিভার কী হবে?

উদয়াদিত্য। কী করে বলব মা! মহারাজের কাছে হ্রকুম নির্মোছ, ওকে শ্বশর্রবাড়ি পেণছে দেব। সেখানে যদি স্ব্যে থাকে তো ভালো-না যদি থাকে তব্ব ভালো— ভগবান যদি প্রসন্ন খাকেন ওর ভালো তো কেউ কেড়ে নেবে না।

বিভা। দাদা, দাদামহাশয় কেমন আছেন?

# প্রতাপাদিতোর প্রনঃপ্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। এসো উদয়, কালীর মন্দিরে এসো—মার পা ছইুয়ে শপথ করবে এসো।
। সকলের প্রদথান

8

# বাটীর বাহিরে

#### উদয়াদিতা ও ধনপ্রয

ধনপ্রয়। আজ রাস্তায় মিলন—আজ বড়ো আনন্দ। আজ আর ভণ্ডামির কোনো দরকার নেই
— আজ আর যুবরাজ নয়। আজ তো তুমি ভাই! আয় ভাই, কোলাকুলি করে নিই। (কোলাকুলি)
দাদা, যেখানে দীনদরিদ্র সবাই এসে মেলে সেই দরাজ জায়গাটাতে এসে দাঁড়িয়েছ, আজ আর কিছ্
ভাবনা নেই।

গান

সকল ভয়ের ভয় যে তারে কোন্ বিপদে কাড়বে? প্রাণের সঙ্গে যে প্রাণ গাঁথা কোন্ কালে সে ছাড়বে? নাহয় গোল সবই ভেসে— রইবে তো সেই সর্বনেশে! যে লাভ সকল ক্ষতির শেষে সে লাভ কেবল বাড়বে। সুখ নিয়ে ভাই ভয়ে থাকি, আছে আছে দেয় সে ফাঁকি, দঃখে যে সুখ থাকে বাকি किर वा स्म मूथ नाज्व? যে পড়েছে পড়ার শেষে ঠাঁই পেয়েছে তলায় এসে, ভয় মিটেছে বে'চেছে সে--তারে কে আর পাড়বে?

উদয়াদিত্য। বৈরাগীঠাকুর, আমি তোমার সংগ ধরল্ম, আর ছাড়ছি নে কিন্তু। ধনঞ্জয়। তুমি ছাড়লে আমি ছাড়ি কই ভাই? মনে বেশ আনন্দ আছে তো? খ্বৈম্ব কিছ্ফ নেই তো?

উদয়াদিত্য। কিছ্ব না—বেশ আছি। ধনঞ্জয়। তবে দাও একট্ব পায়ের ধ্বলো! উদয়াদিত্য। ও কী কর! ও কী কর! অপরাধ হবে যে।

ধনপ্তায়। দাদা, এত বড়ো বোঝা নিজের হাতে ভগবান যার কাঁধ থেকে নামিয়ে দেন সে যে মহাপুরুষ। তোমাকে দেখে আজ আমার সর্ব গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। একবার দিদিকে আনো—তাকে একবার দেখি।

উদরাদিত্য। সে তোমাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে—তাকে ডেকে আনছি।

#### বিভার প্রবেশ ও বৈরাগীকে প্রণাম

ধনঞ্জয়। ভয় নেই দিদি, ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। এই দেখ্-না, আমাকে দেখ্-না— আমি তাঁর রাস্তার ছেলে— রাস্তার কোলে-কোলেই দিন কেটে গেল, দিনরাত্রি একেবারে ধ্লোয় ধ্লোময় হয়ে বেড়াই, মায়ের আদরে লাল হয়ে উঠি। আমার মায়ের এই ধ্লোঘরে আজ তোমার নতুন নিমন্ত্রণ— কিন্তু মনে কোনো ভয় রেখো না।

বিভা। বৈরাগীঠাকুর, তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি আমাদের সংখ্য যাবে?

ধনপ্তায়। কোথায় যাব সে কথা আমার মনেই থাকে না। ঐ রাস্তাই তো আমাকে মজিয়েছে। এই মাটি দেখলে আমাকে মাটি করে দেয়।

> গান সারি গানের স্বর গ্রামছাড়া এই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে!

ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে লন্টিয়ে যায় ধ্লায় রে!
ও যে আমায় ঘরের বাহির করে,
পায়ে পায়ে পায়ে ধরে—
ও যে কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে.
যায় রে কোন্ চুলায় রে!
ও কোন্ বাঁকে কী ধন দেখাবে,
কোন্ খানে কী দায় ঠেকাবে,
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে—
ভেবেই না কুলায় রে!

উদয়াদিত্য। ঠাকুর, তুমি কি ভাবছ বিভা আমার পথের সাংগনী? ওকে আমি ওর শ্বশ্র-বাড়ি পেণছৈ দিতে যাচ্ছি।

ধনঞ্জয়। বেশ, বেশ, হরি যেখানে নিয়ে যান সেইখানেই ভালো। দেখি তিনি কোন্খানে পের্ণছিয়ে দেন – আমিও সংখ্য আছি। কোনো ভয় নেই দিদি, কোনো ভয় নেই।

Ç

## বরবেশে রামচন্দ্র

সম্মুখে নৃত্যগতি

রামচন্দ্র। রমাই, তুমি যাও—লোকজনদের দেখো গে।

[রমাইয়ের প্রস্থান

সেনাপতি, তুমি এখানে বোসো, রমাইয়ের হাসি আমার ভালো লাগছে না।

ফর্নান্ডিজ। মহারাজ, রমাইয়ের হাসি গন্ধকের আলোর মতো, তার ধোঁয়ায় দম আটকে আসে। রামচন্দ্র। ঠিক বলেছ সেনাপতি, আমার ইচ্ছা হচ্ছিল উঠে চলে যাই, আজ গানবাজনা ভালো জমছে না ফর্নান্ডিজ।

ফর্নান্ডিজ। না মহারাজ, জমছে না। আমার এই ব্রুকে বাজছে, আর-একদিনের কথা মনে পড়ছে।

রামচন্দ্র। গ্রুজবটা কি সতি।?

ফর্নান্ডিজ। কিসের গ্রুজব?

রামচন্দ্র। ঐ তাঁরা কি যশোর থেকে আসছেন?

ফর্নান্ডিজ। হাঁ মহারাজ, যশোরের একটি লোকের কাছে শ্বনল্ব তাঁদের আসবার কথা হচ্ছে। আমাকে যদি আদেশ করেন মহারাজ, আমি তাঁদের এগিয়ে আনবার জন্যে যাই।

রামচন্দ্র। এগিয়ে আনবে? তা হলে কিন্তু মন্দ্রী রমাই সবাই হাসবে।

ফর্নান্ডিজ। মহারাজ যদি আদেশ করেন তাদের হাসিস্কৃধ মুখটা আমি একেবারে সাফ করে দিতে পারি!

রামচন্দ্র। না, না, গোলমাল করে কাজ নেই। কিন্তু সেনাপতি, আমি তোমাকে গোপনে বলছি. কাউকে বোলো না, আমি তাকে কিছ্বতে ভুলতে পার্রছি নে! কালই রাত্রে আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি।

ফর্নান্ডিজ। মহারাজ, আমি আর কী বলব— তাঁর জন্যে প্রাণ দিলে যদি কোনো কাজেও না লাগে তবুও দিতে ইচ্ছা হচ্ছে।

রামচন্দ্র। দেখো সেনাপতি, এক কাজ করলে হয় না?

ফর্নান্ডজ। কী বলুন।

রামচন্দ্র। মোহন যদি একবার খবর পায় যে তাঁরা আসছেন তা হলে সে আপনি ছন্টে যাবে। একবার কোনোমতে তাকে সংবাদটা জানাও-না। কিন্তু দেখো, আমার নাম কোরো না।

ফর্নান্ডিজ। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[ প্রস্থান

## রমাইয়ের প্রবেশ

রমাই। মহারাজ, যশোর থেকে তো কেউ নিমন্ত্রণ রাখতে এল না! রাগ করলে বা! রামচন্দ্র। হা, হা, হা, হা।

রমাই। আপনার প্রথম পক্ষের শ্বশ্বর তো সেবার তাঁর কন্যার সি'থির সি'দ্বরের উপর হাত ব্বলোবার চেন্টায় ছিলেন— এবারে তাঁকে—

## রামমোহন দুত আসিয়া

রামমোহন। চুপ! আর একটি কথা যদি কও তা হলে—

রমাই। বুঝেছি বাবা, আর বলতে হবে না।

রামমোহন। মহারাজ, হাসবেন না মহারাজ! আজকের দিনে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু মহারাজার ঐ হাসি সহ্য করতে পার্রাছ নে।

রামচন্দ্র। ফের বেয়াদবি কর্রাছস!

রামমোহন। আমার বেয়াদবি! বেয়াদবি কে করলে ব্রুবলে না!

ফর্নান্ডিজ। মোহন, একটা কথা আছে ভাই, একট্র এ দিকে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান

রামচন্দ্র। ওরা সব গান বন্ধ করে হাঁ করে বঙ্গে রইল কেন? ওদের একট্র গাইতে বলো-না। আজ সব যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে।.

# উপসংহার

# নদীতীরে নোকা

# বিভা ও রামমোহন

বিভা। মোহন!

রামমোহন। মা, আজ তুমি এলে?

বিভা। হাঁ মোহন। তুই কি আমায় নিতে এলি?

রামমোহন। না মা, অত ব্যুক্ত হোয়ো না, আজ থাক্।

বিভা। কেন মোহন, আজ কেন নয়?

রামমোহন। আজ দিন ভালো নয় যে মা, আজ দিন ভালো নয়।

বিভা। ভালো দিন নয়? তবে আজ এত উৎসবের আয়োজন কেন? বরাবর দেখলমুম রাস্তায় আলোর মালা— বাঁশি বাজছে। আজ বুঝি শুভলগন পড়েছে?

রামমোহন। শৃভলগন! মিথ্যে কথা। সমস্ত ভুল।

বিভা। মোহন, তোর কথা আমি ব্রুতে পারছি নে, কী হয়েছে আমাকে সতিয় করে বল্। মহারাজ কি রাগ করেছেন?

রামমোহন। রাগ করেছেন বৈকি।

বিভা। তিনি তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

রামমোহন। দেরি হয়ে গেছে মা. দেরি হয়ে গেছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বিভা। অনেক দেরি হয়ে গেছে? সময় একেবারে ফুরিয়ে গেছে?

রামমোহন। ফুরিয়ে গেছে—সব ফুরিয়ে গেছে। সময় গেলে আর ফেরে না।

বিভা। কে বললে ফেরে না? আমি তপস্যা করে ফেরাব—আমি জীবন-মন দিয়ে ফেরাব। মোহন, এখনই তুই আমাকে নিয়ে যা। দেরি হয়ে থাকে, আর এক মৃহত্ত দেরি করব না।

রামমোহন। যুবরাজ কোথায় গেছেন?

বিভা। তিনি খবর নিতে গেছেন।

রামমোহন। তিনি ফিরে আস্কুন-না।

বিভা। না মোহন, আর বিলম্ব নয়। তিনি কি খবর পেয়েছেন আমি এসেছি? দাদা বললেন, তিনি নৌকার ছাত থেকে দেখেছেন ময়্রপংখি সাজানো হচ্ছে।

রামমোহন। হাঁ, সাজানো হচ্ছে বটে—

বিভা। এখনো কি সাজানো শেষ হয় নি?

রামমোহন। ঐ ময়্রপংখির সাজসঙ্জায় আগ্নুন লাগ্নুক, আগ্নুন লাগ্নুক!

বিভা। মোহন, তোর মুখে এ কী কথা! তুই যখন আনতে গোলি আসতে পারি নি বলে এত রাগ করেছিস? তুইও আমার দুঃখ বুঝতে পারিস নি মোহন?

[মোহন নির্ভর

এই দেখ্, তোর দেওয়া সেই শাঁখাজোড়া পরে এসেছি— আজকের দিনে তুই আমার উপর রাগ করিস নে।

রামমোহন। আমাকে আর দক্ষ কোরো না! মিথ্যে দিয়ে তোমার কাছে আর কথা চাপা দিতে পারল্বম না। মা জননী, এ রাজ্যের লক্ষ্মী তুমি, কিন্তু এ রাজ্যে তোমার আজ আর স্থান নেই। চলো মা, তুমি ফিরে চলো— তোমার এই পাদপদেমর দাস, এই অধম সন্তান তোমার সংগে যাবে।

বিভা। মোহন, যা তোর বলবার আছে সব তুই বল্। আমি যে কত দঃখ বইতে পারি তা কি তই জানিস নে?

রামমোহন। সন্তান যথন ডাকতে গেল তখন কেন এলি নে, তখন কেন এলি নে— আমার পোড়া কপাল, তোকে কেন আনতে পারলমুম না!

বিভা। ওরে মোহন, জগতে এমন কোনো স্থ নেই যার লোভে আমি সেদিন দাদাকে ফেলে আসতে পারতুম— এতে আমার কপালে যা থাকে তাই হবে।

রামমোহন। তবে শোন্ মা, সেই ময়্রপর্ংখ তোর জন্যে নয়।

বিভা। নাই হল মোহন, দ্বঃখ কিসের? আমি হে টে চলে যাব।

রামমোহন। যাবি কোথায়? সেখানে যে আজ আর-এক রানী আসছে।

বিভা। আর-এক রানী!

রামমোহন। হাঁ, আর-এক রানী। আজ মহারাজের বিবাহ।

বিভা। ওঃ! আজ বিবাহের লগ্ন!

রামমোহন। এক বিবাহের লেশ্নে মহারাজ তোমাদের ঘরে গিয়েছিলেন— আজ কোন্ বিবাহের লাশ্নে তুমি তাঁর ঘরের সামনে এসে পেশছোলে! আর আমার এমন কপাল, আজ আমি বেশ্চে আছি। চল্মা, ফিরে চল্, আর এক দশ্ড নয়— ঐ বাঁশি আমার কানে বিষ ঢালছে! ওরে, আর-একদিন কী বাঁশি শ্নেছিল্ম সেই কথা মনে পড়ছে! চল্চল্, ফিরে চল্! অমন চুপ করে বসে রইলে কেন মা? কেমন করে যে কাঁদতে হয় তাও কি একেবারে ভুলে গেলে? মা, কোন্দিকে তাকিয়ে আছ মা? তোমার এই সন্তানের মুখের দিকে একবার চাও।

বিভা। মোহন, আমার একটি কথা রাখতে হবে।

রামমোহন। কী কথা।

বিভা। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। যদি না যাস আমি একলা যাব।

রামমোহন। সে আজ ময়্রপংখিতে চড়বে, আর তুমি আজ হেণ্টে যাবে?

বিভা। হে'টে যাওয়াই আমাকে সাজে— আমি হে'টেই যাব। তুই সংখ্য যাবি নে?

রামমোহন। আমি সংখ্য যাব না তো কে যাবে? কিন্তু মা, সে সভায় আজ তুমি কিসের জন্যে যাবে?

বিভা। কিসের জন্যে যাব? সেখানে আমার কোনো আশা নেই বলেই যাব। আমার রাগ অভিমান, আমার সমসত বাসনা বিসর্জনি করব বলেই যাব। আমি কি এতদ্রে এসে অমনি চলে যাব! যে আজ আসছে তাকে আশীর্বাদ করে যাব না? নিজের হাতে করে তার হাতে আমার রাজাকে সমর্পণ করব।

রামমোহন। তার পরে?

বিভা। তার পরে! ভগবানের প্থিবীতে অভাগাদেরও আশ্রয় মেলে। আমারও মিলবে। রামমোহন। সেইসংশ্য আমারও মিলবে। আমি তোমাকে আনতে পারি নি, কিন্তু তুমি আমাকে নিয়ে যাবে মা।

বিভা। মোহন, আমাকে দ্বঃখ সইতে হবে সে কথাটা হঠাং আমি ভুলে গিয়েছিল্ম— ভেবেছিল্ম যা ভোগ হবার তা ব্রিঝ হয়ে চুকে গেছে।

রামমোহন। কেন মা, তুমি সতীলক্ষ্মী, তুমি দ্বংখ কেন পাও!

বিভা। মোহন, সেদিন অপরাধ যে সত্যি হয়েছিল—সে কথা তো আর ভোলবার নয়। সে অপরাধের শাহ্তি না হয়ে তো মিটবে না। সে শাহ্তি আমিই নিল্লম—প্রায়হিত্ত আমাকে দিয়েই হবে।

রামমোহন। মা, তোমার পিতার হাতের আঘাত সেও তুমিই মাথায় করে নিয়েছ— আবার তোমার প্রামীর হাতের আঘাত সেও তুমিই, নিলে। কিন্তু আমি বলছি মা, সকলের চেয়ে বড়ো দণ্ড পেলে তোমার প্রামী। সে আজ দ্বারের কাছ থেকেও তোমাকে হারলে।

## উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়াদিত্য। ওরে বিভা!

বিভা। দাদা, সব জানি। কিছু ভেবো না।

উদয়াদিত্য। এখন কী কর্রাব বোন?

বিভা। ভেবেছিল্ম রাজবাড়িতে একবার যাব, কিন্তু যাব না।

রামমোহন। মা, যেয়ো না, যেয়ো না। গেলে তোমার অপমান হত—সেই অপমানে তোমার স্বামীর পাপ আরো বাড়ত।

বিভা। আমার মান অপমান সব চুকে গেছে। কিন্তু দাদার অপমান হত যে। দাদা, এবার নৌকা ফেরাও।

উদয়াদিত্য। তুই কোথায় যাবি বিভা?

বিভা। তোমার সঙ্গে কাশী যাব।

উদয়াদিতা। হায় রে অদৃষ্ট!

বিভা। দাদা, আমি আজ মৃত্তি পেয়েছি। এখন তোমার চরণসেবা করে আমার জীবন আনন্দে কাটবে। মোহন, তুই তোর প্রভুর কাছে ফিরে যা। রামমোহন। ঐ দেখো মা, ফেরবার পথে আগনে লেগেছে, ঐ-যে মশালের আলো— ঐ-ষে ময়্রপংখি চলেছে। ও পথ আমার পথ নয়।

### ধনজয়ের প্রবেশ

বিভা। বৈরাগীঠাকুর! ধনঞ্জয়। কেন দিদি?

বিভা। আমাকে তোমাদের সংগ দিয়ো ঠাকুর!

উদয়াদিত্য। ঠাকুর, শেষকালে বিভাকেও আমাদের পথ নিতে হল!

ধনপ্তার। সে তো বেশ কথা! দয়াময় হরি! কী আনন্দ! তোমার এ কী আনন্দ! ছাড় না, কিছ্তেই ছাড় না। শ্বশ্রবাড়ির রাস্তার ধারেও ডাকাতের মতো বসে আছ। দিদি, এই মাঝরাস্তায় আমাদের পাগল প্রভুর তলব পড়েছে! একেবারে জাের তলব। চল্ চল্। চল্ চল্। পা ফেলে চল্। খা্শি হয়ে চল্। হাসতে হাসতে চল্। রাস্তা এমন করে পরিষ্কার করে দিয়েছে— আর ভয় কিসের!

### গান

ফিরব না রে. ফিরব না আর ফিরব না রে আমি হাওয়ার মুখে ভাসল তরী, এমন ভিডব না আর ভিডব না রে! কুলো ছড়িয়ে গেছে সুতো ছি'ড়ে, তাই খুটে আজ মরব কি রে! ভাঙা ঘরের কৃডিয়ে খুটি এখন ঘিরব না আর ঘিরব না রে! বেড়া ঘাটের রাশ গেছে কেটে. কাদব কি তাই বন্ধ ফেটে? পালের রাশ ধরুব কৃষি. এখন ছিভব না আর ছিভব না রে! এ রাশ

# রাজা

প্রকাশ : ১৯১০

'রাজা' প্রথম প্রকাশের পরবতী সংস্করণের স্ট্রনায় 'লেখকের নিবেদন'-এ উল্লেখ করা হয়েছিল যে 'প্রথমে খাতায় যেমনটি লেখা হয়েছিল তাহার কতকটা কাটিয়া ছাঁটিয়া বদল করিয়া' প্রথম সংস্করণে ছাপানো হয়েছিল। 'তাহাতে কিছ্ম ক্ষতি হইয়া থাকিবে এই আশঙ্কা করিয়া সেই মূল লেখাটি অবলম্বন করিয়া' এই পরবতী সংস্করণ ছাপা হয়। তদবধি এই সংস্করণের পাঠ অনুসূত।

# অন্থকার ঘর

# রানী স্দর্শনা ও তাঁহার দাসী স্রঞ্গমা

म्रमर्गना। जात्मा, जात्मा करे। এ घरत कि এकपिन आर्मा जन्मर ना।

স্বরশামা। রানীমা, তোমার ঘরে-ঘরেই তো আলো জ্বলছে— তার থেকে সরে আসবার জন্যে কি একটা ঘরেও অন্ধকার রাখবে না।

স্কুদর্শনা। কোথাও অধ্বকার কেন থাকবে।

म्दर्भामा। তा राम य आमार हिनाय ना, जन्यकात्र हिनाय ना।

স্কৃদর্শনা। তুই ষেমন এই অন্ধকার ঘরের দাসী তেমনি তোর অন্ধকারের মতো কথা, অর্থ ই বোঝা ষায় না। বল তো, এ ঘরটা আছে কোথায়। কোথা দিয়ে এখানে আসি, কোথা দিরে বেরোই, প্রতিদিনই ধাদা সাগে।

স্রপামা। এ ঘর মাটির আবরণ ভেদ করে প্থিবীর ব্বের মাঝখানে তৈরি। তোমার জনোই রাজা বিশেষ করে করেছেন!

স্দর্শনা। তাঁর ঘরের অভাব কী ছিল যে এই অন্থকার ঘরটা বিশেষ করে করেছেন!

স্বরশামা। আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা—এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সংগ্র মিলন।

সন্দর্শনা। না, না, আমি আপো চাই—আলোর জন্যে অস্থির হয়ে আছি। তোকে আমি আমার গলার হার দেব বদি এখানে একদিন আলো আনতে পারিস।

স্বৰ্গমা। আমার সাধ্য কী মা— যেখানে তিনি অন্ধকার রাখেন আমি সেখানে আলো জনালব!

স্নৃদর্শনা। এত ভব্তি তোর! অথচ শ্রেনিছি, তোর বাপকে রাজা শাস্তি দিয়েছেন। সে কি স্তিয়।

স্রশামা। সত্যি। বাবা জনুয়ো খেলত। রাজ্যের যত যুবক আমাদের ঘরে জনুটত—মদ খেত আর জনুয়ো খেলত।

সন্দর্শনা। তুই কী কর্রতিস।

স্রশাম। মা, তবে সব শ্নেছ। আমি নল্ট হবার পথে গিয়েছিল্ম। বাবা ইচ্ছে করেই আমাকে সে পথে দাঁড় করিয়েছিলেন। আমার মাছিল না।

স্কুর্দশনা। রাজা যখন তোর বাপকে নির্বাসিত করে দিলেন তখন তোর রাগ হয় নি?

সনুরঙ্গমা। খনুব রাগ হয়েছিল— ইচ্ছে হয়েছিল, কেউ যদি রাজাকে মেরে ফেলে তো বেশ হয়। সনুদর্শনা। রাজা তোর বাপের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনে কোথায় রাখলেন?

স্বরঙ্গমা। কোথায় রাখলেন কে জানে। কিন্তু কী কণ্ট গেছে! আমাকে যেন ছাইচ ফোটাত, আগ্নে পোড়াত।

স্বদর্শনা। কেন, তোর এত কন্ট কিসের ছিল।

স্রংগমা। আমি যে নণ্ট হবার পথে গিয়েছিল্ম—সে পথ বন্ধ হতেই মনে হল আমার যেন কোনো আশ্রয়ই রইল না। আমি কেবল খাঁচায়-পোরা ব্যুনো জল্তুর মতো কেবল গর্জে বেড়াতুম এবং সবাইকে আঁচড়ে কামড়ে ছি'ড়ে ফেলতে ইচ্ছে করত।

স্দর্শনা। রাজাকে তখন তোর কী মনে হত।

স্রংগমা। উঃ, কী নিষ্ঠ্র! কী নিষ্ঠ্র! কী অবিচলিত নিষ্ঠ্রতা!

স্দর্শনা। সেই রাজার 'পরে তোর এত ভক্তি হল কী করে।

স্রঙ্গমা। কী জানি মা! এত অটল, এত কঠোর বলেই এত নির্ভার, এত ভরসা। নইলে আমার মতো নন্ট আশ্রয় পেত কেমন করে।

স্কুদর্শনা। তোর মন বদল হল কখন।

স্রঙ্গমা। কী জানি কথন হয়ে গেল। সমস্ত দ্রুক্তপনা হার মেনে একদিন মাটিতে ল্বটিয়ে পড়ল। তথন দেখি, যত ভয়ানক ততই স্কুদ্র। বে'চে গেল্ব্ম, বে'চে গেল্ব্ম, জন্মের মতো বে'চে গেল্ব্ম।

স্দর্শনা। আচ্ছা স্বরংগমা, মাথা খা, সত্যি করে বল্ আমার রাজাকে দেখতে কেমন। আমি একদিনও তাঁকে চোখে দেখল্ম না। অন্ধকারেই আমার কাছে আসেন, অন্ধকারেই যান। কত লোককে জিজ্ঞাসা করি, কেউ স্পণ্ট করে জবাব দের না। সবাই যেন কী-একটা ল্বিকয়ে রাখে।

স্বত্যমা। আমি সত্যি বলছি রানী, ভালো করে বলতে পারব না। তিনি কি স্কুদর--- না, লোকে যাকে স্কুদর বলে তিনি তা নন।

भूपर्भाना। विलभ की! भूम्पत नन?

मृत्रकामा। ना तानीमा! मृन्दत वनल जीक हाएँ। करत वना श्व।

স্কেশনা। তোর সব কথা ঐ একরকম। কিছু বোঝা যায় না।

স্বত্যমা। কী করব মা, সব কথা তো বোঝানো যায় না। বাপের বাড়িতে অলপবয়সে অনেক প্র্য্থ দেখেছি, তাদের স্কুদর বলতুম। তারা আমার দিনরাত্তিকে, আমার স্থেদ্বংখকে কী নাচন নাচিয়ে বেড়িয়েছিল সে আজও ভূলতে পারি নি। আমার রাজা কি তাদের মতো। স্কুদর! কক্খনো না।

भामभाना। भाग्नत नहा?

স্রজ্পমা। হাঁ, তাই বলব— স্কুলর নয়। স্কুলর নয় বলেই এমন অভ্তুত, এমন আশ্চর্য। যথন বাপের কাছ থেকে কেড়ে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল তখন সে ভয়ানক দেখলুম। আমার সমস্ত মন এমন বিম্ম হল যে, কটাক্ষেও তাঁর দিকে তাকাতে চাইতুম না। তার পরে এখন এমন হয়েছে যে যখন সকালবেলায় তাঁকে প্রণাম করি তখন কেবল তাঁর পায়ের তলার মাটির দিকেই তাকাই, আর মনে হয়— এই আমার ঢের, আমারন্নয়ন সার্থক হয়ে গেছে।

স্বদর্শনা। তারে সব কথা ব্রুবতে পারি নে, তব্ব শ্বনতে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু যাই বিলস, তাঁকে দেখবই। আমার করে বিবাহ হয়েছিল মনেও নেই: তখন আমার জ্ঞান ছিল না। মার কাছে শ্বনেছি. তাঁকে দৈবজ্ঞ বলোছল, তাঁর মেয়ে যাঁকে স্বামীর্পে পাবে প্রথিবীতে তাঁর মতো প্রেষ্ আর নেই। মাকে কতবার জিজ্ঞাসা করেছি, আমার স্বামীকে দেখতে কেমন—তিনি ভালো করে উত্তর দিতেই চান না: বলেন, আমি কি দেখেছি— আমি ঘোমটার ভিতর থেকে ভালো করে দেখতেই পাই নি। যিনি স্বপ্রের্ষের শ্রেণ্ঠ তাঁকে দেখব এ লোভ কি ছাড়া যায়!

স্বরজ্মা। ঐ-যে মা, একটা হাওয়া আসছে।

স্কুদর্শনা। হাওয়া? কোথায় হাওয়া।

স্বঙগমা। ঐ-যে, গণ্ধ পাচ্ছ না?

স্কৃশনা। না, কই, গন্ধ পাচ্ছি নে তো।

স্বরঙ্গমা। বড়ো দরজাটা খ্লেছে— তিনি আসছেন, ভিতরে আসছেন।

স্ক্রদর্শনা। তুই কেমন করে টের পাস।

স্বংগমা। কী জানি মা। আমার মনে হয় খেন আমার ব্বকের ভিতরে পায়ের শব্দ পাচ্ছি। আমি তাঁর এই অংধকার ঘরের সেবিকা কিনা, তাই আমার একটা বোধ জন্মে গেছে— আমার বোঝবার জন্যে কিছুই দেখবার দরকার হয় না।

স্কেশনা। আমার যদি তোর মতো হয় তা হলে যে বে'চে যাই।

স্বংশমা। হবে মা, হবে। তুমি 'দেখব দেখব' করে যে অত্যন্ত চণ্ডল হয়ে রয়েছ সেইজন্যে কেবল দেখবার দিকেই তোমার সমস্ত মন পড়ে রয়েছে। সেইটে যখন ছেড়ে দেবে তখন সব আপনি সহজ হয়ে যাবে।

স্দেশনা। দাসী হয়ে তোর এত সহজ হল কী করে। রানী হয়ে আমার হয় না কেন। স্বর্গমা। আমি যে দাসী, সেইজন্যেই এত সহজ হল। আমাকে যেদিন তিনি এই অন্ধকার ঘরের ভার দিয়ে বললেন 'স্বর্গমা, এই ঘরটা প্রতিদিন তুমি প্রস্তুত করে রেখা, এই তোমার কাজ', তখন আমি তাঁর আজ্ঞা মাথায় করে নিল্ম—আমি মনে মনেও বলি নি, 'যারা তোমার আলোর ঘরে আলো জ্বালে তাদের কাজটি আমাকে দাও।' তাই যে কাজটি নিল্ম তার শক্তি আপনি জেগে উঠল, কোনো বাধা পেল না। ঐ-যে তিনি আসছেন—ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রভূ!

### বাহিরে গান

খোলো খোলো শ্বার, রাখিয়ো না আর বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।

माछ, **मा**ड़ा माछ,

এই দিকে চাও,

এসো দুই বাহু বাড়ায়ে। কাজ হয়ে গেছে সারা, উঠেছে সম্প্রাতারা.

আলোকের খেয়া

হয়ে গেল দেয়া

অস্তসাগর পারায়ে।

এসেছি দুয়ারে

এসেছি, আমারে

বাহিরে রেখো না দড়িয়ে।

ভরি লয়ে ঝারি

এনেছ কি বারি,

সেজেছ কি শ্বচি দ্বক্লে।

বে ধেছ কি চুল,

তুলেছ কি ফুল,

গেথেছ কি মালা মুকুলে। ধেন্ব এল গোঠে ফিরে, পাখিরা এসেছে নীডে,

পথ ছিল যত

জনুড়িয়া জগত

আঁধারে গিয়েছে হারায়ে।

তোমারি দুয়ারে

এসেছি, আমারে

বাহিরে রেখো না দাঁড়ায়ে।

সনুরংগমা। তোমার দনুয়োর কে বন্ধ রাখতে পারে রাজা। ও তো বন্ধ নেই, কেবল ভেজানো আছে: একট্ন ছোঁও যদি আপনি খনলে যাবে। সেট্নুকুও করবে না? নিজে উঠে গিয়ে না খনলে দিলে ঢুকবে না?

গান

এ যে মোর আবরণ ঘুচাতে কতক্ষণ।

নিশ্বাসবায়ে

উডে চলে যায়

তুমি কর যদি মন। যদি পড়ে থাকি ভূমে ধ্লার ধরণী চুমে, তুমি তারি সাগি প্রারে রবে জাগি এ কেমন তব পণ। রখের চাকার রবে জাগাও জাগাও সবে,

আপনার ঘরে

এসো বলভরে

এলো এলো গৌরবে। বুম টুটে বাক চলে, চিনি বেন গ্রভু বলে—

इत्छे अस्त न्यात

করি আপনারে

हत्रत्व ममर्भव।

স্দর্শনা। আমি এ ঘরের অন্ধকারে কিছ্ই ভালো করে দেখতে পাই নে—কোথায় দরজা কে জানে। তুই এখানকার সব জানিস, তুই আমার হয়ে খুলে দে।

স্রজামার দ্বার উদ্ঘাটন

া প্রশাম ও প্রস্থান

[ ताकात्क এ नाण्टक काथा अ त्रश्नात्म एनथा यारेटन ना ]

তুমি আমাকে আলোয় দেখা দিচ্ছ না কেন।

রাজা। আলোর তুমি হাজার হাজার জিনিসের সংগ্রে মিশিরে আমাকে দেখতে চাও? এই গভীর অধ্যকারে আমি তোমার একমাত্র হয়ে থাকি-না কেন।

সন্দর্শনা। সবাই তোমাকে দেখতে পায়, আমি রানী হয়ে দেখতে পাব না? রাজা। কে বললে দেখতে পায়। মৃত্ ধারা তারা মনে করে 'দেখতে পাছিছ'। সন্দর্শনা। তা হোক, আমাকে দেখা দিতেই হবে।

রাজা। সহ্য করতে পারবে না- কষ্ট হবে।

সন্দর্শনা। সহ্য হবে না— তুমি বল কী! তুমি যে কত সন্দর, কত আশ্চর্য, তা এই অন্থকারেই ব্রুবতে পারি, আর আলোতে ব্রুবতে পারব না? বাইরে যখন তোমার বীণা বাজে তখন আমার এমনি হয় যে, আমার নিজেকে সেই বীণার গান বলে মনে হয়। তোমার ঐ সন্গন্ধ উত্তরীয়টা যখন আমার গায়ে এসে ঠেকে তখন আমার মনে হয়, আমার সমসত অণ্গটা বাতাসে ঘন আনন্দের সংগ্যে মিলে গেল। তোমাকে দেখলে আমি সইতে পারব না, এ কী কথা!

রাজা। আমার কোনো রূপ কি তোমার মনে আসে না। স্নুদর্শনা। এক রকম করে আসে বৈকি! নইলে বাঁচব কী করে। রাজা। কিরকম দেখেছ।

স্বদর্শনা। সে তো একরকম নয়! নববর্ষার দিনে জল-ভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রাত্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে তখন বসে বসে মনে করি, আমার রাজার র্পটি ব্রিঝ এইরকম —এমিন নেমে-আসা, এমিন ঢেকে-দেওয়া, এমিন চোখ-জ্বড়ানো, এমিন হদয়-ভরানো, চোখের পল্লবিট এমিন ছায়া-মাখা, ম্বখের হাসিটি এমিন গভীরতার মধ্যে ডুবে-থাকা। আবার, শরংকালে আকাশের পর্দা যখন দ্রে উড়ে চলে যায় তখন মনে হয়, তুমি স্নান করে তোমার শেফালিবনের পথ দিয়ে চলেছ, তোমার গলায় কুল্ফব্বলের মালা, তোমার ব্বকে শেবতচল্দনের ছাপ, তোমার মাথায় হালকা সাদা কাপড়ের উঞ্চীষ, তোমার চোখের দ্ছিট দিগল্তের পারে— তখন মনে হয়, তুমি আমার পথিক বল্ধ্ব; তোমার সঙ্গো ঘদি চলতে পারি তা হলে দিগল্তে দিগল্তে সোনার সিংহল্বার খ্লে যাবে, শ্দ্রতার ভিতরমহলে প্রবেশ করব। আর যদি না পারি তবে এই বাতায়নের ধারে বসে কোন্-এক অনেক দ্রের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস উঠতে থাকবে, কেবলই দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অজ্ঞাত বনের পথশ্রেণী আর অনাদ্রাত ফ্বলের গল্পের জন্যে ব্রকের ভিতরটা কে'দে

কে'দে ঝুরে ঝুরে মরবে। আর বসন্তকালে এই-যে সমস্ত বন রঙে রঙিন, এখন আমি তোমাকে দেখতে পাই কানে কুন্ডল, হাতে অশাদ, গায়ে বসন্তী রঙের উত্তরীয়, হাতে অশাকের মঞ্জরী, তানে তানে তোমার বীণার সব-কটি সোনার তার উতলা।

রাজ্ঞা। এত বিচিত্র রূপে দেখছ, তবে কেন সব বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ মূর্তি দেখতে চাচ্ছ। সেটা যদি তোমার মনের মতো না হয় তবে তো সমস্ত গেল।

স্কুশনা। মনের মতো হবে নিশ্চয় জানি।

ताका। মन यीम **जात मराजा হ**য় তবেই সে মনের মতো হবে। আগে তাই হোক।

স্বদর্শনা। সত্য বলছি, এই অন্ধকারের মধ্যে যখন তোমাকে দেখতে না পাই অথচ তুমি আছ বলে জানি, তখন এক-একবার কেমন-একটা ভয়ে আমার ব্যুকের ভিতরটা কে'পে ওঠে।

রাজা। সে ভয়ে দোষ কী। প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে তার রস হাল্কা হয়ে যায়। সন্দর্শনা। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করি, এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাও? রাজা। পাই বৈকি।

স্কুদর্শনা। কেমন করে দেখতে পাও। আচ্ছা, কী দেখ।

রাজা। দেখতে পাই, যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘ্রতে ঘ্রতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত য**়গের** ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার!

স্দেশনা। আমার এত র্প! তোমার কাছে যখন শ্নিন ব্ক ভরে ওঠে। কিন্তু ভালো করে প্রতায় হয় না; নিঞ্চের মধ্যে তো দেখতে পাই নে।

রাজা। নিজের আয়নায় দেখা যায় না—ছোটো হয়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি দেখতে পাও তো দেখবে সে কতবড়ো! আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দিবতীয়, তুমি সেখানে কি শ্বহ তুমি!

স্দর্শনা। বলো বলো, এমনি করে বলো! আমার কাছে তোমার কথা গানের মতো বোধ হচ্ছে— যেন অনাদিকালের গান, যেন জন্ম-জন্মান্তর শ্লনে এসেছি। সে কি তুমিই শ্লনিয়েছ, আর আমাকেই শ্লনিয়েছ। না, যাকে শ্লনিয়েছ সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক স্লন্দর; তোমার গানে সেই অলোকস্লন্দরীকে দেখতে পাই— সে কি আমার মধ্যে না তোমার মধ্যে। তুমি আমাকে যেমন করে দেখছ তাই একবার এক নিমেষের জন্য আমাকে দেখিয়ে দাও-না! তোমার কাছে অন্ধকার বলে কি কিছ্লই নেই। সেইজনোই তো তোমাকে কেমন আমার তয় করে। এই-যে কঠিন কালো লোহার মতো অন্ধকার, যা আমার উপর ঘ্লমের মতো, ম্ছার মতো, ম্তুার মতো, তোমার দিকে তার কিছ্লই নেই! তবে এ জায়গায় তোমার সঞ্চো আমি কেমন করে মিলব। না না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, এখানে নয়। যেখানে আমি গাছপালা পশ্লপাথ মাটিপাথর সম্ভত দেখছি সেইখানেই তোমাকে দেখব।

রাজা। আচ্ছা, দেখো, কিন্তু তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে; কেউ তোমাকে বলে দেবে না—আর বলে দিলেই বা বিশ্বাস কী।

সন্দর্শনা। আমি চিনে নেব, চিনে নেব, লক্ষ লোকের মধ্যে চিনে নেব। ভূল হবে না। রাজা। আজ বসন্তপর্নিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপরে দাঁড়িয়ো— চেয়ে দেখো— আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেণ্টা কোরো।

সন্দর্শনা। তাদের মধ্যে দেখা দেবে তো?

রাজা। বার বার করে সকল দিক থেকেই দেখা দেব। স্রঞামা!

স্রজ্গমার প্রবেশ

স্রজ্গমা। কী প্রভূ! রাজা। আজ বসশ্তপ**্রিমার উংসব।**  স্রঞ্গমা। আমাকে কী কাজ করতে হবে।

রাজা। আজ তোমার সাজের দিন, কাজের দিন নয়। আজ আমার প্রুম্পবনের আনন্দে তোমাকে ষোগ দিতে হবে।

স্বজ্গমা। তাই হবে প্রভূ!

রাজা। রানী আজ আমাকে চোখে দেখতে চান।

স্ক্রঙগমা। কোথায় দেখবেন।

রাজা। **যেখানে পশুমে বাঁশি** বাজবে, ফ্রলের কেশরের ফাগ উড়বে, জ্যোৎস্নায় ছায়ায় গলা-গালি হবে— সেই আমাদের দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

স্বৰংগমা। সে ল্বকোচুরির মধ্যে কি দেখা যাবে! সেখানে যে হাওয়া উতলা, সবই চঞ্চল। চোখে ধাঁদা লাগবে না?

রাজা। রানীর কৌত্হল হয়েছে।

স্বংগমা। কোত্হলের জিনিস হাজার হাজার আছে— তুমি কি তাদের সংশ্যে মিলে কোত্হল মেটাবে। তুমি আমার তেমন রাজা নও! রানী, তোমার কোত্হলকে শেষকালে কে'দে ফিরে আসতে হবে।

#### গান

বাইরে দ্বে যায় রে উড়ে হায় রে হায়, কোথা চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়। তোমার আজি হৃদয়-মাঝে যদি গো বাজে প্রেমের বাঁশি আপনি সেধে আপনা বে'ধে পরে সে ফাঁসি. তবে ঘুচে গো ত্বা ঘুরিয়া মরা হেথা-হোথায়-তবে আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়। আহা. দেখিস না রে হাদয়-দ্বারে কে আসে যায়। চেয়ে শ্বনিস কানে বারতা আনে দখিনবায়! তোরা আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে। চির-বাহিরে খুজি ঘুরিয়া বুঝি পাগল-প্রায়-তারে চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায। তোমার

₹

পথ

প্রথম পথিক। ওগো মশায়!

প্রহরী। কেন গো।

দ্বিতীয়। রাস্তা কোথায়। আমরা বিদেশী, আমাদের রাস্তা বলে দাও।

প্রহরী। কিসের রাস্তা।

তৃতীয়। ঐ-যে শুনেছি আজ কোথায় উৎসব হবে। কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যাবে।

প্রহরী। এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যে দিক দিয়ে যাবে ঠিক পের্ণছবে। সামনে চলে যাও।

প্রথম। শোনো একবার, কথা শোনো। বলে, সবই এক রাস্তা। তাই যদি হবে তবে এতগন্লোর দরকার ছিল কী।

শ্বিতীয়। তা ভাই, রাগ করিস কেন। যে দেশের যেমন ব্যবস্থা! আমাদের দেশে তো রাস্তা নেই বললেই হয়— বাঁকাচোরা গাঁল, সে তো গোলকধাঁদা। আমাদের রাজা বলে, খোলা রাস্তা না থাকাই ভালো; রাস্তা পেলেই প্রজারা বেরিয়ে চলে যাবে। এ দেশে উলটো, যেতেও কেউ ঠেকায় না, আসতেও কেউ মানা করে না তব্ মান্যও তো ঢের দেখছি— এমন খোলা পেলে আমাদের রাজ্য উজাড় হয়ে যেত!

প্রথম। ওহে জনার্দনি, তোমার ঐ একটা বড়ো দোষ। জনার্দন। কী দোষ দেখলে।

প্রথম। নিজের দেশের তুমি বড়ো নিন্দে কর। খোলা রাস্তাটাই বুঝি ভালো হল? বলো তো ভাই কৌণ্ডিলা, খোলা রাস্তাটাকে বলে কিনা ভালো।

কৌণ্ডিল্য। ভাই ভবদন্ত, বরাবরই তো দেখে আসছ জনাদ'নের ঐ একরকম তেড়া বৃদিধ। কোন্ দিন বিপদে পড়বেন— রাজার কানে যদি যায় তা হলে ম'লে ওঁকে শমশানে ফেলবার লোক খুঁজে পাবেন না।

ভবদত্ত। আমাদের তো ভাই এই খোলা রাস্তার দেশে এসে অবধি খেয়ে-শ্রুয়ে সূখ নেই— দিনরাত গা-ঘিনঘিন করছে। কে আসছে কে যাচ্ছে তার কোনো ঠিকঠিকানাই নেই—রাম রাম!

কোণিডল্য। সেও তো ঐ জনার্দনের পরামর্শ শানেই এসেছি। আমাদের গানিউতে এমন কথনো হয় নি। আমার বাবাকে তো জান—কতবড়ো মহাত্মালোক ছিল—শাস্ত্রমতে ঠিক উনপঞ্চাশ হাত মেপে গণিড কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে—একদিনের জন্যে তার বাইরে পা ফেলে নি। মৃত্যুর পর কথা উঠল, ঐ উনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই তো দাহ করতে হয়। সে এক বিষম মাশ্যকিল। শেষকালে শাস্ত্রী বিধান দিলে যে, উনপঞ্চাশে যে দানটো অত্ক আছে তার বাইরে বাবার জো নেই, অতএব ঐ চার-নয় উনপঞ্চাশকে উলটে নিয়ে নয়-চার চুরানব্বই করে দাও। তবেই তো তাকে বাড়ির বাইরে পোড়াতে পারি, নইলে ঘরেই দাহ করতে হত। বাবা, এত আঁটাআঁটি! এ কি যে-সে দেশ পেয়েছ!

ভবদত্ত। বটেই তো, মরতে গেলেও ভাবতে হবে, এ কি কম কথা! কৌশ্চিলা। সেই দেশের মাটিতে শরীর, তব্ব জনাদনি বলে কিনা খোলা রাস্তাই ভালো!

[সকলের প্রস্থান

# বালকগণকে লইয়া ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ওরে, দক্ষিনে হাওয়ার সংশ্যে সমান পাল্লা দিতে হবে. হার মানলে চলবে না— আজ সব রাসতাই গানে ভাসিয়ে দিয়ে চলব।

গান

আজি দখিন-দ্বার খোলা—

এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার

বসন্ত এসো।

দিব হৃদয়দোলায় দোলা,

এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার

বসন্ত এসো।

নব শ্যামল শোভন রথে এসো বকুলবিছানো পথে, এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণ মেখে পিয়াল ফ্লের রেণ্

এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার

বসন্ত এসো।

এসো ঘনপল্লবপ্রঞ্জে—

এসো হে, এসো হে, এসো হে।

এসো বনমল্লিকাকুঞ্জে—

এসো হে, এসো হে, এসো হে।

মৃদ্ব মধ্রমদির হেসে

এসো পাগল হাওয়ার দেশে,

তোমার উতলা উত্তরীয়

তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো—

এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার

বসন্ত এসো।

সকলের প্রস্থান

# নাগরিকদল

প্রথম। যা বালিস ভাই, আজকের দিনটাতে আমাদের রাজার দেখা দেওয়া উচিত ছিল। তার রাজ্যে বাস করছি, একদিনও তাকে দেখলমু না, এ কি কম দুঃখের কথা।

শ্বিতীয়। ওর ভিতরকার কথাটা তোরা কেউ জানিস নে। কাউকে যদি না বলিস তো বলি। প্রথম। এক পাড়াতেই তো বসত করছি; কবে কার কথা কাকে বলেছি। ঐ যে তোমাদের রাহকদাদা কুয়ো খ্রুড়তে খ্রুড়তে গ্রুশ্তধন পেলে, সে কি আমি সাধ করে ফাঁস করেছি। সব তো জান।

দ্বিতীয়। জানি বৈকি, সেইজন্যেই তো বলছি—কথাটা যদি চেপে রাখতে পার তো বলি, নইলে বিপদ ঘটতে পারে।

তৃতীয়। তুমিও তো আচ্ছা লোক হে বির পাক্ষ! বিপদই যদি ঘটতে পারে তবে ঘটাবার জন্যে অত ব্যস্ত হও কেন। কে তোমার কথাটা নিয়ে দিনরাচি সামলে বেড়ায়।

বির পাক্ষ। কথাটা উঠে পড়ল নাকি সেইজন্যেই— তা বেশ, নাই বললেম। আমি বাজে কথা বলবার লোকই নই। রাজা দেখা দেন না সে কথাটা তোমরাই তুললে— তাই তো আমি বললেম, সাধে দেখা দেন না।

প্রথম। ওহে বির্পাক্ষ, বলেই ফেলো-না।

বির্পাক্ষ। তা, তোমাদের কাছে বলতে দোষ নেই, তোমরা হলে বন্ধ্-মান্ষ। (ম্দ্ক্বরে) রাজাকে দেখতে বড়ো বিকট, সেইজন্যে পণ করেছে কাউকে দেখা দেবে না।

প্রথম। তাই তো বটে। আমরা বলি, ভালো রে ভালো, সকল দেশেই রাজাকে দেখে দেশস্মুদ্ধ লোকের আত্মাপ্রেষ বাঁশপাতার মতো হী হী করে কাঁপতে থাকে, আর আমাদেরই রাজাকে দেখা যায় না কেন। কিছু না হোক, একবার যদি চোখ পাকিয়ে বলে 'বেটার শির লেও' তা হলেও যে ব্বি রাজা বলে একটা-কিছু আছে। বির্পাক্ষের কথাটা মনে নিচ্ছে হে।

তৃতীয়। কিচ্ছ, মনে নিচ্ছে না। ওর সিকি পয়সাও বিশ্বাস করি নে।

বির্পাক্ষ। কী বললে হে বিশ্। তুমি বলতে চাও আমি মিছে কথা বলেছি?

বিশ্ববস্। তা বলতে চাই নে, কিন্তু কথাটা তাই বলে মানতে পারব না—এতে রাগই কর আর যাই কর।

বির্পাক্ষ। তুমি মানবে কেন। তুমি তোমার বাপখ্ডোকেই মান না, এত ব্লিখ তোমার।

এ রাজত্বে রাজা যদি গা ঢাকা দিয়ে না বেড়াত তা হলে কি এখানে তোমার ঠাঁই হত। তুমি তো নাম্তিক বললেই হয়।

বিশ্ববস্ম। ওহে আস্তিক, অন্য রাজার দেশ হলে তোমার জিভ কেটে কুকুরকে দিয়ে খাওয়াত, তুমি বল কিনা আমাদের রাজাকে বিকট দেখতে!

বির্পাক্ষ। দেখো বিশ্ব, মুখ সামলে কথা কও।

বিশ্ববস্ত্র। মূখ যে কার সামলানো দরকার সে আর বলে কাজ নেই।

প্রথম। চুপ চুপ, এ-সব ভালো হচ্ছে না। আমাকে স্ক্রুখ বিপদে ফেলবে দেখছি। আমি এ-সব কথার মধ্যে নেই।

[ সকলের প্রস্থান

# ঠাকুরদাকে একদল লোকের টানাটানি করিয়া লইয়া প্রবেশ

প্রথম। ঠাকুরদা, তোমাকে আজ এমন করে সাজালে কে। মালাটি কোন্ নিপ্রণ হাতের গাঁথা। ঠাকুরদা। ওরে বোকারা, সব কথাই কি খোলসা করে বলতে হবে নাকি। কিছু ঢাকা থাকবে না?

দ্বিতীয়। দরকার নেই দাদা, তোমার তো সব ফাঁস হয়েই আছে। আমাদের কবিকেশরী তোমার নামে যে গান বে'ধেছে শোন নি বুঝি? সে যে ঘরে ঘরে রটে গেছে।

ঠাকুরদা। একটা ঘরই যথেষ্ট, ঘরে ঘরে শুনে বেড়াবার কি সময় আছে।

তৃতীয়। ওটা তোমার নেহাত ফাঁকা বড়াই। ঠাকর্নুনিদিদ তোমাকে আঁচলে বে'ধে রাখে বটে! পাড়ার যেখানে যাই সেখানেই তুমি, ঘরে থাক কখন।

ঠাকুরদা। ওরে, তোদের ঠাকর্নিদির আঁচল লম্বা আছে। পাড়ার যেখানে যাই সে আঁচল ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। তা, কবি কী বলছেন শ্রিন।

তৃতীয়। তিনি বলছেন—

### গান

যেখানে র্পের প্রভা নয়নলোভা সেখানে তোমার মতন ভোলা কে— ঠাকুরদাদা! যেখানে রসিক-সভা পরম শোভা সেখানে এমন রসের ঝোলা কে— ঠাকুরদাদা!

ঠাকুরদা। আরে চুপ চুপ। এমন বসন্তের দিনে তোরা এ কী গান ধরলি রে। প্রথম। কেন ধরলাম জান না?—

যেখানে গলাগাল কোলাকুলি
তোমারি বেচাকেনা সেই হাটে,
পড়ে না পদধ্লি পথ ভুলি
যেখানে ঝগড়া করে ঝগড়াটে।
যেখানে ভোলাভুলি খোলাখ্লি
সেখানে তোমার মতন খোলা কে— ঠাকুরদাদা!

ঠাকুরদা। যদি তোরা তোদের সেই কবির কাছে বিধান নিতিস তা হলে শ্নতে পেতিস, এই ফাল্গ্ন মাসের দিনে ঠাকুরদা প্রভৃতি প্রোনো জিনিস মাত্রই একেবারে বর্জনীয়। আমার নামে গান বে'ধে আজ রাগরাগিণীর অবপায় করিস নে, তোরা সরস্বতীর বীণার তারে মরচে ধরিয়ে দিবি যে।

দ্বিতীয়। ঠাকুরদা, তুমি তো রাস্তাতেই সভা জমালে, উৎসবে যাবে কখন। চলো আমাদের দক্ষিণ-বনে।

ঠাকুরদা। ভাই, আমার ঐ দশা, আমি রাস্তা থেকেই চাখতে চাখতে চলি, তার পরে ভোজটা তো আছেই। আদাবন্তে চ মধ্যে চ।

দ্বিতীয়। দেখো দাদা, আজকের দিনে মনে একটা কথা বড়ো লাগছে। ঠাকুরদা। কী বলু দেখি।

শ্বিতীয়। এবার দেশবিদেশের লোক এসেছে। সবাই বলছে, সবই দেখছি ভালো, কিন্তু রাজা দেখি নে কেন। কাউকে জবাব দিতে পারি নে। আমাদের দেশে ঐটে একটা বড়ো ফাঁকা রয়ে গেছে।

ঠাকুরদা। ফাঁকা! আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমশত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে— তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে! এই-যে অন্য রাজাগ্রলো, তারা তো উৎসবটাকে দ'লে ম'লে ছারখার করে দিলে— তাদের হাতি-ঘোড়া লোক-লশকরের তাড়ায় দক্ষিণ-হাওয়ার দাক্ষিণ্য আর রইল না, বসন্তের যেন দম আটকাবার জো হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজা নিজে জায়গা জোড়ে না, সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেয়। কবিকেশরীর সেই গানটা তো জানিস।

গান

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বড়ে! আমরা সবাই রাজা। আমরা যা খুশি তাই করি, তাঁর খাশিতেই চরি. নই বাঁধা নই দাসের রাজার গ্রাসের দাসত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্থে! আমরা সবাই রাজা। সবারে দেন মান, সে মান • আপনি ফিরে পান. খাটো করে রাখে নি কেউ কোনো অসত্যে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্থে! আমরা সবাই রাজা। আমরা চলব আপন মতে. শেষে মিলব তাঁরি পথে। মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবতে নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী ম্বত্থে! আমরা সবাই রাজা।

তৃতীয়। কিন্তু দাদা, যা বল, তাঁকে দেখতে পায় না বলে লোকে অনায়াসে তাঁর নামে যা খ্মি বলে সেইটে অসহ্য হয়।

প্রথম। এই দেখো-না, আমাকে গাল দিলে শাস্তি আছে, কিন্তু রাজাকে গাল দিলে কেউ তার মুখ বন্ধ করবারই নেই।

ঠাকুরদা। ওর মানে আছে। প্রজার মধ্যে যে রাজাট্বুকু আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তার বাইরে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। স্থেরি যে তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফ্ট্বুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে স্থে ফ্লু দিলে স্থা অম্লান হয়েই থাকেন।

# বিশ্ববস্থ ও বির্পাক্ষের প্রবেশ

বিশ্ববস্ম। এই-যে ঠাকুরদা, এই দেখো, এই লোকটা রটিয়ে বেড়াচ্ছে— আমাদের রাজা**কে** কুংসিত দেখতে, তাই তিনি দেখা দেন না।

ঠাকুরদা। এতে রাগ কর কেন বিশ্ব। ওর রাজা কুংসিত বৈকি, নইলে তার রাজ্যে বির্পাক্ষের মতো অমন চেহারা থাকে কেন। স্বয়ং ওর বাপ-মাও তো ওকে কার্তিক নাম দেন নি। ও আয়নাতে যেমন আপনার মুখটি দেখে, আর রাজার চেহারা তেমনি ধ্যান করে।

বির**্পাক্ষ। ঠাকুরদা, আমি নাম করব না, কি**ন্তু এমন লোকের কাছে খবরটা শ**্**নেছি যা**কে** বিশ্বাস না করে থাকবার জো নেই।

ঠাকুরদা। নিজের চেয়ে কাকে বেশি বিশ্বাস করবে বলো।

বির্পাক্ষ। না, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিতে পারি।

প্রথম। লোকটার লঙ্জা নেই হে। একে তো যা না বলবার তাই বলে, তার পরে আবার সেটা। প্রমাণ করে দিতে চায়!

দ্বিতীয়। ওহে, দাও-না ওকে মাটির সংগ মিশিয়ে একেবারে মাটি-প্রমাণ করে দাও-না। ঠাকুরদা। আরে ভাই, রাগ কোরো না। ওর রাজা কুৎসিত এই বলে বেড়িয়েই ও বেচারা আজ উৎসব করতে বেরিয়েছিল। যাও ভাই বির্পাক্ষ, ঢের লোক পাবে যারা তোমার কথা বিশ্বাস করবে, তাদের নিয়ে দল বেশ্ধে আজ আমোদ করো গে।

[ সকলের প্র**স্থান** 

# বিদেশী দলের প্রনঃপ্রবেশ

কৌণ্ডিল্য। সত্যি বলছি ভাই, রাজা আমাদের এমনি অভ্যেস হয়ে গেছে যে, এখানে কোথাও রাজা না দেখে মনে হচ্ছে - দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু পায়ের তলায় যেন মাটি নেই!

ভবদত্ত। দেখো ভাই কৌণ্ডিলা, আসল কথাটা হচ্ছে এদের ম্লেই রাজা নেই। সকলে মিলে একটা গ্রন্থব রটিয়ে রেখেছে।

কৌ ভিল্য। আমারও তো তাই মনে হয়েছে। আমরা তো জানি, দেশের মধ্যে সকলের চেরে বেশি করে চোখে পড়ে রাজা— নিজেকে খুব ক্ষে না দেখিয়ে সে তো ছাড়ে না।

জনার্দন। কিম্তু এ রাজ্যে আগাগোড়া যেমন নিয়ম দেখছি, রাজা না থাকলে তো এমন হয় না। ভবদত্ত। এতকাল রাজার দেশে বাস করে এই ব্লিধ হল তোমার! নিয়মই যদি থাকবে তা হলে রাজা থাকবার আর দরকার কী।

জনার্দন। এই দেখো-না, আজ এত লোক মিলে আনন্দ করছে, রাজা না থাকলে এরা এমন করে মিলতেই পারত না।

ভবদত্ত। ওহে জনার্দন, আসল কথাটাই যে তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। একটা নিয়ম আছে সেটা তো দেখছি, উৎসব হচ্ছে সেটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেখানে তো কোনো গোল বাধছে না— কিন্তু রাজা কোথায়, তাকে দেখলে কোথায় সেইটে বলো।

জনার্দন। আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, তোমরা তো এমন রাজ্য জান যেখানে রাজা কেবল চোখেই দেখা যায়, কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই; সেখানে কেবল ভূতের কীর্তন— কিন্তু এখানে দেখো—

কোণিডলা। আবার ঘ্ররে ফিরে সেই একই কথা। তুমি ভবদন্তর আসল কথাটার উত্তর দাওন্ না হে—হাঁ কি না, রাজাকে দেখেছ কি দেখ নি।

ভবদত্ত। রেখে দাও ভাই কোণ্ডিলা— ওর সংগ্য মিথ্যে বকাবকি করা। ওর ন্যায়শাস্রটা পর্যন্ত এদেশী রকমের হয়ে উঠছে। বিনা চক্ষে ও যখন দেখতে শ্রুর্ করেছে তখন আর ভরসা নেই। বিনা অমে কিছ্বদিন ওকে আহার করতে দিলে আবার ব্রশ্বিটা সাধারণ লোকের মতো পরিষ্কার হয়ে আসতে পারে।

# বাউলের দল

আমার প্রাণের মান্য আছে প্রাণে.

তাই হেরি তায় সকল খানে।

আছে সে নয়নতারায় আলোকধারায়, তাই না হারায়—

ওগো, তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়

তাকাই আমি যে দিক-পানে। আমি তার মুখের কথা শুনব বলে গেলাম কোথা,

শোনা হল না, শোনা হল না।

আজ ফিরে এসে নিজের দেশে

এই-যে শর্না,

শর্নি তাহার বাণী আপন গানে।

কে তোরা খ্র্বীজস তারে কাঙাল-বেশে দ্বারে দ্বারে – দেখা মেলে না, মেলে না।

ও তোরা আয়ে রে ধেয়ে, দেখ্রে চেয়ে

আমার ব্রকে—

ওরে দেখ্রে আমার দুই নয়ানে।

<u> প্রস্থান</u>

### একদল পদাতিক

প্রথম পদাতিক। সরে যাও সব, সরে যাও। তফাত যাও।

প্রথম পথিক। ইস, তাই তো! মৃত লোক বটে! লম্বা পা ফেলে চলছেন। কেন রে বাপ্র, সরব কেন। আমরা সব পথের কুকুর নাকি।

দ্বিতীয় পদাতিক। আমাদের রাজা আসছেন।

দ্বিতীয় পথিক। রাজা? কোথাকার রাজা।

প্রথম পদাতিক। আমাদের এই দেশের রাজা।

প্রথম পথিক। লোকটা পাগল হল নাকি। আমাদের দেশের রাজা পাইক নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে আবার রাস্তায় কবে বেরোয়।

শ্বিতীয় পদাতিক। মহারাজ আজ আর গোপন থাকবেন না, তিনি স্বয়ং আজ উৎসব করবেন। শ্বিতীয় পথিক। সত্যি নাকি ভাই।

দ্বিতীয় পদাতিক। ওই দেখো-না, নিশেন উড়ছে।

দ্বিতীয় পথিক। তাই তো রে, ওটা নিশেনই তো বটে।

দ্বিতীয় পদাতিক। নিশেনে কিংশ্বক ফ্বল আঁকা আছে দেখছ-না?

শ্বিতীয় পথিক। ওরে, কিংশাক ফালেই তো বটে। মিথ্যে বলে নি. একেবারে লাল টক্টক্ করছে।

প্রথম পদাতিক। তবে! কথাটা যে বড়ো বিশ্বাস হল না!

দ্বিতীয় পথিক। না দাদা, আমি তো অবিশ্বাস করি নি। ঐ কুম্ভই গোলমাল করেছিল। আমি একটি কথাও বলি নি।

প্রথম পদাতিক। বেটা বোধ হয় শ্নাকুম্ভ, তাই আওয়াজ বেশি। দ্বিতীয় পদাতিক। লোকটা কে হে। তোমাদের কে হয়। দ্বিতীয় পথিক। কেউ না, কেউ না। আমাদের গ্রামের যে মোড়ল ও তার খ্ড়শ্বশ্র— অন্য পাড়ায় বাড়ি।

শ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হাঁ, খুড়শ্বশার-গোছের চেহারা বটে, ব্শিধটাও নেহাত খুড়শ্বশারে ধাঁচার।

কুম্ভ। অনেক দ্বঃখে ব্রশ্বিটা এইরকম হয়েছে। এই-যে সেদিন কোথা থেকে এক রাজা বেরোল, নামের গোড়ায় তিন-শো-প'য়তাল্লিশটা শ্রী লাগিয়ে ঢাক পিটোতে পিটোতে শহর ঘ্ররে বেড়াল— আমি তার পিছনে কি কম ফিরেছি। কত ভোগ দিলেম, কত সেবা করলেম, ভিটেমাটি বিকিয়ে যাবার জো হল। শেষকালে তার রাজাগিরি রইল কোথায়। লোকে যখন তার কাছে তাল্বক চায়, ম্ল্বক চায়, সে তখন পাঁজিপর্থি খ্বলে শ্ভদিন কিছ্বতেই খ্রেজ পায় না। কিন্তু আমাদের কাছে খাজনা নেবার বেলায় মঘা অশেলষা গ্রান্সপর্শ কিছ্বই তো বাধত না!

শ্বিতীয় পদাতিক। হাঁহে কুম্ভ, আমাদের রাজাকে তুমি সেইরকম মেকি রাজা বলতে চাও! প্রথম পদাতিক। ওহে খ্ড়ম্বশা্র, এবার খ্ড়মাশা্ড়ির কাছে থেকে বিদায় নিয়ে এসো গে, আর দেরি নেই।

কুম্ভ। না বাবা, রাগ কোরো না। আমি কান মলছি, নাকে খত দিচ্ছি— যতদ্র সরতে বল ততদ্রই সরে দাঁডাতে রাজি আছি।

দ্বিতীয় পদাতিক। আচ্ছা বেশ, এইখানে সার বে°ধে দাঁড়িয়ে থাকো। রাজা এলেন বলে। আমরা এগিয়ে গিয়ে রাস্তা ঠিক করে রাখি।

পেদাতিকদের প্রস্থান

দিবতীয় পথিক। কুম্ভ, তোমার ঐ মুখের দোষেই তুমি মরবে।

কুম্ভ। না ভাই মাধব, ও মুখের দোষ নয়, ও কপালের দোষ। যে বারে মিছে রাজা বেরোল একটি কথাও কই নি, অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো নিজের সর্বনাশ করেছি; আর এবার হয়তো-বা সত্যি রাজা বেরিয়েছে, তাই বেফাঁস কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওটা কপাল!

মাধব। আমি এই বৃঝি, রাজা সতি হোক মিথ্যে হোক মেনে চলতেই হবে। আমরা কি রাজা চিনি যে বিচার করব! অন্ধকারে ঢেলা মারা— যত বেশি মারবে একটা-না-একটা লেগে যাবে। আমি ভাই এক-ধার থেকে গড় করে যাই— সতি হলে লাভ; মিথ্যে হলেই-বা লোকসান কী।

কুম্ভ। ঢেলাগ্নলো নেহাত ঢেলা হলে ভাবনা ছিল না—দামী জিনিস— বাজে খরচ করতে গিয়ে ফতুর হতে হয়।

মাধব। ঐ-যে আসছেন রাজা। আহা, রাজার মতো রাজা বটে! কী চেহারা! যেন ননির প**ুতুল। কেমন হে কুম্ভ, এখন কী মনে হচ্ছে**।

কূম্ভ। দেখাচ্ছে ভালো- কী জানি ভাই, হতে পারে।

মাধব। ঠিক যেন রাজাটি গড়ে রেখেছে। ভয় হয় পাছে রোন্দর লাগলে গলে যায়।

### রাজবেশধারীর প্রবেশ

মাধব। জয় মহারাজের! দশনের জন্যে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে। দয়া রাখবেন। কুম্ভ। বড়ো ধাঁদা ঠেকছে, ঠাকুরদাকে ডেকে আনি।

[ প্রস্থান

### আর-এক দল পথিক

প্রথম পথিক। ওরে, রাজা রে, রাজা! দেখবি আয়।

শ্বিতীয় পথিক। মনে রেখো রাজা, আমি কুশলীবস্তুর উদয়দন্তর নাতি। আমার নাম বিরাজদন্ত। রাজা বেরিয়েছে শ্বনেই ছ্বটেছি, লোকের কারো কথায় কান দিই নি— আমি সক্কলের আগে তোমাকে মেনেছি। তৃতীয় পথিক। শোনো একবার, আমি যে ভোর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে— তখনো কাক ডাকে নি— এতক্ষণ ছিলে কোথায়। রাজা, আমি বিক্রমন্থলীর ভদ্রসেন, ভস্তকে স্মরণ রেখো।

রাজবেশী। তোমাদের ভক্তিতে বড়ো প্রীত হলেম।

বিরাজদত্ত। মহারাজ, আমাদের অভাব বিস্তর। এতদিন দর্শন পাই নি, জানাব কাকে। রাজবেশী। তোমাদের সমস্ত অভাব মিটিয়ে দেব।

প্রস্থান

প্রথম পথিক। ওরে, পিছিয়ে থাকলে চলবে না—ভিড়ে মিশে গেলে রাজার চোখে পড়ব না।
দিবতীয় পথিক। দেখ্ দেখ্, একবার নরোত্তমের কান্ডখানা দেখ্। আমরা এত লোক আছি—
সবাইকে ঠেলেঠ্বলে কোথা থেকে এক তালপাতার পাখা নিয়ে রাজাকে বাতাস করতে লেগে গেছে।
মাধব। তাই তো হে, লোকটার আম্পর্ধা তো কম নয়!

দ্বিতীয় পথিক। ওকে জোর করে ধরে সরিয়ে দিতে হচ্ছে—ও কি রাজার পাশে দাঁড়াবার মুনিগ্য।

মাধব। ওহে, রাজা কি আর এট্রকু ব্রুঝবে না। এ যে অতিভক্তি।

প্রথম পথিক। নাহে না, রাজারা বোঝে না কিছ্ব। হয়তো ঐ তালপাতার হাওয়া খেয়েই ভূলবে।

[ সকলের প্রস্থান

# ঠাকুরদাকে লইয়া কুম্ভের প্রবেশ

কুम्छ। এখনই এই রাস্তা দিয়েই যে গেল।

ঠাকুরদা। রাস্তা দিয়ে গেলেই রাজা হয় নাকি রে।

কুম্ভ। না দাদা, একেবারে স্পষ্ট চোখে দেখা গেল—একজন না, দ্বজন না, রাস্তার দ্ব ধারের লোক তাকে দেখে নিয়েছে।

ঠাকুরদা। সেইজন্যেই তো সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তার লোকের চোথ ধাঁদিয়ে বেড়ায়! এমন উৎপাত তো কোনোদিন করে না।

কুম্ভ। তা, আজকে যদি মজি হয়ে থাকে বলা যায় কি।

ঠাকুরদা। বলা যায় রে, বলা যায়। আমার রাজার মির্জি বরাবর ঠিক আছে, ঘড়ি-ঘড়ি বদলায় না।

কুম্ভ। কিন্তু কী বলব দাদা— একেবারে ননির প**্**তুলটি। ইচ্ছে করে, সর্বাধ্য দিয়ে তাকে ছায়া করে রাখি।

ঠাকুরদা। তোর এমন বৃদ্ধি কবে হল। আমার রাজা ননির পৃতুল, আর তুই তাকে ছায়া করে রাখবি!

কুম্ভ। যা বল দাদা, দেখতে বড়ো স্বন্দর। আজ তো এত লোক জ্টেছে, অমনটি কাউকৈ দেখল্ম না।

ঠাকুরদা। আমার রাজা যদি-বা দেখা দিত তোদের চোখেই পড়ত না। দশের সংগ্য তাকে আলাদা বলে চেনাই যায় না—সে সকলের সংগ্যেই মিশে যায় যে।

কুম্ভ। ধনজা দেখতে পেলন্ম যে গো।

ঠাকুরদা। ধনজায় কী দেখলি।

কুম্ভ। কিংশ্বক ফ্বল আঁকা— একেবারে চোখ ঠিকরে যায়।

ঠাকুরদা। আমার রাজার ধনজায় পদ্মফ্লের মাঝখানে বজ্র আঁকা।

कुम्छ। लाक वल, এই উৎসবে রাজা বেরিয়েছে।

ঠাকুরদা। বেরিয়েছে বইকি। কিন্তু সংশ্যে পাইক নেই, বাদ্যি নেই, আলো নেই, কিছ্নু না। কুন্ড। কেউ বুঝি ধরতেই পারে না। ঠাকুরদা। হয়তো কেউ কেউ পারে। কুল্ভ। যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তাই পায়।

ঠাকুরদা। সে যে কিচ্ছ্র চায় না। ভিক্ষ্রকের কর্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোটো ভিক্ষ্রক বড়ো ভিক্ষ্বককেই রাজা বলে মনে করে বসে। আজ যে লোকটা গা-ভরা গয়না পরে রাস্তার দ্বই ধারের লোকের দ্বই চক্ষ্বর কাছে ভিক্ষে চেয়ে বেড়িয়েছে, তোরা লোভীরা তাকেই রাজা বলে ঠাউরে বসে আছিস!—ঐ-যে আমার পাগলা আসছে। আয় ভাই, আয়— আর তো বাজে বকতে পারি নে— একট্ব মাতামাতি করে নেওয়া যাক।

পাগলের প্রবেশ ও গান যে যা বলিস ভাই. তোৱা সোনার হরিণ চাই। আমার সেই মনোহরণ চপল-চরণ সোনার হারণ চাই। সে যে চমকে বেড়ায়, দ্যান্ট এড়ায়. যায় না তারে বাঁধা। নাগাল পেলে পালায় ঠেলে. তার लागाय कात्थ धाँमा। ছুটব পিছে মিছে মিছে ত্ব, পাই বা নাহি পাই--আপন-মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই। পাবার জিনিস হাটে কিনিস. ভোরা রাখিস ঘরে ভরে। যায় না পাওয়া তারি হাওয়া যাহা লাগল কেন মোরে। আমার যা ছিল তা দিলেম কোথা যা নেই তারি ঝোঁকে। আমার ফুরোয় পর্লজ, ভাবিস বুঝি মরি তাহার শোকে! আছি সুখে হাসামুখে, ওরে. দূঃখ আমার নাই। আপন-মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই।

9

## কুঞ্জবনের দ্বারে

# ঠাকুরদা ও উৎসববালকগণ

ঠাকুরদা। ওরে, দরজার কাছে এর্সেছি, এবার খুব কষে দরজায় ঘা লাগা।

গান

আজি কমলম্কুলদল খ্লিল।

দুলিল রে দুলিল।

মানসসরসে রসপ্লকে

পলকে পলকে ঢেউ তুলিল।

গগন মগন হল গন্ধে.

সমীরণ মৃছে আনন্দে,

গুন্ গুন্ গুঞ্জনছন্দে

মধ্কর ঘিরি ঘিরি বন্দে—

নিখিলভুবনমন ভুলিল,

মন ভুলিল রে

প্রস্থান

# অব•তী কোশল কাঞ্চী প্রভৃতি রাজগণ

মন ভুলিল।

অবন্তী। এখানকার রাজা কি আমাদেরও দেখা দেবে না।

কাঞ্চী। এর রাজত্ব করবার প্রণালী কিরকম। রাজার বনে উৎসব, সেখানেও সাধারণ লোকের কারো কোনো বাধা নেই?

কোশল। আমাদের জন্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত জায়গা তৈরি করে রাখা উচিত ছিল।

কাঞ্চী। জোর করে নিজেরা তৈরি ক্রে নেব।

কোশল। এই-সব দেখেই সন্দেহ হয়—এখানে রাজা নেই, একটা ফাঁকি চলে আসছে।

অবন্তী। ওহে, তা হতে পারে। কিন্তু এখানকার মহিষী স্কুদর্শনা নিতান্ত ফাঁকি নয়।

কোশল। সেই লোভেই তো এসেছি। যিনি দেখা দেন না তাঁর জন্যে আমার বিশেষ ঔৎসন্ক্য নেই. কিন্তু যিনি দেখবার যোগ্য তাঁকে না দেখে ফিরে গেলে ঠকতে হবে।

কাঞ্ডী। একটা ফন্দি দেখাই যাক-না।

অবন্তী। ফন্দি জিনিসটা খুব ভালো, যদি তার মধ্যে নিজে আটকা না পড়া যায়। কাঞ্চী। এ কী ব্যাপার! নিশেন উভিয়ে এ দিকে কে আসে! এ কোথাকার রাজা।

### পদাতিকগণের প্রবেশ

কাণ্ডী। তোমাদের রাজা কোথাকার। প্রথম পদাতিক। এই দেশের। তিনি আজ উৎসব করতে বেরিয়েছেন।

[ প্রস্থান

কোশল। এ কী কথা! এখানকার রাজা বেরিয়েছে!

অবন্তী। তাই তো, তা হলে এ°কে দেখেই ফিরতে হবে—অন্য দশনীয়টা রইল।

কাঞ্চী। শোন কেন। এখানে রাজা নেই বলেই যে-খ্রাশ নিভাবনায় আপনাকে রাজা বলে পরিচয় দেয়। দেখছ-না, যেন সেজে এসেছে— অত্যন্ত বেশি সাজ। অবন্তী। কিন্তু লোকটাকে দেখাচ্ছে ভালো, চোখ-ভোলাবার মতো চেহারাটা আছে। কাঞ্চী। চোখ ভুলতে পারে, কিন্তু ভালো করে তাকালেই ভুল থাকে না। আমি তোমাদের সামনেই ওর ফাঁকি ধরে দিচ্ছি।

## রাজবেশীর প্রবেশ

রাজবেশী। রাজগণ, স্বাগত। এখানে তোমাদের অভার্থনার কোনো ত্রুটি হয় নি তো? রাজগণ। (কপট বিনয়ে নমস্কার করিয়া) কিছু না।

কাণ্ডী। যে অভাব ছিল তা মহারাজের দর্শনেই পূর্ণ হয়েছে।

রাজবেশী। আমি সাধারণের দশনীয় নই, কিন্তু তোমরা আমার অনুগত এইজন্য একবার দেখা দিতে এলুম।

কাণ্ডী। অনুগ্রহের এত আতিশ্য্য সহ্য করা কঠিন।

রাজবেশী। আমি অধিকক্ষণ থাকব না।

কাণ্ডী। সেটা অনুভবেই বুর্ঝেছি; বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার ভাব দেখছি নে।

রাজবেশী। ইতিমধ্যে যদি কোনো প্রার্থনা থাকে-

কাঞ্চী। আছে বৈকি। কিন্তু অনুচরদের সামনে জানাতে লঙ্জা বোধ করি।

রাজবেশী। (অনুবতীদের প্রতি) ক্ষণকালের জন্য তোমরা দ্রে যাও। এইবার তোমাদের প্রার্থনা অসংকোচে জানাতে পার।

কাণ্টী। অসংকোচেই জানাব। তোমারও যেন লেশমাত্র সংকোচ না হয়।

রাজবেশী। না, সে আশঙ্কা কোরো না।

काछी। এসো তবে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমাদের প্রত্যেককে প্রণাম করো।

রাজবেশী। বোধ হচ্ছে, আমার ভৃত্যগণ বার**্**ণী-মদ্যটা রাজশিবিরে কিছ**্ব ম**্তুহ**স্তেই** বিতরণ করেছে।

কাঞ্চী। ভন্ডরাজ, মদ যাকে বলে সেটা তোমার ভাগেই আতিমান্রায় পড়েছে, সেইজনোই এখন ধুলোয় লোটাবার অবস্থা হয়েছে।

রাজবেশী। রাজগণ, পরিহাসটা রাজোচিত নয়।

কাণ্ডী। পরিহাসের অধিকার যাদের আছে তারা নিকটেই প্রস্তৃত আছে। সেনাপতি!

রাজবেশী। আর প্রয়োজন নেই। স্পন্টই দেখতে পাচ্ছি আপনারা আমার প্রণম্য। মাথা আপনিই নত হচ্ছে, কোনো তীক্ষা উপায়ে তাকে ধ্লায় টানবার দরকার হবে না। আপনারা যখন আমাকে চিনেছেন তখন আমিও আপনাদের চিনে নিল্ম। অতএব এই আমার প্রণাম গ্রহণ কর্ন। যদি দয়া করে পালাতে দেন তা হলে বিলম্ব করব না।

কাঞ্চী। পালাবে কেন। তোমাকেই আমরা এখানকার রাজা করে দিচ্ছি— পরিহাসটা শেষ করেই যাওয়া যাক। দলবল কিছু আছে?

রাজবেশী। আছে। রাস্তার লোক যে দেখছে আমার পিছনে ছুটে আসছে। আরুশ্তে যখন আমার দল বেশি ছিল না তখন সবাই আমাকে সন্দেহ করছিল, লোক যত বেড়ে গেল সন্দেহ ততই দ্র হল। এখন ভিড়ের লোক নিজেদের ভিড় দেখেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমাকে কোনো কম্ট পেতে হচ্ছে না।

কাঞ্চী। বেশ কথা। এখন থেকে আমরা তোমার সাহায্য করব। কিংতু তোমাকে আমাদেরও একটা কাজ করে দিতে হবে।

রাজবেশী। আপনাদের দত্ত আদেশ এবং মুকুট আমি মাথায় করে রাখব।

কাঞ্চী। আপাতত আর কিছ্ম চাই নে, রানী সমুদর্শনাকে দেখতে চাই— সেইটে তোমাকে করে দিতে হবে।

রাজবেশী। যথাসাধ্য চেষ্টার চর্টি হবে না।

त्र ६। २२क

কাণ্ডী। তোমার সাধ্যের উপর ভরসা নেই, আমাদের ব্রুদ্ধিমত চলতে হবে। আচ্ছা, এখন তুমি কুঞ্জে প্রবেশ করে রাজ-আড়ন্বরে উৎসব করো গে।

[রাজগণ ও রাজবেশীর প্রস্থান

# ঠাকুরদা ও কুম্ভের প্রবেশ

কুম্ভ। ঠাকুরদা, তোমার কথা আমি তেমন ব্রিঝ নে, কিন্তু তোমাকে ব্রিঝ। তা, আমার রাজায় কাজ নেই, তোমার পাছেই রয়ে গেল্ম। কিন্তু ঠকল্ম না তো?

ঠাকুরদা। আমাকে নিয়েই যদি সম্পূর্ণ চলে তা হলে ঠকলি নে, আমার চেয়ে বেশি যদি কিছু দরকার থাকে তা হলে ঠকলি বৈকি।

কুল্ভ। ঠাকুরদা, উৎসব শ্রুর হয়েছে, এবার ভিতরে চলো।

ঠাকুরদা। না রে, আগে দ্বারের কাজটা সেরে নিই, তার পরে ভিতরে। এখানে সকল আগন্তুকের সংগ্য একবার মিলে নিতে হবে। ঐ আমার অকিঞ্চনের দল আসছে।

অকিণ্ডনের দল। ঠাকুরদা, তোমাকে খ্রুজে আজ আমাদের দেরি হয়ে গেল। ঠাকুরদা। আজ আমি দ্বারে, আজ আমাকে অন্য জায়গায় খ্রুজলে মিলবে কেন। প্রথম। তুমি যে আমাদের উৎসবের স্তেধর।

ঠাকুরদা। তাই তো আমি দ্বারে।

ন্বিতীয়। আজ তুমি বৃঝি এই কুম্ভ স্থন মুখল তোষল এদের নিয়েই আছ? দেশবিদেশের কত রাজা এল, তাদের সংগে পরিচয় করে নেবে না?

ঠাকুরদা। ভাই, এরা সব সরল লোক। চুপ করে কেবল এদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও এরা ভাবে, এদের যেন কত সেবা করল্ম। আর যারা মসত লোক তাদের কাছে মৃশ্ডটাও যদি খাসিয়ে দেওয়া যায় তারা মনে করে, লোকটা বাজে জিনিস দিয়ে ঠিকিয়ে গেল।

প্রথম। এখন চলো দাদা।

ঠাকুরদা। না ভাই, আজ আমার এইথানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলা। সকলের চলাচলেই আমার মন ছুটছে। তবে আর কী; এইবারে শুরু করা যাক।

> সকলের গান কিছু নাই রে নাই. মোদের আমরা ঘরে বাইরে গাই— তাইরে নাইরে নাইরে না। যতই দিবস যায় রে যায় গাই রে সুখে হায় রে হায়— তাইরে নাইরে নাইরে না। সোনার চোরাবালির 'পরে যারা পাকা ঘরের ভিত্তি গডে সামনে মোরা গান গেয়ে যাই-তাদের তাইরে নাইরে নাইরে না। যখন থেকে থেকে গাঁঠের পানে গাঁঠ-কাটারা দৃষ্টি হানে শ্না ঝ্লি দেখায়ে গাই— তখন তাইরে নাইরে নাইরে না। দ্বারে আসে মরণ-ব্রড়ি যখন মুখে তাহার বাজাই তুড়ি,

তখন তান দিয়ে গান জ্বড়ি রে ভাই— তাইরে নাইরে নাইরে না।

এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ, বাইরে তাহার উচ্জ্বল সাজ,

ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়—

তাইরে নাইরে নাইরে না।

সে যে উৎসবদিন চুকিয়ে দিয়ে, ঝরিয়ে দিয়ে, শুকিয়ে দিয়ে,

দ্বই রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়— তাইরে নাইরে নাইরে না

[ প্রস্থান

### একদল দ্বীলোকের প্রবেশ

প্রথমা। ঠাকুরদা। ঠাকুরদা। কী ভাই।

প্রথমা। আজ বসংতপ**্**রণিমার চাঁদের সংখ্যে মালা-বদল করব এই পণ করে ঘর থেকে বেরিয়েছি।

ঠাকুরদা। কিন্তু পণ রক্ষা হওয়া কঠিন দেখছি।

দ্বিতীয়া। কেন বলো তো।

ঠাকুরদা। তোমাদের ঠাকরুন্দিদি কেবল একখানিমাত্র মালা আমার গলায় পরিয়েছেন।

তৃতীয়া। দেখেছ দেখেছ, ঠাকুরদার বিনয়টা একবার দেখেছ!

দ্বিতীয়া। হায় রে হায়, আকাশের চাঁদের এতদ্রে অধঃপতন হল!

ঠাকুরদা। যে ফাঁদ তোমরা পেতেছ, ধরা না দিয়ে বাঁচে কী করে।

প্রথমা। তবে তাই বলো, আমাদের ফাঁদের গুণ।

ঠাকুরদা। চাঁদেরও গ্র্ণ আছে, উপযুক্ত ফাঁদ দেখলে সে আপনি ধরা দেয়।

তৃতীয়া। আচ্ছা, ঠাকর্নদিদির হিসেবটা কিরকম। আজ উৎসবের দিনে না-হয় দ্বটো বেশি করেই মালা দিতেন।

ঠাকুরদা। যতই দিতেন কুলোত না, সেইজন্যে আজ একটিমাত্র দিয়েছেন। একটির কোনো বালাই নেই।

দ্বিতীয়া। ঠাকুরদা, তুমি দরজা ছেড়ে নড়বে না?

ঠাকুরদা। হাঁ ভাই, সকলকে এগিয়ে দেব, তার পর সব-শেষে আমি।

্র দ্বীলোকদের প্রস্থান

### নাচের দলের প্রবেশ

ঠাকুরদা। আরে, এসো এসো।

প্রথম। আমাদের নটরাজ তুমি, তোমাকে খুজে বেড়াচ্ছিল ম।

ঠাকুরদা। আমি দরজার কাছে খাড়া আছি; জানি, এইখান দিয়েই সবাইকে যেতে হবে। তোমাদের দেখলেই পা-দ্টো ছট্ফট্ করে। একবার নাচিয়ে দিয়ে যাও।

ন্তা ও গীত

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ। তারি সঙ্গে কী মূদংশে সদা বাজে তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ। হাসিকামা হীরাপামা দোলে ভালে, কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে, নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ। কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ, দিবারাত্রি নাচে মৃত্তি, নাচে বন্ধ, সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।

ঠাকুরদা। যাও যাও ভাই, তোমরা নেচে বেড়াও গে, নাচিয়ে বেড়াও গে যাও।

িনাচের দলের প্রস্থান

### নাগরিকদল

প্রথম। ঠাকুরদা, আমাদের রাজা নেই এ কথা দ্ব শো বার বলব।

ঠাকুরদা। কেবলমাত্র দ্ব শো বার? এত কঠিন সংযমের দরকার কী—পাঁচ শো বার বল্-না। দ্বিতীয়। ফাঁকি দিয়ে কতদিন তোমরা মান্বকে ভুলিয়ে রাখবে।

ঠাকুরদা। নিজেও ভুলেছি ভাই।

তৃতীয়। আমরা চারি দিকে প্রচার করে বেড়াব, আমাদের রাজা নেই।

ঠাকুরদা। কার সংশ্যে ঝগড়া করবে বলো। তোমাদের রাজা তো কারও কানে ধরে বলছেন না 'আমি আছি'। তিনি তো বলেন, তোমরাই আছ। তাঁর সবই তো তোমাদেরই জন্যে।

প্রথম। এই তো, আমরা রাস্তা দিয়ে চে চিয়ে যাচ্ছি— 'রাজা নেই'। যদি রাজা থাকে সে কী করতে পারে কর্ক-না।

ठाकुतमा। किष्ट, कत्रत्व ना।

শ্বিতীয়। আমার প<sup>4</sup>চিশ বছরের ছেলেটা সাত দিনের জনুরে মারা গেল। দেশে যদি ধর্মের রাজা থাকবে তবে কি এমন অকালমূত্যু ঘটে।

ঠাকুরদা। ওরে, তব্ তো এখনো তোর দ্ব ছেলে আছে— আমার যে একে একে পাঁচ ছেলে মারা গেল, একটি বাকি রইল না।

তৃতীয়। তবে?

ঠাকুরদা। তবে কী রে। ছেলে তো গেলই, তাই বলে কি ঝগড়া করে রাজাকেও হারাব। এমনি বোকা!

প্রথম। ঘরে যাদের অন্ন জোটে না তাদের আবার রাজা কিসের!

ঠাকুরদা। ঠিক বলেছিস ভাই। তা সেই অম্ব-রাজাকেই খ;জে বের কর্! ঘরে বসে হাহাকার করলেই তো তিনি দর্শন দেবেন না।

শ্বিতীয়। আমাদের রাজার বিচারটা কিরকম দেখো-না। ঐ আমাদের ভদ্রসেন, রাজা বলতে সে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, কিন্তু তার ঘরের এমন দশা যে চামচিকেগন্লোরও থাকবার কণ্ট হয়।

ঠাকুরদা। আমার দশাটাই দেখ্-না। রাজার দরজায় সমস্ত দিনই তো খাটছি— আজ পর্যন্ত দুটো পয়সা প্রস্কার মিলল না।

তৃতীয়। তবে?

ঠাকুরদা। তবে কীরে। তাই নিয়েই তো আমার অহংকার। বন্ধ্বকে কি কেউ কোনোদিন প্রস্কার দেয়। তা, যা ভাই, আনন্দ করে বলে বেড়া গে—রাজা নেই। আজ আমাদের নানা স্বরের উৎসব—সব স্বরই ঠিক এক তানে মিলবে। গান

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে।
দেখিস নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে।
যে ঢেউ ওঠে তারি সুরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে।
যে ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগছে সারা বেলা রে।
বসন্তে আজ দেখ্ রে তোরা ঝরা ফুলের খেলা রে।
আমার প্রভুর পায়ের তলে
শুধুই কি রে মানিক জুরলে।
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে।
আমার গুরুর আসন-কাছে
সুবোধ ছেলে ক-জন আছে।
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন, তাই আমি তাঁর চেলা রে।
উৎসবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরা ফুলের খেলা রে।

8

# প্রাসাদশিখর

# স্দর্শনা ও সখী রোহিণী

স্বদর্শনা। ওলো রোহিণী, তুই আমার রাজাকে কি কখনো দেখিস নি।

রোহিণী। শ্বনেছি প্রজারা সবাই দেখেছে, কিন্তু চিনেছে খ্ব অলপ লোকে। সেইজনো যখনই কাউকে দেখে মনটা চমকে ওঠে তখনই মনে করি, এই ব্রিঝ হবে রাজা। আবার দ্ব দিন পরে ভুল ভাঙে।

স্বদর্শনা। ঐ ভুল তোরা করতে পারিস, কিন্তু আমার ভুল হতে পারে না। আমি হল্ম রানী। ঐ তো আমার রাজাই বটে।

রোহিণী। তোমাকে তিনি কত মান দিয়েছেন; তিনি কি তোমাকে চেনাতে দেরি করতে পারেন।

স্ক্রদর্শনা। ঐ মূর্তি দেখলেই চিত্ত যে আপনি খাঁচার পাখির মতো চণ্ডল হয়ে ওঠে। ওর কথা ভালো করে জিজ্ঞাসা করে এসেছিস তো?

রোহিণী। এসেছি বৈকি। যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই তো বলে—রাজা।

স্কুদর্শনা। কোথাকার রাজা।

রোহিণী। আমাদেরই রাজা।

স্কুদর্শনা। ঐ যার মাথায় ফুলের ছাতা ধরে আছে তার কথাই তো বলছিস?

রোহিণী। হাঁ, ঐ যাঁর পতাকায় কিংশ্বক আঁকা।

সন্দর্শনা। আমি তো দেখবামাত্রই চিনেছি, বরণ্ড তোর মনে সন্দেহ এসেছিল।

রোহিণী। আমাদের যে সাহস অলপ, তাই ভয় হয়, কী জানি যদি ভুল করি তবে অপরাধ হবে।

স্কুদর্শনা। আহা, যদি স্কুরংগমা থাকত তা হলে কোনো সংশয় থাকত না।

রোহিণী। স্রুজ্মাই আমাদের সকলের চেয়ে সেয়ানা হল ব্রিঞ!

স্কুদর্শনা। তা যা বলিস। সে তাঁকে ঠিক চেনে।

রোহিণী। এ কথা আমি কক্খনো মানব না। ও তার ভান। বললেই হল চিনি, কেউ তো পরীক্ষা করে নিতে পারবে না। আমরা যদি ওর মতো নির্লেজ হতুম তা হলে অমন কথা আমাদেরও মুখে আটকাত না।

भूमर्गना। ना ना, स्म एठा वर्तन ना किছ्।

রোহিণী। ভাব দেখায়। সে যে বলার চেয়ে আরও বেশি। কত ছলই যে জানে! ঐজন্যেই তো আমাদের কেউ তাকে দেখতে পারে না।

স্কুদর্শনা। যাই হোক, সে থাকলে একবার তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখভুম।

রোহিণী। সে তো কখনো কোথাও বেরোয় না— আজ দেখি সে সাজসঙ্জা করে উৎসব করতে বেরিয়েছে। তার রুণ্য দেখে হেসে বাঁচি নে।

স্বদর্শনা। আজ যে প্রভুর হ্রকুম, তাই সে সেজেছে।

রোহিণী। তা বেশ মহারানী, আমাদের কথায় কাজ কী। যদি ইচ্ছা করেন তাকেই ডেকে আনি, তার মুখ থেকেই সন্দেহভঞ্জন হোক। তার ভাগ্য ভালো, রানীর কাছে রাজার পরিচয় সেই করিয়ে দেবে।

স্বদর্শনা। না না, পরিচয় কাউকে করাতে হবে না— তব্ কথাটা সকলেরই ম্থে শ্বনতে ইচ্ছে করে।

রোহিণী। সকলেই তো বলছে— ঐ দেখো-না, তাঁর জয়ধর্নন এখান থেকে শোনা যাচ্ছে।

সন্দর্শনা। তবে এক কাজ কর্। পদ্মপাতায় করে এই ফ্লগ্র্লি তাঁর হাতে দিয়ে আয় গে। রোহিণী। যদি জিজ্ঞাসা করেন, কে দিলে।

স্কেশনা। তার কোনো উত্তর দিতে হবে না— তিনি ঠিক ব্রুবতে পারবেন। তাঁর মনে ছিল, আমি চিনতেই পারব না—ধরা পড়েছেন সেটা না জানিয়ে ছাড়ছি নে। (ফ্র্ল লইয়া রোহিণীর প্রস্থান) আমার মন আজ এমনি চণ্ডল হয়েছে, এমন তো কোনোদিন হয় না। এই প্রিশমার আলো মদের ফেনার মতো চারি দিকে উপচিয়ে পড়ছে, আমাকে যেন মাতাল করে তুলেছে। ওগো বসন্ত, যে সব ভীর্লাজনক ফ্ল পাতার আড়ালে গভীর রাত্রে ফোটে, যেমন করে তাদের গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে চলেছ তেমনি তুমি আমার মনকে হঠাং কোথায় উদাস করে দিলে, তাকে মাটিতে পা ফেলতে দিলে না—ওরে প্রতিহারী।

প্রতিহারী। (প্রবেশ করিরা) কী মহারানী।

স্দর্শনা। ঐ যে আয়বনের বাঁথিকার ভিতর দিয়ে উৎসব-বালকেরা আজ গান গেয়ে যাচ্ছে—
ডাক্ ডাক্, ওদের ডেকে নিয়ে আয়— একট্ গান শর্নি। (প্রতিহারার প্রস্থান) ভগবান চন্দ্রনা,
আজ আমার এই চণ্ডলতার উপরে তুমি যেন কেবলই কটাক্ষপাত করছ! তোমার সিমত কোতৃকে
সমস্ত আকাশ যেন ভরে গেছে— কোথাও আমার আর ল্বকোবার জায়গা নেই— আমি কেমন
আপনার দিকে চেয়ে আপনি লজ্জা পাছিছ! ভয় লজ্জা সর্থ দ্বঃখ সব মিলে আমার ব্বেকর মধ্যে
আজ ন্তা করছে— শরীরের রক্ত নাচছে, চারি দিকের জগং নাচছে. সমস্ত ঝাপসা ঠেকছে।

#### বালকগণের প্রবেশ

এসো এসো, তোমরা সব ম্তিমান কিশোর বসন্ত, ধরো, তোমাদের গান ধরো। আমার সমস্ত শরীর মন গান গাইছে, অথচ আমার কণ্ঠে সূর আসছে না। তোমরা আমার হয়ে গান গেয়ে যাও।

বালকগণের গান
বিরহ মধ্বর হল আজি
মধ্বরাতে।
গভীর রাগিণী উঠে বাজি
বেদনাতে।

ভার দিয়া প্রতিমানিশা
অধীর অদর্শনত্যা
কী কর্ণ মরীচিকা আনে
আথিপাতে!
স্দ্রের স্কাধ্ধারা
বায়্ভরে
পরানে আমার পথহারা
ভ্রের মরে।
কার বাণী কোন্ স্বের তালে
মর্মরে পল্লবজালে,
বাজে মম মঞ্জীররাজি
সাথে সাথে।

স্দর্শনা। হয়েছে হয়েছে, আর না। তোমাদের এই গান শ্নে চোথে জল ভরে আসছে। আমার মনে হছে, যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই; তাকে হাতে পাবার দরকার নেই। এমনি করে খোঁজার মধ্যেই সমসত পাওয়া যেন স্ব্ধাময় হয়ে আছে। কোন্ মাধ্রের সম্মাসী তোমাদের এই গান শিখিয়ে দিয়েছে গো—ইছে করছে, চোখে-দেখা কানে-শোনা ঘ্রচিয়ে দিই, ফদয়ের ভিতরটাতে যে গহন পথের কুঞ্জবন আছে সেইখানকার ছায়ার মধ্যে উদাস হয়ে চলে যাই। ওগো কুমার তাপসগণ, তোমাদের আমি কী দেব বলো। আমার গলায় এ কেবল রঙ্কের মালা, এ কঠিন হার তোমাদের কণ্ঠে পীড়া দেবে। তোমরা যে ফ্রলের মালা পরেছ ওর মতো কিছ্বই আমার কাছে নেই।

প্রেণাম করিয়া বালকগণের প্রস্থান

# রোহিণীর প্রবেশ

সাদেশনা। ভালো করি নি, ভালো করি নি রোহিণী। তোর কাছে সমস্ত বিবরণ শানতে আমার লঙ্জা করছে। এইমাত্র হঠাং বাঝাতে পেরেছি, যা সকলের চেয়ে বড়ো পাওয়া তা ছায়ের পাওয়া নয়, তেমনি যা সকলের চেয়ে বড়ো দেওয়া তা হাতে করে দেওয়া নয়। তবা বলা, কী হল বলা।

রোহিণী। আমি তো রাজার হাতে ফ্ল দিল্ম, কিন্তু তিনি যে কিছ্ব ব্রুজনে এমন তো মনে হল না।

স্কুদর্শনা। বলিস কী! তিনি ব্রুঝতে পারলেন না?

রোহিণী। না, তিনি অবাক হয়ে চেয়ে প্রতুলটির মতো বসে রইলেন। কিছু ব্রুঝলেন না এইটে পাছে ধরা পড়ে সেইজনো একটি কথা কইলেন না।

স্দেশনা। ছি ছি ছি, আমার ষেমন প্রগল্ভতা তেমনি শাস্তি হয়েছে। তুই আমার ফ্ল ফিরিয়ে আনলি নে কেন।

রোহিণী। ফিরিয়ে আনব কী করে। পাশে ছিলেন কাণ্ডীর রাজা। তিনি খুব চতুর— চকিতে সমস্ত ব্রুতে পারলেন; মুচকে হেসে বললেন, 'মহারাজ, মহিষী স্দুদর্শনা আজ বসন্তস্থার প্রোর প্রেপ মহারাজের অভ্যর্থনা করছেন।' শ্বনে হঠাৎ তিনি সচেতন হয়ে উঠে বললেন, 'আমার রাজসম্মান পরিপ্র্ণ হল।' আমি লজ্জিত হয়ে ফিরে আসছিল্ম, এমন সময়ে কাণ্ডীর রাজা মহারাজের গলা থেকে স্বহস্তে এই মুক্তার মালাটি খুলে নিয়ে আমাকে বললেন, 'সখী, তুমি যে সৌভাগ্য বহন করে এনেছ তার কাছে পরাভব স্বীকার করে মহারাজের কণ্ঠের মালা তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করছে।'

স্বদর্শনা। কাঞ্চীর রাজাকে ব্রিধেয়ে দিতে হল! আজকের প্রির্ণমার উৎসব আমার অপমান

একেবারে উদ্ঘাটিত করে দিলে। তা হোক, যা, তুই যা। আমি একট্ একলা থাকতে চাই। (রোহিণীর প্রস্থান) আজ এমন করে আমার দর্প চ্রণ হয়েছে, তব্ সেই মোহন রুপের কাছ থেকে মন ফেরাতে পারছি নে। অভিমান আর রইল না—পরাভব, সর্বত্রই পরাভব—বিম্ব হয়ে থাকব সে শক্তিট্কুও নেই। কেবল ইচ্ছে করছে, ঐ মালাটা রোহিণীর কাছ থেকে চেয়ে নিই। কিন্তু ও কী মনে করবে। রোহিণী!

রোহিণী। (প্রবেশ করিয়া) কী মহারানী।

স্ক্রদর্শনা। আজকের ব্যাপারে তুই কি প্রব্রুকার পাবার যোগ্য।

রোহিণী। তোমার কাছে না হোক, যিনি দিয়েছেন তাঁর কাছ থেকে পেতে পারি।

म्नूमर्भना। ना ना, ওকে দেওয়া বলে না, ও জোর করে নেওয়া।

রোহিণী। তব্ব, রাজকণ্ঠের অনাদরের মালাকেও অনাদর করি এমন স্পর্ধা আমার নয়।

স্কেশনা। এ অবজ্ঞার মালা তোর গলায় দেখতে আমার ভালো লাগছে না। দে, ওটা খ্বলে দে। ওর বদলে আমার হাতের কংকণ্টা তোকে দিল্ম—এই নিয়ে তুই চলে যা। (রোহিণীর প্রস্থান) হার হল, আমার হার হল। এ মালা ছ্বড়ে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল—পারল্ম না। এ যে কাঁটার মালার মতো আমার আঙ্বলে বিংধছে, তব্ব ত্যাগ করতে পারল্ম না। উৎসব-দেবতার হাত থেকে এই কি আমি পেল্ম—এই অগোরবের মালা।

Ç

## কুঞ্জদ্বার

# ঠাকুরদা ও একদল লোক

ঠাকুরদা। কী ভাই, হল তোমাদের?

প্রথম। খুব হল ঠাকুরদা। এই দেখো-না, একেবারে লালে লাল করে দিয়েছে। কেউ বাকি নেই।

ঠাকুরদা। বলিস কী। রাজাগন্লোকে সন্দ্ধ রাঙিয়েছে নাকি।

শ্বিতীয়। ওরে বাস্রে! কাছে ঘে'ষে কে। তারা সব বেড়ার মধ্যে খাড়া হয়ে রইল।

ঠাকুরদা। হায় হায়, বড়ো ফাঁকিতে পড়েছে। একট্বও রঙ ধরাতে পার্রাল নে। জাের করে দ্বকে পড়তে হয়।

তৃতীয়। ও দাদা, তাদের রাঙা সে আর-এক রঙের। তাদের চক্ষ্বরাঙা, তাদের পাইকগ্বলোর পার্গাড় রাঙা; তার উপরে খোলা তলোয়ারের যেরকম ভিঙ্গ দেখল্ম, একট্ব কাছে ঘেষলেই একেবারে চরম রাঙা রাঙিয়ে দিত।

ঠাকুরদা। বেশ করেছিস— ঘের্ণিষস নি। পৃথিবীতে ওদের নির্বাসনদ ড- ওদের তফাতে রেখে চলতেই হবে। এখন বাড়ি চলেছিস বৃঝি?

দ্বিতীয়। হাঁ দাদা, রাত তো আড়াই পহর হয়ে গেল। তুমি যে ভিতরে গেলে না?

ঠাকুরদা। এখনও ডাক পড়ল না— দ্বারেই আছি।

তৃতীয়। তোমার শম্ভূ-সুধনরা সব গেল কোথায়।

ঠাকুরদা। তাদের ঘুম পেয়ে গেল—শ্বতে গেছে।

প্রথম। তারা কি তোমার সংখ্য অমন খাড়া জাগতে পারে।

বাউলের দল গান

যা ছিল কালো ধলো তোমার রঙে রঙে রাঙা হল। যেমন রাঙাবরণ তোমার চরণ

ামন রাভাবরণ তোমার চরণ তার সনে আর ভেদ না র'ল।

রাঙা হল বসন ভূষণ, রাঙা হল শয়ন স্বপন--

মন হল কেমন দেখ্রে, যেমন রাঙা কমল টলমল।

ঠাকুরদা। বেশ ভাই, বেশ। খুব খেলা জমেছিল?

বাউল। খ্ব খ্ব। সব লালে লাল। কেবল আকাশের চাদটাই ফার্কি দিয়েছে-- সাদাই রয়ে গেল।

ঠাকুরদা। বাইরে থেকে দেখাচ্ছে যেন বড়ো ভালোমান্ষ। ওর সাদা চাদরটা খুলে দেখতিস যদি তা হলে ওর বিদ্যে ধরা পড়ত। চুপিচুপি ও যে আজ কত রঙ ছড়িয়েছে, এখানে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। অথচ ও নিজে কি এমনি সাদাই থেকে যাবে।

#### গান

আহা, তোমার সপ্তেগ প্রাণের খেলা
প্রিয় আমার ওগো প্রিয়!
বড়ো উতলা আজ পরান আমার
খেলাতে হার মানবে কি ও।
কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে
রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে।
তুমি সাধ করে নাথ, ধরা দিয়ে
আমারও রঙ বক্ষে নিয়ো—
এই হংকমলের রাঙা রেণ্
রাঙাবে ওই উত্তরীয়।

প্রস্থান

### দ্বীলোকদের প্রবেশ

প্রথমা। ওমা, ওমা! যেখানে দেখে গিয়েছিল্ম সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে গো! দ্বিতীয়া। আমাদের বসক্তপ্রিশিমার চাঁদ, এত রাত হল তব্ব একট্বও পশ্চিমের দিকে হেলল না।

প্রথমা। আমাদের অচণ্ডল চাঁদটি কার জন্যে পথ চেয়ে আছে ভাই। ঠাকুরদা। যে তাকে পথে বের করবে তারই জন্যে। তৃতীয়া। ঘর ছেড়ে এবার পথের মানুষ খ'্জবে ব্রিঝ? ঠাকুরদা। হাঁ ভাই, সর্বনাশের জন্যে মন-কেমন করছে।

গান

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্ব'নাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে জন ভাসায়।

শ্বিতীয়া। আমাদের তো পথে ভাসাবার শক্তি নেই, পথ ছেড়ে দিরে খাওয়াই ভালো। ধরা যে দেবে না তার কাছে ধরা দিয়ে লাভ কী।

ঠাকুরদা। তার কাছে ধরা দিলে, ধরা দেওয়াও যা ছাড়া পাওয়াও তা।

य जन पत्र ना प्रथा, यात्र य प्रतथ,

ভালোবাসে আড়াল থেকে,

আমার মন মজেছে সেই গভারের গোপন ভালোবালায়।

श्चिति।कान्य प्रधान

### নাচের দলের প্রবেশ

ঠাকুরদা। ও ভাই, রাত তো অর্ধেকের বেশি পার হয়ে এল, কিন্তু মনের মাতন এখনো যে থামতে চাইছে না। তোরা তো বাড়ি চলেছিস, তোদের শেষ নাচটা নাচিয়ে দিয়ে যা।

গান

আমার ঘুর লেগেছে— তাধিন তাধিন।

তোমার পিছন পিছন নেচে নেচে

ঘুর লেগেছে তাধিন ভাধিন।

ভোমার তালে আমার চরণ চলে,

শ্নতে না পাই কে কী বলে—

তাধিন তাধিন।

তোমার গানে আমার প্রাণে যে কোন্

পাগল ছিল সেই জেগেছে-

তাধিন তাধিন।

আমার লাজের বাঁধন সাজের বাঁধন

খসে গেল ভজন সাধন-

তাধিন তাধিন।

বিষম নাচের বেগে দোলা লেগে

ভাবনা যত সব ভেগেছে-

তাধিন তাধিন।

োচের দলের প্রস্থান

### স্কেগ্যার প্রবেশ

স্বতগ্যা। এতক্ষণ কী করছিলে ঠাকুরদা।

ঠাবুরদা। দ্বারের কাছে ছিল্ম।

স্বংগমা। সে কাজ তো শেষ হল। একটি মান্বও নেই— সবাই চলে গেছে।

ঠাকুরদা। এবার তবে ভিতরে চাল।

স্রংগমা। কোন্খানে বাঁশি বাজছে, এবার বাতাসে কান দিলে বোঝা যাবে।

ঠাকুরদা। সবাই যথন নিজের তালপাতার ভে°প<sub>ন</sub> বাজাচ্ছিল তথন বিষম গোল।

স্বরণ্গমা। উৎসবে ভে°প্রর ব্যবস্থা তিনিই করে রেখেছেন।

ঠাকুরদা। তাঁর বাঁশি কারো বাজনা ছাপিয়ে ওঠে না. তা হলে লংজায় আর-সকলের তান বন্ধ হয়ে যেত।

স্বংগমা। দেখো ঠাক্রদা, আজ এই উংসবের ভিতরে ভিতরে কেবলই আমার মনে হচ্ছে, রাজা আমাকে এবার দঃখ দেবেন। ठाकूतमा। भ्राःथ एएटान!

স্বেপ্সমা। হাঁ ঠাকুরদা। এবার আমাকে দ্রে পাঠিয়ে দেবেন, অনেকদিন কাছে আছি সে তাঁর সইছে না।

ঠাকুরদা। এবার তবে কাঁটাবনের পার থেকে তোমাকে দিয়ে পারিজাত তুলিয়ে আনাবেন। সেই দুর্গমের থবরটা আমরা যেন পাই ভাই।

স্বংগমা। তোমার নাকি কোনো খবর পেতে বাকি আছে! রাজার কাজে কোন্ পথটাতেই বা তুমি না চলেছ। হঠাৎ নতুন হ্বকুম এলে আমাদেরই পথ খ্রেজ বেড়াতে হয়।

গান

প্রশ্প ফর্টে কোন্ কুঞ্জাবনে
কোন্ নিভ্তে রে, কোন্ গহনে।
মাতিল আকুল দক্ষিণবায়
সৌরভচণ্ডল সপ্তরণে
কোন্ নিভ্তে রে, কোন্ গহনে।
কাটিল ক্লান্ত বসন্তনিশা
বাহির-অজ্ঞান-সজ্গী-সনে।
উৎসবরাজ কোথায় বিরাজে—
কে লয়ে থাবে সে ভবনে,
কোন্ নিভ্তে রে কোন্ গহনে।

[ म,त्रष्ममात शुम्यान

রাজবেশী ও কাঞ্চীরাজের প্রবেশ

কাপী। তোমাকে যেমন পর্মশ দিয়েছি ঠিক সেইরকম কোরো। ভূল না হয়। রাজবেশী। ভূল হবে না।

काखी। कतराजारातत मर्यारे तानीत शामाम।

রাজবেশী। হাঁ মহারাজ, সে আমি দেখে নিয়েছি।

কা**ণ্ডী। সেই উদানে আগ্রন লাগি**য়ে দেবে-- তার পরে আগ্নদাহের গোলমালের মধ্যে কার্যসিদ্ধি করতে হবে।

রাজবেশী। কিছু অন্যথা হবে না।

কাঞী। দেখে। হে ভন্ডরাজ, আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমরা মিথে। ভয়ে ভয়ে চলছি, এ দেশে রাজা নেই।

রাজবেশী। সেই অরাজকতা দ্ব করবার জনোই তো আমার চেষ্টা। সাধারণ লোকের জন্যে, সত্য হোক মিথ্যে হোক একটা রাজা চাইই—নইলে অনিষ্ট ঘটে।

কাণ্টী। হে সাধ্ব, লোকহিংতের জন্যে তোমার এই আশ্চর্য ত্যাগস্বীকার আমাদের সকলেরই পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত। ভাবছি যে, এই হিতকার্যটা নিজেই করব। (সহসা ঠাকুরদাকে দেখিয়া) কে হে, কে তুমি। কোথায় লুকিয়ে ছিলে।

ঠাকুরদা। ল্বাকিয়ে থাকি নি। অত্যন্ত ক্ষ্বদ্র বলে আপনাদের চোখে পড়ি নি।

রাজবেশী। ইনি এ দেশের রাজাকে নিজের বাধ্ব বলে পরিচয় দেন, নির্বোধেরা বিশ্বাস করে। ঠাকুরদা। বৃদ্ধিমানদের কিছ্বতেই সন্দেহ ঘোচে না, তাই নির্বোধ নিয়েই আমাদের কারবার। কাঞ্চী। তুমি আমাদের সব কথা শ্বনেছ?

ঠাকুরদা। আপনারা আগন্ন লাগাবার পরামর্শ করছিলেন। কাঞ্চী। তুমি আমাদের বন্দী, চলো শিবিরে। ঠাকুরদা। আজ তবে ব্রবি এর্মান করেই তলব পড়ল?

কাঞ্চী। বিভূবিভূ করে বকছ কী।

ঠাকুরদা। আমি বলছি, দেশের টান কাটিয়ে কিছ্বতেই নড়তে পারছিলেম না, তাই ব্বি ভিতর-মহলে টেনে নিয়ে যাবার জনো মনিবের পেয়াদা এল।

কাঞ্চী। লোকটা পাগল নাকি।

ताकरमा। उत कथा जाति अलाभिला— रावार यात्र ना।

কাঞ্চী। কথা যত কম বোঝা যায় অব্যুঝরা ততই ভক্তি করে। কিন্তু আমাাদের কাছে সে ফন্দি খাটবে না। আমরা স্পন্ট কথার কারবারি।

ঠাকুরদা। যে আজ্ঞে মহারাজ, চুপ করল ্ম।

৬

### করভোদ্যান

রোহিণী। ব্যাপারখানা কী। কিছ্ম তো ব্রুঝতে পার্রাছ নে। (মালীদের প্রতি) তোরা সব তাড়াতাডি কোথায় চলেছিস।

প্রথম মালী। আমরা বাইরে যাচ্ছি।

রোহিণী। বাইরে কোথায় যাচ্ছিস।

দ্বিতীয় মালী। তা জানি নে, আমাদের রাজা ডেকেছে।

রোহিণী। রাজা তো বাগানেই আছে। কোনু রাজা।

প্রথম মালী। বলতে পারি নে।

দ্বিতীয় মালী। চিরদিন যে রাজার কাজ করছি সেই রাজা।

রোহিণী। তোরা সবাই চলে যাবি!

প্রথম মালী। হাঁ, সবাই যাব, এখনই যেতে হবে। নইলে বিপদে পড়ব।

[ 9150III

রোহিণী। এরা কী বলে ব্রুতে পারি নে—ভয় করছে। যে নদীর পাড়ি ভেঙে পড়বে সেই পাড়ি ছেড়ে যেমন জন্তুরা পালায় এই বাগান ছেড়ে তেমনি সবাই পালিয়ে যাচ্ছে।

### কোশলরাজের প্রবেশ

কোশল। রোহিণী, তোমাদের রাজা এবং কাঞ্চীরাজ কোথায় গেল জান।

রোহিণী। তাঁরা এই বাগানেই আছেন, কিন্তু কোথায় কিছ্মই জানি নে।

কোশল। তাদের মন্ত্রণাটা ঠিক ব্রুঝতে পারছি নে। কাঞ্চীরাজকে বিশ্বাস করে ভালো করি নি।

[ প্রস্থান

রোহিণী। রাজাদের মধ্যে কী-একটা ব্যাপার চলছে। শীঘ্র একটা দ্বদৈবি ঘটবে। আমাকে স্কুম্ব জড়াবে না তো?

অবন্তীরাজ। (প্রবেশ করিয়া) রোহিণী, রাজারা সব কোথায় গেল জান।

রোহিণী। তাঁরা কে কোথায় তার ঠিকানা করা শক্ত। এইমাত্র কোশলরাজ এখানে ছিলেন।

অবন্তী। কোশলরাজের জন্যে ভাবনা নেই। তোমাদের রাজা এবং কাঞ্চীরাজ কোথায়।

রোহিণী। অনেক ক্ষণ তাঁদের দেখি নি।

অবন্তী। কাঞ্চীরাজ কেবলই আমাদের এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াছে। নিশ্চয় ফাঁকি দেবে। এর মধ্যে থেকে ভালো করি নি। স্থী, এ বাগান থেকে বেরোবার পথটা কোথায় জান।

রোহিণী। আমি তো জানি নে।

অবন্তী। দেখিয়ে দিতে পারে এমন কোনো লোক নেই?

রোহিণী। মালীরা সব বাগান ছেড়ে গেছে।

অবন্তী। কেন গেল।

রোহিণী। তাদের কথা ভালো ব্রুতে পারল্বম না। তারা বললে, রাজা তাদের শীঘ্র বাগান ছেড়ে যেতে বলেছেন।

অবন্তী। রাজা! কোন্ রাজা।

রোহিণী। তারা স্পষ্ট করে বলতে পারলে না।

্ অবন্তী। এ তো ভালো কথা নয়। যেমন করেই হোক এখান থেকে বেরোবার পথ খনুজে বের করতেই হবে। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়।

[ দ্রুত প্রস্থান

রোহিণী। চিরদিন তো এই বাগানেই আছি, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যেন বাঁধা পড়ে গেছি, বেরিয়ে পড়তে না পারলে নিন্কৃতি নেই। রাজাকে দেখতে পেলে যে বাঁচি। পরশ্ব যখন তাঁকে রানীর ফ্লুল দিল্ম তখন তিনি তো একরকম আত্মবিস্মৃত ছিলেন— তার পর থেকে তিনি আমাকে কেবলই প্রস্কার দিচ্ছেন। এই অকারণ প্রস্কারে আমার ভয় আরো বাড়ছে— এত রাতে পাখিরা সব কোথায় উড়ে চলেছে। এরা হঠাং এমন ভয় পেল কেন। এখন তো এদের ওড়বার সময় নয়। রানীর পোষা হরিণী ও দিকে দৌড়ল কোথায়। চপলা, চপলা! আমার ডাক শ্নলই না। এমন তো কখনোই হয় না। চার দিকের দিগনত মাতালের চোখের মতো হঠাং লাল হয়ে উঠেছে। যেন চার দিকেই অকালে স্থাসত হচ্ছে। বিধাতার এ কী উন্মন্ততা আজ! ভয় হচ্ছে। রাজার দেখা কোথায় পাই।

9

## রানীর প্রাসাদ-দ্বার

রাজবে**শ**ী। এ কা কাণ্ড **করেছ কাণ্ডীরা**জ।

কাঞ্চী। আমি কেবল এই প্রাসাদের কাছটাতেই আগ্নুন ধরাতে চেয়েছিল্বম, সে আগ্নুন যে এত শীঘ্র এমন চার দিকে ধরে উঠবে সে তো আমি মনেও করি নি। এ বাগান থেকে বেরোবার পথ কোথায় শীঘ্র বলে দাও।

রাজবেশী। পথ কোথায় আমি তো কিছ্বই জানি নে। যারা আমাদের এখানে এনেছিল তাদের একজনকেও দেখছি নে।

কাণ্ডী। তুমি তো এ দেশের লোক—পথ নিশ্চয় জান।

রাজবেশী। অন্তঃপ্রুরের বাগানে কোনোদিনই প্রবেশ করি নি।

কাণ্টী। সে আমি বৃঝি নে, তোমাকে পথ বলতেই হবে, নইলে তোমাকে দ্ব-ট্ৰকরো করে কেটে ফেলব।

রাজবেশী। তাতে প্রাণ বেরোবে, পথ বেরোবার কোনো উপায় হবে না।

কাঞ্চী। তবে কেন বলে বেড়াচ্ছিলে, তুমিই এখানকার রাজা।

রাজবেশী। আমি রাজা না, রাজা না। (মাটিতে পড়িয়া জোড়করে) কোথায় আমার রাজা, রক্ষা করো। আমি পাপিষ্ঠ, আমাকে রক্ষা করো। আমি বিদ্রোহী, আমাকে দণ্ড দাও, কিন্তু রক্ষা করো।

কাণ্ডী। অমন শ্ন্যতার কাছে চীংকার করে লাভ কী। ততক্ষণ পথ বের করবার চেষ্টা করা যাক।

রাজবেশী। আমি এইখানেই পড়ে রইল্ম— আমার যা হবার তাই হবে।
কাণ্টী। সে হবে না। প্রড়ে মরি তো একলা মরব না, তোমাকে সঙ্গী নেব।
নেপথ্য হইতে। রক্ষা করো রাজা, রক্ষা করো। চারি দিকে আগ্রন।
কাণ্টী। ম্ড়, ওঠ্, আর দেরি না।
স্বদর্শনা। (প্রবেশ করিয়া) রাজা, রক্ষা করো। আগ্রনে ঘিরেছে।
রাজবেশী। কোথায় রাজা। আমি রাজা নই।

স্দর্শনা। তুমি রাজা নও!

রাজবেশী। আমি ভণ্ড, **আমি পাষ**ণ্ড। (মৃতুট মাটিতে ফেলিয়া) আমার ছলন। ধ্লিসাং হোক।

। কাণ্ণীরাজের সহিত প্রস্থান

স্দেশনা। রাজা নয়! এ রাজা নয়! তবে, ভগবান হ্বতাশন, দক্ষ করো আমাকে; আমি তোমারই হাতে আত্মসমর্পণ করব। হে পাবন, আমার লঙ্জা, আমার বাসনা প্রভিয়ে ছাই করে ফেলো।

রোহিণী। (প্রবেশ করিয়া) রানী, ও দিকে কোথায় যাও। ভোমার অন্তঃপর্রের চার দিকে আগন্ন ধরে গেছে, ওর মধ্যে প্রবেশ কোরো না।

म्द्रमर्भना। आभि जातरे भर्षा श्रर्दम कत्तव। এ आभातरे भत्रवातरे आग्रन।

প্রাসাদে প্রবেশ

#### b

# অন্ধকার কক্ষ

রাজা। ভয় নেই, তোমার ভয় নেই। আগ্নুন এ ঘরে এসে পেণছোবে না।

স্ক্রদর্শনা। ভয় আমার নেই— কিম্কু লজ্জা! লজ্জা যে আগ্রনের মতো আমার সংখ্য সংখ্য এসেছে। আমার মুখ-চোখ, আমার সমুস্ত হৃদয়টাকে রাঙা করে রেখেছে।

রাজা। এ দাহ মিটতে সময় লাগবে।

স্কুদর্শনা। কোনোদিন মিটবে না, কোনোদিন মিটবে না।

রাজা। হতাশ হোয়ো না রানী।

স্কৃদর্শনা। তোমার কাছে মিথ্যা বলব না রাজা— আমি আর-এক জনের মালা গলায় পরেছি। রাজা। ও মালাও যে আমার, নইলে সে পাবে কোথা থেকে। সে আমার ঘর থেকে চুরি করে এনেছে।

সন্দর্শনা। কিন্তু এ যে তারই হাতের দেওয়া। তব্ব তো ত্যাগ করতে পারলম্ম না। যখন চার দিকে আগন্ন আমার কাছে এগিয়ে এল তখন একবার মনে করলম্ম, এই মালাটা আগন্নে ফেলে দিই। কিন্তু পারলম্ম না। আমার পাগিণ্ঠ মন বললে, ঐ হার গলায় নিয়ে প্রড়ে মরব। আমি তোমাকে বাইরে দেখব বলে পতশের মতো এ কোন্ আগন্নে ঝাঁপ দিলমা। আমিও মরিন, আগন্বও নেবে না, এ কী জন্মলা!

রাজা। তোমার সাধ তো মিটেছে, আমাকে তো আজ দেখে নিলে।

স্দেশনা। আমি কি তোমাকে এমন সর্বনাশের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল্ম। কী দেখল্ম জানি নে, কিন্তু ব্কের মধ্যে এখনো কাঁপছে।

রাজা। কেমন দেখলে রানী।

সন্দর্শনা। ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো, তুমি

কালো। আমি কেবল মুহুতের জন্যে চেয়েছিল্ম। তোমার মুখের উপর আগ্রুনের আভা লেগেছিল — আমার মনে হল, ধ্মকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো তুমি কালো। তখনই চোখ বুজে ফেলল্ম, আর চাইতে পারল্ম না— ঝড়ের মেঘের মতো কালো, ক্লশ্ন্য সমুদ্রের মতো কালো— তারই তুফানের উপরে সন্ধ্যার রক্তিমা।

রাজা। আমি তো তোমাকে প্রেই বলেছি, যে লোক আগে থাকতে প্রস্তুত না হয়েছে সে যখন আমাকে হঠাৎ দেখে সইতে পারে না; আমাকে বিপদ বলে মনে করে আমার কাছ থেকে উধর্শবাসে পালাতে চায়। এমন কতবার দেখেছি। সেইজন্যে সেই দ্বংখ থেকে বাঁচিয়ে ক্রমে ক্রমে তোমার কাছে পরিচয় দিতে চেয়েছিল্ম।

স্বদর্শনা। কিন্তু পাপ এসে সমস্ত ভেঙে দিলে—এখন আর যে তোমার সংগে তেমন করে পরিচয় হতে পারবে তা মনে করতেও পারি নে।

রাজা। হবে রানী, হবে। যে কালো দেখে আজ তোমার ব্রক কে'পে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিণ্ধ হয়ে যাবে। নইলে আমার ভালোবাসা কিসের।

গান

আমি রুপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।

अत्यापात्राच त्यापाप

আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো.

গান দিয়ে দ্বার খোলাব।

ভরাব না ভূষণভারে, সাজাব না ফুলের হারে, সোহাগ আমার মালা করে

গলায় তোমার পরাব।

জানবে না কেউ কোন্ তুফানে তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে।

চাঁদের মতো অলখ টানে

জোয়ারে ঢেউ তোলাব।

স্দর্শনা। হবে না, হবে না; শা্ধ্ব তোমার ভালোবাসায় কী হবে। আমার ভালোবাসা যে মা্থ ফিরিয়েছে। রুপের নেশা আমাকে লেগেছে— সে নেশা আমাকে ছাড়বে না, সে যেন আমার দুই চক্ষে আগা্ন লাগিয়ে দিয়েছে, আমার স্বপন সা্দধ ঝল্মল্ করছে। এই আমি তোমাকে সব কথা বলালা্ম, এখন আমাকে শাহ্তি দাও।

রাজা। **শাস্তি শ্র হ**য়েছে।

সন্দর্শনা। কিন্তু তুমি যদি আমাকে ত্যাগ না কর আমি তোমাকে ত্যাগ করব।

রাজা। যতদ্র সাধ্য চেণ্টা করে দেখো।

সন্দর্শনা। কিছন চেণ্টা করতে হবে না— তোমাকে আমি সইতে পারছি নে। ভিতরে ভিতরে তোমার উপর রাগ হচ্ছে। কেন তুমি আমাকে— জানি নে, আমাকে তুমি কী করেছ। কিন্তু কেন তুমি এমনতরো। কেন আমাকে লোকে বলেছিল, তুমি সন্দর। তুমি যে কালো, কালো– তোমাকে আমার কথনো ভালো লাগবে না। আমি যা ভালোযাসি তা আমি দেখেছি— তা ননির মতো কোমল, শিরীষ ফ্রের মতো সনুকুমার, তা প্রজাপতির মতো সনুনর।

ताका। তा भरतीिकात भएठा भिथा। এবং व्यक्त्युप्तत भएठा भ्या।

স্কৃদর্শনা। তা হোক, কিন্তু আমি পারছি নে, তোমার কাছে দাঁড়াতে পারছি নে। আমাকে এখান থেকে যেতেই হবে। তোমার সংখ্য মিলন সে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সে মিলন মিথ্যা হবে, আমার মন অনা দিকে যাবে।

রাজা। একট্রও চেষ্টা করবে না?

স্বদর্শনা। কাল থেকে চেণ্টা করছি— কিন্তু যতই চেণ্টা করছি ততই মন আরো বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি অশ্বচি, আমি অসতী, তোমার কাছে থাকলে এই ঘৃণা কেবলই আমাকে আঘাত করবে। তাই আমার ইচ্ছে করছে— দ্রে চলে যাই, এত দ্রে যাই যেখানে তোমাকে আমার আর মনে আনতে হবে না।

রাজা। আচ্ছা, তুমি যত দুরে পার তত দুরেই চলে যাও।

স্বদর্শনা। তুমি হাত দিয়ে পথ আটকাও না বলেই তোমার কাছ থেকে পালাতে মনে এত দিবধা হয়। তুমি কেশের গ্রুছ ধরে জোর করে আমাকে টেনে রেখে দাও না কেন। তুমি আমাকে মার না কেন। মারো, মারো, আমাকে মারো। তুমি আমাকে কিছ্ব বলছ না, সেইজন্যেই আরো অসহ্য বোধ হচ্ছে।

রাজা। কিছু বলছি নে, কে তোমাকে বললে।

স্কৃদর্শনা। অমন করে নয়, অমন করে নয়, চীংকার করে বলো, বজ্রগর্জনে বলো— আমার কান থেকে অন্য সকল কথা ডুবিয়ে দিয়ে বলো— আমাকে এত সহজে ছেড়ে দিয়ো না, যেতে দিয়ো না।

রাজা। ছেড়ে দেব, কিন্তু যেতে দেব কেন। স্নুদর্শনা। যেতে দেবে না? আমি যাবই। রাজা। আচ্ছা যাও।

সন্দর্শনা। দেখো, তা হলে আমার দোষ নেই। তুমি আমাকে জোর করে ধরে রাখতে পারতে, কিল্তু রাখলে না— আমাকে বাঁধলে না। আমি চললন্ম। তোমার প্রহরীদের হ্রুকুম দাও, আমাকে ঠেকাক।

রাজা। কেউ ঠেকাবে না। ঝড়ের মুখে ছিল্ল মেঘ যেমন অবাধে চলে তেমনি তুমি অবাধে চলে যাও।

স্দর্শনা। ক্রমেই বেগ বেড়ে উঠছে, এবার নোঙর ছি'ড়ল। হয়তো ডুবব, কিন্তু আর ফিরব না।

[দুত প্রস্থান

স্বাজ্যমার প্রবেশ ও গান ভয়েরে মোর আঘাত করো ভীষণ, হে ভীষণ। কঠিন করে চরণ-'পরে প্রণত করো মন। বে'ধেছ মোরে নিত্যকাজে প্রাচীরে ঘেরা ঘরের মাঝে, নিত্য মোরে বেংধছে সাজে সাজের আভরণ। এসো হে ওহে আকিম্মক, ঘিরিয়া ফেলো সকল দিক— মুক্ত পথে উড়ায়ে নিক নিমেষে এ জীবন। তাহার পরে প্রকাশ হোক উদার তব সহাস চোখ, তব অভয় শান্তিময় স্বর্প প্রাতন।

স্দর্শনা। (প্রনঃপ্রবেশ করিয়া) রাজা, রাজা!

স্করঙগমা। তিনি চলে গেছেন।

সন্দর্শনা। চলে গেছেন! আছো বেশ, তা হলে তিনি আমাকে একেবারে ছেড়েই দিলেন। আমি ফিরে এল্নম, কিন্তু তিনি অপেক্ষা করলেন না। আছো, ভালোই হল— তা হলে আমি মন্তু। সন্তুগমা, আমাকে ধরে রাখবার জন্যে তিনি কি তোকে বলেছেন।

স্বরংগমা। না, তিনি কিছুই বলেন নি।

সন্দর্শনা। কেনই-বা বলবেন। বলবার তো কথা নয়। তা হলে আমি মন্ত । আছো সন্রংগমা. একটা কথা রাজাকে জিজ্ঞাসা করব মনে করেছিলনুম, কিব্তু মনুখে বেধে গেল। বল্ দেখি, বন্দীদের তিনি কি প্রাণদণ্ড দিয়েছেন।

স্বংগমা। প্রাণদ ড? আমার রাজা তো কোনোদিন বিনাশ করে শাহিত দেন না।

স্দেশনা। তা হলে ওদের কী হল।

স্বংগমা। ওদের তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। কাঞ্চীরাজ পরাভব স্বীকার করে দেশে ফিরে গেছেন। স্বদর্শনা। শুনে বাঁচলুম।

স্বরংগমা। রানীমা, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

স্বদর্শনা। প্রার্থনা কি ম্বথে জানাতে হবে মনে করেছিস। রাজার কাছ থেকে এ-পর্যন্ত আমি যত আভরণ পেয়েছি সব তোকেই দিয়ে যাব—এ অলংকার আমাকে আর শোভা পায় না।

স্বরংগমা। মা, আমি যাঁর দাসী তিনি আমাকে নিরাভরণ করেই সাজিয়েছেন। সেই আমার অলংকার। লোকের কাছে গর্ব করতে পারি এমন কিছুই তিনি আমাকে দেন নি।

স্দর্শনা। তবে তুই কী চাস।

স্কুরংগমা। আমি তোমার সংগে যাব।

স্বদর্শনা। কী বলিস তুই! তোর প্রভূকে হেড়ে দ্রে যাবি, এ কী রকম প্রার্থনা।

স্রঙ্গমা। দ্বে নয় মা, তুমি যখন বিপদের মুখে চলেছ, তিনি কাছেই থাকবেন।

স্দর্শনা। পাগলের মতো বকিস নে। আমি রোহিণীকে সংখ্য নিতে চেয়েছিল্ম, সে গেল না। তুই কোন্ সাহসে যেতে চাস।

স্বংগমা। সাহস আমার নেই, শক্তিও আমার নেই। কিণ্তু আমি যাব—সাহস আপনি আসবে, শক্তিও হবে।

স্দেশনা। না, তোকে আমি নিতে পারব না। তোর কাছে থাকলে আমার বড়ো গ্লানি হবে, সে আমি সইতে পারব না।

স্বেঙ্গমা। মা, তোমার সমস্ত ভালোমন্দ আমি নিজের গায়ে মেখে নিয়েছি। আমাকে পর করে রাখতে পারবে না. আমি যাবই।

গান

আমি তোমার প্রেমে হব সবার
কলঙ্কভাগী।
আমি সকল দাগে হব দাগী।
তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন—
যেথা তোমার ধ্লার শয়ন
সেথা আঁচল পাতব আমার
তোমার রাগে অনুরাগী!
আমি শুনিচ আসন টেনে টেনে
বেড়াব না বিধান মেনে—
যে পঙ্কে ওই চরণ পড়ে

তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি।

3

## স্ক্র্দর্শনার পিতা কান্যকুব্জরাজ ও মন্ত্রী

কান্যকুব্জ। সে আসবার পূর্বেই আমি সমস্ত খবর পেয়েছি।

মন্ত্রী। রাজকন্যা নগরের বাহিরে নদীক্লে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে লোকজন পাঠিয়ে দিই?

কান্যকুব্জ। হতভাগিনী স্বামীকে ত্যাগ করে আসছে, অভ্যর্থনা করে তার সেই লঙ্জা ঘোষণা করে দেবে? অধ্যকার হোক, রাস্তায় যখন লোক থাকবে না তখন সে গোপনে আসবে।

মন্ত্রী। প্রাসাদে তাঁর বাসের ব্যবস্থা করে দিই?

কান্যকুল্জ। কিছ্ম করতে হবে না। ইচ্ছা ক'রে সে আপনার একে বরী রানীর পদ ত্যাগ করে এসেছে—এখানে রাজগৃহে তাকে দাসীর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে।

মন্ত্রী। মনে বড়ো কণ্ট পাবেন।

কান্যকুৰজ। যদি তাকে কণ্ট থেকে বাঁচাতে চেণ্টা করি তা হলে পিতা-নামের যোগ্য নই। মন্ত্রী। যেমন আদেশ করেন তাই হবে।

কান্যকুৰজ। সে যে আমার কন্যা এ কথা যেন প্রকাশ না হয়— তাহলে বিষম অনর্থপাত ঘটবে। মন্ত্রী। অনুর্থের আশুঙ্কা কেন করেন মহারাজ।

কান্যকুম্জ। নারী যখন আপন প্রতিষ্ঠা থেকে দ্রুষ্ট হয় তখন সংসারে সে তরংকর বিপদ হয়ে দেখা দেয়। তুমি জান না, আমার এই কন্যাকে আমি আজ কী রকম তয় করছি। সে আমার ঘরের মধ্যে শনিকে সংখ্য করে নিয়ে আসছে।

## 50

### অন্তঃপার

স্বদর্শনা। যা যা স্বাংগমা, তুই যা! আমার মধ্যে একটা রাগের আগ্নুন জ্বলছে— আমি কাউকে সহ্য করতে পারছি নে। তুই অমন শান্ত হয়ে থাকিস, ওতে আমার আরো রাগ হয়।

সুরঙ্গমা। কার উপর রাগ করছ মা!

সন্দর্শনা। সে আমি জানি নে, কিন্তু আমার ইচ্ছে করছে—সমস্ত ছারখার হয়ে যাক! অতবড়ো রানীর পদ এক মৃহ্তুর্তে বিসর্জন দিয়ে এল্মুম, সে কি এমনি কোণে ল্বিকিয়ে ঘর ঝাঁট দেবার জন্যে। মশাল জনলে উঠবে না? ধরণী কে'পে উঠবে না? আমান্ন পতন কি শিউলি ফ্বলের খসে পড়া। সে কি নক্ষত্রের পতনের মতো অগ্নিময় হয়ে দিগন্তকে বিদীর্ণ করে দেবে না।

স্বংগমা। দাবানল জনলে ওঠবার আগে গ্রমরে গ্রমরে ধোঁয়ায়— এখনো সময় যায় নি। স্দর্শনা। রানীর মহিমা ধ্লিসাৎ করে দিয়ে বাইরে চলে এল্বম, এখানে আর কেউ নেই যে আমার সংগে মিলবে? একলা— একলা আমি! আমার এতবড়ো ত্যাগ গ্রহণ করে নেবার জন্যে কেউ এক পা'ও বাড়াবে না?

স্বরংগমা। একলা তুমি না—একলা না।

স্বদর্শনা। স্বরণ্গমা, তোর কাছে সত্যি করে বলছি, আমাকে পাবার জন্যে প্রাসাদে আগ্বন লাগিয়েছিল, এতেও আমি রাগ করতে পারি নি—ভিতরে ভিতরে আনশে আমার ব্বক কে'পে কে'পে উঠছিল। এতবড়ো অপরাধ! এতবড়ো সাহস! সেই সাহসেই আমার সাহস জাগিয়ে দিলে. সেই আনদেই আমার সমস্ত ফেলে দিয়ে আসতে পারল্বম। কিন্তু সে কি কেবল আমার কল্পনা! আজ কোথাও তার চিহ্ন দেখি না কেন। সূরঙগমা। তুমি যার কথা মনে ভাবছ সে তো আগ্রন লাগায় নি, আগ্রন লাগিয়েছিল কাঞ্চীরাজ।

স্দর্শনা। ভীর্! ভীর্! অমন মনোমোহন র্প—তার ভিতরে মান্ধ নেই। এমন অপদার্থের জন্যে নিজেকে এতবড়ো বঞ্চনা করেছি? লঙ্জা! লঙ্জা! কিন্তু স্বরঙ্গমা, তোর রাজার কি উচিত ছিল না আমাকে এখনো ফেরাবার জন্যে আসে। (স্বঙ্গমা নির্ব্তর) তুই ভাবছিস, ফেরবার জন্যে বাসত হয়ে উঠেছি! কখনো না। রাজা এলেও আমি ফিরতুম না। কিন্তু সে একবার বারণও করলে না! চলে যাবার শ্বার একেবারে খোলা রইল! বাইরের নিরাবরণ রাসতা রানী বলে আমার জন্যে একট্ব বেদনা বোধ করলে না? সেও তোর রাজার মতোই কঠিন? দীনতম পথের ভিক্ষ্কও তার কাছে যেমন আমিও তেমনি! চুপ করে রইলি যে। বল্-না, তোর রাজার এ কী রকম বাবহার।

স্বংগমা। সে তো সবাই জানে— আমার রাজা নিষ্ঠ্র, কঠিন, তাকে কি কেউ কোনোদিন টলাতে পারে।

স্ক্রদর্শনা। তবে তুই তাকে দিনরাত্রি এমন ডাকিস কেন।

স্বংগমা। সে যেন এইরকম পর্বতের মতোই চির্নাদন কঠিন থাকে— আমার কাল্লায়, আমার ভাবনায় সে যেন টল্মল্ না করে। আমার দুঃখ আমারই থাক্, সেই কঠিনেরই জয় হোক।

স্কেশনা। স্রংগমা, দেখ্ তো, ঐ মাঠের পারে প্রে দিগন্তে যেন ধ্রুলো উড়ছে।

স্রুজগমা। হাঁ, তাই তো দেখছি।

স্দর্শনা। ঐ-যে, রথের ধ্বজার মতো দেখাছে না?

স্বুরঙগমা। হাঁ, ধ্বজাই তো বটে।

সুদর্শনা। তবে তো আসছে! তবে তো এল!

স্রংগমা। কে আসছে।

স্বদর্শনা। আবার কে! তোর রাজা। থাকতে পারবে কেন। এতদিন চুপ করে আছে এই আশ্চর্য।

সুরংগমা। না, এ আমার রাজা নয়।

সন্দর্শনা। না বৈকি! তুমি তো সব জান! ভারি কঠিন তোমার রাজা! কিছন্তেই উলেন না! দেখি কেমন না টলেন। আমি জানতুম সে ছন্টে আসবে। কিন্তু মনে রাখিস সন্বংগমা, আমি তাকে এক দিনের জন্যেও ডাকি নি। আমার কাছে তোমার রাজা কেমন করে হার মানে এবার দেখে নিয়ো। সন্বংগমা, যা একবার বেরিয়ে গিয়ে দেখে আয় গে। (সন্বংগমার প্রস্থান) রাজা এসে আমাকে ডাকলেই ব্রিঝ যাব? কথনো না। আমি যাব না, যাব না।

#### স্কুরুগ্গার প্রবেশ

স্রংগমা। মা, এ আমার রাজা নয়।

স্দর্শনা। নয়? তুই সত্যি বলছিস? এখনো আমাকে নিতে এল না?

স্বঙ্গমা। না. আমার রাজা এমন করে ধ্বলো উড়িয়ে আসে না। সে কখন আসে কেউ টেরই পায় না।

স্কর্মনা। এ বুঝি তবে-

স্বংগমা। কাঞ্চীরাজের সংগে সেই আসছে।

স্দেশনা। তার নাম কী জানিস।

স্রংগমা। তার নাম স্বর্ণ।

স্দেশনা। তবে তো সে আসছে। ভেবেছিল্ম, আবর্জনার মতো ব্রিঝ বাইরে এসে পড়েছি, কেউ নেবে না— কিন্তু আমার বীর তো আমাকে উন্ধার করতে আসছে। স্বর্ণকে তুই জানতিস? স্রঞ্সা। যখন বাপের বাড়ি ছিল্ম তখন সে জুয়োখেলার দলে—

স্কুদর্শনা। না না, তোর মুখে আমি তার কোনো কথা শুনতে চাই নে। সে আমার বীর, সে আমার পরিত্রাণকর্তা। তার পরিচয় আমি নিজেই পাব। কিন্তু স্বুরংগমা, তোর রাজা কেমন বল্ তো। এত হীনতা থেকেও আমাকে উন্ধার করতে এল না? আমার আর দোষ দিতে পারবিনে। আমি এখানে দিনরাত্রি দাসীগিরি করে তার জন্যে চিরজীবন অপেক্ষা করে থাকতে পারব না। তোর মতো দীনতা করা আমার ন্বারা হবে না। আছো, সত্যি বল্, তুই তোর রাজাকে খ্ব ভালোবাসিস?

স্বংগমার গান
আমি কেবল তোমার দাসী।
কেমন করে আনব মুখে তোমায় ভালোবাসি!
গুল যদি মোর থাকত তবে
অনেক আদর মিলত ভবে,
বিনা মূলোর কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী।

## 22

## শিবির

কাঞ্চী। (কান্যকুন্জের দ্তের প্রতি) তোমাদের রাজাকে গিয়ে বলো গে, আমরা তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে আসি নি। রাজ্যে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি, কেবল স্বৃদর্শনাকে এখানকার দাসীশালা থেকে উন্ধার করে নিয়ে যাবার জনোই অপেক্ষা।

দতে। মহারাজ, স্মরণ রাখবেন, রাজকন্যা তাঁর পিতৃগ্রে আছেন।

কাঞ্চী। কন্যা যতদিন কুমারী থাকে ততদিনই পিতৃগ্হে তার আশ্রয়।

দ্বত। কিন্তু পতিকুলের সঙ্গেও তাঁর সম্বন্ধ আছে।

কাঞ্চী। সে সম্বন্ধ তিনি ত্যাগ করেই এসেছেন।

দ্ত। জীবন থাকতে সে সম্বন্ধ ত্যাগ করা যায় না: মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে, কিণ্তু অবসান ঘটতেই পারে না।

কাঞ্চী। সেজন্য কোনো সংকোচ বোধ করতে হবে না; কারণ, তাঁর স্বামীই স্বয়ং তাঁকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন। রাজন্!

স্বর্ণ। কী মহারাজ!

কাঞ্চী। তোমার মহিষীকে কি পিতৃগ্হে দাসীত্বে নিযুক্ত রেখে তুমি স্থির থাকবে।

স্বর্ণ। এমন কাপ্রব্রুষ আমি না।

দ্তে। এ যদি আপনাদের পরিহাস-বাক্য না হয় তা হলে রাজভবনে আতিথ্য নিতে দ্বিধা কিসের।

কাঞা। রাজন্!

স্বর্ণ। কী মহারাজ!

কাঞ্চী। তুমি কি তোমার মহিষীকে ভিক্ষা করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

স্বর্ণ। এও কি কখনো হয়!

দ্ত। তবে কী ইচ্ছা করেন।

কাণ্ডী। সেও কি বলতে হবে।

স্বর্ণ। তা তো বটেই। সে তো ব্রুবতেই পারছেন।

কাণ্ডী। মহারাজ যদি সহজে তাঁর কন্যাকে আমাদের হাতে সমপ্রণ নাঁ করেন ক্ষতিরধর্ম-অনুসারে বলপূর্বক নিয়ে যাব, এই আমার শেষ কথা।

দ্তে। মহারাজ, আমাদের রাজাকেও ক্ষতিরধর্ম পালন করতে হবে। তিনি তো কেবল স্পর্ধাবাক্য শুনেই আপনার হাতে কন্যা দিয়ে যেতে পারেন না।

কাঞ্চী। এইরকম উত্তর শোনবার জনোই প্রস্তৃত হয়ে এসেছি, এই কথা রাজাকে জানাও গে।
দেতের প্রস্থান

স্বর্ণ। কাঞ্চীরাজ, দুঃসাহসিকতা হচ্ছে।

काछी। जारे यिन ना रत जत अपन कार्क अवृत्व राय प्रच की।

স্বর্ণ। কান্যকুঞ্জরাজকে ভয় না করলেও চলে, কিন্তু-

কাঞ্চী। 'কিন্তু'কে ভয় করতে আরম্ভ করলে জগতে নিরাপদ জায়গা খ'লে পাওয়া যায় না। স্বর্ণ। সত্য বলি মহারাজ, ঐ কিন্তুটি দেখা দেন না, কিন্তু ওঁর কাছ থেকে নিরাপদে

পালাবার জায়গা জগতে কোথাও নেই।

কাঞ্চী। নিজের মনে ভয় থাকলেই ঐ কিন্তুর জোর বেড়ে ওঠে।

স্বর্ণ। ভেবে দেখ্ন-না, বাগানে কী কাণ্ডটা হল। আপনি আটঘাট বে'ধেই তো কাজ করেছিলেন, তার মধ্যেও কোথা দিয়ে কিন্তু এসে ঢুকে পড়ল। তিনিই তো রাজা, তাঁকে মানব না ভেবেছিল্ম— আর না মেনে থাকবার জো রইল না।

কাপ্তী। ভয়ে মান্ব্যের বৃদ্ধি নণ্ট হয়, তখন মান্ব যা-তা মেনে বসে। সেদিন যা ঘটেছিল সেটা অকস্মাৎ ঘটেছিল।

স্বর্ণ। আপনি যাঁকে অকস্মাং বলছেন আমি তাঁকেই কিন্তু বললেম। কোনোমতে তাঁকে বাঁচিয়ে চললেই তবে বাঁচন।

#### সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। মহারাজ, কোশলরাজ অবন্তীরাজ ও কলিখেগর রাজা সসৈনো আসছেন সংবাদ পেলুম।

[ প্রস্থান

কাণ্ডী। যা ভয় করছিল্ম তাই হল। স্কুদর্শনার পলায়ন-সংবাদ রটে গিয়েছে। এখন সকলে মিলে কাড়াকাড়ি করে সকলকেই ব্যর্থ হতে হবে।

স্বর্ণ । কাজ নেই মহারাজ ! এ-সমস্ত ভালো লক্ষণ নয় । আমি নিশ্চয় বলছি, আমাদের রাজাই এই গোপন সংবাদটা রটিয়ে দিয়েছেন ।

কাপণী। কেন। তাতে তাঁর লাভ কী।

স্বর্ণ। লোভীরা পরস্পর কাটাকাটি ছে'ড়াছি'ড়ি করে মরবে— মাঝের থেকে যার ধন তিনিই নিয়ে যাবেন।

কাণ্ডী। এখন বেশ ব্রুছে, কেন তোমাদের রাজা দেখা দেন না। ভয়ে তাঁকে সর্বগ্রই দেখা যাবে, এই তাঁর কৌশল। কিন্তু এখনো আমি বলছি, তোমাদের রাজা আগাগোড়াই ফাঁকি।

স্ব্বর্ণ। কিন্তু মহারাজ, আমাকে ছেড়ে দিন।

কাঞ্চী। তোমাকে ছাড়তে পারছি নে, তোমাকে এই কাজে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

## সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। বিরাট পাঞ্চাল ও বিদর্ভ-রাজও এসেছেন। তাঁদের শিবির নদীর ও পারে।

[ প্রস্থান

কাঞ্চী। আরন্ডে আমাদের সকলকে মিলে কাজ করতে হবে। কান্যকুস্জের সঙ্গে যুদ্ধটা আগে হয়ে যাক, তার পরে একটা উপায় করা যাবে। স্বর্ণ। আমাকে ঐ উপায়টার মধ্যে ধদি না টানেন তা হলে নিশ্চিন্ত হতে পারি। আমি অতি হীন ব্যক্তি, আমার দ্বারা—

কাণ্ডী। দেখো হে ভণ্ড, উপায় জিনিসটাই হচ্ছে হীন। সির্ণড় বল, রাস্তা বল, পায়ের তলাতেই থাকে। উপায় যদি উচ্চশ্রেণীর হয়, তাকে ব্যবহারে লাগাতে অনেক চিন্তার দরকার করে। তোমার মতো লোককে নিয়ে কাজ চালাবার স্কৃবিধে এই যে, কোনোপ্রকার ভণ্ডামি করতে হয় না। কিন্তু আমার মন্ত্রীর সংখ্য পরামর্শ করতে গেলেও চুরিকে লোকহিত নাম না দিলে শ্বনতে খারাপ লাগে।

স্বর্ণ। কিন্তু দেখেছি, মন্ত্রীমশায় কথাটার আসল অর্থটাই ব্রুঝে নেন।

কাপণী। এই ভাষাতত্ত্ব তুঁকু তার জানা না থাকলে তাকে মন্দ্রী না করে গোয়ালঘরের ভার দিতুম। যাই, রাজাগ্রলোকে একবার বোড়ের মতো চেলে দিয়ে আসি গে। সকলেরই যদি রাজার চাল হয় তা হলে চতুরংগ খেলা চলে না।

## 25

## অ•তঃপ্রর

স্রংগমা। হাঁ, এখনো চলছে।

স্দর্শনা। যুদ্ধে যাবার পূর্বে বাবা এসে বললেন, তুই একজনের হাত থেকে ছেড়ে এসে আজ সাতজনকে টেনে আনলি। ইচ্ছে করছে, তোকে সাত ট্রকরো করে ওদের সাতজনের মধ্যে ভাগ করে দিই। সতিয়ই যদি তাই করতেন, ভালো হত। সুরঙ্গমা!

সূরঙ্গমা। কী মা!

স্কুদর্শনা। তোর রাজার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত তা হলে আজ তিনি কি নিশ্চিত হয়ে থাকতে পারতেন।

স্বংগমা। মা, আমাকে কেন বলছ। আমার রাজার হয়ে উত্তর দেবার শক্তি কি আমার আছে। উত্তর যদি দেন তো নিজেই এমনি করে দেবেন যে, কারো ব্বুঝতে কিছ্নু বাকি থাকবে না। যদি না দেন তা হলে সকলকেই নির্বাক হয়ে থাকতে হবে। আমি কিছ্নুই ব্রিঝ নে জানি, সেইজন্যে কোনোদিন তাঁর বিচার করি নে।

স্কুদর্শনা। যুদ্ধে কে কে যোগ দিয়েছে বল্ তো।

স্বংগমা। সাতজন রাজাই যোগ দিয়েছে।

স্কুদর্শনা। আর কেউ না?

স্বঙ্গমা। স্বর্ণ যুদ্ধের প্রেই গোপনে পালাবার চেণ্টা কর্রাছল— কাণ্ডীরাজ তাকে শিবিরে বন্দী করে রেখেছেন।

স্বদর্শনা। আমার মৃত্যুই ভালো ছিল। কিন্তু রাজা, রাজা, আমার পিতাকে রক্ষা করবার জন্যে যদি আসতে তা হলে তোমার যশ বাড়ত বৈ কমত না। আমার অপরাধে তিনি শাস্তি পান কেন।

স্বংগমা। সংসারে আমরা তো কেউ একলা নই মা, ভালোমন্দ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়— সেইজন্যেই ভয়, নইলে একলার জন্যে ভয় কিসের।

সন্দর্শনা। দেখ্ সন্রংগমা, আমি যখন থেকে এখানে এসেছি কতবার হঠাং মনে হয়েছে, আমার জানলার নীচে থেকে যেন বীণা বাজছে।

স্করণ্গমা। তা হবে। কেউ হয়তো বাজায়।

স্কেশনা। সেখানটা ঘন বন, অন্ধকার, মাথা বাড়িয়ে কতবার দেখতে চেণ্টা করি, ভালো করে কিছু দেখতে পাই নে।

সুরংগমা। হয়তো কোনো পথিক ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে আর বাজায়।

স্দর্শনা। তা হবে। কিল্কু আমার মনে পড়ে আমার সেই বাতায়নটি। সন্ধ্যার সময় সেজে এসে আমি সেখানে দাঁড়াতুম আর আমাদের সেই দীপ-নেবানো বাসরঘরের অন্ধকার থেকে গানের পর গান, তানের পর তান ফোয়ারার মুখের ধারার মতো উচ্ছ্র্বিসত হয়ে আমার সামনে এসে যেন নানা লীলায় ঝরে ঝরে পড়ত। সেই গানই তো কোন্ অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কোন্ অন্ধকারের দিকে আমাকে ডেকে নিয়ে যেত।

স্কুরংগমা। আহা মা. সে কী অন্ধকার! সেই অন্ধকারের দাসী আমি।

স্কুদর্শনা। আমার জনো সেখান থেকে তুই কেন এলি।

স্বংগমা। আমার রাজা আবার হাতে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, এই আদরট্বকু পাবার জন্যে। স্বদর্শনা। না না, তিনি আসবেন না। তিনি আমাদের একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। কেনই বা না ছাড়বেন। অপরাধ তো কম করি নি।

স্বংগমা। যদি ছেড়ে দিতেই পারেন তা হলে তাঁকে আর দরকার নেই, তা হলে তিনি নেই, তা হলে আমার সেই অন্ধকার একেবারে শ্ন্য— তার মধ্যে থেকে বীণা বাজে নি, কেউ ডাকে নি— সমুহত বঞ্চনা।

## দ্বারীর প্রবেশ

সন্দর্শনা। কে তুমি।
দবারী। আমি এই প্রাসাদের দবারী।
সন্দর্শনা। কী খবর, শীঘ্র বলো।
দবারী। আমাদের মহারাজ বন্দী হয়েছেন।
সন্দর্শনা। বন্দী হয়েছেন! মা গো বস্বন্ধরা!

[মূছা

#### 20

## বন্দী কান্যকুক্জরাজ, অন্যান্য রাজগণ ও স্ববর্ণ

কাণ্ডী। রাজগণ, রণক্ষেত্রের কাজ শেষ হল?

কলিঙ্গ। কই শেষ হল। বীরত্বের পর্রস্কারটি গ্রহণ করবার প্রেবিই আর-একবার তো বীরত্বের পরিচয় দিতে হবে।

কাণ্ডী। মহারাজ, এখানে তো আমরা জয়মাল্য নিতে আসি নি, বরমাল্য নিতে এসেছি। বিদর্ভা। সেই মালা কি জয়লক্ষ্মীর হাত থেকে নিতে হবে না।

কাঞ্চী। না মহারাজ, প্রত্থেধন্বর অন্তঃপ্ররেই সে মালা গাঁথা হচ্ছে। রক্ত-মাথা হাতে সেটা ছিল্ল করতে গেলে ফ্রল ধ্রুলায় লুটিয়ে পড়বে।

কলিংগ। কিন্তু মহারাজ, পঞ্চশর আমাদের সাতজনের দাবি মেটাবেন কী করে। কাঞ্চী। তা যদি বলেন, সাতজনের দাবি তো রণচণ্ডীও মেটাতে পারেন না।

কোশল। কাঞ্চীরাজ, তোমার প্রস্তাবটি কী পরিষ্কার করেই বলো।

কাণ্ডী। আমার প্রস্তাব এই, স্বয়ংবরসভায় রাজকন্যা স্বয়ং যাঁর গলায় মালা দেবেন, এই বসন্তের সফলতা তিনিই লাভ করবেন।

বিদর্ভ। এ প্রস্তাব উত্তম, আমার এতে সম্মতি আছে।

সকলে। আমাদেরও আছে।

কান্যকুব্জ। রাজগণ, আমাকে বধ কর্ন, অথবা দ্বন্থযুদ্ধে আহ্বান করছি, আপনারা আস্ব্ন— আমাকে জীবিত-মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করবেন না।

কাঞ্চী। আপনার কন্যা পতিক্ল ত্যাগ করে এসেছেন। তার অধিক দ্বঃখ আমরা আপনাকে দিচ্ছি নে। এখন যে প্রস্তাব করলেম তাতে তিনি সম্মান লাভ করবেন।

কোশল। শ্বভলগেন কালই স্বয়ংবরের দিনস্থির হোক।

কাঞ্চী। সেই ভালো।

বিদর্ভ। আমরা আয়োজনে প্রবৃত্ত হই গে।

কাঞ্চী। কলি শ্বরাজ, বন্দী এখন আপনার আশ্রয়েই রইলেন।

[কাণ্ডী ব্যতীত অন্য রাজগণের প্রস্থান

কান্দী। ওহে ভণ্ডরাজ!

স্বৰ্ণ। কী আদেশ।

কাণ্ডী। এখন মহারথীরা সরবেন। এবার শিখণ্ডীকে সামনে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

স্ববর্ণ। মহারাজের কথাটা স্পন্ট ব্রুবতে পারছি নে।

কাঞ্চী। সেখানে তোমাকে আমার ছত্রধর হয়ে বসতে হবে।

স্বর্ণ। কিংকর প্রস্তৃত আছে, কিন্তু তাতে মহারাজের উপকারটা কী হবে।

কাঞ্চী। ওহে সনুবর্ণ, দেখতে পাচ্ছি তোমার বৃদ্ধিটা কম বলেই অহংকারটাও কম। রানী সন্দর্শনা তোমাকে কী চক্ষে দেখেছেন সেটা এখনো তোমার ধারণার মধ্যে প্রবেশ করে নি দেখছি। যাই হোক, তিনি তো রাজসভায় ছগ্রধরের গলায় মালা দিতে পারবেন না, অথচ অধিক দ্রের যেতেও মন সরবে না: অতএব যেমন করেই হোক. এ মালা আমারই রাজচ্ছত্রের ছায়ায় এসে পড়বে।

স্বর্ণ। মহারাজ, আমার সম্বন্ধে এই-যে সব অম্লক কল্পনা করছেন, এ অতি ভয়ানক কল্পনা। দোহাই আপনার, আমাকে এই মিথ্যা বিপত্তিজালের মধ্যে জড়াবেন না— আমাকে মুক্তি দিন। কাঞ্চী। কাজটি শেষ হয়ে গেলেই তোমাকে মুক্তি দিতে এক মুহুত্তি বিলম্ব করব না।

उत्तर पार्टी पार्टी प्राप्त उत्तर प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र

#### 28

#### বাতায়ন

## স্দর্শনা ও স্রজামা

স্কুদর্শনা। তা হলে স্বয়ংবরসভায় আমাকে যেতেই হবে? নইলে পিতার প্রাণরক্ষা হবে না?

স্বংগমা। কাণ্ণীরাজ তো এইরকম বলেছেন।

স্বদর্শনা। এই কি রাজার উচিত কথা। তিনি কি নিজের মুখে বলেছেন।

স্বরঙ্গমা। না, তাঁর দৃত স্ববর্ণ এসে জানিয়ে গেছে।

স্দর্শনা। ধিক্, ধিক্ আমাকে।

স্রংগমা। সেইসংশ্য কতকগ্রলি শ্রকনো ফ্ল দিয়ে আমাকে বললে, তোমার রানীকে বোলো, বসন্ত-উৎসবের এই স্মৃতিচিহ্ন বাইরে যত মলিন হয়ে আসছে অন্তরে ততই নবীন হয়ে বিকশিত হচ্ছে।

স্কুদর্শনা। চুপ কর্, চুপ কর্, আমাকে আর দক্ধ করিস নে।

স্বরশ্সমা। ঐ দেখো, সভায় রাজারা সব বসেছেন। ঐ যাঁর গায়ে কোনো আভরণ নেই,

ক্রেবল মনুকুটে একটি ফর্লের মালা জড়ানো, উনিই হচ্ছেন কাঞ্চীর রাজা। সন্বর্ণ তাঁর পিছনে ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

স্দর্শনা। ঐ স্বর্ণ! তুই সতিয় বলছিস?

স্রংগমা। হাঁমা, আমি সত্যি বলছি।

স্বদর্শনা। ওকেই আমি সেদিন দেখেছিল ম? না, না। সে আমি আলোতে অন্ধকারে বাতাসে গন্ধেতে মিলে আর-একটা কী দেখেছিল ম। ও নয়, ও নয়।

স্বরশামা। সকলে তো বলে, ওকে চোখে দেখতে স্বন্দর।

স্কুদর্শনা। ঐ স্কুদরেও মন ভোলে! আমার এ পাপ-চোথকে কী দিয়ে ধ্বলে এর গ্লানি চলে যাবে।

স্বঙ্গমা। সেই কালোর মধ্যে ডুবিয়ে ধ্বতে হবে—সেই আমার রাজার সকল-র্প-ডোবানো র্পের মধ্যে। র্পের কালি যা-কিছ্ব চোখে লেগেছে সব যাবে।

স্দর্শনা। কিন্তু স্বরখ্যমা, এমন ভুলেও মান্য ভোলে কেন।

স্বংগমা। ভুল ভাঙবে বলে ভোলে।

প্রতিহারী। (প্রবেশ করিয়া) স্বয়ংবরসভায় রাজারা অপেক্ষা করে আছেন।

[ প্রস্থান

স্ক্রম্পনা। স্বর্জ্মা, আমার অবগ্র্প্তবের চাদরখানা নিয়ে আয় গে।

[সুরঙগমার প্রস্থান

রাজা, আমার রাজা! তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ, উচিত বিচারই করেছ। কিন্তু আমার অন্তরের কথা কি তুমি জানবে না। (ব্বকের বসনের ভিতর হইতে ছ্বরিকা বাহির করিয়া) দেহে আমার কল্ব লেগেছে, এ দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধ্বলায় ল্বটিয়ে যাব। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগে নি— ব্বক চিরে সেটা কি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পারব না। তোমার সেই মিলনের অন্ধকার ঘরটি আমার হৃদয়ের ভিতরে আজ শ্না হয়ে রয়েছে— সেখানকার দরজা কেউ খোলে নি প্রভু। সে কি খ্লতে তুমি আর আসবে না। তবে দ্বরের কাছে তোমার বীণা আর বাজবে না? তবে আস্বক মৃত্যু, আস্বক— সে তোমার মতোই কালো, তোমার মতোই স্কার, তোমার মতোই সে মন হরণ করতে জানে। সে তুমিই, সে তুমি।

গান

এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে, অন্ধকারের স্বামী! এসো নিবিড়, এসো গভীর, এসো জীবনপারে, চিত্তে এসো নামি। এ দেহমন মিলায়ে যাক, হইয়া যাক হারা, ওহে অন্ধকারের স্বামী! বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা চরণে যাক থামি। নির্বাসনে বাঁধা আছি দুর্বাসনার ডোরে, ওহে অন্ধকারের স্বামী। সব বাঁধনে তোমার সাথে বন্দী করো মোরে, আমি বাঁধনকামী। আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম, ওহে অন্ধকারের স্বামী— সকল ঝ'রে সকল ভ'রে আস্কুক সে চরম, মরুক-না এই আমি। ওগো

36

### <u>স্বয়ংবরসভা</u>

## রাজগণ

বিদর্ভ। ওহে কাঞ্চীরাজ, তোমার অঙ্গে যে কোনো আভরণ রাখ নি।

কাঞ্চী। কোনো আশা নেই ব'লে। আভরণে যে পরাভবকে দ্বিগন্ন লম্জা দেবে।

কলিঙ্গ। যত আভরণ সমস্তই ছত্রধরের অঙ্গে দেখছি।

বিরাট। এর দ্বারা কাঞ্চীরাজ বাহ্য শোভার হীনতা প্রচার করতে চান। নিজের দেহে ওঁর পোরুষের অভিমান অন্য কোনো আভরণ রাখতেই দেয় নি।

কোশল। ওঁর কৌশল জানি, সমস্ত আভরণধারীদের মাঝখানে উনি আভরণবর্জনের দ্বারাই নিজের মহিমা প্রমাণ করতে চান।

পাণ্ডাল। সেটা কি উনি ভালো করছেন। সকলেই জানে, রমণীর চোখ পতংগের মতো— আভরণের দীশ্তিতে সকলের আগে ছুটে এসে পড়ে।

কলিঙ্গ। কিন্তু আর কত বিলম্ব হবে।

কাঞ্চী। অধীর হবেন না কলিঙগরাজ, বিলদ্বেই ফল মধ্র হয়ে দেখা দেয়।

কলিঙ্গ। ফল নিশ্চয় পাব জানলে বিলম্ব সইত। ভোগের আশা অনিশ্চিত, তাই দর্শনের আশায় উৎস্কুক আছি।

কাঞ্চী। আপনার নবীন যোবন, এ বয়সে বারংবার আশাকে ত্যাগ করলেও সে প্রগল্ভা নারীর মতো ফিরে ফিরে আসে— আমাদের আর সেদিন নেই।

কলিলা। কিন্তু শুভলান যে উত্তীর্ণ হয়ে যায়!

কাণ্ডী। ভয় নেই, শ্বভগ্রহও দ্বল'ভ দর্শনের জন্যে অপেক্ষা করবে। যদি নির্বোধ নাও করে তবে প্রিয়দর্শনে অশ্বভগ্রহেরও দ্বিট প্রসন্ন হয়ে উঠবে।

বিদর্ভা বিরাটরাজ, আপনি যাত্রা করেছিলেন কবে।

বিরাট। স্ক্রসময় দেখেই বেরিয়েছিল্কম। দৈবজ্ঞ বলেছিল, যাত্রা সফল হবেই।

পাঞ্চাল। আমরা সকলেই তো শ<sub>ু</sub>ভ্যোগ দেখে বেরিয়েছি, কিন্তু কৃপণ বিধাতা তো একটি বৈ ফল রাখেন নি।

কোশল। এই ফলটি ত্যাগ করানোই হয়তো শ্বভগ্রহের কাজ।

কাণ্ডী। এ কী উদাসীনের মতো কথা বলছ কোশলরাজ! ফল ত্যাগ করাবার জন্যে এত আয়োজনের কী দরকার ছিল।

কোশল। ছিল বৈকি। কামনা না করে তো ত্যাগ করা যায় না। কৃঞ্চীরাজ, আমাদের আসন-গ্রালো যেন কেপে উঠল। এ কি ভূমিকম্প নাকি।

কাণ্ডী। ভূমিকম্প? তা হবে।

বিদর্ভ। কিংবা হয়তো আর-কোনো রাজার সৈন্যদল এসে পড়ল।

কলিঙা। তা হতে পারে, কিন্তু তা হলে তো দ্তের মুখে সংবাদ পাওয়া ষেত।

বিদর্ভ। আমার কাছে এটা কিন্তু দর্লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে।

কাণ্ডী। ভয়ের চক্ষে সব লক্ষণই দ্বৰ্শক্ষণ।

বিদর্ভা অদৃষ্টপ্রবৃষকে ভয় করি, সেখানে বীরত্ব খাটে না।

পাঞ্চাল। বিদর্ভরাজ, আজকেকার শন্তকার্যে দিবধা জন্মিয়ে দিয়ো না।

কাণ্ডী। অদৃষ্ট যখন দৃষ্ট হবেন তখন তাঁর সংখ্য বোঝাপড়া করা যাবে।

বিদর্ভ। তখন হয়তো সময় থাকরে না। আমার আশধ্কা হচ্ছে, যেন একটা—

কাঞ্চী। ঐ 'যেন একটা'র কথা তুলবেন না— ওটা আমাদেরই স্থিট, অথচ আমাদেরই বিনাশ করে। কলিঙা। বাইরে বাজনা বাজছে নাকি।

भा**षाल।** वाजना वटलंटे त्वाथ टट्टि।

কাণ্ডী। তবে আর কী, নিশ্চয়ই রানী স্বদর্শনা। বিধাতা এতক্ষণ পরে আমাদের ভাগ্যফল নিয়ে আসছেন—এ তাঁরই পায়ের শব্দ। (জনান্তিকে) স্বৃবর্ণ, অমনতরো সংকৃচিত হয়ে আমার আড়ালে আপনাকে ল্বিকিয়ে রেখো না। তোমার হাতে আমার রাজছত্ত কাঁপছে যে।

## যোদ্ধ্র বেশে ঠাকুরদার প্রবেশ

কলিঙা। ও কী ও! ও কে!

পাঞ্চাল। বিনা আহ্বানে প্রবেশ করে লোকটা কে হে।

বিরাট। স্পর্ধা তো কম নয়! কলি পরাজ, তুমি একে রোধ করো।

কলিঙ্গ। আপনারা বয়োজ্যেষ্ঠ থাকতে আমার অগ্রসর হওয়া অশোভন হবে।

বিদর্ভ। শোনা যাক-না কী বলে।

ঠাকুরদা। রাজা এসেছেন।

বিদর্ভ। (সচকিত হইয়া) রাজা!

পাণ্ডাল। কোন্ রাজা।

কলিংগ। কোথাকার রাজা।

ঠাকুরদা। আমার রাজা।

বিরাট। তোমার রাজা!

কলিজা। কে।

কোশল। কে সে।

ঠাকুরদা। আপনারা সকলেই জানেন তিনি কে। তিনি এসেছেন।

বিদর্ভ। এসেছেন?

কোশল। কী তাঁর অভিপ্রায়।

ঠাকুরদা। তিনি আপনাদের আহ্বান করেছেন।

কাণ্ডী। ইস্! আহ্বান! কীভাবে আহ্বান করেছেন।

ঠাকুরদা। তাঁর আহ্বান যিনি যেভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন বাধা নেই—সকলপ্রকার অভার্থনাই প্রস্তুত আছে।

বিরাট। তুমি কে।

ঠাকুরদা। আমি তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে একজন।

কাণ্ডী। সেনাপতি? মিথ্যে কথা। ভয় দেখাতে এসেছ? তুমি মনে করেছ তোমার ছন্মবেশ আমার কাছে ধরা পড়ে নি? তোমাকে বিলক্ষণ চিনি। তুমি আবার সেনাপতি!

ঠাকুরদা। আপনি আমাকে ঠিক চিনেছেন। আমার মতো অক্ষম কে আছে। তব্ আমাকেই আজ তিনি সেনাপতির বেশ পরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন—বড়ো বড়ো বীরদের ঘরে বসিয়ে রেখেছেন।

কাণ্ডী। আচ্ছা, উপযুক্ত সমারোহে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব— কিন্তু উপস্থিত একটা কাজ্ব আছে. সেটা শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে।

ঠাকুরদা। যখন তিনি আহবান করেন তখন তিনি আর অপেক্ষা করেন না।

কা**শল।** আমি তাঁর আহ্বান স্বীকার করছি। এখনই যাব।

বিদর্ভা। কাণ্ডীরাজ, অপেক্ষা করার কথাটা ভালো ঠেকছে না। আমি চললুম।

কলিঙ্গ। আপনি প্রবীণ, আমরা আপনারই অন্সরণ করব।

পাণাল। ওহে কাণ্টীরাজ, পিছনে চেয়ে দেখো, তোমার রাজছত্র ধ্লায় লন্টোচ্ছে; তোমার ছত্তধর কখন পালিয়েছে জানতেও পার নি।

**কান্টী।** আচ্ছা, আমিও যাচ্ছি রাজদত্ত! কিন্তু সভায় নয়, রণক্ষেত্রে।

ঠাকুরদা। রণক্ষেত্রেই আমার প্রভুর সংশ্যে আপনার পরিচয় হবে, সেও অতি উত্তম প্রশস্ত স্থান। বিরাট। ওহে, আমরা সকলে হয়তো কাম্পনিক ভয়ে ভঙ্গ দিচ্ছি—শেষকালে দেখছি একা কাঞ্চীরাজেরই জিত হবে।

পাণ্ডাল। তা হতে পারে। ফলটা প্রায় হাতের কাছে এসেছে, এখন ভীর্তা করে সেটা ফেলে ষাওয়া ভালো হচ্ছে না।

কলিপা। কাণ্ডীর সপো যোগ দেওয়াই শ্রেয়। ও যথন এতটা সাহস করছে তখন ও কি কিছ্র বিবেচনা না করেই করছে।

## 26

## স্দর্শনা ও স্রংগমা

স্বদর্শনা। যুন্ধ তো শেষ হয়ে গেল। এখন আমার রাজা আসবেন কখন।

স্কুরশ্গমা। তা তো বলতে পারি নে—পথ চেয়ে বসে আছি।

স্দর্শনা। স্রপ্না, ব্বের ভিতরটাতে আনন্দে এমন কাঁপছে যে, বেদনাবোধ হচ্ছে। লঙ্জাতেও মরে যাচ্ছি—মুখ দেখাব কেমন করে!

স্রজ্ঞানা। এবার একেবারে হার মেনে তাঁর কাছে যাও, তা হলে আর লজ্জা থাকবে না।

স্বদর্শনা। স্বীকার তো করতেই হবে চিরদিনের মতো আমার হার হয়ে গেছে, কিন্তু এতদিন গর্ব করে তাঁর কাছে সকলের চেয়ে বেশি আদরের দাবি করে এসেছি কিনা— সেটা একেবারে ছেড়ে দিতে পারছি নে। সবাই যে বলত, আমার অনেক র্প, অনেক গ্লে! সবাই যে বলত, আমার উপরে রাজার অন্গ্রহের অন্ত নেই! সেইজন্যেই তো সকলের সামনে আমার হৃদয় নত হতে এত লঙ্জা বোধ করছে।

স্বরংগমা। অভিমান না ঘ্রচলে তো লঙ্জাও ঘ্রচবে না।

সন্দর্শনা। তাঁর কাছ থেকে আদর পাবার ইচ্ছা যে কিছনতে মন থেকে ঘন্চতে চায় না।

স্রংগমা। সব্ ঘ্রুবে রানীমা! কেবল একটি ইচ্ছা থাকবে, নিজেকে নিবেদন করবার ইচ্ছা।

সন্দর্শনা। সেই আঁধার ঘরের ইচ্ছা— দেখা নয়, শোনা নয়, চাওয়া নয়, কেবল গভীরের মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া! সন্বশ্সমা, সেই আশীর্বাদ কর্ যেন—

স্বংশমা। কী বল তুমি! আমি আশীর্বাদ করব কিসের!

সন্দর্শনা। সকলের কাছে নত হয়ে আমি আশীর্বাদ নেব। সবাই বলত, এত প্রসাদ রাজা আর কাউকে দেন নি। তাই শন্নে হদয় এত শক্ত হয়েছে যে, আমার রাজাকেও আঘাত করতে পেরেছি। এত শক্ত হয়েছে যে, নন্ইতে লজ্জা করছে। এ লজ্জা কাটাতে হবে—সমস্ত প্থিবীর কাছে নিচু হবার দিন আমার এসেছে। কিন্তু কই, রাজা এখনো কেন আমাকে নিতে আসছেন না। আরো কিসের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।

স্রজ্গমা। আমি তো বলেছি, আমার রাজা নিষ্ঠার—বড়ো নিষ্ঠার।

স্ক্রদর্শনা। স্ক্রজ্গমা, তুই যা, একবার তাঁর খবর নিয়ে আয় গে।

স্বরংগমা। কোথায় তাঁর খবর নেব তা তো কিছ্বই জানি নে। ঠাকুরদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি— তিনি এলে হয়তো তাঁর কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া যাবে।

## ঠাকুরদার প্রবেশ

স্দর্শনা। শ্নেছি, তুমি আমার রাজার বন্ধ্— আমার প্রণাম গ্রহণ করো, আমাকে আশীর্বাদ করো।

ঠাকুরদা। কর কী, কর কী রানী! আমি কারো প্রণাম গ্রহণ করি নে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।

স্বদর্শনা। তোমার সেই হাসি দেখিয়ে দাও, আমাকে স্বসংবাদ দিয়ে ধাও। বলো, আমার রাজা কখন আমাকে নিতে আসবেন।

ঠাকুরদা। ঐ তো বড়ো শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করলে। আমার বন্ধ্র ভাবগতিক কিছ্রই ব্রবি নে, তার আর বলব কী। যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল— তিনি যে কোথায় তার সন্ধান নেই।

मामर्गना। हत्न शिख्राष्ट्रन!

ঠাকুরদা। সাড়াশব্দ তো কিছুই পাই নে।

স্কুদর্শনা। চলে গিয়েছেন! তোমার বন্ধ্ব এমনি বন্ধ্ব!

ঠাকুরদা। সেইজন্যে লোকে তাকে নিন্দেও করে, সন্দেহও করে। কিন্তু আমার রাজা তাতে খেয়ালও করে না।

সন্দর্শনা। চলে গেলেন! ওরে ওরে, কী কঠিন, কী কঠিন! একেবারে পাথর, একেবারে বদ্ধ! সমস্ত বনুক দিয়ে ঠেলছি— বনুক ফেটে গেল— কিল্কু নড়ল না। ঠাকুরদা, এমন বন্ধনুকে নিম্নে তোমার চলে কী করে।

ঠাকুরদা। চিনে নিয়েছি যে—সনুখে দ্বঃখে তাকে চিনে নিয়েছি—এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।

স্কুদর্শনা। আমাকেও সে কি চিনতে দেবে না।

ঠাকুরদা। দেবে বৈকি, নইলে এত দ্বঃখ দিচ্ছে কেন। ভালো করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে। সে তো সহজ লোক নয়।

স্দর্শনা। আচ্ছা আচ্ছা, দেখব তার কতবড়ো নিষ্ঠ্রতা। এই জানলার কাছে আমি চুপ করে পড়ে থাকব, এক পা নড়ব না— দেখি সে কেমন না আসে।

ঠাকুরদা। দিদি, তোমার বয়স অলপ, জেদ করে অনেক দিন পড়ে থাকতে পার। কিন্তু আমার যে এক মুহুতে গেলেও লোকসান বোধ হয়। পাই না-পাই একবার খ্রুজতে বেরোব।

[ প্রস্থান

সন্দর্শনা। চাই নে, তাকে চাই নে। স্বরঙ্গমা, তোর রাজাকে আমি চাই নে। কিসের জন্যে ধে বন্ধ করতে এল। আমার জন্যে একেবারেই না? কেবল বীরত্ব দেখাবার জন্যে?

স্রঙ্গমা। দেখাবার ইচ্ছে তাঁর যদি থাকত তা হলে এমন করে দেখাতেন, কারো আর সন্দেহ থাকত না। দেখালেন আর কই।

সন্দর্শনা। যা যা, চলে যা—তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্ছে। এত নত করলে তব্ব সাধ মিটল না? বিশ্বসন্দ্ধ লোকের সামনে আমাকে এইখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে গেল?

## 59

## নাগরিকদল

প্রথম। ওহে, এতগুলো রাজা একত্র হয়ে লড়াই বাধিয়ে দিলে, ভাবলাম খাব তামাশা হবে—
কিন্তু দেখতে দেখতে কী-যে হয়ে গেল ভালো বোঝাই গেল না।

দ্বিতীয় । দেখলে না ? ওদের নিজেদের মধ্যেই গোলমাল বেধে গেল— কেউ যে কাউকে বিশ্বাস করে না ।

তৃতীয়। পরামর্শ ঠিক রইল না যে। কেউ এগোতে চায়, কেউ পিছোতে চায়; কেউ এ দিকে যায়, কেউ ও দিকে যায়। একে কি আর যুদ্ধ বলে।

প্রথম। ওরা তো লড়াইয়ের দিকে চোখ রাখে নি— ওরা পরস্পরের দিকেই চোখ রেখেছিল। দিবতীয়। কেবলই ভাবছিল— লড়াই করে মরব আমি, আর তার ফল ভোগ করবে আর-কেউ। তৃতীয়। কিন্তু লড়েছিল কাঞ্চীরাজ, সে কথা বলতেই হবে।

প্রথম। সে যে হেরেও হারতে চায় না।

শ্বিতীয়। শেষকালে অস্ত্রটা একেবারে তার বুকে এসে লাগল।

তৃতীয়। তার আগে সে যে পদে পদেই হারছিল তা যেন টেরও পাচ্ছিল না।

প্রথম। অন্য রাজারা তো তাকে ফেলে কে কোথায় পালাল তার ঠিক নেই।

দ্বিতীয়। কিন্তু শ্বনেছি, কাঞ্চীরাজ্ব মরে নি।

তৃতীয়। না, চিকিৎসায় বে'চে গেল, কিন্তু তার ব্বেকর মধ্যে যে হারের চিহ্নটা আঁকা রইল সে তো আর এ জন্মে মুছবে না।

প্রথম। রাজারা কেউ পালিয়ে রক্ষা পায় নি, সবাই ধরা পড়েছে। কিন্তু বিচারটা কী রকম হল। দিবতীয়। আমি শ্বনেছি, সকল রাজারই দণ্ড হয়েছে, কেবল কাণ্ডীর রাজাকে বিচারকর্তা নিজের সিংহাসনের দক্ষিণপাশ্বে বসিয়ে স্বহুস্তে তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয়। এটা কিন্তু একেবারেই বোঝা গেল না।

দ্বিতীয়। বিচারটা যেন কেমন বেখাপ রকম শোনাচ্ছে।

প্রথম। তা তো বটেই। অপরাধ যা-কিছ্, করেছে সে তো ঐ কাঞ্চীর রাজা। এরা তো একবার লোভে, একবার ভয়ে, কেবল এগোচ্ছিল আর পিছেচিছ্ছল।

তৃতীয়। এ কেমন হল। যেন বাঘটা গেল বে চে আর তার লেজটা গেল কাটা।

দ্বিতীয়। আমি যদি বিচারক হতুম তা হলে কাঞ্চীকে কি আর আগত রাখতুম। ওর আর চিহ্ন দেখাই যেত না।

তৃতীয়। কী জানি ভাই, মসত মসত বিচারকর্তা—ওদের ব্রন্থি এক রকমের!

প্রথম। ওদের বৃদ্ধি বলে কিছ্ব আছে কি। ওদের সবই মর্জি। কেউ তো বলবার লোক নেই। দিবতীয়। যা বলিস ভাই, আমাদের হাতে শাসনের ভার যদি পড়ত তা হলে এর চেয়ে ঢের ভালো করে চালাতে পারতম।

তৃতীয়। সে কি একবার করে বলতে।

24

পথ

ঠাকুরদা ও কাণ্ডীরাজ

ঠাকুরদা। এ কী কাঞ্চীরাজ, তুমি পথে যে!

কাঞ্চী। তোমার রাজা আমায় পথেই বের করেছে।

ঠাকুরদা। ঐ তো তার স্বভাব।

কাঞ্চী। তার পরে আর নিজের দেখা নেই।

ঠাকুরদা। সেও তার এক কোতুক।

কাণ্ডী। কিন্তু আমাকে এমন করে আর কতদিন এড়াবে। যখন কিছ্বতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাই নি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহ্বতে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে; আর, আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে পথে ঘ্রের বৈড়াচ্ছি, তার আর দেখাই নেই।

ঠাকুরদা। তা হোক, সে যত বড়ো রাজাই হোক, হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে। কিন্তু রাজন্, রাত্রে বেরিয়েছে যে।

কাঞ্চী। ঐ লম্জাট্বকু এখনো ছাড়তে পারি নি। কাঞ্চীর রাজা থালায় ম্বকুট সাজিয়ে তোমার রাজার মন্দির খ্রুজে বেড়াচ্ছে এই যদি দিনের আলোয় লোকে দেখে তা হলে যে তারা হাসবে।

ঠাকুরদা। লোকের ঐ দশা বটে। যা দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, তাই দেখেই বাঁদররা হাসে।

কাঞ্চী। কিন্তু ঠাকুরদা, তোমার এ কী কান্ড! সেই উৎসবের ছেলেদের এখানেও জ্বটিয়ে এনেছ? কিন্তু সেখানে যারা তোমার পিছে পিছে ঘ্রত তাদের দেখছি নে বড়ো।

ঠাকুরদা। আমার শম্ভু-সম্ধনের দল? তারা এবার লড়াইয়ে মরেছে। কাঞী। মরেছে?

ঠাকুরদা। হাঁ। তারা আমাকে বললে, ঠাকুরদা, পশ্ডিতরা যা বলে আমরা কিছ্ই ব্রুতে পারি নে, তুমি যে গান গাও তার সংখ্যেও গলা মেলাতে পারি নে, কিন্তু একটা কাজ আমরা করতে পারি— আমরা মরতে পারি। আমাদের যুদ্ধে নিয়ে যাও, জীবনটা সার্থক করে আসি। তা, যেমন কথা তেমন কাজ। সকলের আগে গিয়ে তারা দাঁড়াল, সকলের আগেই তারা প্রাণ দিয়ে বসে আছে।

কাঞ্চী। সিধে রাস্তা ধরে সব বৃদ্ধিমানদের চেয়ে এগিয়ে গেল আর-কি। এখন এই ছেলের দল নিয়ে কী বাল্যলীলাটা চলছে।

ঠাকুরদা। এবারকার বসন্ত-উৎসবটা নানা ক্ষেত্রে নানা রকম হয়ে গেল, তাই সকল পালার মধ্যে দিয়ে এদের ঘ্ররিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। সেদিন বাগানের মধ্যে দিয়ে দিবি লাল হয়ে উঠেছিল—রণক্ষেত্রেও মন্দ জমে নি। সে তো চুকল, আজ আবার আমাদের বড়ো রাস্তার বড়োদিন। আজ ঘরের মান্মদের পথে বের করবার জন্যে দক্ষিণ-হাওয়ার মতো দলবল নিয়ে বেরিয়েছি। ধর্ তোরে ভাই, তোদের সেই দরজায় ঘা দেবার গানটা ধর্।

#### গান

আজি বসনত জাগ্রত দ্বারে। অবগ্বাপিত কুপিত জীবনে কোরো না বিডম্বিত তারে। আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো, আজি ভুলিয়ো আপন-পর ভুলিয়ো, এই সংগীতমুখরিত গগনে গন্ধ তরভিগয়া তুলিয়ো। তব বাহিরভুবনে দিশা হারায়ে এই দিয়ো ছডায়ে মাধুরী ভারে ভারে। অতি নিবিড বেদনা বনমাঝে রে আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে। দুরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া আজি ব্যাকুল বস্বুন্ধরা সাজে রে। পরানে দখিনবায় লাগিছে— মোর দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে। কারে এই সৌরভবিহরলা রজনী চরণে ধরণীতলে জাগিছে। কার ওগো সুন্দর, বল্লভ, কান্ত, গম্ভীর আহ্বান কারে! তব

33

## পথ সুদেশনা ও স্রুগ্যমা

সন্দর্শনা। বে'চেছি, বে'চেছি সন্ধ্রশামা! হার মেনে তবে বে'চেছি। ওরে বাস্রে! কী কঠিন অভিমান! কিছনতেই গলতে চায় না। আমার রাজা কেন আমার কাছে আসতে যাবে, আমিই তাঁর কাছে যাব, এই কথাটা কোনোমতেই মনকে বলাতে পার্রাছলন্ম না। সমস্ত রাতটা সেই জানালায় পড়ে ধনুলোয় লন্টিয়ে কে'দেছি, দক্ষিনে হাওয়া বনুকের বেদনার মতো হৃত্ব করে বয়েছে, আর কৃষ্ণচতুদশীর অন্ধকারে বউ-কথা-কও চার পহর রাত কেবলই ডেকেছে— সে যেন অন্ধকারের কালা।

স্রঙ্গমা। আহা, কালকের রাতটা মনে হয়েছিল যেন কিছ্বতেই আর পোহাতে চায় না।

স্দেশনা। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবি নে, তারই মধ্যে বার বার আমার মনে হচ্ছিল, কোথায় তার বীণা বাজছিল। যে নিষ্ঠ্র তার কঠিন হাতে কি অমন মিনতির স্র বাজে। বাইরের লোক আমার অসম্মানটাই দেখে গেল, কিন্তু গোপন রাত্রের সেই স্বরটা কেবল আমার হুদয় ছাড়া আর তো কেউ শ্বনল না। সে বীণা তুই কি শ্বনেছিলি স্বরংগমা! না, সে আমার স্বংন?

স্রঙ্গমা। সেই বীণা শ্বনব বলেই তো তোমার কাছে কাছে আছি। অভিমানগলানো স্বর বাজবে জেনেই কান পেতে পড়ে ছিল্বম।

স্ক্রদর্শনা। তার পণটাই রইল, পথে বের করলে তবে ছাড়লে। মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করি নি। বলব, চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি, কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ গর্ব আমি ছাড়ব না।

স্বারংগমা। কিন্তু সে গর্বও তোমার টি করে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল, নইলে তোমাকে বের করে কার সাধ্য।

সন্দর্শনা। তা হয়তো এসেছিল। আভাস পেয়েছিল্ম, কিল্তু বিশ্বাস করতে পারি নি। যতক্ষণ অভিমান করে বসেছিল্ম ততক্ষণ মনে হয়েছিল, সেও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে। অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল্ম তখনই মনে হল—সেও বেরিয়ে এসেছে, রাস্তা থেকেই তাকে পাওয়া শ্রুর করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই। তার জন্যে এত যে দ্বেখ, এই দ্বঃখই আমাকে তার সংগ দিছে। এত কণ্টের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন স্বরে স্বরে বেজে উঠছে। এ যেন আমার বীণা, আমার দ্বঃখের বীণা—এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে এই শ্রুকনো ধ্বলায় আপনি বেরিয়ে এসেছেন, আমার হাত ধরেছেন—সেই আমার অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন— হঠাৎ চমকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত—এও সেইরকম। কে বললে তিনি নেই! স্বরংগয়া, তুই কি ব্রুতে পার্রছিস নে তিনি ল্বকিয়ে এসেছেন?

স্রজ্গমার গান

অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে।
কথন তুমি এলে, হে নাথ, মৃদ্দুচরণপাতে।
তেবেছিলেম, জীবনস্বামী,
তোমায় বুনি হারাই আমি—
আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে।
যে নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলেম আলো
তারই মাঝে তুমি তোমার ধ্বতারা জনলো।

# তোমার পথে চলা যখন ঘুচে গেল, দেখি তখন— আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চল সাথে।

স্দর্শনা। ও কে ও! চেয়ে দেখ্ স্রঙ্গমা, এত রাত্রে এই আঁধার পথে আরো একজন পথিক বেরিয়েছে যে।

স্বুরঙ্গমা। মা, এ যে কাঞ্চীর রাজা দেখছি।

স্কুদর্শনা। কাণ্ডীর রাজা?

স্রজ্পমা। ভয় কোরো না মা!

স্কুদর্শনা। ভয় ! ভয় কেন করব। ভয়ের দিন আমার আর নেই।

কাণ্ডীরাজ। (প্রবেশ করিয়া) মা, তুমিও চলেছ ব্রিঝ? আমিও এই এক পথেরই পথিক। আমাকে কিছুমাত্র ভয় কোরো না।

স্বদর্শনা। ভালোই হয়েছে কাঞ্চীরাজ, আমরা দ্বজনে তাঁর কাছে পাশাপাশি চলেছি, এ ঠিক হয়েছে। ঘর ছেড়ে বেরোবার ম্বথেই তোমার সংশ্যে আমার যোগ হয়েছিল, আজ ঘরে ফেরবার পথে সেই যোগই যে এমন শ্বভ্যোগ হয়ে উঠবে তা আগে কে মনে করতে পারত।

কান্দ্রী। কিন্তু মা, তুমি যে হে°টে চলেছ এ তো তোমাকে শোভা পায় না। যদি অন্মতি কর তা হলে এখনই রথ আনিয়ে দিতে পারি।

স্বদর্শনা। না না, অমন কথা বোলো না। যে পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দ্রের এসেছি সেই পথের সমস্ত ধ্র্লোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব, তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

স্বংগমা। মহারাজ, তুমিও তো আজ ধ্বলোয়। এ পথে তো হাতি ঘোড়া রথ কারো দেখি নি। স্বদর্শনা। যখন রানী ছিল্ম তখন কেবল সোনার্বপোর মধ্যেই পা ফেলেছি, আজ তাঁর ধ্বলোর মধ্যে চলে আমার সেই ভাগ্যদোষ খণ্ডিয়ে নেব। আজ আমার সেই ধ্বলোমাটির রাজার সংশ্যে পদে পদে এই ধ্বলোমাটিতে মিলন হচ্ছে— এ স্বথের খবর কে জানত।

স্রঙ্গমা। রানীমা, ঐ দেখো, পূর্ব দিকে চেয়ে দেখো, ভোর হয়ে আসছে। আর দেরি নেই মা—তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর দেখা যাছে।

গান

ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান।
শন্ন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরই গান।
ধন্য হলি ওরে পান্থ,
রজনীজাগরকান্ত,
ধন্য হল মরি মরি ধ্লায় ধ্সর প্রাণ।
বনের কোলের কাছে
সমীরণ জাগিয়াছে।
মধ্ভিক্ষ্য সারে সারে
আগত কুঞ্জের ন্বারে।
হল তব যাত্রা সারা,
মোছো মোছো অশ্র্রধারা,
লম্জাভয় গেল বরি, ঘ্রচিল রে অভিমান।

ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ভোর হল দিদি, ভোর হল। র ৫ ৷ ২০ক স্কুদর্শনা। তোমাদের আশীর্বাদে প্রেণিচেছি ঠাকুরদা, প্রেণিচেছি।

ঠাকুরদা। কিল্তু আমাদের রাজার রকম দেখেছ? রথ নেই, বাদ্য নেই, সমারোহ নেই।

স্দেশনা। বল কী, সমারোহ নেই? ঐ-যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফ্লগন্থের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ।

ঠাকুরদা। তা হোক। আমাদের রাজা যত নিষ্ঠ্র হোক, আমরা তো তেমন কঠিন হতে পারি নে— আমাদের যে ব্যথা লাগে। এই দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাচ্ছ, এ কি আমরা সহ্য করতে পারি। একট্ব দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে তোমার রানীর বেশটা নিয়ে আসি।

সন্দর্শনা। না না না। সে রানীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মতো ছাড়িয়েছেন, সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন— বে চৈছি, বে চৈছি। আমি আজ তাঁর দাসী— যে-কেউ তাঁর আছে, আমি আজ সকলের নীচে।

ঠাকুরদা। শত্র্পক্ষ তোমার এ দশা দেখে পরিহাস করবে সেইটে আমাদের অসহা হয়।

স্বদর্শনা। শূর্পক্ষের পরিহাস অক্ষয় হোক, তারা আমার গায়ে ধ্বলো দিক। আজকের দিনের অভিসারে সেই ধ্বলোই যে আমার অধ্যরাগ।

ঠাকুরদা। এর উপরে আর কথা নেই। এখন আমাদের বসন্ত-উৎসবের শেষ খেলাটাই চলাক— ফালের রেণা এখন থাক, দক্ষিনে হাওয়ায় এবার ধালো উড়িয়ে দিক। সকলে মিলে আজ ধাসের হয়ে প্রভুর কাছে যাব। গিয়ে দেখব, তার গায়েও ধালো মাখা। তাকে বাঝি কেউ ছাড়ে মনে করছ? য়ে পায়, তার গায়ে মাঠো মাঠো ধালো দেয় য়ে! সে ধালো সে ঝেড়েও ফেলে না।

কাঞ্চী। ঠাকুরদা, তোমাদের এই ধ্বলোর খেলায় আমাকেও ভূলো না। আমার এই রাজ-বেশটাকে এমনি মাটি করে নিয়ে যেতে হবে যাতে একে আর চেনা না যায়।

ঠাকুরদা। সে আর দেরি হবে না ভাই! যেখানে নেবে এসেছ এখানে যত তোমার মিথ্যে মান সব ঘ্রুচে গেছে, এখন দেখতে দেখতে রঙ ফিরে যাবে। আর. এই আমাদের রানীকে দেখো—ও নিজের উপর ভারি রাগ করেছিল— মনে করেছিল, গয়না ফেলে দিয়ে নিজের ভুবনমোহন র্পকে লাঞ্ছনা দেবে— কিন্তু, সে র্প অপমানের আঘাতে আরও ফ্রুটে পড়েছে, সে যেন কোথাও আর কিছ্র ঢাকা নেই। আমাদের রাজাটির নিজের নাকি র্পের সম্পর্ক নেই, তাই তো এই বিচিত্র র্প সে এত ভালোবাসে, এই র্পই তো তার বক্ষের অলংকার। সেই র্প আপনার গর্বের আবরণ ঘ্রিয়েছে। আজ আমার রাজার ঘরে কী স্রুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে তাই শোনবার জন্যে প্রাণটা ছট্ফট্ করছে।

স্রজ্গমা। ঐ-যে স্থা উঠল।

### 20

#### অন্ধকার ঘর

স্ক্রদর্শনা। প্রভু, যে আদর কেড়ে নিয়েছ সে আদর আর ফিরিয়ে দিয়ো না। আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।

রাজা। আমাকে সইতে পারবে?

স্কর্শনা। পারব রাজা, পারব। আমার প্রমোদবনে, আমার রানীর ঘরে, তোমাকে দেখতে চেয়েছিল্ম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিল্ম— সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে স্কুদর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘ্রচে গেছে। তুমি স্কুদর নও প্রভু, স্কুদর নও। তুমি অনুপ্রম।

রাজা। তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।

956

স্বদর্শনা। যদি থাকে তো সেও অন্পম। আমার মধ্যে তোমার প্রৈম আছে, সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও। সে আমার কিছ্ই নয়, সে তোমার।

রাজা

রাজা। আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিল্ম। এখানকার লীলা শেষ হল। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো— আলোয়।

সন্দর্শনা। যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠা্রকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।

## ডাকঘর

প্রকাশ : ১৯১২

১৯১৭-১৮ সালে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে অভিনয়কালে 'ভাকঘর' নাটকে চারটি গান ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৩৪৬ বঙ্গান্দে শান্তিনিকেতনে 'ডাকঘর' অভিনয়ের উদ্যোগকালে রবীন্দ্রনাথ "সমুথে শান্তি-পারাবার" (রচনা : ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯)-সহ সাতটি ন্তন গান রচনা করেন, কবির ভক্ষবাস্থ্যের কারণে সে অভিনয় হয় নি; এই সাতটি গান পরবতীকালে 'গীতবিতান'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়।

মাধব দত্ত। মুশকিলে পড়ে গেছি। যখন ও ছিল না, তখন ছিলই না—কোনো ভাবনাই ছিল না। এখন ও কোথা থেকে এসে আমার ঘর জুড়ে বসল; ও চলে গেলে আমার এ ঘর যেন আর ঘরই থাকবে না। কবিরাজমশায়, আপনি কি মনে করেন ওকে—

কবিরাজ। ওর ভাগ্যে যদি আয়্ব থাকে, তা হলে দীর্ঘকাল বাঁচতেও পারে; কিন্তু আয়্রেদে যেরকম লিখছে তাতে তো—

মাধব দত্ত। বলেন কী!

কবিরাজ। শাস্তে বলছেন, পৈত্তিকান্ সন্নিপাতজান্ কফবাতসমন্ভবান্—

মাধব দত্ত। থাক্ থাক্, আপনি আর ঐ শেলাকগ্লো আওড়াবেন না— ওতে আরো আমার ভয় বেড়ে যায়। এখন কী করতে হবে সেইটে বলে দিন।

কবিরাজ। (নস্য লইয়া) খ্ব সাবধানে রাখতে হবে।

মাধব দন্ত। সে তো ঠিক কথা, কিন্তু কী বিষয়ে সাবধান হতে হবে সেইটে স্থির করে দিয়ে যান।

কবিরাজ। আমি তো প্রেই বলেছি, ওকে বাইরে একেবারে যেতে দিতে পারবেন না।

মাধব দত্ত। ছেলেমান্ব, ওকে দিনরাত ঘরের মধ্যে ধরে রাখা যে ভারি শক্ত।

কবিরাজ। তা কী করবেন বলেন। এই শরংকালের রোদ্র আর বায়, দুই-ই ঐ বালকের পক্ষে বিষবং— কারণ কিনা শাস্তে বলছে, অপস্মারে জনুরে কাশে কামলায়াং হলীমকে—

মাধব দত্ত। থাক্ থাক্, আপনার শাস্ত্র থাক্। তা হলে ওকে বন্ধ করেই রেখে দিতে হবে— অন্য কোনো উপায় নেই?

কবিরাজ। কিছ, না, কারণ, পবনে তপনে চৈব—

মাধব দক্ত। আপনার ও চৈব নিয়ে আমার কী হবে বলেন তো। ও থাক্-না—কী করতে হবে সেইটে বলে দিন। কিন্তু আপনার ব্যবস্থা বড়ো কঠোর। রোগের সমস্ত দ্বঃখ ও-বেচারা চুপ করে সহ্য করে— কিন্তু আপনার ওযুধ খাবার সময় ওর কণ্ট দেখে আমার বুক ফেটে যায়।

কবিরাজ। সেই কণ্ট যত প্রবল তার ফলও তত বেশি—তাই তো মহর্ষি চাবন বলেছেন, ভেবজং হিতবাক্যও তিঙ্কং আশ্বফলপ্রদং। আজ তবে উঠি দত্তমশায়!

[ প্রস্থান

## ঠাকুরদার প্রবেশ

মাধব দত্ত। ঐ রে ঠাকুরদা এসেছে! সর্বনাশ করলে!

ঠাকুরদা। কেন? আমাকে তোমার ভয় কিসের?

মাধব দত্ত। তুমি যে ছেলে খ্যাপাবার সন্দার।

ঠাকুরদা। তুমি তো ছেলেও নও, তোমার ঘরেও ছেলে নেই—তোমার খ্যাপাবার বয়সও গেছে— তোমার ভাবনা কী।

মাধব দত্ত। ঘরে যে ছেলে একটি এনেছি।

ঠাকুরদা। সে কিরকম!

মাধব দত্ত। আমার স্ত্রী যে পোষ্যপত্ত নেবার জন্যে খেপে উঠেছিল।

ঠাকুরদা। সে তো অনেকদিন থেকে শ্বনছি, কিন্তু তুমি যে নিতে চাও না।

মাধব দত্ত। জান তো ভাই, অনেক কন্টে টাকা করেছি, কোথা থেকে পরের ছেলে এসে আমার

বহ্ন পরিশ্রমের ধন বিনা পরিশ্রমে ক্ষয় করতে থাকবে, সে কথা মনে করলেও আমার খারাপ লাগত। কিন্তু এই ছেলেটিকে আমার যে কিরকম লেগে গিয়েছে—

ঠাকুরদা। তাই এর জন্যে টাকা যতই খরচ করছ, ততই মনে করছ, সে যেন টাকার প্রম ভাগ্য।

মাধব দত্ত। আগে টাকা রোজগার করতুম, সে কেবল একটা নেশার মতো ছিল—না করে কোনোমতে থাকতে পারতুম না। কিন্তু এখন যা টাকা কর্রাছ, সবই ঐ ছেলে পাবে জেনে উপার্জনে ভারি একটা আনন্দ পাচ্ছি।

ঠাকুরদা। বেশ, বেশ ভাই, ছেলেটি কোথায় পেলে বলো দেখি।

মাধব দত্ত। আমার স্থাীর গ্রামসম্পর্কে ভাইপো। ছোটোবেলা থেকে বেচারার মা নেই। আবার সেদিন তার বাপও মারা গেছে।

ঠাকুরদা। আহা! তবে তো আমাকে তার দরকার আছে।

মাধব দন্ত। কবিরাজ বলছে তার ঐট্বকু শরীরে একসঙ্গে বাত পিত্ত শেলক্ষা যে-রকম প্রকুপিত হয়ে উঠেছে, তাতে তার আর বড়ো আশা নেই। এখন একমাত্র উপায় তাকে কোনোরকমে এই শরতের রোদ্র আর বাতাস থেকে বাঁচিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখা। ছেলেগ্নলোকে ঘরের বার করাই তোমার এই ব্রুড়োবয়সের খেলা— তাই তোমাকে ভয় করি।

ঠাকুরদা। মিছে বল নি— একেবারে ভয়ানক হয়ে উঠেছি আমি, শরতের রৌদ্র আর হাওয়ারই মতো। কিন্তু ভাই, ঘরে ধরে রাখবার মতো খেলাও আমি কিছ্ম জানি। আমার কাজকর্ম একট্ম সেরে আসি, তার পরে ঐ ছেলেটির সংগে ভাব করে নেব।

[ श्रन्थान

## অমল গ্রুতের প্রবেশ

অমল। পিসেমশায়!

মাধব দত্ত। কী অমল?

অমল। আমি কি ঐ উঠোনটাতেও যেতে পারব না?

মাধব দত্ত। না বাবা!

অমল। ঐ যেখানটাতে পিসিমা জাঁতা নিয়ে ডাল ভাঙেন। ঐ দেখো-না, যেখানে ভাঙা ডালের খ্রদগ্লি দুই হাতে তুলে নিয়ে লেজের উপর ভর দিয়ে বসে কাঠবিড়ালি কুট্মা কুট্মা করে খাচ্ছে—ওখানে আমি যেতে পারব না?

মাধব দত্ত। না বাবা!

অমল। আমি যদি কাঠবিড়ালি হতুম তবে বেশ হত। কিন্তু পিসেমশায়, আমাকে কেন বেরোতে দেবে না?

মাধব দত্ত। কবিরাজ যে বলেছে বাইরে গেলে তোমার অস্ব্থ করবে।

অমল। কবিরাজ কেমন করে জানলে?

মাধব দত্ত। বল কী অমল! কবিরাজ জানবে না! সে যে এত বড়ো বড়ো প‡িথ পড়ে ফেলেছে!

অমল। প্রথি পড়লেই কি সমস্ত জানতে পারে?

মাধব দত্ত। বেশ! তাও ব্রিঝ জান না!

অমল। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আমি যে পর্বথ কিছুই পড়ি নি—তাই জানি নে।

মাধব দত্ত। দেখো, বড়ো বড়ো পণ্ডিতরা সব তোমারই মতো— তারা ঘর থেকে তো বেরোয় না।

অমল। বেরোয় না?

মাধব দত্ত। না, কখন বেরোবে বলো। তারা বসে বসে কেবল প্রথি পড়ে— আর কোনো দিকেই

তাদের চোখ নেই। অমলবাব ্ব, তুমিও বড়ো হলে পশ্চিত হবে—বসে বসে এই এত বড়ো বড়ো সব প্রথি পড়বে—সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে।

অমল। না না, পিসেমশায়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি পণ্ডিত হব না—পিসেমশায়, আমি পণ্ডিত হব না।

মাধব দক্ত। সে কী কথা অমল! যদি পশ্ডিত হতে পারতুম, তা হলে আমি তো বে'চে ষেতুম। অমল। আমি, যা আছে সব দেখব—কেবলি দেখে বেড়াব।

মাধব দত্ত। শোনো একবার! দেখবে কী? দেখবার এত আছেই বা কী?

অমল। আমাদের জানলার কাছে বসে সেই যে দরের পাহাড় দেখা যায়—আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই।

মাধব দক্ত। কী পাগলের মতো কথা! কাজ নেই কর্ম নেই, খামকা পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই! কী যে বলে তার ঠিক নেই। পাহাড়টা যখন মসত বেড়ার মতো উচ্চু হয়ে আছে তখন তো ব্যুঝতে হবে ওটা পোরিয়ে যাওয়া বারণ—নইলে এত বড়ো বড়ো পাথর জড়ো করে এত বড়ো একটা কান্ড করার দরকার কী ছিল!

অমল। পিসেমশার, তোমার কি মনে হয় ও বারণ করছে? আমার ঠিক বােধ হয় প্রথিবীটা কথা কইতে পারে না, তাই অমনি করে নীল আকাশে হাত তুলে ডাকছে। অনেক দ্রের যারা ঘরের মধ্যে বসে থাকে তারাও দ্প্রবেলা একলা জানলার ধারে বসে ঐ ডাক শ্নতে পায়। পশ্চিতরা ব্রিঝ শ্নতে পায় না?

মাধব দত্ত। তারা তো তোমার মতো খ্যাপা নয়— তারা শ্ননতে চায়ও না।

অমল। আমার মতো খ্যাপা আমি কালকে একজনকে দেখেছিল,ম। মাধব দত্ত। সত্যি নাকি? কী রকম শ্রিন।

অমল। তার কাঁধে এক বাঁশের লাঠি। লাঠির আগায় একটা প্রেলি বাঁধা। তার বাঁ হাতে একটা ঘটি। প্রানো একজাড়া নাগরাজনুতো পরে সে এই মাঠের পথ দিয়ে ঐ পাহাড়ের দিকেই যাচ্ছিল। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলন্ম, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বললে, কী জানি, যেখানে হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলন্ম, কেন যাচ্ছ? সে বললে, কাজ খ্রুতে যাচ্ছি। আচ্ছা পিসেমশায়, কাজ কি খ্রুতে হয়?

মাধব দত্ত। হয় বৈকি। কত লোক কাজ খংজে বেড়ায়।

অমল। বেশ তো। আমিও তাদের মতো কাজ খুঁজে বেড়াব।

মাধব দত্ত। খুঁজে যদি না পাও।

অমল। খুঁজে যদি না পাই তো আবার খুঁজব। তার পরে সেই নাগরাজ্বতোপরা লোকটা চলে গেল— আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল্ম। সেই যেখানে ডুম্বুরগাছের তলা দিয়ে ঝরনা বয়ে যাছে, সেইখানে সে লাঠি নামিয়ে রেখে ঝরনার জলে আশেত আশেত পা ধ্রে নিলে— তার পরে প্ট্রুলি খুলে ছাতু বের করে জল দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে লাগল। খাওয়া হয়ে গেলে আবার প্র্ট্রলি বে'ধে ঘাড়ে করে নিলে— পায়ের কাপড় গ্রুটিয়ে নিয়ে সেই ঝরনার ভিতর নেমে জল কেটে কেটে কেমন পার হয়ে চলে গেল। পিসিমাকে বলে রেখেছি ঐ ঝরনার ধারে গিয়ে একদিন আমি ছাতু খাব।

মাধব দত্ত। পিসিমা কী বললে?

অমল। পিসিমা ৰললেন, তুমি ভালো হও, তার পর তোমাকে ঐ ঝরনার ধারে নিয়ে গিয়েছাতু খাইয়ে আনব। কবে আমি ভালো হব?

মাধব দত্ত। আর তো দেরি নেই বাবা!

অমল। দেরি নেই? ভালো হলেই কিন্তু আমি চলে যাব।

মাধব দত্ত। কোথায় যাবে?

অমল। কত বাঁকা বাঁকা ঝরনার জলে আমি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হতে হতে চলে যাব---

দৃপ্রবেলায় সবাই যখন ঘরে দরজা বন্ধ করে শৃরে আছে, তখন আমি কোথায় কতদ্রে কেবল কাজ খ্রুজে খ্রুজ বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব।

মাধব দত্ত। আচ্ছা বেশ, আগে তুমি ভালো হও, তার পরে তুমি— অমল। তার পরে আমাকে পশ্ডিত হতে বোলো না পিসেমশায়!

মাধব দত্ত। তুমি কী হতে চাও বলো।

অমল। এখন আমার কিছ্ব মনে পড়ছে না-- আচ্ছা আমি ভেবে বলব।

মাধব দত্ত। কিন্তু তুমি অমন করে যে-সে বিদেশী লোককে ডেকে ডেকে কথা বোলো না। অমল। বিদেশী লোক আমার ভারি ভালো লাগে।

মাধব দত্ত। যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যেত?

আমল। তা হলে তো সে বেশ হত। কিন্তু আমাকে তো কেউ ধরে নিয়ে যায় না— সম্বাই কেবল বসিয়ে রেখে দেয়।

মাধব দত্ত। আমার কাজ আছে আমি চলল্ব্ম— কিন্তু বাবা দেখো, বাইরে যেন বেরিয়ে যেয়ো না।

অমল। যাব না। কিন্তু পিসেমশায়, রাস্তার ধারের এই ঘরটিতে আমি বসে থাকব।

2

দইওআলা। দই—দই—ভালো দই!
আমল। দইওআলা দইওআলা!
দইওআলা। ডাকছ কেন? দই কিনবে?
আমল। কেমন করে কিনব! আমার তো প্রসা নেই।
দইওআলা। কেমন ছেলে তুমি। কিনবে না তো আমার বেলা বইয়ে দাও কেন?
আমল। আমি যদি তোমার সংগে চলে যেতে পারতুম তো যেতুম।
দইওআলা। আমার সংগে!

অমল। হাঁ। তুমি যে কত দ্রে থেকে হাঁকতে হাঁকতে চলে যাচ্ছ শ্বনে আমার মন কেমন করছে।

দইওআলা। (দধির বাঁক নামাইয়া) বাবা, তুমি এখানে বসে কী করছ?

অমল। কবিরাজ আমাকে বেরোতে বারণ করেছে, তাই আমি সারাদিন এইখেনেই বসে থাকি। দইওআলা। আহা, বাছা তোমার কী হয়েছে?

অমল। আমি জানি নে। আমি তো কিচ্ছ্ন পড়ি নি, তাই আমি জানি নে আমার কী হয়েছে। দইওআলা, তুমি কোথা থেকে আসছ?

দইওআলা। আমাদের গ্রাম থেকে আসছি।

অমল। তোমাদের গ্রাম? অনে—ক দ্রে তোমাদের গ্রাম?

দইওআলা। আমাদের গ্রাম সেই পাঁচমনুড়া পাহাড়ের তলায়। শামলী নদীর ধারে।

অমল। পাঁচমুড়া পাহাড়— শামলী নদী— কী জানি, হয়তো তোমাদের গ্রাম দেখেছি— কবে সে আমার মনে পড়ে না।

দইওআলা। তুমি দেখেছ? পাহাড়তলায় কোনোদিন গিয়েছিলে নাকি?

অমল। না, কোনোদিন যাই নি। কিন্তু আমার মনে হয় যেন আমি দেখেছি।

অনেক প্রোনোকালের খ্ব বড়ো বড়ো গাছের তলায় তোমাদের গ্রাম—একটি লাল রঙের রাস্তার ধারে। না? দইওআলা। ঠিক বলেছ বাবা।

অমল। সেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গোর চরে বেড়াচ্ছে।

দইওআলা। কী আশ্চর্য! ঠিক বলছ। আমাদের গ্রামে গোর্ চরে বৈকি, খুব চরে।

অমল। মেয়েরা সব নদী থেকে জল তুলে মাথায় কল্সি করে নিয়ে যায়— তাদের লাল শাডি পরা।

দইওআলা। বা! বা! ঠিক কথা। আমাদের সব গয়লাপাড়ার মেয়েরা নদী থেকে জল তুলে তো নিয়ে যায়ই। তবে কিনা তারা সবাই যে লাল শাড়ি পরে তা নয়—কিন্তু বাবা, তুমি নিশ্চয় কোনোদিন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে!

অমল। সত্যি বলছি দইওআলা, আমি একদিনও যাই নি। কবিরাজ যেদিন আমাকে বাইরে যেতে বলবে সেদিন তুমি নিয়ে যাবে তোমাদের গ্রামে?

দইওআলা। যাব বৈকি বাবা, খুব নিয়ে যাব!

অমল। আমাকে তোমার মতো ঐরকম দই বেচতে শিখিয়ে দিয়ো। ঐরকম বাঁক কাঁধে নিয়ে

— ঐরকম খুব দুরের রাস্তা দিয়ে।

দইওআলা। মরে যাই! দই বেচতে যাবে কেন বাবা। এত এত পর্নথি পড়ে তুমি পশ্চিত হয়ে উঠবে।

অমল। না, না, আমি কক্খনো পশ্ডিত হব না। আমি তোমাদের রাঙা রাঙ্গার ধারে তোমাদের ব্রুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে দুরে দুরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেড়াব। কী রকম করে তুমি বল, দই, দই, দই—ভালো দই। আমাকে স্বুরটা শিখিয়ে দাও।

দইওআলা। হায় পোড়াকপাল! এ স্বরও কি শেখবার স্বর!

অমল। না, না, ও আমার শ্নতে খ্ব ভালো লাগে। আকাশের খ্ব শেষ থেকে বেমন পাখির ডাক শ্নলে মন উদাস হয়ে যায়— তেমনি ঐ রাস্তার মোড় থেকে ঐ গাছের সারির মধ্যে দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল, আমার মনে হচ্ছিল— কী জানি কী মনে হচ্ছিল!

দইওআলা। বাবা, এক ভাঁড় দই তুমি খাও।

অমল। আমার তো পয়সা নেই।

দইওআলা। না না না না—পয়সার কথা বোলো না। তুমি আমার দই একট্ব খেলে আমি কত খুনিং হব।

অমল। তোমার কি অনেক দেরি হয়ে গেল?

দইওআলা। কিচ্ছ্ব দেরি হয় নি বাবা, আমার কোনো লোকসান হয় নি। দই বেচতে যে কত স্থ সে তোমার কাছে শিখে নিল্ম।

প্রস্থান

অমল। (সন্ব করিয়া) দই, দই, দই, ভালো দই! সেই পাঁচমন্ডা পাহাড়ের তলায় শামলী নদীর ধারে গয়লাদের বাড়ির দই। তারা ভোরের বেলায় গাছের তলায় গোর্ন দাঁড় করিয়ে দ্বধ দোয়, সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা দই পাতে সেই দই। দই, দই, দই—ই, ভালো দই! এই-যে রাস্তায় প্রহরী পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

প্রহরী, প্রহরী, একটিবার শুনে যাও-না প্রহরী!

## প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। অমন করে ডাকাডাকি করছ কেন? আমাকে ভয় কর না তুমি?

অমল। কেন, তোমাকে কেন ভয় করব?

প্রহরী। যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যাই।

অমল। কোথায় ধরে নিয়ে যাবে? অনেক দ্রের? ঐ পাহাড় পেরিয়ে?

প্রহরী। একেবারে রাজার কাছে যদি নিয়ে যাই।

অমল। রাজার কাছে? নিয়ে যাও-না আমাকে! কিন্তু আমাকে যে কবিরাজ বাইরে যেতে বারণ করেছে। আমাকে কেউ কোত্মাও ধরে নিয়ে যেতে পারবে না— আমাকে কেবল দিনরাত্রি এখানেই বসে থাকতে হবে।

প্রহরী। কবিরাজ বারণ করেছে? আহা, তাই বটে—তোমার মুখ যেন সাদা হয়ে গেছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে। তোমার হাত দুখানিতে শিরগুলি দেখা যাছে।

অমল। তুমি ঘণ্টা বাজাবে না প্রহরী?

প্রহরী। এখনো সময় হয় নি।

অমল। কেউ বলে 'সময় বয়ে যাচ্ছে', কেউ বলে 'সময় হয় নি'। আচ্ছা, তুমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেই তো সময় হবে?

প্রহরী। সে কি হয়! সময় হলে তবে আমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিই।

অমল। বেশ লাগে তোমার ঘণ্টা— আমার শ্বনতে ভারি ভালো লাগে— দ্বপ্রবেলা আমাদের বাড়িতে যখন সকলেরই খাওয়া হয়ে যায়— পিসেমশায় কোথায় কাজ করতে বেরিয়ে যান, পিসিমা রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘ্বিময়ে পড়েন, আমাদের খ্বদে কুকুরটা উঠোনে ঐ কোণের ছায়ায় লেজের মধ্যে ম্খ গ্রেজ ঘ্রমাতে থাকে— তখন ভোমার ঐ ঘণ্টা বাজে— ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং। তোমার ঘণ্টা কেন বাজে?

অমল। কোথায় চলে যাচ্ছে? কোন্দেশে?

প্রহরী। সে কথা কেউ জানে না।

আমল। সে দেশ বৃঝি কেউ দেখে আসে নি? আমার ভারি ইচ্ছে করছে ঐ সময়ের সঙ্গে চলে যাই—যে দেশের কথা কেউ জানে না সেই অনেক দূরে।

প্রহরী। সে দেশে সবাইকে যেতে হবে বাবা!

অমল। আমাকেও যেতে হবে?

প্রহরী। হবে বৈকি!

অমল। কিন্তু কবিরাজ যে আমাকে বাইরে যেতে বারণ করেছে।

প্রহরী। কোন্দিন কবিরাজই হয়তো স্বয়ং হাতে ধরে নিয়ে যাবেন!

অমল। ना ना, जूमि जात्क जान ना, रंग तकवल रे धरत रततथ एता।

প্রহরী। তার চেয়ে ভালো কবিরাজ যিনি আছেন, তিনি এসে ছেতে দিয়ে যান।

অমল। আমার সেই ভালো কবিরাজ কবে আসবেন? আমার যে আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না।

প্রহরী। অমন কথা বলতে নেই বাবা!

অমল। না— আমি তো বসেই আছি— যেখানে আমাকে বসিয়ে রেখেছৈ সেখান থেকে আমি তো বেরোই নে— কিন্তু তোমার ঐ ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং— আর আমার মন-কেমন করে। আচ্ছা প্রহরী!

প্রহরী। की वावा?

অমল। আচ্ছা, ঐ-যে রাস্তার ওপারের বড়ো বাড়িতে নিশেন উড়িয়ে দিয়েছে, আর ওখানে সব লোকজন কেবলই আসছে যাচ্ছে— ওখানে কী হয়েছে?

প্রহরী। ওখানে নতুন ডাকঘর বসেছে।

অমল। ডাকঘর? কার ডাকঘর?

প্রহরী। ডাকঘর আর কার হবে? রাজার ডাকঘর! এ ছেলেটি ভারি মজার।

অমল। রাজার ডাকঘরে রাজার কাছ থেকে সব চিঠি আসে?

প্রহরী। আসে বৈকি। দেখো একদিন তোমার নামেও চিঠি আসবে।

অমল। আমার নামেও চিঠি আসবে? আমি যে ছেলেমান্রষ।

প্রহরী। ছেলেমান্যকে রাজা এতট্কুট্কু ছোট্ট ছোট্ট চিঠি লেখেন।

অমল। বেশ হবে। আমি কবে চিঠি পাব? আমাকেও তিনি চিঠি লিখবেন তুমি কেমন করে জানলে?

প্রহরী। তা নইলে তিনি ঠিক তোমার এই খোলা জানলাটার সামনেই অতবড়ো একটা সোনালি রঙের নিশেন উড়িয়ে ডাকঘর খ্লতে যাবেন কেন?—ছেলেটাকে আমার বেশ লাগছে।

অমল। আচ্ছা, রাজার কাছ থেকে আমার চিঠি এলে আমাকে কে এনে দেবে?

প্রহরী। রাজার যে অনেক ডাক-হরকরা আছে—দেখ নি ব্বক গোল গোল সোনার তকমা প'রে তারা ঘ্রের বেড়ায়।

অমল। আচ্ছা, কোথায় তারা ঘোরে?

প্রহরী। ঘরে ঘরে, দেশে দেশে।—এর প্রশ্ন শ্বনলে হাসি পায়।

অমল। বড়ো হলে আমি রাজার ডাক-হরকরা হব।

প্রহরী। হা হা হা হা! ডাক-হরকরা! সে ভারি মস্ত কাজ! রোদ নেই বৃণ্টি নেই, গরিব নেই বড়োমানুষ নেই, সকলের ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করে বেড়ানো— সে খুব জবর কাজ!

অমল। তুমি হাসছ কেন! আমার ঐ কাজটাই সকলের চেয়ে ভালো লাগছে। না না তোমার কাজও খুব ভালো—দ্বপ্রবেলা যখন রোন্দ্রর ঝাঁঝাঁ করে, তখন ঘণ্টা বাজে চং চং— আবার এক-এক দিন রাত্রে হঠাং বিছানায় জেগে উঠে দেখি ঘরের প্রদীপ নিবে গেছে, বাইরের কোন্ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ঘণ্টা বাজছে চং চং চং।

প্রহরী। ঐ যে মোড়ল আসছে— আমি এবার পালাই। ও যদি দেখতে পায় তোমার সঙ্গে গলপ করছি, তা হলেই মুশকিল বাধাবে।

অমল। কই মোড়ল, কই, কই?

প্রহরী। ঐ যে, অনেক দ্রে। মাথায় একটা মদত গোলপাতার ছাতি।

অমল। ওকে বুঝি রাজা মোড়ল করে দিয়েছে?

প্রহরী। আরে না। ও আপনি মোড়লি করে। যে ওকে না মানতে চায় ও তার সঙ্গে দিনরাত এমনি লাগে যে ওকে সকলেই ভয় করে। কেবল সকলের সঙ্গে শন্ত্বতা করেই ও আপনার ব্যাবসা চালায়। আজ তবে যাই, আমার কাজ কামাই যাচ্ছে। আমি আবার কাল সকালে এসে তোমাকে সমস্ত শহরের খবর শ্বনিয়ে যাব।

প্রস্থান

অমল। রাজার কাছ থেকে রোজ একটা করে চিঠি যদি পাই তা হলে বেশ হয়-- এই জানলার কাছে বসে বসে পড়ি। কিন্তু আমি তো পড়তে পারি নে! কে পড়ে দেবে? পিসিমা তো রামায়ণ পড়ে। পিসিমা কি রাজার লেখা পড়তে পারে? কেউ যদি পড়তে না পারে জমিয়ে রেখে দেব, আমি বড়ো হলে পড়ব। কিন্তু ভাক-হরকরা যদি আমাকে না চেনে! মোড়লমশায়, ও মোড়লমশায় — একটা কথা শ্বনে যাও।

### যোড়লের প্রবেশ

মোড়ল। কে রে! রাস্তার মধ্যে আমাকে ডাকাডাকি করে! কোথাকার বাঁদর এটা!

অমল। তুমি মোড়লমশায়, তোমাকে তো সবাই মানে।

মোড়ল। (খুশি হইয়া) হাঁ, হাঁ, মানে বৈকি। খুব মানে।

অমল। রাজার ডাক-হরকরা তোমার কথা শোনে?

মোড়ল। ना भूतन তाর প্রাণ বাঁচে? বাস রে, সাধ্য কী!

অমল। তুমি ডাক-হরকরাকে বলে দেবে আমারই নাম অমল —আমি এই জানলার কাছটাতে বসে থাকি।

মোড়ল। কেন বলো দেখি।

অমল। আমার নামে যদি চিঠি আন্সে—

মোড়ল। তোমার নামে চিঠি! তোমাকে কে চিঠি লিখবে?

অমল। রাজা যদি চিঠি লেখে তা হলে—

মোড়ল। হা হা হা হা! এ ছেলেটা তো কম নয়। হা হা হা হা! রাজা তোমাকে চিঠি লিখবে! তা লিখবে বৈকি! তুমি যে তাঁর পরম বন্ধ্! কদিন তোমার সঙ্গে দেখা না হয়ে রাজা শ্রিকয়ে যাচ্ছে, খবর পেয়েছি। আর বেশি দেরি নেই, চিঠি হয়তো আজই আসে কি কালই আসে।

অমল। মোড়লমশায়, তুমি অমন করে কথা কচ্ছ কেন! তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ? মোড়ল। বাস রে। তোমার উপর রাগ করব! এত সাহস আমার! রাজার সঙ্গে তোমার চিঠি চলে!—মাধব দত্তের বড়ো বাড় হয়েছে দেখছি। দ্ব পয়সা জমিয়েছে কিনা, এখন তার ঘরে রাজাবাদশার কথা ছাড়া আর কথা নেই। রোসো-না ওকে মজা দেখাচছি। ওরে ছোঁড়া, বেশ, শীঘ্রই যাতে রাজার চিঠি তোদের বাড়িতে আসে, আমি তার বন্দোবস্ত করছি।

অমল। না, না, তোমাকে কিছু করতে হবে না।

মোড়ল। কেন রে? তোর খবর আমি রাজাকে জানিয়ে দেব— তিনি তা হলে আর দেরি করতে পারবেন না— তোমাদের খবর নেওয়ার জন্যে এখনই পাইক পাঠিয়ে দেবেন!— না, মাধব দত্তর ভারি আম্পর্ধা— রাজার কানে একবার উঠলে দ্বুরুত হয়ে যাবে।

[ প্রস্থান

অমল। কে তুমি মল ঝম্ ঝম্ করতে করতে চলেছ— একট্ন দাঁড়াও-না ভাই।

## বালিকার প্রবেশ

र्वानिका। आभात कि माँ फ़ावात एका आছে! विना वरत यात्र या।

অমল। তোমার দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে না— আমারও এখানে আর বসে থাকতে ইচ্ছা করে না। বালিকা। তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে যেন সকালবেলাকার তারা— তোমার কী হয়েছে বলো তো।

অমল। জানি নে কী হয়েছে, কবিরাজ আমাকে বেরোতে বারণ করেছে।

বালিকা। আহা, তবে বেরিয়ো না— কবিরাজের কথা মেনে চলতে হয়— দ্বরন্তপনা করতে নেই, তা হলে লোকে দ্বর্ণট্ব বলবে। বাইরের দিকে তাকিয়ে তোমার মন ছটফট করছে, আমি বরণ্ণ তোমার এই আধখানা দরজা বন্ধ করে দিই।

অমল। না, না, বন্ধ কোরো না— এখানে আমার আর-সব বন্ধ কেবল এইট্রকু খোলা। তুমি কে বলো-না— আমি তো তোমাকে চিনি নে!

वानिका। आभि भूथा।

অমল। সুধা?

म्या। जान ना? जामि এখাनकात मानिनौत स्मरत।

অমল। তুমি কী কর?

স্বা। সাজি ভরে ফ্রল তুলে নিয়ে এসে মালা গাঁথি। এখন ফ্রল তুলতে চলেছি।

অমল। ফ্ল তুলতে চলেছ? তাই তোমার পা দুটি অমন খুশি হয়ে উঠেছে—যতই চলেছ, মল বাজছে ঝম্ ঝম্ ঝম্। আমি যদি তোমার সঙ্গে যেতে পারতুম তা হলে উ°চু ভালে যেখানে দেখা যায় না সেইখান থেকে আমি তোমাকে ফ্ল পেড়ে দিতুম।

স্বধা। তাই বৈকি! ফ্রলের খবর আমার চেয়ে তুমি নাকি বেশি জান!

অমল। জানি, আমি খ্ব জানি। আমি সাত ভাই চম্পার খবর জানি। আমার মনে হয় আমাকে যদি সবাই ছেড়ে দেয় তা হলে আমি চলে যেতে পারি খ্ব ঘন বনের মধ্যে যেখানে রাস্তা খ্জে পাওয়া যায় না। সর্ ডালের সব-আগায় যেখনে মন্য়া পাখি বসে বসে দোলা খায় সেইখানে আমি চাঁপা হয়ে ফ্টতে পারি। তুমি আমার পার্লিদি হবে?

সুধা। কী বৃদ্ধি তোমার! পার্লিদিদি আমি কী করে হব! আমি যে সুধা— আমি শশী মালিনীর মেয়ে। আমাকে রোজ এত এত মালা গাঁথতে হয়। আমি যদি তোমার মতো এইখানে বসে থাকতে পারতুম তা হলে কেমন মজা হত!

অমল। তা হলে সমস্ত দিন কী করতে?

স্থা। আমার বেনে-বউ প্রতুল আছে, তার বিয়ে দিতুম। আমার পর্বি মেনি আছে, তাকে নিয়ে— যাই, বেলা বয়ে যাচ্ছে, দেরি হলে ফ্ল আর থাকবে না।

অমল। আমার সংগে আর-একট্র গলপ করো-না, আমার খুব ভালো লাগছে।

স্বধা। আচ্ছা বেশ, তুমি দ্বভব্মি কোরো না, লক্ষ্মী ছেলে হয়ে এইখানে স্থির হয়ে বসে থাকো, আমি ফ্রল তুলে ফেরবার পথে তোমার সঙ্গে গল্প করে যাব।

অমল। আর আমাকে একটি ফ্ল দিয়ে যাবে?

স্বধা। ফুল অমনি কেমন করে দেব? দাম দিতে হবে যে।

অমল। আমি যখন বড়ো হব তখন তোমাকে দাম দেব। আমি কাজ খ'্লতে চলে যাব ঐ ঝরনা পার হয়ে, তখন তোমাকে দাম দিয়ে যাব।

সুধা। আচ্ছা বেশ।

অমল। তুমি তা হলে ফ্ল তুলে আসবে?

সুধা। আসব।

অমল। আসবে?

সূধা। আসব।

অমল। আমাকে ভুলে যাবে না? আমার নাম অমল। মনে থাকবে তোমার?

भ्रद्भा। ना, जूलव ना। प्रत्था, भ्रत्न थाकरव।

[ প্রস্থান

## ছেলের দলের প্রবেশ

অমল। ভাই, তোমরা সব কোথায় যাচ্ছ ভাই? একবার একট্রখানি এইখানে দাঁড়াও-না।

ছেলেরা। আমরা খেলতে চলেছি।

অমল। কী খেলবে তোমরা ভাই?

ছেলেরা। আমরা চাষ-খেলা খেলব।

প্রথম। (লাঠি দেখাইয়া) এই যে আমাদের লাঙল।

দ্বিতীয়। আমরা দ্বজনে দ্বই গোর্ব হব।

অমল। সমস্ত দিন খেলবে?

ছেলেরা। হাঁ, সমস্ত দি—ন।

অমল। তার পরে সন্ধ্যার সময় নদীর ধার দিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে?

ছেলেরা। হ্যাঁ, সন্ধ্যার সময় ফিরব।

অমল। আমার এই ঘরের সামনে দিয়েই ফিরো ভাই।

एहला । ज्ञि त्वित्रः अत्मा-ना, त्थलत्व हत्ना।

অমল। কবিরাজ আমাকে বেরিয়ে যেতে মানা করেছে।

ছেলেরা। কবিরাজ! কবিরাজের মানা তুমি শোন বর্ঝি! চল্ ভাই চল্ আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

অমল। না ভাই, তোমরা আমার এই জানলার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একট্র খেলা করো— আমি একট্র দেখি।

एटला । **अर्थित की निर्**य रथलव?

অমল। এই-যে আমার সব খেলনা পড়ে রয়েছে—এ-সব তোমরাই নাও ভাই—ঘরের ভিতরে

একলা খেলতে ভালো লাগে না— এ-সব ধ্বলোয় ছড়ানো পড়েই থাকে— এ আমার কোনো কাজে লাগে না।

ছেলেরা। বা, বা, বা, কী চমংকার খেলনা! এ যে জাহাজ! এ যে জটাইব্যুড়ি! দেখছিস ভাই? কেমন স্বন্দর সেপাই!— এ-সব তুমি আমাদের দিয়ে দিলে? তোমার কন্ট হচ্ছে না?

অমল। না, কিছু কণ্ট হচ্ছে না, সব তোমাদের দিল্ম।

ছেলেরা। আর কিন্তু ফিরিয়ে দেব না।

অমল। না. ফিরিয়ে দিতে হবে না।

ছেলেরা। কেউ তো বকবে না?

অমল। কেউ না, কেউ না। কিন্তু রোজ সকালে তোমরা এই খেলনাগুলো নিয়ে আমার এই দরজার সামনে খানিকক্ষণ ধরে খেলো। আবার এগুলো যখন প্ররোনো হয়ে যাবে আমি নতুন খেলনা আনিয়ে দেব।

ছেলেরা। বেশ ভাই, আমরা রোজ এখানে খেলে যাব। ও ভাই, সেপাইগ্রলোকে এখানে সব সাজা— আমরা লড়াই-লড়াই খেলি। বন্দ্রক কোথায় পাই? ঐ-যে একটা মস্ত শরকাঠি পড়ে আছে— ঐটেকে ভেঙে ভেঙে নিয়ে আমরা বন্দরক বানাই। কিন্তু ভাই তুমি যে ঘ্রমিয়ে পড়ছ!

অমল। হাঁ, আমার ভারি ঘ্ম পেয়ে আসছে। জানি নে কেন আমার থেকে থেকে ঘ্ম পায়। অনেকক্ষণ বসে আছি আমি, আর বসে থাকতে পারছি নে— আমার পিঠ ব্যথা করছে।

ছেলেরা। এখন যে সবে এক প্রহর বেলা— এখনই তোমার ঘুম পায় কেন? ঐ শোনো এক প্রহরের ঘণ্টা বাজছে।

অমল। হাঁ, ঐ যে বাজছে ঢং ঢং — আমাকে ঘুমোতে যেতে ডাকছে।

ছেলেরা। তবে আমরা এখন যাই, আবার কাল সকালে আসব।

অমল। যাবার আগে তোমাদের একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি ভাই। তোমরা তো বাইরে থাক, তোমরা ঐ রাজার ডাকঘরের ডাক-হরকরাদের চেন?

ছেলেরা। হাঁ চিনি বৈকি, খুব চিনি।

অমল। কে তারা, নাম কী?

ছেলেরা। একজন আছে বাদল হরকরা, একজন আছে শরং— আরো কত আছে।

অমল। আচ্ছা, আমার নামে যদি চিঠি আসে তারা কি আমাকে চিনতে পারবে?

ছেলেরা। কেন পারবে না? চিঠিতে তোমার নাম থাকলেই তারা তোমাকে ঠিক চিনে নেবে। অমল। কাল সকালে যখন আসবে তাদের একজনকে ডেকে এনে আমাকে চিনিয়ে দিয়ো-না। ছেলেরা। আছো দেব।

0

#### অমল শ্যাগত

অমল। পিসেমশায়, আজ আর আমার সেই জানলার কাছেও যেতে পারব না? কবিরাজ বারণ করেছে?

মাধব দত্ত। হাঁ বাবা। সেখানে রোজ রোজ বসে থেকেই তো তোমার ব্যামো বেড়ে গেছে। অমল। না পিসেমশায়, না— আমার ব্যামোর কথা আমি কিছুই জানি নে কিন্তু সেখানে থাকলে আমি খুব ভালো থাকি।

মাধব দত্ত। সেখানে বসে বসে তুমি এই শহরের যত রাজ্যের ছেলেব্ডো সকলের সঙ্গেই ভাব করে নিয়েছ— আমার দরজার কাছে রোজ যেন একটা মসত মেলা বসে যায়-- এতেও কি কখনো শরীর টেকে! দেখে৷ দেখি, আজ তোমার মুখখানা কী রকম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে!

অমল। পিসেমশায়, আমার সেই ফকির হয়তো আজ আমাকে জানলার কাছে না দেখতে পেরে চলে যাবে।

মাধব দত্ত। তোমার আবার ফাকর কে?

অমল। সেই যে রোজ আমার কাছে এসে নানা দেশবিদেশের কথা বলে যায়—শন্নতে আমার ভারি ভালো লাগে।

মাধব দত্ত। কই আমি তো কোনো ফকিরকে জানি নে।

অমল। এই ঠিক তার আসবার সময় হয়েছে— তোমার পায়ে পড়ি, তুমি তাকে একবার বলে এসো-না, সে যেন আমার ঘরে এসে একবার বসে।

## ফাকরবেশে ঠাকুরদার প্রবেশ

অমল। এই-যে, এই-যে ফকির-এসো আমার বিছানায় এসে বসো।

মাধব দত্ত। এ কী। এ যে—

ঠাকুরদা। (চোথ ঠারিয়া) আমি ফকির।

মাধব দত্ত। তুমি যে কী নও তা তো ভেবে পাই নে!

অমল। এবারে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ফকির?

ঠাকুরদা। আমি ক্রোঞ্চলীপে গিয়েছিল্ম— সেইখান থেকেই এইমাত্র আসছি।

মাধব দত্ত। ক্রোণ্ডল্বীপে?

ঠাকুরদা। এতে আশ্চর্য হও কেন? তোমাদের মতো আমাকে পেয়েছ? আমার তো যেতে কোনো খরচ নেই। আমি যেখানে খুশি যেতে পারি।

অমল। (হাততালি দিয়া) তোমার ভারি মজা। আমি যখন ভালো হব তখন তুমি আমাকে চেলা করে নেবে বলেছিলে, মনে আছে ফকির?

ঠাকুরদা। খ্র মনে আছে। বেড়াবার এমন সব মন্ত্র শিখিয়ে দেব যে সম্দ্রে পাহাড়ে অরণ্যে কোথাও কিছুতে বাধা দিতে পারবে না।

মাধব দত্ত। এ-সব কী পাগলের মতো কথা হচ্ছে তোমাদের!

ঠাকুরদা। বাবা অমল, পাহাড়-পর্বত-সম্ভুকে ভয় করি নে— কিল্তু তোমার এই পিসেটির সংখ্য যদি আবার কবিরাজ এসে জোটেন তা হলে আমার মল্লকে হার মানতে হবে।

অমল। না, না, পিসেমশায়, তুমি কবিরাজকে কিছ্ব বোলো না।— এখন আমি এইখানেই শ্রুয়ে থাকব, কিছ্ব করব না— কিন্তু যেদিন আমি ভালো হব সেইদিনই আমি ফকিরের মন্দ্র নিয়ে চলে যাব— নদী-পাহাড়-সম্বদ্রে আমাকে আর ধরে রাখতে পারবে না।

মাধব দত্ত। ছি, বাবা, কেবলই অমন যাই-যাই করতে নেই— শ্নুনলে আমার মন কেমন খারাপ হয়ে যায়।

অমল। ক্রোণ্ডদ্বীপ কী রকম দ্বীপ আমাকে বলো-না ফকির!

ঠাকুরদা। সে ভারি আশ্চর্য জায়গা। সে পাখিদের দেশ— সেখানে মান্ত্র নেই। তারা কথা কয় না, চলে না, তারা গান গায় আর ওডে।

অমল। বাঃ, কী চমৎকার! সম্দ্রের ধারে?

ठाकुत्रमा। नम्द्राप्तत थारत देविक।

অমল। সব নীল রঙের পাহাড় আছে?

ঠাকুরদা। নীল পাহাড়েই তো তাদের বাসা। সন্ধের সময় সেই পাহাড়ের উপর সূর্যান্তের আলো এসে পড়ে আর ঝাঁকে ঝাঁকে সব্জ রঙের পাখি তাদের বাসায় ফিরে আসতে থাকে—সেই আকাশের রঙে পাখির রঙে পাহাডের রঙে সে এক কাণ্ড হয়ে ওঠে।

অমল। পাহাড়ে ঝরনা আছে?

ঠাকুরদা। বিলক্ষণ! ঝরনা না থাকলে কি চলে! একেবারে হীরে গলিয়ে ঢেলে দিচ্ছে। আর,

তার কী নৃত্য! নৃডিগৃনুলোকে ঠাং ঠাং ঠাং করে বাজাতে বাজাতে কেবলই কল্ কল্ ঝর্ ঝর্ করতে করতে ঝরনাটি সমন্দ্রের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। কোনো কবিরাজের বাবার সাধ্য নেই তাকে একদণ্ড কোথাও আটকে রাখে। পাখিগ্নলো আমাকে নিতান্ত তুচ্ছ একটা মান্ষ বলে যদি একঘরে করে না রাখত তা হলে ঐ ঝরনার ধারে তাদের হাজার হাজার বাসার একপাশে বাসা বে'ধে সমন্দ্রের ঢেউ দেখে দেখে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিতুম।

অমল। আমি যদি পাখি হতুম তা হলে—

ঠাকুরদা। তা হলে একটা ভারি মুশ্বিল হত। শ্নুনল্ম, তুমি নাকি দইওআলাকে বলে রেখেছ বড়ো হলে তুমি দই বিক্রি করবে—পাখিদের মধ্যে তোমার দইয়ের ব্যাবসাটা তেমন বেশ জমত না। বোধ হয় ওতে তোমার কিছু লোকসানই হত।

মাধব দত্ত। আর তো আমার চলল না। আমাকে স্বন্ধ তোমরা থেপিয়ে দেবে দেখছি। আমি চললুম।

অমল। পিসেমশায়, আমার দইওআলা এসে চলে গেছে?

মাধব দক্ত। গেছে বৈকি। তোমার ঐ শখের ফকিরের তলপি বয়ে ক্রোণ্ডদ্বীপের পাখির বাসায় উড়ে বেড়ালে তার তো পেট চলে না। সে তোমার জন্য এক ভাঁড় দই রেখে গেছে। বলে গেছে, তাদের গ্রামে তার বোর্নঝির বিয়ে— তাই সে কলমিপাড়ায় বাঁশির ফরমাশ দিতে যাচ্ছে— তাই বড়ো ব্যুস্ত আছে।

অমল। সে যে বলেছিল, আমার সঙ্গে তার ছোটো বোনঝিটির বিয়ে দেবে।

ঠাকুরদা। তবে তো বড়ো মুশকিল দেখছি।

অমল। বলেছিল, সে আমার ট্রকট্রকে বউ হবে— তার নাকে নোলক, তার লাল ডুরে শাড়ি। সে সকালবেলা নিজের হাতে কালো গোর্ব দ্বইয়ে নতুন মাটির ভাঁড়ে আমাকে ফেনাসন্ধ দ্বধ খাওয়াবে, আর সন্ধের সময় গোয়ালঘরে প্রদীপ দেখিয়ে এসে আমার কাছে বসে সাত ভাই চম্পার গম্প করবে।

ঠাকুরদা। বা, বা, খাসা বউ তো! আমি যে ফকির মান্য আমারই লোভ হয়। তা বাবা ভয় নেই. এবারকার মতো বিয়ে দিক-না, আমি তোমাকে বলছি, তোমার দরকার হলে কোনোদিন ওর ঘরে বোনঝির অভাব হবে না।

মাধব দত্ত। যাও, যাও। আর তো পারা যায় না।

[ 5(25)]]

অমল। ফকির, পিসেমশাই তো গিয়েছেন—এইবার আমাকে চুপিচুপি বলো-না ডাকঘরে কি আমার নামে রাজার চিঠি এসেছে।

ঠাকুরদা। শুনেছি তো তাঁর চিঠি রওনা হয়ে বেরিয়েছে। সে-চিঠি এখন পথে আছে। অমল। পথে? কোন্ পথে! সেই যে বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে অনেক দ্রে দেখা যায়, সেই ঘন বনের পথে?

ঠাকুরদা। তবে তো তুমি সব জান দেখছি, সেই পথেই তো।

অমল। আমি সব জানি ফাকর!

ঠাকুরদা। তাই তো দেখতে পাচ্ছি— কেমন করে জানলে?

অমল। তা আমি জানি নে। আমি যেন চোথের সামনে দেখতে পাই—মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেছি— সে অনেকদিন আগে—কতদিন তা মনে পড়ে না। বলব? আমি দেখতে পাচ্ছি, রাজার ডাক-হরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে— বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থালি। কত দিন কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে করনার পথ যেখানে ফ্রিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলই চলে আসছে—নদীর ধারে জায়ারির খেত, তারই সর্ গালির ভিতর দিয়ে দিয়ে সে কেবলই আসছে— তার পরে আথের খেত— সেই আথের খেতের পাশ দিয়ে উচু আল চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে

সে কেবলই চলে আসছে—রাতদিন একলাটি চলে আসছে; খেতের মধ্যে ঝিণিঝ পোকা ডাকছে—
নদীর ধারে একটিও মান্ব নেই, কেবল কাদা-খোঁচা লেজ দ্বলিয়ে দ্বলিয়ে বেড়াচ্ছে— আমি সমস্ত
দেখতে পাচ্ছি। যতই সে আসছে দেখছি, আমার ব্বকের ভিতরে ভারি খ্বিশ হয়ে হয়ে উঠছে।

ঠাকুরদা। অমন নবীন চোখ তো আমার নেই তব্ তোমার দেখার সংশ্যে সংশ্য আমিও দেখতে পাচ্ছি।

অমল। আচ্ছা ফকির, যাঁর ডাকঘর তুমি সেই রাজাকে জান?

ঠাকুরদা। জানি বৈকি। আমি যে তাঁর কাছে রোজ ভিক্ষা নিতে যাই।

অমল। সে তো বেশ! আমি ভালো হয়ে উঠলে আমিও তাঁর কাছে ভিক্ষা নিতে যাব। পারব না যেতে?

় ঠাকুরদা। বাবা, তোমার আর ভিক্ষার দরকার হবে না, তিনি তোমাকে যা দেবেন অমনিই দিয়ে দেবেন।

তামল। না, না, আমি তাঁর দরজার সামনে পথের ধারে দাঁড়িয়ে জয় হোক বলে ভিক্ষা চাইব— আমি খঞ্জনি বাজিয়ে নাচব—সে বেশ হবে, না?

ঠাকুরদা। সে খুব ভালো হবে। তোমাকে সংখ্য করে নিয়ে গেলে আমারও পেট ভরে ভিক্ষা মিলবে। তুমি কী ভিক্ষা চাইবে?

আমল। আমি বলব, আমাকে তোমার ডাক-হরকরা করে দাও, আমি আমনি লণ্ঠন হাতে ঘরে ঘরে তোমার চিঠি বিলি করে বেড়াব। জান ফকির, আমাকে একজন বলেছে আমি ভালো হয়ে উঠলে সে আমাকে ভিক্ষা করতে শেখাবে। আমি তার সংখ্যে যেখানে খুনি ভিক্ষা করে বেড়াব।

ठाकुतमा। क वला प्रिश

অমল। ছিদাম।

ঠাকুরদা। কোন ছিদাম?

অমল। সেই যে অন্ধ খোঁড়া। সে রোজ আমার জানলার কাছে আসে। ঠিক আমার মতো একজন ছেলে তাকে চাকার গাড়িতে করে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। আমি তাকে বলেছি, আমি ভালো হয়ে উঠলে তাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়াব।

ঠাকুরদা। সে তো বেশ মজা হবে দেখছি।

অমল। সেই আমাকে বলেছে কেমন করে ভিক্ষা করতে হয় আমাকে শিখিয়ে দেবে। পিসেমশায়কে আমি বলি ওকে ভিক্ষা দিতে, তিনি বলেন ও মিথ্যা কানা, মিথ্যা খোঁড়া। আচ্ছা, ও যেন মিথ্যা কানা-ই হল, কিন্তু চোখে দেখতে পায় না— সেটা তো সত্যি।

ঠাকুরদা। ঠিক বলেছ বাবা, ওর মধ্যে সত্যি হচ্ছে ঐট্রকু যে, ও চোখে দেখতে পায় না—তা ওকে কানা বল আর না-ই বল। তা ও ভিক্ষা পায় না, তবে তোমার কাছে বসে থাকে কী করতে।

অমল। ওকে যে আমি শোনাই কোথায় কী আছে। বেচারা দেখতে পায় না। তুমি যে-সব দেশের কথা আমাকে বল সে-সব আমি ওকে শর্নায়ে দিই। তুমি সেদিন আমাকে সেই যে হালকা দেশের কথা বলেছিলে, যেখানে কোনো জিনিসের কোনো ভার নেই—যেখানে একট্ব লাফ দিলেই অমনি পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যাওয়া যায়, সেই হালকা দেশের কথা শ্বনে ও ভারি খ্বিশ হয়ে উঠেছিল। আছা ফকির, সে দেশে কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যায়?

ঠাকুরদা। ভিতরের দিক দিয়ে সে একটা রাস্তা আছে, সে হয়তো খ্র্জে পাওয়া শক্ত।
অমল। ও বেচারা যে অন্ধ, ও হয়তো দেখতেই পাবে না— ওকে কেবল ভিক্ষাই করে বেড়াতে
হবে। তাই নিয়ে ও দ্বঃখ করছিল— আমি ওকে বলল্ম ভিক্ষা করতে গিয়ে তুমি যে কত বেড়াতে
পাও, সবাই তো সে পায় না।

ঠাকুরদা। বাবা, ঘরে বসে থাকলেই বা এত কিসের দুঃখ?

অমল। না, না, দ্বঃখ নেই। প্রথমে যখন আমাকে ঘরের মধ্যে বাসিয়ে রেখে দির্মোছল আমার মনে হয়েছিল যেন দিন ফ্রুরোচ্ছে না, আমাদের রাজার ডাকঘর দেখে অবধি এখন আমার রোজই ভালো লাগে—এই ঘরের মধ্যে বসে বসেই ভালো লাগে—একদিন আমার চিঠি এসে পেণছোবে, সে কথা মনে করলেই আমি খুব খুনি হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি। কিন্তু রাজার চিঠিতে কী যে লেখা থাকবে তা তো আমি জানি নে।

ঠাকুরদা। তা না-ই জানলে। তোমার নামটি তো লেখা থাকবে।—তা হলেই হল।

## মাধব দত্তের প্রবেশ

মাধব দত্ত। তোমরা দ্বজনে মিলে এ কী ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসে আছ বলো দেখি? ঠাকুরদা। কেন হয়েছে কী?

মাধব দত্ত। শ্নুনছি, তোমরা নাকি রটিয়েছ, রাজা তোমাদেরই চিঠি লিখবেন বলে ডাকঘর বাসয়েছেন।

ঠাকুরদা। তাতে হয়েছে কী?

মাধব দত্ত। আমাদের পঞ্চানন মোড়ল সেই কথাটি রাজার কাছে লাগিয়ে বেনামি চিঠি লিখে দিয়েছে।

ঠাকুরদা। সকল কথাই রাজার কানে ওঠে, সে কি আমরা জানি নে?

মাধব দত্ত। তবে সামলে চল না কেন। রাজাবাদশার নাম করে অমন যা-তা কথা মুখে আন কেন? তোমরা যে আমাকে সুন্ধ মুশকিলে ফেলবে।

অমল। ফকির, রাজা কি রাগ করবে?

ঠাকুরদা। অমনি বললেই হল। রাগ করবে! কেমন রাগ করে দেখি-না। আমার মতো ফিকির আর তোমার মতো ছেলের উপর রাগ করে সে কেমন রাজাগিরি ফলায় তা দেখা যাবে।

আমল। দেখো ফকির, আজ সকালবেলা থেকে আমার চোখের উপর থেকে-থেকে অন্ধকার হয়ে আসছে; মনে হচ্ছে সব যেন স্বংন। একেবারে চুপ করে থাকতে ইচ্ছে করছে। কথা কইতে আর ইচ্ছে করছে না। রাজার চিঠি কি আসবে না? এখনই এই ঘর যদি সব মিলিয়ে যায়— যদি— ঠাকুরদা। (অমলকে বাতাস করিতে করিতে) আসবে, চিঠি আজই আসবে।

### কবিরাজের প্রবেশ

কবিরাজ। আজ কেমন ঠেকছে?

অমল। কবিরাজমশায়, আজ খুব ভালো বোধ হচ্ছে—মনে হচ্ছে যেন সব বেদনা চলে গেছে। কবিরাজ। (জনান্তিকে মাধব দত্তের প্রতি) ঐ হাসিটি তো ভালো ঠেকছে না। ঐ-যে বলছে খুব ভালো বোধ হচ্ছে ঐটেই হল খারাপ লক্ষণ। আমাদের চক্রধরদত্ত বলছেন—

মাধব দত্ত। দোহাই কবিরাজমশায়, চক্রধরদত্তের কথা রেখে দিন। এখন বলনুন ব্যাপারখানা কী। কবিরাজ। বোধ হচ্ছে, আর ধরে রাখা যাবে না। আমি তো নিষেধ করে গিয়েছিলনুম কিন্তু বোধ হচ্ছে বাইরের হাওয়া লেগেছে।

মাধব দত্ত। না কবিরাজমশায়, আমি ওকে খ্ব করেই চারি দিক থেকে আগলে সামলে রেখেছি। ওকে বাইরে যেতে দিই নে—দরজা তো প্রায়ই বন্ধই রাখি।

কবিরাজ। হঠাৎ আজ একটা কেমন হাওয়া দিয়েছে— আমি দেখে এল্ম, তোমাদের সদর-দরজার ভিতর দিয়ে হৃ হৃ করে হাওয়া বইছে। ওটা একেবারেই ভালো নয়। ও-দরজাটা বেশ ভালো করে তালাচাবি-বন্ধ করে দাও। না-হয় দিন দৃই-তিন তোমাদের এখানে লোক-আনাগোনা বন্ধই থাক্-না। যদি কেউ এসে পড়ে খিড়কি-দরজা আছে। ঐ-যে জানলা দিয়ে স্থান্তের আভাটা আসছে, ওটাও বন্ধ করে দাও, ওতে রোগীকে বড়ো জাগিয়ে রেখে দেয়।

মাধব দত্ত। অমল চোথ বুজে রয়েছে, বোধ হয় ঘুমোছে। ওর মুখ দেখে মনে হয় যেন—কবিরাজমশায়, যে আপনার নয় তাকে ঘরে এনে রাখলমুম, তাকে ভালোবাসলমুম, এখন বুঝি আর তাকে রাখতে পারব না।

কবিরাজ। ওকি! তোমার ঘরে যে মোড়ল আসছে! এ কী উৎপাত! আমি আসি ভাই! কিন্তু ভূমি যাও, এখনই ভালো করে দরজাটা বন্ধ করে দাও। আমি বাড়ি গিয়েই একটা বিষবড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি—সেইটে খাইয়ে দেখো—যদি রাখবার হয় তো সেইটেতেই টেনে রাখতে পারবে।

[ সাধ্য দত্ত ও কবিরাজের প্রদ্থান

#### মোড়কের প্রবেশ

মোড়ল। কীরে ছোঁড়া!

ঠাকুরদা। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আরে আরে, চুপ চুপ!

অমল। না ফকির, তুমি ভাবছ আমি ঘুমোচ্ছি। আমি ঘুমোই নি। আমি সব শুনছি। আমি যেন অনেক দ্রের কথাও শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে, আমার মা আমার বাবা যেন শিয়রের কাছে কথা কচ্ছেন।

#### মাধব দত্তের প্রবেশ

মোড়ল। ওহে মাধব দত্ত, আজকাল তোমাদের যে খুব বড়ো বড়ো লোকের সংশ্যে সম্বন্ধ!
মাধব দত্ত। বলেন কী, মোড়লমশায়! এমন পরিহাস করবেন না। আমরা নিতান্তই
সামান্য লোক।

মোড়ল। তোমাদের এই ছেলেটি যে রাজার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

মাধব দত্ত। ও ছেলেমান্<sub>ন্</sub>ষ, ও পা**গল,** ওর কথা কি ধরতে আছে!

মোড়ল। না-না, এতে আর আশ্চর্য কী? তোমাদের মতো এমন যোগ্য ঘর রাজা পাবেন কোথার? সেইজন্যেই দেখছ না, ঠিক তোমাদের জানলার সামনেই রাজার নতুন ডাকঘর বসেছে? ওরে ছোঁড়া, তোর নামে রাজার চিঠি এসেছে যে।

অমল। (চমকিয়া উঠিয়া) সতিয়!

মোড়ল। এ কি সতি। না হয়ে যায়! তোমার সংখ্য রাজার বন্ধ্রু! (একখানা অক্ষরশ্ন্য কাগজ দিয়া) হা হা হা হা, এই যে তাঁর চিঠি।

অমল। আমাকে ঠাট্টা কোরো না। ফকির, ফকির, তুমি বলো-না, এই কি সত্যি তাঁর চিঠি? ঠাকুরদা। হাঁ বাবা, আমি ফকির তোমাকে বলছি এই সত্য তাঁর চিঠি।

অমল। কিন্তু, আমি যে এতে কিছ্বই দেখতে পাচ্ছি নে— আমার চোখে আজ সব সাদা হয়ে গেছে! মোড়লমশায়, বলে দাও-না, এ-চিঠিতে কী লেখা আছে।

মোড়ল। রাজা লিখছেন, আমি আজকালের মধ্যেই তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছি, আমার জন্যে তোমাদের মুড়ি-মুড়াকর ভোগ তৈরি করে রেখো— রাজভবন আর আমার এক দশ্ড ভালো লাগছে না। হা হা হা হা!

মাধব দত্ত। (হাত জোড় করিয়া) মোড়লমশায়, দোহাই আপনার, এ-সব কথা নিয়ে পরিহাস করবেন না।

ঠাকুরদা। পরিহাস! কিসের পরিহাস! পরিহাস করেন, এমন সাধ্য আছে ওঁর!

মাধব দত্ত। আরে! ঠাকুরদা, তুমিও খেপে গেলে নাকি!

ঠাকুরদা। হাঁ, আমি খেপেছি। তাই আজ এই সাদা কাগজে অক্ষর দেখতে পাচছি। রাজা লিখছেন তিনি স্বরং অমলকে দেখতে আসছেন, তিনি তাঁর রাজ-কবিরাজকেও সঙ্গে করে আনছেন। অমল। ফকির, ঐ-যে, ফকির, তাঁর বাজনা বাজছে, শুনতে পাচছ না?

মোড়ল। হা হা হা ! উনি আরো একটা না খেপলে তো শানতে পাবেন না।

অমল। মোড়লমশার, আমি মনে করতুম, তুমি আমার উপর রাগ করেছ— তুমি আমাকে ভালোবাস না। তুমি যে সাত্য রাজার চিঠি আনবে এ আমি মনে করি নি— দাও আমাকে তোমার পারের ধূলো দাও।

মোড়ল। না, এ ছেলেটার ভক্তিশ্রন্থা আছে। বৃন্দিধ নেই বটে, কিন্তু মনটা ভালো। অমল। এতক্ষণে চার প্রহর হয়ে গেছে বোধ হয়। ঐ যে ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং। সন্ধ্যাতারা কি উঠেছে ফকির? আমি কেন দেখতে পাচ্ছি নে?

## বাহিরে ন্বারে আঘাত

মাধব দন্ত। ওকি ও! ও কে ও! এ কী উৎপাত?

(বাহির হইতে) খোলো শ্বার।

মাধব দত্ত। কে তোমরা?

(বাহির হইতে) খোলো দ্বার।

মাধব দত্ত। মোড়লমশায়, এ তো ডাকাত নয়!

মোড়ল। কে রে? আমি পণ্ডানন মোড়ল। তোদের মনে ভয় নেই নাকি? দেখো একবার, শব্দ থেমেছে। পণ্ডাননের আওয়াজ পেলে আর রক্ষা নেই যত বড়ো ডাকাতই হোক-না—

भाधव पर्छ। (জानना पित्रा भूथ वाष्ट्रारेशा) न्वात य एउए फरलएइ, ठारे आत भक तिरे।

# রাজদ্তের প্রবেশ

রাজদ্ত। মহারাজ আজ রাগ্রে আসবেন।

মোড়ল। কী সর্বনাশ!

অমল। কত রাত্রে দৃতে? কত রাত্রে?

রাজদূত। আজ দুই প্রহর রাব্রে।

অমল। যখন আমার বন্ধ্ব প্রহরী নগরের সিংহন্দ্বারে ঘণ্টা বাজাবে ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং তং— তখন ?

রাজদতে। হাঁ, তখন। রাজা তাঁর বালক-বন্ধ্রটিকে দেখবার জন্যে তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো কবিরাজকে পাঠিয়েছেন।

# রাজকবিরাজের প্রবেশ

রাজকবিরাজ। একি! চারি দিকে সমস্তই যে বন্ধ! খুলে দাও, খুলে দাও, যত দ্বার-জানলা আছে সব খুলে দাও।—(অমলের গায়ে হাত দিয়া) বাবা, কেমন বোধ করছ?

অমল। খুব ভালো, খুব ভালো কবিরাজমশায়। আমার আর কোনো অসুখ নেই, কোনো বেদনা নেই। আঃ, সব খুলে দিয়েছ—সব তারাগর্বল দেখতে প্রাচ্ছি— অন্ধকারের ওপারকার সব তারা।

রাজকবিরাজ। অর্ধরাত্রে যখন রাজা আসবেন তখন তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে তাঁর সংগ্রে বেরোতে পারবে?

অমল। পারব, আমি পারব। বেরোতে পারলে আমি বাঁচি। আমি রাজাকে বলব, এই অন্ধকার আকাশে ধ্রবতারাটিকে দেখিয়ে দাও। আমি সে তারা বোধ হয় কতবার দেখেছি কিন্তু সে যে কোনটা সে তো আমি চিনি নে।

রাজকবিরাজ। তিনি সব চিনিয়ে দেবেন। (মাধবের প্রতি) এই ঘরটি রাজার আগমনের জন্যে পরিষ্কার করে ফ্লুল দিয়ে সাজিয়ে রাখো। (মোড়লকে নির্দেশ করিয়া) ঐ লোকটিকে তো এ-ঘরে রাখা চলবে না।

অমল। না, না, কবিরাজমশায়, উনি আমার বন্ধ্ব। তোমরা যখন আস নি উনিই আমাকে রাজার চিঠি এনে দিয়েছিলেন।

রাজকবিরাজ। আচ্ছা, বাবা, উনি যখন তোমার বন্ধ্ব তখন উনিও এ-ঘরে রইলেন।



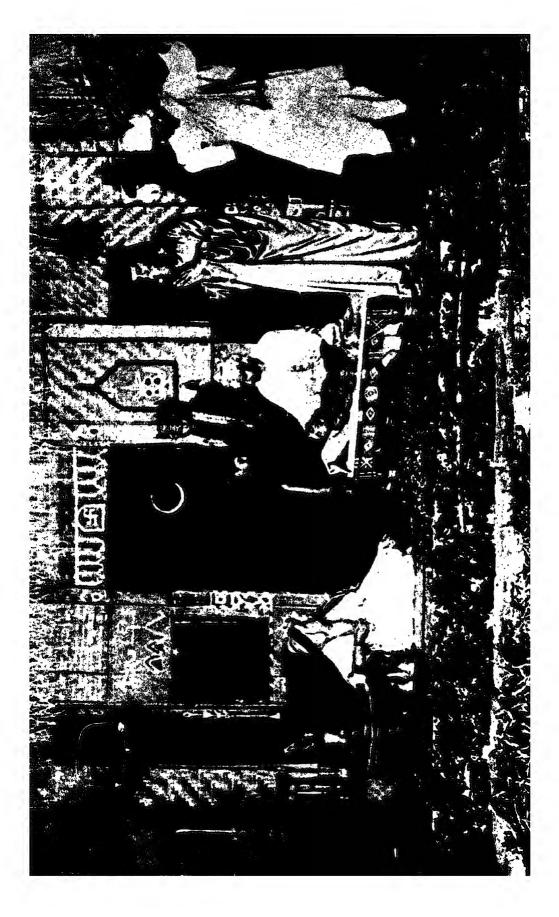

মাধব দত্ত। (অমলের কানে কানে) বাবা, রাজা তোমাকে ভালোবাসেন, তিনি স্বরং আজ আসছেন— তাঁর কাছে আজ কিছু, প্রার্থনা কোরো। আমাদের অবস্থা তো ভালো নয়। জান তো সব। অমল। সে আমি সব ঠিক করে রেখেছি, পিসেমশায়— সে তোমার কোনো ভাবনা নেই। মাধব দত্ত। কী ঠিক করেছ বাবা?

অমল। আমি তাঁর কাছে চাইব, তিনি যেন আমাকে তাঁর ডাকঘরের হরকরা করে দেন—
আমি দেশে দেশে ঘরে ঘরে তাঁর চিঠি বিলি করব।

মাধব দত্ত। (ललाएं) করাঘাত করিয়া) হায় আমার কপাল!

অমল। পিসেমশার, রাজা আসবেন, তাঁর জন্যে কী ভোগ তৈরি রাখবে।

রাজদত্ত। তিনি বলে দিয়েছেন তোমাদের এখানে তাঁর মর্ন্ড্-মর্ড্কির ভোগ হবে।

অমল। মুড়ি-মুড়িকি! মোড়লমশায়, তুমি তো আগেই বলে দিয়েছিলে, রাজার সব খবরই তুমি জান! আমরা তো কিছুই জানতুম না।

মোড়ল। আমার বাড়িতে যদি লোক পাঠিয়ে দাও তা হলে রাজার জন্যে ভালো ভালো কিছ্—
রাজকবিরাজ। কোনো দরকার নেই। এইবার তোমরা সকলে স্থির হও। এলো, এলো, ওর
ঘ্রম এলো। আমি বালকের শিয়রের কাছে বসব— ওর ঘ্রম আসছে। প্রদীপের আলো নিবিয়ে
দাও— এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আস্বুক, ওর ঘ্রম এসেছে।

মাধব দত্ত। (ঠাকুরদার প্রতি) ঠাকুরদা, তুমি অমন ম্তিটির মতো হাতজোড় করে নীরব হয়ে আছ কেন? আমার কেমন ভয় হচ্ছে। এ যা দেখছি এ-সব কি ভালো লক্ষণ! এরা আমার ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছে কেন! তারার আলোতে আমার কী হবে!

ঠাকুরদা। চুপ করো অবিশ্বাসী! কথা কোয়ো না।

## স্থার প্রবেশ

সন্ধা। অমল।
রাজকবিরাজ। ও ঘন্মিয়ে পড়েছে।
সন্ধা। আমি যে ওর জন্যে ফ্ল এর্নেছি— ওর হাতে কি দিতে পারব না?
রাজকবিরাজ। আচ্ছা, দাও তোমার ফ্লে।
সন্ধা। ও কথন জাগবে?
রাজকবিরাজ। এথনই, যখন রাজা এসে ওকে ডাকবেন।
সন্ধা। তখন তোমরা ওকে একটি কথা কানে কানে বলে দেবে?
রাজকবিরাজ। কী বলব?
সন্ধা। বোলো যে, 'সন্ধা তোমাকে ভোলে নি'।

# অচলায়তন

প্রকাশ : ১৯১২

# আন্তরিক শ্রন্ধার নিদর্শনস্বর্পে এই অচলায়তন নাটকখানি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদ্বনাথ সরকার মহাশয়ের নামে উংসর্গ করিলাম।

শিলাইদহ ১৫ আষাঢ় ১৩১৮ গ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# অচলায়তনের গৃহ

পণ্ডক।

গান

তুমি ভাক দিয়েছ কোন্ সকালে কেউ তা জানে না, আমার মন যে কাঁদে আপন মনে কেউ তা মানে না। ফিরি আমি উদাস প্রাণে, তাকাই সবার মৃথের পানে, তোমার মতন এমন টানে কেউ তো টানে না।

#### মহাপণ্ডকের প্রবেশ

মহাপঞ্ক। গান! আবার গান!

পঞ্চক। দাদা, তুমি তো দেখলে— তোমাদের এখানকার মন্ত্র-তন্ত্র আচার-আচমন স্ত্র-বৃত্তি কিছুই পারলুম না।

মহাপঞ্চক। সে তো দেখতে বাকি নেই—কিন্তু সেটা কি খ্ব আনন্দ করবার বিষয়? তাই নিয়ে কি গলা ছেড়ে গান গাইতে হবে?

পণ্ডক। একমাত্র ঐটেই যে পারি।

মহাপঞ্চক। পারি! ভারি অহংকার। গান তো পাখিও গাইতে পারে। সেই-যে বজ্রাবিদারণ-মন্দ্রটা আজ সাত দিন ধরে তোমার মুখ্যন্থ হল না, আজ তার কী করলে?

পণ্ডক। সাত দিন যেমন হয়েছে অণ্টম দিনেও অনেকটা সেইরকম। বরণ্ড একট্র খারাপ। মহাপণ্ডক। খারাপ! তার মানে কী হল?

পণ্ডক। জিনিসটা যতই প্ররোনো হচ্ছে মন ততই লাগছে না, ভূল ততই কর্রাছ— ভূল যতই বেশিবার কর্রাছ ততই সেইটেই পাকা হয়ে যাচ্ছে। তাই, গোড়ায় তোমরা যেটা বলে দিয়েছিলে আর আজ আমি যেটা আওড়াচ্ছি, দ্বটোর মধ্যে অনেকটা তফাত হয়ে গেছে। চেনা শক্ত।

মহাপঞ্চক। সেই তফাতটা ঘোচাতে হবে নির্বোধ।

পশুক। সহজেই ঘোচে, যদি তোমাদেরটাকেই আমার মতো করে নাও। নইলে আমি তো পারব না।

মহাপণ্ডক। পারবে না কী! পারতেই হবে।

পঞ্চক। তা হলে আর-একবার সেই গোড়া থেকে চেণ্টা করে দেখি—একবার মন্ত্রটা আউড়ে দিয়ে যাও।

মহাপণ্ডক। আচ্ছা বেশ, আমার সঙ্গে আবৃত্তি করে যাও। ওঁ তট তট তোতয় তোতয় স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয় ঘ্ল ঘ্ল ঘ্লাপয় ঘ্লাপয় স্বর বসজানি। চুপ করে রইলে যে!

পঞ্জ । ওঁ তট তট তোতয় তোতয়— আচ্ছা দাদা।

মহাপঞ্চক। আবার দাদা। মন্ত্রটা শেষ করো বলছি।

পণ্ডক। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এ মন্দ্রটার ফল কী?

মহাপঞ্চক। এ মন্ত্র প্রত্যহ স্থোদয়-স্থাদেত উনসত্তর বার করে জপ করলে নব্বই বংসর পরমায় হয়।

পঞ্চক। রক্ষা করো দাদা। এটা জপ করতে গিয়ে আমার এক বেলাকেই নম্বই বছর মনে হয়—
দ্বিতীয় বেলায় মনে হয় মরেই গেছি।

মহাপঞ্চন। আমার ভাই হয়েও তোমার এই দশা! তোমার জন্যে আমাদের এই অচলায়তনের সকলের কাছে কি আমার কম লজ্জা!

পণ্ডক। লঙ্জার তো কোনো কারণ নেই দাদা।

মহাপঞ্ক। কারণ নেই?

পণ্ডক। না। তোমার পান্ডিত্যে সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি আশ্চর্য হয় তুমি আমারই দাদা বলে।

মহাপঞ্চক। এই বানরটার উপর রাগ করাও শন্ত। দেখো পঞ্চক, ত্রিম তো আর বালক নও—তোমার এখন বিচার করে দেখবার বয়স হয়েছে।

পণ্ডক। তাই তো বিপদে পড়েছি। আমি যা বিচার করি তোমাদের বিচার একেবারে তার উলটো দিকে চলে, অথচ তার জন্য যা দণ্ড সে আমাকে একলাই ভোগ করতে হয়।

মহাপশুক। পিতার মৃত্যুর পর কী দরিদ্র হয়ে, সকলের কী তাবজ্ঞা নিয়েই এই আয়তনে আমরা প্রবেশ করেছিল ম, আর আজ কেবল নিজের শক্তিতে সেই তাবক্তা কাটিয়ে কত উপরে উঠেছি— আমার এই দৃণ্টান্তও কি তোমাকে একট সচেণ্ট করে না?

পণ্ডক। সচেন্ট করবার তো কথা নয়। তুমি যে নিজগ্রণেই দৃন্টান্ত হয়ে বলে আছ, ওর মধ্যে আমার চেন্টার তো কিছুমান্র দরকার হয় না। তাই নিশ্চিন্ত আছি।

মহাপশ্বক। ঐ শৃঙ্খ বাজল। এখন আমার স্পত্কুমারিকাগাথা পাঠের সময়। কিন্তু বলে যাচিত্র, সময় নাট কোরো না।

[ প্রস্থান

পঞ্চক ৷

গান

বেজে ওঠে পণ্ডমে স্বর,
 কে'পে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
 বাহির হতে দুয়ারে কর
 কেউ তো হানে না।
 আকাশে কার বারকান,
 বাতাস বহে কার বারকান,
 এ পথে সেই গোপন কথা
 কেউ তো আনে না।
 তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
 কেউ তা জানে না।

#### ছাত্রদলের প্রবেশ

প্রথম ছাত্র। ওহে পশুক। পশুক। না ভাই, আমাকে বিরম্ভ কোরো না। দ্বিতীয় ছাত্র। কেন? হল কী তোমার? পশুক। ওঁ তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয় ছাত্র। এখনো তট তট তোতয় তোতয় ঘ্চল না? ও-যে আমাদের কোন্ কালে শেষ হয়ে গেছে তা মনেও আনতে পারি নে।

প্রথম ছাত্র। না ভাই, পঞ্চককে একট্র পড়তে দাও; নইলে ওর কী গতি হবে! এখনো ও বেচারা তট তট করে মরছে— আমাদের যে ধনজাগ্রকেয়্রী পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। ন্বিতীয় ছাত্র। আচ্ছা পশুক, এখনো তুমি চক্রেশমন্ত্র শেখ নি?

পণ্ডক। না।

তৃতীয় ছাত্র। মরীচি?

পঞ্জ। না।

প্রথম ছাত্র। মহামরীচি?

পঞ্জ। না।

শ্বিতীয় ছাত্র। পর্ণশবরী?

পঞ্ক। না।

দ্বিতীয় ছাত্র। আচ্ছা বলো দেখি, হরেত পক্ষীর নখাগ্রে যে পরিমাণ ধ্লিকণা লাগে সেই পরিমাণ যদি—

পণ্ডক। আরে ভাই, হরেত পক্ষীই কোনো জন্মে দেখি নি তো তার নখাগ্রের ধ্লিকণা!

প্রথম ছাত্র। হরেত পক্ষী তো আমরাও কেউ দেখি নি। শর্নেছি, সে দিধসম্দ্রের পারে মহাজ্বশ্বীপে বাস করে। কিন্তু এ-সমস্ত তো জানা চাই, নিতান্ত ম্থ হয়ে জীবনটাকে মাটি করলে তো চলবে না।

দ্বিতীয় ছাত্র। পঞ্চক, তুমি আর বৃথা সময় নন্ট কোরো না। তোমার কাছে তো কেউ বেশি আশা করে না। অন্তত শৃংগভেরিরত, কাকচণ্ড্বপরীক্ষা, ছাগলোমশোধন, দ্বাবিংশপিশাচভয়ভঞ্জন— এগ্রলো তো জানা চাইই। নইলে তুমি অচলায়তনের ছাত্র বলে লোকসমাজে পরিচয় দেবে কোন্লজ্জায়?

তৃতীয় ছাত্র। চলো বিশ্বশ্ভর, আমরা যাই। ও একট্র পড়্ক।

[ গমনোদাত

পঞ্জ। ওহে বিশ্বম্ভর! তট তট তোতয় তোতয়—

বিশ্বশ্ভর। কেন? আবার ডাক কেন?

পণ্ডক। সঞ্জীব, জয়োত্তম, তট তট তোতয় তোতয়—

সঞ্জীব। কী হয়েছে? পড়ো-না।

পশুক। দোহাই তোমাদের, একেবারে চলে যেয়ো না। ঐ শব্দগ্রলো আওড়াতে আওড়াতে মাঝে মাঝে ব্রিশ্বমান জীবের ম্ব দেখলে তব্ আশ্বাস হয় যে, জগংটা বিধাতাপ্রব্যের প্রলাপ নয়।

জয়োত্তম। না হে, মহাপণ্ডক বড়ো রাগ করেন। তিনি মনে করেন, তোমার যে কিছু হচ্ছে না তার কারণ আমরা।

পণ্ডক। আমি যে কারো কোনো সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র নিজগন্বণেই অকৃতার্থ হতে পারি, দাদা আমার এটনুকু ক্ষমতাও স্বীকার করেন না, এতেই আমি বড়ো দ্বঃখিত হই। আচ্ছা ভাই, তোমরা ঐখানে একটনু তফাতে বসে কথাবার্তা কও। যদি দেখ একটনু অন্যমনস্ক হয়েছি আমাকে সতর্ক করে দিয়ো। স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয়—

জয়োত্তম। আচ্ছা বেশ, এইখানে আমরা বর্সাছ।

সঞ্জীব। বিশ্বশ্ভর, তুমি যে বললে এবার আমাদের আয়তনে গ্রন্থ আসবেন, সেটা শ্নলে কার কাছ থেকে?

বিশ্বস্ভর। কী জানি, কারা সব বলা-কওয়া করছিল। কেমন করে চারি দিকেই রটে গিয়েছে যে, চাতুর্মাস্যের সময় গ্রুর্ আসবেন।

পঞ্চ । ওহে বিশ্বম্ভর, বল কি? আমাদের গ্রুর, আসবেন নাকি?

সঞ্জীব। আবার পঞ্চক! তোমার কাজ তুমি করো-না।

পণ্ডক। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম। কিন্তু অধ্যাপকদের কারো কাছে শনুনেছ কি? মহাপণ্ডক কী বলেন?

বিশ্বস্ভর। তাঁকে জিজ্ঞাসা করাই ব্থা। মহাপণ্ডক কারো প্রশেনর উত্তর দিয়ে সময় নন্ট করেন না। আজকাল তিনি আর্যঅন্টোত্তরশত নিয়ে পড়েছেন—তাঁর কাছে ঘে'ষে কে!

পণ্ডক। চলো-না ভাই, আচার্যদেবের কাছে যাই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই—

জয়োত্তম। আবার! ফের!

পঞ্জ। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম। আমার তো উনিশ বছর বয়স হল—এর মধ্যে একবারও আমাদের গ্রুর, এ আয়তনে আসেন নি। আজ তিনি হঠাৎ আসতে যাবেন এটা বিশ্বাস করতে পারি নে।

সঞ্জীব। তোমার তর্কটা কেমনতরো হল হে জয়োত্তম? উনিশ বছর আসেন নি বলে বিশ বছরে আসাটা অসম্ভব হল কোন্ যুক্তিতে?

বিশ্বশ্ভর। তা হলে অঙ্কশাস্ত্রটাই অপ্রমাণ হয়ে যায়। তবে তো উনিশ পর্যন্ত বিশ নেই বলে উনিশের পরেও বিশ থাকতে পারে না।

সঞ্জীব। শা্বা আজ্ক কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাও টে'কে না। কারণ, যা এ মা্হাতে ঘটে নি তা ও মা্হাতেই বা ঘটে কী করে?

জয়োত্তম। আরে, ঐটেই তো আমার তর্ক। কে বললে ঘটে? যা পর্বে ঘটে নি তা কিছ্বতেই পরে ঘটতে পারে না। আচ্ছা, এসো, কিছু যে ঘটে সেইটে প্রমাণ করে দাও।

পশুক। (জয়োত্তমের কাঁধে চড়িয়া) প্রমাণ? এই দেখো প্রমাণ। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়— জয়োত্তম। আঃ পশুক! কর কী! নাবো বলছি! আঃ নাবো।

পশুক। আমি যে তোমার কাঁধে চড়েছি সেটা প্রমাণ না করে দিলে আমি কিছ্বতেই নাবছি নে। ঘুণ ঘুণাপায় ঘুণাপায়—

#### মহাপঞ্চকের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, তুমি বড়ো উৎপাত করছ।

পঞ্চক। দাদা, এরাই গোল করছিল। আমি আরো থামিয়ে দেবার জন্যেই এসেছি। তট তট তোত্য তোত্য স্ফাট স্ফাট—

মহাপণ্ডক। তোমার নিজের কাজ অবহেলা করবার একটা উপলক্ষ জন্টলেই তোমাকে সংবরণ করা অসম্ভব।

বিশ্বস্ভর। দেখনন, একটা জনশ্রতি শন্নতে পাচ্ছি, বর্ষার আর্স্ভে আমাদের গ্রন্থ নাকি এখানে আসবেন।

মহাপঞ্চক। আসবেন কি না তা নিয়ে আন্দোলন না করে যদিই আসেন তার জন্যে প্রস্তুত হও।

পণ্ডক। তিনি যদি আসেন তিনিই প্রস্তৃত হবেন। এ দিক থেকে আবার আমরাও প্রস্তৃত হতে গেলে হয়তো মিথ্যে একটা গোলমাল হবে।

মহাপণ্ডক। ভারি বৃদ্ধিমানের মতোই কথা বললে!

পণ্ডক। অন্নের গ্রাস যখন মুখের কাছে এগোয় তখন মুখ স্থির হয়ে সেটা গ্রহণ করে—এ তো সোজা কথা। আমার ভয় হয়, গ্রুর এসে হয়তো দেখবেন, আমরা যে দিক দিয়ে প্রস্তৃত হতে গিয়েছি সে দিকটা উলটো। সেইজন্যে আমি কিছু করি নে।

মহাপঞ্জক। পঞ্জক, আবার তক'?

পঞ্চন। তর্ক করতে পারি নে বলে রাগ কর, আবার দেখি পারলেও রাগ?

মহাপণ্ডক। যাও তুমি।

পণ্ডক। যাচ্ছি, কিন্তু বলো-না, গ্রুর্ কি সত্যই আসবেন?

মহাপঞ্জ। তাঁর সময় হলেই তিনি আসবেন।

সঞ্জীব। মহাপশুক কোনো কথার শেষ উত্তর দিয়েছেন এমন কখনোই শ্বনি নি।

জয়োন্তন। কোনো কথার শেষ উত্তর নেই বলেই দেন না। মূর্খ যারা তারাই প্রশন জিজ্ঞাসা করে, যারা অলপ জানে তারাই জবাব দেয়, আর যারা বেশি জানে তারা জানে যে জবাব দেওয়া যায় না।

পণ্ডক। সেইজনোই উপাধ্যায়মশায় যখন শাস্ত্র থেকে প্রশ্ন করেন তোমরা জবাব দাও, কিন্তু আমি একেবারে মৃক হয়ে থাকি।

জয়োত্তম। কিন্তু প্রশ্ন না করতেই যে কথাগনলো বল তাতেই—

পঞ্চক। হাঁ, তাতেই আমার খ্যাতি রটে গেছে, নইলে কেউ আমাকে চিনতেই পারত না। বিশ্বশ্ভর। দেখো পঞ্চক, যদি গ্রের আসেন তা হলে তোমার জন্যে আমাদের সকলকেই লঙ্জা পেতে হবে।

সঞ্জীব। আটান্ন প্রকার আচমনবিধির মধ্যে পঞ্চক বড়োজোর পাঁচটা প্রকরণ এতদিনে শিখেছে। পঞ্চক। সঞ্জীব, আমার মনে আঘাত দিয়ো না। অত্যুক্তি করছ।

সঞ্জীব। অত্যুক্তি!

পণ্ডক। অত্যুক্তি নয় তো কী! তুমি বলছ পাঁচটা শিখেছি। আমি দুটোর বেশি একটাও শিখি নি। তৃতীয় প্রকরণে মধ্যমাংগ্রালর কোন্ পর্বটা কতবার কতখানি জলে ডুবোতে হবে সেটা ঠিক করতে গিয়ে অন্য আঙ্বলের অণ্ডিতত্বই ভুলে যাই। কেবল একমাত্র বৃদ্ধাংগ্রুষ্ঠটা আমার খ্ব অভ্যাস হয়ে গেছে। হাসছ কেন? বিশ্বাস করছ না ব্রিঝ?

জয়োত্তম। বিশ্বাস করা শক্ত।

পাওক। সেদিন উপাধ্যায়মশায় যখন পরীক্ষা করতে এলেন তখন তাঁকে ঐ বৃদ্ধাঙ্গত্ব পর্যাতি দিখিয়ে বিশিষত করবার চেণ্টায় ছিল্ম, কিন্তু তিনি চোখ পাকিয়ে তর্জানী তুলালেন, আমার আর এগোল না।

বিশ্বশ্ভর। না পঞ্চক, এবার গা্ব্র আসার জন্যে তোমাকে প্রপ্তুত হতে হবে।

পঞ্চক। পঞ্চক প্থিবীতে যেমন অপ্রস্তৃত হয়ে জন্মেছে তেমান অপ্রস্তৃত হয়েই মরবে। ওর ঐ একটি মহদ্পা্ণ আছে, ওর কখনো বদল হয় না।

সঞ্জীব। তোমার সেই গ্রুণে উপাধ্যায়মশায়কে যে মুক্ষ করতে পেরেছ তা তো বোধ হয় না।

পঞ্চক। আমি তাঁকে কত বোঝাবার চেন্টা করি যে, বিদ্যা সম্বন্ধে আমার একট্রও নড়চড় নেই— ঐ যাকে বলে ধ্রবনক্ষয় — তাতে স্মৃবিধা এই যে, এখানকার ছাত্ররা কে কতদ্রে এগোল তা আমার সংখ্য তুলনা করলেই বোঝা যাবে।

জয়োত্তম। তোমার আশ্চর্য এই স্বর্যাক্ততে উপাধ্যায়মশায়ের বোধ হয়—

পঞ্চন। না, কিছ্ম না $-\cdot$ তাঁর মনে কিছ্মাত্র বিকার ঘটল না। আমার সম্বন্ধে পূর্বে তাঁর ষে ধারণা ছিল সেইটেই দেখলমে আরো পাকা হল।

সঞ্জীব। আমরা যদি উপাধ্যায়মশায়কে তোমার মতন অমন যা-তা বলতুম তা হলে রক্ষা থাকত না। কিন্তু পঞ্চকের বেলায়—

পঞ্চক। তার মানে আছে। কুতকটো আমার পক্ষে এমনি স্কুদর স্বাভাবিক যে সেটা আমার মুখে ভারি মিষ্ট শোনায়। সকলেই খুমি হয়ে বলে, ঠিক হয়েছে, পঞ্চকের মতোই কথা হয়েছে। কিন্তু ঘোরতর বুদ্ধির পরিচয় না দিতে পারলে তোমাদের আদর নেই, এমনি তোমরা হতভাগ্য।

জয়োত্তম। যাও ভাই পঞ্চক, আর বোকো না। আমরা চললত্ত্ম। তুমি একট্ মন দিয়ে পড়ো।

[তিনজনের প্রস্থান

পঞ্জ। হবে না, আমার কিছ্ই হবে না। এখানকার একটা মন্ত্রও আমার খাটল না।

গান

দ্বে কোথায় দ্বে দ্বে
মন বেড়ায় গো ঘ্বে ঘ্রে।
যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে
সেই বাঁশিটির স্বে স্বে।
যে পথ সকল দেশ পারায়ে
উদাস হয়ে যায় হারায়ে
সে পথ বেয়ে কাঙাল পরান
যেতে চায় কোন্ অচিন প্রের।

ও কী ও! কাল্লা শর্নি যে! এ নিশ্চয়ই সর্ভদ্র। আমাদের এই আয়তনে ওর চোখের জল আর শ্বেকাল না। ওর কাল্লা আমি সইতে পারি নে।

િ શુષ્ટ્રશાન

# বালক স্বভদ্রকে লইয়া পণ্ডকের প্রনঃপ্রবেশ

পঞ্চন। তোর কোনো ভয় নেই ভাই, কোনো ভয় নেই। তুই আমার কাছে বল্, কী হয়েছে বল্।

স্কুভদু। আমি পাপ করেছি।

পঞ্ক। পাপ করেছিস? কী পাপ?

স্কুভদ্র। সে আমি বলতে পারব না! ভয়ানক পাপ! আমার কী হবে!

পণ্ডক। তোর সব পাপ আমি কেড়ে নেব, তুই বল্।

স্বভদ্র। আমি আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের—

পণ্ডক। উত্তর দিকের?

স্ভদ্র। হাঁ, উত্তর দিকের জানলা খ্রলে—

পण्क। জानना भूतन की कर्तान?

স্বভদ্র। বাইরেটা দেখে ফেলেছি।

. পণ্ডক। দেখে ফেলেছিস? শ্বনে শোভ হচ্ছে যে!

স্ভেদ্র। হাঁ পঞ্চদাদা। কিন্তু বেশিক্ষণ না—একবার দেখেই তখনই বাধ করে ফেলেছি। কোন্প্রায়শ্চিত্ত করলে আমার পাপ যাবে?

পশুক। ভুলে গেছি ভাই। প্রায়শ্চিত্ত বিশ-প'চিশ হাজার রকম আছে। আমি ঘদি এই আয়তনে না আসত্ম তা হলে তার বারো-আনাই কেবল পশ্লিতে লেখা থাকত; আমি আসার পর প্রায় তার সব-কটাই ব্যবহারে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু মনে রাখতে পারি নি।

#### বালকদলের প্রবেশ

প্রথম বালক। অগ্ন, স্বভদ্র! তুমি ব্বিঝ এখানে!

দ্বিতীয় বালক। জান পঞ্চকদাদা, স্কুভদ্র কী ভয়ানক পাপ করেছে?

পঞ্চক। চুপ চুপ! ভয় নেই স্বভন্ত। কাঁদছিস কেন ভাই? প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তো করবি। প্রায়শ্চিত্ত করতে ভারি মজা। এখানে রোজই একঘেয়ে রকমের দিন কাটে, প্রায়শ্চিত্ত না থাকলে তো মানুষ টিকতেই পারত না।

প্রথম বালক। (চুপি চুপি) জান পঞ্চকদাদা, স্বভদ্র উত্তর দিকের জানলা—

পঞ্চক। আচ্ছা আচ্ছা, সন্ভদ্রের মতো তোদের অমন সাহস আছে?

দ্বিতীয় বালক। আমাদের আয়তনের উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর।

তৃতীয় বালক। সে দিক থেকে আমাদের আয়তনে যদি একট্রও হাওয়া ঢোকে তা হলে যে সে—

পওক। তা হল কৌ?

তৃতীয় বালক। সে যে ভয়ানক!

পঞ্চ । কী ভয়ানক, শ্বনিই-না।

তৃতীয় বালক। জানি নে, কিন্তু সে ভয়ানক।

স্কুভদ্র। পঞ্চকদাদা, আমি আর কখনো খুলব না পঞ্চকদাদা। আমার কী হবে?

পওক। শোন্ বলি সহভদ্র, কিসে কী হয় আমি ভাই কিছহুই জানি নে। কিন্তু যাই হোক-না, আমি তাতে একটুও ভয় করি নে।

স্ভদ্র। ভয় কর না?

সকল ছেলে। ভয় কর না?

পণ্ডক। না। আমি তো বলি, দেখিই-না কী হয়।

সকলে। (কাছে ঘেশিষরা) আছ্যা দাদা, তুমি ব্যাঝি অনেক দেখেছ?

পণ্ডক। দেখেছি বৈকি। ও মাসে শনিবারে যেদিন মহাময়্রী দেবীর প্জা পড়ল সেদিন আমি কাঁসার থালায় ই'দ্বরের গতেরি মাটি রেখে তার উপর পাঁচটা শেয়ালকাঁটার পাতা আর তিনটে মায়কলাই সাজিয়ে নিজে আঠারো বার করুঁ দিয়েছি।

সকলে। আাঁ, কী ভয়ানক! আঠারো বার!

স্ভদ্র। পঞ্চদাদা, তোমার কী হল?

পণ্টক। তিনদিনের দিনে যে সাপটা এসে আমাকে নিশ্চয় কামড়াবে কথা ছিল সে আজ পর্যাত আমাকে খাঁজে বের করতে পারে নি।

প্রথম বালক। কিন্তু ভয়ানক পাপ করেছ তুমি।

দিবতীয় বালক। মহাময়্রী দেবী ভয়ানক রাগ করেছেন।

পঞ্চক। তাঁর রাগটা কিরকম সেইটে দেখবার জনোই তো এ কাজ করেছি।

স্ভদ্র। কিন্তু পঞ্চকদাদা, যদি তোমাকে সাপে কামড়াত।

পণ্ডক। তা হলে এ সম্বন্ধে মাথা থেকে পা পর্য<sup>2</sup>ত কোথাও কোনো সন্দেহ থাকত না।

প্রথম বালক। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের উত্তর দিকের জানলাটা—

পশুক। সেটাও আমাকে একবার খ্বলে দেখতে হবে দ্থির করেছি।

স্ভদ্র। ত্রিও খ্লে দেখবে?

পওক। হাঁ ভাই স্বভূদ্র, তা হলে তুই তোর দলের একজন পাবি।

প্রথম বালক। না পঞ্চকদাদা, পায়ে পড়ি পঞ্চকদাদা, তুমি—

পণ্ডক। কেন রে, তোদের তাতে ভর কী।

দ্বিতীয় বালক। সে যে ভয়ানক!

পণ্ডক। ভয়ানক না হলে মজা কিসের?

তৃতীয় বালক। সে যে ভয়ানক পাপ!

প্রথম বালক। মহাপঞ্চকদাদা আমাদের বলে দিয়েছেন, ওতে মাতৃহত্যার পাপ হয়। কেননা উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর।

পঞ্চক। মাতৃহত্যা করল ্বম না অথচ মাতৃহত্যার পাপটা করল ্বম, সেই মজাটা কিরকম দেখতে আমার ভয়ানক কৌতৃহল।

প্রথম বালক। তোমার ভয় করবে না?

পণ্ডক। কিছ্ না। ভাই স্বভদ্ৰ, তুই কী দেখলি বল্ দেখি।

দ্বিতীয় বালক। না না, বলিস নে।

তৃতীয় বালক। না, সে আমরা শ্নতে পারব না—কী ভয়ানক!

প্রথম বালক। আচ্ছা, একট্ব, খ্ব একট্বখানি বল্ভাই।

স্বভদ্র। আমি দেখল্ম— সেখানে পাহাড়, গোর চরছে—

বালকগণ। (কানে আঙ্বল দিয়া) ও বাবা! না না, আর শ্বনব না। আর বোলো না স্ভদু। ঐ যে উপাধ্যায়মশায় আস্ছেন। চল্চল্— আর না।

পঞ্জ। কেন। এখন তোমাদের কী।

প্রথম বালক। বেশ, তাও জান না বুঝি। আজ যে প্র্যফালগুনী নক্ষ্য-

পঞ্ক। তাতে কী।

দ্বিতীয় বালক। আজ কাকিনী সরোবরের নৈখতি কোণে ঢোঁড়াসাপের খোলস খ্রুজতে হবে না?

পণ্ডক। কেন রে?

প্রথম বালক। তুমি কিছ্ম জান না পঞ্চকদাদা! সেই খোলস কালো রঙের ঘোড়ার লেজের সাতগাছি চুল দিয়ে বে'ধে পর্যুড়য়ে ধোঁয়া করতে হবে যে!

ন্বিতীয় বালক। আজ যে পিতৃপুরুষেরা সেই ধোঁয়া ঘ্রাণ করতে আসবেন।

পঞ্চক। তাতে তাঁদের কন্ট হবে না?

প্রথম বালক। পুরা হবে যে, ভয়ানক পুরা।

া বালকগণের প্রস্থান

## উপাধ্যায়ের প্রবেশ

উপাধ্যায়। পণ্ডককে শিশ্বদের দলেই প্রায় দেখতে পাই।

পঞ্চক। এই আয়তনে ওদের সংখ্যেই আমার বৃদ্ধির একট্ব মিল হয়। ওরা একট্ব বড়ো হলেই আর তথন—

উপাধ্যায়। কিন্তু তোমার সংসর্গে যে ওরা অসংযত হয়ে উঠছে। সেদিন পট্বর্ম আমার কাছে এসে নালিশ করেছে, শ্রুবারের প্রথম প্রহরেই উপতিষ্য তার গায়ের উপর হাই তুলে দিয়েছে।

পঞ্জক। তা দিয়েছে বটে, আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিল্ম।

উপাধ্যায়। সে আমি অনুমানেই বুরোছি, নইলে এতবড়ো আরুক্ষরকর অনিরমটা ঘটবে কেন। শুনেছি, তুমি নাকি সকলের সাহস বাড়িয়ে দেবার জন্য পট্রমাকে ডেকে তোমার গায়ের উপর একশো বার হাই তুলতে বলেছিলে?

পঞ্জ। আর্পান ভুল শ্বনেছেন।

উপাধ্যায়। ভুল শ্বনেছি?

পণ্ডক। একলা পট্বর্মাকে নয়, সেখানে যত ছেলে ছিল প্রত্যেককেই আমার গায়ের উপর অন্তত দশটা করে হাই তুলে যাবার জন্যে ডেকেছিল্ম— পক্ষপাত করি নি।

উপাধ্যায়। প্রত্যেককেই ডেকেছিলে?

পশুক। প্রত্যেককেই। আপনি বরণ্ড জিজ্ঞাসা করে জানবেন। কেউ সাহস করে এগোল না। তারা হিসেব করে দেখলে, পনেরো জন ছেলেতে মিলে দেড়শো হাই তুললে তাতে আমার সমসত আয়, ক্ষয় হয়ে গিয়েও আরো অনেকটা বাকি থাকে, সেই উদ্বৃত্তটাকে নিয়ে যে কী হবে তাই স্থির করতে না পেরে তারা মহাপশুকদাদাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে গেল, তাতেই তো আমি ধরা পড়ে গেছি।

উপাধ্যায়। দেখো, তুমি মহাপঞ্চকের ভাই বলে এতদিন অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর চলবে না। আমাদের গ্রু আসছেন শ্নেছ?

পঞ্জ। গ্রন্থ আসছেন? নিশ্চয় সংবাদ পেয়েছেন?

উপাধ্যায়। হাঁ। কিন্তু এতে তোমার উৎসাহের তো কোনো কারণ নেই।

পঞ্চ। আমারই তো গ্রের দরকার বেশি, আমার যে কিছ্রই শেখা হয় নি।

### স্ভদের প্রবেশ

স্বভদ্র। উপাধ্যায়মশায়!

পঞ্চ । আরে, পালা পালা। উপাধ্যায়মশায়ের কাছ থেকে একট্র পরমার্থ তত্ত্ব শ্র্নছি, এখন বিরম্ভ করিস নে, একেবারে দৌড়ে পালা।

উপাধ্যায়। কী সূভদ্র, তোমার বক্তব্য কী শীঘ্র বলে যাও।

স্বভদ্র। আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পণ্ডক। ভারি পণ্ডিত কিনা! পাপ করেছি! পালা বলছি।

উপাধ্যায়। (উৎসাহিত হইয়া) ওকে তাড়া দিচ্ছ কেন। স্বভদ্র, শ্বনে যাও।

পঞ্চক। আর রক্ষা নেই, পাপের একট্টকু গন্ধ পেলে একেবারে মাছির মতো ছোটে।

উপাধ্যায়। কী বর্লাছলে?

স্ভদ্র। আমি পাপ করেছি।

উপাধ্যায়। পাপ করেছ? আচ্ছা বেশ। তা হলে বোসো। শোনা যাক।

স্বভদ্র। আমি আয়তনের উত্তর দিকের—

উপাধ্যায়। বলো, বলো, উত্তর দিকের দেওয়ালে আঁক কেটেছ?

স্বভদ্র। না, আমি উত্তর দিকের জানলায়—

উপাধ্যায়। ব্বক্ষেছি, কুন্বই ঠেকিয়েছ। তা হলে তো সে দিকে আমাদের যতগর্বলি যজ্ঞের পাত্র আছে সমস্তই ফেলা যাবে। সাত মাসের বাছ্বরকে দিয়ে ঐ জানলা না চাটাতে পারলে শোধন হবে না।

পণ্ডক। এটা আপনি ভুল বলছেন। ক্রিয়াসংগ্রহে আছে ভূমিকুষ্মাণ্ডের বোঁটা দিয়ে একবার— উপাধ্যায়। তোমার তো স্পর্ধা কম দেখি নে। কুলদন্তের ক্রিয়াসংগ্রহের অন্টাদশ অধ্যায়টি কি কোনোদিন খুলে দেখা হয়েছে?

পশুক। (জনান্তিকে) সন্ভদ্ৰ, যাও তুমি।—কিন্তু কুলদন্তকে তো আমি—

উপাধ্যায়। কুলদন্তকে মান না? আচ্ছা, ভরম্বাজ মিশ্রের প্রয়োগপ্রজ্ঞান্তি তো মানতেই হবে— তাতে—

স্কভদ্র। উপাধ্যায়মশায়, আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চন। আবার! সেই কথাই তো হচ্ছে। তুই চুপ কর্।

উপাধ্যায়। স্বভদ্র, উত্তরের দেয়ালে যে আঁক কেটেছ সে চতুষ্কোণ, না গোলাকার?

স্বভদ্র। আঁক কাটি নি। আমি জানলা খ্বলে বাইরে চেয়েছিল্বম।

উপাধ্যায়। (বসিয়া পড়িয়া) আঃ সর্বনাশ! করেছিস কী! আজ তিনশো প'য়তাল্লিশ বছর ঐ জানলা কেউ খোলে নি তা জানিস?

স্ভদু। আমার কী হবে।

পঞ্চক। (সন্ভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া) তোমার জয়জয়কার হবে সন্ভদ্র। তিনশো প্রতাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘন্চিয়েছ। তোমার এই অসামান্য সাহস দেখে উপাধ্যায়মশায়ের মনুখে আর কথা নেই।

[ স্কুলুকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

উপাধ্যায়। জানি নে কী সর্বনাশ হবে। উত্তরের অধিষ্ঠাত্রী যে একজটা দেবী। বালকের দ্বই চক্ষ্ব মুহুতেই পাথর হয়ে গোল না কেন তাই ভাবছি। যাই, আচার্যদেবকে জানাই গো।

[ প্রস্থান

আচার্য ও উপাচার্যের প্রবেশ

আচার্য। এতকাল পরে আমাদের গ্রন্থ আসছেন। উপাচার্য। তিনি প্রসন্ন হয়েছেন। আচার্য। প্রসন্ন হয়েছেন? তা হবে হয়তো প্রসন্নই হয়েছেন। কিন্তু কেমন করে জানব? উপাচার্য। নইলে তিনি আসবেন কেন?

আচার্য । এক-এক সময়ে মনে ভয় হয় যে, হয়তো অপরাধের মাত্রা পর্ন হয়েছে বলেই তিনি আসছেন।

উপাচার্য । না, আচার্যদেব, এমন কথা বলবেন না । আমরা কঠোর নিরম সমস্তই নিঃশেষে পালন করেছি—কোনো ত্রুটি ঘটে নি ।

আচার্য। কঠোর নিয়ম? হাঁ, সমস্তই পালিত হয়েছে।

উপাচার্য। বজ্রশন্ম্পিরত আমাদের আয়তনে এইবার নিয়ে ঠিক সাতাত্তর বার পূর্ণ হয়েছে। আর-কোনো আয়তনে এ কি সম্ভবপর হয়।

আচার্য। না, আর কোথাও হতে পারে না।

উপাচার্য। কিন্তু তব্ব আপনার মনে এমন দিবধা হচ্ছে কেন?

আচার্য। দিবধা ? তা দিবধা হচ্ছে সে কথা স্বীকার করি। (কিছ্মুক্ষণ নীরব থাকিরা) দেখে। স্ত্রেমাম, অনেক দিন থেকে মনের মধ্যে বেদনা জেগে উঠছে, কাউকে বলতে পারছি নে। আমি এই আয়তনের আচার্য; আমার মনকে যখন কোনো সংশয় বিশ্ব করতে থাকে তখন একলা চুপ করে বহন করতে হয়। এতদিন তাই বহন করে এসেছি। কিল্তু যেদিন পত্র পেয়েছি গ্র্ আসছেন সেইদিন থেকে মনকে আর যেন চুপ করিয়ে রাখতে পারছি নে। সে কেবলই আমাদের প্রতিদিনের সকল কাজেই বলে বলে উঠছে—বৃথা, বৃথা, সমুস্তই বৃথা।

উপাচার্য। আচার্যদেব, বলেন কী। বৃথা, সমস্তই বৃথা?

আচার্য। সতেসোম, আমরা এখানে কতাদন হল এসেছি মনে পড়ে কি? কত বছর হবে?

উপাচার্য। সময় ঠিক করে বলা বড়ো কঠিন। এখানে মনের পক্ষে প্রাচীন হয়ে উঠতে বয়সের দরকার হয় না। আমার তো মনে হয় আমি জন্মের বহু পূর্ব হতেই এখানে স্থির হয়ে বসে আছি।

আচার্য। দেখো স্তুসোম, প্রথম যখন এখানে সাধনা আরুভ করেছিল্ম তখন নবীন বরস. তখন আশা ছিল সাধনার শেষে একটা-কিছ্ন পাওরা যাবে। সেইজন্যে সাধনা যতই কঠিন হচ্ছিল উৎসাহ আরো বেড়ে উঠছিল। তার পরে সেই সাধনার চক্রে ঘ্রতে ঘ্রতে একেবারেই ভূলে বসেছিল্ম যে সিন্ধি বলে কিছ্ন-একটা আছে। আজ গ্রুর্ আসবেন শ্রুন হঠাং মনটা থমকে দাঁড়াল—আজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করল্ম, ওরে পশ্ডিত, তোর সব শাস্ত্রই তো পড়া হল, সব রতই তো পালন কর্নলি, এখন বল্ মুর্খ, কী পেরেছিস। কিছ্ম না, কিছ্ম না, স্তুসোম। আজ দেখছি—এই অতিদীর্ঘকালের সাধনা কেবল আপনাকেই আপনি প্রদক্ষিণ করেছে— কেবল প্রতিদিনের অন্তহীন প্রনরাবৃত্তি রাশীকৃত হয়ে জমে উঠেছে।

উপাচার্য। বোলো না, বোলো না, এমন কথা বোলো না। আচার্যদেব, আজ কেন হঠাৎ তোমার মন এত উদ্ভান্ত হল!

আচার্য। স্তেসোম, তোমার মনে কি তুমি শান্তি পেয়েছ?

উপাচার্য। আমার তো একম্বহুর্তের জন্যে অশান্তি নেই।

আচার্য। অশান্তি নেই?

উপাচার্য। কিছ্মান্ত না। আমার অহোরাত্ত একেবারে নিয়মে বাঁধা। সে হাজার বছরের বাঁধন। ক্রমেই সে পাথরের মতো বজ্রের মতো শক্ত হরে জমে গেছে। এক ম্বৃহতের জনোও কিছ্ ভাবতে হয় না। এর চেয়ে আর শান্তি কী হতে পারে?

আচার্য । না না, তবে আমি ভুল করছিল্মুম স্তসোম, ভুল করছিল্মুম। যা আছে এই ঠিক, এইই ঠিক। যে করেই হোক এর মধ্যে শান্তি পেতেই হবে।

উপাচার্য । সেইজনোই তো অচলায়তন ছেড়ে আমাদের কোথাও বেরোনো নিষেধ । তাতে যে মনের বিক্ষেপ ঘটে—শান্তি চলে যায় ।

আচার্য। ঠিক, ঠিক—ঠিক বলেছ সত্তসোম। অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায় তার অন্ত পাব?

এখানে সমস্তই জানা. সমস্তই অভ্যস্ত—এখানকার সমস্ত প্রশেনর উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে পাওয়া যায়—তার জন্যে একট্রও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এই তো নিশ্চল শান্তি। গ্রন্থ, তুমি যখন আসবে, কিছ্র সরিয়ো না, কিছ্র আঘাত কোরো না—চারি দিকেই আমাদের শান্তি, সেই ব্রেথে পা ফেলো। দয়া কোরো, দয়া কোরো আমাদের। আমাদের পা আড়ন্ট হয়ে গেছে, আমাদের আর চলবার শক্তি নেই। অনেক বৎসর অনেক য্ল যে এমনি করেই কেটে গেল—প্রাচীন, প্রাচীন, সমস্ত প্রাচীন হয়ে গেছে—আজ হঠাৎ বোলো না যে ন্তনকে চাই—আমাদের আর সময় নেই।

रॅभाठार्य। आठार्य (एव, ट्यामारक धमन विर्वाणक ट्रांक कथरना एमीथ नि।

আচার্য। ক্রী জানি, আমার কেমন মনে হচ্ছে কেবল একলা আমিই না, চারি দিকে সমস্তই বিচলিত হয়ে উঠিছে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের এখানকার দেয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্যন্ত বিচলিত। তুমি এটা অনুভব করতে পারছ না সূতসোম?

উপাচার্য। কিছুমার না। এখানকার অটল স্তব্ধতার লেশমার বিচর্তি দেখতে পাচ্ছি নে। আমাদের তো বিচলিত হবার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন্ কালে সমাধা হয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত লাভ সমাণ্ড, সমস্ত সঞ্জ পর্যাপ্ত।

আচার্য। আজ আমার একট্ব একট্ব মনে পড়ছে বহনুপ্রের্ব সব-প্রথমে সেই ভোরের বেলা ভাষকার থাকতে থাকতে যাঁর কাছে শিক্ষা আরুভ করেছিল্বম তিনি গ্রন্থ—তিনি পর্বথি নন, শাস্ত্র নন, বিত্তি নন, তিনি গ্রন্থ। তিনি যা ধরিয়ে দিলেন তাই নিয়ে আরুভ করল্বম—এতদিন মনে করে নিশ্চিন্ত ছিল্বম সেইটেই ব্যক্তি আছে, ঠিক চল্ছে— কিন্তু—

উপাচার্য। ঠিক আছে, ঠিক চলছে আচার্যদেব, ভয় নেই। প্রভু, আমাদের এখানে সেই প্রথম উষার বিশ্বদ্ধ অন্ধকারকৈ হাজার বছরেও নদ্ট হতে দিই নি। তারই পবিত্র অসপন্ট ছায়ার মধ্যে আমরা আচার্য এবং ছাত্র, প্রবীণ এবং নবীন, সকলেই স্থির হয়ে বসে আছি। তুমি কি বলতে চাও এতদিন পরে কেউ এসে সেই আমাদের ছায়া নাডিয়ে দিয়ে যাবে! সর্বনাশ! সেই ছায়া!

আচার্য। সর্বনাশই তো!

উপাচার্য । তা হলে হবে কী! এতদিন যারা স্তব্ধ হয়ে আছে তাদের কি আবার উঠতে হবে?

আচার্য । আমি তো তাই সামনে দেখছি। সে কি আমার দ্বাগন ! অথচ আমার তো মনে হচ্ছে এই সমস্তই দ্বাগন—এই পাথরের প্রাচীর, এই বন্ধ দরজা, এই-সব নানা রেখার গণিড, এই স্ত্রপাকার প্রাথ, এই অহোরাত্র মন্ত্রপাঠের গ্রন্থান্যনি—সমস্তই দ্বাগন !

উপাচার্য। ঐ-যে পণ্ডক আসছে। পাথরের মধ্যে কি ঘাস বেরোয়! এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কী করে সম্ভব হল! শিশ্বকাল থেকেই ওর ভিতর এমন-একটা প্রবল অনিয়ম আছে, তাকে কিছ্বতেই দমন করা গেল না। ঐ বালককে আমার ভয় হয়। ঐ আমাদের দ্বলক্ষিণ। এই আয়তনের মধ্যে ও কেবল তোমাকেই মানে। তুমি ওকে একট্ব ভর্ণসনা করে দিয়ো।

আচার্য। আচ্চা, তুমি যাও। আমি ওর সংগে একট্র নিভূতে কথা কয়ে দেখি।

[ উপাচার্যের প্রস্থান

#### পণ্ডকের প্রবেশ

আচার্য। (পণ্ডকের গায়ে হাত দিয়া) বংস পণ্ডক!

পঞ্চ। করলেন কী! আমাকে ছঃলেন?

আচার্য। কেন, বাধা কী আছে?

পণ্ডক। আমি যে আচার রক্ষা করতে পারি নি।

আচার্য। কেন পার নি বংস?

পণ্ডক। প্রভু, কেন, তা আমি বলতে পারি নে। আমার পারবার উপায় নেই।

আচার্য। সৌম্য, তুমি তো জানো, এখানকার যে নিয়ম সেই নিয়মকে আশ্রয় করে হাজার বছর হাজার হাজার লোক নিশ্চিন্ত আছে। আমরা যে-খুমি তাকে কি ভাঙতে পারি?

পঞ্চক। আচার্যদেব, যে নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না।

আচার্য। নিয়মের জন্য ভয় নয়, কিন্তু যে লোক ভাঙতে যাবে তারই বা দ্বর্গতি ঘটতে দেব কেন?

পশুক। আমি কোনো তর্ক করব না। আপনি নিজমুখে যদি আদেশ করেন যে, আমাকে সমুত নিয়ম পালন করতেই হবে তা হলে পালন করব। আমি আচার-অনুষ্ঠান কিছুই জানি নে, আমি আপনাকেই জানি।

আচার্ষ। আদেশ করব—তোমাকে! সে আর আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না। পঞ্চক। কেন আদেশ করবেন না প্রভু।

আচার্য। কেন? বলব বংস? তোমাকে যখন দেখি আমি মুক্তিকে যেন চোখে দেখতে পাই। এত চাপেও যখন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছ্বতেই মরতে চায় না তখনই আমি প্রথম ব্বতে পারল্বম মান্বের মন মন্তের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতিপ্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য। যাও বংস, তোমার পথে তুমি যাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।

পণ্ডক। আচার্যদেব, আপনি জানেন না কিন্তু আপনিই আমাকে নিয়মের চাকার নীচে থেকে টেনে নিয়েছেন।

আচার্য। কেমন করে বংস?

পণ্ডক। তা জানি নে, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একটা-কিছ্ব দিয়েছেন যা আচারের চেয়ে নিয়মের চেয়ে অনেক বেশি।

আচার্য। তুমি কী কর না-কর আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করি নে, কিল্তু আজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। তুমি কি অচলায়তনের বাইরে গিয়ে শোণপাংশ্ব-জাতির সংগে মেশ?

পণ্ডক। আপনি কি এর উত্তর শ্বনতে চান?

আচার্য। না না, থাক্, বোলো না। কিন্তু শোণপাংশ্রা যে অত্যন্ত ম্লেচ্ছ। তাদের সহবাস কি—

পশুক। তাদের সম্বন্ধে আপনার কি কোনো বিশেষ আদেশ আহে।

আচার্য । না না, আদেশ আমার কিছ্ন্ই নেই । যদি ভুল করতে হয় তবে ভুল করো গে তুমি ভুল করো গে- আমাদের কথা শন্নো না । আমাদের গ্রন্থ আসছেন পণ্ডক তার কাছে তোমার মতো বালক হয়ে যদি বসতে পারি— তিনি যদি আমার জরার বন্ধন খ্লে দেন. আমাকে ছেড়ে দেন, তিনি যদি অভয় দিয়ে বলেন 'আজ থেকে ভূল করে করে সত্য জানবার অধিকার তোমাকে দিল্ম,' আমার মনের উপর থেকে হাজার দ্-হাজার বহরের প্রাতন ভার যদি তিনি নামিয়ে দেন!

পঞ্চক। ঐ উপাচার্য আসছেন—বোধ করি কাজের কথা আছে—বিদায় হই।

| প্রস্থান

# উপাধ্যায় ও উপাচার্যের প্রবেশ

উপাচার্য। (উপাধ্যায়ের প্রতি) আচার্যদেবকে তো বলতেই হবে। উনি নিতান্ত উদ্বিশ্ন হবেন—কিন্তু দায়িত্ব যে ওঁরই।

আচার্য। উপাধ্যায়, কোনো সংবাদ আছে নাকি?

উপাধ্যায়। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ।

আচার্য। অতএব সেটা সত্বর বলা উচিত।

উপাচার্য। উপাধ্যায়, কথাটা বলে ফেলো। এ দিকে প্রতিকারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের গ্রহাচার্য বলছেন আজ তিন প্রহর সাড়ে-তিন দক্ষের মধ্যে দ্ব্যাত্মকচরাংশলগেন যা-কিছু করবার সময়— সেটা অতিক্রম করলেই গোপরিক্রমণ আরম্ভ হবে, তথন প্রায়শ্চিত্তের কেবল এক পাদ হবে বিপ্র, অর্ধ পাদ বৈশ্য, বাকি সমস্তটাই শ্রু।

উপাধ্যায়। আচার্যদেব, সত্তদ্র আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের জানলা খ্রলে বাইরে দ্নিউপাত করেছে।

আচার্য'। উত্তর দিকটা তো একজটা দেবীর।

উপাধ্যায়। সেই তো ভাবনা। আমাদের আয়তনের মন্ত্রপত্ত রুন্ধ বাতাসকে সেখানকার হাওয়া কতটা দ্বে পর্যন্ত আক্রমণ করেছে বলা তো যায় না।

উপাচার্য। এখন কথা হচ্ছে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী।

আচার্য। আমার তো ম্মরণ হয় না। উপাধ্যায় বোধ করি—

় উপাধ্যায়। না, আমিও তো মনে আনতে পারি নে। আজ তিনশো বছর এ প্রায়শ্চিত্তটার প্রয়োজন হয় নি—সবাই ভুলেই গেছে। ঐ-যে মহাপণ্টক আসছে—যদি কারো জানা থাকে তো সে ওর।

#### মহাপঞ্কের প্রবেশ

উপাধ্যার। মহাপঞ্চক, সব শুনেছ বোধ করি।

মহাপণ্ডক। সেইজনে ই তো এল্ম; আময় এখন সকলেই অশ্নচি, বাহিরের হাওয়া আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেছে।

উপাচার্য। এর প্রারশ্চত্ত কী, আমাদের কারো স্মরণ নেই—তুমিই বলতে পার।

মহাপঞ্চক। ক্রিরাকশ্যতান্তে এর কোনো উল্লেখ গ্রন্থবা যায় না— একলার ভগবান জ্বলনানত-কৃত আধিকমিক বর্ষায়েশে লিখতে অপরাধীকে ছয় মাস মহাতামস সাপন করতে হবে।

উপাচার্য । মহাতামস ?

মহাপশ্চক। হাঁ, আলোকের এক রশ্মিমাত্র সে দেখতে পাবে না। কেননা আলোকের দ্বারা থে অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তার ক্ষালন।

উপাচার্য। তা হলে, মহাপঞ্চক, সমস্ত ভার তোমার উপর রইল।

উপাধারে। চলো আমিও তোমার সংগো যাই। ততক্ষণ সমুভদুকে হিংগ্রুমদ নকুণেড সনান করিয়ে আনি গো।

[ अकला। शगरमानम

আচার্য'। শোনো, প্রয়োজন নেই।

উপাধ্যায়। কিসের প্রয়োজন নেই?

আচার্য। প্রায়শ্চিত্তের।

মহাপণ্ডক। প্রয়োজন নেই বলছেন! আধিকমিনি বর্ষায়ণ খ্লে আমি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি – আচার্যা। দরকার নেই— সন্ভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি আশীর্বাদ করে তার—

মহাপণ্ডক। এও কি কখনো সম্ভব হয়? যা কোনো শাস্ত্রে নেই আপনি কি তাই – আচার্য। না, হতে দেব না, যদি কোনো অপরাধ ঘটে সে আমার। তোমাদের ভয় নেই।

উপাধ্যায়। এ রকম দুর্বলিতা তো আপনার কোনোদিন দেখি নি। এই তো সেবার অন্টাণ্ডাশ্বদিধ উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল 'জল জল' করে পিপাসায় প্রাণত্যাগ করলে কিল্তু
তব্ব তার মুখে যখন এক বিন্দ্ব জল দেওয়া গেল না তখন তো আপনি নীরব হয়ে ছিলেন।
তুচ্ছ মান্ব্যের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্মবিধি তো চিরকালের।

### স্ভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের প্রবেশ

পঞ্চক। ভয় নেই সন্ভদ্র, তোর কোনো ভয় নেই— এই শিশন্টিকৈ অভয় দাও প্রভূ।

আচার্য। বংস, তুমি কোনো পাপ কর নি বংস, যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বংসর ধরে মুখ বিকৃত করে ভয় দেখাচ্ছে পাপ তাদেরই। এসো পঞ্চক।

[ স্বভদ্রকে কোলে লইয়া পঞ্চকের সঙ্গে প্রস্থান

উপাধ্যায়। এ কী হল উপাচার্যমশায়!

মহাপঞ্জ। আমরা অশ্বচি হয়ে রইল্ব্ম, আমাদের যাগ্যজ্ঞ ব্রত-উপবাস সমস্তই পণ্ড হতে থাকল, এ তো সহ্য করা শক্ত।

উপাধ্যায়। এ সহ্য করা চলবেই না। আচার্য কি শেষে আমাদের দেলচ্ছের সংশ্য সমান করে দিতে চান!

মহাপণ্ডক। উনি আজ সন্ভদ্রকে বাঁচাতে গিয়ে সনাতনধর্মকে বিনাশ করবেন! এ কী রকম বৃন্দিধবিকার গুঁর ঘটল! এ অবস্থায় গুঁকে আচার্য বলে গণ্য করাই চলবে না।

উপাচার্য। সে কি হয়! যিনি একবার আচার্য হয়েছেন তাঁকে কি আমাদের ইচ্ছামত -

মহাপঞ্চক। উপাচার্যমশায়, আপনাকেও আমাদের সংখ্য যোগ দিতে হবে।

উপাচার্য। নতেন কিছবতে যোগ দেবার বয়স আমার নয়।

উপাধ্যায়। আজ বিপদের সময় বয়স-বিচার!

উপাচার্য। ধর্মকে বাঁচাবার জন্যে যা করবার করো। আমাকে দাঁড়াতে হবে আচার্যদেবের পাশে। আমরা একসংশ্য এসেছিল্মুম, যদি বিদায় হবার দিন এসে থাকে তবে একসংশ্যেই বাহির হয়ে যাব।

মহাপঞ্চক। কিন্তু একটা কথা চিন্তা করে দেখবেন। আচার্যদেবের অভাবে আপনারই আচার্য হবার অধিকার।

উপাচার্য। মহাপশুক, সেই প্রলোভনে আমি আচার্যদেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াব? এ কথা বলবার জনো তুমি যে মুখ খুলেছ সে কি এখানকার উত্তর দিকের জানলা খোলার চেয়ে কম পাপ!

্র প্রস্থান

মহাপঞ্চ । চলো উপাধ্যায়, আর বিলম্ব নয়। আচার্য অদীনপর্ণ্য যতক্ষণ এ আয়তনে থাকবেন ততক্ষণ ক্রিয়াকর্ম সমস্ত বন্ধ, ততক্ষণ আমাদের অশোচ।

Ş

# পাহাড়-মাঠ

#### পণ্ডকের গান

এ পথ গেছে কোন্খানে গো কোন্খানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দ্রাশার দিকপানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্খানে
তা কে জানে তা কে জানে।
কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে।

# পশ্চাতে আসিয়া শোণপাংশ্বদলের ন্তা

পঞ্চক। ও কীরে! তোরা কখন পিছনে এসে নাচতে লেগেছিস?

প্রথম শোণপাংশ্ব। আমরা নাচবার স্ব্যোগ পেলেই নাচি, পা দ্বটোকে স্থির রাখতে পারি নে।

দ্বিতীয় শোণপাংশ্ব। আয় ভাই, ওকে স্বন্ধ কাঁধে করে নিয়ে একবার নাচি।

পঞ্চক। আরে না না, আমাকে ছইুস নে রে, ছইুস নে।

তৃতীয় শোণপাংশ্ব। ঐ রে! ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে। শোণপাংশ্বকে ও ছোঁবে না। পশুক। জানিস, আমাদের গ্রন্থ আসবেন?

প্রথম শোণপাংশ্ব। সত্যি নাকি! তিনি মান্বাটি কী রকম? তাঁর মধ্যে নতুন কিছ্ব আছে? পশুক। নতুনও আছে, প্ররোনোও আছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশ্ব। আচ্ছা, এলে খবর দিয়ো— একবার দেখব তাঁকে।

পশুক। তোরা দেখবি কী রে। সর্বনাশ। তিনি তো শোণপাংশ্বদের গ্রুর্ নন। তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সেজন্যে তোদের দিকের প্রাচীরের বাইরে সাত সার রাজার সৈন্য পাহারা দেবে। তোদেরও তো গ্রুর্ আছে— তাকে নিয়েই—

তৃতীয় শোণপাংশ্ব। গ্রুর্! আমাদের আবার গ্রুর্ কোথায়! আমরা তো হল্বম দাদাঠাকুরের দল। এ পর্যন্ত আমরা তো কোনো গ্রুকে মানি নি।

প্রথম শোণপাংশ্ব। সেইজনোই তো ও জিনিসটা কী রকম দেখতে ইচ্ছা করে।

শ্বিতীয় শোণপাংশ্ব। আমাদের মধ্যে একজন, তার নাম চণ্ডক— তার কী জানি ভারি লোভ হয়েছে: সে ভেবেছে তোমাদের কোনো গ্বর্ব কাছে মন্ত্র নিয়ে আশ্চর্য কী-একটা ফল পাবে— তাই সে লুকিয়ে চলে গেছে।

তৃতীয় শোণপাংশ্ব। কিন্তু শোণপাংশ্ব ব'লে কেউ তাকে মন্ত্র দিতে চায় না : সেও ছাড়বার ছেলে নয়, সে লেগেই রয়েছে ! তোমরা মন্ত্র দাও না বলেই মন্ত্র আদায় করবার জন্যে তার এত জেদ।

প্রথম শোণপাংশ্ব। কিন্তু পশুকদাদা, আমাদের ছবলে কি তোমার গ্রব্ রাগ করবেন?

পঞ্চক। বলতে পারি নে—কী জানি যদি অপরাধ নেন। ওরে, তোরা যে সবাই সবরকম কাজই করিস—সেইটে যে বড়ো দোষ। তোরা চাষ করিস তো?

প্রথম শোণপাংশ্ব। চাষ করি বৈকি, খ্ব করি। পৃথিবীতে জন্মেছি পৃথিবীকে সেটা খ্ব ক'ষে ব্রিষয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।

গান
আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে!
রৌদ ওঠে, বৃণ্টি পড়ে বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চ্যা মাটির গ্রেথ।
সব্জ প্রাণের গানের লেখা রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন্ তর্ণ কবি নৃত্যদোদ্বল ছন্দে।
ধানের শিষে প্লক ছোটে সকল ধরা হেসে ওঠে,
অদ্বানেরই সোনার রোদে প্রিমারই চন্দ্রে।

পণ্ডক। আচ্ছা, নাহয় তোরা চাষই করিস সেও কোনোমতে সহ্য হয়—িকিন্তু কে বলছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস।

প্রথম শোণপাংশ্ব। করি বৈকি। পঞ্চক। কাঁকুড়! ছি ছি! খেঁসারিডালেরও চাষ করিস বুঝি? তৃতীয় শোণপাংশ্ব। কেন করব না? এখান থেকেই তো কাঁকুড় খে'সারিডাল তোমাদের বাজারে যায়।

পণ্ডক। তা তো যায়, কিন্তু জানিস নে কাঁকুড় আর খে'সারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢ্বকতে দিই নে।

প্রথম শোণপাংশ । কেন?

পঞ্চ। কেন কীরে! ওটা যে নিষেধ।

প্রথম শোণপাংশ্ব। কেন নিষেধ?

পণ্ডক। শোনো একবার! নিষেধ, তার আবার কেন! সাধে তোদের মুখদর্শন পাপ! এই সংজ কথাটা বুঝিস নে যে কাঁকুড় আর খেসারিভালের চাযটা ভয়ানক খারাপ।

দিবতীয় শোণপাংশু। কেন? ওটা কি তোমরা খাও না?

পণ্ডক। খাই বৈকি, খাব আদর করে খাই—কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াই নে। ন্বিতীয় শোণপাংশঃ। কেন?

পঞ্চক। ফের কেন! তোরা যে এতবড়ো নিরেট মূর্খ তা জানতুম না। আমাদের পিতামহ বিশ্বক্ষভী কাঁকুডের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে-খবর রাখিস নে বুঝি?

দিবতীয় শোণপাংশ;। কাঁকুড়ের মধ্যে কেন?

পণ্ডক। আবার কেন! তোরা যে ঐ এক কেন'র জ্বালায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলাল। তৃতীয় শোণপাংশঃ। আর খেসারির ডাল?

পশুক। একবার কোন্ যুগে একটা খোঁসারিজালের গুংড়ো উপবাসের দিন কোন্ এক মুক্ত ব্রুড়োর ঠিক গোঁফের উপর উড়ে পড়েছিল, তাতে তাঁর উপবাসের পুণাফল থেকে ষণ্ডিসহস্প্র ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল; তাই তথনই সেইখানে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি জগতের সমুক্ত খেঁসারিজালের খেতের উপর অভিশাপ দিয়ে গেছেন। এতবড়ো তেজ। তোরা হলে কী করতিস বল্ দেখি।

প্রথম শোণপাংশ্ব। আমাদের কথা বল কেন? উপবাসের দিনে খে'সারিডাল যদি গোঁফের উপর পর্যন্ত এগিয়ে আসে তা হলে তাকে আরো একট্ব এগিয়ে নিই।

পঞ্চন। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলিস্— তোরা কি লোহার কাজ করে থাকিস?

প্রথম শোণপাংশু। লোহার কাজ করি বৈকি, খুব করি।

পণ্ডক। রাম! রাম! আমরা সনাতন কাল থেকে কেবল তামা-পিতলের কাজ করে আসছি। লোহা গলাতে পারি কিন্তু সব দিন নয়। অঠীর দিনে যদি মংগলবার পড়ে তবেই সনান করে আমরা হাপর ছুংতে পারি, কিন্তু তাই বলে লোহা পিটোনো—সে তো হতেই পারে না!

তৃতীয় শোণপাংশ্ব। আমরা লোহার কাজ করি তাই লোহাও আমাদের কাজ করে।

গান
কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন,
ও তার ঘুম ভাঙাইন্ রে!
লক্ষযুগের অন্ধকারে ছিল সংগোপন,
ওগো, তায় জাগাইন্ রে।
পোষ মেনেছে হাতের তলে,
যা বলাই সে তেমনি বলে,
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাগাইন্ রে।
অচল ছিল, সচল হয়ে
ছুটেছে ওই জগৎ জয়ে,
নির্ভায়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইন্ রে।

পণ্ডক। সেদিন উপাধ্যায়মশায় একঘর ছাত্রের সামনে বললেন শোণপাংশ, জাতটা এমনই বিশ্রী যে, তারা নিজের হাতে লোহার কাজ করে। আমি তাঁকে বলল্ম, ও বেচারারা পড়াশ,নো কিছ্ই করে নি সে আমি জানি—এমন-কি, এই প্থিবীটা যে গ্রিশরা রাক্ষসীর মাথাম,ড়োনো চুলের জটা দিয়ে তৈরি তাও ঐ মুখেরা জানে না, আবার সে কথা বলতে গেলে মারতে আসে—তাই ব'লে ভালোমন্দর জ্ঞান কি ওদের এতট্কুও নেই যে, লোহার কাজ নিজের হাতে কররে। আজ তো দপ্টই দেখতে পাছি, যার যে বংশে জন্ম তার সেইরকম বুন্ধিই হয়।

প্রথম শোণপাংশ্ব। কেন, লোহা কী অপরাধটা করেছে।

পণ্ডক। আরে, ওটা যে লোহা সে তো তোকে মানতেই হবে।

প্রথম শোণপাংশ্ব। তা তো হবে।

পণ্ডক। তবে আর কি—এই ব্রুমে নে-না।

দ্বিতীয় শোণপাংশ্ব। তব্ব একটা তো কারণ আছে।

পণ্ডক। কারণ নিশ্চরাই আছে, কিন্তু কেবল সেটা পাংথির মধ্যে। সা্তরাং মহাপণ্ডকদাদা ছাড়া আর অতি অলপ লোকেরই জানবার সম্ভাবনা আছে। সাধে মহাপণ্ডকদাদাকে ওথানকার ছাত্রেরা একেবারে পা্জা করে! যা হোক ভাই, তোরা যে আমাকে ক্রমেই আশ্চর্য করে দিলি রে। তোরা তো খেশারিডাল চাষ করছিস আবার লোহাও পিটোচ্ছিস, এখনো তোরা কোনো দিক থেকে কোনো পাঁচ-চোখ কিংবা সাত্মাথাওয়ালার কোপে পডিস নি?

প্রথম শোণপাংশ্ব। যদি পড়ি তবে আমাদেরও লোহা আছে, তারও কোপ বড়ো কম নয়।

পঞ্চক। আচ্ছা, তোদের মন্ত্র কেউ পড়ায় নি?

দ্বিতীয় শোণপাংশ। মন্ত্র! কিসের মন্ত্র।

পণ্ডক। এই মনে কর্ যেমন বজ্রবিদারণ মন্ত্র- তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয় শোণপাংশ্ব। ওর মানে কী!

পঞ্জ। আবার! মানে! তোর আম্পর্ধা তো কম নয়। সব কথাতেই মানে! কেয়্রী মন্ত্রটা জানিস?

প্রথম শোণপাংশ । না।

পঞ্জ। মরীচি?

প্রথম শোণপাংশ। না।

পঞ্ক। মহাশীতবতী?

প্রথম শোণপাংশ,। না।

পণ্ডক। উষ্ণীষ্যবিজয়?

প্রথম শোণপাংশ । না।

পশুক। নাপিত ফোর করতে করতে যেদিন তোদের বাঁ গালে রক্ত পাড়িয়ে দের সেদিন করিস কী।

তৃতীয় শোণপাংশ। সেদিন নাপিতের দুই গালে চড় ক্ষিয়ে দিই।

পঞ্চক। না রে না, আমি বলছি সেদিন নদী পার হবার দরকার হলে তোরা খেয়া-নোকোয় উঠতে পারিস?

তৃতীয় শোণপাংশ,। খুব পারি।

পঞ্চক। ওরে, তোরা আমাকে মাটি করিল রে। আমি আর থাকতে পারছি নে। তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আর সাহস হচ্ছে না। এমন জবাব যদি আর-একটা শ্ননতে পাই তা হলে তোদের ব্বকে করে পাগলের মতো নাচব, আমার জাত-মান কিছ্ব থাকবে না। ভাই, তোরা সব কাজই করতে পাস? তোদের দাদাঠাকুর কিছ্বতেই তোদের মানা করে না?

শোণপাংশ্বগণের গান

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই বাধাবাঁধন নেই গো নেই।

দেখি, খুজি বুঝি,

কেবল ভাঙি, গাড়, যুঝি,

মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘ্রুরে সব সাজেই।

পারি, নাইবা পারি,

নাহয় জিতি কিংবা হারি,

যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।

আপন হাতের জোরে

আমরা তুলি স্কন করে,

আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

পণ্ডক। সর্বনাশ করলে রে— আমার সর্বনাশ করলে! আমার আর ভন্ততা রাখলে না। এদের তালে তালে আমারও পা দ্বটো নেচে উঠছে। আমাকে সহুদ্ধ এরা টানবে দেখছি। কোন্ দিন আমিও লোহা পিটব রে, লোহা পিটব— কিন্তু খে সারির ডাল— না না, পালা ভাই, পালা তোরা। দেখছিস নে, পড়ব ব'লে পহুথি সংগ্রহ করে এনেছি।

দিবতীয় শোণপাংশ্ব। ও কী প্র্থি দাদা? ওতে কী আছে?

পণ্ডক। এ আমাদের দিক্চক্রচন্দ্রকা-- এতে বিস্তর কাজের কথা আছে রে।

প্রথম শোণপাংশ্ব। কিরকম?

পঞ্চক। দশটা দিকের দশ রকম রঙ গণ্ধ আর প্রাদ আছে কি না এতে ভার সমসত খোলসা করে লিখেছে। দক্ষিণ দিকের রঙটা হচ্ছে রুইমাছের পেটের মতো, ওর গণ্ধটা দিধের গণ্ধ, স্বাদটা স্বাদটা পুরুব দিকের রঙটা হচ্ছে সব্জ, গণ্ধটা মদনত্ত হাতির মতো, স্বাদটা বকুলের ফলের মতো ক্যা— নৈশ্বতি কোণের—

শ্বিতীয় শোণপাংশ,। আর বলতে হবে না দাদা। কিন্তু দশ দিকে তো আমরা এ সব রঙ গন্ধ দেখতে পাই নে।

পঞ্চক। দেখতে পেলে তো দেখাই যেত। যে ঘোর মূর্খ সেও দেখত। এ-সব কেবল প্র্থিতে পড়তে পাওয়া যায়, জগতে কোথাও দেখবার জো নেই।

প্রথম শোণপাংশ্ব। তা হলে দাদা তুমি পর্থিই পড়ো, আমরা চলল্বম।

শ্বিতীয় শোণপাংশ্ব। এদের মতো চোথকান ব্বজে যদি আমাদের বসে বসে ভাবতে হত তা হলে তো আমরা পাগল হয়ে যেতুম।

তৃতীয় শোণপাংশ্ব। চল্ ভাই, ঘ্বরে আসি, শিকারের সন্ধান পেয়েছি। নদীর ধারে গণ্ডারের পারের চিহ্ন দেখা গেছে।

[ প্রস্থান

পশুক। এই শোণপাংশ্বগ্নলো বাইরে থাকে বটে, কিন্তু দিনরাচি এমনি পাক খেয়ে বেড়ায় যে, বাহিরটাকে দেখতেই পায় না। এরা যেখানে থাকে সেখানে একেবারে অস্থিরতার চোটে চতুদিকি ঘ্নলিয়ে যায়। এরা একট্র থেমেছে অর্মান সমস্ত আকাশটা যেন গান গেয়ে উঠেছে। এই শোণপাংশ্বদের দেখছি ওরা চুপ করলেই আর কিছ্ব শ্বনতে পায় না— ওরা নিজের গোলমালটা শোনে সেইজন্যে এত গোল করতে ভালোবাসে। কিন্তু এই আলোতে ভরা নীল আকাশটা আমার রক্তের ভিতরে গিয়ে কথা কচেছ, আমার সমস্ত শ্রীরটা গুনু গুনু করে বেড়াছে।

গান

ঘরেতে দ্রমর এল গ্রুন্গ্রনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শ্রনিয়ে।
আলোতে কোন্ গগনে
মাধবী জাগল বনে,
এল সেই ফ্ল জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শ্রনিয়ে।
কেমনে রহি ঘরে,
মন যে কেমন করে,
কেমনে কাটে যে দিন দিন গ্রনিয়ে।
কী মায়া দেয় ব্লায়ে;
দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের স্বের জাল ব্রনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শ্রনিয়ে।

শোণপাংশ্বনের প্রঃপ্রবেশ প্রথম শোণপাংশ্ব। ও ভাই পঞ্চক, দাদানাকুর আসছে। দিবতীয় শোণপাংশ্ব। এখন রাখো তোমার পুর্ণি রাখো- দাদাঠাকুর আসছে।

দাদাঠাকরের প্রবেশ

প্রথম শোণপাংশ্। দাদাঠাকুর!
দাদাঠাকুর। কীরে?
দিবতীয় শোণপাংশ্। দাদাঠাকুর।
দাদাঠাকুর। কী চাইরে?
তৃতীয় শোণপাংশ্। কিছ্ চাই নে—একবার তোমাকে ডেকে নিচ্ছি।
পণ্ডক। দাদাঠাকুর!
দাদাঠাকুর। কী ভাই, পণ্ডক যে।

পঞ্জ। ওর। সবাই তোমায় ডাকছে, আমারও কেমন ডাকতে ইচ্ছে হল। যতই ভাবছি ওদের দলে মিশ্ব না ততই আরো জডিয়ে পড়িছ।

প্রথম শোণপাংশ্ব। আমাদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে আবার দল কিসের। **উনি আমাদের সব** দলের শতদল পদম।

গান

এই একলা মোদের হাজার মান্ দাদাঠাকুর। এই আমাদের মজার মান্ দাদাঠাকুর। এই তো নানা কাজে, এই তো নানা সাজে, এই আমাদের খেলার মান্ দাদাঠাকর। সব মিলনে মেলার মান্ষ দাদাঠাকুর। এই তো হাসির দলে, এই তো চোখের জলে, এই তো সকল ক্ষণের মান্ষ দাদাঠাকুর। এই তো ঘরে ঘরে, এই তো ঘরি মরে, এই তো বাহির করে. এই আমাদের কোণের মান্ষ দাদাঠাকুর। এই আমাদের মনের মান্ষ

পশুক। ও ভাই, তোদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে তোরা তো দিনরাত মাতামাতি করছিস, একবার আমাকে ছেড়ে দে, আমি একটা নিরালায় বসে কথা কই। ভয় নেই, ওঁকে আমাদের অচলায়তনে নিয়ে গিয়ে কপাট দিয়ে রাখব না।

প্রথম শোণপাংশ্ব। নিয়ে যাও-না। সে তো ভালোই হয়। তা হলে কপাটের বাপের সাধ্য নেই বাধ থাকে। উনি গেলে তোমাদের অচলায়তনের পাথরগবুলো স্বৃদ্ধ নাচতে আরম্ভ করবে, পর্ইথিগ্রেলার মধ্যে বাঁশি বাজবে।

শ্বিতীয় শোণপাংশ্ব। আচ্ছা, আয় ভাই, আমাদের কাজগব্বলো সেরে আসি। দাদাঠাকুরকে নিয়ে পঞ্চকদাদা একট্ব বস্বক।

া প্রস্থান

পণ্ডক। ঐ শোণপাংশ্বগ্নলো গেছে, এইবার তোমার পায়ের ধ্বলো নিই দাদাঠাকুর। ওরা দেখলে হেসে অস্থির হত, তাই ওদের সামনে করি নে।

দাদাঠাকুর। দরকার কী ভাই পায়ের ধ্বলায়।

পণ্ডক। নিতে ইচ্ছে করে। বুকের ভিতরটা যখন ভরে ওঠে, তখন বুঝি তার ভারে মাথা নিচু হয়ে পড়ে— ভক্তি না করে যে বাঁচি নে।

দাদাঠাকুর। ভাই, আমিও থাকতে পারি নে। স্নেহ যখন আমার হৃদয়ে ধরে না, তখন সেই স্নেহই আমার ভক্তি।

পশুক। অচলায়তনে প্রণাম করে করে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে। তাতে নিজেকেই কেবল ছোটো করেছি, বড়োকে পাই নি।

দাদাঠাকুর। এই আমার সবার বাড়া বড়োর মধ্যে এসে যখন বাস তখন যা করি তাই প্রণাম হয়ে ওঠে। এই-যে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তোমার ম্বথের দিকে তাকিয়ে আমার মন তোমাকে আশীর্বাদ করছে— এও আমার প্রণাম।

পশুক। দাদাঠাকুর, তোমার দুরুই চোখ দিয়ে এই-যে তুমি কেবল সেই বড়োকে দেখছ, তোমাকে যখন দেখি তখন তোমার সেই দেখাটিকেও আমি যেন পাই। তখন পশ্পাখি গাছপালা আমার কাছে আর কিছুই ছোটো থাকে না। এমন-কি, তখন ঐ শোণপাংশ্বদের সংগ্রে মাতামাতি করতেও আমার আর বাধে না।

দাদাঠাকুর। আমিও যে ওদের সঙ্গে খেলে বেড়াই সে খেলা আমার কাছে মস্ত খেলা। আমার মনে হয় আমি ঝরনার ধারার সঙ্গে খেলছি, সম্বদ্রের চেউয়ের সঙ্গে খেলছি।

পঞ্চক। তোমার কাছে সবই বড়ো হয়ে গিয়েছে।

দাদাঠাকুর। না ভাই, বড়ো হয় নি, সত্য হয়ে উঠেছে— সত্য যে বড়োই, ছোটোই তো মিথ্যা। পঞ্চ। তোমার বাধা কেটে গেছে দাদাঠাকুর, সব বাধা কেটে গেছে। এমন হাসতে খেলতে, মিলতে মিশতে, কাজ করতে, কাজ ছাড়তে কে পারে! তোমার ঐ ভাব দেখে আমার মনটা ছট্ফট্ করতে থাকে। ঐ-যে কী-একটা আছে— চরম, না পরম, না কী, তা কে-বলবে— তার জন্যে দিনরাত যেন আমার মন কেমন করে। থেকে থেকে এক-একবার চমকে উঠি, আর ভাবি এইবার বৃ্ঝি হল, বৃ্ঝি পাওয়া গেল। দাদাঠাকুর, শ্ব্নছি আমাদের গ্বুর্ আসবেন।

দাদাঠাকুর। গ্রুব্ ! কী বিপদ। ভারি উৎপাত করবে তা হলে তো। পঞ্চক। একট্ব উৎপাত হলে যে বাঁচি। চুপচাপ থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। দাদাঠাকুর। তোমার যে শিক্ষা কাঁচা রয়েছে, মনে ভয় হচ্ছে না? পঞ্চক। আমার ভয় সব চেয়ে কম— আমার একটি ভূলও হবে না। দাদাঠাকুর। হবে না?

পঞ্চক। একেবারে কিছ্বই জানি নে, ভূল করবার জায়গাই নেই। নির্ভায়ে চুপ করে থাকব।
দাদাঠাকুর। আচ্ছা বেশ, তোমার গ্রের্ এলে তাঁকে দেখে নেওয়া যাবে। এখন তুমি আছ কেমন
বলো তো।

পণ্ডক। ভয়ানক টানাটানির মধ্যে আছি ঠাকুর। মনে মনে প্রার্থনা করছি, গ্রুর্ এসে যে দিকে হোক এক দিকে আমাকে ঠিক করে রাখ্ন—হয় এখানকার খোলা হাওয়ার মধ্যে অভয় দিয়ে ছাড়া দিন, নয় তো খ্ব কষে প্র্থি চাপা দিয়ে রাখ্ন; মাথা থেকে পা পর্যক্ত আগাগোড়া একেবারে সমান চ্যাপটা হয়ে যাই।

দাদাঠাকুর। তা, তোমার গ্রের তোমার উপর যত পর্বথির চাপই চাপান-না কেন, তার নীচের থেকে তোমাকে আসত টেনে বের করে আনতে পারব।

পশুক। তা তুমি পারবে সে আমি জানি। কিল্তু দেখো ঠাকুর, একটা কথা তোমাকে বলি—
অচলায়তনের মধ্যে ঐ-যে আমরা দরজা বন্ধ করে আছি, দিবা আছি। ওখানে আমাদের সমসত
বোঝাপড়া একেবারে শেষ হয়ে গেছে। ওখানকার মান্য সেইজন্যে বড়ো নিশ্চিন্ত। কিছ্বতে
কারো একট্ব সন্দেহ হবার জো নেই। যদি দৈবাৎ কারো মনে এমন প্রশ্ন ওঠে যে, আচ্ছা ঐ-যে
চন্দ্রগ্রহণের দিনে শোবার ঘরের দেওয়ালে তিনবার সাদা ছাগলের দাড়ি ব্রলিয়ে দিয়ে আওড়াতে
হয় 'হ্নন হ্ন তিষ্ঠ তিষ্ঠ বন্ধ বন্ধ অম্তের হৢ ফট স্বাহা' এর কারণটা কী— তা হলে কেবলমাত্র
চারটে সম্পর্নির আর এক মাষা সোনা হাতে করে যাও তখনই মহাপণ্ডকদাদার কাছে, এমনি উত্তরটি
পাবে যে আর কথা সরবে না। হয় সেটা মানো, নয় কানমলা খেয়ে বেরিয়ে যাও, মাঝে অন্য রাস্তা
নেই। তাই সমস্তই চমৎকার সহজ হয়ে গেছে। কিল্তু ঠাকুর, সেখান থেকে বের করে তুমি আমাকে
এই যে জায়গাটাতে এনেছ এখানে কোনো মহাপণ্ডকদাদার টিকি দেখবার জো নেই— বাঁধা জবাব
পাই কার কাছে। সব কথারই বারো-আনা বাকি থেকে যায়। তুমি এমন করে মনটাকে উতলা করে
দিলে— তার পর?

দাদাঠাকুর। তার পরে?

#### গান

যা হবার তা হবে।
যে আমাকে কাঁদায় সে কি অমনি ছেড়ে রবে।
পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে, পথ যে কোথায় সেই তা জানে,
ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায় সেই তো ঘরে লবে।

পশুক। এতবড়ো ভরসা তূমি কেমন করে দিচ্ছ ঠাকুর! তুমি কোনো ভয় কোনো ভাবনাই রাখতে দেবে না, অথচ জন্মাবধি আমাদের ভয়ের অন্ত নেই। মৃত্যুভয়ের জন্যে আমতায়্ধারিণী মন্ত্র পড়ছি, শত্রুভয়ের জন্যে মহাসাহস্রপ্রমদিনী, ঘরের ভয়ের জন্যে গ্রুমাতৃকা, বাইরের ভয়ের জন্যে অভয়ংকরী, সাপের ভয়ের জন্যে মহাময়্রী, বজ্রুভয়ের জন্যে বজ্রুগান্ধারী, ভূতের ভয়ের জন্যে চন্ডভট্টারিকা, চোরের ভয়ের জন্যে হরাহরহুদয়া। এমন আর কত নাম করব।

দাদাঠাকুর। আমার বন্ধ্ব এমন মন্ত্র আমাকে পড়িয়েছেন যে তাতে চিরদিনের জন্য ভয়ের বিষদাত ভেঙে যায়।

পণ্ডক। তোমাকে দেখে তা বোঝা যায়। কিল্তু সেই বল্ধাকে পেলে কোথা ঠাকুর।
দাদাঠাকুর। পাবই বলে সাহস করে বাক বাড়িয়ে দিলাম, তাই পেলাম। কোথাও যেতে
হয় নি।

পঞ্ক। সে কী রকম?

দাদাঠাকুর। যে ছেলের ভরসা নেই সে অন্ধকারে বিছানায় মাকে না দেখতে পেলেই কাঁদে, আর যার ভরসা আছে সে হাত বাড়ালেই মাকে তখনই ব্ ক ভরে পায়। তখন ভয়ের অন্ধকারটাই আরো নিবিড় মিন্টি হয়ে ওঠে। মা তখন যদি জিজ্ঞাসা করে, 'আলো চাই?' ছেলে বলে, 'তুমি থাকলে আমার আলোও যেমন অন্ধকারও তেমনি।'

পণ্ডক। দাদাঠাকুর, আমার অচলায়তন ছেড়ে অনেক সাহস করে তোমার কাছ অর্বাধ এসেছি, কিন্তু তোমার ঐ বন্ধ্ব পর্যানত যেতে সাহস করতে পারছি নে।

দাদাঠাকুর। কেন, তোমার ভয় কিসের?

পশুক। খাঁচায় যে পাখিটার জন্ম, সে আকাশকেই সব চেয়ে ডরায়। সে লোহার শলাগ্রলোর মধ্যে দ্বঃখ পায় তব্ব দরজাটা খ্বলে দিলে তার ব্বক দ্বর্ দ্বর্ করে, ভাবে 'বন্ধ না থাকলে বাঁচব কী করে'। আপনাকে যে নির্ভায়ে ছেড়ে দিতে শিখি নি। এইটেই আমাদের চিরকালের অভ্যাস।

দাদাঠাকুর। তোমরা অনেকগ্নলো তালা লাগিয়ে সিন্ধ্নক বন্ধ করে রাখাকেই মুস্ত লাভ মনে কর— কিন্তু সিন্ধ্নকে-যে আছে কী তার খোঁজ রাখ না।

পণ্ডক। আমার দাদা বলে, জগতে যা-কিছ্ম আছে সমস্তকে দূর করে ফেলতে পারলে তবেই আসল জিনিসটিকে পাওয়া যায়। সেইজনোই দিনরাত্রি আমারা কেবল দূরই করছি— আমাদের কতটা গেল সেই হিসাবটাই আমাদের হিসাব— সে হিসাবের অন্তও পাওয়া যাচ্ছে না।

দাদাঠাকুর। তোমার দাদা তো ঐ বলে, কিন্তু আমার দাদা বলে, যখন সমস্ত পাই তখনই আসল জিনিসকে পাই। সেইজন্যে ঘরে আমি দরজা দিতে পারি নে— দিনরাত্তি সব খালে রেখে দিই। আছা পঞ্চক, ভূমি যে তোমাদের আয়তন থেকে বেরিয়ে আস কেউ তা জানে না?

পশুক। আমি জানি যে আমাদের আচার্য জানেন। কোনোদিন তাঁর সংগ্যে এ নিয়ে কোনো কথা হয় নি— তিনিও জিজ্ঞাসা করেন না, আমিও বলি নে। কিন্তু আমি যখন বাইরে থেকে ফিরে যাই তিনি আমাকে দেখলেই ব্রুতে পারেন। আমাকে তথন কাছে নিয়ে বসেন, তাঁর চোখের ষেন একটা কী ক্ষর্ধা তিনি আমাকে দেখে মেটান। যেন বাইরের আকাশটাকে তিনি আমার ম্থের মধ্যে দেখে নেন। ঠাকুর, যেদিন তোমার সংগ্যে আচার্যদেবকে মিলিয়ে দিতে পারব সেদিন আমার অচলায়তনের সব দর্যুথ ঘুচবে।

দাদাঠাকুর। সেদিন আমারও শ্বভদিন হবে।

পণ্ডক। ঠাকুর, আমাকে কিন্তু তুমি বড়ো অম্থির করে তুলেছ। এক-এক সময় ভয় হয় ব্রিঝ কোনোদিন আর মন শান্ত হবে না।

দাদাঠাকুর। আমিই কি স্থির আছি ভাই? আমার মধ্যে ঢেউ উঠেছে বলেই তোমারও মধ্যে ঢেউ তুলছি।

পণ্ডক। কিন্তু তবে যে তোমার ঐ শোণপাংশ্বা বলে তোমার কাছে তারা খ্ব শান্তি পায়, কই. শান্তি কোথায়! আমি তো দেখি নে।

দাদাঠাকুর। ওদের যে শান্তি চাই। নইলে কেবলই কাজের ঘর্ষণে ওদের কাজের মধ্যেই দাবানল লেগে যেত, ওদের পাশে কেউ দাঁড়াতে পারত না।

পঞ্চক। তোমাকে দেখে ওরা শান্তি পায়?

দাদাঠাকুর। এই পাগল যে পাগলও হয়েছে শান্তিও পেয়েছে। তাই সে কাউকে খ্যাপায়,

কাউকে বাঁধে। পর্নিশার চাঁদ সাগরকে উতলা করে যে মল্ফে, সেই মল্ফেই প্থিবীকে ঘ্রুম পাড়িয়ে রাখে।

পণ্ডক। ঢেউ তোলো ঠাকুর, ঢেউ তোলো, ক্ল ছাপিয়ে যেতে চাই। আমি তোমায় সত্যি বলছি আমার মন খেপেছে, কেবল জোর পাচ্ছি নে—তাই দাদাঠাকুর, মন কেবল তোমার কাছে আসতে চায়—তুমি জোর দাও—তুমি জোর দাও—তুমি আর দাঁড়াতে দিয়ো না।

#### गान

আমি কারে ডাকি গো আমার বাঁধন দাও গো টুটে।

আমি হাত বাড়িয়ে আছি,

আমায় লও কেড়ে লও ল্বটে।

তুমি ডাকো এমনি ডাকে থেন লজ্জা ভয় না থাকে,

যেন সব ফেলে যাই, সব ঠেলে যাই,

यारे रक्षत्य यारे इन्हें।

আমি দ্বপন দিয়ে বাধা,

কেবল ঘ্মের ঘোরের বাধা,

সে যে জড়িয়ে আছে প্রাণের কাছে

মন্দিয়ে আঁথিপন্টে। দিনের পরে দিন

ওলো দিনের পরে দিন আমার কোথায় হল লীন,

কেবল ভাষাহারা অশ্র্ধারায়

পরান কে'দে উঠে।

আচ্ছা দাদাঠাকুর, তোমাকে আর কাঁদতে হয় না? ভূমি যাঁর কথা বল তিনি তোমার চোখের জল মুভিয়েছেন?

দাদাঠাকুর। তিনি চোখের জল মোছান, কিন্তু চোখের জল ঘোচান না।

পঞ্চন। কিন্তু দাদা, আমি তোমার ঐ শোণপাংশন্দের দেখি আর মনে ভাবি, ওরা চোখের জল ফেলতে শেখে নি। ওদের কি তুমি একেবারেই কাঁদাতে চাও না।

দাদাঠাকুর। ধেখানে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে না সেখানে থাল কেটে জল আনতে হর। ওদেরও রসের দরকার হবে, তখন দরে থেকে বয়ে আনবে। কিল্কু দেখেছি ওরা বর্ধণ চায় না, তাতে ওদের কাজ কামাই যায়, সে ওরা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, ঐরকমই ওদের দ্বভাব।

পশ্তক। ঠাকুর, আমি তো সেই বর্ষণের জন্যে তাকিয়ে আছি। যতদ্রে শ্বকোবার তা শ্বকিয়েছে, কোথাও একট্ব সব্ক আর কিছ্ব বাকি নেই, এইবার তো সময় হয়েছে—মনে হচ্ছে যেন দ্রে থেকে গ্রুর্ গ্রুর্ ডাক শ্বনতে পাচ্ছি। ব্বিঝ এবার ঘন নীল মেঘে তণ্ড আকাশ জ্বড়িয়ে যাবে, ভরে যাবে।

দাদাঠাকুর।

গান

বৃনিঝ এল, বৃনিঝ এল, ওরে প্রাণ! এবার ধর্ দেখি তোর গান। ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে ধরা বৃনিঝ শিউরে ওঠে,

দিগন্তে ওই স্তব্ধ আকাশ পেতে আছে কান।

পঞ্চক। ঠাকুর, আমার বুকের মধ্যে কী আনন্দ যে লাগছে সে আমি বলে উঠতে পারি নে।

এই মাটিকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে। ডাকো ডাকো, তোমার একটা ডাক দিয়ে এই আকাশ ছেয়ে ফেলো।

গান

আজ যেমন করে গাইছে আকাশ
তেমনি করে গাও গো।
যেমন করে চাইছে আকাশ
তেমনি করে চাও গো।
আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায়
মমর্মিয়া বনকে কাঁদায়,
তেমনি আমার ব্বকের মাঝে
কাঁদিয়া কাঁদাও গো।

শ্বনছ দাদা, ঐ কাঁসর বাজছে।

मामाठाकुत । दौ वाक्र ए ।

পঞ্চক। আমার আর থাকবার জো নেই।

मामाठाकूत। त्कन?

পঞ্চন। আজ আমাদের দীপকেতন প্জো।

দাদাঠাকুর। কী করতে হবে।

পশুক। আজ তুম্রতলা থেকে মাটি এনে সেইটে পশুগব্য দিয়ে মেখে বিরোচন মন্ত্র পড়তে হবে। তার পরে সেই মাটিতে ছোটো ছোটো মন্দির গড়ে তার উপরে ধনজা বসিয়ে দিতে হবে। এমন হাজারটা গড়ে তবে স্থান্তের পরে জলগ্রহণ।

দাদাঠাকুর। ফল কী হবে।

পশুক। প্রেতলোকে পিতামহদের ঘর তৈরি হয়ে যাবে।

দাদাঠাকুর। যারা ইহলোকে আছে তাদের জন্যে—

পণ্ডক। তাদের জন্যে ঘর এত সহজে তৈরি হয় না। চলল্বম ঠাকুর, আবার কবে দেখা হবে জানি নে। তোমার এই হাতের স্পর্শ নিয়ে চলল্বম—এ-ই আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে—এ-ই আমার নাগপাশ-বাঁধন আলগা করে দেবে। ঐ আসছে শোণপাংশ্বর দল— আমরা এখানে বসে আছি দেখে ওদের ভালো লাগছে না, ওরা ছট্ফট্ করছে। তোমাকে নিয়ে ওরা হ্বটোপাটি করতে চায়—কর্ক, ওরাই ধন্য, ওরা দিনরাত তোমাকে কাছে পায়।

দাদাঠাকুর। হুটোপাটি করলেই কি কাছে পাওয়া যায়। কাছে আসবার রাস্তাটা কাছের লোকের চোখেই পড়ে না।

শোণপাংশ্বদলের প্রবেশ

প্রথম শোণপাংশ্। ও কী ভাই পঞ্চক, যাও কোথায়?

পঞ্চক। আমার সময় হয়ে গেছে, আমাকে যেতেই হবে।

শ্বিতীয় শোণপাংশ্ব। বাঃ, সে কি হয়? আজ আমাদের বনভোজন, আজ তোমাকে ছাড়ছি নে।

পঞ্চক। না ভাই, সে হবে না—ঐ কাঁসর বাজছে।

তৃতীয় শোণপাংশ। কিসের কাঁসর বাজছে?

পশুক। তোরা ব্রুবি নে। আজ দীপকেতন প্জা— আজ ছেলেমান্বি না। আমি চলল্ম। (কিছ্বদ্রে গিয়া হঠাৎ ছ্টিয়া ফিরিয়া আসিয়া)

গান

হারে রে রে রে রে—
আমায় ছেড়ে দে রে দে রে।
থেমন ছাড়া বনের পাখি
মনের আনদেদ রে।
ঘন প্রাবণধারা
থেমন বাঁধনহারা
বাদল বাতাস থেমন ডাকাত
আকাশ লুটে ফেরে।
হারে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে কে রে।
দাবানলের নাচন থেমন
সকল কানন ঘেরে।
বক্ত থেমন বেগে
গজের থড়ের মেঘে
অট্টহাস্যে সকল বিঘারাধার বক্ষ চেরে।

প্রথম শোণপাংশ্ব। বেশ বেশ পঞ্চকদাদা, তা হলে চলো আমাদের বনভোজনে। পশুক। বেশ, চলো। (একট্ব থামিয়া দ্বিধা করিয়া) কিন্তু ভাই, ঐ বন পর্যন্তই যাব, ভোজন পর্যন্ত নয়।

দ্বিতীয় শোণপাংশ্ব। সে কি হয়! সকলে মিলে ভোজন না করলে আনন্দ কিসের! পণ্ডক। না রে, তোদের সঙ্গে ঐ জায়গাটাতে আনন্দ চলবে না। দ্বিতীয় শোণপাংশ্ব। কেন চলবে না? চালালেই চলবে।

পণ্ডক। চালালেই চলে এমন কোনো জিনিস আমাদের ত্রিসীমানায় আসতে পারে না তা জানিস? মারলে চলে না, ঠেললে চলে না, দশটা হাতি জ্বড়ে দিলে চলে না, আর তুই বলিস কিনা চালালেই চলবে!

তৃতীয় শোণপাংশ,। আচ্ছা ভাই, কাজ কী। তুমি বনেই চলো, আমাদের সংখ্য খেতে বসতে হবে না।

পশুক। খুব হবে রে খুব হবে। আজ খেতে বসবই, খাবই—আজ সকলের সঙ্গে বসেই খাব—আনন্দে আজ ক্রিয়াকল্পতর্বর ডালে ডালে আগ্নন লাগিয়ে দেব—প্রাড়িয়ে সব ছাই করে ফেলব। দাদাঠাকুর, তুমি ওদের সঙ্গে খাবে না?

দাদাঠাকুর। আমি রোজই খাই।

পঞ্চ। তবে তুমি আমাকে খেতে বলছ না কেন।

দাদাঠাকুর। আমি কাউকে বাল নে ভাই, নিজে বসে যাই।

পশুক। না দাদা, আমার সংশ্যে অমন করলে চলবে না। আমাকে তুমি হ্রুকুম করো, তা হলে আমি বে'চে যাই। আমি নিজের সংখ্য কেবলই তর্ক করে মরতে পারি নে।

দাদাঠাকুর। অত সহজে তোমাকে বে'চে যেতে দেব না পশ্চক। যেদিন তোমার আপনার মধ্যে হ্কুম উঠবে সেইদিন আমি হ্কুম করব।

একদল শোণপাংশ্র প্রবেশ

দাদাঠাকুর। কীরে, এত ব্যঙ্গত হয়ে ছনুটে এলি কেন? প্রথম শোণপাংশন্ন। চন্ডককে মেরে ফেলেছে। দাদাঠাকুর। কে মেরেছে? দ্বিতীয় শোণপাংশ। স্থবিরপত্তনের রাজা।

পঞ্চ। আমাদের রাজা? কেন, মারতে গেল কেন।

শ্বিতীয় শোণপাংশ্ব। স্থাবিরক হয়ে ওঠবার জন্যে চণ্ডক বনের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরে তপস্যা করছিল। ওদের রাজা মন্থরগ্বণত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেছে।

তৃতীয় শোণপাংশ, । আগে ওদের দেশের প্রাচীর প'য়তিশ হাত উ'চু ছিল, এবার আশি হাত উ'চু করবার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েছে, পাছে প্থিবীর সব লোক লাফ দিয়ে গিয়ে হঠাং স্থাবরক হয়ে ওঠে।

চতুর্থ শোণপাংশ। আমাদের দেশ থেকে দশজন শোণপাংশ, ধরে নিয়ে গেছে, হয়তো ওদের কালবাণ্ট দেবীর কাছে বলি দেবে।

मामाठाकुत। हत्ना তবে।

প্রথম শোণপাংশ। কোথায়?

দাদাঠাকুর। স্থাবরপত্তনে!

দিবতীয় শোণপাংশ। এখনই?

मामाठाकुत। दाँ, এখনই।

नकरल। ७८त, हल् रत हल्।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার আদেশ আছে—ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।

প্রথম শোণপাংশ্ব। দেব ধ্বলোয় ল্বটিয়ে।

সকলে। দেব ল ্বিটিয়ে।

দাদাঠাকুর। ওদের সেই ভাঙা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে দেব।

সকলে। হাঁ, রাজপথ তৈরি করে দেব।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার বিজয়রথ তার উপর দিয়ে চলবে।

সকলে। হাঁ, চলবে। চলবে।

পণ্ডক। দাদাঠাকুর, এ কী ব্যাপার!

দাদাঠাকুর। এই আমাদের বনভোজন।

প্রথম শোণপাংশ,। চলো পঞ্চক, তুমি চলো।

দাদাঠাকুর। না না, পণ্ডক না। যাও ভাই, তুমি তোমার অচলায়তনে ফিরে যাও। <mark>যখন সময়</mark> হবে দেখা হবে।

পঞ্চক। কী জানি ঠাকুর, যদিও আমি কোনো কর্মেরই না, তব্ ইচ্ছে করছে তোমাদের সংশ্ব ছুটে বেরিয়ে পড়ি।

দাদাঠাকুর। না পঞ্চক, তোমার গ্রুর আসবেন, তুমি অপেক্ষা করো গে।

পণ্ডক। তবে ফিরে যাই। কিন্তু ঠাকুর, যতবার বাইরে এসে তোমার সঞ্চো দেখা হয় ততবার ফিরে গিয়ে অচলায়তনে আমাকে যেন আর ধরে না। হয় ওটাকে বড়ো করে দাও, নয় আমাকে আর বাড়তে দিয়ো না।

দাদাঠাকুর। আয় রে, তবে যাত্রা করি।

# অচলায়তন

# মহাপঞ্চক উপাধ্যায় সঞ্জীব বিশ্বশ্ভর জয়োত্তম

বিশ্বশ্ভর। আচার্য অদীনপর্ণ্য যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন তবে তিনি <mark>যেমন আছেন</mark> থাকুন কিন্তু আমরা তাঁর কোনো অনুশাসন মানব না।

জয়োত্তম। তিনি বলেন, তাঁর গ্রুর তাঁকে যে আসনে বসিয়েছেন তাঁর গ্রুরই তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দেবেন সেইজন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।

## একটি ছাত্রের প্রবেশ

মহাপণ্ডক। কী হে ত্ণাঞ্জন?

ত্ণাঞ্জন। আজ দ্বাদশী, আজ আমার লোকেশ্বর ব্রতের পারণের দিন। কিন্তু কী করব, আমাদের আচার্য যে কে তার তো কোনো ঠিক হল না— আমাদের যে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড পণ্ড হতে বসল এর কী করা যায়!

মহাপঞ্চক। সে তো আমি তোমাদের বলে রেখেছি—এখন আশ্রমে যা-কিছু কাজ হচ্ছে, সমস্তই নিজ্ফল হচ্ছে।

উপাধ্যায়। শুধু নিম্ফল হচ্ছে তা নয়, আমাদের অপরাধ ক্রমেই জমে উঠছে।

मक्षीव। এ यে वर्षा मर्वातर्भ कथा।

জয়োত্তম। কিন্তু আমাদের গ্রুর আসবার তো দেরি নেই, এর মধ্যে আর কত অনিষ্টই বা হবে।

সঞ্জীব। আরে রাখো তোমার তর্ক। অনিষ্ট হতে সময় লাগে না। মরার পক্ষে এক মুহুর্তই যথেষ্ট।

## অধ্যেতার প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী গো অধ্যেতা, ব্যাপার কী।

অধ্যেতা। তোমরা তো আমাকে বলে এলে স্বভদ্রকে মহাতামসে বসাতে— কিন্তু বসায় কার সাধ্য। মহাপঞ্চন। কেন, কী বিঘা ঘটেছে।

অধ্যেতা। মৃতিমান বিঘা রয়েছে তোমার ভাই!

মহাপণ্ডক। পণ্ডক?

অধ্যেতা। হাঁ। আমি স্ভদ্রকে হিঙ্গ্মদর্শন কুল্ডে স্নান করিয়ে সবে উঠেছি এমন সময় পশুক এসে তাকে কেড়ে নিয়ে গেল।

মহাপঞ্চক। না, এই নরাধমকে নিয়ে আর চলল না। অনেক সহ্য করেছি। এবার ওকে নির্বাসন দেওয়াই স্থির। কিন্তু অধ্যেতা, তুমি এটা সহ্য করলে?

অধ্যেতা। আমি কি তোমার পঞ্চককে ভয় করি! স্বয়ং আচার্য অদীনপুণ্য এসে তাকে আদেশ করলেন, তাই তো সে সাহস পেলে।

তৃণাঞ্জন। আচার্য অদীনপর্ণ্য!

সঞ্জীব। স্বয়ং আমাদের আচার্য!

বিশ্বশ্ভর। ক্রমে এ-সব হচ্ছে কী! এতদিন এই আয়তনে আছি, কখনো তো এমন অনাচারের কথা শ্রনি নি। যে স্নাত তাকে তার ব্রত থেকে ছিল্ল করে আনা! আর স্বয়ং আমাদের আচার্যের এই কীর্তি!

জয়োত্তম। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক-না।

বিশ্বশ্ভর। না না, আচার্যকে আমরা—

মহাপঞ্চ। কী করবে আচার্যকে, বলেই ফেলো।

বিশ্বম্ভর। তাই তো ভার্বাছ কী করা যায়। তাকে না হয়— আপনি বলে দিন-না কী করতে হবে।

মহাপঞ্চ। আমি বলছি তাঁকে সংযত করে রাখতে হবে।

সঞ্জীব। কেমন করে?

মহাপঞ্চক। কেমন করে আবার কী! মন্ত হস্তীকে যেমন করে সংযত করতে হয় তেমনি করে।

জয়োত্তম। আমাদের আচার্যদেবকে কি তাহলে—

মহাপঞ্চ। হাঁ, তাঁকে বন্ধ করে রাখতে হবে। চুপ করে রইলে যে! পারবে না?

তৃণাঞ্জন। কেন পারব না। আপনি যদি আদেশ করেন তা হলেই—

জয়োত্তম। কিন্তু শাস্তে কি এর—

মহাপঞ্চ। শাস্ত্রে বিধি আছে।

তৃণাঞ্জন। তবে আর ভাবনা কী?

উপাধ্যায়। মহাপঞ্চক, তোমার কিছুই বাধে না, আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে।

#### আচার্যের প্রবেশ

আচার্য। বংস, এতদিন তোমরা আমাকে আচার্য বলে মেনেছ, আজ তোমাদের সামনে আমার বিচারের দিন এসেছে। আমি স্বীকার করছি অপরাধের অন্ত নেই, অন্ত নেই, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

তৃণাঞ্জন। তবে আর দেরি করেন কেন। এদিকে যে আমাদের সর্বনাশ হয়।

জয়োন্তম। দেখো তৃণাঞ্জন, আঁশ্তাকুড়ের ছাই দিয়ে তোমার এই মুখের গর্তটা ভরিয়ে দিতে হবে। একট্র থামো না।

আচার্য। গ্রের্ চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পর্ন্থি নিয়ে বসল্ম; তার শ্বকনো পাতায় ক্ষ্মা যতই মেটে না ততই পর্ন্থি কেবল বাড়াতে থাকি। খাদোর মধ্যে প্রাণ যতই কমে তার পরিমাণ ততই বেশি হয়। সেই জীর্ণ পর্নথির ভান্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তর্ব হদয়িট মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে! অম্তবাণী? কিন্তু আমার তাল্ব যে শ্বকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে! রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই! এবার নিয়ে এসো সেই বাণী, গ্রুর্, নিয়ে এসো হদয়ের বাণী! প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও!

পশুক। (ছর্টিয়া প্রবেশ করিয়া) তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শর্কনো পাতা— আয় রে নবীন কিশলয়— তোরা ছর্টে আয়, তোরা ফর্টে বেরো। ভাই জয়োত্তম, শর্নছ না, আকাশের ঘন নীল মেঘের মধ্যে মর্শ্ভির ডাক উঠেছে— 'আজ নৃত্য কর্ রে নৃত্য কর্'!

#### গান

ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে

তারে আজ থামায় কে রে!
সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে

তারে আজ নামায় কে রে!

প্রথমে জয়োত্তমের, পরে বিশ্বশ্ভরের, পরে সঞ্জীবের ন্তাগীতে যোগ মহাপশুক। পশুক, নির্লভিজ বানর কোথাকার, থামু বলছি, থাম্!

পণ্ডক।

ওরে আমার মন মেতেছে আমারে থামায় কে রে! মহাপঞ্চন। উপাধ্যায়, আমি তোমাকে বলি নি একজটা দেবীর শাপ আরম্ভ হয়েছে? দেখছ, কী করে তিনি আমাদের সকলের ব্লিধকে বিচলিত করে তুলছেন—ক্রমে দেখবে অচলায়তনের একটি পাথরও আর থাকবে না।

পঞ্চক। না থাকবে না, থাকবে না, পাথরগর্লো সব পাগল হয়ে যাবে; তারা কে কোথায় ছ্রটে বেরিয়ে পড়বে, তারা গান ধরবে—

> ওরে ভাই, নাচ্রে ও ভাই নাচ্রে— আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ্রে— লাজ ভয় ঘ্রচিয়ে দেরে। তোরে আজ থামায় কেরে।

মহাপঞ্জ। উপাধ্যার, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী! সর্বনাশ শ্রের্ হয়েছে, ব্রুতে পারছ না! ওরে সব ছন্নমতি মূর্খ, অভিশৃষ্ঠ বর্বর, আজ তোদের নাচবার দিন?

পঞ্জ। সর্বনাশের বাজনা বাজলেই নাচ শুরু হয় দাদা।

মহাপঞ্জ। চুপ কর্ লক্ষ্মীছাড়া! ছাত্রগণ, তোমরা আত্মবিস্মৃত হোয়ো না। ঘোর বিপদ আসল্ল সে কথা স্মরণ রেখো।

বিশ্বশ্ভর। আচার্যদেব, পায়ে ধরি, সন্ভদ্রকে আমাদের হাতে দিন, তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত থেকে নিরুত করবেন না।

আচার্য। না বৎস, এমন অনুরোধ কোরো না।

সঞ্জীব। ভেবে দেখুন, স্ভদ্রের কতবড়ো ভাগ্য। মহাতামস কজন লোকে পারে। ও-যে ধরাতলে দেবত্ব লাভ করবে।

আচার্য। গায়ের জোরে দেবতা গড়বার পাপে আমাকে লিগ্ত কোরো না। সে মান্র্য, সে শিশ্র, সেইজন্যেই সে দেবতাদের প্রিয়।

তৃণাঞ্জন। দেখুন, আপনি আমাদের আচার্য, আমাদের প্রণমা, কিন্তু যে অন্যায় আজ করছেন, তাতে আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

আচার্য। করো, বলপ্রয়োগ করো, আমাকে মেনো না, আমাকে মারো, আমি অপমানেরই যোগ্য, তোমাদের হাত দিয়ে আমার য়ে শাহ্তি আরশ্ভ হল তাতেই ব্রুবতে পারছি গ্রুর্র আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সেইজন্যেই বলছি শাহ্তির কারণ আর বাড়তে দেব না। স্ভেদ্রকে তোমাদের হাতে দিতে পারব না।

जुगाक्षन। भातरवन ना?

আচার্য। না।

মহাপশ্বক। তা হলে আর দ্বিধা করা নয়। তৃণাঞ্জন, এখন তোমাদের উচিত ওঁকে জোর করে ধরে নিয়ে ঘরে বন্ধ করা। ভীর্, কেউ সাহস করছ না? আমাকেই তবে এ কাজ করতে হবে?

জয়োত্তম। খবরদার— আচার্যদেবের গায়ে হাত দিতে পারবে না।

বিশ্বশ্ভর। না না, মহাপঞ্চক, ওঁকে অপমান করলে আমরা সইতে পারব না।

সঞ্জীব। আমরা সকলে মিলে পায়ে ধরে ওঁকে রাজি করাব। একা স্বভদ্রের প্রতি দয়া করে উনি কি আমাদের সকলের অমধ্পল ঘটাবেন?

তৃণাঞ্জন। এই অচলায়তনের এমন কত শিশ্ব উপবাসে প্রাণত্যাগ করেছে— তাতে ক্ষতি কী হয়েছে!

## স্ভদ্রের প্রবেশ

স্বভদ্র। আমাকে মহাতামস ব্রত করাও।

পশুক। সর্বনাশ করলে! ঘ্রামিয়ে পড়েছে দেখে আমি এখানে এর্সোছল্ম, কখন জেগে উঠে চলে এসেছে। আচার্য। বংস স্ভেদ্র, এসো আমার কোলে। যাকে পাপ বলে ভয় করছ সে পাপ আমার— আমিই প্রায়শ্চিত্ত করব।

তৃণাঞ্জন। না না, আয় রে আয় স্বভদ্র, তুই মান্য না, তুই দেবতা।

সঞ্জীব। তুই ধন্য।

বিশ্বশ্ভর। তোর বয়সে মহাতামস করা আর কারো ভাগ্যে ঘটে নি। সার্থক তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিল।

উপাধ্যায়। আহা স্বভদ্র, তুই আমাদের অচলায়তনেরই বালক বটে।

মহাপণ্ডক। আচার্য, এখনো কি তুমি জোর করে এই বালককে এই মহাপন্ণ্য থেকে বণ্ডিত করতে চাচ্ছ?

আচার্য। হায় হায়, এই দেখেই তো আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা যদি ওকে কাঁদিয়ে আমার হাত থেকে ছি'ড়ে কেড়ে নিয়ে যেতে তা হলেও আমার এত বেদনা হত না। কিন্তু দেখছি হাজার বছরের নিষ্ঠার বাহ্ম অতটাকু শিশার মনকেও পাথরের ম্ঠোয় চেপে ধরেছে. একেবারে পাঁচ আঙ্মলের দাগ বসিয়ে দিয়েছে রে। কখন সময় পেল সে? সে কি গভের মধ্যেও কাজ করে!

পণ্ডক। স্বভদ্র, আয় ভাই, প্রায়শ্চিত্ত করতে যাই—আমিও যাব তোর সংখ্য। আচার্য। বংস, আমিও যাব।

**मु** ७ मा ना, आभारक रा धकला थाकरा इरा-लाक थाकरल रा भाभ इरा!

মহাপণ্ডক। ধন্য শিশ্র, তুমি তোমার ঐ প্রাচীন আচার্যকে আজ শিক্ষা দিলে। এসো তুমি আমার সংগ্রে।

আচার্য। না, আমি যতক্ষণ তোমাদের আচার্য আছি ততক্ষণ আমার আদেশ ব্যতীত কোনো ব্রত আরম্ভ বা শেষ হতেই পারে না। আমি নিষেধ করছি। সন্ভদ্র, আচার্যের কথা অমান্য কোরেং না—এসো পঞ্চক, ওকে কোলে করে নিয়ে এসো।

• [ স্বভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের ও আচার্যের এবং উপাধ্যায়ের প্রস্থান

মহাপশ্বক। বিক্। তোমাদের মতো ভীর্দের দ্বর্গতি হতে রক্ষা করে এমন সাধ্য কারো নেই। তোমরা নিজেও মরবে অন্য সকলকেও মারবে। তোমাদের উপাধ্যায়টিও তেমনি হয়েছেন— তাঁরও আর দেখা নেই।

#### পদাতিকের প্রবেশ

পদাতিক। রাজা আসছেন।

মহাপঞ্জ। ব্যাপারখানা কী! এ যে আমাদের রাজা মন্থরগ্বংত।

## রাজার প্রবেশ

রাজা। নরদেবগণ, তোমাদের সকলকে নমস্কার।

সকলে। জয়োস্তু রাজন্।

মহাপণ্ডক। কুশল তো?

রাজা। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ। প্রত্যন্তদেশের দ্তেরা এসে খবর দিল যে দাদাঠাকুরের দল্ এসে আমাদের রাজ্যসীমার প্রাচীর ভাঙতে আরুল্ড করেছে।

মহাপঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল কারা?

রাজা। ঐ-যে শোণপাংশ্বরা।

মহাপণ্ডক। শোণপাংশ্রা যদি আমাদের প্রাচীর ভাঙে তা হলে যে সমুহত লণ্ডভণ্ড করে দেবে। রাজা। সেইজন্যেই তো ছন্টে এলন্ম। তোমাদের কাছে আমার প্রশন এই যে, আমাদের প্রাচীর ভাঙল কেন?

মহাপণ্ডক। শিখাসচ্ছন্দ মহাভৈরব তো আমাদের প্রাচীর রক্ষা করছেন।

রাজা। তিনি অনাচারী শোণপাংশন্দের কাছে আপন শিখা নত করলেন! নিশ্চয়ই তোমাদের মন্ত্র-উচ্চারণ অশন্দ্র্ধ হচ্ছে, তোমাদের ক্রিয়াপন্ধতিতে স্থলন হচ্ছে, নইলে এ যে স্বংশ্নর অতীত।

মহাপঞ্চক। আপনি সতাই অনুমান করেছেন মহারাজ।

সঞ্জীব। একজটা দেবীর শাপ তো আর বার্থ হতে পারে না।

রাজা। একজটা দেবীর শাপ! সর্বনাশ! কেন তাঁর শাপ।

মহাপঞ্চন। যে উত্তর দিকে তাঁর অধিষ্ঠান এখানে একদিন সেই দিককার জানলা খোলা হয়েছে।

রাজা। (বাসিয়া পড়িয়া) তবে তো আর আশা নেই।

মহাপণ্ডক। আচার্য অদীনপূণ্য এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিচ্ছেন না।

তৃণাঞ্জন। তিনি জোর করে আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন।

রাজা। তবে তো মিথ্যা আমি সৈন্য জড়ো করতে বলে এল্ম। দাও, দাও, অদীনপ্র্ণ্যকে এখনই নির্বাসিত করে দাও।

মহাপঞ্ক। আগামী অমাবসায়—

রাজা। না না, এখন তিথিনক্ষত্র দেখবার সময় নেই। বিপদ আসন্ন। সংকটের সময় আমি আমার রাজ-অধিকার খাটাতে পারি— শান্তে তার বিধান আছে।

মহাপণ্ডক। হাঁ আছে। কিন্তু আচার্য কে হবে?

রাজা। তুমি, তুমি। এখনই আমি তোমাকে আচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করে দিল্ম। দিক্পালগণ সাক্ষী রইলেন, এই ব্রহ্মচারীরা সাক্ষী রইলেন।

মহাপঞ্চক। অদীনপুণ্যকে কোথায় নির্বাসিত করতে চান?

রাজা। আয়তনের বাহিরে নয়—কী জানি যদি শন্ত্রপক্ষের সঙ্গে যোগ দেন। আমার পরামর্শ এই যে, আয়তনের প্রান্তে যে দর্ভাকদের পাড়া আছে এ-কয়দিন সেইখানে তাঁকে বন্ধ করে রেখো। জয়োত্তম। আচার্য অদীনপূণ্যকে দর্ভাকদের পাড়ায়! তারা যে অন্ত্যজ পতিত জাতি!

মহাপণ্ডক। যিনি স্পর্ধাপর্ধক আচার লঙ্ঘন করেন, অনাচারীদের মধ্যে বাস করলেই তবে তাঁর চোখ ফ্টবে। মনে কোরো না আমার ভাই বলে পণ্ডককে ক্ষমা করব— তারও সেইখানে গতি। রাজা। দেখো মহাপণ্ডক, তোমার উপরই নির্ভার, যুদ্ধে জেতা চাই। আমার হার যদি হয় তবে সে তোমাদের অচলায়তনেরই অক্ষয় কলংক।

মহাপঞ্জ। কোনো ভয় করবেন না।

8

# দর্ভকপল্লী

পশুক। নির্বাসন, আমার নির্বাসন রে! বে'চে গেছি, বে'চে গেছি। কিন্তু এখনো মনটাকে তার খোলসের ভিতর খেকে টেনে বের করতে পারছি নে কেন!

গান

এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে।
তারা আমায় বলে দে ভাই বলে দে রে।

ফারলের গোপন পরানমাঝে
নীরব সাররে বাঁশি বাজে—
ওদের সেই বাঁশিতে কেমনে মন হরেছে রে।
যে মধাটি লানিকয়ে আছে
দেয় না ধরা কারো কাছে
ওদের সেই মধাতে কেমনে মন ভরেছে রে।

## দর্ভকদলের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। দাদাঠাকুর!

পণ্ডক। ও কী ও। দাদাঠাকুর বলছিস কাকে? আমার গায়ে দাদাঠাকুর নাম লেখা হয়ে গৈছে নাকি?

প্রথম দর্ভক। তোমাদের কী খেতে দেব ঠাকুর। পণ্ডক। তোদের যা আছে তাই আমরা খাব।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের খাবার? সে কি হয়? সে যে সব ছোঁয়া হয়ে গেছে।

পশুক। সেজন্যে ভাবিস নে ভাই। পেটের খিদে যে আগ্রন, সে কারো ছোঁয়া মানে না, সবই পবিত্র করে। ওরে, তোরা সকালবেলায় করিস কী বল্ তো। ষড়ক্ষরিত দিয়ে একবার ঘটশর্ম্থি করে নিবি নে?

তৃতীয় দর্ভক। ঠাকুর, আমরা নীচ দর্ভকজাত—আমরা ও-সব কিছ্রই জানি নে। আজ কতপ্রের্থ ধরে এখানে বাস করে আর্সাছ, কোনোদিন তো তোমাদের পায়ের ধ্লা পড়ে নি। আজ তোমাদের মন্ত্র পড়ে আমাদের বাপ-পিতামহকে উন্ধার করে দাও ঠাকুর।

পণ্ডক। সর্বনাশ! বলিস কী! এখানেও মন্ত্র পড়তে হবে! তা হলে নির্বাসনের দরকার কীছিল? তা, সকালবেলা তোরা কী করিস বল্ তো?

প্রথম দর্ভক। আমরা শাস্ত্র জানি নে, আমরা নামগান করি।

পঞ্ক। সে কী রকম ব্যাপার? শোনা দেখি একটা।

দ্বিতীয় দর্ভক। ঠাকুর, সে তুমি শ্বনে হাসবে।

পণ্ডক। আমিই তো ভাই এতদিন লোক হাসিয়ে আসছি—তোরা আমাকেও হাসাবি! শ্নেও মন খুশি হয়। আমি যে কী ম্লোর মান্য সে তোরা খবর পাস নি বলে এখনো আমার হাসিকে ভয় করিস। কিছু ভাবিস নে—নিভায়ে শ্নিয়ে দে।

প্রথম দর্ভাক। আচ্ছা ভাই আয় তবে— গান ধর্।

#### গান

- ও অক্লের ক্ল, ও অগতির গতি,
- ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি!
- ও নয়নের আলো, ও রসনার মধ্র,
- ও রতনের হার, ও পরানের ব'ধ্ !
- ও অপর্প র্প, ও মনোহর কথা,
- ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা!
- ও ভিখারীর ধন, ও অবোলার বোল—
- ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল!

পশুক। দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভূলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসাধ্যি সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ঐ গান শিখিয়ে দে। ·

প্রথম দর্ভক। আমাদের গান?

পণ্ডক। হাঁরে হাঁ, ঐ অধমের গান, অক্ষমের কান্না। তোদের এই ম্খেরি বিদ্যা এই কাঙালের সম্বল খ'ুজেই তো আমার পড়াশ্না কিছ্ হল না, আমার ক্রিয়াকর্ম সমস্ত নিষ্ফল হয়ে গেল! ও ভাই, আর-একটা শোনা— অনেক দিনকার তৃষ্ণা অলেপ মেটে না।

দর্ভকদলের গান

আমরা তারেই জানি তারেই জানি সাথের সাথী।

তারেই করি টানাটানি দিবারাতি।

সংগে তারি চরাই ধেন্,

বাজাই বেণ্,

তারি লাগি বটের ছায়ায় আসন পাতি।

তারে হালের মাঝি করি

চালাই তরী,

ঝড়ের বেলায় ঢেউয়ের খেলায় মাতামাতি।

সারাদিনের কাজ ফ্রালে

সন্ধ্যাকালে

তাহারি পথ চেয়ের ঘরে জনালাই বাতি।

#### আচার্যের প্রবেশ

আচার্য। সাথকি হল আমার নির্বাসন।

প্রথম দর্ভাক। বাবাঠাকুর, আমাদের সমস্ত পাড়া আজ ত্রাণ পেয়ে গেল। এতদিন তোমার চরণধালো তো এখানে পড়ে নি।

আচার্য। সে আমার অভাগ্য, সে আমারই অভাগ্য।

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবা, তোমার স্নানের জল কাকে দিয়ে তোলাব। এখানে তো—

আচার্য। বাবা, তোরাই তুলে আনবি।

প্রথম দর্ভক। আমরা তুলে আনব! সে কি হয়!

আচার্য। হাঁ বাবা, তোদের তোলা জলে আজ আমার অভিষেক হবে।

দ্বিতীয় দর্ভক। ওরে চল্ তবে ভাই, চল্। আমাদের পাটলা নদী থেকে জল আনি গে।

ि **शह**्याज

আচার্য। দেখো পণ্ডক, কাল এখানে এসে আমার ভারি গ্লানি বোধ হচ্ছিল। পণ্ডক। আমি তো কাল রাত্রে ঘরের বাইরে শুরেই কাটিয়ে দিয়েছি।

আচার্য। যথন এইরকম অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে আপনাকে আদ্যোপান্ত পাপলিণ্ত মনে করে বসে আছি এমন সময় ওরা সন্ধ্যাবেলায় ওদের কাজ থেকে ফিরে এসে সকলে মিলে গান ধরলে—

পারের কান্ডারী গো, এবার ঘাট কি দেখা যায়? নামবে কি সব বোঝা এবার ঘুচবে কি সব দায়?

শ্বনতে শ্বনতে মনে হল আমার যেন একটা পাথরের দেহ গলে গেল। দিনের পর দিন কী ভার বয়েই বেড়িয়েছি! কিন্তু কতই সহজ সরল প্রাণ নিয়ে সেই পারের কান্ডারীর খেয়ায় চড়ে বসা!

পণ্ডক। আমি দেখছি দর্ভক জাতের একটা গুণ— ওরা একেবারে স্পন্ট করে নাম নিতে জানে। আর তট তট তোতয় তোতয় করতে করতে আমার জিবের এমনি দশা হয়েছে যে, সহজ কথাটা কিছুতেই মুখ দিয়ে বেরোতে চায় না। আচার্যদেব, কেবল ভালো করে না ডাকতে পেরেই আমাদের বুকের ভিতরটা এমন শ্বিকয়ে এসেছে, একবার খুব করে গলা ছেড়ে ডাকতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু গলা খোলে না যে— রাজ্যের পার্থি পড়ে পড়ে গলা বুজে গিয়েছে প্রভু। এমন হয়েছে আজ কায়া এলেও বেধে যায়।

আচার্য। সেইজন্যেই তো ভাবছি আমাদের গ্রের্ আসবেন কবে। জঞ্জাল সব ঠেলে ফেলে দিয়ে আমাদের প্রাণটাকে একেবারে সরল করে দিন— হাতে করে ধরে সকলের সঙ্গে মিল করিয়ে দিন।

পঞ্চক। মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে।

আচার্য। ঐ, পঞ্চক, শ্বনতে পাচ্ছ কি?

পণ্ডক। কী বলনে দেখি?

আচার্য। আমার মনে হচ্ছে যেন স্কুভদু কাঁদছে।

পঞ্চক। এখান থেকে কি শোনা যাবে? এ বোধ হয় আর-কোনো শব্দ।

আচার্য। তা হবে পণ্ডক, আমি তার কাল্লা আমার ব্যকের মধ্যে করে এনেছি। তার কাল্লাটা এমন করে আমাকে বেজেছে কেন জান? সে যে কাল্লা রাখতে পারে না তব্য কিছ্যুতে মানতে চায় না সে কাল্ছে।

পঞ্চক। এতক্ষণে ওরা তাকে মহাতামসে বসিয়েছে— আজ সকলে মিলে খ্ব দ্রে থেকে বাহবা দিয়ে বলছে স্ভদ্র দেবশিশ্ব। আর-কিছ্ব না, আমি যদি রাজা হতুম তা হলে ওদের সবাইকে কানে ধরে দেবতা করে দিতুম— কিছ্বতে ছাড়তুম না।

আচার্য। ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্ছে পশুক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে। তব্ব ওদের পাষাণের বেড়া এখনো শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল না।

পঞ্চক। প্রভু, আমরা তাঁকে সকলে মিলে কত কাঁদালমুম তব্ তাড়াতে পারলমুম না। তাঁকে যে-ঘরে বসালমুম সে-ঘরের আলো সব নিবিয়ে দিলমুম— তাঁকে আর দেখতে পাই নে— তব্ তিনি সেখানে বসে আছেন।

গান

সকল জনম ভ'রে ও মোর দর্রাদয়া— কাঁদি কাঁদাই তোরে ও মোর দর্রাদয়া! -আছ হৃদয়মাঝে. কতই ব্যথা বাজে সেথা এ কি তোমার সাজে ওগো ও মোর দর্রদিয়া! এই দ্যার-দেওয়া ঘরে আঁধার নাহি সরে, কভু আছ তারি 'পরে তব্ৰ ও মোর দর্রদিয়া! আসন হয় নি পাতা, সেথা -মালা হয় নি গাঁথা; সেথা লজ্জাতে হে'ট মাথা আমার

## উপাচার্যের প্রবেশ

ও মোর দর্রদিয়া।

আচার্য। একি স্তেসোম! আমার কী সোভাগ্য। কিল্তু তুমি এখানে এলে যে? উপাচার্য। আর কোথা যাব বলো। তুমি চলে আসামাত্র অচলায়তন যে কী কঠিন হয়ে উঠল, কী শ্রিকয়ে গেল সে আমি বলতে পারি নে। এখন এসো একবার কোলাকুলি করি। আচার্য। আমাকে ছ্বাঁয়ো না—কাল থেকে ঘটশর্মিধ ভূতশর্মিধ কিছ্ই করি নি। উপাচার্য। তা হোক, তা হোক। তোমারও আলিঙ্গন যদি অশর্চি হয় তবে সেই অশ্রচিতার প্রাদীক্ষাই আমাকে দাও।

[কোলাকুলি

পঞ্চক। উপাচার্যদেব, অচলায়তনে তোমার কাছে যত অপরাধ করেছি আজ এই দর্ভাকপাড়ায় সে-সমস্ত ক্ষমা করে নাও।

উপাচার্য। এসো বংস, এসো।

[ আলি**ংগন** 

আচার্য। স্তসোম, গ্রের তো শীঘ্রই আসছেন, এখন তুমি সেখান থেকে চলে এলে কী করে।

উপাচার্য। সেইজনোই চলে এল্বুম। গ্রুর্ আসছেন, তুমি নেই! আর মহাপণ্ডক এসে গ্রুর্কে বরণ করে নেবে— এও দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে হবে! ঐ শাস্ত্রের কীটটা গ্রুর্কে আহ্বান করে আনবার যোগ্য এমন কথা যদি স্বয়ং মহামহির্ষিজলধরগজিতিঘোষস্ক্রনক্ষত্রশঙ্কুস্কুমিত এসেও বলেন তব্ব আমি মানতে পারব না।

পণ্ডক। আঃ দেখতে দেখতে কী মেঘ করে এল! শ্নছ আচার্যদেব, বক্সের পর বজ্র! আকাশকে একেবারে দিকে দিকে দশ্ধ করে দিলে যে!

আচার্য। ঐ-যে নেমে এল বৃষ্টি— পৃথিবীর কত দিনের পথ-চাওয়া বৃষ্টি— অরণ্যের কত বাতের স্বপ্ন-দেখা বৃষ্টি।

পণ্ডক। মিটল এবার মাটির তৃষ্ণা— এই যে কালো মাটি— এই যে সকলের পায়ের নিচেকার মাটি।

ডালিতে কেয়াফ্ল কদম্বফ্ল লইয়া বাদ্যসহ দর্ভকদলের প্রবেশ

আচার্য। বাবা, তোমাদের এ কী সমারোহ! আজ এ কী কাণ্ড!

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, আজ তোমাদের নিয়েই সমারোহ। কথনো পাই নে, আজ প্রয়েছি।

িবতীয় দর্ভক। আমরা তো শাস্ত্র কিছ্রই জানি নে— তোমাদের দেবতা আমাদের ঘরে আসে না।

তৃতীয় দর্ভক। কিন্তু আজ দেবতা কী মনে করে অতিথি হয়ে এই অধমদের ঘরে এসেছেন। প্রথম দর্ভক। তাই আমাদের যা আছে তাই দিয়ে তোমাদের সেবা করে নেব। দিবতীয় দর্ভক। আমাদের মন্ত্র নেই বলে আমরা শুধু কেবল গান গাই।

মাদল বাজাইয়া নৃত্যগীত

উতল ধারা বাদল ঝরে,
সকল বেলা একা ঘরে।
সজল হাওয়া বহে বেগে,
পাগল নদী উঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে,
তমালবনে আঁধার করে।
ওগো ব'ধ্ব দিনের শেষে
এলে তুমি কেমন বেশে।
আঁচল দিয়ে শ্বনাব জল
মুছাব পা আকুল কেশে।

নিবিড় হবে তিমির রাতি, জেবলে দেব প্রেমের বাতি, পরানখানি দিব পাতি চরণ রেখো তাহার 'পরে।

আচার্য। পণ্ডক, আমাদেরও এমনি করে ডাকতে হবে— বন্ধ্ররবে যিনি দরজায় ঘা দিয়েছেন তাঁকে ঘরে ডেকে নাও— আর দেরি কোরো না।

ভূলে গিয়ে জীবন মরণ
লব তোমায় করে বরণ,
করিব জয় শরমন্ত্রাসে
দাঁড়াব আজ তোমার পাশে
বাঁধন বাধা যাবে জনলে,
সন্থদ রুখ দেব দলে,
ঝড়ের রাতে তোমার সাথে
বাহির হব অভয় ভরে।
উতল ধারা বাদল ঝরে—
দ্রার খুলে এলে ঘরে।
চোখে আমার ঝলক লাগে,
সকল মনে প্লক জাগে,
চাহিতে চাই মনুখের বাগে
নয়ন মেলে কাঁপি ডরে।

সকলে।

পণ্ডক। ঐ আবার বজ্র। আচার্য। দিবগুল বেগে বৃষ্টি এল। উপাচার্য। আজ সমস্ত রাত এর্মান করেই কাটবে।

E

#### অচলায়তন

মহাপণ্ডক, তৃণাঞ্জন, সঞ্জীব, বিশ্বশ্ভর, জয়োত্তম .

মহাপঞ্চন। তোমরা অত বাস্ত হয়ে পড়ছ কেন! কোনো ভয় নেই।

তৃণাঞ্জন। তুমি তো বলছ ভয় নেই, এই যে খবর এল শার্কেন্য অচলায়তনের প্রাচীর ফ্টো করে দিয়েছে।

মহাপশুক। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। শিলা জলে ভাসে! শ্লেচ্ছরা অচল।য়তনের প্রাচীর ফুটো করে দেবে! পাগল হয়েছ!

সঞ্জীব। কে যে বললে দেখে এসেছে।

মহাপঞ্চ। সে স্বশ্ন দেখেছে।

জয়োত্তম। আজই তো আমাদের গ্রন্থর আসবার কথা।

মহাপণ্ডক। তার জন্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেছে; কেবল যে ছেলের মা-বাপ ভাই-বোন কেউ মরে নি এমন নবম গর্ভের সন্তান এখনো জন্টিয়ে আনতে পারলে না— দ্বারে দাঁড়িয়ে কে যে মহারক্ষা পড়বে ঠিক করতে পারছি নে।

সঞ্জীব। গ্রে এলে তাঁকে চিনে নেবে কে। আচার্য অদীনপর্ণ্য তাঁকে জানতেন। আমরা তো কেউ তাঁকে দেখি নি।

মহাপঞ্জ। আমাদের আয়তনে যে শাঁখ বাজায় সেই বৃদ্ধ তাঁকে দেখেছে। আমাদের প্রজার ফ্ল যে জোগায় সেও তাঁকে জানে।

বিশ্বশ্ভর। ঐ-যে উপাধ্যায় ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছেন।

মহাপণ্ডক। নিশ্চয় গ্রুর আসবার সংবাদ পেয়েছেন। কিল্তু মহারক্ষা-পাঠের কী করা যায়! ঠিক লক্ষণসম্পন্ন ছেলে তো পাওয়া গেল না।

# উপাধ্যায়ের প্রবেশ

মহাপঞ্ক। কতদূর?

উপাধ্যায়। কতদ্র কী! এসে পড়েছে যে!

মহাপঞ্চক। কই দ্বারে তো এখনো শাঁখ বাজালে না।

উপাধ্যায়। বিশেষ দরকার দেখি নে—কারণ দ্বারের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি নে— ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

মহাপঞ্জ। বল কী! দ্বার ভেঙেছে?

উপাধ্যায়। শ্বধ্ব দ্বার নয়, প্রাচীরগব্বলাকে এমনি সমান করে শ্বইয়ে দিয়েছে যে তাদের সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তা করবার দরকার নেই।

মহাপঞ্চ। কিন্তু আমাদের দৈবজ্ঞ যে গণনা করে স্পন্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল যে—

উপাধ্যায়। তার চেয়ে ঢের স্পণ্ট দেখা যাচ্ছে শগ্রুসৈন্যদের রক্তবর্ণ ট্রুপিগ্রুলো।

ছাত্রগণ। কী সর্বনাশ!

সঞ্জীব। কিসের মন্ত্র তোমার মহাপঞ্চক!

তৃণাঞ্জন। আমি তো তখনই বলেছিল্ম এ-সব কাজ এই কাঁচাবয়সের পর্থিপড়া অকাল-প্রকদের দিয়ে হবার নয়।

বিশ্বশ্ভর। কিন্তু এখন করা যায় কী?

তৃণাঞ্জন। আমাদের আচার্যদেবকে এখনই ফিরিয়ে আনি গে। তিনি থাকলে এ বিপত্তি ঘটতেই পারত না। হাজার হোক লোকটা পাকা।

সঞ্জীব। কিন্তু দেখো মহাপণ্ডক, আমাদের আয়তনের যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তা হলে তোমাকে ট্রকরো ট্রকরো করে ছি'ড়ে ফেলব।

উপাধ্যায়। সে পরিশ্রমটা তোমাদের করতে হবে না, উপযা্ক্ত লোক আসছে।

মহাপণ্ডক। তোমরা মিথ্যা বিচলিত হচ্ছ। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে, কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে। সে যখন ভাঙবে তখন চন্দ্রসূর্য নিবে যাবে। আমি অভয় দিচ্ছি তোমরা তিথর হয়ে দাঁড়িয়ে অচলায়তনের রক্ষক-দেবতার আশ্চর্য শক্তি দেখে নাও।

উপাধ্যায়। তার চেয়ে দেখি কোন্ দিক দিয়ে বেরোবার রাস্তা।

তৃণাঞ্জন। আমাদেরও তো সেই ইচ্ছা। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার পথ যে জানিই নে। কোনোদিন বেরোতে হবে বলে স্বপ্নেও মনে করি নি।

সঞ্জীব। শ্বনছ—ঐ শ্বনছ, ভেঙে পডল সব।

ছাত্রগণ। কী হবে আমাদের! নিশ্চয় দরজা ভেঙেছে।

তৃণাঞ্জন। ধরো মহাপণ্ডককে। বাঁধো ওকে। একজটা দেবীর কাছে ওকে বলি দেবে চলো।

মহাপণ্ডক। সেই কথাই ভালো। দেবীর কাছে আমাকে বলি দেবে চলো। তাঁর রোষ শাহ্তি হবে। এমন নিম্পাপ বলি তিনি আর পাবেন কোথায়।

#### বালকদলের প্রবেশ

উপাধ্যায়। কীরে, তোরা সব নৃত্য করছিস কেন? প্রথম বালক। আজ এ কী মজা হল!

উপাধ্যায়। মজাটা কী রকম শুনি?

শ্বিতীয় বালক। আজ চার দিক থেকেই আলো আসছে—সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে। তৃতীয় বালক। এত আলো তো আমরা কোনোদিন দেখি নি।

প্রথম বালক। কোথাকার পাখির ডাক এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বালক। এ-সব পাখির ডাক আমরা তো কোনোদিন শ্রনি নি। এ তো আমাদের খাঁচার ময়নার মতো একেবারেই নয়।

প্রথম বালক। আজ আমাদের খুব ছুটতে ইচ্ছে করছে। তাতে কি দোষ হবে মহাপণ্ডকদাদা? মহাপণ্ডক। আজকের কথা ঠিক বলতে পারছি নে। আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চলবে বলে বোধ হচ্ছে না।

প্রথম বালক। আজ তা হলে আমাদের ষড়াসন বন্ধ?

মহাপণ্ডক। হাঁ বন্ধ।

সকলে। ওরে কী মজা রে মজা!

দ্বিতীয় বালক। আজ পঙ্বিধোতির দরকার নেই?

মহাপণ্ডক। না।

সকলে। ওরে কী মজা! আঃ আজ চারি দিকে কী আলো।

জয়োত্তম। আমারও মনটা নেচে উঠেছে বিশ্বশ্ভর। এ কি ভয়, না আনন্দ, কিছুই ব্রুঝতে পার্রাছ নে।

বিশ্বশ্ভর। আজ একটা অশ্ভূত কাণ্ড হচ্ছে জয়োত্তম।

সঞ্জীব। কিন্তু ব্যাপারটা যে কী ভেবে উঠতে পারছি নে। ওরে ছেলেগন্লো, তোরা হঠাৎ এত খর্মশ হয়ে উঠলি কেন বল্লেখি।

প্রথম বালক। দেখছ না সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দোড়ে এসেছে।

দ্বিতীয় বালক। মনে হচ্ছে ছ্র্টি— আমাদের ছ্র্টি।

তৃতীয় বালক। সকাল থেকে পশুকদাদার সেই গানটা কেবলই আমরা গেয়ে বেড়াচ্ছি।

জয়োত্তম। কোন্ গান? প্রথম বালক। সেই যে—

গান

আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।
আলো নয়ন-ধোয়া আমার
আলো হৃদয়হরা।
নাচে আলো নাচে—ও ভাই
আমার প্রাণের কাছে,
বাজে আলো বাজে—ও ভাই
হৃদয়-বীণার মাঝে;
জাগে আকাশ ছোটে বাতাস
হাসে সকল ধরা।
আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।

আলোর স্থোতে পাল তুলেছে
হাজার প্রজাপতি।
আলোর টেউয়ে উঠল নেচে
মিল্লকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা—ও ভাই
যায় না মানিক গোনা,
পাতায় পাতায় হাসি—ও ভাই
প্রলক রাশি রাশি,
স্রনদীর ক্ল ডুবেছে
স্থা-নিঝর-ঝরা।
আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।

[ বালকদের প্রস্থান

জয়োত্তম। দেখো মহাপণ্ডকদাদা, আমার মনে হচ্ছে ভয় কিছ্নই নেই— নইলে ছেলেদের মন এমন অকারণে খ্নিশ হয়ে উঠল কেন।

মহাপঞ্চক। ভয় নেই সে তো আমি বরাবর বলে আসছি।

# শঙ্খবাদক ও মালীর প্রবেশ

উভয়ে। গ্র আসছেন। সকলে। গ্র ! মহাপঞ্চন। শ্নলে তো। আমি নিশ্চয় জানতুম তোমার আশংকা বৃথা। সকলে। ভয় নেই আর ভয় নেই। তৃণাঞ্জন। মহাপঞ্চক যখন আছেন তখন কি আমাদের ভয় থাকতে পারে। সকলে। জয় আচার্য মহাপঞ্চকের।

যোশ্ধ্বেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ

শঙ্খবাদক ও মালী। (প্রণাম করিয়া) জয় গ্রেজের জয়।

# (সকলে স্তাম্ভত)

মহাপঞ্চ । উপাধ্যায়, এই কি গ্রুর ?

উপাধ্যায়। তাই তো শ্নছি।

মহাপণ্ডক। তুমি কি আমাদের গ্রের্?

দাদাঠাকুর। হাঁ। তুমি আমাকে চিনবে না, কিন্তু আমিই তোমাদের গ্রের।

মহাপণ্ডক। তুমি গ্রু; তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে! তোমাকে কে মানবে?

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গ্রুর্।

মহাপণ্ডক। তুমি গ্রুর: তবে এই শন্ত্রেশে কেন?

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গ্রের বেশ। তুমি যে আমার সংশ্যে লড়াই করবে— সেই লড়াই আমার গ্রের অভ্যর্থনা।

মহাপণ্ডক। কেন তুমি আমাদের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে এলে।

দাদাঠাকুর। তুমি কোথাও তোমার গ্রন্থর প্রবেশের পথ রাখ নি।

মহাপঞ্জন। তুমি কি মনে করেছ তুমি অস্ত্র হাতে করে এসেছ বলে আমি তোমার কাছে হার মানব।

मामाठाकूत। ना, अथनर ना। किन्कु मित्न मित्न रात्र मानत्क रत्त, अत्म अत्म।

মহাপঞ্চক। আমাকে নিরস্ত্র দেখে ভাবছ আমি তোমাকে আঘাত করতে পারি নে?

দাদাঠাকুর। আঘাত করতে পার কিন্তু আহত করতে পার না— আমি যে তোমার গ্রুর্।

মহাপশ্বক। উপাধ্যায়, তোমরা এ'কে প্রণাম করবে নাকি?

উপাধ্যায়। দয়া করে উনি যদি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করেন তা হলে প্রণাম করব বৈকি— তা নইলে যে—

মহাপঞ্জ। না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না— আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চ । তূমি আমাদের প্রজা নিতে আস নি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।

মহাপঞ্চক। তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কারা?

দাদাঠাকুর। এরা আমার অনুবতী—এরা শোণপাংশু।

সকলে। শোণপাংশ;!

মহাপঞ্জ। এরাই তোমার অনুবতী?

দাদাঠাকুর। হাঁ।

মহাপঞ্জ। এই মন্ত্রহীন কর্মকাণ্ডহীন ন্লেচ্ছদল!

দাদাঠাকুর। এসো তো, তোমাদের মন্ত্র এদের শ্রনিয়ে দাও। এদের কর্মকাণ্ড কী রকম তাও ক্লমে দেখতে পাবে।

# শোণপাংশ ুদের গান

যিনি সকল কাজের কাজি, মোরা তাঁরি কাজের সংগী। যাঁর নানারঙের রঙ্গ, মোরা তাঁরি রসের রংগী। তাঁর বিপাল ছন্দে ছন্দে মোরা यारे ठल आनत्म. তিনি যেমান বাজান ভেরী, মোদের তেমনি নাচের ভঙ্গ। এই জন্মমরণ-খেলায় মিলি তাঁরি মেলায় মোরা এই দঃখনুখের জীবন মোদের তাঁরি খেলার অংগী। ডাকেন তিনি যবে ওরে তাঁর জলদমন্দ্র রবে ছ,টি পথের কাঁটা পায়ে দ'লে

মহাপণ্ডক। আমি এই আয়তনের আচার্য— আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি এখন ঐ ন্লেচ্ছদলকে সংগ্য নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

সাগরগির লঙ্ঘ।

দাদাঠাকুর। আমি যাকে আচার্য নিয়ন্ত করব সেই আচার্য; আমি যা আদেশ করব সেই আদেশ। মহাপঞ্চ । উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না । এসো আমরা এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগ্রলো আবার একবার দ্বিগ্রণ দুট্ করে বন্ধ করি।

উপাধ্যায়। এরাই আমাদের বাহির করে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে বোধ হচ্ছে! প্রথম শোণপাংশ,। অচলায়তনের দরজার কথা বলছ— সে আমরা আকাশের সংগ্য দিব্যি সমান করে দিয়েছি।

উপাধ্যায়। বেশ করেছ ভাই। আমাদের ভারি অস্ক্রবিধা হচ্ছিল। এত তালাচাবির ভাবনাও ভাবতে হত!

মহাপঞ্চন। পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খ্লতে পার, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসল্ম— যদি প্রায়োপবেশনে মরি তব্ব তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম শোণপাংশ্ব। এ পাগলটা কোথাকার রে! এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খ্বলিটা একট্ব ফাঁক করে দিলে ওর ব্বন্ধিতে একট্ব হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপণ্ডক। কিসের ভয় দেখাও আমায়? তোমরা মেরে ফেলতে পার, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম শোণপাংশ,। ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই— আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর। ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে। দিবতীয় শোণপাংশ্ব। ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না।

দাদাঠাকুর। শাহ্নিত দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পেশ্ছিয় না।

#### বালকদলের প্রবেশ

সকলে। তুমি আমাদের গ্রুর্? দাদাঠাকুর। হাঁ, আমি তোমাদের গুরু। সকলে। আমরা প্রণাম করি। দাদাঠাকুর। বংস, তোমরা মহাজীবন লাভ করো। প্রথম বালক। ঠাকুর, তুমি আমাদের কী করবে। দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের সংগ খেলব। সকলে। খেলবে! দাদাঠাকুর। নইলে তোমাদের গ্রুর হয়ে সুখ কিসের? সকলে। কোথায় খেলবে? দাদাঠাকুর। আমার খেলার মদত মাঠ আছে। প্রথম বালক। মুহত। এই ঘরের মতো মুহত? দাদাঠাকুর। এর চেয়ে অনেক বড়ো। দ্বিতীয় বালক। এর চেয়েও বড়ো? ঐ আঙিনাটার মতো? দাদাঠাকুর। তার চেয়ে বড়ো। দ্বিতীয় বালক। তার চেয়ে বড়ো! উঃ কী ভয়ানক! প্রথম বালক। সেখানে খেলতে গেলে পাপ হবে না? দাদাঠাকুর। কিসের পাপ। দ্বিতীয় বালক। খোলা জায়গায় গেলে পাপ হয় না? দাদাঠাকুর। না বাছা, খোলা জায়গাতেই সব পাপ পালিয়ে যায়। সকলে। কখন নিয়ে যাবে।

দাদাঠাকুর। এখানকার কাজ শেষ হলেই।

জয়োত্তম। (প্রণাম করিয়া) প্রভু, আমিও যাব।

বিশ্বশ্ভর। সঞ্জীব, আর দ্বিধা করলে কেবল সময় নন্ট হবে। প্রভু, ঐ বালকদের সংগ্য আমাদেরও ডেকে নাও।

সঞ্জীব। মহাপণ্ডকদাদা, তুমিও এসো-না। মহাপণ্ডক। না, আমি না।

৬

# দর্ভকপল্লী

পণ্ডক।

গান

আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাই রে।
আমি আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।
পালে আমার লাগল হাওরা,
হবে আমার সাগর যাওয়া,
ঘাটে তরী নাই বাঁধা নাই রে।
স্থে দুখে বুকের মাঝে
পথের বাঁশি কেবল বাজে,
সকল কাজে শ্বনি যে তাই রে।
পাগলামি আজ লাগল পাথায়,
পাঁথি কি আর থাকবে শাখায়?
দিকে দিকে সাড়া যে পাই রে।

# আচার্যের প্রবেশ

পণ্ডক। দ্বে থেকে নানাপ্রকার শব্দ শ্বনতে পাচ্ছি আচার্যদেব। অচলায়তনে বােধ হয় খ্ব সমারোহ চলছে।

আচার্য। সময় তো হয়েছে। কালই তো তাঁর আসবার কথা ছিল। আমার মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। একবার স্তুসোমকে ওখানে পাঠিয়ে দিই।

পঞ্চক। তিনি আজ একাদশীর তপণি করবেন বলে কোথায় ইন্দ্রত্ণ পাওয়া যায় সেই খোঁজে বোরয়েছেন।

#### দর্ভকদলের প্রবেশ

পশুক। কী ভাই, তোরা এত বাসত কিসের?
প্রথম দর্ভক। শানুদছি অচলায়তনে কারা সব লড়াই করতে এসেছে।
আচার্য। লড়াই কিসের? আজ তো গা্র, আসবার কথা।
দিবতীয় দর্ভক। না না, লড়াই হচ্ছে খবর পেয়েছি। সমসত ভেঙেচুরে একাকার করে দিলে যে।
তৃতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তোমরা যদি হাকুম কর আমরা যাই ঠেকাই গিয়ে।
আচার্য। ওখানে তো লোক ঢের আছে, তোমাদের ভয় নেই বাবা।
প্রথম দর্ভক। লোক তো আছে কিন্তু তারা লডাই করতে পারবে কেন?

দ্বিতীয় দর্ভক। শ্রেনিছি কতরকম মন্ত্রলেখা তাগাতাবিজ দিয়ে তারা দ্বখানা হাত আগা-গোড়া কষে বে'ধে রেখেছে। খোলে না, পাছে কাজ করতে গেলেই তাদের হাতের গ্র্ণ নন্ট হয়।

পশ্তক। আচার্যদেব, এদের সংবাদটা সত্যই হবে। কাল সমস্ত রাত মনে হচ্ছিল চারি দিকে বিশ্বরহ্মাণ্ড যেন ভেঙেচুরে পড়ছে। ঘ্যমের ঘোরে ভাবছিল্ম স্বপন ব্রিঝ।

আচার্য। তবে কি গুরু আসেন নি?

পঞ্চক। হয়তো বা দাদা ভূল করে আমার গ্রহরই সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছেন! আটক নেই। রাত্রে তাঁকে হঠাৎ দেখে হয়তো যমদতে বলে ভূল করেছিলেন।

প্রথম দর্ভাক। আমরা শ্বনেছি কে বলছিল গ্রন্বও এসেছেন।

আচার্য। গুরুও এসেছেন! সে কী রকম হল!

পণ্ডক। তবে লড়াই করতে কারা এসেছে বল তো?

প্রথম দর্ভক। লোকের মুখে শুনি তাদের নাকি বলে দাদাঠাকুরের দল।

পশুক। দাদাঠাকুরের দল! বল্ বল্ শ্বনি, ঠিক বলছিস তো রে?

দ্বিতীয় দর্ভক। হাঁ, সকলেই তো বলছে দাদাঠাকুরের দল।

পণ্ডক। ওরে কী আনন্দ রে কী আনন্দ!

আচার্য। একি পঞ্চক, হঠাৎ তুমি এরকম উন্মন্ত হয়ে উঠলে কেন?

পণ্ডক। প্রভু, আমার মনের একটা বাসনা ছিল, কোনো স্ব্যোগে যদি আমাদের দাদাঠাকুরের সংখ্য গ্রহুর মিলন করিয়ে দিতে পারি, তা হলে দেখে নিই কে হারে কে জেতে!

আচার্য। পশুক, তোমার কথা আমি স্পণ্ট ব্রঝতে পারছি নে। তুমি দাদাঠাকুর বলছ কাকে? পশুক। আচার্যদেব, ঐটে আমার গোপন কথা, অনেকদিন থেকেই মনে রেখে দিয়েছি। এখন তোমাকে বলব না প্রভু, যদি তিনি এসে থাকেন তা হলে একেবারে চোখে চোখে মিলিয়ে দেব।

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, হ্রকুম করো, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে আসি— দেখিয়ে দিই এখানে মানুষ আছে।

পশুক। আয়-না ভাই, আমিও তোদের সংশ্যে চলব রে।

দিবতীয় দর্ভাক। তুমিও লড়বে নাকি ঠাকুর?

পাণ্ডক। হাঁ, লাড়ব।

আচার্য। কী বলছ পঞ্চক! তোমাকে লড়তে কে ডাকছে!

পণ্ডক। আমার প্রাণ ডাকছে। একটা কিসের মায়াতে মন জড়িয়ে রয়েছে প্রভূ। যেন কেবলই স্বণন দেখছি— আর যতই জাের করছি কিছ্বতেই জাগতে পারছি নে। কেবল এমন বসে বসে হবে না দেব! একেবারে লড়াইয়ের মাঝখানে গিয়ে পড়তে না পারলে কিছ্বতেই এ ঘাের কাটবে না।

#### গান

আর নহে আর নয়। আমি করি নে আর ভয়। ঘুচল বাঁধন ফলল সাধন আমার হল বাঁধন ক্ষয়। ওই আকাশে ওই ডাকে আমায় আর কে ধরে রাখে। আমি সকল দুয়ার খুলেছি আজ যাব সকলময়। বসে বসে মিছে ওরা भान्ध् মায়াজাল গাঁথিছে.

ওরা কী যে গোনে ঘরের কোণে আমায় ডাকে পিছে। আমার অস্ত্র হল গড়া,

আমার বর্ম হল পরা,

এবার ছ্রটবে ঘোড়া পবনবেগে করবে ভুবন জয়।

মালীর প্রবেশ

মালী। আচার্যদেব, আমাদের গ্রুর আসছেন।

আচার্য। বিলস কী! গ্রুর্? তিনি এখানে আসছেন? আমাকে আহন্তন করলেই তো আমি যেতুম।

প্রথম দর্ভক। এখানে তোমাদের গ্রুর এলে তাঁকে বসাব কোথায়!

শ্বিতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তুমি এখানে তাঁর বসবার জায়গাটাকে একট্র শোধন করে নাও— আমরা তফাতে সরে যাই।

# আর-একদল দর্ভকের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, এ তোমাদের গ্রহ্মনয়—সে এ পাড়ায় আসবে কেন! এ যে আমাদের গোঁসাই!

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের গোঁসাই?

প্রথম দর্ভক। হাঁরে হাঁ, আমাদের গোঁসাই। এমন সাজ তার আর কখনো দেখি নি! একেবারে চোখ ঝলসে যায়।

তৃতীয় দর্ভক। ঘরে কী আছে রে ভাই সব বের কর্।

দ্বিতীয় দর্ভক। বনের জাম আছে রে।

চতুর্থ দর্ভক। আমার ঘরে খেজর আছে।

প্রথম দর্ভক। কালো গোর্র দুধ শিগ্গির দুয়ে আনো দাদা।

# দাদাঠাকুরের প্রবেশ

আচার্য। (প্রণাম করিয়া) জয় গ্রন্জির জয়!

পশুক। এ কী! এ যে দাদাঠাকুর! গ্রুর কোথায়?

দর্ভকদল। গোঁসাইঠাকুর! প্রণাম হই। খবর দিয়ে এলে না কেন? তোমার ভোগ যে তৈরি হয় নি।

দাদাঠাকুর। কেন ভাই, তোদের ঘরে আজ রান্না চড়ে নি নাকি? তোরাও মন্ত্র নিয়ে উপোস করতে আরম্ভ করেছিস নাকি রে?

প্রথম দর্ভক। আমরা আজ শ্ব্ধ্ব মাষকলাই আর ভাত চড়িয়েছি। ঘরে আর কিছ্ব ছিল না।

দাদাঠাকুর। আমারও তাতেই হয়ে যাবে।

পশুক। দাদাঠাকুর, আমার ভারি গর্ব ছিল এ রাজ্যে একলা আমিই কেবল চিনি তোমাকে। কারো যে চিনতে আর বাকি নেই।

প্রথম দর্ভক। ঐ তো আমাদের গোঁসাই, পর্নিশার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেছে. তার পর এই কতদিন পরে দেখা। চল ভাই, আমাদের যা আছে সব সংগ্রহ করে আনি।

[ প্রস্থান

দাদাঠাকুর। আচার্য, তুমি এ কী করেছ?

আচার্য। কী যে করেছি তা বোঝবারও শক্তি আমার নেই। তবে এইট্রকু ব্রিঝ— আমি সব নন্ট করেছি।

দাদাঠাকুর। বিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেণ্টা করেছ। আচার্য। কিন্তু বাঁধতে তো পারি নি ঠাকুর! তাঁকে বাঁধছি মনে করে যতগুলো পাক দিরেছি সব পাক কেবল নিজের চারি দিকেই জড়িয়েছি। যে হাত দিয়ে সেই বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা সুন্ধে বে'ধে ফেলেছি।

দাদাঠাকুর। ফিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

আচার্য। তিনি যে আছেন এই খবরটা মনের মধ্যে পেণছায় নি বলেই মনে করে বর্সোছল্ম তাঁকে ব্যাঝি কৌশল করে গড়ে তুলতে হয়। তাই দিনরাত বসে বসে এত ব্যর্থ চেন্টার জাল পাকিয়েছি।

দাদাঠাকুর। তোমার যে কারাগারটাতে তোমার নিজেকেই আঁটে না সেইখানে তাঁকে শিকল পরাবার আয়োজন না করে তাঁরই এই খোলা মন্দিরের মধ্যে তোমার আসন পাতবার জন্যে প্রস্তুত হও।

আচার্য। আদেশ করো প্রভু। ভুল করেছিল্ম জেনেও সে ভুল ভাঙতে পারি নি। পথ হারিয়েছি তা জানতুম, যতই চলছি ততই পথ হতে কেবল বেশি দ্রে গিয়ে পড়ছি তাও ব্ঝতে পেরেছিল্ম, কিন্তু ভয়ে থামতে পার্রছিল্ম না। এই চক্রে হাজার বার ঘ্রে বেড়ানোকেই পথ খুঁজে পাবার উপায় বলে মনে করেছিল্ম।

দাদাঠাকুর। যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘ্ররিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশেবর সকল যাত্রীর সংগ্যে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।

আচার্য। ধন্য করেছ। কিন্তু এতদিন আস নি কেন প্রভু? আমাদের আয়তনের পাশেই এই দর্ভকপাড়ায় তুমি আনাগোনা করছ আর কত বংসর হয়ে গেল আমাদের আর দেখা দিলে না!

দাদাঠাকুর। এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা। তোমাদের সংশ্যে দেখা করা তো সহজ করে রাখ নি।

পণ্ডক। ভালোই করেছি, তোমার শক্তি পরীক্ষা করে নিয়েছি। তুমি আমাদের পথ সহজ করে দেবে কিন্তু তোমার পথ সহজ নয়। এখন আমি ভার্বছি তোমাকে ডাকব কী বলে? দাদাঠাকুর, না গুরুর?

দাদাঠাকুর। যে জানতে চায় না যে আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গ্রুর্।

পশুক। প্রভু, তুমি তা হলে আমার দ্বইই। আমাকে আমিই চালাচ্ছি, আর আমাকে তুমিই চালাচ্ছ এই দ্বটোই আমি মিশিয়ে জানতে চাই। আমি শোণপাংশ্ব না, তোমাকে মেনে চলতে ভয় নেই। তোমার ম্বের আদেশকেই আনন্দে আমার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পারব। এবার তবে তোমার সংখ্য তোমারই বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার জায়গা ঠিক করে রেখেছি।

পঞ্চ । কোথায় ঠাকুর?

मामाठाकूत । *खे* अठनायञ्जा ।

পণ্ডক। আবার অচলায়তনে! আমার কারাদণ্ডের মেয়াদ ফ্রুরোয় নি?

দাদাঠাকুর। কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গে'থে তুলতে হবে।

পণ্ডক। ঠাকুর, আমি তোমাকে জোড়হাত করে বলছি, আর আমাকে বাসিয়ে রাখার কাজে

লাগিয়ো না। তোমার ঐ বীরবেশে আমার মন ভুলেছে— তোমাকে এমন মনোহর আর কখনো দেখি নি।

দাদাঠাকুর। ভয় নেই পঞ্চক। অচলায়তনে আর সেই শান্তি দেখতে পাবে না। তার দ্বার ফ্র্টো করে দিয়ে আমি তার মধ্যেই লড়াইয়ের ঝোড়ো হাওয়া এনে দিয়েছি। নিজের নাসাগ্রভাগের দিকে একদ্রুটে তাকিয়ে বসে থাকবার দিন এখন চিরকালের মতো ঘ্রাচয়ে দিয়েছি।

পণ্ডক। কিন্তু অচলায়তনের লোকে যে আমাকে আপন বলে গ্রহণ করবে না প্রভূ। দাদাঠাকুর। আমি বলছি তুমি অচলায়তনের লোকের সকলের চেয়ে আপন।

পণ্ডক। কিন্তু দাদাঠাকুর, আমি কেবল একলা, একলা, ওরা আমাকে সবাই ঠেলে রেখে দেবে।

দাদাঠাকুর। ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না, সেইজন্যেই ওখানে তোমার সব চেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে ঠেলে দিচ্ছে বলেই তুমি ওদের ঠেলতে পারবে না।

পঞ্জ। আমাকে কী করতে হবে?

দাদাঠাকুর। যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

পঞ্জ। সবাইকে কি কুলোবে?

দাদাঠাকুর। না যদি কুলোয় তা হলে এমনি করে দেয়াল আবার আর-একদিন ভাঙতেই হবে সেই বুঝে গে'থো— আমার আর কাজ বাড়িয়ো না।

পঞ্চক। শোণপাংশ দের-

দাদাঠাকুর। হাঁ, ওদেরও ডেকে এনে বসাতে হবে, ওরা একট্র বসতে শিখ্বক।

পণ্ডক। ওদের বসিয়ে রাখা! সর্বনাশ! তার চেয়ে ওদের ভাঙতে চুরতে দিলে ওরা বেশি ঠান্ডা থাকে। ওরা যে কেবল ছটফট করাকেই মৃত্তি মনে করে।

দাদাঠাকুর। ছোটো ছেলেকে পাকা বেল দিলে সে ভারি খুনিশ হয়ে মনে করে এটা খেলার গোলা। কেবল সেটাকে গড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ওরাও সেইরকম স্বাধীনতাকে বাইরে থেকে ভারি একটা মজার জিনিস বলে জানে— কিন্তু জানে না স্থির হয়ে বসে তার ভিতর থেকে সার পদার্থটা বের করে নিতে হয়। কিছুদিনের জন্যে তোমার মহাপঞ্চদাদার হাতে ওদের ভার দিলেই খানিকটা ঠান্ডা হয়ে ওরা নিজের ভিতরের দিকটাতে পাক ধরাবার সময় পাবে।

পঞ্চক। তা হলে আমার মহাপঞ্চকদাদাকে কি ঐখানেই...

দাদাঠাকুর। হাঁ ঐখানেই বৈকি। তার ওখানে অনেক কাজ। এতদিন ঘর বন্ধ করে অন্ধকারে ও মনে করছিল চাকাটা খুব চলছে, কিন্তু চাকাটা কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরছিল তা সে দেখতেও পায় নি। এখন আলোতে তার দ্িট খুলে গেছে, সে আর সে-মান্ষ নেই। কী করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয় সেইটে শেখাবার ভার ওর উপর। ক্ষ্বাত্ঞ্চা-লোভভয়-জীবনম্তার আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করার রহস্য ওর হাতে আছে।

আচার্য। আর এই চির-অপরাধীর কী বিধান করলে প্রভূ?

দাদাঠাকুর। তোমাকে আর কাজ করতে হবে না আচার্য। তুমি আমার সংখ্যে এসো।

আচার্য। বাঁচালে প্রভু, আমাকে রক্ষা করলে। আমার সমস্ত চিত্ত শর্কিয়ে পাথর হয়ে গেছে— আমাকে আমারই এই পাথরের বৈড়া থেকে বের করে আনো। আমি কোনো সম্পদ চাই নে— আমাকে একট্ররস দাও।

দাদঠোকুর। ভাবনা নেই আচার্য, ভাবনা নেই—আনন্দের বর্ষা নেমে এসেছে—তার ঝর ঝর শব্দে মন নৃত্য করছে আমার। বাইরে বেরিয়ে এলেই দেখতে পাবে চারি দিক ভেসে যাছে। ঘরে বসে ভয়ে কাঁপছে কারা। এ ঘনঘোর বর্ষার কালো মেঘে আনন্দ, তীক্ষা বিদানতে আনন্দ, বছের গর্জনে আনন্দ। আজ মাথার উষ্ণীয় যদি উড়ে যায় তো উড়ে যাক, গায়ের উত্তরীয় যদি ভিজে যায় তো ভিজে যাক—আজ দ্বর্যোগ একে বলে কে! আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে যাক না—আজ একেবারে বড়ো রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন।

#### স্ভদ্রের প্রবেশ

স্ভদু। গ্রু!

দাদাঠাকুর। কী বাবা?

স্বভদ্র। আমি যে-পাপ করেছি তার তো প্রায়শ্চিত্ত শেষ হল না!

দাদাঠাকুর। তার আর কিছ, বাকি নেই।

স্ভদ্র। বাকি নেই?

দাদাঠাকুর। না। আমি সমস্ত চুরমার করে ধ্রুলোয় লর্টিয়ে দিয়েছি।

স,ভদু। একজটা দেবী—

দাদাঠাকুর। একজটা দেবী! উত্তরের দিকের দেয়ালটা ভাঙবামাত্রই একজটা দেবীর সংশ্য আমাদের এমনি মিল হয়ে গেল যে, সে আর কোনোদিন জটা দ্বলিয়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। এখন তাকে দেখলে মনে হবে সে আকাশের আলো— তার সমস্ত জটা আষাঢ়ের নবীন মেঘের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে।

স্বভদ্র। এখন আমি কী করব।

পণ্ডক। এখন তুমি আছ ভাই আর আমি আছি। দ্বজনে মিলে কেবলই উত্তর দক্ষিণ পর্ব পশ্চিমের সমস্ত দরজা-জানলাগ্বলো খবলে খবলে বেড়াব।

উপাচার্য। (প্রবেশ করিয়া) তৃণ পাওয়া গেল না—কোথাও তৃণ পাওয়া গেল না।

আচার্য। স্তসোম, তুমি বুঝি তৃণ খুঁজেই বেড়াচ্ছিলে?

উপাচার্য। হাঁ, ইন্দ্রত্ণ, সে তো কোথাও পাওয়া গেল না। হায় হায়! এখন আমি করি কী! এমন জায়গাতেও মানুষ বাস করে!

আচার্য। থাক্ তোমার তুণ। এ দিকে একবার চেয়ে দেখো।

উপাচার্য । এ কী ! এ যে আমাদের গ্রুব্ ! এখানে ! এই দর্ভকদের পাড়ায় ! এখন উপায় কী ! ওঁকে কোথায়—

## দর্ভকগণের অর্ঘ্য লইয়া প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। গোঁসাই, এই-সব তোমার জন্যে এনেছি। কেতনের মাসি পরশ্ব পিঠে তৈরি করেছিল, তারই কিছ্ব বাকি আছে—

উপাচার্য। আরে আরে, সর্বনাশ করলে রে! করিস কী! উনি যে আমাদের গা্বর্। দ্বিতীয় দর্ভক। তোমাদের গা্ব্র্ আবার কোথায়? এ তো আমাদের গোঁসাই। দাদাঠাকুর। দে ভাই, আর কিছু এর্নোছস?

দিবতীয় দভক। হাঁ জাম এনেছি।

তৃতীয় দর্ভক। কিছু দই এনেছি।

দাদাঠাকুর। সব এখানে রাখ্। এসো ভাই পঞ্চক, এসো আচার্য অদীনপর্ণ্য—নতুন আচার্য আর প্রোতন আচার্য এসো, এদের ভক্তির উপহার ভাগ করে নিয়ে আজকের দিনটাকে সার্থক করি।

#### বালকগণের প্রবেশ

সকলে। গ্রন্!
দাদাঠাকুর। এসো বাছা, তোমরা এসো।
প্রথম বালক। কখন আমরা বের হব?
দাদাঠাকুর। আর দেরি নেই— এখনই বের হতে হবে।
দ্বিতীয় বালক। এখন কী করব?
দাদাঠাকুর। এই-যে তোমাদের ভোগ তৈরি হয়েছে।
প্রথম বালক। ও ভাই, এই-যে জাম— কী মজা!

শ্বিতীয় বালক। ওরে ভাই, খেজ্বর—কী মজা! তৃতীয় বালক। গ্রুব্, এতে কোনো পাপ নেই? দাদাঠাকুর। কিছ্ব না—প্রণ্য আছে। প্রথম বালক। সকলের সঙ্গে এইখানে বসে খাব? দাদাঠাকুর। হাঁ এইখানেই।

#### শোণপাংশ,দলের প্রবেশ

প্রথম শোণপাংশ,। দাদাঠাকুর!

দ্বিতীয় শোণপাংশ্ব। আর তো পারি নে। দেয়াল তো একটাও বাকি রাখি নি। এখন কী করব? বসে বসে পা ধরে গেল যে।

দাদাঠাকুর। ভয় নেই রে। শৃংধ্ব শৃংধ্ব বিসয়ে রাথব না। তোদের কাজ দেব। সকলে। কী কাজ দেবে?

দাদাঠাকুর। আমাদের পশুকদাদার সংখ্য মিলে ভাঙা ভিতের উপর আবার গাঁথতে লেগে যেতে হবে।

সকলে। বেশ, বেশ, রাজি আছি।

দাদাঠাকুর। ঐ ভিতের উপর কাল যুদ্ধের রাত্রে স্থাবিরকের রক্তের সংখ্য শোণপাংশ্বর রক্ত মিলে গিয়েছে।

সকলে। दाँ মিলেছে।

দাদাঠাকুর। সেই মিলনেই শেষ করলে চলবে না। এবার আর লাল নয়, এবার একেবারে শন্ত্র। ন্তন সৌধের সাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও। মেলো তোমরা দুইদলে, লাগো তোমাদের কাজে।

সকলে। তাই লাগব। পশুকদাদা, তা হলে তোমাকে উঠতে হচ্ছে, অমন করে ঠাপ্ডা হয়ে বসে থাকলে চলবে না। ত্বরা করো। আর দেরি না।

পণ্ডক। প্রস্তুত আছি। গ্রুর্, তবে প্রণাম করি। আচার্যদেব, আশীর্বাদ করো।

# ফাল্গুনী

প্রকাশ : ১৯১৬

সব্জপত্রে (চৈত্র ১৩২১) প্রকাশিত 'ফাল্যানা' নাটকে "বসন্তের পালা" নামে একটি প্রবেশক এবং প্রবেশক ও নাটকের স্ট্রনায় দ্বিট ভূমিকা ছিল। ১৩২২ সালে কলকাতায় অভিনয় উপলক্ষে "স্ট্রনা" অংশ রচিত হয়। এটি "বৈরাগ্যসাধন" নামে সব্জপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় "বসন্তের পালা"র গানগর্নলি "প্রথম দ্শ্যের গীতি-ভূমিকা" এবং নাটকের সর্বশেষ "উৎসবের গান"র্পে নাটকভুক্ত হয়।

# উৎসগ

যাহারা ফালগুনীর ফলগুন নদীটিকে বৃদ্ধ কবির চিত্তমর্র তলদেশ হইতে উপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের এবং সেই সঙ্গে সেই বালকদলের সকল নাটের কান্ডারী আমার সকল গানের ভান্ডারী শ্রীমান্ দিনেন্দ্রনাথের হস্তে এই নাট্যকাব্যটিকে কবি-বাউলের একতারার মতো সম্পর্ণ করিলাম।

১৫ ফাল্গান ১৩২২

#### পাত্রগণ

রাজা
মান্তী
প্রান্তিভূষণ
কবিশেখর
নববসন্তের দ্তগণ
শীত
নবযৌবনের দল
চন্দ্রহাস ... উক্ত দলের প্রিরস্থা
দাদা ... উক্ত দলের প্রবীণ যুবক
জীবন সদার ... উক্ত দলের নেতা
অন্ধ বাউল
মাঝি
কোটাল
অনাথ কল্ব ইত্যাদি।

এই নাট্যকাব্যে নবযৌবনের দল যেখানে কথাবার্তা কহিতেছে সেখানে চন্দ্রহাস, দাদা ও সদার ছাড়া আর কাহারো নাম নির্দিষ্ট নাই। দলের অন্য সকলে যে যেটা-খর্মশ বালিতে পারে এবং তাহাদের লোকসংখ্যারও সীমা করিয়া দেওয়া হয় নাই।

# স্চনা

## রাজোদ্যান

চুপ, চুপ, চুপ কর্ তোরা। কেন, কী হয়েছে। মহারাজের মন খারাপ হয়েছে। সর্বনাশ। কে রে। কে বাজায় বাঁশি। কেন ভাই, কী হয়েছে। মহারাজের মন খারাপ হয়েছে। সর্বনাশ। ছেলেগ্নলো দাপাদাপি করছে কার। আমাদের মণ্ডলদের। **भ॰ ७ ल त** नावधान करत ए । **ए ए ल ग**्रलारक रठेकाक । মন্ত্রী কোথায় গেলেন। এই যে এখানেই আছি। খবর পেয়েছেন কি। कौ वला प्रिश মহারাজের মন খারাপ হয়েছে। কিন্তু প্রত্যানতবিভাগ থেকে যুদেধর সংবাদ এসেছে যে। যুদ্ধ চলাক কিন্তু তার সংবাদটা এখন চলবে না। চীন-সমাটের দতে অপেক্ষা করছেন। অপেক্ষা করতে দোষ নেই কিন্তু সাক্ষাৎ পাবেন না। ঐ যে মহারাজ আসছেন। জয় হোক মহারাজের। মহারাজ, সভায় যাবার সময় হল। যাবার সময় হল বৈকি, কিন্তু সভায় যাবার নয়। সে কী কথা, মহারাজ! সভা ভাঙবার ঘণ্টা বেজেছে শ্বনতে পেয়েছি। কই, আমরা তো কেউ— তোমরা শুনবে কী করে। ঘণ্টা একেবারে আমারই কানের কাছে বাজিয়েছে। এতবড়ো স্পর্ধা কার হতে পারে। মন্ত্রী, এখনো বাজাচ্ছে। মহারাজ, দাসের স্থলবৃদ্ধি মাপ করবেন, বৃঝতে পারলাম না। এই চেয়ে দেখো— মহারাজের চুল— ওখানে একজন ঘণ্টা-বাজিয়েকে দেখতে পাচ্ছ না? দাসের সঙ্গে পরিহাস? পরিহাস আমার নয়, মন্ত্রী, যিনি পৃথিবীস্কুদ্ধ জীবের কানে ধরে পরিহাস করেন এ তাঁরই। গত রজনীতে আমার গলায় মিল্লকার মালা পরাবার সময় মহিষী চমকে উঠে বললেন, এ কী মহারাজ, আপনার কানের কাছে দ্বটো পাকাচুল দেখছি যে!

মহারাজ, এজন্য খেদ করবেন না— রাজবৈদ্য আছেন তিনি—

এ-বংশের প্রথম রাজা ইক্ষরাকুরও রাজবৈদ্য ছিলেন, তিনি কী করতে পেরেছিলেন।
—মন্ত্রী, যমরাজ আমার কানের কাছে তাঁর নিমন্ত্রণপত্র ঝ্লিয়ে রেখে দিয়েছেন।
মহিষী এ দ্টো চুল তুলে ফেলতে চেয়েছিলেন, আমি বলল্ম, কী হবে রানী। যমের
পত্রই যেন সরাল্ম কিন্তু যমের পর্তালখককে তো সরানো যায় না। অতএব এ পত্র
শিরোধার্য করাই গেল। এখন তাহলে—

যে আজ্ঞা, এখন তাহলে রাজকার্যের আয়োজন—

কিসের রাজকার্য । রাজকার্যের সময় নেই— শ্রুতিভূষণকে ডেকে আনো । সেনাপতি বিজয়বর্মা—

না, বিজয়বর্মা না, শুরুতিভূষণ।

মহারাজ, এদিকে চীন-সম্রাটের দূত—

তাঁর চেয়ে বড়ো সম্রাটের দ্তে অপেক্ষা করছেন। ডাকো শ্রুতিভূষণকে।

মহারাজ, প্রত্যানতসীমার সংবাদ—

মন্ত্রী, প্রত্যন্ততম সীমার সংবাদ এসেছে, ডাকো শ্রুতিভূষণকে।

মহারাজের শ্বশার-

আমি যাঁর কথা বলছি তিনি আমার শ্বশ্ব নন। ডাকো শ্রুতিভূষণকে। আমাদের কবিশেখর তাঁর কল্পমঞ্জরী কাব্য নিয়ে—

নিয়ে তিনি তাঁর কল্পদ্রুমের শাখায় প্রশাখায় আনন্দে সঞ্জরণ কর্ন, ডাকো শ্রুতিভূষণকে।

যে আদেশ, তাঁকে ডাকতে পাঠাচ্ছি।

বোলো, সংখ্য যেন তাঁর বৈরাগ্যবারিধি পর্হথিটা আনেন।

প্রতিহারী, বাইরে ঐ কারা গোল করছে, বারণ করো, আমি একট**ু শান্তি** চাই।

নাগপত্তনে দর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, প্রজারা সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। আমার তো সময় নেই মন্ত্রী, আমি শান্তি চাই।

তারা বলছে তাদের সময় আরো অনেক অল্প— তারা মৃত্যুর দ্বার প্রায় লংঘন করেছে— তারা ক্ষুধাশান্তি চায়।

ক্ষ্বাশান্তি! এ সংসারে কি ক্ষ্বার শান্তি আছে। ক্ষ্বানলের শান্তি চিতানলে। তাহলে মহারাজ ঐ হতভাগ্যদের—

ঐ হতভাগ্যদের প্রতি এই হতভাগ্যের উপদেশ এই যে, কাল-ধীবরের জাল ছিল্ল করবার জন্যে ছটফট করা বৃথা, আজই হোক কালই হোক সে টেনে তুলবেই।

অতএব---

অতএব শ্রুতিভূষণকে প্রয়োজন এবং তাঁর বৈরাগ্যবারিধি পর্নথ। প্রজারা তাহলে দ্বুভিক্ষি—

দেখো মন্ত্রী, ভিক্ষা তো অস্নের নয়, ভিক্ষা আয়্র। সেই ভিক্ষায় জগৎ জ্বড়ে দ্বভিক্ষি— কী রাজার কী প্রজার— কে কাকে রক্ষা করবে।

অতএব---

অতএব শমশানেশ্বর শিব যেখানে ডমর্ব্ধনি করছেন সেইখানেই সকলের সব প্রার্থনা ছাইচাপা পড়বে— তবে কেন মিছে গলা ভাঙা। এই যে শ্রুতিভূষণ, প্রণাম। শ্রভমস্তু। শ্রুতিভূষণমশার, মহারাজকে একট্ব ব্রিঝরে বলবেন যে অবসাদগ্রন্থত নির্ংসাহকে লক্ষ্মী পরিহার করেন।

শ্রুতভূষণ, মন্ত্রী আপনাকে কী বলছেন।

র্ডীন বলছেন লক্ষ্মীর স্বভাব সম্বন্ধে মহারাজকে কিছ্ উপদেশ দিতে। আপনার উপদেশ কী।

বৈরাগ্যবারিধিতে একটি চৌপদী আছে—

যে পদেম লক্ষ্মীর বাস, দিন-অবসানে সেই পদম মুদে দল সকলেই জানে। গৃহ যার ফুটে আর মুদে প্রনঃপ্রনঃ সে লক্ষ্মীরে ত্যাগ করো, শুন মুঢ়ে শুন।

অহো, আপনার উপদেশের এক ফ্রংকারেই আশা-প্রদীপের জনলন্ত শিথা নিবাপিত হয়ে যায়। আমাদের আচার্য বলেছেন-না—

দনতং গলিতং পলিতং মৃণ্ডং তদপি ন মুঞ্চতি আশাভান্ডং।

মহারাজ, আশার কথা যদি তুললেন তবে বারিধি থেকে আর-একটি চৌপদী শোনাই—

> শৃংখল বাঁধিয়া রাখে এই জানি সবে, আশার শৃংখল কিন্তু অন্তুত এ ভবে। সে যাহারে বাঁধে সেই ঘ্রুরে মরে পাকে, সে-বন্ধন ছাড়ে যারে স্থির হয়ে থাকে।

হায় হায় অম্লা আপনার বাণী। শ্রুতিভূষণকে এক সহস্ত্র স্বর্ণমন্দ্রা এখনই— ও কী মন্ত্রী, আবার কারা গোল করছে।

সেই দ্বভিক্ষগ্রস্ত প্রজারা।

ওদের এখনই শান্ত হতে বলো।

তাহলে মহারাজ, শ্রুতিভূষণকে ওদের কাছে পাঠিয়ে দিন-না— আমরা ততক্ষণ যুদ্ধের প্রামশ্টা—

না, না, যুদ্ধ পরে হবে, প্রুতিভূষণকে ছাড়তে পার্রাছ নে।

মহারাজ, স্বর্ণমনুদ্রা দেবার কথা বলছিলেন কিন্তু সে-দান যে ক্ষয় হয়ে যাবে। বৈরাগ্যবারিধি লিখছেন—

> শ্বর্ণদান করে ষেই করে দ্বঃখ দান যত শ্বর্ণ ক্ষয় হয় ব্যথা পায় প্রাণ। শত দাও, লক্ষ দাও, হয়ে যায় শেষ, শ্বা ভাশ্ড ভবি' শ্বধ্ব থাকে মনঃক্লেশ।

আহা শরীর রোমাণিতে হল। প্রভু কি তাহলে—

না, আমি সহস্র মনুদ্রা চাই নে।

দিন দিন একট্ব পদধ্লি দিন। সহস্র মুদ্রা চান না। এতবড়ো কথা।

মহারাজ, এই সহস্র মুদ্রা অক্ষয় হয়ে যাতে মহারাজের প্রণ্যফলকে অসীম করে আমি এমন কিছ্র চাই। গোধনসমেত আপনার ঐ কাণ্ডনপ্রর জনপদটি যদি ব্রহ্ম দান করেন কেবলমাত্র ঐট্বুক্তেই আমি সম্তুষ্ট থাকব; কারণ বৈরাগ্যবারিধি বলছেন—

ব্বেছে শ্রেতিভূষণ, এর জন্যে আর বৈরাগ্যবারিধির প্রমাণ দরকার নেই। মন্ত্রী, কাণ্ডনপর্র জনপদটি যাতে শ্রুতিভূষণের বংশে চিরন্তন—আবার কী, বারবার কেন চীংকার করছে।

চীংকারটা বারবার করছে বটে কিন্তু কারণটা একই রয়ে গেছে। ওরা সেই মহারাজের দুর্ভিশ্দকাতর প্রজা।

মহারাজ, ব্রাহ্মণী মহারাজকে বলতে বলেছেন তিনি তাঁর সর্বাধ্যে মহারাজের যশোঝংকার ধ্বনিত করতে চান কিল্কু আভরণের অভাববশত শব্দ বড়োই ক্ষীণ হয়ে বাজছে।

মন্ত্রী।

মহারাজ।

ব্রাহ্মণীর আভরণের অভাবমোচন করতে যেন বিলম্ব না হয়।

আর মন্ত্রীমশায়কে বলে দিন, আমরা সর্বদাই পরমার্থচিন্তায় রত, বংসরে বংসরে গৃহসংস্কারের চিন্তায় মন দিতে হলে চিন্তবিক্ষেপ হয় অতএব রাজশিল্পী যদি আমার গৃহটি স্নৃদৃঢ় ক'রে নির্মাণ করে দেয় তাহলে তার তলদেশে শান্তমনে বৈরাগ্য-সাধন করতে পারি।

মন্ত্রী, রাজশিল্পীকে যথাবিধি আদেশ করে দাও।

মহারাজ, এ-বংসর রাজকোষে ধনাভাব।

সে তো প্রতি বংসরেই শানে আসছি। মন্ত্রী, তোমাদের উপর ভার ধন ব্দিধ করবার, আর আমার উপর ভার অভাব ব্দিধ করবার। এই দাইয়ের মিলে সন্ধি করে হয় ধনাভাব।

মহারাজ, মন্ত্রীকে দোষ দিতে পারি নে। উনি দেখছেন আপনার অর্থ, আর আমরা দেখছি আপনার প্রমার্থ, স্কুতরাং উনি যেখানে দেখতে পাচ্ছেন অভাব আমরা সেইখানে দেখতে পাচ্ছি ধন। বৈরাগ্যবারিধিতে লিখছেন—

রাজকোষ পূর্ণ হয়ে তব্ শ্নামাত. যোগ্য হাতে যাহা পড়ে লভে সংপাত্ত। পাত্র নাই ধন আছে, থেকেও না থাকা. পাত্র হাতে ধন, সেই রাজকোষ পাকা।

আহা হা! আপনাদের সংগ অমূলা।

কিন্তু মহারাজের সংগ কত.ম্ল্যবান, শুর্তিভূষণমশায় তা বেশ জানেন। তাহলে আস্থান শুর্তিভূষণ, বৈরাগ্যসাধনের ফর্দ যা দিলেন সেটা সংগ্রহ করা যাক।

চলনে তবে চলনে, বিলম্বে কাজ নেই। মন্ত্রী এই সামান্য বিষয় নিয়ে খখন এত অধীর হয়েছেন তখন ওঁকে শান্ত করে এখনই আবার ফিরে আসছি।

আমার সর্বদা ভয় হয় পাছে আপনি রাজাশ্রয় ছেড়ে অরণ্যে চলে যান।

মহারাজ, মনটা মৃক্ত থাকলে কিছুই ত্যাগ করতে হয় না—এই রাজগ্রে যতক্ষণ আমার সন্তোষ আছে ততক্ষণ এই আমার অরণ্য। এক্ষণে তবে আসি। মন্ত্রী, চলো চলো।

ঐ যে কবিশেখর আস্ছে— আমার তপস্যা ভাঙলে ব্রিঝ। ওকে ভয় করি। ওরে পাকাচুল, কান ঢেকে থাক্ রে, কবির বাণী যেন প্রবেশপথ না পায়।

মহারাজ, আপনার এই কবিকে নাকি বিদায় করতে চান।

কবিত্ব যে বিদায়-সংবাদ পাঠালে, এখন কবিকে রেখে হবে কী।

সংবাদটা কোথায় পেণছল।

ঠিক আমার কানের উপর। চেয়ে দেখো।

পাকাচুল? ওটাকে আপনি ভাবছেন কী।

যৌবনের শ্যামকে মুছে ফেলে সাদা করার চেণ্টা।

কারিকরের মতলব বোঝেন নি। ঐ সাদা ভূমিকার উপরে আবার ন্তন রং লাগবে।

কই রঙের আভাস তো দেখি নে। সেটা গোপনে আছে। সাদার প্রাণের মধ্যে সব রঙেরই বাসা। চুপ, চুপ, চুপ করো, কবি, চুপ করো।

মহারাজ, এ-যৌবন শ্লান যদি হল তো হোক-না। আরেক যৌবনলক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুদ্র মিল্লকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন— নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।

আরে, আরে, তুমি দেখছি বিপদ বাধাবে, কবি। যাও যাও তুমি যাও—ওরে, শ্রুতিভূষণকে দৌড়ে ডেকে নিয়ে আয়।

তাঁকে কেন, মহারাজ।

বৈরাগ্য সাধন করব।

সেই খবর শ্নেই তো ছ্নটে এসেছি, এ সাধনায় আমিই তো আপনার সহচর। তুমি?

হাঁ মহারাজ, আমরাই তো প্থিবীতে আছি মান্বের আসন্তি মোচন করবার জন্য।

বুঝতে পারল্ম না।

এতদিন কাব্য শর্নিয়ে এল্ম তব্ ব্রুতে পারলেন না? আমাদের কথার মধ্যে বৈরাগ্য, স্বরের মধ্যে বৈরাগ্য, ছন্দের মধ্যে বৈরাগ্য। সেইজন্যেই তো লক্ষ্মী আমাদের ছাড়েন, আমরাও লক্ষ্মীকে ছাড়বার জন্যে যৌবনের কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়াই।

তোমাদের মন্ত্রটা কী।

আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই ঘরের কোণে তোদের থাল-থালি আঁকড়ে বসে থাকিস নে—বেরিয়ে পড়্ প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।

সংসারের পথটাই ব্রিঝ তোমার বৈরাগ্যের পথ হল?

তা নয়তো কী মহারাজ। সংসারে যে কেবলই সরা, কেবলই চলা; তারই সংগ্রে যে-লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলই সরে, কেবলই চলে, সে-ই তো বৈরাগী, সে-ই তো পথিক, সে-ই তো কবি-বাউলের চেলা।

তাহলে শান্তি পাব কী করে।

শান্তির উপরে তো আমাদের একট্বও আর্সান্ত নেই, আমরা যে বৈরাগী। কিন্তু ধ্বব সম্পর্দটি তো পাওয়া চাই।

ধ্রব সম্পদে আমাদের একট্রও লোভ নেই, আমরা যে বৈরাগী। সে কী কথা।— বিপদ বাধাবে দেখছি। ওরে শ্রুতিভূষণকে ডাক্।

আমরা অধ্ব মন্তের বৈরাগী। আমরা কেবলই ছাড়তে ছাড়তে পাই, তাই ধ্বুবটাকে মানি নে।

এ তোমার কী রকম কথা।

পাহাড়ের গ্রহা ছেড়ে যে-নদী বেরিয়ে পড়েছে তার বৈরাগ্য কি দেখেন নি মহারাজ। সে অনায়াসে আপনাকে ঢেলে দিতে দিতেই আপনাকে পায়। নদীর পক্ষে ধ্রব হচ্ছে বালির মর্ভূমি— তার মধ্যে সে ধলেই বেচারা গেল। তার দেওয়া যেমনি ঘোচে অমনি তার পাওয়াও ঘোচে।

ঐ শোনো কবিশেখর, কামা শোনো। ঐ তো তোমার সংসার। ওরা মহারাজের দুভিক্ষিকাতর প্রজা।

আমার প্রজা? বল কী কবি। সংসারের প্রজা ওরা। এ দ্বঃখ কি আমি স্থিট করেছি। তোমার কবিত্বমন্তের বৈরাগীরা এ দ্বঃখের কী প্রতিকার করতে পারে বলো তো। মহারাজ, এ দ্বংখকে তো আমরাই বহন করতে পারি। আমরা যে নিজেকে ঢেলে দিয়ে বয়ে চলেছি। নদী কেমন ক'রে ভার বহন করে দেখেছেন তো। মাটির পাকা রাস্তাই হল যাকে বলেন ধ্র্ব, তাই তো ভারকে কেবলই সে ভারী করে তোলে। বোঝা তার উপর দিয়ে আর্তনাদ করতে করতে চলে, আর তারও ব্রুক ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। নদী আনন্দে বয়ে চলে, তাই তো সে আপনার ভার লাঘব করেছে ব'লেই বিশ্বের ভার লাঘব করে। আমরা ডাক দিয়েছি সকলের সব স্ব্ধ-দ্বংখকে চলার লীলায় বয়ে নিয়ে যাবার জনো। আমাদের বৈরাগীর ডাক। আমাদের বৈরাগীর সর্দার যিনি, তিনি এই সংসারের পথ দিয়ে নেচে চলেছেন, তাই তো বসে থাকতে পারি নে—

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে ডাক দিয়ে সে যায়। আমার ঘরে থাকাই দায়।

পথের হাওয়ায় কী স্বর বাজে, বাজে আমার ব্বকের মাঝে, বাজে বেদনায়। আমার ঘরে থাকাই দায়।

পর্নিশমতে সাগর হতে ছুটে এল বান, আমার লাগল প্রাণে টান।

আপন মনে মেলে আঁখি
আর কেন বা পড়ে থাকি
কিসের ভাবনায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

যাক গে শ্রুতিভূষণ। ওহে কবিশেখর, আমার কী মুশকিল হয়েছে জান। তোমার কথা আমি এক বিন্দুবিসগও ব্রুথতে পারি নে অথচ তোমার স্বরটা আমার ব্বকে গিয়ে বাজে। আর শ্রুতিভূষণের ঠিক তার উলটো; তার কথাগ্বলো খ্রুই স্পণ্ট বোঝা যায় হে— ব্যাকরণের সংগও মেলে— কিন্তু স্বরটা— সে কী আর বলব।

মহারাজ, আমাদের কথা তো বোঝবার জন্যে হয় নি, বাজবার জন্যে হয়েছে। এখন তোমার কাজটা কী বলো তো কবি।

মহারাজ, ঐ যে তোমার দরজার বাইরে কান্না উঠেছে ঐ কান্নার মাঝখান দিয়ে এখন ছুটতে হবে।

ওহে কবি, বল কী তুমি। এ সমস্ত কেজো লোকের কাজ, দ্বভিস্কের মধ্যে তোমরা কী করবে।

কেন্সো লোকেরা কাজ বেস্ক্রো করে ফেলে, তাই স্ক্র বাঁধবার জন্যে আমাদের ছ্ক্টে আসতে হয়।

ওহে কবি, আর-একট্ব স্পষ্ট ভাষায় কথা কও।

মহারাজ, ওরা কর্তব্যকে ভালোবাসে ব'লে কাজ করে, আমরা প্রাণকে ভালোবাসি ব'লে কাজ করি— এইজন্যে ওরা আমাদের গাল দেয়, বলে নিষ্কর্মা, আমরা ওদের গাল দিই, বলি নিজীব।

কিন্তু জিতটা হল কার।

আমাদের, মহারাজ, আমাদের। তার প্রমাণ?

প্থিবীতে যা-কিছ্ম সকলের বড়ো তার প্রমাণ নেই। প্থিবীতে যত কবি যত কবিষ সমসত যদি ধ্রে-মুছে ফেলতে পার তাহলেই প্রমাণ হবে এতদিন কেজো লোকেরা তাদের কাজের জোরটা কোথা থেকে পাছিল, তাদের ফসলখেতের মুলের রস জ্বিগয়ে এসেছে কারা। মহারাজ, আপনার দরজার বাইরে ঐ যে কালা উঠেছে সে কালা থামায় কারা। যারা বৈরাগ্যবারিধির তলায় ছুব মেরেছে তারা নয়, যারা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে রয়েছে তারা নয়, যারা কাজের কৌশলে হাত পাকিয়েছে তারাও নয়, যারা কর্তব্যের শ্বুন্ক রয়ালেজর মালা জপছে তারাও নয়, যারা অপর্যাণত প্রাণকে ব্রকের মধ্যে পেয়েছে ব'লেই জগতের কিছ্বতে যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে তারা, ত্যাগ করেও তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দ্বংখ দ্বের করে— স্টিট করে তারাই, কেননা তাদের মন্দ্র আনন্দের মন্ত্র, সব-চেয়ে বড়ো বৈরাগ্যের মন্ত্র।

ওহে কবি, তাহলে তুমি আমাকে কী করতে বল।

উঠতে বলি, মহারাজ, চলতে বলি। ঐ যে কাল্লা, ও-যে প্রাণের কাছে প্রাণের আহ্বান। কিছ্ব করতে পারব কি না সে পরের কথা— কিন্তু ডাক শ্বনে যদি ভিতরে সাড়া না দের, প্রাণ যদি না দ্বলে ওঠে তবে অকতব্য হল ব'লে ভাবনা নয়, তবে ভাবনা মরেছি ব'লে।

কিন্ত মরবই যে, কবিশেখর, আজ হোক আর কাল হোক।

কে বললে মহারাজ, মিথ্যা কথা। যখন দেখছি বে'চে আছি তখন জানছি যে বাঁচবই; যে আপনার সেই বাঁচাটাকে স্বাদিক থেকে যাচাই করে দেখলে না সে-ই বলে মরব—সে-ই বলে 'নলিনীদলগত জলমতি তরলং তদ্বং জীবন্মতিশয় চপলং।'

কী বল হে, কবি, জীবন চপল নয়?

চপল। বৈকি, কিন্তু অনিত্য নয়। চপল জীবনটা চিরদিন চপলতা করতে করতেই চলবে। মহারাজ, আজ তুমি তার চপলতা বন্ধ ক'রে মরবার পালা অভিনয় আরুত্ত করতে বঙ্গেছ?

ঠিক বলছ কবি? আমরা বাঁচবই?

বাঁচবই।

র্যাদ বাঁচবই তবে বাঁচার মতো করেই বাঁচতে হবে—কী বল।

হাঁমহারাজ।

প্রতিহারী!

কী মহারাজ।

ডাকো, ডাকো, মন্ত্রীকে এখনই ডাকো।

কী মহারাজ।

মন্ত্রী, আমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছ কেন।

ব্যস্ত ছিল্ম।

কিসে।

বিজয়বর্মাকে বিদায় করে দিতে।

কী মুশ্রকল। বিদায় করবে কেন। যুদ্ধের পরামর্শ আছে যে।

চীনের সম্রাটের দূতের জন্যে বাহনের ব্যবস্থা—

কেন, বাহন কিসের।

মহারাজের তো দর্শন হবে না তাই তাঁকে ফিরিয়ে দেবার—

মন্ত্রী, আশ্চর্য করলে দেখছি— রাজকার্য কি এমনি করেই চলবে। হঠাং তোমার হল কী।

তার পরে আমাদের কবিশেখরের বাসা ভাঙবার জন্যে লোকের সন্থান করছিল্ম— আর তো কেউ রাজি হয় না, কেবল দিঙনাগের বংশে যাঁরা অলংকারের আর ব্যাকরণ-শান্তের টোল খুলেছেন তাঁরা দলে-দলে শাবল হাতে ছুটে আসছেন।

সর্বনাশ! মন্ত্রী, পাগল হলে নাকি। কবিশেখরের বাসা ভেঙে দেবে?

ভয় নেই মহারাজ, বাসাটা একেবারে ভাঙতে হবে না। শ্রুতিভূষণ খবর পেয়েই স্থির করেছেন কবিশেখরের ঐ বাসাটা আজ থেকে তিনিই দখল করবেন।

কী বিপদ। সরস্বতী যে তাহলে তাঁর বীণাখানা আমার মাথার উপর আছড়ে ভেঙে ফেলবেন। না, না, সে হবে না।

আর-একটা কাজ ছিল— শ্রুতিভ্ষণকে কাণ্ডনপ্ররের সেই বৃহৎ জনপদটা—

ওহো, সেই জনপদটার দানপত্র তৈরি হয়েছে ব্রঝি? সেটা কিন্তু আমাদের এই কবিশেখরকে—

সে কী কথা মহারাজ। আমার প্রুরস্কার তো জনপদ নয়— আমরা জন-পদের সেবা তো কখনো করি নি— তাই ঐ পদপ্রাণ্ডিটা আশাও করি নে।

আচ্ছা, তবে ওটা শ্রুতিভূষণের জন্যই থাক্।

আর, মহারাজ, দ্বভিশ্কপীড়িত প্রজাদের বিদায় করবার জন্যে সৈন্যদলকে আহ্বান করেছি।

মন্ত্রী, আজ দেখছি পদে পদে তোমার ব্যুদ্ধির বিদ্রাট ঘটছে। দ্যুভিক্ষিকাতর প্রজাদের বিদায় করবার ভালো উপায় অল্ল দিয়ে, সৈন্য দিয়ে নয়।

মহারাজ!

কী প্রতিহারী।

বৈরাগ্যবারিধি নিয়ে শ্রুতিভূষণ এসেছেন।

সর্বনাশ করলে। ফেরাও তাকে ফেরাও। মন্ত্রী, দেখো হঠাৎ যেন প্র্রুতিভূষণ না এসে পড়ে। আমার দ্বর্বল মন, হয়তো সামলাতে পারব না, হয়তো অন্যমন্স্ক হয়ে বৈরাগ্যবারিধির ডুব-জলে গিয়ে পড়ব। ওহে কবিশেখর, আমাকে কিছ্মাত্র সময় দিয়ে না— প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখো— একটা যা-হয়-কিছ্ব করো— যেমন এই ফালগ্রনের হাওয়াটা যা-খ্রিশ-তাই করছে তেমনিতরো। হাতে কিছ্ব তৈরি আছে হে? একটা নাটক, কিংবা প্রকরণ, কিংবা রূপক, কিংবা ভাণ, কিংবা—

তৈরি আছে— কিন্তু সেটা নাটক, কি প্রকরণ, কি রূপক, কি ভাণ তা ঠিক বলতে পারব না।

যা রচনা করেছ তার অর্থ কি কিছ্ম গ্রহণ করতে পারব। না মহারাজ। রচনা তো অর্থগ্রহণ করবার জন্যে নয়।

তবে ?

সেই রচনাকেই গ্রহণ করবার জন্যে। আমি তো বর্লোছ আমার এ-সব জিনিস বাঁশির মতো, বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।

বল কী হে কবি, এর মধ্যে তত্ত্বকথা কিছুই নেই?

কিচ্ছ, না।

তবে তোমার ও-রচনাটা বলছে কী।

ও বলছে, আমি আছি। শিশ্ব জন্মাবামাত্র চেণ্টােরে ওঠে, সেই কান্নার মানে জানেন মহারাজ? শিশ্ব হঠাৎ শ্বনতে পায় জলস্থল-আকাশ তাকে চার দিক থেকে ব'লে উঠেছে —'আমি আছি।'— তারই উত্তরে ঐ প্রাণট্বকু সাড়া পেয়ে ব'লে ওঠে—'আমি আছি।' আমার রচনা সেই সদ্যোজাত শিশ্বর কালা, বিশ্বরন্ধাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া। তার বৈশি আর কিছে, না?

কিচ্ছ্ব না। আমার রচনার মধ্যে প্রাণ ব'লে উঠেছে, স্বংখ দ্বংখে, কাজে বিশ্রামে, জন্মে মৃত্যুতে, জয়ে পরাজয়ে, লোকে লোকান্তরে জয় এই আমি-আছির জয়, জয় এই আনন্দময় আমি-আছির জয়।

ওহে কবি, তত্ত্ব না থাকলে আজকের দিনে তোমার এ জিনিস চলবে না। সে-কথা সত্য মহারাজ। আজকের দিনের আধ্বনিকেরা উপার্জন করতে চায়, উপলব্ধি করতে চায় না। ওরা ব্রশ্মিমান!

তাহলে শ্রোতা কাদের ডাকা যায়। আমার রাজবিদ্যালয়ের নবীন ছারদের ডাকব কি।

না মহারাজ, তারা কাব্য শ্বনেও তর্ক করে। নতুন-শিং-ওঠা হরিণশিশ্বর মতো ফুলের গাছকেও গ্রুতো মেরে মেরে বেড়ায়।

তবে?

ডাক দেবেন যাদের চুলে পাক ধরেছে।

সে কী কথা কবি।

হাঁ মহারাজ, সেই প্রোঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না. ফলতে চায়।

ওহে কবি, তবে তো এতদিন পরে ঠিক আমার কাব্য শোনবার বয়েস হয়েছে। বিজয়বর্মাকেও ডাকা যাক।

ডাকুন।

চীন-সহাটের দ্ভকে?

ডাকুন।

আমার শ্বশ্র এসেছেন শ্রনছি—

তাঁকে ডাকতে পারেন— কিন্তু শ্বশ্বরের ছেলেগ্রলির সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

তাই ব'লে শ্বশ্বরের মেয়ের কথাটা ভূলো না কবি।

আমি ভুললেও তাঁর সম্বন্ধে ভুল হবার আশংকা নেই।

আর শ্রুতিভূষণকে?

না মহারাজ, তাঁর প্রতি তো আমার কিছ্মাত্র বিশেবষ নেই, তাঁকে কেন দ্বঃখ দিতে যাব।

কবি তাহলে প্রস্তুত হও গে।

না মহারাজ, আমি অপ্রস্তৃত হয়েই কাজ করতে চাই। বেশি বানাতে গেলেই সত্য ছাই-চাপা পড়ে।

চিত্রপট—

চিত্রপটে প্রয়োজন নেই— আমার দরকার চিত্তপট— সেইখানে শ্ব্ধ স্ব্রের তুলি ব্লিয়ে ছবি জাগাব।

এ-নাটকে গান আছে নাকি।

হাঁ মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক-একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।

গানের বিষয়টা কী। শীতের বস্ত্রহরণ।

এ তো কোনো পুরাণে পড়া যায় নি।

বিশ্বপর্রাণে এই গীতের পালা আছে। ঋতুর নাট্যে বংসরে বংসরে শীত-ব্রুড়োটার ছম্মবেশ খসিয়ে তার বসন্ত-রূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি প্ররাতনটাই নৃতন। এ তো গেল গানের কথা, ব্যকিটা?

বাকিটা প্রাণের কথা।

সে কী রকম।

যোবনের দল একটা বৃ্ড়োর পিছনে ছ্ব্টে চলেছে। তাকে ধরবে ব'লে পণ। গৃহার মধ্যে ঢুকে যখন ধরলে তখন—

তখন কী দেখলে।

की प्रथल स्मिण यथामभस्य श्रकाम इत्।

কিন্তু একটা কথা ব্ৰুথতে পারল্ম না। তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাট্যের বিষয়টা আলাদা নাকি।

না মহারাজ— বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই তো ভাব চুরি করেছি। তোমার নাটকের প্রধান পাত্র কে কে।

এক হচ্ছে সদার।

সে কে।

যে আমাদের কেবলই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর-একজন হচ্ছে চন্দ্রহাস। সে কে।

যাকে আমরা ভালোবাসি— আমাদের প্রাণকে সে-ই প্রিয় করেছে। আর কে আছে।

দাদা— প্রাণের আনন্দটাকে যে অনাবশ্যক বোধ করে, কাজটাকেই যে সার মনে করেছে।

আর কেউ আছে?

আর আছে এক অন্ধ বাউল।

অন্ধ?

হাঁ মহারাজ, চোখ দিয়ে দেখৈ না ব'লেই সে তার দেহ মন প্রাণ সমস্ত দিয়ে দেখে।

তোমার নাটকের প্রধান পাত্রদের মধ্যে আর কে আছে।

আপনি আছেন।

আমি?

হাঁ মহারাজ, আপনি যদি এর ভিতরে না থেকে বাইরেই থাকেন তাহলে কবিকে গাল দিয়ে বিদায় ক'রে ফের শুর্তিভূষণকে নিয়ে বৈরাগ্যবারিধির চৌপদী ব্যাখ্যায় মন দেবেন। তাহলে মহারাজের আর মুক্তির আশা নেই। স্বয়ং বিশ্বকবি হার মানবেন—ফালগুনের দক্ষিণ হাওয়া দক্ষিণা না পেয়েই বিদায় হবে।

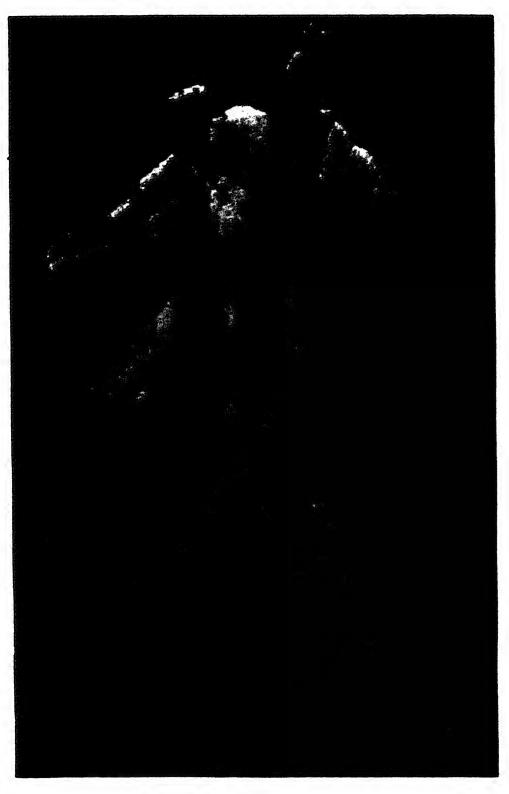

রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্সানী' নাটকে অংধ বাউলের ভূমিকায়। ১৯১৬ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধিকত

## প্রথম দ্শ্যের গীতি-ভূমিকা নবীনের আবিভাব

5

বেশ্বনের গান
ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
দোদন্ল দোলায় দাও দন্লিয়ে।
ন্তন পাতার প্লক-ছাওয়া
পরশর্খানি দাও বর্নলয়ে।
আমি পথের ধারের ব্যাকুল-বেশ্,
হঠাৎ তোমার সাড়া পেন্ন,
আহা, এসো আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের টেউ তুলিয়ে।

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
পথের ধারে আমার বাসা।
জানি তোমার আসাযাওয়া,
শ্বনি তোমার পায়ের ভাষা।
আমায় তোমার ছোঁয়া লাগলে পরে
একট্বকুতেই কাঁপন ধরে,
আহা, কানে-কানে একটি কথায়
সকল কথা নেয় ভুলিয়ে।

#### 2

পাথির নীড়ের গান

আকাশ আমায় ভরল আলোয়,

আকাশ আমি ভরব গানে।

সন্বের আবীর হানব হাওয়ায়,

নাচের আবীর হাওয়ায় হানে।

ওরে পলাশ, ওরে পলাশ,
রাঙা রঙের শিখায় শিখায়

দিকে দিকে আগন্ন জনলাস,

আমার মনের রাগরাগিণী

রাঙা হল রঙিন তানে।

দখিন হাওয়ায় কুসন্মবনের

ব্কের কাঁপন থামে না যে।

নীল আকাশে সোনার আলোয়
কচি পাতার ন্পার বাজে।
ওরে শিরীষ, ওরে শিরীষ,
মৃদ্ হাসির অন্তরালে
গন্ধজালে শ্ন্য ঘিরিস।
তোমার গন্ধ আমার কন্ঠে
আমার হুদয় টেনে আনে।

0

ফ্লন্ড গাছের গান
ওগো নদী, আপন বেগে
পাগল-পারা,
আমি সতব্ধ চাঁপার তর্
গন্ধভরে তন্দ্রাহারা।
আমি সদা অচল থাকি,
গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়,
আমার চলা ফ্লের ধারা।

ওগো- নদী, চলার বেগে
পাগল-পারা,
পথে পথে বাহির হয়ে
- আপন-হারা।
আমার চলা যার না বলা,
আলোর পানে প্রাণের চলা,
আকাশ বোঝে আনন্দ তার,
বোঝে নিশার নীরব তারা।

প্রথম দৃশ্য স্ত্রপাত

পথ যুবকদলের প্রবেশ গান

ওরে ভাই ফাগ্মন লেগেছে বনে বনে— ডালে ডালে ফ্মলে ফলে পাতায় পাতায় রে, আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে। রঙে রঙে রঙিল আকাশ,
গানে গানে নিখিল উদাস,
যেন চল-চণ্ডল নব পল্লবদল
মর্মারে মোর মনে মনে।
ফাগানুন লেগেছে বনে বনে।

হেরো হেরো অবনীর রঞা গগনের করে তপোভঙ্গ।

হাসির আঘাতে তার মৌন রহে না আর
কে'পে কে'পে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
বাতাস ছ্বটিছে বনময় রে,
ফ্বলের না জানে পরিচয় রে।
তাই ব্বি বারে বারে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
শ্বধায়ে ফিরিছে জনে জনে।
ফাগ্বন লেগেছে বনে বনে।

ফাগন্নের গ্র্ণ আছে রে ভাই, গ্র্ণ আছে। ব্রুকলি কী করে।

নইলে আমাদের এই দাদাকে বাইরে টেনে আনে কিসের জোরে।

তাই তো— দাদা আমাদের চৌপদীছন্দের বোঝাই নোকো— ফাগ্রনের গ্রুণে বাঁধা পড়ে কাগজ কলমের উলটো মুখে উজিয়ে চলেছে।

চন্দ্রহাস। ওরে ফাগ্রনের গুর্ণ নয় রে। আমি চন্দ্রহাস, দাদার তুলাট কাগজের হলদে পাতা-গুরুলা পিয়াল বনের সবুজ পাতার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি; দাদা খইজতে বের হয়েছে।

তুলট কাগজগুলো গেছে আপদ গেছে কিন্তু দাদার সাদা চাদরটা তো কেড়ে নিতে হচ্ছে।
চন্দ্রহাস। তাই তো, আজ প্থিবীর ধ্লোমাটি পর্যন্ত শিউরে উঠেছে আর এ পর্যন্ত দাদার
গায়ে বসন্তের আমেজ লাগল না!

**मामा।** আহা की ম<sub>4</sub>শिकल। বয়েস হয়েছে যে।

প্রিথবীর বয়েস অন্তত তোমার চেয়ে কম নয়, কিন্তু নবীন হতে ওর লম্জা নেই।

চন্দ্রহাস। দাদা, তুমি বসে বসে চৌপদী লিখছ, আর এই চেয়ে দেখো সমস্ত জল স্থল কেবল নবীন হবার তপস্যা করছে।

দাদা, তুমি কোটরে বসে কবিতা লেখ কী করে।

দাদা। আমার কবিতা তো তোদের কবিশেখরের কল্পমঞ্জরীর মতো শোখিন কাব্যের ফ্রলের চায নয় যে কেবল বাইরের হাওয়ায় দোল খাবে। এতে সার আছে রে, ভার আছে।

যেমন কচু। মাটির দখল ছাড়ে না।

দাদা। শোন্ তবে বলি—

ঐ রে দাদা এবার চৌপদী বের করবে।

এল রে এল চৌপদী এল। আর ঠেকান গেল না।

ভো ভো পথিকবৃন্দ, সাবধান, দাদার মত্ত চৌপদী চণ্চল হয়ে উঠেছে।

চন্দ্রহাস। না দাদা, তুমি ওদের কথায় কান দিয়ো না। শোনাও তোমার চৌপদী। কেউ না টিকতে পারে আমি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকব। আমি ওদের মতো কাপরের্য নই।

আচ্ছা বেশ, আমরাও শ্নব। যেমন করে পারি শ্নবই। খাড়া দাঁড়িয়ে শ্নব। পালাব না। চৌপদীর চোট যদি লাগে তো বুকে লাগবে, পিঠে লাগবে না। কিন্তু দোহাই দাদা, একটা। তার বেশি নয়। দাদা। আচ্ছা, তবে তোরা শোন্—

বংশে শা্ধ্য বংশী যদি বাজে
বংশ তবে ধ্বংস হবে লাজে।
বংশ নিঃস্ব নহে বিশ্বমাঝে
যেহেতু সে লাগে বিশ্বকাজে।

আর-একট্ব ধৈর্য ধরো ভাই, এর মানেটা—

আবার মানে!

একে চৌপদী—তার উপর আবার মানে।

দাদা। একট্ব ব্ৰিয়ে দিই—অর্থাৎ বাঁশে যদি কেবলমাত্র বাঁশিই বাজত তাহলে—

না, আমরা ব্রথব না।

কোনোমতেই ব্ৰব না।

কার সাধ্য আমাদের বোঝায়।

আমরা কিচ্ছ, বুঝব না ব'লেই আজ বেরিয়ে পড়েছি।

আজ কেউ যদি আমাদের জোর ক'রে বোঝাতে চায় তাহলে আমরা জোর ক'রে ভুল ব্রুব।

দাদা। ও শেলাকটার অর্থ হচ্ছে এই যে, বিশেবর হিত যদি না করি তবে—

তবে? তবে বিশ্ব হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

দাদা। ঐ কথাটাকেই আর-একট্র স্পন্ট করে বলেছি-

অসংখ্য নক্ষত জবলে সশৎক নিশীথে।
অম্বরে লম্বিত তারা লাগে কার হিতে।
শ্নো কোন্ পর্ণ্য আছে আলোক বাঁটিতে।
মত্যে এলে কমে লাগে মাটিতে হাঁটিতে।

ওহে, তবে আমাদের কথাটাকেও আর-একট্ব পণ্ট ক'রে বলতে হল দেখছি। ধরো দাদাকে ধরো—ওকে আড়কোলা ক'রে নিয়ে চলো ওর কোটরে।

দাদা। তোরা অত বাসত হচ্ছিস কেন বলু তো। বিশেষ কাজ আছে?

বিশেষ কাজ।

অত্যন্ত জর্বার।

मामा। काजां की भानि।

বসশ্তের ছ্র্টিতে আমাদের খেলাটা কী হবে তাই খংজে বের করতে বেরিয়েছি।

দাদা। খেলা? দিনরাতই খেলা?

সকলে।

গান

মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস নে কি ভাই।
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই।
থেলা মোদের লড়াই করা,
খেলা মোদের বাঁচা মরা,
খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই।

ঐ যে আমাদের সর্দার আসছে, ভাই। আমাদের সর্দার! সর্দার। কীরে, ভারি গোল বাধিয়েছিস যে। চন্দ্রহাস। তাই বৃ্ঝি থাকতে পারলে না? সর্দার। বেরিয়ে আসতে হল।

ঐ জন্যেই গোল করি।

সদার। ঘরে বুঝি টি কতে দিবি নে?

তুমি ঘরে টি কলে আমরা বাইরে টি কি কী করে।

চন্দ্রহাস। এতবড়ো বাইরেটা পত্তন করতে তো চন্দ্র সূর্যে তারা কম খরচ হয় নি, এটাকে আমরা যদি কাজে লাগাই তবে বিধাতার মুখরক্ষা হবে।

সর্দার। তোদের কথাটা কী হচ্ছে বল্ তো। কথাটা হচ্ছে এই—

> মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ জানিস নে কি ভাই।

সদার।

খেলতে খেলতে ফ্রটেছে ফ্রল, খেলতে খেলতে ফল যে ফলে, খেলারই ঢেউ জলে স্থলে। ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে খেলার আগন্ন যখন লাগে ভাঙাচোরা জন্ব'লে যে হয় ছাই।

সকলে।

মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ জানিস নে কি ভাই।

আমাদের এই খেলাটাতেই দাদার আপত্তি। দাদা। কেন আপত্তি করি বলব। শ্বনবি?

বলতে পার দাদা, কিন্তু শ্ননব কি না তা বলতে পারি নে। দাদা। সময় কাজেরই বিত্ত, খেলা তাহে চুরি।

সি'ধ কেটে দ'ডপল লহ ভূরি ভূরি।
কিন্তু চোরাধন নিয়ে নাহি হয় কাজ।
তাই তো খেলারে বিজ্ঞ দেয় এত লাজ।

চন্দ্রহাস। বল কী তুমি দাদা। সময় জিনিসটাই যে খেলা, কেবল চলে যাওয়াই তার লক্ষ্য। দাদা। তাহলে কাজটা?

চन्प्रदाम। চলার বেগে যে ধ্বলো ওড়ে কাজটা তাই, ওটা উপলক্ষ্য।

দাদা। আচ্ছা সদার, তুমি এর নিষ্পত্তি করে দাও।

সর্দার। আমি কিছ্বরই নিম্পত্তি করি নে। সংকট থেকে সংকটে নিয়ে চলি— ঐ আমার সর্দারি।

দাদা। সব জিনিসের সীমা আছে কিন্তু তোদের যে কেবলই ছেলেমান্ষি!

তার কারণ, আমরা যে কেবলই ছেলেমান্ষ! সব জিনিসের সীমা আছে কেবল ছেলেমান্ষির সীমা নেই।

(দাদাকে ঘেরিয়া নৃত্য)

मामा। তোদের কি কোনোকালেই বয়েস হবে না। না, হবে না বয়েস, হবে না।

ব্বড়ো হয়ে মরব তব্ব বয়েস হবে না।

**वरात्रम श्टालरे मिछोटक भाषा मर्जाफ़्ट्स एचान एएटन नमी भात करत एन** ।

মাথা মুড়োবার খরচ লাগবে না ভাই-তার মাথাভরা টাক।

গান

আমাদের পাকবে না চুল গো— মোদের

**शाकरव** ना ठूल।

আমাদের ঝরবে না ফ্ল গো— মোদের

अतरव ना यून।

আমরা ঠেকব না তো কোনো শেষে,

ফ্রর না পথ কোনো দেশে রে।

আমাদের ঘুচবে না ভুল গো—মোদের

घ्रक्रत्व ना जून।

সর্দার। আমরা নয়ন মুদে করব না ধ্যান

করব না ধ্যান।

নিজের মনের কোণে খ্রাজব না জ্ঞান

थ्रैं जव ना छान।

আমরা ভেসে চলি স্লোতে স্লোতে

সাগরপানে শিখর হতে রে,

আমাদের মিলবে না ক্ল গো— মোদের

মিলবে না কুল।

এই উঠতি বয়সেই দাদার যে-রকম মতিগতি, তাতে কোন্ দিন উনি সেই ব্রড়োর কাছে মন্তর নিতে যাবেন— আর দেরি নেই।

সদার। কোন্ বুড়ো রে।

চন্দ্রস। সেই যে মান্ধাতার আমলের ব্রুড়ো। কোন্ গ্রহার মধ্যে তলিয়ে থাকে, মরবার নাম করে না।

সদার। তার খবর তোরা পোল কোথা থেকে।

যার সঙ্গে দেখা হয় সবাই তার কথা বলে।

প্রথিতে তার কথা লেখা আছে।

সদার। তার চেহারাটা কী রকম।

কেউ বলে, সে সাদা, মড়ার মাথার খ্রালর মতো; কেউ বলে, সে কালো, মড়ার চোখের কোটরের মতো।

কেন, তুমি কি তার খবর রাখ না সর্দার।

সর্দার। আমি তাকে বিশ্বাস করি নে।

বাঃ, তুমি যে উলটো কথা বললে। সেই ব্ডোই তো সবচেয়ে বেশি করে আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাঁজরের ভিতরে তার বাসা।

পশ্চিতজি বলে, বিশ্বাস যদি কাউকে না করতে হয় সে কেবল আমাদের। আমরা আছি কি নেই তার কোনো ঠিকানাই নেই।

চন্দ্রহাস। আমরা যে ভারি কাঁচা, আমরা যে একেবারে নতুন, ভবের রাজ্যে আমাদের পাকা দলিল কোথায়।

সর্দার। সর্বনাশ করলে দেখছি। তোরা পশ্তিতের কাছে আনাগোনা শ্রুর করেছিস নাকি। তাতে ক্ষতি কী সর্দার।

সর্দার। প্রবিথর বৃলির দেশে ঢ্কলে যে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যাবি। কার্তিকমাসের সাদা

কুয়াশার মতো। তোদের মনের মধ্যে একট্বও রক্তের রং থাকবে না। আচ্ছা এক কাজ কর্। তোরা খেলার কথা ভাবছিলি?

হাঁ সদার, ভাবনায় আমাদের চোখে ঘুম ছিল না।

আমাদের ভাবনার চোটে পাড়ার লোক রাজদরবারে নালিশ করতে ছুটেছিল।

সর্দার। একটা নতুন খেলা বলতে পারি।

**व**रला, वरला, वरला।

সদার। তোরা সবাই মিলে ব্রড়োটাকে ধরে নিয়ে আয়।

नजून दए, किन्जू এটা ঠिक খেলা कि ना জानि त।

সদার। আমি বলছি এ তোরা পারবি নে।

পারব না? বলো কী। নিশ্চয়ই পারব।

সদার। কখনো পার্রাব নে।

আচ্ছা যদি পারি?

সদার। তাহলে গ্রুর্ ব'লে আমি তোদের মানব।

গ্লব্ধ ! সর্বনাশ! আমাদের স্কুম্ধ বুড়ো বানিয়ে দেবে?

সদার। তবে কী চাস বল্।

তোমার সদারি আমরা কেডে নেব।

সর্দার। তাহলে তো বাঁচি রে! তোদের সর্দারি কি সোজা কাজ। এমনই অপিথর করে রেখেছিস যে হাড়গুলো-সুন্ধ উলটো-পালটা হয়ে গেছে।— তাহলে রইল কথা?

চন্দ্রাস। হাঁ রইল কথা। দোলপ্রিপিমার দিনে তাকে ঝোলার উপর দোলাতে দোলাতে তোমার কাছে হাজির করে দেব।

কিন্ত তাকে নিয়ে কী করবে সদার।

সদার। বসন্ত উৎসব করব।

বল কী। তাহলে যে আমের বোলগন্বলো ধরতে ধরতেই আঁটি হয়ে যাবে।

আর কোকিলগ্নলো পে'চা হয়ে সব লক্ষ্যীর খোঁজে বেরবে।

চন্দ্রহাস। আর ভ্রমরগ্নলো অন্মবার বিসর্গের চোটে বাতাসটাকে ঘ্রালয়ে দিয়ে মন্তর জপতে থাকবে।

সদার। আর তোদের খ্লিটা স্ব্ভিষতে এমনই বোঝাই হবে যে এক পা নড়তে পারবি নে।

সর্দার। আর ঐ ঝুমকো-লতায় যেমন গাঁঠে গাঁঠে ফ্লল ধরেছে তেমনই তোদের গাঁঠে গাঁঠে বাতে ধরবে।

সর্বনাশ!

সর্দার। আর তোরা সবাই নিজের দাদা হয়ে নিজের কান মলতে থাকবি।

সর্বনাশ!

সদার। আর--

আর কাজ কী সদার। থাক্ ব্ডোধরা খেলা। ওটা বরণ্ড শীতের দিনেই হবে। এবার তোমাকে নিয়েই—

সর্দার। তোদের দেখছি আগে থাকতেই ব্রুড়োর ছোঁয়াচ লেগেছে।

কেন, কী লক্ষণটা দেখলে।

সদার। উৎসাহ নেই? গোড়াতেই পেছিয়ে গেলি? দেখ্ই না কী হয়।

আচ্ছা, বেশ। রাজি।

চল রে সব চল্।

বুড়োর খোঁজে চল্।

র ৫। ২৬ক

যেখানে পাই তাকে পাকা চুলটার মতো পট্ করে উপড়ে আনব।
শ্নেছি উপড়ে আনার কাজে তারই হাত পাকা। নিড়্নি তার প্রধান অস্ত্র।
ভয়ের কথা রাখ্। খেলতেই যখন বেরল্ম তখন ভয়, চৌপদী, পশ্চিত, পশ্বিথ, এ-সব ফেলে
ষেতে হবে।

গান

আমাদের ভয় কাহারে।

ব্জো ব্জো চোর ডাকাতে

কী আমাদের করতে পারে।

আমাদের রাস্তা সোজা, নাইকো গলি,

নাইকো ঝুলি, নাইকো থলি,

ওরা আর যা কাড়ে কাড়্বক, মোদের

পাগ্লামি কেউ কাড়বে না রে।

আমরা চাই নে আরাম, চাই নে বিরাম.

চাই নে যে ফল, চাই নে রে নাম.

মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি,

সমান খেলি জিতে হারে—

আমাদের ভয় কাহারে।

দিবতীয় দ্শোর গীতি-ভূমিকা প্রবীণের দিবধা

2

দ্রকত প্রাণের গান
আমরা খ'রুজি খেলার সাথী।
ভার না হতে জাগাই তাদের
ঘ্রুমায় যারা সারা রাতি।
আমরা ডাকি পাখির গলায়,
আমরা নাচি বকুলতলায়,
মন ভোলাবার মন্দ্র জানি,
হাওয়াতে ফাঁদ আমরা পাতি।

মরণকে তো মানি নে রে, কালের ফাঁসি ফাঁসিয়ে দিয়ে লুঠ-করা ধন নিই যে কেড়ে। আমরা তোমার মনোচোরা, ছাড়ব না গো তোমায় মোরা, চলেছ কোন্ আঁধারপানে, সেথাও জবলে মোদের বাতি। R

শীতের বিদায়-গান

ছাড় গো তোরা ছাড় গো,

আমি চলব সাগর-পার গো।

বিদায়-বেলায় এ কী হাসি,

ধর্রাল আগমনীর বাঁশি।

যাবার স্কুরে আসার স্কুরে

কর্রাল একাকার গো।

সবাই আপনপানে
আমায় আবার কেন টানে।
প্রানো শীত পাতা-ঝরা,
তারে এমন ন্তন-করা?
মাঘ মরিল ফাগ্ন হয়ে
খেয়ে ফুলের মার গো।

0

নবযোবনের গান
আমরা নৃতন প্রাণের চর।
আমরা থাকি পথে ঘাটে
নাই আমাদের ঘর।
নিয়ে পক্ক পাতার প<sup>\*</sup>র্জি
পালাবে শীত ভাবছ ব্রিঝ।
ও-সব কেড়ে নেব, উড়িয়ে দেব
দখিন হাওয়ার 'পর।

তোমায় বাঁধব ন্তন ফ্রলের মালায়
বসন্তের এই বন্দীশালায়।
জীপ জরার ছন্মর্পে
এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে?
তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে
নাই যে অগোচর গো।

8

উদ্স্লান্ত শীতের গান

ছাড়্ গো আমায় ছাড়্ গো—

আমি চলব সাগর-পার গো।
রঙের খেলার, ভাই রে,
আমার সময় হাতে নাই রে।

তোমাদের ওই সব্বুজ ফাগে
চক্ষে আমার ধাদা লাগে,
আমায় তোদের প্রাণের দাগে
দাগিস নে ভাই আর গো।

ন্বিতীয় দৃশ্য

সন্ধান

ঘাট

ওগো ঘাটের মাঝি, ঘাটের মাঝি, দরজা খোলো।
মাঝি। কেন গো, তোমরা কাকে চাও।
আমরা ব্র্ড়োকে খ্রুজতে বেরিয়েছি।
মাঝি। কোন্ ব্র্ড়োকে।
চন্দ্রহাস। কোন্-ব্র্ড়োকে না। ব্র্ড়োকে।
মাঝি। তিনি কে।
চন্দ্রহাস। আহা, আদ্যিকালের ব্র্ড়ো।
মাঝি। ওঃ ব্র্ঝেছি। তাকে নিয়ে করবে কী।
বসন্ত-উৎসব করব।
মাঝি। ব্র্ড়োকে নিয়ে বসন্ত-উৎসব? পাগল হয়েছ?
পাগল হঠাৎ হই নি। গোড়া থেকেই এই দশা।
আর অন্তিম প্র্যন্তই এই ভাব।

গান

আমাদের থেপিয়ে বেড়ায় যে
কোথায় ন্কিয়ে থাকে রে।
ছন্টল বেগে ফাগ্ন হাওয়া
কোন্ খ্যাপামির নেশায় পাওয়া;
ঘ্র্ণা হাওয়ায় ঘ্রিয়ে দিল স্য্তারাকে।

মাঝি। ওহে তোমাদের হাওয়ার জোর আছে—দরজায় ধাক্কা লাগিয়েছে।
এখন সেই ব্ব্ডোটার খবর দাও।
মাঝি। সেই যে ব্বড়িটা রাস্তার মোড়ে ব'সে চরকা কাটে তাকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না?
জিজ্ঞাসা করেছিল্ম—সে বলে, সামনে দিয়ে কত ছায়া যায়, কত ছায়া আসে, কাকেই বা চিনি।
ও যে একই জায়গায় ব'সে থাকে, ও কারও ঠিকানা জানে না।

মাঝি, তুমি ঘাটে ঘাটে অনেক ঘ্রেছে, তুমি নিশ্চয় বলতে পার কোথায় সেই— মাঝি। ভাই, আমার ব্যাবসা হচ্ছে পথ ঠিক করা— কাদের পথ, কিসের পথ সে আমার জানবার দরকার হয় না। আমার দোড় ঘাট পর্যন্ত, ঘর পর্যন্ত না।

আচ্ছা চলো তো, পথগুলো পরথ করে দেখা যাক।

গান

কোন্খ্যাপামির তালে নাচে
পাগল সাগরনীর।
সেই তালে যে পা ফেলে যাই,
রইতে নারি স্থির।
চল্রে সোজা, ফেল্রে বোঝা,
রেখে দে তোর রাস্তা খোঁজা,
চলার বেগে পায়ের তলায়

রাস্তা জেগেছে।

মাঝি। ঐ বে কোটাল আসছে, ওকে জিজ্ঞাসা করলে হয়— আমি পথের খবর জানি, ও পথিকদের খবর জানে।

**७**११ कांग्रेन रह, कांग्रेन रह।

কোটাল। কে গো. তোমরা কে।

আমাদের যা দেখছ তাই, পরিচয় দেবার কিছুই নেই।

काठोल। की ठाइ।

চন্দ্রহাস। বুড়োকে খ'্বজতে বেরিয়েছি।

रका**णेल।** कान् व्यख्नारक।

সেই চিরকালের ব্রড়োকে।

কোটাল। এ তোমাদের কেমন খেয়াল। তোমরা খোঁজ তাকে? সে-ই তো তোমাদের খোঁজ করছে।

চন্দ্রহাস। কেন বলো তো।

কোটাল। সে নিজের হিমরস্তটা গরম করে নিতে চায়, তপ্ত যৌবনের পারে তার বড়ো লোভ। চন্দ্রহাস। আমরা তাকে কষে গরম করে দেব, সে-ভাবনা নেই। এখন দেখা পোলে হয়। তুমি তাকে দেখেছ?

কোটাল। আমার রাতের বেলার পাহারা— দেখি ঢের লোক, চেহারা ব্রাঝি নে। কিন্তু বাপ্র, তাকেই সকলে বলে ছেলেধরা, উলটে তোমরা তাকে ধরতে চাও—এটা যে প্ররো পাগলামি।

দেখেছ ? ধরা পড়েছি। পাগলামিই তো। চিনতে দেরি হয় না।

কোটাল। আমি কোটাল, পথ-চলতি যাদের দেখি সবাই এক ছাঁচের। তাই তাল্ভুত কিছ্ব দেখলেই চোখে ঠেকে।

ঐ শোনো! পাড়ার ভদ্রলোকমাত্রই ঐ কথা বলে— আমরা অশ্ভুত।
আমরা অশ্ভুত বৈকি, কোনো ভুল নেই।
কোটাল। কিন্তু তোমরা ছেলেমান্ষি করছ।
ঐ রে, আবার ধরা পড়েছি। দাদাও ঠিক ঐ কথাই বলে।
অতি প্রাচীন কাল থেকে আমরা ছেলেমান্ষিই করছি।

ওতে আমরা একেবারে পাকা হয়ে গেছি।

চন্দ্রেস। আমাদের এক সর্দার আছে, সে ছেলেমান্ষিতে প্রবীণ। সে নিজের খেয়ালে এমনি হ্হ্ করে চলেছে যে তার বয়েসটা কোন্ পিছনে খসে পড়ে গেছে, হ্রশ নেই।

কোটাল। আর তোমরা?
আমরা সব বরেসের গৃটি-কাটা প্রজাপতি।
কোটাল। (জনান্তিকে মাঝির প্রতি) পাগল রে, একেবারে উন্মাদ পাগল।
মাঝি। বাপ্, এখন তোমরা কী করবে।
চন্দ্রহাস। আমরা যাব।
কোটাল। কোথায়।
চন্দ্রহাস। সেটা আমরা ঠিক করি নি।
কোটাল। যাওয়াটাই ঠিক করেছ কিন্তু কোথায় যাবে সেটা ঠিক কর নি?
চন্দ্রহাস। সেটা চলতে চলতে আপনি ঠিক হয়ে যাবে।
কোটাল। তার মানে কী হল।
তার মানে হচ্ছে—

গান

চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে।
পথের প্রদীপ জনলে গো
গগন-তলে।
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রাঙ্কিন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে।

কোটাল। তোমরা বৃঝি কথার জবাব দিতে হলে গান গাও? হাঁ। নইলে ঠিক জবাবটা বেরয় না। সাদা কথায় বলতে গেলে ভারি অপ্পণ্ট হয়, বোঝা যায় না। কোটাল। তোমাদের বিশ্বাস, তোমাদের গানগ্রলো খ্ব পণ্ট। চন্দ্রহাস। হাঁ, ওতে স্বর আছে কিনা।

গান
পথিক ভূবন ভালোবাসে
পথিকজনে রে।
এমন স্বরে তাই সে ডাকে
ক্ষণে ক্ষণে রে।
চলার পথের আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,
চরণঘায়ে মরণ মরে
পলে পলে।

কোটাল। কোনো সহজ মান্ষকে তো কথা বলতে বলতে গান গাইতে শ্নি নি।
আবার ধরা পড়ে গেছি রে, আমরা সহজ মান্ষ না।
কোটাল। তোমাদের কোনো কাজকর্ম নেই ব্নি:
না। আমাদের ছ্রিট।
কোটাল। কেন বলো তো।
চন্দ্রাস। পাছে সময় নন্ট হয়।
কোটাল। এটা তো বোঝা গেল না।
বি দেখো— তাহলে আবার গান ধরতে হল।

কোটাল। না তার দরকার নেই। আর বেশি বোঝবার আশা রাখি নে।

সবাই আমাদের বোঝবার আশা ছেড়ে দিয়েছে।

কোটাল। এমন হলে তোমাদের চলবে কী করে।

চন্দ্রহাস। আর তো কিছুই চলবার দরকার নেই—শুধু আমরাই চলি।

কোটাল। (মাঝির প্রতি) পাগল রে! উন্মাদ পাগল!

চন্দ্রহাস। এই যে এতক্ষণ পরে দাদা আসছে।

কী দাদা, পিছিয়ে পড়েছিলে কেন।

চন্দ্রহাস। ওরে আমরা চলি ঊনপণ্ডাশ বায়ুর মতো, আমাদের ভিতরে পদার্থ কিছ্ই নেই; আর দাদা চলে শ্রাবণের মেঘ— মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে ভারমোচন করতে হয়। পথের মধ্যে ওকে শ্লোকরচনায় পেয়েছিল।

দাদা। চন্দ্রহাস, দৈবাং তোমার মুখে এই উপমাটি উপাদেয় হয়েছে। ওর মধ্যে একট্র সার কথা আছে। আমি ওটি চৌপদীতে গে'থে নিচ্ছি।

চন্দ্রহাস। না, না, এখন থাক্ দাদা। আমরা কাজে বেরিয়েছি। তোমার চৌপদীর চার পা, কিন্তু চলবার বেলা এতবড়ো খোঁড়া জন্তু জগতে দেখতে পাওয়া যায় না।

দাদা। আপনি কে।

মাঝ। আমি ঘাটের মাঝি।

দাদা। আর আপনি?

কোটাল। আমি পাড়ার কোটাল।

দাদা। তা উত্তম হল— আপনাদের কিছ্ম শোনাতে ইচ্ছা করি। বাজে জিনিস না-- কাজের কথা। মাঝি। বেশ, বেশ। আহা, বলেন, বলেন।

কোটাল। আমাদের গ্রুর্ বলেছিলেন, ভালো কথা বলবার লোক অনেক মেলে কিন্তু ভালো কথা যে-মরদ খাড়া দাঁড়িয়ে শ্রুনতে পারে তাকেই সাবাস। ওটা ভাগ্যের কথা কিনা। তা বলো ঠাকুর বলো।

দাদা। আজ পথে যেতে যেতে দেখল্ম, রাজপ্রেষ একজন বন্দীকে নিয়ে চলেছে। শ্বনল্ম, সে কোনো শ্রেণ্ঠী, তার টাকার লোভেই রাজা মিথ্যা ছ্বতো করে তাকে ধরেছে। শ্বনে আমি নিকটেই ম্দির দোকানে বসে এই শ্লোকটি রচনা করেছি। দেখো বাপ্ব, আমি বানিয়ে একটি কথাও লিখিনে। আমি যা লিখব রাস্তায় ঘাটে তা মিলিয়ে নিতে পারবে।

ঠাকুর, কী লিখেছ শ্রন।

मामा ।

আত্মরস লক্ষ্য ছিল ব'লে ইক্ষ্মরে ভিক্ষ্র কবলে। ওরে ম্থ্, ইহা দেখি শিক্ষ— ফল দিয়ে রক্ষা পায় বৃক্ষ।

ব্ৰেছে? রস জমায় বলেই ইক্ষ্ব বেটা মরে, যে গাছ ফল দেয় তাকে তো কেউ মারে না।

काठान। उट माबि, थाना नित्थरह दर।

মাঝি। ভাই কোটাল, কথাটির মধ্যে সার আছে।

কোটাল। শ্বনলে মান্বের চৈতন্য হয়। আমাদের কায়েতের পো এখানে থাকলে ওটা লিখে নিতৃম রে। পাড়ায় খবর পাঠিয়ে দে।

. সর্বনাশ করলে রে।

চন্দ্রহাস। ও ভাই মাঝি, তুমি যে বললে আমাদের সঙ্গে বেরবে, দাদার চৌপদী জমলে তো আর—

মাঝি। আরে রস্ক্র মশায়, পাগলামি রেখে দিন। ঠাকুরকে পেয়েছি, দ্বটো ভালো কথা শ্বনে নিই—বয়েস হয়ে এল, কোন্ দিন মরব।

ভাই, সেইজন্যেই তো বলছি, আমাদের সঙ্গ পেয়েছ, ছেড়ো না।

চন্দ্রহাস। দাদাকে চিরদিনই পাবে কিন্তু আমরা একবার ম'লে বিধাতা দ্বিতীয়বার আর এমন ভুল করবেন না।

(বাহির হইতে) ওগো কোটাল, কোটাল, কোটাল!

কে রে। অনাথ কল, দেখছি। কী হয়েছে।

কল্। সেই যে ছেলেটাকে প্র্যেছিল্ম, তাকে ব্রিঝ কাল রাত্রে ভূলিয়ে নিয়ে গেছে সেই ছেলেধরা।

কোন্ ছেলেধরা।

कन्। स्मरे व्राष्ट्रा

চন্দ্রহাস। বুড়ো? বলিস কীরে।

কল্। আপনারা অত খাদি হন কেন।

ওটা আমাদের একটা বিশ্রী স্বভাব। আমরা খামকা খুর্শি হয়ে উঠি।

কোটাল। পাগল! একেবারে উন্মাদ পাগল!

চন্দ্রহাস। তাকে তুমি দেখেছ হে?

কল্ব। বোধ হয় কাল রাত্রে তাকেই দ্রে থেকে দেখেছিল্বম।

কী রকম চেহারাটা।

কল্। কালো, আমাদের এই কোটাল দাদার চেয়েও। একেবারে রাত্রের সংখ্য মিশিয়ে গেছে। আর বুকে দুটো চক্ষ্ম জোনাক পোকার মতো জবলছে।

ওহে বসন্ত-উৎসবে তো মানাবে না।

চন্দ্রহাস। ভাবনা কী। তেমন যদি দেখি তবে এবার নাহয় প্রির্ণমায় উৎসব না করে অমাবস্যায় করা যাবে। অমাবস্যার ব্বকে তো চোখের অভাব নেই।

কোটাল। ওহে বাপ্র, তোমরা ভালো কাজ করছ না।

না, আমরা ভালো কাজ কর্রাছ নে।

আবার ধরা পড়েছি রে, আমরা ভালো কাজ করছি নে।

কী করব অভ্যাস নেই।

যেহেতু আমরা ভালোমান্স নই।

কোটাল। এ কি ঠাট্টা পেয়েছ। এতে বিপদ আছে।

বিপদ? সেইটেই তো ঠাট্টা।

গান

ভালোমান্য নই রে মোরা
ভালোমান্য নই।
গ্নণের মধ্যে ওই আমাদের
গ্নণের মধ্যে ওই।
দেশে দেশে নিন্দে রটে,
পদে পদে বিপদ ঘটে,
পর্থির কথা কই নে মোরা
উলটো কথা কই।

কোটাল। ওহে বাপন, তোমরা যে কোন্ সর্দারের কথা বলছিলে, সে গেল কোথায়। সে সঙ্গে থাকলে যে তোমাদের সামলাতে পারত।

সে সংশ্যে থাকে না পাছে সামলাতে হয়।

সে আমাদের পথে বের করে দিয়ে নিজে সরে দাঁডায়।

কোটাল। এ তার কেমনতরো সর্দারি।

চন্দ্রহাস। সর্দারি করে না বলেই তাকে সর্দার করেছি।

কোটাল। দিব্যি সহজ কাজটি তো সে পেয়েছে।

চন্দ্রহাস। না ভাই, সর্দারি করা সহজ, সর্দার হওয়া সহজ নয়।

গান

জন্ম মোদের ত্রাহস্পর্শে,
সকল অনাস্থিট।
ছর্টি নিলেন ব্রুস্পতি,
রইল শনির দ্থিট।
অযাত্রাতে নোকো ভাসা,
রাখি নে ভাই ফলের আশা,
আমাদের আর নাই যে গতি
ভেসেই চলা বই।

দাদা, চলো তবে, বেরিয়ে পড়ি। কোটাল। না, না ঠাকুর, ওদের সংশ্যে কোথায় মরতে যাবে।

মাঝি। তুমি আমাদের শোলোক শোনাও, পাড়ার মান্য সব এল বলে। এ-সব কথা শোনা ভালো।

দাদা। না ভাই, এখান থেকে আমি নড়ছি নে।
তাহলে আমরা নড়ি। পাড়ার মান্য আমাদের সইতে পারে না।
পাড়াকে আমরা নাড়া দিই, পাড়া আমাদের তাড়া দেয়।
ঐ যে চৌপদীর গন্ধ পেয়েছে, মউমাছির গ্রন্ধন শোনা যাচছে।
পাড়ার লোক। ওরে মাঝির এখানে পাঠ হবে।
কে গো। তোমরাই পাঠ করবে নাকি।
আমরা অন্য অনেক অসহ্য উৎপাত করি কিন্তু পাঠ করি নে।
ঐ প্রণ্যের জােরেই আমরা রক্ষা পাব।
পাড়ার লােক। এরা বলে কী রে। হে য়ালি নাকি।

চন্দ্রহাস। আমরা যা নিজে বৃঝি তাই বলি: হঠাৎ হের্যালি বলে শুম হয়। আর তোমরা যা খুবই বোঝ দাদা তাই তোমাদের বৃঝিয়ে বলবে, হঠাৎ গভীর জ্ঞানের কথা বলে মনে হবে।

### একজন বালকের প্রবেশ

বালক। আমি পারলম্ম না। কিছ্তে তাকে ধরতে পারলম্ম না।
কাকে ভাই।
বালক। ঐ তোমরা যে-ব্ডোর খোঁজ করছিলে তাকে।
তাকে দেখেছ নাকি।
বালক। সে বোধ হয় রথে চড়ে গেল।
কোন্ দিকে।
বালক। কিছুই ঠাওরাতে পারলম্ম না। কিল্ডু তার চাকার ঘ্ণিহাওয়ায় এখনো খ্লো উড়ছে।
চল্ তবে চল্।
শ্বনো পাতায় আকাশ ছেয়ে দিয়ে গেছে।

[ প্রস্থান

কোটাল। পাগল! উন্মাদ পাগল!

## তৃতীয় দ্শ্যের গীতি-ভূমিকা প্রবীণের পরাভব

2

ওর

বসন্তের হাসির গান
ভাব দেখে যে পায় হাসি। হায় হায় রে।
মরণ-আয়োজনের মাঝে
বসে আছেন কিসের কাজে
প্রবাণ প্রাচীন প্রবাসী। হায় হায় রে।
এবার দেশে যাবার দিনে
আপনাকে ও নিক্ না চিনে,
সবাই মিলে সাজাও ওকে
নবীন রুপের সন্ন্যাসী। হায় হায় রে।
এবার ওকে মজিয়ে দে রে
হিসাব-ভূলের বিষম ফেরে।
কেড়ে নে ওর থলি-থালি,
আয় রে নিয়ে ফ্লের ডালি,
গোপন প্রাণের পাগলাকে ওর
বাইরে দে আজ প্রকাশি'। হায় হায় রে।

Ş

আসম মিলনের গান

আর নাই যে দেরি নাই যে দেরি।

সামনে সবার পড়ল ধরা

তুমি যে ভাই আমাদেরি।

হিমের বাহ-্বাধন ট্রটি

পাগলা ঝোরা পাবে ছ্রটি,

উত্তরে এই হাওয়া তোমার

বইবে উজান কঞ্জ ঘেরি'।

আর নাই যে দেরি, নাই যে দেরি।

শন্মছ না কি জলে স্থলে

জাদ্বকরের বাজল ভেরি।

দেখছ না কি এই আলোকে

খেলছে হাসি রবির চোখে,
সাদা তোমার শ্যামল হবে

ফিরব মোরা তাই যে হেরি'।

### তৃতীয় দৃশ্য

#### সন্দেহ

#### यार्ठ

সবাই বলে ঐ, ঐ, ঐ— তার পরে চেয়ে দেখলেই দেখা যায় শ্ব্ধ ধ্বলো আর শ্বকনো পাতা। তার রথের ধ্বজাটা মেঘের মধ্যে যেন একবার দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু দিক ভুল হয়ে যায়। এই ভাবি পত্তবে, এই ভাবি পশ্চিমে।

এমনি করে সমস্ত দিন ধনুলো আর ছায়ার পিছনে ঘনুরে ঘনুরেই হয়রান হয়ে গেলনুম। বেলা যে গেল রে ভাই, বেলা যে গেল।

সাত্য কথা বলি, যতই বেলা যাচ্ছে ততই মনে ভয় ঢুকছে।

মনে হচ্ছে ভুল করেছি।

সকালবেলাকার আলো কানে কানে বললে, সাবাস, এগিয়ে চলো—বিকেলবেলাকার আলো তাই নিয়ে ভারি ঠাট্টা করছে।

ঠকল্ম ব্রবিধ রে।

দাদার চৌপদীগ্রলোর উপরে ক্রমে শ্রন্থা বাড়ছে।

ভয় হচ্ছে আমরাও চৌপদী লিখতে বসে যাব—বড়ো দেরি নেই।

আর পাড়ার লোক আমাদের ঘিরে বসবে।

আর এমনি তাদের ভয়ানক উপকার হতে থাকবে যে, তারা এক পা নড়বে না।

আমরা রাত্রি বেলাকার পাথরের মতো ঠান্ডা হয়ে বসে থাকব।

আর তারা আমাদের চারদিকে কুয়াশার মতো ঘন হয়ে জমবে।

ও ভাই, আমাদের সর্দার এ-সব কথা শুনলে বলবে কী।

ওরে আমার ক্রমে বিশ্বাস হচ্ছে সর্দারই আমাদের ঠকিয়েছে। সে আমাদের মিথ্যে ফাঁকি দিয়ে খাটিয়ে নেয়, নিজে সে কু'ড়ের সর্দার।

ফিরে চল্রে। এবার সর্দারের সঙ্গে লড়ব।

বলব, আমরা চলব না— দুই পা কাঁধের উপর মুড়ে বসব। পা দুটো লক্ষ্মীছাড়া, পথে পথেই ঘুরে মরল।

হাত দুটোকে পিছনের দিকে বে'ধে রাখব।

পিছনের কোনো বালাই নেই রে, যত মুশকিল এই সামনেটাকে নিয়ে।

শরীরে যতগন্বলো অঙ্গ আছে তার মধ্যে পিঠটাই সত্যি কথা বলে। সে বলে চিত হয়ে পড়্, চিত হয়ে পড়্।

কাঁচা বয়সে ব্রুকটা ব্রুক ফ্র্লিয়ে চলে কিন্তু পরিণামে সেই পিঠের উপরেই ভর—পড়তেই হয় চিত হয়ে।

গোড়াতেই যদি চিতপাত দিয়ে শ্বর্করা যেত তাহলে মাঝখানে উৎপাত থাকত না রে।
আমাদের গ্রামের ছায়ার নিচে দিয়ে সেই যে ইরা নদী বয়ে চলেছে তার কথা মনে পড়ছে ভাই।
সেদিন মনে হয়েছিল, সে বলছে, চল্, চল্, চল্, আজ মনে হচ্ছে ভুল শ্বনিছিল্ম, সে
বলছে, ছল, ছল, ছল। সংসারটা সবই ছল রে।

সে-কথা আমাদের পণ্ডিত গোড়াতেই বলেছিল।

এবারে ফিরে গিয়েই একেবারে সোজা সেই পণ্ডিতের চণ্ডীমণ্ডপে।

প্র্থি ছাড়া আর এক পা চলা নয়।

কী ভুলটাই করেছিল্ম। ভেবেছিল্ম চলাটাই বাহাদ্মির। কিন্তু না-চলাই যে গ্রহ নক্ষত্ত জল হাওয়া সমস্তর উলটো। সেটাই তো তেজের কথা হল।

ওরে বীর, কোমর বাঁধ্রে— আমরা চলব না।

ওরে পালোয়ান, তাল ঠুকে বসে পড়, আমরা চলব না।
চলচ্চিত্তং চলন্বিত্তং— আমাদের চিত্তেও কাজ নেই, বিত্তেও কাজ নেই; আমরা চলব না।
চলচ্জীবনযৌবনং— আমাদের জীবনও থাক্ যৌবনও থাক্, আমরা চলব না।
যেখান থেকে যাত্রা শ্রুর করেছি ফিরে চল্।
না রে সেখানে ফিরতে হলেও চলতে হবে।
তবে?
তবে আর কী। যেখানে এসে পড়েছি এইখানেই বসে পড়ি।
মনে করি এইখানেই বরাবর বসে আছি।
জন্মাবার ঢের আগে থেকে।
মরার ঢের পরে পর্যন্ত।

ঠিক বলেছিস, তাহলে মনটা স্থির থাকবে। আর-কোথাও থেকে এসেছি জানলেই স্থার-কোথাও ধাবার জন্যে মন ছটফট করে।

আর-কোথাওটা বড়ো সর্বনেশে দেশ রে। সেখানে দেশটা সমুখ্য চলে। তার পথগ<sup>্</sup>লো চলে। কিন্তু আমরা—

গান

মোরা চলব না।
মুকুল ঝরে ঝরুক, মোরা ফলব না।
সুর্য তারা আগুন ভূগে
জরলে মরুক যুগে যুগে,
আসরা যতই পাই-না জরালা
জরলব না।
বনের শাখা কথা বলে,
কথা জাগে সাগর-জলে,
এই ভূবনে আমরা কিছুই
কলব না।
কোথা হতে লাগে রে টান,
জীবনজলে ডাকে রে বান,
আমরা তো এই প্রাণের টলায়
টলব না।

ওরে হাসি রে হাসি।

ঐ হাসি শোনা যাচছে।
বাঁচা গেল, এতক্ষণে একটা হাসি শোনা গেল।
যেন গ্রমটের ঘোমটা খ্লে গেল।
এ যেন বৈশাখের এক পশলা বৃষ্টি।
কার হাসি ভাই।
শ্নেই ব্রুতে পার্রছিস নে, আমাদের চন্দ্রহাসের হাসি?
কী আশ্চর্য হাসি ওর।
যেন ঝরনার মতো, কালো পাথরটাকে ঠেলে নিয়ে চলে।
যেন স্থের আলো, কুয়াশার তাড়কা রাক্ষসীকে তলোয়ার দিয়ে ট্রুকরো ট্রুকরো করে কাটে।
যাক আমাদের চৌপদীর ফাঁড়া কাটল। এবার উঠে পড়্।
এবার কাজ ছাড়া কথা নেই—চরাচরমিদং সর্বং কীতির্যস্য স জীবতি।

ও আবার কী রকম কথা হল। ঈশানকে এখনও চোপদীর ভূত ছাড়ে ন।

কীতি? নদী কি নিজের ফেনাকে গ্রাহ্য করে। কীতি তো আমাদের ফেনা— ছড়াতে ছড়াতে চলে যাব। ফিরে তাকাব না।

এসো ভাই চন্দ্রহাস, এসো তোমার হাসিম্খ যে।

চন্দ্রহাস। বুড়োর রাস্তার সন্ধান পেয়েছি।

কার কাছ থেকে।

চন্দ্রহাস। এই বাউলের কাছ থেকে।

ও কী। ও যে অন্ধ।

চন্দ্রহাস। সেইজন্যে ওকে রাস্তা খ্রুজতে হয় না, ও ভিতর থেকে দেখতে পায়।

কী হে ভাই, ঠিক নিয়ে যেতে পারবে তো?

বাউল। ঠিক নিয়ে যাব।

কেমন ক'রে।

বাউল। আমি যে পায়ের শব্দ শ্বনতে পাই।

কান তো আমাদেরও আছে, কিল্ডু-

वाউन । আমি যে সব-দিয়ে শ্বনি-শ্বধ্ব কান-দিয়ে না।

চন্দ্রহাস। রাস্তায় যাকে জিজ্ঞাসা করি ব্রুড়োর কথা শ্র্নলেই আঁতকে ওঠে, কেবল দেখি এরই ভয় নেই।

ও বোধ হয় চোখে দেখতে পায় না বলেই ভয় করে না।

বাউল। না গো, আমি কেন ভয় করি নে বলি। একদিন আমার দৃণ্টি ছিল। যথন অন্ধ হল্ম ভয় হল দৃণ্টি বৃথি হারাল্ম। কিন্তু চোখওয়ালার দৃণ্টি অস্ত যেতেই অন্ধের দৃণ্টি উদয় হল। স্থা বখন গেল তখন দেখি অন্ধকারের বৃকের মধ্যে আলো। সেই অবধি অন্ধকারকৈ আমার আর ভয় নেই।

তাহলে এখন চলো। ঐ তো সন্ধ্যাতারা উঠেছে।

বাউল। আমি গান গাইতে গাইতে যাই, তোমরা আমার পিছনে পিছনে এসো। গান না গাইলে আমি রাস্তা পাই নে।

সে কী কথা হে।

বাউল। আমার গান আমাকে ছাড়িয়ে যায়—সে এগিয়ে চলে, আমি পিছনে চলি।

গান

ধীরে বন্ধ্ব ধীরে ধীরে

চলো তোমার বিজন মন্দিরে।

জানি নে পথ, নাই যে আলো,
ভিতর বাহির কালোয় কালো,
তোমার চরণশব্দ বরণ করেছি

আজ এই অরণ্যগভীরে।

ধীরে বন্ধ্বধীরে ধীরে।
চলো অন্ধকারের তীরে তীরে।
চলব আমি নিশীথরাতে
তোমার হাওয়ার ইশারাতে,
তোমার বসনগন্ধ বরণ করেছি
আজ এই বসনতসমীরে।

# চতুর্থ দ্শ্যের গীতি-ভূমিকা নবীনের জয়

2

প্রত্যাগত যোবনের গান
বিদার নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফিরব না রে।
এই তো আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়-দ্বারে।
কে গো তুমি — আমি বকুল;
কে গো তুমি — আমি পার্ল;
তোমরা কে বা।— আমরা আমের ম্কুল গো
এলেম আবার আলোর পারে।

এবার যখন ঝরব মোরা
ধরার বুকে
ঝরব তখন হাসিমুখে।
অফ্রানের আঁচল ভ'রে
মরব মোরা প্রাণের সুখে।
তুমি কে গো।— আমি শিম্ল;
তুমি কে গো।— কামিনী ফ্ল;
তোমরা কে বা।— আমরা নবীন পাতা গো
শালের বনে ভারে ভারে।

2

ন্তন আশার গান

এই কথাটাই ছিলেম ভূলে—

মিলব আবার সবার সাথে

ফালগ্ননের এই ফ্রলে ফ্রলে।

অশোক বনে আমার হিয়া

ন্তন পাতায় উঠবে জিয়া,

ব্বের মাতন ট্টবে বাঁধন

যৌবনেরই ক্লে ক্লে

ফালগ্ননের এই ফ্রলে ফ্রলে।

বাঁশিতে গান উঠবে প্রে নবীন রবির বাণী-ভরা আকাশবীণার সোনার স্রুরে। আমার মনের সকল কোণে
ভরবে গগন আলোক-ধনে,
কান্নাহাসির বন্যারই নীর
উঠবে আবার দ্বলে দ্বলে
ফালগ্যনের এই ফ্বলে ফ্বলে।

0

বোঝপড়ার গান

এবার তো যোবনের কাছে

মেনেছ, হার মেনেছ?

মেনেছি।

আপন মাঝে ন্তনকে আজ জেনেছ?

জেনেছি।

আবরণকে বরণ করে

ছিলে কাহার জীর্ণ ঘরে।

আপনাকে আজ বাহির করে এনেছ?

এনেছি।

এবার আপন প্রাণের কাছে
মেনেছ, হার মেনেছ?
মেনেছি।
মরণ মাঝে অমৃতকে জেনেছ?
জেনেছি।
লুকিয়ে তোমার অমরপ্রী
ধ্লা-অস্ব করে চুরি,
তাহারে আজ মরণ আঘাত হেনেছ?
হেনেছি।

8

নবীন র্পের গান

এতদিন যে বসেছিলেম

পথ চেয়ে আর কাল গানে,

দেখা পেলেম ফালগানে।
বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়–

এ কী গো বিস্ময়।

অবাক আমি তর্ণ গলার

গান শানে।

গন্ধে উদাস হাওয়ার মতো

উড়ে তোমার উত্তরী,

কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।

তর্ণ হাসির আড়ালে কোন্

আগ্ন ঢাকা রয়—

এ কী গো বিসময়।

অস্ত্র তোমার গোপন রাখ

কোন্ ত্রেণ।

### ठजूर्थ म्भा

প্রকাশ

গ্রহাশ্বার

দেখ্ দেখি ভাই, আবার আমাদের ফেলে রেখে চন্দ্রহাস কোথায় গেল।
ওকে কি ধরে রাখবার জো আছে।
বসে বিশ্রাম করি আমরা, ও চ'লে বিশ্রাম করে।
অন্ধ বাউলকে নিয়ে সে নদীর ওপারে চলে গেছে।
আর কিছু নয়, ঐ অন্ধের অন্ধতার মধ্যে সে'ধিয়ে গিয়ে তবে ও ছাড়বে।
তাই আমাদের সদার ওকে ডুব্রুরি বলে।
চন্দ্রহাস একট্ব সরে গেলেই আর আমাদের খেলার রস থাকে না।

ও কাছে থাকলে মনে হয় কিছ্, হোক বা না হোক তব্ মজা আছে। এমন কি বিপদের আশংকা থাকলে মনে হয় সে আরো বেশি মজা।

আজ এই রাত্তে ওর জন্যে মনটা কেমন করছে।

দেখছিস এখানকার হাওয়াটা কেমনৃতরো?

এখানে আকাশটা যেন যাবার বেলাকার বন্ধ্র মতো ম্বথের দিকে তাকিয়ে আছে। যারা সেখানে বলছিল চল্চল্, তারা এখানে বলছে যাই যাই।

কথাটা একই, স্বরটা আলাদা।

মনটার ভিতরে কেমন ব্যথা দিচ্ছে, তব্ব লাগছে ভালো।

ঝাউগাছের বীথিকার ভিতর দিয়ে কোথা থেকে এই একটা নদীর স্লোত চলে আসছে, এ যেন কোন্দ্বপ্ররাতের চোখের জল।

প্রিথবীর দিকে এমন করে কখনো আমরা দেখি ন।

উধর্ব শ্বাসে যখন সামনে ছুর্টি তখন সামনের দিকেই চোখ থাকে, চারপাশের দিকে নয়।

বিদায়ের বাশিতে যখন কোমল ধৈবত লাগে তখনই সকলের দিকে চোখ মেলি।

আর দেখি বড়ো মধ্র। যদি সবাই চলে চলে না খেত তাহলে কি কোনো মাধ্রী চোখে পড়ত।

চলার মধ্যে যদি কেবলই তেজ থাকত তাহলে যৌবন শ্রাকিয়ে যেত। তার মধ্যে কালা আছে তাই যৌবনকে সব্জ দেখি।

এই জায়গাটাতে এসে শ্নেতে পাচ্ছি জগণটা কেবল পাব পাব বলছে না—সংখ্য সংখ্যই বলছে ছাড়ব।

স্থির গোধ্লিলগেন 'পাব'র সঙ্গে 'ছাড়ব'র বিয়ে হয়ে গেছে রে— তাদের মিল ভাঙলেই সব ভেঙে যাবে।

ঐ তারাগনুলোর দিকে তাকাচ্ছি আর মনে হচ্ছে, যুগে যুগে যাদের ফেলে এসেছি তাদের অনিমেষ দুট্টিতে সমুত রাত একেবারে ছেয়ে রয়েছে।

ফ্রলগ্রনোর মধ্যে কারা বলছে মনে রেখো, মনে রেখো, তাদের নাম তো মনে নেই কিন্তু মন যে উদাস হয়ে ওঠে।

এक ो शान ना शाहरल द्वक रक ए यादा।

গান

তুই ফেলে এসেছিস কারে। (মন, মন রে আমার)
তাই জনম গেল, শান্তি পেলি না রে। (মন, মন রে আমার)
যে পথ দিয়ে চলে এলি
সে পথ এখন ভুলে গোল,
কেনন করে ফিরবি তাহার দ্বারে। (মন, মন রে আমার)
নদীর জলে থাকি রে কান পেতে,
কাঁপে যে প্রাণ পাতার মর্মারেতে।
মনে হয় রে পাব খাজি
ফালের ভাষা যদি বাঝি,

যে-পথ গেছে সন্ধ্যাতারার পারে। (মন, মন রে আমার)

এবার আমাদের বসন্ত-উৎসবে এ কী রকম সার লাগছে।

এ যেন ঝরা পাতার স্বর।

এতদিন বসনত তার চোখের জলটা আমাদের কাছে ল্বকিয়ে ছিল। ভেরেছিল আমরা ব্রুতে পারব না, আমরা যে যৌবনে দ্রুরত।

আমাদের কেবল হাসি দিয়ে ভুলোতে চেয়েছিল।

কিন্তু আজ আমরা আমাদের মনকে মজিয়ে নেব এই সম্দ্রপারের দীর্ঘনিশ্বাসে।

প্রিয়া এই প্থিবী আমাদের প্রিয়া। এই স্ক্রেরী প্থিবী। সে চাচ্ছে আমাদের যা আছে সম্ভই— আমাদের হাতের স্পর্শ, আমাদের হৃদয়ের গান—

দক্ষে যা আমাদের আপনার মধ্যে আপনার কাছ থেকেও লুকিয়ে আছে।

ও যে কিছ্ম পায় কিছ্ম পায় না, এইজনোই ওর কালা। পেতে পেতেই সব হারিয়ে যায়।

ওগো পৃথিবী, তোমাকে আমরা ফাঁকি দেব না।

গান

আমি যাব না গো অমনি চলে।
মালা তোমার দেব গলে।
অনেক স্বৃথে অনেক দ্বথে
তোমার বাণী নিলেম ব্বকে,
ফাগ্রন শেষে যাবার বেলা
আমার বাণী যাব বলে।
কিছু হল, অনেক বাকি;
ক্ষমা আমায় করবে না কি।

গান এসেছে স্বর আসে নাই হল না যে শোনানো তাই, সে-স্বর আমার রইল ঢাকা নয়নজলে নয়নজলে।

ও ভাই, কে যেন গেল বোধ হচ্ছে।
আরে. গেল, গেল, গেল, এ ছাড়া আর তো কিছুই সোধ হচ্ছে না।
আমার গায়ের উপর কোন্ পথিকের কাপড় ঠেকে গেল।
নিয়ে চলো পথিক, নিয়ে চলো তোমার সঙ্গে, হাওয়া যেমন ফুলের গন্ধ নিয়ে যায়।
কাকে ধরে আনবার জন্যে বেরিয়েছিলুম কিন্তু ধরা দেবার জন্যেই মন আকুল হল।

#### বাউলের প্রবেশ

এই যে আমাদের বাউল। আমাদের এ-কোথায় এনেছ, এখানে সমস্ত পথিক-জগতের নিশ্বাস আমাদের গায়ে লাগছে—সমস্ত তারাগ্বলোর।

আমরা খেলাচ্ছলে বেরিয়েছিল্বম কিন্তু খেলাটা যে কী তা ভুলেই গেছি। আমরা তাকেই ধরতে বেরিয়েছিল্বম প্থিবীর মধ্যে যে বুড়ো।

রাস্তায় সবাই বললে সে ভয়ংকর। সে কেবলমাত্র একটা মুক্তু, একটা হাঁ, যৌবনের চাঁদকে গিলে খাবার জনোই তার একমাত্র লোভ।

কিন্তু ভয় ভেঙে গেছে। মনের ভিতর বলছে সে যদি আমাকে চায় তবে আমিও বসে থাকব না। ফুল যাচ্ছে, পাতা যাচ্ছে, নদীর জল যাচ্ছে—তার পিছন পিছন আমিও যাব।

ও ভাই বাউল, তোমার একতারাতে একটা স্বর লাগাও। রাত কত হল কে জানে। হয়তো বা ভোর হয়ে এল।

> বাউলের গান সবাই যারে সব দিতেছে তার কাছে সব দিয়ে ফেলি। কবার আগে চাবার আগে আপনি আমায় দেব মেলি। নেবার বেলা হলেম ঋণী, ভিড় করেছি, ভয় করি নি, এখনো ভয় করব না রে, দেবার খেলা এবার খেলি। প্রভাত তারি সোনা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নেচে-কু'দে। সন্ধ্যা তারে প্রণাম করে সব সোনা তার দেয় রে শ্বধে। ফোটা ফ্রলের আনন্দ রে यता कृत्लरे कत्ल धत्त, আপনাকে ভাই ফ্রারিয়ে দেওয়া চুকিয়ে দে তুই বেলাবেলি।

ওহে বাউল, চন্দ্রহাস এখনো এল না কেন। বাউল। সে যে গেছে, তা জান না? গেছে? কোথায় গেছে। বাউল। সে বললে, আমি তাকে জয় করে আনব। কাকে।

वाज्रेल। यात्क भवारे ভয় करत। स्म वलरल, नरेरल আমার किस्मत योवन।

বাঃ এ তো বেশ কথা। দাদা গেল পাড়ার লোককে চৌপদী শোনাতে, আর চন্দ্রহাস কোথায় গেল ঠিকানাই নেই!

বাউল। সে বললে, যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ। তারি ঢেউ?

বাউল। হাঁ। খবর এসেছে মান্ব্যের লড়াই শেষ হয় নি। বসন্তের এই কি খবর।

বাউল। যারা ম'রে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্দিগতে তারা রটাচ্ছে— 'আমরা পথের বিচার করি নি— আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখি নি— আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম তাহলে বসতের দশা কী হত।'

চন্দ্রহাস তাই বর্মি খেপে উঠেছে?

বাউল। সে বললে—

গান

বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা। বইল প্রাণে দখিন হাওয়া আগুন-জ্বালা। পিছের বাঁশি কোণের ঘরে মিছে রে ওই কে'দে মরে. মরণ এবার আনল আমার বরণ-ডালা। যোবনেরই ঝড় উঠেছে আকাশ পাতালে। নাচের তালের ঝংকারে তার আমায় মাতালে। কুড়িয়ে নেবার ঘুচল পেশা, উড়িয়ে দেবার লাগল নেশা, আরাম বলে, 'এল আমার যাবার পালা।

কিন্তু সে গেল কোথায়।

বাউল। সে বললে, আমি পথ চেয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারব না। আমি এগিয়ে গিয়ে ধরব। আমি জয় করে আনব।

কিন্তু গেল কোন্ দিকে।
বাউল। সেই গ্হার মধ্যে চলে গেছে।
সে কী কথা। সে যে ঘোর অন্ধকার।
কোনো খবর না নিয়েই একেবারে—
বাউল। সে নিজেই খবর নিতে গেছে।
ফিরবে কখন।
তুইও যেমন। সে কি আর ফিরবে।

কিন্তু চন্দ্রহাস গেলে আমাদের জীবনের রইল কী। আমাদের সর্দারের কাছে কী জবাব দেব। এবার সদারও আমাদের ছাডবে। যাবার সময় আমাদের কী বলে গেল সে। বাউল। বললে, আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো, আমি আবার ফিরে আসব। ফিরে আসবে? কেমন করে জানব। বাউল। সে তো বললে, আমি জয়ী হয়ে ফিরে আসব। তাহলে আমরা সমস্ত রাত অপেক্ষা করে থাকব। বাউল, কোথায় আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। বাউল। এই-যে গ্রহার ভিতর থেকে নদীর জল বেরিয়ে আসছে এরই মুখের কাছে। ঐ গ্রেয় কোন্ রাস্তা দিয়ে গেল। ওখানে যে কালো খাঁড়ার মতো অন্ধকার। বাউল। রাত্রের পাখিগ্বলোর ডানার শব্দ ধ'রে গেছে। তুমি সংখ্য গেলে না কেন। বাউল। আমাকে তোমাদের আশ্বাস দেবার জন্যে রেখে গেল। কখন গেছে বলো তো। বাউল। অনেকক্ষণ-রাতের প্রথম প্রহরেই। এখন বোধ হয় তিন প্রহর পেরিয়ে গেছে। কেমন একটা ঠান্ডা হাওয়। দিয়েছে – গা সির্ সির্ করছে ৷ দেখু ভাই, স্বংন দেখেছি যেন তিন জন মেয়েমানুষ চুল এলিয়ে দিয়ে-তোর স্বশ্নের কথা রেখে দে। ভালো লাগছে না।

সব লক্ষণগুলো কেমন খারাপ ঠেকছে। পে চাটা ডাকছিল, এতক্ষণ কিছু মনে হয় নি কিন্তু মাঠের ওপারে কুকুরটা কী রকম .বিশ্রী স্বরে চে'চাচ্ছে শ্রনছিস! ঠিক যেন তার পিঠের উপর ডাইনি সওয়ার হয়ে তাকে চাবকাচ্ছে। যদি ফেরবার হত চন্দ্রহাস এতক্ষণে ফিরত। রাতটা কেটে গেলে বাঁচা যায়। শোন্রে ভাই ঐ সেয়েমান,্ষের কারা। ওরা তো কাঁদছেই— কেবল কাঁদছেই, অথচ কাউকে ধরে রাখতে পারছে না। नाः आत भाता यात्र ना— हुभ करत वरम थाकरलरे यक कुलक्का प्रथा यात्र। हन् आप्रता अयारे – भथ हन लारे छा था का । পথ দেখাবে কে। ঐ যে বাউল আছে। কী হে, তুমি পথ দেখাতে পার? বাউল। পারি। বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। তুমি চোখে না দেখে পথ বের কর শুধু গান গেয়ে? তুমি চন্দ্রহাসকে কী রাস্তা দেখিয়ে দিলে। যদি সে ফিরে আসে তবে তোনাকে বিশ্বাস করব।

ফিরে যদি না আসে তাহলে কিল্তু—
চন্দ্রহাসকে যে আমরা এত ভালোবাসতুম তা জানতুম না।
এতদিন ওকে নিয়ে আমরা যা-খ্রাশ তাই করেছি।
যখন খেলি তখন খেলাটাই হয় বড়ো, যার সঙ্গে খেলি তাকে নজর করি নে।
এবার যদি সে ফেরে, তাকে মুহুর্তের জন্যে অনাদর করব না।

আমার মনে হচ্ছে আমরা কেবলই তাকে দ্বংখ দিয়েছি। তার ভালোবাসা সব দ্বংখকে ছাড়িয়ে উঠেছিল। সে যে কী স্বন্ধর ছিল যখন তাকে চোখে দেখল্বম তখন সেটা চোখে পড়ে নি।

#### গান

চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোথের বাহিরে। অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহি রে। ধরায় যখন দাও না ধরা হৃদয় তখন তোমায় ভরা, এখন তোমার আপন আলোয় তোমায় চাহি রে। তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম খেলার ঘরেতে। খেলার পতুল ভেঙে গেছে প্রলয় ঝড়েতে। থাক্ তবে সেই কেবল খেলা, হোক-না এখন প্রাণের মেলা, তারের বীণা ভাঙল, হৃদয়-বীণায় গাহি রে।

ঐ বাউলটা চুপ করে বসে থাকে, কথা কয় না, ভালো লাগছে না।
ও কেমন যেন একটা অলক্ষণ।
যেন কালবৈশাখীর প্রথম মেঘ।
দাও ভাই দাও, ওকে বিদায় করে দাও।
না, না, ও বসে আছে তব্ব একটা ভরসা আছে।
দেখছ না ওর মৃথে কিচ্ছ্ব ভয় নেই।
মনে হচ্ছে ওর কপালে যেন কী সব খবর আসছে।

ওর সমস্ত গা যেন অনেক দ্রের কাকে দেখতে পাচ্ছে। ওর আঙ্বলের আগায় চোখ ছড়িয়ে আছে।

ওকে দেখলেই ব্রুতে পারি কে আসছে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পথ করে।
ঐ দেখা জোড়হাত করে উঠে দাঁড়িয়েছে।
প্রের দিকে মুখ করে কাকে প্রণাম করছে।
ওখানে তো কিচ্ছুই নেই—একট্ব আলোর রেখাও না।
একবার জিজ্ঞাসাই করো-না, ও কী দেখছে—কাকে দেখছে।
না, না, এখন ওকে কিছু ব'ল না।
আমার কী মনে হচ্ছে জান? যেন ওর মধ্যে সকাল হয়েছে।
যেন ওর ভূর্র মাঝখানে অর্ণের আলো খেয়া-নোকোটির মতো এসে ঠেকেছে।
ওর মনটা ভোরবেলাকার আকাশের মতো চুপ।
এখনই যেন পাখির গানের ঝড় উঠবে— তার আগে সমঙ্গত থম্থমে।
ঐ যে একট্ব একতারাতে ঝংকার দিচ্ছে, ওর মন গান গাচ্ছে।
চুপ করো চুপ করো ঐ গান ধরেছে।

বাউলের গান
হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে
ওহে বীর, হে নিভ'য়।
জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ,
জয়ী রে আনন্দগান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম,
জয়ী জ্যোতিম'য় রে।
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর, হে নিভ'য়।
ছাড়ো ঘৢয়, মেলো চোথ,
অবসাদ দ্র হোক,
আশার অর্ণালোক
হোক অভ্যুদয় রে।

ঐ যে। চন্দ্রহাস, চন্দ্রহাস। রোস্রোস্বাসত হোস্নে— এখনো স্পণ্ট দেখা যাচ্ছে না। না, ও চন্দ্রহাস ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। বাঁচলাম, বাঁচলাম। এসো এসো চন্দ্রহাস। এতক্ষণ আমাদের ছেড়ে কী করলে ভাই বলো। যাকে ধরতে গিয়েছিলে তাকে ধরতে পেরেছ? চন্দ্রহাস। ধর্রেছি তাকে ধর্রেছি। কই তাকে তো দেখছি নে। চন্দ্রহাস। সে আসছে—এখনই আসছে। কী তুমি দেখলে আমাকে বলো ভাই। চন্দ্রহাস। সে তো আমি বলতে পারব না। চন্দ্রহাস। সে তো আমি চোথ দিয়ে দেখি নি। তবে ? চন্দ্রহাস। আমার সব দিয়ে দেখেছিল ম। তা হোক-না, বলো-না ভাই। চন্দ্রহাস। আমার সমস্ত দেহ মন যদি কণ্ঠ হত বলতে পারত। কাকে তুমি ধরেছ তাও কি ব্রুঝতে পারলে না। জগতের সেই বিরাট বুড়োটাকে? যে-ব্রড়োটা অগস্তের মতো প্রথিবীর যৌবনসমুদ্র শ্ব্রেষ খেতে চায়? সেই যে ভয়ংকর? যে অন্ধকারের মতো? যার বুকে চোখ? যার পা উলটো দিকে? যে পিছনে হেণ্টে চলে? নরমুন্ড যার গলায়? শমশানে যার বাস? চন্দ্রহাস। আমি তো বলতে পারি নে। সে আসছে এখনই তাকে দেখতে পাব। ভাই বাউল, তুমি দেখেছ তাকে? বাউল। হাঁ, এই তো দেখছি। কই।

वाউल। এই यে। े य र्वातरा जन, र्वातरा जन। ঐ যে কে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। আশ্চয'। আশ্চয'। চন্দ্রহাস। এ কী, এ যে তুমি। তুমি! সেই আমাদের সদার! আমাদের সদার রে। বুড়ো কোথায়। সর্দার। কোথাও তো নেই। কোথাও না? সদার। না। তবে সে কী। সর্দার। সে স্বংন। চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের? সদার। হাঁ। চন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকালের? সদার। হাঁ।

পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখলে তারা যে তোমাকে কত লোকে কত রকম মনে করলে তার ঠিক নেই।

সেই ধনুলোর ভিতর থেকে আমরা তো তোমাকে চিনতে পারি নি।
তথন তোমাকে হঠাৎ বনুড়ো বলে মনে হল।
তার পর গ্রহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচ্ছে যেন তুমি বালক।
যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলনুম।
চন্দ্রহাস। এ তো বড়ো আশ্চর্য। তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম!
ভাই চন্দ্রহাস, তোমারই হার হল। বনুড়োকে ধরতে পারলে না।
চন্দ্রহাস। আর দেরি না—এবার উৎসব শ্রহ্ম হোক। স্ব্র্য উঠেছে।
ভাই বাউল, তুমি যদি অমন চুপ করে থাক তাহলে ম্ছিত হয়ে পড়বে। একটা গান ধরো।

বাউলের গান

তোমায় নতুন করেই পাব বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ
ও মোর ভালোবাসার ধন।
দেখা দেবে বলে তুমি
হও যে অদর্শন
ও মোর ভালোবাসার ধন।

ও গো তুমি আমার নও আড়ালের,
তুমি আমার চিরকালের,
ক্ষণকালের লীলার স্লোতে
হও যে নিমগন ও মোর ভালোবাসার ধন। আমি তোমায় যখন খুঁজে ফিরি ভয়ে কাঁপে মন প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।

তোমার শেষ নাহি, তাই শ্না সেজে শেষ করে দাও আপনাকে যে, ওই হাসি রে দেয় ধ্রেয় মোর বিরহের রোদন

ও মোর ভালোবাসার ধন।

ঐ যে গ্ন গ্ন শব্দ শোনা যাচছে।
শ্নছি বটে।
ও তো মধ্করের দল নয়, পাড়ার লোক।
তাহলে দাদা আসছে চৌপদী নিয়ে।
দাদা। সদার নাকি।
সদার। কী দাদা।
দাদা। ভালোই হয়েছে। চৌপদীগ্নলো শ্নিয়ে দিই।
না, না, গ্নলো নয়, গ্নলো নয়। একটা।
দাদা। আছা ভাই, ভয় নেই, একটাই হবে।

স্থা এল প্রাণ্বারে ত্যা বাজে তার। রাত্রি বলে, ব্যথা নহে এ মৃত্যু আমার, এত বলি পদপ্রাণ্টে করে নমস্কার। ভিক্ষাঝালি স্বর্ণো ভরি গেল অন্ধ্কার।

অর্থাৎ---

আবার অর্থাং!
না, এখানে অর্থাং চলবে না।
দাদা। এর মানে—
না, মানে না। মানে ব্রথব না এই আমাদের প্রতিজ্ঞা।
দাদা। এমন মরিয়া হয়ে উঠলে কেন।
আজ আমাদের উংসব।
দাদা। উংসব নাকি। তাহলে আমি পাড়ায়—
চন্দ্রহাস। না, তোমাকে পাড়ায় যেতে দিচ্ছি নে।
দাদা। আমাকে দরকার আছে না কি।
আছে।

দাদা। আমার চৌপদী-

চন্দ্রহাস। তোমার চৌপদীকে আমরা এমনি রাঙিয়ে দেব যে তার অর্থ আছে কি না আছে বোঝা দায় হবে।

স্তরাং অর্থ না থাকলে মান্থের যে দশা হয় তোমার তাই হবে।
অর্থাৎ পাড়ার লোকে তোমাকে ত্যাগ করবে।
কোটাল তোমাকে বলবে অবোধ।
পশ্ডিত বলবে অর্বাচীন।
ঘরের লোক বলবে অনাবশ্যক।
বাইরের লোক বলবে অশ্ভূত।

म अभाव अपूर्व हर्गांक था। Te ma. मा भारत मा । सार्व वैसर मा गई आक्षामें MONTH नक्षा राष्ट्रांग हार कुर्धा कर ह our survis zens 1 बुदम्य गा कि । का श्रीय नगरि मार्थन मान त्रामास आर्थेंग पान मार्थित। ourse sine mult as is Duly! MAN ourie woul -(aunie cymples ouvier organiste out of the last of the same contraction of the last of the अर्रश्रह। Ener ester Carper Carries and a selection of the contract of t क्रिक्ट र्लंड महीरहार ने तांत्र एएक र्लंड जाराज्यारेक् भार्डकं स्पक्ष्यमंत्र अस्ति ।

ফাল্গা্নী ৮৩৩

চন্দ্রহাস। আমরা তোমার মাথায় পরাব নব পল্লবের মুকুট। তোমার গলায় পরাব নব মল্লিকার মালা। প্রথিবীতে এই আমরা ছাড়া আর কেউ তোমার আদর ব্রুমবে না।

সকলে মিলিয়া
উৎসবের গান
আয় রে তবে মাত্রের সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
পিছনপানের বাঁধন হতে
চল্ছুটে আজ বন্যাস্ত্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন হাওয়ায়
ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে,
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

বাঁধন যত ছিল্ল করো আনন্দে আজ নবীন প্রাণের বসন্তে। অক্ল প্রাণের সাগর-তীরে ভয় কী রে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে। যা আছে রে সব নিয়ে তোর ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অনন্তে আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

২০ ফালগুন ১৩২১

# মুক্তধারা

প্রকাশ: ১৯২২

# 'ম্রুধারা'র পূর্বকাল্পত নাম ছিল 'পথ'।

উত্তরক্ট পার্বতা প্রদেশ। সেখানকার উত্তরভৈরব-মন্দিরে যাইবার পথ। দ্রে আকাশে একটা অদ্রভেদী লোহযদের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপর দিকে ভৈরব-মন্দির-চ্ড়ার হিশ্ল। পথের পার্শ্বে আমবানে রাজা রণজিতের শিবির। আজ অমাবস্যায় ভৈরবের মন্দিরে আরতি, সেখানে রাজা পদরজে যাইবেন, পথে শিবিরে বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহার সভার যাহররাজ বিভূতি বহু বংসরের চেন্টায় লোহযদের বাঁধ তুলিয়া ম্রুধারা ঝরনাকে বাঁধিয়াছেন। এই অসামান্য কীতিকৈ প্রস্কৃত করিবার উপলক্ষে উত্তরক্টের সমস্ত লোভ ভৈরব-মন্দির-প্রাণগণে উৎসব করিতে চলিয়াছে। ভৈরব-মন্দ্রে দাক্ষিত সম্যাসীদল সমস্ত দিন স্তব্গান করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের কাহারো হাতে ধ্পাধারে ধ্প জনলিতেছে, কাহারো হাতে শৃঙ্ধ, কাহারো ঘণ্টা। গানের মাঝে মাঝে তালে তালে ঘণ্টা বাজিতেছে।

গান

জয় টেভরব, জয় শংকর,
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর,
শংকর শংকর।
জয় সংশয়ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর

শংকর শংকর।

সেল্ল্যাসীদল গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল

প্জার নৈবেদ্য লইয়া একজন বিদেশী পথিকের প্রবেশ। উত্তরক্টের নাগরিককে সে প্রশ্ন করিল

পথিক। আকাশে ওটা কী গড়ে তুলেছে? দেখতে ভয় লাগে। নাগরিক। জান না? বিদেশী বুঝি? ওটা যন্ত্র।

পথিক। কিসের যন্ত্র?

নার্গারক। আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতি পর্ণচশ বছর ধরে যেটা তৈরি করছিল, সেটা ঐ তো শেষ হয়েছে, তাই আজ উৎসব।

পথিক। যন্তের কাজটা কী?

নাগরিক। মুক্তধারা ঝরনাকে বে ধেছে।

পথিক। বাবা রে! ওটাকে অস্করের মাথার মতো দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা। তোমাদের উত্তরক্টের শিয়রের কাছে অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে; দিনরাত্তির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণপ্রের যে শ্বিকয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

নাগরিক। আমাদের প্রাণপ্রব্ব মজব্বত আছে, ভাবনা কোরো না।

পথিক। তা হতে পারে, কিন্তু ওটা অমনতরো স্থাতারার সামনে মেলে রাখবার জিনিস নয়, ঢাকা দিতে পারলেই ভালো হত। দেখতে পাচ্ছ না যেন দিনরাত্তির সমস্ত আকাশকে রাগিয়ে দিচ্ছে?

নাগরিক। আজ ভৈরবের আরতি দেখতে যাবে না?

পথিক। দেখব বলেই বেরিয়েছিল্ম। প্রতিবংসরই তো এই সময় আসি, কিন্তু মন্দিরের উপরের আকাশে কখনো এমনতরো বাধা দেখি নি। হঠাৎ ঐটের দিকে তাকিয়ে আজ আমার গা শিউরে উঠল— ও যে অমন করে মন্দিরের মাথা ছাড়িয়ে গেল এটা যেন স্পর্ধার মতো দেখাছে। দিয়ে আসি নৈবেদ্য, কিন্তু মন প্রসন্ন হচ্ছে না।

# একজন স্থীলোকের প্রবেশ

একখানি শুদ্র চাদর তাহার মাথা ঘিরিয়া সর্বাণ্গ ঢাকিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছে

স্থালোক। স্মূমন! আমার স্মূমন! (নাগরিকের প্রতি) বাবা, আমার স্মূমন এখনো ফিরল না। তোমরা তো স্বাই ফিরেছ।

নাগরিক। কে তুমি?

স্বীলোক। আমি জনাই গাঁয়ের অম্বা। সে যে আমার চোখের আলো, আমার প্রাণের নিম্বাস, আমার সম্মন।

নাগরিক। তার কী হয়েছে বাছা?

অম্বা। তাকে যে কোথায় নিয়ে গেল। আমি ভৈরবের মন্দিরে পর্জাে দিতে গিয়েছিল্ম— ফিরে এসে দেখি তাকে নিয়ে গেছে।

পথিক। তা হলে মুক্তধারার বাঁধ বাঁধতে তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

অম্বা। আমি শ্রুনেছি এই পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল, ঐ গৌরীশিখরের পশ্চিমে—সেখানে আমার দৃষ্টি পেশছর না, তার পরে আর পথ দেখতে পাই নে।

পথিক। কে'দে কী হবে? আমরা চলেছি ভৈরবের মন্দিরে আরতি দেখতে। আজ আমাদের বড়ো দিন, তুমিও চলো।

অম্বা। না বাবা, সেদিনও তো ভৈরবের আরতিতে গিয়েছিল্ম। তথন থেকে প্রজা দিতে যেতে আমার ভয় হয়। দেখো, আমি বলি তোমাকে, আমাদের প্রজো বাবার কাছে পেণচচ্ছে না—পথের থেকে কেডে নিচ্ছে।

নাগরিক। কে নিচ্ছে?

অম্বা। যে আমার বুকের থেকে স্ব্যানকে নিয়ে গেল সে। সে যে কে এখনো তো ব্রালন্ম না। স্বামন, আমার স্বামন, বাবা স্বামন!

[উভয়ের প্রস্থান

উত্তরক্টের যুবরাজ অভিজিৎ যক্তরাজ বিভূতির নিকট দ্ত পাঠাইয়াছেন। বিভূতি যখন মণ্দিরের দিকে চলিয়াছে তখন দ্তের সহিত তাহার সাক্ষাৎ

দতে। যন্তরাজ বিভূতি, যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। বিভূতি। কী তাঁর আদেশ?

দৃত। এতকাল ধরে তুমি আমাদের মৃক্তধারার ঝরনাকে বাঁধ দিয়ে বাঁধতে লেগেছে। বারবার ভৈঙে গেল, কত লোক ধৃ্লোবালি চাপা পড়ল, কত লোক বন্যায় ভেসে গেল। আজ শেষে—
বিভৃতি। তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ণ হয়েছে।

দ্ত। শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনো এ খবর জানে না। তারা বিশ্বাস করতেই পারে না যে, দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন কোনো মানুষ তা বন্ধ করতে পারে।

বিভূতি। দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েছেন, আমাকে দিয়েছেন জলকে বাঁধবার শক্তি। দতে। তারা নিশ্চিন্ত আছে, জানে না আর সংতাহ পরেই তাদের চাষের খেত— বিভূতি। চাষের খেতের কথা কী বলছ?

দতে। সেই খেত শ্রকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না?

বিভূতি। বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত ভেদ করে মান্বের বৃদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষীর কোন্ ভূটার খেত মারা যাবে সে কথা ভাববার সময় ছিল না।

দ্ত। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করছেন এখনো কি ভাববার সময় হয় নি?

বিভূতি। না, আমি যল্ফশক্তির মহিমার কথা ভাবছি।

দতে। ক্ষ্বিধতের কামা তোমার সে ভাবনা ভাঙাতে পারবে না?

বিভূতি। না। জলের বেগে আমার বাঁধ ভাঙে না, কান্নার জোরে আমার যন্ত টলে না। দ্তে। অভিশাপের ভয় নেই তোমার? বিভূতি। অভিশাপ! দেখো, উত্তরক্টে যখন মজ্ব পাওয়া যাচ্ছিল না তখন রাজার আদেশে চন্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারা তো অনেকেই ফেরে নি। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হয়েছে। দৈবশক্তির সংগ্রে যার লড়াই, মানুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে?

দতে। যুবরাজ বলছেন কীর্তি গড়ে তোলবার গোরব তো লাভ হয়েছেই, এখন কীর্তি নিজে ভাঙবার যে আরো বড়ো গোরব তাই লাভ করো।

বিভূতি। কীতি যখন গড়া শেষ হয় নি তখন সে আমার ছিল; এখন সে উত্তরক্টের সকলের। ভাঙবার অধিকার আর আমার নেই।

দ্ত। যুবরাজ বলছেন ভাঙবার অধিকার তিনিই গ্রহণ করবেন।

বিভূতি। স্বয়ং উত্তরক্টের য্বরাজ এমন কথা বলেন? তিনি কি আমাদেরই নন? তিনি কি শিবতরাইয়ের?

দ্ত। তিনি বলেন-- উত্তরক্টে কেবল যশ্তের রাজত্ব নয়, সেখানে দেবতাও আছেন, এই কথা প্রমাণ করা চাই।

বিভূতি। যশ্তের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব এই কথা প্রমাণ করবার ভার আমার উপর। যুবরাজকে বোলো আমার এই বাঁধযশ্তের মুঠো একট্বও আলগা করতে পারা যায় এমন পথ খোলা রাখি নি।

দতে। ভাঙনের যিনি দেবতা তিনি সব সময় বড়ো পথ দিয়ে চলাচল করেন না। তাঁর জন্যে যে-সব ছিদ্রপথ থাকে সে কারো চোখে পড়ে না।

বিভূতি। (চমকিয়া) ছিদ্র? সে আবার কী? ছিদ্রের কথা তুমি কী জান? দ্তে। আমি কি জানি? যাঁর জানবার দরকার তিনি জেনে নেবেন।

দেতের প্রস্থান

# উত্তরক্টের নাগরিকগণ উৎসব করিতে মন্দিরে চলিয়াছে। বিভূতিকে দেখিয়া

- ১। বাঃ যন্ত্ররাজ, তুমি তো বেশ লোক! কখন ফাঁকি দিয়ে আগে চলে এসেছ টেরও পাই নি।
- ২। সে তো ওর চিরকালের অভ্যেস। ও কথন ভিতরে ভিতরে এগিয়ে স্বাইকে ছাড়িয়ে চলে যায় বোঝাই যায় না। সেই তো আমাদের চব্রুয়াগাঁয়ের নেড়া বিভূতি, আমাদের একসংগ্রেই কৈলেস-গ্রুর কানমলা খেলে, আর কখন সে আমাদের স্বাইকে ছাড়িয়ে এসে এতবড়ো কাণ্ডটা করে বসল।
- ৩। ওরে গবর্ব, ঝর্ড়িটা নিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বিভূতিকে আর কখনো চক্ষে দেখিস নি কি? মালাগ্রলো বের কর পরিয়ে দিই।

বিভূতি। থাক্, থাক্, আর নয়।

- ৩। আর নয় তো কী? যেমন তুমি হঠাৎ মস্ত হয়ে উঠেছ তেমনি তোমার গলাটা যদি উটের মতো হঠাৎ লম্বা হয়ে উঠত আর উত্তরক্টের সব মান্বে মিলে তার উপর তোমার গলায় মালার বোঝা চাপিয়ে দিত তা হলেই ঠিক মানাত।
  - ২। ভাই, হরিশ ঢাকি তো এখনো এসে পেশছোল না।
  - ১। বেটা কু'ড়ের সন্দার, ওর পিঠের চামড়ায় ঢাকের চাঁটি লাগালে তবে—
  - ৩। সেটা কাজের কথা নয়। চাঁটি লাগাতে ওর হাত আমাদের চেয়ে মজব্বত।
- ৪। মনে করেছিল্ম বিশাই সামন্তের রথটা চেয়ে এনে আজ বিভূতিদাদার রথযাত্রা করাব। কিন্তু রাজাই নাকি আজ পায়ে হে'টে মন্দিরে যাবেন।
- ৫। ভালোই হয়েছে। সামন্তের রথের যে দশা, একেবারে দশরথ। পথের মধ্যে কথায় কথায় দশখানা হয়ে পড়ে।
  - ৩। হাঃ হাঃ হাঃ। দশরথ! আমাদের লম্ব্ এক-একটা কথা বলে ভালো। দশরথ!

- ৫। সাধে বলি! ছেলের বিয়েতে ঐ রথটা চেয়ে নিয়েছিল,ম। যত চড়েছি তার চেয়ে টেনেছি অনেক বেশি।
  - ৪। এক কাজ করো। বিভৃতিকে কাঁধে করে নিয়ে যাই।বিভৃতি। আরে করো কী। করো কী।
- ৫। না, না, এই তো চাই। উত্তরক্টের কোলে তোমার জন্ম, কিন্তু তুমি আজ তার ঘাড়ে চেপেছ। তোমার মাথা সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

া কাঁধের উপর লাঠি সাজাইয়া তাহার উপর বিভূতিকে তুলিয়া লইল

সকলে। জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়!

#### গান

नत्मा यन्त्र, नत्मा यन्त्र, नत्मा यन्त्र, नत्मा यन्त्र। তুমি চক্রম,খরমন্দ্রিত, তুমি বজুবহিবন্দিত, বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ তব ধবংস-বিকট দনত। দীপ্ত আগন শত শতঘাী তব বিঘাবিজয় পন্থ। লোহগলন শৈলদলন তব অচল-চলন মন্ত্র। কাষ্ঠলোষ্ট্রইন্টকদ্ ঢ় কভ ঘনপিনদ্ধ কায়া, ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-কভ লঙ্ঘন লঘুমায়া, থনি-খনিত্ত-নথ-বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীণ'-অল্প. তব পঞ্চত-বন্ধনকর

[বিভূতিকে লইয়া সকলে প্রস্থান করিল

উত্তরকটের রাজা রণজিং ও তাঁহার মন্ত্রী শিবিরের দিক হইতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন

ইন্দ্রজাল তন্ত্র।

রণজিং। শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছ্বতেই তো বাধ্য করতে পারলে না। এতদিন পরে মন্তু-ধারার জলকে আয়ত্ত করে বিভূতি ওদের বশ মানাবার উপায় করে দিলে। কিন্তু মন্ত্রী, তোমার তো তেমন উৎসাহ দেখছি নে। ঈর্বা?

মন্ত্রী। ক্ষমা করবেন, মহারাজ। খনতা-কোদাল হাতে মাটি-পাথরের সংস্থা পালোয়ানি আমাদের কাজ নয়। রাজ্বনীতি আমাদের অস্ত্র, মান্ব্যের মন নিয়ে আমাদের কারবার। য্বরাজকে শিবতরাইয়ের শাসনভার দেবার মন্ত্রণা আমিই দিয়েছিল্বম, তাতে যে বাঁধ বাঁধা হতে পারত সেকম নয়।

রণজিং। তাতে ফল হল কী? দ্ব-বছর খাজনা বাকি। এমনতরো দ্বতিক্ষি তো সেখানে বারে বারেই ঘটে, তাই বলে রাজার প্রাপ্য তো বন্ধ হয় না।

মন্ত্রী। খাজনার চেয়ে দুর্মব্ল্য জিনিস আদায় হচ্ছিল, এমন সময় তাঁকে ফিরে আসতে আদেশ করলেন। রাজকার্যে ছোটোদের অবজ্ঞা করতে নেই। মনে রাখবেন, যখন অসহ্য হয় তখন দ্বংখের জােরে ছােটোরা বড়ােদের ছাড়িয়ে বড়াে হয়ে ওঠে।

রণজিং। তোমার মন্ত্রণার স্বর ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। কতবার বলেছ উপরে চড়ে বসে নীচে চাপ দেওয়া সহজ, আর বিদেশী প্রজাদের সেই চাপে রাখাই রাজনীতি। এ কথা বল নি?

মন্ত্রী। বলেছিল্বম। তখন অবস্থা অন্যরকম ছিল, আমার মন্ত্রণা সময়োচিত হয়েছিল। কিন্তু এখন—

রণজিং। যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না। মন্ত্রী। কেন মহারাজ?

রণজিং। যে প্রজারা দ্রের লোক, তাদের কাছে গিয়ে ঘে'ষাঘেণি করলে তাদের ভয় ভেঙে যায়। প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে।

মন্ত্রী। মহারাজ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার আসল কারণটা ভুলছেন। কিছুদিন থেকে তাঁর মন অত্যন্ত উতলা দেখা গিয়েছিল। আমাদের সন্দেহ হল যে তিনি হয়তো কোনো স্ত্রে জানতে পেরেছেন যে তাঁর জন্ম রাজবাড়িতে নয়, তাঁকে মুক্তধারার ঝরনাতলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। তাই তাঁকে ভলিয়ে রাখবার জন্যে—

রণজিং। তা তো জানি—ইদানীং ও যে প্রায় রাত্রে একলা ঝরনাতলায় গিয়ে শুরে থাকত। খবর পেরে একদিন রাত্রে সেখানে গেল্ম, ওকে জিজ্ঞাসা করল্ম, 'কী হয়েছে অভিজিং, এখানে কেন?' ও বললে, 'এই জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাষা শ্নতে পাই।'

মন্ত্রী। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল্বম, 'তোমার কী হয়েছে যুবরাজ? রাজবাড়িতে আজকাল তোমাকে প্রায় দেখতে পাই নে কেন?' তিনি বললেন, 'আমি প্থিবীতে এসেছি পথ কাটবার জন্যে, এই খবর আমার কাছে এসে পেণিচেছে।'

রণজিং। ঐ ছেলের যে রাজচক্রবতীরে লক্ষণ আছে এ বিশ্বাস আমার ভেঙে যাচ্ছে।

মন্ত্রী। যিনি এই দৈবলক্ষণের কথা বলেছিলেন তিনি যে মহারাজের গ্রের গ্রের অভিরাম-স্বামী।

রণজিং। ভুল করেছেন তিনি। ওকে নিয়ে কেবলই আমার ক্ষতি হচ্ছে। শিবতরাইয়ের পশম যাতে বিদেশের হাটে বেরিয়ে না যায় এইজনো পিতামহদের আমল থেকে নন্দিসংকটের পথ আটক করা আছে। সেই পথটাই অভিজিৎ কেটে দিলে। উত্তরক্টের অল্লবন্দ্র দ্বর্মল্য হয়ে উঠবে যে।

মন্ত্রী। অলপ বয়স কিনা। যুবরাজ কেবল শিবতরাইয়ের দিক থেকেই—

রণজিং। কিন্তু এ যে নিজের লোকের বির্দেধ বিদ্রোহ। শিবতরাইয়ের ঐ যে ধনঞ্জয় বৈরাগীটা প্রজাদের খেপিয়ে বেড়ায়, এর মধ্যে নিশ্চয় সেও আছে। এবার কণ্ঠিস্কুশ্ধ তার কণ্ঠটা চেপে ধরতে হবে। তাকে বন্দী করা চাই।

মন্ত্রী। মহারাজের ইচ্ছার প্রতিবাদ করতে সাহস করি নে। কিন্তু জানেন তো, এমন সব দুর্মোগ আছে যাকে আটকে রাখার চেয়ে ছাড়া রাখাই নিরাপদ।

রণজিং। আচ্ছা, সেজন্যে চিন্তা কোরো না।

মন্ত্রী। আমি চিন্তা করি না, মহারাজকেই চিন্তা করতে বলি।

### প্রতিহারীর প্রবেদ

প্রতিহারী। মোহনগড়ের খ্র্ড়া মহারাজ বিশ্বজিৎ অদ্বের।

[ প্রস্থান

রণজিং। ঐ আর-একজন। অভিজিংকে নদ্ট করার দলে উনি অগ্রগণ্য। আত্মীয়র্পী পর হচ্ছে কুজো মান্বের কুজ, পিছনে লেগেই থাকে, কেটেও ফেলা যায় না, বহন করাও দৃঃখ। ও কিসের শব্দ?

মন্ত্রী। ভৈরবপন্থীর দল মন্দির প্রদক্ষিণে বেরিয়েছে। রঙা২৭ক ভৈরবগন্থীদের প্রবেশ ও গান

তিমির-হৃদ্বিদারণ জলদান্দ-নিদার্ণ মর্শমশান-সঞ্চর শংকর শংকর। বজ্রঘোষ-বাণী রুদ্র, শ্লপাণি মৃত্যাসন্ধ্-সন্তর শংকর শংকর।

[ প্রস্থান

রণজিতের খুড়া মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিং প্রবেশ করিলেন। তাঁর শুদ্র কেশ, শুদ্র বন্দ্র, শুদ্র উষ্ণীয

রণজিং। প্রণাম। খ্র্ড়া মহারাজ, তুমি আজ উত্তরভৈরবের মন্দিরে প্রজায় যোগ দিতে আসবে এ সৌভাগ্য প্রত্যাশা করি নি।

বিশ্বজিং। উত্তরভৈরব আজকের প্জা গ্রহণ করবেন না এই কথা জানাতে এসেছি। রণজিং। তোমার এই দুর্বাক্য আমাদের মহোংসবকে আজ—

বিশ্বজিং। কী নিয়ে মহোংসব? বিশ্বের সকল ত্যিতের জন্যে দেবদেবের কমণ্ডল, যে জল-ধারা ঢেলে দিচ্ছেন সেই মৃক্ত জলকে তোমরা বন্ধ করলে কেন?

तर्गाज्य । भग्राम्यत्नत्र जत्रा।

বিশ্বজিং। মহাদেবকে শন্ত্র করতে ভয় নেই?

রণজিং। যিনি উত্তরক্টের প্রেদেবতা, আমাদের জয়ে তাঁরই জয়। সেইজন্যেই আমাদের পক্ষ নিয়ে তিনি তাঁর নিজের দান ফ্রিয়ে নিয়েছেন। তৃষ্ণার শ্লে শিবতরাইকে বিশ্ব করে তাকে তিনি উত্তরক্টের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন।

বিশ্বজিং। তবে তোমাদের পূজা পূজাই নয়, বেতন।

রণজিং। খুড়া মহারাজ, তুমি প্ররের পক্ষপাতী, আত্মীয়ের বিরোধী। তোমার শিক্ষাতেই অভিজিং নিজের রাজ্যকে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারছে না।

বিশ্বজিং। আমার শিক্ষায়? একদিন আমি তোমাদেরই দলে ছিলেম না? চন্ডপত্তনে যথন তুমি বিদ্রোহ স্থিট করেছিলে সেখানকার প্রজার সর্বনাশ করে সে বিদ্রোহ আমি দমন করি নি? শেষে কথন ঐ বালক অভিজিং আমার হৃদয়ের মধ্যে এল— আলোর মতো এল। অন্থকারে না দেখতে পেয়ে যাদের আঘাত করেছিল্ম তাদের আপন বলে দেখতে পেল্ম। রাজচক্রবতীরি লক্ষণ দেখে যাকে গ্রহণ করলে তাকে তোমার ঐ উত্তরক্টের সিংহাসনট্কুর মধ্যেই আটকে রাখতে চাও?

রণজিং। মৃত্তধারার ঝরনাতলায় অভিজিংকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল এ কথা তুমিই ওর কাছে প্রকাশ করেছ বৃথি ?

বিশ্বজিং। হাঁ, আমিই। সেদিন আমাদের প্রাসাদে ওর দেওয়ালির নিমন্ত্রণ ছিল। গোধ্লির সময় দেখি অলিন্দে ও একলা দাঁড়িয়ে গোরীশিখরের দিকে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করল্ম, 'কী দেখছ, ভাই?' সে বললে, 'য়ে-সব পথ এখনো কাটা হয় নি ঐ দ্বর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবীকালের পথ দেখতে পাচ্ছি— দ্রকে নিকট করবার পথ।' শ্বনে তখনই মনে হল ম্কুধারার উৎসের কাছে কোন্ ঘরছাড়া মা ওকে জন্ম দিয়ে গেছে, ওকে ধরে রাখবে কে? আর থাকতে পারল্ম না, ওকে বলল্ম, 'ভাই, তোমার জন্মক্ষণে গিরিরাজ তোমাকে পথে অভার্থনা করেছেন, ঘরের শৃত্থ তোমাকে ঘরে ডাকে নি।'

রণজিং। এতক্ষণে ব্রুল্ম। বিশ্বজিং। কী ব্রুলে?

রণজিং। এই কথা শ্বনেই উত্তরক্টের রাজগৃহ থেকে অভিজিতের মমতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেইটেই স্পর্ধা করে দেখাবার জন্যে নন্দিসংকটের পথ সে খুলে দিয়েছে।

বিশ্বজিং। ক্ষতি কী হয়েছে? যে পথ খ্লে যায় সে পথ সকলেরই— যেমন উত্তরক্টের তেমনি শিবতরাইয়ের।

রণজিং। খ্রু মহারাজ, তুমি আত্মীয়, গ্রুজন, তাই এতকাল ধৈর্য রেখেছি। কিন্তু আর নয়, স্বজনবিদ্রোহী তুমি, এ রাজ্য ত্যাগ করে যাও।

বিশ্বজিং। আমি ত্যাগ করতে পারব না। তোমরা আমাকে ত্যাগ যদি কর তবে সহ্য করব।

### অম্বার প্রবেশ

অম্বা। (রাজার প্রতি) ওগো তোমরা কে? সূর্য তো অস্ত যায়— আমার সন্মন তো এখনো ফিরল না।

রণজিং। তুমি কে?

অম্বা। আমি কেউ না। যে আমার সব ছিল তাকে এই পথ দিয়ে নিয়ে গেল। এ পথের শেষ কি নেই? সম্মন কি তবে এখনো চলেছে, কেবলই চলেছে, পশ্চিমে গোরীশিখর পেরিয়ে যেখানে স্ম্ব ডুবছে, আলো ডুবছে, সব ডুবছে?

রণজিং। মন্ত্রী, এ ব্রব্য-

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ, সেই বাঁধ বাঁধার কাজেই—

রণজিং। (অম্বাকে) তুমি খেদ কোরো না। আমি জানি পৃথিবীতে সকলের চেয়ে চরম যে দান তোমার ছেলে আজ তাই পেরেছে।

অম্বা। তাই যদি সতিয় হবে তা হলে সে-দান সন্ধেবেলায় সে আমার হাতে এনে দিত, আমি যে তার মা।

রণজিং। দেবে এনে। সেই সন্ধে এখনো আসে নি।

অম্বা। তোমার কথা সত্যি হোক বাবা। ভৈরবমন্দিরের পথে পথে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করব। স্মুমন!

[ প্রস্থান

একদল ছাত্র লইয়া অদ্রে গাছের তলায় উত্তরক্টের গ্রন্মশায় প্রবেশ করিল

গ্রন। খেলে, খেলে, বেত খেলে দেখছি। খ্রব গলা ছেড়ে বল্, জয় রাজরাজেশ্বর।

ছাত্রগণ। জয় রাজরা—

গ্রব। (হাতের কাছে দ্বই-একটা ছেলেকে থাবড়া মারিয়া)—জেশ্বর।

ছাত্রগণ। জেশ্বর।

ग्रा थी थी थी थी थी-

ছাত্রগণ। भी भी भी-

গ্রর্। (ঠেলা মারিয়া) পাঁচবার।

ছাত্রগণ। পাঁচবার।

গ্রহ্। লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! বল্ দ্রী দ্রী দ্রী দ্রী দ্রী—

ছাত্রগণ। श्री श्री श्री श्री श्री--

গ্রুর। উত্তরক্টাধিপতির জয়-

ছাত্রগণ। উত্তরক্টা---

গ্ৰুর্ব। ধিপতির—

ছাত্রগণ। ধিপতির— গ্রন্থ। জয়।

ছाত্রগণ। জয়।

রণজিং। তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

গ্রন্থ। আমাদের যন্তরাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন তাই ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি আনন্দ করতে। যাতে উত্তরক্টের গোরবে এরা শিশ্কোল হতেই গোরব করতে শেখে তার কোনো উপলক্ষই বাদ দিতে চাই নে।

রণজিং। বিভূতি কী করেছে এরা সবাই জানে তো?

ছেলেরা। (লাফাইয়া হাততালি দিয়া) জানি, শিবতরাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছেন।

রণজিং। কেন দিয়েছেন?

ছেলেরা। (উৎসাহে) ওদের জব্দ করার জন্যে।

রণজিৎ। কেন জব্দ করা?

ছেলেরা। ওরা যে খারাপ লোক।

রণজিং। কেন খারাপ?

ছেলেরা। ওরা খুব খারাপ, ভয়ানক খারাপ, সবাই জানে।

রণজিং। কেন খারাপ তা জান না?

গ্রের্। জানে বৈকি, মহারাজ। কী রে, তোরা পড়িস নি—বইয়ে পড়িস নি—ওদের ধর্ম খ্র খারাপ—

ছেলেরা। হাঁ, হাঁ, ওদের ধর্ম খুব খারাপ।

গ্রুর্। আর ওরা আমাদের মতো-কী বলু না-(নাক দেখাইয়া)

ছেলেরা। নাক উ'চু নয়।

গ্রর্। আচ্ছা, আমাদের গণাচার্য কী প্রমাণ করে দিয়েছেন— নাক উচু থাকলে কী হয়? ছেলেরা। খুব বড়ো জাত হয়।

গ্রর্। তারা কী করে? বল্-না— প্থিবীতে— বল্— তারাই সকলের উপর জয়ী হয়, না? ছেলেরা। হাঁ, জয়ী হয়।

গ্রর। উত্তরক্টের মানুষ কোনোদিন যুদ্ধে হেরেছে জানিস?

एटला । कार्तामिन रे ना।

গ্রন্। আমাদের পিতামহ-মহারাজ প্রাগ্জিং দ্শো তিরেনব্দই জন সৈন্য নিয়ে এক**িশ** হাজার সাড়ে-সাতশো দক্ষিণী বর্ণরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না?

ছেলেরা। হাঁ, দিয়েছিলেন।

গ্রন্। নিশ্চরই জানবেন, মহারাজ, উত্তরক্টের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মার, একদিন এই-সব ছেলেরাই তাদের বিভাষিকা হয়ে উঠবে। এ যদি না হয় তবে আমি মিথো গ্রন্। কতবড়ো দায়িত্ব যে আমাদের সে আমি একদণ্ডও ভুলি নে। আমরাই তো মান্য তৈরি করে দিই, আপনার অমাতারা তাঁদের নিয়ে ব্যবহার করেন। অথচ তাঁরাই বা কী পান আর আমরাই বা কী পাই তুলনা করে দেখবেন।

মন্ত্রী। কিন্তু ঐ ছাত্ররাই যে তোমাদের পর্রস্কার।

গরে। বড়ো স্কুদর বলেছেন, মন্ত্রীমশায়, ছাত্ররাই আমাদের প্রক্রুকার। আহা, কিন্তু খাদ্য-সামগ্রী বড়ো দুর্মলা— এই দেখেন-না কেন, গবাঘাত, যেটা ছিল—

মন্ত্রী। আছের বেশ, তোমার এই গ্রাঘ্তের কথাটা চিন্তা করব। এখন যাও, প্জার সময় নিকট হল।

[ क्यथर्वीन क्यारेया हातान्य मरेया ग्रायुमरामम शब्धान क्रिन

রণজিং। তোমার এই গ্রের্র মাথার খ্লির মধ্যে অন্য কোনো ঘৃত নেই, গব্যঘৃতই আছে।
মন্ত্রী। পঞ্গব্যের একটা-কিছু আছেই। কিন্তু, মহারাজ, এই-সব মান্বই কাজে লাগে। ওকে
যেমনটি বলে দেওয়া গেছে, দিনের পর দিন ও ঠিক তেমনটি করে চলেছে। বৃদ্ধি বেশি থাকলে
কাজ কলের মতো চলে না।

রণজিং। মন্ত্রী, ওটা কী আকাশে?

মন্ত্রী। মহারাজ, ভূলে যাচ্ছেন, ওটাই তো বিভূতির সেই যন্তের চ্ডো।

রণজিং। এমন স্পষ্ট তো কোনোদিন দেখা যায় না।

মন্দ্রী। আজ সকালে ঝড় হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, তাই দেখতে পাওয়া যাচছে। রণজিং। দেখেছ ওর পিছন থেকে সূর্য যেন ক্রুন্ধ হয়ে উঠেছেন? আর, ওটাকে দানবের উদ্যত মুন্টির মতো দেখাচ্ছে। অতটা বেশি উণ্চু করে তোলা ভালো হয় নি।

মন্ত্রী। আসাদের আকাশের বৃকে যেন শেল বি'ধে রয়েছে মনে হচ্ছে। রণজিং। এখন মন্দিরে যাবার সময় হল।

[উভয়ের প্রস্থান

# উত্তরক্টের দ্বিতীয়দল নাগরিকের প্রবেশ

- ১। দেখলি তো, আজকাল বিভূতি আমাদের কী রকম এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। ও যে আমাদের মধ্যেই মান্ব সে কথাটাকে চামড়ার থেকে ঘষে ফেলতে চায়। একদিন ব্বথতে পারবেন খাপের চেয়ে তলোয়ার বড়ো হয়ে উঠলে ভালো হয় না।
  - ২। তা যা বলিস, ভাই, বিভূতি উত্তরকুটের নাম রেখেছে বটে।
- ১। আরে রেখে দে, তোরা ওকে নিয়ে বড়ো বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস। ঐ যে বাঁধটি বাঁধতে ওর জিব বেরিয়ে পড়েছে, ওটা কিছ্ম না হবে তো দশবার ভেঙেছে।
  - আবার যে ভাঙবে না তাই বা কে জানে?
  - ১। দেখেছিস তো বাঁধের উত্তর দিকের সেই ঢিবিটা?
  - ২। কেন, কেন, কী হয়েছে?
  - ১। কী হয়েছে? এটা জানিস নে? যে দেখছে সেই তো বলছে—
  - ২। কী বলছে ভাই?
- ১। কী বলছে? ন্যাকা নাকি রে? এও আবার জিগ্রেস করতে হয় নাকি? আগাগোড়াই— সে আর কী বলব।
  - ২। তব্ ব্যাপারটা কী একট্ব ব্রিয়ে বল্-না---
  - ১। রঞ্জন, তুই অবাক করলি। একটা সবার কর্-না, পষ্ট ব্রুববি হঠাৎ যখন একেবারে—
  - ২। সর্বনাশ! বালস কী দাদা? হঠাৎ একেবারে?
  - ১। হাঁ ভাই, ঝগড়ার কাছে শানে নিস। সে নিজে মেপে জাথে দেখে এসেছে।
- ২। ঝগড়্বর ঐ গ্র্ণটি আছে, ওর মাথা ঠান্ডা। সবাই যখন বাহবা দিতে থাকে, ও তখন কোথা থেকে মাপকাঠি বের করে বসে।
  - ৩। আচ্ছা ভাই, কেউ কেউ যে বলে বিভূতির যা-কিছ্ম বিদ্যে সব—
- ১। আমি নিজে জানি বেৎকটবর্মার কাছ থেকে চুরি। হাঁ, সে ছিল বটে গ্লীর মতো গ্লী— কত বড়ো মাথা— ওরে বাস রে! অথচ বিভূতি পায় শিরোপা, আর সে গরিব না খেতে পেরেই মারা গেল।
  - ৩। শ্ব্ধ্ই কি না খেতে পেয়ে?
- ১। আরে, না খেতে পেয়ে কি কার হাতের দেওয়া কী খেতে পেয়ে সে কথায় কাজ কী? আবার কে কোন্ দিক থেকে— নিন্দ্কের তো অভাব নেই। এ দেশের মান্ষ যে কেউ কারো ভালো সইতে পারে না।

- ২। তা, তোরা যাই বলিস, লোকটা কিন্তু-
- ১। আহা, তা হবে না কেন? কোন্ মাটিতে ওর জন্ম, ব্বে দেখ্ ঐ চব্রা গাঁয়ে আমার ব্জো দাদা ছিল, তার নাম শ্নেছিল তো?
- ২। আরে বাস রে! তাঁর নাম উত্তরক্টের কে না জানে? তিনি তো সেই—ঐ যে কীবলে—
- ১। হাঁ, হাঁ, ভাস্কর। নাস্য তৈরি করার এত বড়ো ওস্তাদ এ মন্প্লন্কে হয় নি। তাঁর হাতের নাস্য না হলে রাজা শান্ত্রজিতের একদিনও চলত না।
- ৩। সে-সব কথা হবে, এখন মন্দিরে চল্। আমরা হল্ম বিভূতির এক গাঁয়ের লোক— আমাদের হাতের মালা আগে নিয়ে তবে অন্য কথা। আর আমরাই তো বসব তার ডাইনে।

নেপথ্যে। যেয়ো না ভাই, যেয়ো না, ফিরে যাও।

২। ঐ শোনো বট্ক ব্রড়ো বেরিয়েছে।

### বট্বকের প্রবেশ

গায়ে ছে'ড়া কম্বল, হাতে বাঁকা ডালের লাঠি, চুল উম্কোখ ম্বেকা

১। কী বট্ব, যাচ্ছ কোথার?

वर्षे । সাवधान, वावा, সावधान । यासा ना ७ পথে, সময় থাকতে ফিরে যাও।

২। কেন বলো তো।

বট্ন। বলি দেবে, নরবলি। আমার দুই জোয়ান নাতিকে জোর করে নিয়ে গেল, আর তারা ফিরল না।

৩। বলি কার কাছে দেবে খুড়ো?

বট্র। তৃষ্ণা, তৃষ্ণাদানবীর কাছে।

২। সে আবার কে?

বট্ন। সে যত খায় তত চায়— তার শহুষ্ক রসনা ঘি-খাওয়া আগন্নের শিখার মতো কেবলই বেড়ে চলে।

১। পাগলা! আমরা তো যাচ্ছি উত্তরভৈরবের মন্দিরে, সেখানে তৃষ্ণাদানবী কোথায়?

বর্ট্ত্ব। খবর পাও নি? ভৈরবকে যে আজ ওরা মন্দির থেকে বিদায় করতে চলেছে। তৃষ্ণা বসবে বেদীতে।

२। हूल हूल भागना। এ-मन कथा भन्नतन উত্তরক্টের মান্ষ তোকে কুটে ফেলবে।

বট্ন। তারা তো আমার গায়ে ধ্বলো দিচ্ছে, ছেলেরা মারছে ঢেলা। সবাই বলে তোর নাতি-দ্বটো প্রাণ দিয়েছে সে তাদের সৌভাগ্য।

১। তারা তো মিথ্যে বলে না।

বট্ন। বলে না মিথ্যে? প্রাণের বদলে প্রাণ যদি না মেলে, মৃত্যু দিয়ে যদি মৃত্যুকেই ডাকা হয়, তবে ভৈরব এত বড়ো ক্ষতি সইবেন কেন? সাবধান, বাবা, সাবধান, যেয়ো না ও পথে।

[ প্রস্থান

२। प्रत्या, मामा, आमात गारा किन्कु काँगे मिरा छेटेरह।

১। রঞ্জ, তুই বেজায় ভীতু। চল্ চল্।

[সকলের প্রস্থান

# য্বেরাজ অভিজিৎ ও রাজকুমার সঞ্জয়ের প্রবেশ

সঞ্রা। ব্রতে পারছি নে, য্বরাজ, রাজবাড়ি ছেড়ে কেন বেরিয়ে যাচ্ছ?

অভিজিপ। সব কথা তুমি ব্রুবে না। আমার জীবনের স্রোত রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই প্থিবীতে এসেছি।

সঞ্জয়। কিছ্বদিন থেকেই তোমাকে উতলা দেখছি। আমাদের সংশ্বে তুমি যে বাঁধনে বাঁধা সেটা তোমার মনের মধ্যে আলগা হয়ে আসছিল। আজ কি সেটা ছিণ্ডল।

অভিজিৎ। ঐ দেখো সঞ্জয়, গোরীশিখরের উপর স্থান্তের মূর্তি। কোন্ আগ্নের পাথি মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে। আমার এই পথযাত্রার ছবি অস্তস্থ আকাশে এক দিলে।

সঞ্জয়। দেখছ না, য্বরাজ, ঐ যন্তের চ্ড়াটা স্থাস্তমেঘের ব্রক ফব্রুড়ে দাঁড়িয়ে আছে? যেন উড়ন্ত পাখির ব্রেক বাণ বিংধেছে, সে তার ডানা ঝ্লিয়ে রাত্রির গহররের দিকে পড়ে যাচ্ছে। আমার এ ভালো লাগছে না। এখন বিশ্রামের সময় এল। চলো, যুবরাজ, রাজবাড়িতে।

অভিজিৎ। যেখানে বাধা সেখানে কি বিশ্রাম আছে?

সঞ্জয়। রাজবাড়িতে যে তোমার বাধা, এতদিন পরে সে কথা তুমি কী করে ব্ঝলে। অভিজিৎ। ব্ঝলমু, যখন শোনা গেল ম্ভধারায় ওরা বাঁধ বে'ধেছে।

সঞ্জয়। তোমার এ কথার অর্থ আমি পাই নে।

অভিজিং। মানুষের ভিতরকার রহস্য বিধাতা বাইরের কোথাও-না-কোথাও লিখে রেখে দেন; আমার অন্তরের কথা আছে ঐ মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন লোহার বিড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাং যেন চমক ভেঙে ব্রুঝতে পারলাম উত্তরক্টের সিংহাসনই আমার জীবন-স্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েছি তারই পথ খুলে দেবার জন্যে।

সঞ্জয়। যুবরাজ, আমাকেও তোমার সঙ্গী করে নাও।

অভিজিৎ। না ভাই, নিজের পথ তোমাকে খ;জে বের করতে হবে। আমার পিছনে যদি চল তা হলে আমিই তোমার পথকে আড়াল করব।

সঞ্জয়। তুমি অত কঠোর হোয়ো না, আমাকে বাজছে।

অভিজিৎ। তুমি আমার হৃদয় জান, সেইজন্যে আঘাত পেয়েও তুমি আমাকে ব্রুবে।

সঞ্জয়। কোথায় তোমার ডাক পড়েছে তুমি চলেছ, তা নিয়ে আমি প্রশ্ন করতে চাই নে। কিন্তু য্বরাজ, এই যে সন্ধে হয়ে এসেছে, রাজবাড়িতে ঐ যে বন্দীরা দিনাবসানের গান ধরলে, এরও কি কোনো ডাক নেই? যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধ্র তারও ম্লা আছে।

অভিজিৎ। ভাই, তারই মূল্য দেবার জন্যেই কঠিনের সাধনা।

সঞ্জয়। সকালে যে আসনে তুমি প্জায় বস, মনে আছে তো সেদিন তার সামনে একটি শ্বেত পদ্ম দেখে তুমি অবাক হয়েছিলে? তুমি জাগবার আগেই কোন্ ভোরে ঐ পদ্মটি লুকিয়ে কে তুলে এনেছে, জানতে দেয় নি সে কে— কিন্তু এইট্কুর মধ্যে কত স্বধাই আছে সে কথা কি আজ মনে করবার নেই? সেই ভীর্ষে আপনাকে গোপন করেছে, কিন্তু আপনার প্জা গোপন করতে পারে নি, তার মুখ তোমার মনে পড়ছে না?

অভিজিৎ। পড়ছে বৈকি। সেইজন্যেই সইতে পারছি নে ঐ বীভংসটাকে যা এই ধরণীর সংগীত রোধ করে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্টহাস্য করছে। স্বর্গকে ভালো লেগেছে বলেই দৈত্যের সংগে লড়াই করতে যেতে দ্বিধা করি নে।

সঞ্জয়। গোধ্লির আলোটি ঐ নীল পাহাড়ের উপরে ম্ছিত হয়ে রয়েছে— এর মধ্যে দিয়ে একটা কান্নার ম্তি তোমার হৃদয়ে এসে পেণচচ্ছে না?

অভিজিৎ। হাঁ, পেণচচ্ছে। আমারও ব্রুক কান্নায় ভরে রয়েছে। আমি কঠোরতার অভিমান রাখি নে। চেয়ে দেখো ঐ পাখি দেবদার্-গাছের চ্ড়ার ডালটির উপর একলা বসে আছে; ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দ্রে প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা করবে জানি নে— কিন্তু ও যে এই স্যোস্তের আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার স্রাট আমার হৃদয়ে এসে বাজছে। স্কুদর এই প্থিবী। যা-কিছ্ব আমার জীবনকে মধ্ময় করেছে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করি।

## বটার প্রবেশ

বট্। যেতে দিলে না, মেরে ফিরিয়ে দিলে।

অভিজিপ। কী হয়েছে, বট্ব—তোমার কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে যে!

বট্। আমি সকলকে সাবধান করতে বেরিয়েছিল্ম, বলছিল্ম, 'যেয়ো না ও পথে, ফিরে যাও।'

অভিজিৎ। কেন, কী হয়েছে?

বট্ন। জান না যুবরাজ ? ওরা যে আজ যন্ত্রবেদীর উপর তৃষ্ণারাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা করবে। মানুষ-বলি চায়।

সঞ্জয়। সে কী কথা?

বট্। সেই বেদী গাঁথবার সময় আমার দ্বই নাতির রক্ত ঢেলে দিয়েছে। মনে করেছিল্বম পাপের বেদী আপনি ভেঙে পড়ে যাবে। কিন্তু এখনো তো ভাঙল না, ভৈরব তো জাগলেন না।

অভিজিৎ। ভাঙবে। সময় এসেছে।

বট্। (কাছে আসিয়া চুপে চুপে) তবে শন্নেছ ব্রিঝ? ভৈরবের আহ্বান শন্নেছ? অভিজিপ। শনেছি।

বট্। সর্বনাশ! তবে তো তোমার নিম্কৃতি নেই।

অভিজিৎ। না, নেই।

বট্ন। এই দেখছ না? আমার মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে, সর্বাঙ্গে ধন্লো। সইতে পারবে কি, ধনুবরাজ, যখন বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে?

অভিজিং। ভৈরবের প্রসাদে সইতে পারব।

বট্র। চারি দিকে সবাই যথন শত্র হবে? আপন লোক যথন ধিক্কার দেবে?

অভিজিৎ। সইতেই হবে।

বট্ব। তা হলে ভয় নেই?

অভিজিৎ। না, ভয় নেই।

বট্,। বেশ বেশ। তা হলে বট্কে মনে রেখো। আমিও ঐ পথে। ভৈরব আমার কপালে এই-যে রক্ততিলক একে দিয়েছেন তার থেকে অন্ধকারেও আমাকে চিনতে পারবে।

[বটার প্রস্থান

# রাজপ্রহরী উন্ধবের প্রবেশ

উম্বব। নিন্দসংকটের পথ কেন খুলে দিলে যুবরাজ?

অভিজিৎ। শিবতরাইয়ের লোকদের নিত্যদর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

উন্ধব। মহারাজ তো তাদের সাহাযোর জন্যে প্রস্তৃত, তাঁর তো দ্য়ামায়া আছে।

অভিজিৎ। ডান-হাতের কাপণ্য দিয়ে পথ বন্ধ করে বাঁ-হাতের বদান্যতায় বাঁচানো যায় না। তাই ওদের অম্ল-চলাচলের পথ খ্লে দিয়েছি। দয়ার উপর নির্ভর করার দীনতা আমি দেখতে পারি নে।

উম্পব। মহারাজ বলেন, নিন্দসংকটের গড় ভেঙে দিয়ে তুমি উত্তরক্টের ভোজনপাত্রের তলা খসিয়ে দিয়েছ।

অভিজিং। চিরদিন শিবতরাইয়ের অল্লজীবী হয়ে থাকবার দুর্গতি থেকে উত্তরক্টকে মুক্তি দিয়েছি।

উম্ধব। দ্বঃসাহসের কাজ করেছ। মহারাজ খবর পেয়েছেন এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না। যদি পার তো এখনই চলে যাও। পথে দাঁড়িয়ে তোমার সংগে কথা কওয়াও নিরাপদ নয়।

### অম্বার প্রবেশ

অম্বা। সন্মন! বাবা সন্মন! যে পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল সে পথ দিয়ে তোমরা কি কেউ যাও নি?

অভিজিৎ। তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে?

অম্বা। হাঁ, ঐ পশ্চিমে, যেখানে স্কৃষ্যি ডোবে, যেখানে দিন ফ্রােয়।

অভিজিং। ঐ পথেই আমি যাব।

অন্বা। তা **হলে দ**্বংখিনীর একটা কথা রেখো—যখন তার দেখা পাবে, বোলো মা তার জন্যে পথ চেয়ে আছে।

অভিজিৎ। বলব।

অম্বা। বাবা, তুমি চিরজীবী হও। স্মান, আমার স্মান!

[ প্রস্থান

### ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর, জয় জয় জয় প্রলয়ংকর। জয় সংশয়-ভেদন, জয় বন্ধন-ছেদন, জয় সংকট-সংহর

জর সংক্ত-সংহর শংকর শংকর।

[ প্রস্থান

# সেনাপতি বিজয়পালের প্রবেশ

বিজয়পাল। যুবরাজ, রাজকুমার, আমার বিনীত অভিবাদন গ্রহণ কর্ন। মহারাজের কাছ থেকে আসছি।

অভিজিং। কী তাঁর আদেশ?

বিজয়পাল। গোপনে বলব।

সঞ্জয়। (অভিজিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া) গোপন কেন? আমার কাছেও গোপন?

বিজয়পাল। সেই তো আদেশ। যুবরাজ একবার রাজশিবিরে পদার্পণ কর্ন।

সঞ্জয়। আমিও সংখ্যে যাব।

বিজয়পাল। মহারাজ তা ইচ্ছা করেন না।

সঞ্জয়। আমি তবে এই পথেই অপেক্ষা করব।

। অভিজিৎকে লইয়া বিজয়পাল শিবিরের দিকে প্রস্থান করিল

### বাউলের প্রবেশ

গান

ও তো আর ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না রে।
কড়ের মুখে ভাসল তরী,
কুলে আর ভিড়বে না রে।
কোন্ পাগলে নিল ডেকে,
কাঁদন গেল পিছে রেখে,
ওকে তোর বাহুর বাঁধন ঘিরবে না রে।

# ফ্লওয়ালীর প্রবেশ

ফুলওয়ালী। বাবা, উত্তরকটের বিভৃতি মানুষটি কে?

সঞ্জয়। কেন, তাকে তোমার কী প্রয়োজন?

ফ্লওয়ালী। আমি বিদেশী, দেওতলি থেকে আসছি। শ্বনেছি উত্তরক্টের সবাই তাঁর পথে পথে পুল্পবৃণ্টি করছে। সাধুপুরুষ বৃঝি? বাবার দর্শন করব বলে নিজের মালণ্ডের ফুল এনেছি।

সঞ্জয়। সাধ্বপুরুষ না হোক, বুল্ধিমান পুরুষ বটে।

ফুলওয়ালী। কী কাজ করেছেন তিনি?

সঞ্জয়। আমাদের ঝরনাটাকে বে'ধেছেন।

ফুলওয়ালী। তাই পুজো? বাঁধে কি দেবতার কাজ হবে?

সঞ্জয়। না, দেবতার হাতে বেডি পড়বে।

ফুলওয়ালী। তাই পুষ্পবৃষ্টি? বুঝলুম না।

সঞ্জয়। না বোঝাই ভালো। দেবতার ফুল অপাত্রে নন্ট কোরো না, ফিরে যাও। শোনো, শোনো, আমাকে তোমার ঐ শ্বেতপদ্মটি বেচবে?

ফুলওয়ালী। সাধুকে দেব মনন করে যে ফুল এনেছিলুম সে তো বেচতে পারব না।

সঞ্জয়। আমি যে-সাধ্বকে সব চেয়ে ভব্তি করি তাঁকেই দেব।

क्वल ७ शाली। जत धरे नाउ। ना, मृला तन ना। वावारक आमात প्रभाम कानिए । ताला আমি দেওতলির দুখুনী ফুলওয়ালী।

প্রস্থান

### বিজয়পালের প্রবেশ

সঞ্জয়। দাদা কোথায়? বিজয়পাল। শিবিরে তিনি বন্দী। সঞ্জয়। যুবরাজ বন্দী! এ কী স্পর্ধা! বিজয়পাল। এই দেখো মহারাজের আদেশপত। সঞ্জয়। এ কার ষড়যন্ত্র? তাঁর কাছে আমাকে একবার যেতে দাও। বিজয়পাল। ক্ষমা করবেন। সঞ্জয়। আমাকেও বন্দী করো, আমি বিদ্রোহী। বিজয়পাল। আদেশ নেই।

সঞ্জয়। আচ্ছা, আদেশ নিতে এখনই চলল্ম। (কিছু দুরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) বিজয়পাল, এই পদ্মটি আমার নাম করে দাদাকে দিয়ো।

[উভয়ের প্রস্থান

শিবতরাইয়ের বৈরাগী ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে। মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে ছে ডাপালে বুক ফুলিয়ে তোমার ওই পারেতেই যাবে তরী

ছায়াবটের ছায়ে।

১ এই নাটকের পার ধনঞ্জয় ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ প্রায়শ্চিত্ত'-নামক আমার একটি নাটক इरें लखरा। स्मरे नाएक अथन इरेंट भरनरता वहरतत्र भर्दा निधिए।

পথ আমারে সেই দেখাবে
যে আমারে চায়—
আমি অভয়মনে ছাড়ব তরী
এই শুধু মোর দায়।
দিন ফুরোলে জানি জানি
পেণছে ঘাটে দেব আনি
আমার দুঃখদিনের রক্তকমল
তোমার কর্প পায়ে।

# শিবতরাইয়ের একদল প্রজার প্রবেশ

ধনঞ্জর। একেবারে মুখ চুন বে! কেন রে, কী হয়েছে?

১। প্রভু, রাজশ্যালক চণ্ডপালের মার তো সহ্য হয় না। সে আমাদের য্বরাজকেই মানে না, সেইটেতেই আরো অসহ্য হয়।

ধনঞ্জয়। ওরে, আজও মারকে জিততে পার্রাল নে? আজও লাগে?

২। রাজার দেউড়িতে ধরে নিয়ে মার! বড়ো অপমান!

ধনঞ্জয়। তোদের মানকে নিজের কাছে রাখিস নে; ভিতরে যে ঠাকুরটি আছেন তাঁরই পায়ের কাছে রেখে আয়, সেখানে অপমান পে ছবে না।

### গণেশ সদারের প্রবেশ

গণেশ। আর সহা হয় না, হাত দুটো নিশ্পিশ্ করছে।

ধনঞ্জয়। তা হলে হাত দ্বটো বেহাত হয়েছে বল্।

গণেশ। ঠাকুর, একবার হ্রকুম করো ঐ ধন্ডামার্ক চন্ডপালের দন্ডটা র্থাসয়ে নিয়ে মার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই।

ধনপ্রয়। মার কাকে না বলে তা দেখাতে পারিস নে? জোর বেশি লাগে ব্রঝি? ঢেউকে বাড়ি মারলে ঢেউ থামে না, হালটাকে স্থির করে রাখলে ঢেউ জয় করা যায়।

৪। তা হলে কী করতে বল?

ধনঞ্জয়। মার জিনিসটাকেই একেবারে গোড়া ঘে°ষে কোপ লাগাও।

৩। সেটা কী করে হবে প্রভূ?

ধনঞ্জয়। মাথা তুলে যেমনি বলতে পারবি লাগছে না, অমনি মারের শিকড় যাবে কাটা।

২। লাগছে না বলা যে শন্ত। ধনজায়। আসল মান্যটি যে, তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কে'ই-কে'ই করে মরে। হাঁ করে রইলি যে? কথাটা ব্রুফাল নে?

২। তোমাকেই আমরা বুঝি, কথা তোমার নাই বা বুঝলুম।

ধনঞ্জয়। তা হলেই সর্বনাশ হয়েছে।

গণেশ। কথা ব্ঝতে সময় লাগে, সে তর সয় না; তোমাকে ব্ঝে নিয়েছি, তাতেই সকাল-সকাল তরে যাব।

ধনপ্রয়। তার পরে বিকেল যখন হবে? তখন দেখবি ক্লের কাছে তরী এসে ডুবেছে। যে কথাটা পাকা, সেটাকে ভিতর থেকে পাকা করে না যদি ব্রিঝস তো মজবি।

গণেশ। ও কথা বোলো না, ঠাকুর। তোমার চরণাশ্রয় যখন পেয়েছি তখন যে করে হোক ব্রেছি।

ধনঞ্জয়। ব্রঝিস নি যে তা আর ব্রঝতে বাকি নেই। তোদের চোখ রয়েছে রাঙিয়ে, তোদের গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। একট্ স্বর ধরিয়ে দেব? গান

আরো, আরো, প্রভু, আরো আরো এমনি করেই মারো, মারো।

ওরে ভীতু, মার এড়াবার জনাই তোরা হয় মরতে নয় পালাতে থাকিস, দ্বটো একই কথা। দ্বটোতেই পশ্বর দলে ভেড়ায়, পশ্বপতির দেখা মেলে না।

লনুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই, ভয়ে ভয়ে কেবল তোমায় এড়াই— যা-কিছনু আছে সব কাড়ো কাড়ো।

দেখ্ বাবা, আমি মৃত্যুঞ্জয়ের সংখ্য বোঝাপড়া করতে চলেছি। বলতে চাই, 'মার আমায় বাজে কি না তুমি নিজে বাজিয়ে নাও।' যে ডরে কিংবা ডর দেখায় তার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এগোতে পারব না।

এবার যা করবার তা সারো, সারো—
আমিই হারি কিংবা তুমিই হারো।
হাটে ঘাটে বাটে করি খেলা
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা—
দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো।

সকলে। শাবাশ, ঠাকুর, তাই সই--

দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো।

২। কিন্তু তুমি কোথায় চলেছ, বলো তো?

ধনঞ্জয়। রাজার উৎসবে।

৩। ঠাকুর, রাজার পক্ষে যেটা ঊংসব তোমার পক্ষে সেটা কী দাঁড়ায় বলা যায় কি? সেখানে কী করতে যাবে?

ধনঞ্জয়। রাজসভায় নাম রেখে আসব।

৪। রাজা তোমাকে একবার হাতের কাছে পেলে—না, না, সে হবে না।

ধনঞ্জয়। হবে না কী রে? খুব হবে, পেট ভরে হবে।

১। রাজাকে ভয় কর না তুমি, কিন্তু আমাদের ভয় লাগে।

ধনপ্রার। তোরা যে মনে মনে মারতে চাস তাই ভয় করিস, আমি মারতে চাই নে তাই ভয় করি নে। যার হিংসা আছে ভয় তাকে কামড়ে লেগে থাকে।

- ২। আচ্ছা, আমরাও তোমার সংগে যাব।
- ৩। রাজার কাছে দরবার করব।

ধনজয়। কী চাইবি রে?

৩। চাইবার তো আছে ঢের, দেয় তবে তো?

ধনঞ্জয়। রাজত্ব চাইবি নে?

৩। ঠাট্টা করছ ঠাকুর?

ধনঞ্জয়। ঠাট্টা কেন করব? এক পায়ে চলার মতো কি দ্বঃখ আছে? রাজত্ব একলা যদি রাজারই হয়, প্রজার না হয়, তা হলে সেই খোঁড়া রাজত্বের লাফানি দেখে তোরা চমকে উঠতে পারিস কিন্তু দেবতার চোখে জল আসে। ওরে রাজার খাতিরেই রাজত্ব দাবি করতে হবে।

২। যখন তাডা লাগাবে?

ধনপ্তায়। রাজদরবারের উপরতলার মান্য যখন নালিশ মঞ্জার করেন, তখন রাজার তাড়া রাজাকেই তেড়ে আসে। গান

# जूल यारे एथरक एथरक

তোমার আসন-'পরে বসাতে চাও নাম আমাদের হে'কে হে'কে

সত্যি কথা বলব বাবা? যতক্ষণ তাঁরই আসন বলে না চিনবি ততক্ষণ সিংহাসনে দাবি খাটবে না, রাজারও নয়, প্রজারও না। ও তো ব্লক-ফ্লিয়ে বসবার জায়গা নয়, হাত জোড় করে বসা চাই।

> দ্বারী মোদের চেনে না যে, বাধা দেয় পথের মাঝে, বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি,

লও ভিতরে ডেকে ডেকে।

দ্বারী কি সাধে চেনে না? ধ্বলোয় ধ্বলোয় কপালের রাজটিকা যে মিলিয়ে এসেছে। ভিতরে বশ মানল না, বাইরে রাজত্ব করতে ছ্বটিব? রাজা হলেই রাজাসনে বসে, রাজাসনে বসলেই রাজা হয় না।

মোদের প্রাণ দিয়েছ আপন হাতে
মান দিয়েছ তারি সাথে।
থেকেও সে মান থাকে না যে
লোভে আর ভয়ে লাজে,
ম্লান হয় দিনে দিনে,
যায় ধুলোতে ঢেকে ঢেকে।

১। যাই বল, রাজদ্বয়োরে কেন যে চলেছ ব্রুঝতে পারলর্ম না। ধনজয়। কেন, বলব? মনে বড়ো ধোঁকা লেগেছে।

১। সে কি কথা?

ধনঞ্জয়। তোরা আমাকে যত জড়িয়ে ধরছিস তোদের সাঁতার শেখা ততই পিছিয়ে যাছে। আমারও পার হওয়া দায় হল। তাই ছর্টি নেবার জন্যে চলেছি সেইখানে যেখানে আমাকে কেউ মানে না।

১। কিন্তু রাজা তোমাকে তো সহজে ছাড়বে না। ধনঞ্জয়। ছাড়বে কেন রে। যদি আমাকে বাঁধতে পারে তা হলে আর ভাবনা রইল কী?

গান

আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে?
আমার কাছে পড়লে বাঁধা সেই হবে মোর বাঁধন,
সে কি অমনি হবে?
কে আমারে ভরসা করে আনতে আপন বশে?
সে কি অমনি হবে?
আপনাকে সে কর্ক-না বশ, মজ্ক প্রেমের রসে,
সে কি অমনি হবে?
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন,
সে কি অমনি হবে?

২। কিন্তু বাবাঠাকুর, তোমার গায়ে যদি হাত তোলে সইতে পারব না। ধনঞ্জয়। আমার এই গা বিকিয়েছি যাঁর পায়ে তিনি যদি সন, তবে তোদেরও সইবে। ১। আচ্ছা, চলো ঠাকুর, শন্নে আসি, শর্নিয়ে আসি, তার পরে কপালে যা থাকে। ধনঞ্জয়। তবে তোরা এইখানে বোস্, এ জায়গায় কখনো আসি নি, পথঘাটের খবরটা নিয়ে আসি।

[ প্রস্থান

- ১। দেখছিস ভাই, কী চেহারা ঐ উত্তরক্টের মান্বগ্লোর? যেন একতাল মাংস নিয়ে বিধাতা গড়তে শুরু করেছিলেন শেষ করে উঠতে ফুরসং পান নি।
  - ২। আর দেখেছিস ওদের মালকোঁচা মেরে কাপড় পরবার ধরনটা?
  - ৩। যেন নিজেকে বস্তায় বে ধৈছে, একট্বখানি পাছে লোকসান হয়।
- ১। ওরা মজনুরি করবার জন্যেই জন্ম নিয়েছে, কেবল সাত ঘাটের জল পেরিয়ে সাত হাটেই ঘ্রে বেড়ায়।
  - ২। ওদের যে শিক্ষাই নেই, ওদের যা শাস্তর তার মধ্যে আছে কী?
  - ১। কিচ্ছ, না, কিচ্ছ, না, দেখিস নি তার অক্ষরগ্নলো উইপোকার মতো।
  - २। উইপোকাই তো বটে। ওদের বিদ্যে যেখানে লাগে সেখানে কেটে ট্রকরো ট্রকরো করে।
  - ৩। আর গড়ে তোলে মাটির চিবি।
  - ২। ওদের অস্তর দিয়ে মারে প্রাণটাকে, আর শাস্তর দিয়ে মারে মনটাকে।
  - ১। পাপ পাপ! আমাদের গরের বলে ওদের ছায়া মাড়ানো নৈব নৈবচ। কেন জানিস?
  - ৩। কেন বল্তো?
- ২। তা জানিস নে? সমন্ত্রমন্থনের পর দেবতার ভাঁড় থেকে অমৃত গড়িয়ে যে মাটিতে পড়েছিল আমাদের শিবতরাইয়ের প্রেপ্রেষ্ম সেই মাটি দিয়ে গড়া। আর দৈত্যরা যখন দেবতার উচ্ছিণ্ট ভাঁড় চেটে চেটে নদমায় ফেলে দিলে তখন সেই ভাঁড়ভাঙা পোড়া-মাটি দিয়ে উত্তরক্টের মান্বাকে গড়া হয়। তাই ওরা শক্ত, কিন্তু থ্য়ে—অপবিত্র।
  - ৩। এ তুই কোথায় পেলি?
  - २। न्वंशः ग्रुत् वटल पिराया ।
  - ৩। (উল্দেশে প্রণাম করিয়া) গ্রুর, তুমিই সত্য।

# উত্তরক্টের একদল নাগরিকের প্রবেশ

- উ ১। আর সব হল ভালো, কিন্তু কামারের ছেলে বিভূতিকে রাজা একেবারে ক্ষতিয় করে নিলে সেটা তো—
- উ ২। ও-সব হল ঘরের কথা, সে আমাদের গাঁয়ে ফিরে গিয়ে বৃঝে পড়ে নেব। এখন বল, জয় যন্ত্রাজ বিভূতির জয়।
  - উ ৩। ক্ষরিয়ের অস্তে বৈশ্যের যন্তে যে মিলিয়েছে, জয় সেই বন্তরাজ বিভূতির জয়।
  - উ ১। ও ভাই, ঐ-ষে দেখি শিবতরাইয়ের মান্ষ।
  - উ २। की कत्त्र व्यान?
- উ ১। কান-ঢাকা ট্রপি দেখছিস নে? কিরকম অম্ভূত দেখতে! যেন উপর থেকে থাবড়া মেরে হঠাং কে ওদের বাড় বন্ধ করে দিয়েছে।
- উ ২। আছে, এত দেশ থাকতে ওরা কান-ঢাকা ট্রুপি পরে কেন? ওরা কি ভাবে কানটা বিধাতার মতিশ্রম?
  - উ ১। কানের উপর বাঁধ বে'ধেছে, বর্ন্ম পাছে বেরিয়ে যায়। (সকলের হাস্য)
  - উ ৩। তাই? না, ভুলক্রমে বৃন্দি পাছে ভিতরে ঢুকে পড়ে। (হাস্য)
- উ ১। পাছে উত্তরক্টের কানমলার ভূত ওদের কানদ্টোকে পেয়ে বসে। (হাস্য) ওরে শিবতরাইয়ের অজব্বগের দল, সাড়া নেই, শব্দ নেই—হয়েছে কীরে?
  - উ ৩। জানিস নে আজ আমাদের বড়ো দিন। বল্ বন্দ্ররাজ বিভূতির জয়!

উ ১। চুপ করে রইলি যে? গলা বুজে গেছে? ট্রাট চেপে না ধরলে আওয়াজ বেরোবে না বুঝি? বলু যন্তরাজ বিভূতির জয়!

গণেশ। কেন বিভূতির জয়? কী করেছে সে?

উ ১। বলে কী? কী করেছে? এত বড়ো খবরটা এখনো পে'ছিয় নি? কান-ঢাকা ট্রপির গুণ দেখলি তো?

উ ৩। তোদের পিপাসার জল যে তার হাতে—সে দয়া না করলে অনাব্ছির ব্যাঙগ্র্লোর মতো শ্রকিয়ে মরে যাবি।

শি ২। পিপাসার জল বিভূতির হাতে? হঠাং সে দেবতা হয়ে উঠল নাকি?

উ ২। দেবতাকে ছুটি দিয়ে দেবতার কাজ নিজেই চালিয়ে নেবে।

শি ১। দেবতার কাজ! তার একটা নমুনা দেখি তো।

উ ১। ঐ-যে ম্রধারার বাঁধ।

্রিশবতরাইয়ের সকলের উচ্চহাস্য

উ ১। এটা কি তোরা ঠাটা ঠাউরেছিস?

গণেশ। ঠাট্টা নয়? মৃত্তধারা বাঁধবে? ভৈরব স্বহস্তে যা দিয়েছেন, তোমাদের কামারের ছেলে তাই কাড়বে?

উ ১। স্বচক্ষে দেখ্-না ঐ আকাশে।

শি ১। বাপ রে! ওটা কীরে?

শি ২। যেন মদত একটা লোহার ফড়িং, আকাশে লাফ মারতে যাচ্ছে।

উ ১। ঐ ফডিঙের ঠ্যাং দিয়ে তোমাদের জল আটকেছে।

গণেশ। রেখে দাও সব বাজে কথা। কোন্ দিন বলবে ঐ ফড়িঙের ডানায় বসে তোমাদের কামারের পো চাঁদ ধরতে বেরিয়েছে।

উ ১। ঐ দেখো কান ঢাকার গ্ল! ওরা শ্লেও শ্লেবে না তাই তো মরে।

শি ১। আমরা মরেও মরব না পণ করেছি।

উ ৩। বেশ করেছ, বাঁচাবে কে?

গণেশ। আমাদের দেবতাকে দেখ নি—প্রত্যক্ষ দেবতা— আমাদের ধনঞ্জয় ঠাকুর? তার একটা দেহ মন্দিরে, একটা দেহ বাইরে।

উ ৩। কান-ঢাকারা বলে কী? ওদের মরণ কেউ ঠেকাতে পারবে না।

[উত্তরক্টের দলের প্রস্থান

### ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

ধনপ্রয়। কী বলছিলি রে বোকা? আমারই উপর তোদের বাঁচাবার ভার? তা হলে তো সাতবার মরে ভূত হয়ে রয়েছিস।

গণেশ। উত্তরক্টের ওরা আমাদের শাসিয়ে গেল যে, বিভৃতি মুক্তধারার বাঁধ বে'ধেছে।

ধনঞ্জয়। বাঁধ বে'ধেছে বললে?

গণেশ। হাঁ ঠাকুর।

ধনঞ্জয়। সব কথাটা শুনলি নে বুঝি?

গণেশ। ও কি শোনবার কথা? হেসে উড়িয়ে দিল্ম।

ধনপ্তার। তোদের সব কানগন্বলো একা আমারই জিম্মায় রেখেছিস? তোদের সবার শোনা আমাকেই শন্বতে হবে?

শি ৩। ওর মধ্যে শোনবার আছে কী ঠাকুর?

ধনঞ্জয়। বলিস কীরে? যে শক্তি দ্রুকত তাকে বে'ধে ফেলা কি কম কথা? তা সে অন্তরেই হোক আর বাইরেই হোক। গণেশ। ঠাকুর, তাই বলে আমাদের পিপাসার জল আটকাবে?

ধনপ্রয়। সে হল আর-এক কথা। ওটা ভৈরব সইবেন না। তোরা বোস্, আমি সন্ধান নিয়ে আসি গে। জগৎটা বাণীময় রে, তার যেদিকটাতে শোনা বন্ধ করবি সেইদিক থেকেই মৃত্যুবাণ আসবে।

[ধনঞ্জয়ের প্রস্থান

## শিবতরাইয়ের একজন নাগরিকের প্রবেশ

শি ৩। একি বিষণ যে! খবর কী?

বিষণ। যুবরাজকে রাজা শিবতরাই থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে, তাকে সেখানে আর রাখবে না।

সকলে। সে হবে না, কিছ্বতেই হবে না।

বিষণ। কী করবি?

সকলে। ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

বিষণ। কী করে?

সকলে। জোর করে।

বিষণ। রাজার সঙ্গে পারবি?

সকলে। রাজাকে মানি নে।

### রণাজং ও মন্ত্রীর প্রবেশ

রণজিং। কাকে মানিস নে?

সকলে। প্রণাম!

গণেশ। তোমার কাছে দরবার করতে এসেছি।

রণজিং। কিসের দরবার?

সকলে। আমরা যুবরাজকে চাই!

রণজিং। বলিস কী!

১। হাঁ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে নিয়ে যাব।

রণজিং। আর মনের আনন্দে খাজনা দেবার কথাটা ভুলে যাবি?

সকলে। অন্ন বিনে মরছি যে।

রণজিং। তোদের সদার কোথায়?

২। (গণেশকে দেখাইয়া) এই-যে আমাদের গণেশ সদার।

রণজিং। ও নয়, তোদের বৈরাগী।

গণেশ। ঐ আসছেন।

#### ধনজয়ের প্রবেশ

রণজিং। তুমি এই-সমস্ত প্রজাদের খেপিয়েছ? ধনঞ্জয়। খ্যাপাই বৈকি, নিজেও খেপি।

#### গান

আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন্খ্যাপা সে? ওরে আকাশ জ্বড়ে মোহন স্বরে কী যে বাজায় কোন্বাতাসে? গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা?

#### মুক্তধারা

# ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা, তারে কানন গিরি খুঁজে ফিরি কে'দে মরি কোন্ হুতাশে।

त्रगिक्षः। भागनामि करत कथा ठाभा मिर् भातर्य ना। थाकना एमर् कि ना वरना।

ধনঞ্জয়। না, মহারাজ, দেব না।

রণজিং। দেবে না? এত বডো আম্পর্ধা?

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

রণজিং। আমার নয়?

ধনঞ্জয়। আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।

রণজিং। তুমিই প্রজাদের বারণ কর খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়। ওরা তো ভয়ে দিয়ে ফেলতে চায়, আমি বারণ করে বলি প্রাণ দিবি তাঁকেই প্রাণ দিয়েছেন যিনি।

রণজিং। তোমার ভরসা চাপা দিয়ে ওদের ভয়টাকে ঢেকে রাখছ বৈ তো নয়। বাইরের ভরসা একট্ ফুটো হলেই ভিতরের ভয় সাতগুণ জোরে বেরিয়ে পড়বে। তখন ওরা মরবে যে। দেখো, বৈরাগী, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনপ্রর। যে দ্বঃখ কপালে ছিল সে দ্বঃখ ব্বকে তুলে নিয়েছি। দ্বঃখের উপরওআলা সেইখানে বাস করেন।

রণজিং। (প্রজাদের প্রতি) আমি তোদের বলছি, তোরা শিবতরাইয়ে ফিরে যা। বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে।

সকলে। আমাদের প্রাণ থাকতে সে হবে না। ধনপ্রয়।

গান

রইল বলে রাখলে কারে?
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
টানাটানি টি'কবে না, ভাই.
রবার যেটা সেটাই রবে।

রাজা, টেনে কিছ্বই রাখতে পারবে না। সহজে রাখবার শক্তি যদি থাকে তবেই রাখা চলবে।

রণজিং। মানে কী হল?

ধনপ্রয়। যিনি সব দেন তিনিই সব রাখেন। লোভ করে যা রাখতে চাইবে সে হল চোরাই মাল, সে টি কবে না।

গান

যা-খ্রিশ তাই করতে পার, গারের জোরে রাখ মার, যাঁর গায়ে তার ব্যথা বাজে তিনিই যা সন সেটাই সবে।

রাজা, ভুল করছ এই যে, ভাবছ জগণ্টাকে কেড়ে নিলেই জগণ তোমার হল। ছেড়ে রাখলেই যাকে পাও, মুঠোর মধ্যে চাপতে গেলেই দেখবে সে ফসকে গেছে। গান

ভাবছ, হবে তুমি যা চাও, জগংটাকে তুমিই নাচাও, দেখবে হঠাং নয়ন মেলে হয় না যেটা সেটাও হবে।

রণজিং। মন্ত্রী, বৈরাগীকে এইখানেই ধরে রেখে দাও।

মন্ত্রী। মহারাজ-

রণজিং। আদেশটা তোমার মনের মতো হচ্ছে না?

মন্দ্রী। শাসনের ভীষণ যন্দ্র তো তৈরি হয়েছে, তার উপরে ভয় আরো চড়াতে গেলে সব যাবে ভেঙে।

প্রজারা। এ আমাদের সহ্য হবে না।

ধনঞ্জয়। যা বলছি, ফিরে যা।

১। ঠাকুর, যুবরাজকেও যে হারিয়েছি, শোন নি ব্রঝি?

২। তা হলে কাকে নিয়ে মনের জোর পাব?

ধনপ্রয়। আমার জোরেই কি তোদের জোর? এ কথা যদি বলিস তা হলে যে আমাকে-স্দুধ দুর্বল করবি।

গণেশ। ও কথা বলে আজ ফাঁকি দিয়ো না। আমাদের সকলের জোর একা তোমারই মধ্যে।

ধনঞ্জয়। তবে আমার হার হয়েছে। আমাকে সরে দাঁড়াতে হল।

সকলে। কেন ঠাকুর?

ধনঞ্জয়। আমাকে পেয়ে আপনাকে হারাবি? এত বড়ো লোকসান মেটাতে পারি এমন সাধ্য কি আমার আছে? বড়ো লঙ্জা পেল্ম।

১। সে कि कथा ठाकूत? आच्छा, या कतरत वल ठाइ कतव।

धनक्षत्र। आभारक एছए मिरत्र हत्न या।

২। চলে গিয়ে কী করব? তুমি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে? আমাদের ভালোবাস না? ধনঞ্জয়। ভালোবেসে তোদের চেপে মারার চেয়ে, ভালোবেসে তোদের ছেড়ে থাকাই ভালো। যা, আর কথা নয়, চলে যা।

সকলে। আচ্ছা ঠাকুর, চলল্ম, কিন্তু—

ধনঞ্জয়। কিন্তু কীরে। একেবারে নিষ্কিন্তু হয়ে যা, উপরে মাথা তুলে।

সকলে। আচ্ছা, তবে চলি।

ধনঞ্জয়। ওকে চলা বলে? জোরে।

গণেশ। চলল্ম, কিন্তু আমাদের বলব্দিধ রইল এইখানে পড়ে।

[ প্রস্থান

तर्गाजः । कौ देवताभौ, हूभ करत तरेल य।

ধনঞ্জয়। ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে রাজা।

রণজিং। কিসের ভাবনা?

ধনঞ্জয়। তোমার চন্ডপালের দন্ড লাগিয়েও যা করতে পার নি আমি দেখছি তাই করে বসে আছি। এতদিন ঠাউরেছিল্ম আমি ওদের বলব্দিধ বাড়াচছ; আজ ম্থের উপর বলে গেল আমিই ওদের বলব্দিধ হরণ করেছি।

রণজিং। এমনটা হয় কী করে?

ধনঞ্জয়। ওদের যতই মাতিয়ে তুলৈছি ততই পাকিয়ে তোলা হয় নি আর-কি। দেনা যাদের অনেক বাকি, শুধ্ কেবল দেড়ি লাগিয়ে দিয়ে তাদের দেনা শোধ হয় না তো। ওরা ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়ো, তাঁর কাছে ওরা যা ধারে আমি যেন তা নামঞ্জার করে দিতে পারি। তাই চক্ষা বুজে আমাকেই আঁকড়ে থাকে।

রণজিং। ওরা যে তোমাকেই দেবতা বলে জেনেছে।

ধনঞ্জয়। তাই আমাতেই এসে ঠেকে গেল, আসল দেবতা পর্যন্ত পেণছল না। ভিতরে থেকে যিনি ওদের চালাতে পারতেন বাইরে থেকে আমি তাঁকে রেখেছি ঠেকিয়ে।

রণজিং। রাজার খাজনা যখন ওরা দিতে আসে তখন বাধা দাও, আর দেবতার প্র্জো যখন তোমার পায়ের কাছে এসে পড়ে তখন তোমার বাজে না?

ধনঞ্জয়। ওরে বাপ রে! বাজে না তো কী। দৌড় মেরে পালাতে পারলে বাঁচি। আমাকে প্রজো দিয়ে ওরা অন্তরে অন্তরে দেউলে হতে চলল, সে দেনার দায় যে আমারও ঘাড়ে পড়বে, দেবতা ছাডবেন না।

রণজিং। এখন তোমার কর্তব্য?

ধনঞ্জর। তফাতে থাকা। আমি যদি পাকা করে ওদের মনের বাঁধ বে'ধে থাকি, তা হলে তোমার বিভূতিকে আর আমাকে ভৈরব যেন একসঙ্গেই তাড়া লাগান।

রণজিং। তবে আর দেরি কেন? সরো-না।

ধনঞ্জয়। আমি সরে দাঁড়ালেই ওরা একেবারে তোমার চণ্ডপালের ঘাড়ের উপর গিয়ে চড়াও হবে। তখন যে দণ্ড আমার পাওনা সেটা পড়বে ওদেরই মাথার খ্রালর উপরে। এই ভাবনায় সরতে পারি নে।

রণজিং। নিজে সরতে না পার আমিই সরিয়ে দিচ্ছি। উম্ধব, বৈরাগীকে এখন শিবিরে বন্দী করে রাখো।

ধনঞ্জয়।

গান

তোর শিকল আমায় বিকল করবে না।
তার মারে মরম মরবে না।
তার আপন হাতের ছাড়-চিঠি সেই যে
আমার মনের ভিতর রয়েছে এই যে,
তোদের ধরা আমার ধরবে না।
যে পথ দিয়ে আমার চলাচল
তোর প্রহরী তার খোঁজ পাবে কী বল?
আমি তাঁর দ্বারে ঠেকাবে কী রে?
তোর ডরে পরান ডরবে না।

[ধনঞ্জয়কে লইয়া উম্পরের প্রস্থান

রণজিং। মন্ত্রী, বন্দিশালায় অভিজিংকে দেখে এসো গে। যদি দেখ সে আপন কৃতকর্মের জন্যে অনুত্রুত, তা হলে—

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি স্বয়ং গিয়ে একবার-

রণজিং। না, না, সে নিজরাজ্যবিদ্রোহী, যতক্ষণ অপরাধ স্বীকার না করে ততক্ষণ তার মুখ-দর্শন করব না। আমি রাজধানীতে যাচ্ছি, সেখানে আমাকে সংবাদ দিয়ো।

[রাজার প্রস্থান

ভৈরবপদথীর প্রবেশ গান তিমির-হাদ্বিদারণ জলদাম-নিদার্ল মর্শ্মশান-সঞ্জ শংকর শংকর। বজুঘোষবাণী রুদ্র, শ্লেপাণি, মৃত্যুসিন্ধ্-সন্তর শংকর শংকর।

[ প্রস্থান

### উন্ধবের প্রবেশ

উদ্ধব। এ কী! যুবরাজের সংখ্য দেখা না করেই মহারাজ চলে গেলেন?

মন্দ্রী। পাছে মুখ দেখে প্রতিজ্ঞা ভংগ হয় এই ভয়ে। এতক্ষণ ধরে বৈরাগীর সংগ্রে কথা কচ্ছিলেন মনের মধ্যে এই দ্বিধা নিয়ে। শিবিরের মধ্যেও যেতে পারছিলেন না, শিবির ছেড়ে যেতেও পা উঠছিল না। যাই, যুবরাজকে দেখে আসি গে।

[ প্রস্থান

# प्रहेजन म्वीत्नात्कत श्रात्म

- ১। মাসি, ওরা কেন সবাই এমন রেগে উঠেছে? কেন বলছে য্বরাজ অন্যায় করেছেন—
  আমি এ ব্রুতেও পারি নে, সইতেও পারি নে।
  - ২। ব্রুবতে পারিস নে উত্তরক্টের মেয়ে হয়ে? উনি নন্দিসংকটের রাস্তা খুলে দিয়েছেন।
- ১। আমি জানি নে তাতে অপরাধ কী হয়েছে। কিন্তু আমি কিছ্বতেই বিশ্বাস করি নে যে যুবরাজ অন্যায় করেছেন।
- ২। তুই ছেলেমান্ব, অনেক দ্বঃখ পেয়ে তবে একদিন ব্রুবি বাইরে থেকে যাদের ভালো বলে বোধ হয় তাদেরই বেশি সন্দেহ করতে হয়।
  - ১। কিন্তু যুবরাজকে কী সন্দেহ করছ তোমরা?
- ২। সবাই বলছে যে শিবতরাইয়ের লোকদের বশ করে নিয়ে, উনি এখনই উত্তরক্টের সিংহাসন জয় করতে চান— ওঁর আর তর সইছে না।
- ১। সিংহাসনের কী দরকার ছিল ওঁর। উনি তো সবারই হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। যারা ওঁর নিশ্বে করছে তাদেরই বিশ্বাস করব আর যুবরাজকে বিশ্বাস করব না?
- ২। তুই চুপ কর্। একরতি মেয়ে, তোর মুখে এ-সব কথা সাজে না। দেশসমুদ্ধ লোক যাকে অভিসম্পাত করছে তুই হঠাং তার—
  - ১। আমি দেশস্বন্ধ লোকের সামনে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে পারি যে—
  - ২। চুপ চুপ।
- ১। কেন চুপ? আমার চোখ ফেটে জল বেরোতে চায়। যুবরাজকে আমি সব চেয়ে বিশ্বাস করি এই কথাটা প্রকাশ করবার জন্যে আমার যা হয় একটা-কিছ্ম করতে ইচ্ছা করছে। আমার এই লম্বা চুল আমি আজ ভৈরবের কাছে মানত করব—বলব, 'বাবা, তুমি জানিয়ে দাও যে যুবরাজেরই জয়, যারা নিন্দুক তারা মিখ্যে।'
  - ২। চুপ চুপ চুপ। কোথা থেকে কে শ্বনতে পাবে। মেয়েটা বিপদ ঘটাবে দেখছি।

[উভয়ের প্রস্থান

# উত্তরক্টের একদল নাগরিকের প্রবেশ

- ১। কিছ্বতেই ছাড়হি নে, চল্ রাজার কাছে যাই।
- ২। ফল কী হবে? যুবরাজ যে রাজার বক্ষের মানিক, তাঁর অপরাধের বিচার করতে পারবেন না, মাঝের থেকে রাগ করবেন আমাদের 'পরে।

- ১। कत्न तान, नष्ठं कथा वलव कन्नाल याई थाक्।
- ৩। এদিকে য্বরাজ আমাদের এত ভালোবাসা দেখান, ভাব করেন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেড়ে দেবেন, আর তলে তলে তাঁরই এই কাঁতি? হঠাৎ শিবতরাই তাঁর কাছে উত্তরক্টের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল?
  - ২। এমন হলে প্রথিবীতে আর ধর্ম রইল কোথা? বলো তো দাদা?
  - ৩। কাউকে চেনবার জো নেই।
  - ১। রাজা ওঁকে শাস্তি না দেন তো আমরা দেব।
  - २। की कर्ताव?
  - ১। এ দেশে ওঁর ঠাঁই হচ্ছে না। যে পথ কেটেছেন সেই পথ দিয়ে ওঁকেই বেরিয়ে যেতে হবে।
- ৩। কিন্তু ঐ তো চব্বয়া গাঁয়ের লোক বললে তিনি শিবতরাইয়ে নেই, এখানে রাজার বাড়িতেও তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না।
  - ১। রাজা তাঁকে নিশ্চয়ই ল্বকিয়েছে।
  - ৩। ল্বকিয়েছে? ইস্, দেয়াল ভেঙে বের করব।
  - ১। ঘরে আগ্রন লাগিয়ে বের করব।
  - আমাদের ফাঁকি দেবে? মরি মরব, তব্

    —

### উন্ধবের সাহত মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। কী হয়েছে?

১। ল্বকোচুরি চলবে না। বের করো য্বরাজকে।

মন্ত্রী। আরে বাপ্র, আমি বের করবার কে?

- ২। তোমরাই তো মন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে পারবে না কিন্তু, আমরা টেনে বের করব।
- মন্ত্রী। আচ্ছা, তবে নিজের হাতে রাজন্ব নাও, রাজার গারদ থেকে ছাড়িয়ে আনো।
- ৩। গারদ থেকে?

মন্ত্রী। মহারাজ তাকে বন্দী করেছেন।

সকলে। জয় মহারাজের, জয় উত্তরক্টের!

- ২। চল্রে, আমরা গারদে ঢুকব, সেখানে গিয়ে--
- মন্ত্রী। গিয়ে কী কর্রব?
- ২। বিভূতির গলার মালা থেকে ফ্রল খিসয়ে দড়িগাছটা ওঁর গলায় ঝ্রলিয়ে আসব।
- ৩। গলায় কেন, হাতে। বাঁধ বাঁধার সম্মানের উচ্ছিণ্ট দিয়ে পথ-কাটার হাতে দড়ি পড়বে।
- মন্দ্রী। যুবরাজ পথ ভেঙেছেন বলে অপরাধ, আর তোমরা ব্যবস্থা ভাঙবে তাতে অপরাধ নেই?
  - ২। আহা, ও যে সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আচ্ছা বেশ, যদি ব্যবস্থা ভাঙি তো কী হবে?
- মন্ত্রী। পায়ের তলার মাটি পছন্দ হল না বলে শ্বেন্য ঝাঁপিয়ে পড়া হবে। সেটাও পছন্দ হবে না বলে রাখছি। একটা ব্যবস্থা আগে করে তবে অন্য ব্যবস্থাটা ভাঙতে হয়।
  - ৩। আচ্ছা, তবে গারদ থাক্, রাজবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মহারাজের জয়ধর্নি করে আসি গে।
- ১। ও ভাই, ঐ দেখ্। সূর্য অসত গেছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে এল, কিন্তু বিভূতির যন্ত্রের ঐ চ্টোটা এখনো জন্লছে। রোন্দন্রের মদ খেয়ে যেন লাল হয়ে রয়েছে।
- ২। আর ভৈরব-মন্দিরের ত্রিশ্লেটাকে অস্তস্থেরি আলো আঁকড়ে রয়েছে যেন ডোববার ভয়ে। কীরকম দেখাছে।

[নাগরিকদের প্রস্থান

মন্ত্রী। মহারাজ কেন যে য্বরাজকে এই শিবিরে বন্দী করতে বলেছিলেন এখন ব্রেছে। উন্ধব। কেন? মন্ত্রী। প্রজাদের হাত থেকে ওঁকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু ভালো ঠেকছে না। লোকের উত্তেজনা কেবলই বেড়ে উঠছে।

#### সঞ্জয়ের প্রবেশ

সঞ্জয়। মহারাজকে বেশি আগ্রহ দেখাতে সাহস করল্ম না, তাতে তাঁর সংকল্প আরো দঢ়ে হয়ে ওঠে।

মন্ত্রী। রাজকুমার, শান্ত থাকবেন, উৎপাতকে আরো জটিল করে তুলবেন না।

সঞ্জয়। বিদ্রোহ ঘটিয়ে আমিও বন্দী হতে চাই।

মন্ত্রী। তার চেয়ে মুক্ত থেকে বন্ধনমোচনের চিন্তা করুন।

সঞ্জয়। সেই চেণ্টাতেই প্রজাদের মধ্যে গিয়েছিল্ম। জানতুম যুবর।জকে তারা প্রাণের অধিক ভালোবাসে, তাঁর বন্ধন ওরা সইবে না। গিয়ে দেখি নিন্দসংকটের খবর পেয়ে তারা আগ্রন হয়ে আছে।

মন্ত্রী। তবেই বুঝছেন—বন্দিশালাতেই যুবরাজ নিরাপদ।

সঞ্জয়। আমি চিরদিন তাঁরই অন্বতী বিনদশালাতেও আমাকে তাঁর অনুসরণ করতে দাও।

মন্ত্রী। কী হবে?

সঞ্জয়। পৃথিবীতে কোনো একলা মান্যই এক নয়, সে অর্ধেক। আর-একজনের সঙ্গে মিল হলে তবেই সে ঐক্য পায়। যুবরাজের সঙ্গে আমার সেই মিল।

মন্ত্রী। রাজকুমার, সে কথা মানি। কিন্তু সেই সত্য মিল যেখানে, সেখানে কাছে কাছে থাকবার দরকার হয় না। আকাশের মেঘ আর সম্দ্রের জল অন্তরে একই, তাই বাইরে তারা প্থেক হয়ে ঐক্যাটিকে সার্থক করে। য্বরাজ আজ যেখানে নেই, সেইখানেই তিনি তোমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পান।

সঞ্জয়। মন্ত্রী, এ তো তোমার নিজের কথা বলে শোনাচ্ছে না, এ যেন য্বরাজের মুখের কথা।
মন্ত্রী। তাঁর কথা এখানকার হাওয়ায় ছড়িয়ে আছে, ব্যবহার করি, অথচ ভুলে যাই তাঁর কি
আমার।

সঞ্জয়। কিল্কু কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে ভালো করেছ, দ্রে থেকে তাঁরই কাজ করব। যাই মহারাজের কাছে।

মন্ত্রী। কী করতে?

সঞ্জয়। শিবতরাইয়ের শাসনভার প্রার্থনা করব।

মন্ত্রী। সময় যে বড়ো সংকটের, এখন কি—

সঞ্জয়। সেইজন্যেই এই তো উপযুক্ত সময়।

[ উভয়ের প্রস্থান

### বিশ্বজিতের প্রবেশ

বিশ্বজিং। ও কে ও? উদ্ধব ব্ৰুঝি?

উম্ধব। হাঁ, খুড়া মহারাজ।

বিশ্বজিং। অন্ধকারের জন্যে অপেক্ষা করছিল ম— আমার চিঠি পেয়েছ তো?

উম্ধব। পেয়েছি।

বিশ্বজিং। সেই মতো কাজ হয়েছে?

উন্ধব। অলপ পরেই জানতে পারবে। কিন্তু—

বিশ্বজিং। মনে সংশয় কোরো না। মহারাজ ওকে নিজে মর্নন্ত দিতে প্রস্তৃত নন, কিন্তৃ তাঁকে না জানিয়ে কোনো উপায়ে আর কেউ যদি এ কাজ সাধন করে তা হলে তিনি বে'চে যাবেন। উম্ধব। কিন্তু সেই আর-কেউকে কিছুতে ক্ষমা করবেন না। বিশ্বজিং। আমার সৈন্য আছে, তারা তোমাকে আর তোমার প্রহরীদের বন্দী করে নিয়ে যাবে। দায় আমারই।

নেপথ্যে। আগ্বন, আগ্বন!

উন্ধব। ঐ হয়েছে! বন্দিশালার সংলগ্ন পাকশালার তাঁব্বতে আগব্বন ধরিয়ে দিয়েছে। এই সুযোগে বন্দী-দুটিকে বের করে দিই।

## কিছুক্ষণ পরে অভিজিতের প্রবেশ

অভিজিৎ। এ কী! দাদামশায় যে!

বিশ্বজিং। তোমাকে বন্দী করতে এসেছি। মোহনগড়ে যেতে হবে।

অভিজিং। আমাকে আজ কিছ্বতেই বন্দী করতে পারবে না—না ক্রোধে, না স্নেহে। তোমরা ভাবছ তোমরাই আগন্ন লাগিয়েছ? না, এ আগন্ন যেমন করেই হোক লাগত। আজ আমার বন্দী থাকবার অবকাশ নেই।

বিশ্বজিং। কেন, ভাই, কী তোমার কাজ?

অভিজিং। জন্মকালের ঋণ শোধ করতে হবে। স্রোতের পথ আমার ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন করব।

বিশ্বজিং। তার অনেক সময় আছে. আজ নয়।

অভিজিং। সময় এখনই এসেছে এই কথাই জানি, কিন্তু সময় আবার আসবে কি না সে কথা কেউ জানি নে।

বিশ্বজিং। আমরাও তোমার সঙ্গে যোগ দেব।

অভিজিৎ। না, সকলের এক কাজ নয়, আমার উপর যে কাজ পড়েছে সে একলা আমারই।

বিশ্বজিং। তোমার শিবতরাইয়ের ভক্তদল যে তোমার কাজে হাত দেবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তাদের ডাকবে না?

অভিজিং। যে ডাক আমি শ্বনেছি সেই ডাক যদি তারাও শ্বনত তবে আমার জন্যে অপেক্ষা করত না। আমার ডাকে তারা পথ ভুলবে।

বিশ্বজিৎ। ভাই, অন্ধকার হয়ে এসেছে যে।

অভিজিং। যেখান থেকে ডাক এসেছে সেইখান থেকে আলোও আসবে।

বিশ্বজিং। তোমাকে বাধা দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। অন্ধকারের মধ্যে একলা চলেছ, তব্ও তোমাকে বিদায় দিয়ে ফিরতে হবে। কেবল একটি আশ্বাসের কথা বলে যাও যে, আবার মিলন ঘটবে।

অভিজিৎ। তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার নয় এই কথাটি মনে রেখো।

[ म्इंबरनंत्र म्इं পথে প্रश्थान

#### ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

গান

আগ্বন, আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা
ম্তি দেখি নাই।
দ্বাত তুলে আকাশ পানে
মেতেছ আজ কিসের গানে?
এ কী আনশ্দময় নৃত্য অভয়

বলিহারি যাই।

মেদিন ভবের মেয়াদ ফ্রারেবে, ভাই,
আগল যাবে সরে,
সেদিন হাতের দড়ি পায়ের দড়ি
দিবি রে ছাই করে।
সেদিন আমার অংগ তোমার অংগ
ওই নাচনে নাচবে রংগে,
সকল দাহ মিটবে দাহে,
ঘুচবে সব বালাই।

# বট্র প্রবেশ

বট্ব। ঠাকুর, দিন তো গেল, অন্ধকার হয়ে এল।

ধনঞ্জয়। বাবা, বাইরের আলোর উপর ভরসা রাখাই অভ্যাস, তাই অন্ধকার হলেই একেবারে অন্ধকার দেখি।

বট্। ভেবেছিল্ম ভৈরবের নৃত্য আজই আরম্ভ হবে, কিন্তু যন্ত্রাজ কি তাঁরও হাত পা যন্ত্র দিয়ে বে'ধে দিলে?

ধনঞ্জয়। ভৈরবের নৃত্য যখন সবে আরম্ভ হয় তখন চোখে পড়ে না। যখন শেষ হবার পালা আসে তখন প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বট্। ভরসা দাও, প্রভু, বড়ো ভয় ধরিয়েছে। জাগো, ভৈরব, জাগো! আলো নিবেছে, পথ ডুবেছে, সাড়া পাই নে মৃত্যুঞ্জয়! ভয়কে মারো ভয় লাগিয়ে। জাগো, ভৈরব জাগো!

ি ভাহনাল

# উত্তরক্টের নাগারকদলের প্রবেশ

- ১। মিথ্যে কথা। রাজধানীর গারদে সে নেই। ওকে লুকিয়ে রেখেছে।
- ২। দেখব কোথায় ল কিয়ে রাখে।

ধনঞ্জয়। না, বাবা, কোথাও পারবে না ল্বাকিয়ে রাখতে। পড়বে দেয়াল, ভাঙবে দরজা, আলো ছুটে বের হয়ে আসবে—সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়বে।

- ১। এ আবার কে রে? বুকের ভিতরটায় হঠাং চমকিয়ে দিলে।
- ৩। তা, বেশ হয়েছে। একজন কাউকে চাই। তা, এই বৈরাগীটাকেই ধর্। ওকে বাঁধ্। ধনঞ্জয়। যে মানুষ ধরা দিয়ে বসে আছে তাকে ধরবে কী করে?
- ১। সাধ্বর্গির রাখো, আমরা ও-সব মানি নে।

ধনপ্রয়। না মানাই তো ভালো। প্রভু স্বয়ং হাতে ধরে তোমাদের মানিয়ে নেবেন। তোমরা ভাগ্যবান। আমি যে-সব অভাগাদের জানি তারা কেবল মেনে মেনেই গ্রুর্কে খোয়ালে। আমাকে স্কুম্ব তারা মানার তাড়ায় দেশছাড়া করেছে।

১। তাদের গ্রের কে?

ধনঞ্জয়। যার হাতে তারা মার খায়।

১। তা হলে তোমার উপর গ্রের্গিরি আমরাই শ্রের্ করি-না কেন?

ধনপ্তায়। রাজি আছি, বাবা। দেখে নিই ঠিকমত পাঠ দিতে পারি কি না। পরীক্ষা হোক।

- ২। সন্দেহ হচ্ছে তুমিই আমাদের যুবরাজকে নিয়ে কিছ্ব চালাকি করেছ। ধনঞ্জয়। তোমাদের যুবরাজ আমার চেয়েও চালাক, তাঁর চালাকি আমাকে নিয়ে।
- ২। দেখাল তো, কথাটার মানে আছে। দ্বজনে একটা কী ফান্দি চলছে।
- ১। नरेल এত রাত্রে এখানে ঘ্রুরে বেড়ায় কেন? যুবরাজকে শিবতরাইয়ে সরাবার চেষ্টা।

এইখানেই ওকে বে'ধে রেখে যাই। তার পরে য্বরাজের সন্ধান পেলে ওর সংগ বোঝাপড়া করব। ওহে, কুন্দন, বাঁধো-না। দড়িগাছটা তো তোমার কাছেই আছে।

कुन्पन। এই नाउ-ना पिष्, जूभिरे वाँथा-ना।

২। ওরে, তোরা কি উত্তরক্টের মান্য? দে, আমাকে দে। (বাঁধিতে বাঁধিতে) কেমন হে, গুরু কী বলছেন?

धनक्षयः। करव फिल्म धरिहास्त, मर्क हाएएस्न ना।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

তিমির-হৃদ্বিদারণ জলদাশ্ন-নিদার্ণ মর্শ্মশান-সঞ্চর শংকর শংকর। বজুঘোষবাণী রুদ্র, শ্লপাণি, মৃত্যুসিন্ধ্-স্নতর শংকর শংকর।

[ প্রস্থান

কুন্দন। ঐ দেখো চেয়ে। গোধ্লির আলো যতই নিবে আসছে আমাদের যন্তের চ্ড়োটা ততই কালো হয়ে উঠছে।

১। দিনের বেলায় ও স্থেরি সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে, অন্ধকারে ও রাত্তিবেলাকার কালোর সংখ্য টব্রুর দিতে লেগেছে। ওকে ভূতের মতো দেখাছে।

কুন্দন। বিভূতি তার কীতিটাকে এমন করে গড়ল কেন ভাই? উত্তরক্টের যে দিকেই ফিরি ওর দিকে না তাকিয়ে থাকবার জো নেই, ও যেন একটা বিকট চীংকারের মতো।

# চতুর্থ নাগরিকের প্রবেশ

- ৪। খবর পাওয়া গেল— ঐ আমবাগানের পিছনে রাজার শিবির পড়েছে, সেখানে য্বরাজকে রেখে দিয়েছে।
- ২। এতক্ষণে বোঝা গেল। তাই বটে। বৈরাগী এই পথেই ঘ্রছে। ও থাক্ এইখানেই বাঁধা পড়ে। ততক্ষণ দেখে আসি।

া নাগরিকের প্রস্থান

ধনপ্তায়।

গান

শন্ধন কি তার বে'ধেই তোর কাজ ফর্রাবে গন্ণী মোর, ও গন্ণী? বাঁধাবীণা রইবে পড়ে এমনি ভাবে গন্ণী মোর, ও গন্ণী? তা হলে হার হল যে হার হল, শন্ধা বাঁধাবাঁধিই সার হল

গ্নী মোর, ও গ্নী?

বাঁধনে যদি তোমার হাত লাগে,
তা হলেই স্বর জাগে
গ্নী মোর, ও গ্নণী?
না হলে ধুলায় পড়ে লাজ কুড়াবে।

# নাগরিকদের প্রনঃপ্রবেশ

১। একি কাণ্ড!

২। খ্রেড়া মহারাজ য্বরাজকে সমস্ত প্রহরীস্কুধ মোহনগড়ে নিয়ে গেলেন। এর মানে কী হল?

কুন্দন। উত্তরক্টের রক্ত তো ওঁর শিরায় আছে। পাছে এখানে যুবরাজের উচিত বিচার না হয় সেইজন্যে তাঁকে জোর করে বন্দী করে নিয়ে গেছেন।

- ১। ভারি অন্যায়। একে অত্যাচার বলে। আমাদের যুবরাজকে আমরা শাস্তি দিতে পারব না?
- ২। এর উচিত বিধান হচ্ছে—বুঝলে দাদা--
- ১। হাঁ, হাঁ, ওঁদের সেই সোনার খনিটা—

কুন্দন। আর জানিস তো, ভাই, ওঁর গোষ্ঠে কিছ্ব না হবে তো পর্ণচিশ হাজার গোর্ব আছে।

- ১। তার সব কটি গ্লুনে নিয়ে তবে— কী অন্যায়! অসহ্য অন্যায়!
- ৩। আর ওঁদের সেই জাফরানের খেত, তার থেকে অন্তত পক্ষে বংসরে—
- ২। হাঁ, হাঁ, সেটা দিতে হবে ওঁকে দণ্ড। কিন্তু এখন এই বৈরাগীকে নিয়ে কী করা যায়?
- ১। ও ঐখানেই থাক্-না পড়ে।

Lনাগরিকদের প্রস্থান

#### ধনঞ্জয়।

#### গান

ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে? (ও অবোধ) যে তার দাম জানে সে কুড়িয়ে লবে। (ও অবোধ) ও-যে কোন্রতন তা দেখ্-না ভাবি, ওর 'পরে কি ধ্লোর দাবি? হারিয়ে গেলে তাঁরি গলার হার গাঁথা যে ব্যর্থ হবে। খোঁজ পডেছে জানিস নে তা? ওর দ্ত বেরোল হেথা সেথা। তাই করলি হেলা সবাই মিলি যারে আদর যে তার বাড়িয়ে দিলি, যারে দরদ দিলি, তার ব্যথা কি সেই দর্নাদর প্রাণে স'বে?

### কুন্দনের প্নঃপ্রবেশ

কুন্দন। ঠাকুর, তোমার বাঁধনটা খুলে দি, অপরাধ নিয়ো না। তুমি এখনই বাড়ি পালাও। কী জানি আজ রাত্রে—

ধনঞ্জয়। কী জানি আজ রাত্রে যদি ডাক পড়ে সেইজনোই তো বাড়ি পালাবার জো নাই।

কুন্দন। এখানে তোমার ডাক কোথায়?

ধনঞ্জয়। উৎসবের শেষ পালাটায়।

কুন্দন। তুমি শিবতরাইয়ের মান্ব হয়ে উত্তরক্টের—

ধনঞ্জয়। ভৈরবের উৎসবে এখন শিবতরাইয়ের আরতিই কেবল বাকি আছে। নেপথ্যে। জাগো, ভৈরব, জাগো! কুন্দন। আমার ভালো বোধ হচ্ছে না, চললেম!

[উভয়ের প্রস্থান

# উত্তরক্টের দুইজন রাজদ্তের প্রবেশ

- ১। এখন কোন্ দিকে যাই? নওসান্তে যারা ছাগল চরায় তারা তো বললে তারা দেখেছে যুবরাজ একলা এই পথ দিয়ে পশ্চিমের দিকে গেছেন।
  - ২। আজ রাত্রে তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে মহারাজের হুকুম।
- ১। মোহনগড়ে তাঁকে নিয়ে গেছে বলে কথা উঠেছে। কিন্তু অম্বা পার্গালর কথা শন্নে স্পন্ট বোধ হচ্ছে সে যাকে দেখেছে সে আমাদের যুবরাজ— আর তিনি এই পথ দিয়েই উঠেছেন।
  - २। किन्तु এই जन्धकारत जिनि এकला काथात्र य यारवन रवाचा यारा ना।
- ১। আলো না হলে আমরা তো এক পা এগোতে পারব না। কোটপালের কাছ থেকে আলো সংগ্রহ করে আনি গে।

। উভয়ের প্রস্থান

### একজন পথিকের প্রবেশ

পথিক। (চীংকার করিয়া) ওরে ব্ধ—ন! শশ্ভু—উ! বিপদে ফেললে। আমাকে এগিয়ে দিলে, বললে চড়াই পথ বেয়ে সোজা এসে আমাকে ধরবে। কারো দেখা নেই। অন্ধকারে ঐ কালো যন্ত্রটা ইশারা করছে। ভয় লাগিয়ে দিলে। কে আসে? কে হে? জবাব দাও-না কেন? ব্ধন না কি?

- ২ পথিক। আমি নিমকু, বাতিওআলা। রাজধানীতে সমস্ত রাত আলো জবলবে, বাতির দরকার। তুমি কে?
- ১ পথিক। আমি হ্ববা, যাত্রার দলে গান করি। পথের মধ্যে দেখতে পেলে কি আন্দ্র অধিকারীর দল?

নিমকু। অনেক মান্ব আসছে, কাকে চিনব?

হ্ববা। অনেক মান্ব্যের মধ্যে তাকে ধোরো না, আমাদের আন্দ্ব। সে একেবারে আন্ত একথানি মান্ব্য— ভিড়ের মধ্যে তাকে খ্রুটে বের করতে হয় না—স্বাইকে ঠেলে দেখা দেয়। দাদা, তোমার ঐ ঝ্রিড়টার মধ্যে বোধ করি বাতি অনেকগ্বলো আছে, একখানা দাও-না। ঘরের লোকের চেয়ে রাস্তার লোকের আলোর দরকার বেশি।

নিমকু। দাম কত দেবে?

হ<sub>ব</sub>বা। দামই যদি দিতে পারতুম তবে তো তোমার সঙ্গে হে'কে কথা কইতুম, মিঠে স্কর বের করব কেন?

নিমকু। রসিক বট হে।

[ প্রস্থান

হুব্বা। বাতি দিলে না, কিন্তু রসিক বলে চিনে নিলে। সেটা কম কথা নয়। রসিকের গুণ এই ঘোর অন্ধকারেও তাকে চেনা যায়। উঃ, ঝি ঝির ডাকে আকাশটার গা ঝিম্ ঝিম্ করছে। নাঃ, বাতিওআলার সংশ্যে রসিকতা না করে ডাকাতি করলে কাজে লাগত।

### আর-একজন পথিকের প্রবেশ

পথিক। হেইয়ো!

হ্ববা। বাবা রে, চমকিয়ে দাও কেন?

পথিক। এখন চলো!

হ্বেবা। চলব বলেই তো বেরিয়েছিল্বম। দলের লোককে ছাড়িয়ে চলতে গিয়ে কিরকম অচল হয়ে পড়তে হয় সেই তত্ত্বটা মনে মনে হজম করবার চেণ্টা করছি।

পথিক। দলের লোক তৈরি আছে, এখন তুমি গিয়ে জটুলেই হবে।

হুৰবা। কথাটা কী বললে? আমরা তিনমোহনার লোক, আমাদের একটা বদ অভ্যেস আছে পদ্ট কথা না হলে বুঝতেই পারি নে। দলের লোক বলছ কাকে?

পথিক। আমরা চব্রা গাঁরের লোক, পণ্ট বোঝাবার বদ অভ্যেসে হাত পাকিয়েছি। (ধারু দিয়া) এইবার ব্রুবলে তো?

হুৰবা। উঃ, বুরেছি। ওর সোজা মানে হচ্ছে, আমাকে চলতেই হবে মজি থাক্ আর না থাক্। কোথায় চলব? এবার একট্ মোলায়েম করে জবাব দিয়ো। তোমার আলাপের প্রথম ধারাতেই আমার বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

পথিক। শিবতরাইয়ে যেতে হবে।

হুববা। শিবতরাইয়ে? এই অমাবস্যারাত্রে? সেখানে পালাটা কিসের?

পথিক। নন্দিসংকটের ভাঙা গড় ফিরে গাঁথবার পালা।

হ<sub>ৰ</sub>বা। ভাঙা গড় আমাকে দিয়ে গাঁথাবে? দাদা, অন্ধকারে আমার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছ না বলেই এত বড়ো শন্ত কথাটা বললে। আমি হচ্ছি—

পথিক। তুমি যেই হও-না কেন, দুখানা হাত আছে তো?

र्या। त्नराज ना थाकरल नग्न वरलरे आएइ, नरेरल এरक कि-

পথিক। হাতের পরিচয় মুখের কথায় হয় না. যথাস্থানেই হবে, এখন ওঠো।

### দ্বিতীয় পথিকের প্রবেশ

২ পথিক। ঐ আর-একজন লোককে পেরেছি কৎকর।

কঙকর। লোকটা কে?

৩। আমি কেউ না, বাবা, আমি লছমন, উত্তরভৈরবের মন্দিরে ঘণ্টা বাজাই।

কঙ্কর। সে তো ভালো কথা, হাতে জোর আছে। চলো শিবতরাই।

লছমন। যাব তো, কিন্তু মন্দিরের ঘণ্টা—

কৎকর। বাবা ভৈরব নিজের ঘন্টা নিজেই বাজাবেন।

লছমন। দোহাই তোমাদের, আমার স্থাী রোগে ভূগছে।

কঙ্কর। তুমি চলে গেলে তার রোগ হয় সারবে, নয় সে মরবে: তুমি থাকলেও ঠিক তাই হত।

হ্বা। ভাই লছমন, চুপ করে মেনে যাও। কাজটাতে বিপদ আছে বটে, কিন্তু আপত্তিতেও বিপদ কম নেই—আমি একট্ব আভাস পেয়েছি।

কঙ্কর। ঐ-যে, নরসিঙের গলা শোনা যাক্তে। কী নরসিং, খবর ভালো তো?

### করেকজন লোককে লইয়া নরসিঙের প্রবেশ

নরসিং। এই দেখো, দল জর্টিয়ে এনেছি। আরো কয়দল আগেই রওনা হয়েছে। কঙ্কর। তা হলে চলো, পথের মধ্যে আরো কিছুর কিছুর জুটবে।

দলের একজন। আমি যাব না।

কঙ্কর। কেন যাবে না? কী হয়েছে?

উক্ত ব্যক্তি। কিচ্ছ, হয় নি, আমি যাব না।

ক । লোকটার নাম কী নরসিং?

নরসিং। ওর নাম বনোয়ারি, পশ্মবীজের মালা তৈরি করে।

কৎকর। আচ্ছা. ওর **সং**শ্য একট্র বোঝাপড়া করে নিই—কেন যাবে না বলো তো?

বনোয়ারি। প্রবৃত্তি নেই। শিবতরাইয়ের লোকের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই। ওরা আমাদের শানু নয়।

কম্পর। আচ্ছা, নাহয় আমরাই ওদের শার্হ হল্ম, তারও তো একটা কর্তব্য আছে? বনোয়ারি। আমি অন্যায় করতে পারব না।

কঙ্কর। ন্যায় অন্যায় ভাববার স্বাতন্ত্র্য যেখানে সেইথানেই অন্যায় হচ্ছে অন্যায়। উত্তরক্ট বিরাট, তার অংশর্পে যে কাজ তোমার দ্বারা হবে তার কোনো দায়িত্বই তোমার নেই।

বনোয়ারি। উত্তরক্টকে ছাড়িয়ে থাকেন এমন বিরাটও আছেন। উত্তরক্টও তাঁর যেমন অংশ, শিবতরাইও তেমনি।

কৎকর। ওহে নরসিং, লোকটা তর্ক করে যে। দেশের পক্ষে ওর বাড়া আপদ আর নেই। নরসিং। শক্ত কাজে লাগিয়ে দিলেই তর্ক ঝাড়াই হয়ে যায়। তাই ওকে টেনে নিয়ে চলেছি। বনোয়ারি। তাতে তোমাদের ভার হয়ে থাকব, কোনো কাজে লাগব না।

কঙ্কর। উত্তরক ুটের ভার তুমি, তোমাকে বর্জন করবার উপায় খ্রুজছি।

হুববা। বনোয়ারি খুড়ো, তুমি বিচার করে সব কথা ব্রুতে চাও বলেই যারা বিনা বিচারে ব্রিয়ে থাকে তাদের সঙ্গে তোমার এত ঠোকাঠ্রিক বাধে। হয় তাদের প্রণালীটা কায়দা করে নাও, নয় নিজের প্রণালীটা ছেছে ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকো।

বনোয়ারি। তোমার প্রণালীটা কী।

হ্বা। আমি গান গাই। সেটা এখানে খাটবে না বলেই স্ব বের করছি নে— নইলে এতক্ষণে তান লাগিয়ে দিত্য।

কল্কর। (বনোরারির প্রতি) এখন তোমার অভিপ্রায় কী?

বনোয়ারি। আমি এক পা নড়ব না।

ক ক ব। তা হলে আমরাই তোমাকে নড়াব। বাঁধা ওকে।

হ<sub>ু</sub>ৰবা। একটা কথা বলি, ক॰করদাদা, রাগ কোরো না। ওকে বরে নিয়ে যেতে যে জোরটা খরচ করবে সেইটে বচিতে পারলে কাজে লাগত।

কঙকর। উত্তরকটের সেবায় যারা অনিচ্ছ্ক তাদের দমন করা একটা কান্ধ, সময় থাকতে এই কথাটা বুনে দেখো।

হ্ববা। এরই মধ্যে ব্বে নিয়েছি।

[নর্রাসং ও কঞ্কর ছাড়া আর সকলের প্রস্থান

নরসিং। ঐ-যে বিভৃতি আসছে। যন্তরাজ বিভৃতির জয়!

# বিভূতির প্রবেশ

কঙ্কর। কাজ অনেকটা এগিয়েছে, লোকও কম জোটে নি। কিন্তু তুমি এখানে কেন? তোমাকে নিয়ে সবাই যে উৎসব করবে।

বিভৃতি। উৎসবে আমার শথ নেই।

নরসিং। কেন বলো তো।

বিভূতি। আমার কীর্তি খর্ব করবার জন্যেই নন্দিসংকটের গড় ভাঙার খবর ঠিক আজ এসে পেশছল। আমার সঙ্গে একটা প্রতিযোগিতা চলছে।

কৎকর। কার প্রতিযোগিতা যন্ত্ররাজ?

বিভূতি। নাম করতে চাই নে, সবাই জান। উত্তরক্টে তাঁর বেশি আদর হবে, না আমার, এই হয়ে দাঁড়াল সমস্যা। একটা কথা তোমাদের জানা নেই—এর মধ্যে আমার কাছে কোনো পক্ষথেকে দ্ত এসেছিল আমার মন ভাঙাতে; আমার মৃত্থারার বাঁধ ভাঙবে এমন শাসনবাক্যেরও আভাস দিয়ে গেল।

নর্রসং। এত বড়ো কথা!

কৎকর। তুমি সহ্য করলে বিভূতি?

বিভৃতি। প্রলাপবাক্যের প্রতিবাদ চলে না।

কঙ্কর। কিন্তু, বিভূতি, এত বেশি নিঃসংশয় হওয়া কি ভালো? তুমিই তো বলেছিলে বাঁধের বন্ধন দুই-এক জায়গায় আলগা আছে, তার সন্ধান জানলে অলপ একটুখানিতেই—

বিভূতি। সন্ধান যে জানবে সে এও জানবে যে, সেই ছিদ্র খ্লতে গেলে তার রক্ষা নেই, বন্যায় তখনই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

নর্রাসং। পাহারা রাখলে ভালো করতে-না?

বিভূতি। সে ছিদ্রের কাছে যম স্বয়ং পাহারা দিচ্ছেন। বাঁধের জন্যে কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই। আপাতত ঐ নন্দিসংকটের পথটা আটকে দিতে পারলে আমার আর কোনো খেদ থাকে না।

কঙ্কর। তোমার পক্ষে এ তো কঠিন নয়।

বিভূতি। না, আমার যন্ত্র প্রস্তৃত আছে। মুশকিল এই যে, ঐ গিরিপথটা সংকীর্ণ, অনায়াসেই অলপ কয়েকজনেই বাধা দিতে পারে।

নর্রাসং। বাধা কত দেবে? মরতে মরতে গে'থে তুলব।

বিভূতি। মরবার লোক বিস্তর চাই।

কঙ্কর। মারবার লোক থাকলে মরবার লোকের অভাব ঘটে না।

নেপথ্যে। জাগো, ভৈরব, জাগো!

### ধনঞ্জরের প্রবেশ

কঙ্কর। ঐ দেখো, যাবার মুখে অযাত্রা।

বিভূতি। বৈরাগী, তোমাদের মতো সাধ্রা ভৈরবকে এ পর্যন্ত জাগাতে পারলে না, আর যাকে পাষণ্ড বল সেই আমি ভৈরবকে জাগাতে চলেছি।

ধনঞ্জয়। সে কথা মানি, জাগাবার ভার তোমাদের উপরেই।

বিভূতি। এ কিন্তু তোমাদের ঘণ্টা নেড়ে আরতির দীপ জনালিয়ে জাগানো নয়।

ধনঞ্জয়। না, তোমরা শিকল দিয়ে তাঁকে বাঁধবে, তিনি শিকল ছে'ড়বার জন্যে জাগবেন।

বিভূতি। সহজ শিকল আমাদের নয়, পাকের পর পাক, গ্রন্থির পর গ্রন্থি।

ধনঞ্জয়। সব চেয়ে দ্বঃসাধ্য যখন হয় তখনই তাঁর সময় আসে।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

জয় ভয়য় কয় শংকর,
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর।
জয় সংশয়-ভেদন,
জয় ব৽ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর,
শংকর শংকর।

<u>প্রস্থান</u>

### রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, শিবির একেবারে শ্ন্য, অনেকখানি প্র্ড়েছে। অলপ কয়জন প্রহরী ছিল, তারা তো—

রণজিং। তারা যেখানেই থাক্-না, অভিজিং কোথায় জানা চাই।

কৎকর। মহারাজ, যুবরাজের শাস্তি আমরা দাবি করি।

রণজিং। শাস্তির যে যোগ্য তার শাস্তি দিতে আমি কি তোমাদের অপেক্ষা করে থাকি?

কঙ্কর। তাঁকে খ্রুজে না পেয়ে লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে।

রণজিং। কী! সংশয়! কার সম্বন্ধে?

কঙ্কর। ক্ষমা করবেন মহারাজ। প্রজাদের মনের ভাব আপনার জানা চাই। য**ুবরাজকে খ্রুজে** পেতে যতই বিলম্ব হচ্ছে ততই তাদের অধৈর্য এত বেড়ে উঠছে যে, যথন তাঁকে পাওয়া যাবে তথন তারা শাস্তির জন্যে মহারাজের অপেক্ষা করবে না।

বিভূতি। মহারাজের আদেশের অপেক্ষা না করেই নন্দিসংকটের ভাঙা দ্বর্গ গড়ে তোলবার ভার আমরা নিজের হাতে নিয়েছি।

রণজিং। আমার হাতে কেন রাখতে পারলে না?

বিভূতি। যেটা আপনারই বংশের অপকীতির্, তাতে আপনারও গোপন সম্মতি আছে এরকম সন্দেহ হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

মন্ত্রী। মহারাজ, আজ জনসাধারণের মন এক দিকে আত্মশ্লাঘায় অন্য দিকে ক্রোধে উত্তেজিত। আজ অধৈর্যের দ্বারা অধৈর্যকে উদ্দাম করে তুলবেন না।

রণজিং। ওখানে ও কে দাঁড়িয়ে? ধনঞ্জয় বৈরাগী?

ধনঞ্জয়। বৈরাগীটাকেও মহারাজের মনে আছে দেখছি।

রণজিং। যুবরাজ কোথায় তা তুমি নিশ্চিত জান।

ধনঞ্জয়। না, মহারাজ, যা আমি নিশ্চিত জানি তা চেপে রাখতে পারি নে, তাই বিপদে পড়ি।

রণজিং। তবে এখানে কী করছ?

ধনঞ্জয়। যুবরাজের প্রকাশের জন্যে অপেক্ষা করছি।

নেপথ্যে। সুমন, বাবা সুমন! অন্ধকার হয়ে এল, সব অন্ধকার হয়ে এল।

রাজা। ও কে ও?

মন্ত্রী। সেই অম্বা পাগলী।

#### অম্বার প্রবেশ

অম্বা। কই, সে তো ফিরল না।

রণজিং। কেন খ্রুজছ তাকে? সময় হয়েছিল, ভৈরব তাকে ডেকে নিয়েছেন।

অম্বা। ভৈরব কি কেবল ডেকেই নেন? ভৈরব কি কখনো ফিরিয়ে দেন না? চুপিচুপি? গভীর রাত্রে? স্মুমন, স্মুমন!

প্রস্থান

#### চরের প্রবেশ

চর। শিবতরাই থেকে হাজার হাজার লোক চলে আসছে।

বিভূতি। সে কি কথা? আমরা হঠাৎ গিয়ে তাদের নিরস্ত্র করব এই তো ঠিক ছিল। নিশ্চয় তোমাদের কোনো বিশ্বাসঘাতক তাদের খবর দিয়েছে। কংকর, তোমরা কল্লজন ছাড়া ভিতরের কথা কেউ তো জানে না। তা হলে কী করে—

কংকর। কী বিভূতি! আমাদেরও সন্দেহ কর না কি?

বিভূতি। সন্দেহ করার সীমা কোথাও নেই।

ক ক ব। তা হলে আমরাও তোমাকে সন্দেহ করি।

বিভৃতি। সে অধিকার তোমাদের আছে। যাই হোক, সময় হলে এর একটা বোঝাপড়া করতে হবে। রণজিং। (চরের প্রতি) তারা কী অভিপ্রায়ে আসছে তুমি জান?

চর। তারা শ্রনেছে— য্বরাজ বন্দী হয়েছেন, তাই পণ করেছে তাঁকে খ্রুজে বের করবে। এখান থেকে মুক্ত করে তাঁকে ওরা শিবতরাইয়ের রাজা করতে চায়।

বিভূতি। আমরাও খাজছি যাবরাজকে আর ওরাও খাজছে, দেখি কার হাতে পড়েন। ধনঞ্জা। তোমাদের দাই দলেরই হাতে পড়বেন, তাঁর মনে পক্ষপাত নেই। চর। ঐ-যে আসছে শিবতরাইয়ের গণেশ সদার।

#### গণেশের প্রবেশ

গণেশ। (ধনঞ্জয়ের প্রতি) ঠাকুর, পাব তো তাঁকে?

ধনজয়। হাঁরে, পাবি।

গণেশ। निम्ह्य करत वर्ला।

ধনঞ্জয়। পাবি রে।

রণজিং। কাকে খ'্রজছিস?

গণেশ। এই ষে, রাজা, ছেড়ে দিতে হবে।

রণজিং। কাকে রে?

গণেশ। আমাদের ধ্বরাজকে। তোমরা তাকে চাও না, আমরা তাকে চাই। আমাদের সবই তোমরা আটক করে রাখবে? ওকেও?

धनक्षयः। मान्य हिनीन तन त्वाका? ওকে আটক করে এমন সাধ্য আছে কার?

গণেশ। ওকে আমাদের রাজা করে রাখব।

ধনঞ্জয়। রাখবি বৈকি। ও রাজবেশ পরে আসবে।

#### ভৈরবপশ্বীর প্রবেশ

গান

তিমির-হৃদ্বিদারণ জনলদণিন-নিদার্ণ

মর্শমশান-সণ্টর

শংকর শংকর।

বজ্রঘোষ-বাণী

রুদ্র শ্রুপাণি

মৃত্যুসিন্ধ্-সন্তর

শংকর শংকর।

[ প্রস্থান

নেপথ্যে। মা ভাকে, মা ভাকে। ফিরে আয়, সন্মন, ফিরে আয়।

বিভূতি। ও কী শর্না? ও কিসের শব্দ?

ধনঞ্জয়। অন্ধকারের ব্বের ভিতর খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল যে।

বিভূতি। আঃ, থামো-না, শব্দটা কোন্ দিকে বলো তো।

নৈপথ্যে। জয় হোক ভৈরব!

বিভূতি। এ তো স্পন্টই জলস্রোতের শব্দ!

ধনঞ্জয়। নাচ-আরশ্ভের প্রথম ডমর্ব্ধ্বনি।

বিভূতি। শব্দ বেড়ে উঠছে যে, বেড়ে উঠছে!

ক জ্কর। এ যেন-

নরসিং। বোধ হচ্ছে যেন—

বিভূতি। হাঁ, হাঁ, সন্দেহ নেই। মৃক্তধারা ছুটেছে। বাঁধ কে ভাঙলে? কে ভাঙলে? তার নিস্তার নেই।

[ কম্কর নর্রাসং ও বিভূতির দ্রুত প্রস্থান

রণজিং। মন্ত্রী, এ কী কান্ড?

ধনঞ্জয়। বাঁধ-ভাঙার উৎসবে ডাক পড়েছে।

গান

বাজে রে বাজে ডমর্ বাজে হুদয়মাঝে হৃদয়মাঝে।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ যেন—
রণজিং। হাঁ, এ যেন তারই—
মন্ত্রী। তিনি ছাড়া আর তো কারো—
রণজিং। এমন সাহস আর কার!
ধনঞ্জয়।

গান

নাচে রে নাচে চরণ নাচে প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে।

রণজিং। শাস্তি দিতে হয় আমি শাস্তি দেব। কিন্তু এই-সব উন্মত্ত প্রজাদের হাত থেকে— আমার অভিজিং দেবতার প্রিয়, দেবতারা তাকে রক্ষা কর্ন।

গণেশ। প্রভু, ব্যাপার কী হল কিছ্ম তো ব্যুঝতে পারছি নে। ধনঞ্জয়।

গান

প্রহর জাগে, প্রহরী জাগে, তারায় তারায় কাঁপন লাগে।

রণজিং। ঐ পায়ের শব্দ শ্নছি যেন। অভিজিং অভিজিং! মন্ত্রী। ঐ যেন আসছেন। ধনঞ্জয়।

গাল

भत्रस्य भत्रस्य त्यमना यन्ति, वांधन हेन्द्रहे, वांधन हेन्द्रहे।

সঞ্জয়ের প্রবেশ

রণজিং। এ যে সঞ্জয়! অভিজিৎ কোথায়?

সঞ্জয়। মুক্তধারার স্রোত তাঁকে নিয়ে গেল, আমরা তাঁকে পেলুম না।

রণজিং। কী বলছ কুমার!

সঞ্জয়। যুবরাজ মুক্তধারার বাঁধ ভেঙেছেন।

রণজিং। বুঝেছি, সেই মুক্তিতে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। সঞ্জয়, তোমাকে কি তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন?

সঞ্জয়। না, কিন্তু আমি মনে ব্ৰুঝেছিল্ম তিনি ঐখানেই যাবেন, আমি গিয়ে অন্ধকারে তাঁর র ৫ ৷ ২৮ক জন্যে অপেক্ষা করছিল্ম, কিন্তু ঐ পর্যন্ত— বাধা দিলেন, আমাকে শেষ পর্যন্ত যেতে দিলেন না। রণজিং। কী হল আর-একটু বলো।

সঞ্জয়। ঐ বাঁধের একটা গ্রুটির সন্ধান কী করে তিনি জেনেছিলেন। সেইখানে যন্ত্রাস্বরকে তিনি আঘাত করলেন, যন্ত্রাস্বর তাঁকে সেই আঘাত ফিরিয়ে দিলে। তখন ম্ভ্রধারা তাঁর সেই আহত দেহকে মায়ের মতো কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।

গণেশ। যুবরাজকে আমরা যে খ্র্জতে বেরিয়েছিল্বম, তা হলে তাঁকে কি আর পাব না। ধনঞ্জয়। চিরকালের মতো পেয়ে গেলি।

> ভৈরবপন্থীর প্রবেশ গান জয় ভৈরব, জয় শংকর, জয় জয় জয় প্রলয়ংকর। জয় সংশয়-ভেদন, জয় বন্ধন-ছেদন, জয় সংকট-সংহর শংকর শংকর।

তিমির-হৃদ্ বিদারণ জ্বলদণ্ন-নিদার্ণ মর্শমশান-সঞ্জ শংকর শংকর।

বজ্রঘোষ-বাণী ব্রুদ্র শ্লেপাণি মৃত্যুসিন্ধ্র-সন্তর • শংকর শংকর।

শান্তিনিকেতন পোষ সংক্রান্তি ১৩২৮

# বসন্ত

প্রকাশ: ১৯২৩

'ঋতুউৎসব' (১৩৩৩) সংকলন-গ্রন্থে 'বসন্ত'-র অন্তর্গাত "গানগানিল মোর শৈবালেরি দল" গানটি বজিত হয়। বর্তমান সংস্করণের পাঠ প্রথম সংস্করণের অনুসারী।

# উৎসগ

শ্রীমান কবি নজ্ব<sub>ন</sub>ল ইস্লাম স্নেহভাজনেয**়** 

১০ ফাল্গান ১৩২৯

রাজা। কবি!

কবি। কী মহারাজ।

রাজা। আমি মন্ত্রণাসভা থেকে পালিয়ে এসেছি।

কবি। সংকার্য করেছেন। কিন্তু মহারাজের এমন স্মৃতি হল কেন?

রাজা। বংসর শেষ হয়ে এল, রাজকোষ শ্ন্যপ্রায়। মন্ত্রণাসভায় বসলেই সচিবরা আসেন তাঁদের নিজ বিভাগের জন্যে টাকা দাবি করতে। কাজেই পলায়ন ছাড়া গতি নেই।

কবি। এতে উপকার হবে।

রাজা। কার উপকার হবে।

কবি। রাজ্যের।

রাজা। সে কি কথা।

কবি। রাজা মাঝে মাঝে সরে দাঁড়ালে প্রজারা রাজত্ব করবার অবকাশ পায়।

রাজা। তার অর্থ কী হল।

কবি। রাজার অর্থ যখন শ্ন্যে এসে ঠেকে প্রজা তখন নিজের অর্থ খ্রুজে বের করে, তাতেই তার রক্ষা।

রাজা। কবি, তোমার কথাগ্বলো বাঁকা ঠেকছে। মন্ত্রণাসভা ছেড়ে এসেছি, আবার তোমার সংগও ছাড়তে হবে নাকি।

কবি। না, তার দরকার হবে না। আপনি যখন পলাতক তখন তো আমাদেরই দলে এসে পড়েছেন।

রাজা। তোমার দলে?

কবি। হাঁ মহারাজ, আমি জন্মপলাতক।

#### গান

আমরা বাস্তুছাড়ার দল, ভবের পদমপত্রে জল। আমরা করছি টলমল।

মোদের আসাযাওয়া শ্ন্য হাওয়া

নাইকো ফলাফল।

রাজা। তুমি আমাকে দলে টানতে চাও? অতদ্রে এগোতে পারব না। আমাকে মন্দ্রীরা মিলে সভাছাড়া করেছে, তাই বলে কি কবির দলে ভিড়ে শেষে—

কবি। শুধ্ আমাকে দেখে ভয় পাবেন না, এ দলে আপনি রাজসঙগীও পাবেন।

রাজা। রাজসংগী? কে বলো তো?

কবি। ঋতুরাজ।

রাজা। ঋতুরাজ? বসন্ত?

কবি। হাঁ মহারাজ। তিনি চিরপলাতক। আমারই মতো। প্থনী তাঁকে সিংহাসনে বাসিয়ে প্থনীপতি করতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি—

রাজা। বুর্ঝেছি, বোধ করি রাজকোষের অবস্থা দেখে পালাতে ইচ্ছে করছেন।

কবি। প্রিথবীর রাজকোষ প্রণ করে দিয়ে তিনি পালান।

রাজা। কী দ্বঃখে।

কবি। দৃঃখে নয়, আনন্দে।

রাজা। কবি, তোমার হে'রালি রাখো; আমার অধ্যাপকের দল তোমার হে'রালি শ্বনে রাগ

করে, বলে ওগন্বলোর কোনো অর্থ নেই। আজ বসন্ত-উৎসবে কী পালা তৈরি করেছ সেইটে বলো।

কবি। আজ সেই পলাতকার পালা।

রাজা। বেশ বেশ। বুঝতে পারব তো?

কবি। বোঝাবার চেষ্টা করি নি।

রাজা। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু না-বোঝাবার চেন্টা কর নি তো?

কবি। না মহারাজ, এতে ম্**লেই অর্থ** নেই, বোঝা না-বোঝার কোনো বা**লাই** নেই কেবল এতে সূর আছে।

রাজা। আচ্ছা বেশ, শ্র্ব হোক। কিন্তু ওদিকে মন্ত্রণাসভার কাজ চলছে, আওয়াজ শ্ন্নে মন্ত্রীরা তো—

কবি। হাঁ মহারাজ, তাঁরাস্বৃদ্ধ হয়তো পলাতকার দলে যোগ দিতে পারেন। তাতে দোষ কী হয়েছে। ফালগুন যে পড়েছে।

রাজা। সর্বনাশ! এখানে এসে যদি আবার—

কবি। ভয় নেই। শ্নোকোষের কথাটা সমরণ করিয়ে দেবার ভারই মন্ত্রীদের বটে, কিন্তু শ্নো-কোষের কথা ভূলিয়ে দেবার ভারই তো কবির উপরে।

রাজা। তাহলে ভালো কথা। তাহলে আর দেরি নয়। ভোলবার অত্যন্ত দরকার হয়েছে। দলবল সব প্রস্তুত তো? আমাদের নাট্যাচার্য দিনপতি—

কবি। ঐ তো তিনি ভারতীর কমলবনের মধ্বপশ্বে বিহ্বল হয়ে বসে আছেন।

ताजा। प्रतथ मत्न राष्ट्र वर्षे भूना ताजरकारमत कथाय उँत किছ्रमात रथयान त्नरे।

কবি। উনি আমাদের উৎসবের বন্ধ্, দ্বভিক্ষের দিনে ওঁকে না হলে চলে না। কারণ উনি ক্ষ্মার কথা সুধা দিয়ে ভোলান।

রাজা। সাধ্ব! আমার মন্ত্রীদের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। বিশেষত আমার অর্থসচিবের সঙ্গে। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে আছেন। তাঁর মনে যদি প্রনক সঞ্চার করতে পারেন তাহলে—

কবি। ফস করে বেশি আশা দিয়ে ফেলবেন না— রাজকোষের অবস্থা যে রকম—

ताका। शे दाँ, तर्रे वर्रे ।--- आफ्टा, जरव **राजात भाना** आतम्छ दरत की निर्रा।

কবি। ঋতুরাজ আসবেন, প্রস্তৃত হবার জন্যে আকাশে একটা ডাক পড়েছে।

রাজা। বলছে কী।

কবি। বলছে. সব দিয়ে ফেলতে হবে।

রাজা। নিজেকে একেবারে শ্ন্য ক'রে? সর্বনাশ!

र्काव। ना, निरक्तिक भूग क'रत। नरेल एए उसा एक काँकि एए उसा।

রাজা। মানে কী হল।

কবি। যে-দেওয়া সত্যি, সে দেওয়াতে ভরতি করে। বসন্ত-উৎসবে দানের শ্বারাই ধরণী ধনী হয়ে উঠবে।

রাজা। তাহলে ধরণীর সঙ্গে ধরণীপতির ঐখানে অমিল দেখতে পাচ্ছি। আমি তো দান করতে গিয়ে প্রায়ই বিপদে পড়ি—অর্থসচিবের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হতে থাকে।

কবি। যে-দান সত্য তার দ্বারা বাইরের ধন বিনাশ পায়, অন্তরের ধন বিকাশ পেতে থাকে।

রাজা। ও আবার কী। এটা উপদেশের মতো শোনাচ্ছে, কবি।

কবি। তাহলে আর দেরি নয়, গান শ্রের হোক।

বসণ্ত ৮৮১

বসন্তের পরিচরগণ সব দিবি কে. সব দিবি পায়. আয় আয় আয়। ডাক পড়েছে ওই শোনা যায়, আয় আয় আয়। আসবে-যে সে স্বর্ণরথে. জাগবি কারা রিক্ত পথে পৌষরজনী তাহার আশায়। আয় আয় আয়। ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা, হায় হায় হায়। তার পরে তার যাবার বেলা, হায় হায় হায়। চলে গেলে জাগবি যবে ধনরতন বোঝা হবে. বহন করা হবে-যে দায়। হায় হায় হায়।

রাজা। দাবি তো কম নয়। কার। দাবি বড়ো হলেই দান সহজ হয়: ছোটো হলেই কৃপণতা জাগায়। রাজা। তা এরা সব রাজী আছে? কবি। ওদের মুখেই শুনে নিন।

> বনভূমি বাকি আমি রাখব না কিছুই। তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেব ভুই। মোহন, তোমার উত্তরীয় 'उरगा গন্ধে আমার ভরে নিয়ো. উজাড় করে দেব পায়ে वकुल विला अदेरे। দ্যিনসাগর পার হয়ে-যে এলে পথিক তুমি। সকল দেব অতিথিরে আমার আমি বনভূমি। আমার কুলায়ভরা রয়েছে গান, সব তোমারেই করেছি দান, দেবার কাঙাল করে আমায় চরণ যখন ছ;ই।

#### আয়কুঞ্জ

ফল ফলাবার আশা আমি মনেই রাখি নি রে। আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণসমীরে। বসন্তগান পাখিরা গায়,
বাতাসে তার স্বর ঝরে যায়,
মুকুল ঝরার ব্যাকুল খেলা
আমারি সেই রাগিণী রে।
জানি নে ভাই, ভাবি নে তাই কী হবে মোর দশা
যখন আমার সারা হবে সকল ঝরা খসা।
এই কথা মোর শ্ন্য ডালে
বাজবে সেদিন তালে তালে,
'চরম দেওয়ায় সব দিয়েছি
মধ্র মধ্যামিনীরে।'

রাজা। ভাবখানা ব্ঝেছি কবি। কবি। কী ব্রুবলেন।

রাজা। 'ফল ফলাব' বলে কোমর বে'ধে বসলে ফল ফলে না। মনের আনন্দে 'ফল চাই নে' বলতে পারলে, ফল আপনি ফলে ওঠে। আম্রকুঞ্জ ম্কুল ঝরাতে ভরসা পায় বলেই তার ফল ধরে।

কবি। মহারাজ, এটা যেন উপদেশের মতো শোনাচ্ছে। রাজা। ঠিক কথা। তাহলে গান ধরো।

#### করবী

যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে **এই** नव काल्गातनत पितन? (জানি নে জানি নে) সে কি আমার কু'ড়ির কানে ক'বে কথা গানে গানে. • পরান তাহার নেবে কিনে **এই** नव काल्ग्रात्नत फिरन? (कानि त कानि त) সে কি আপন রঙে ফ্রল রাঙাবে। সে কি মর্মে এসে ঘুম ভাঙাবে। ঘোমটা আমার নতুন পাতার ' হঠাৎ দোলা পাবে কি তার। গোপন কথা নেবে জিনে এই নব ফালগুনের দিনে? (জানি নে জানি নে)

রাজা। ওদিকে ও কিসের গোলমাল শ্নতে পাই। কবি। দখিনহাওয়া-যে এল। রাজা। তা হয়েছে কী।

কবি। বাইরের বেণ্বন উতলা হয়ে উঠেছে, কিন্তু ঘরের কোণের দীপশিখাটি নববধ্র মতো শৃংকত।

# বেণ্বন

বসম্ভ

দখিনহাওয়া, জাগো জাগো জাগাও আমার স্কুত এ প্রাণ। আমি বেণ্ট্র, আমার শাখায় নীরব-যে হায় কত-না গান। (জাগো জাগো)

দীপশিখা ধীরে ধীরে ধীরে বও ওগো উতল হাওয়া। নিশীথরাতের বাঁশি বাজে, শান্ত হও গো, শান্ত হও।

বেশ্বন
পথের ধারে আমার কারা
ওগো পথিক বাঁধনহারা,
নৃত্য তোমার চিত্তে আমার
মুক্তিদোলা করে যে দান।

দীপশিখা

আমি প্রদীপশিখা তোমার লাগি

ভয়ে ভয়ে একা জাগি,

মনের কথা কানে কানে

ম্দ্রম্দ্রকও।

বেশ্বন গানের পাখা ধখন খ্রিল বাধাবেদন তখন ভুলি।

দীপশিখা তোমার দ্রের গাথা বনের বাণী ঘরের কোণে দেয়-যে আনি।

বেণ,বন

যখন আমার ব্বকের মাঝে
তোমার পথের বাঁশি বাজে,
বন্ধভাঙার ছন্দে আমার
মোন কাঁদন হয় অবসান।
দখিনহাওয়া, জাগো জাগো,
জাগাও আমার স্কৃত এ প্রাণ।

দীপশিখা

আমার কিছ্ব কথা আছে
ভোরের বেলার তারার কাছে,
সেই কথাটি তোমার কানে
চুপি চুপি লও।
ধীরে ধীরে বও
ওগো উতল হাওয়া।

ঋতুরাজের পরিচরবর্গ ডালপালা তোর উতলা-যে! সহসা (ও চাঁপা, ও করবী) কারে তুই দেখতে পেলি আকাশ-মাঝে জানি না যে। কোন্ স্বরের মাতন হাওয়ায় এসে বেড়ায় ভেসে, (ও চাঁপা, ও করবী) কার নাচনের ন্প্র বাজে জানি না যে। ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগে। তোরে কোন্ অজানার ধেয়ান যে তোর মনে জাগে। কোন্ • রঙের মাতন উঠল দ্বলে कर्ल कर्ल. (ও চাঁপা, ও করবী) • কে সাজালে রঙিন সাজে জানি না যে।

কবি। ঋতুরাজের দ্তেরা ভাবছে কেউ খবর পায় নি—পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু পায়ের শব্দ যে হংকম্পনের মধ্যে ধরা পড়ে।

মাধবী

সে কি ভাবে গোপন র'বে
ল দুকিয়ে হৃদয় কাড়া।
তাহার আসা হাওয়ায় ঢাকা,
সে যে স্ফিছাড়া।
হিয়ায় হিয়ায় জাগল বালী,
পাতায় পাতায় কানাকানি,
'ওই এল যে', 'ওই এল যে'
পরান দিল সাড়া।
এই তো আমার আপনারি এই
ফ্ল ফোটানোর মাঝে

বসন্ত ৮৮৫

তারে দেখি নয়ন ভ'রে
নানা রঙের সাজে।
এই-যে পাখির গানে গানে
চরণধর্নন বয়ে আনে,
বিশ্ববীণার তারে তারে
এই তো দিলা নাড়া।

রাজা। কবি, ঐ তো পূর্ণচন্দ্র উঠেছে দেখছি। কবি। দখিনহাওয়ায় যেন কোন্ দেবতার স্বংন ভেসে এল। রাজা। শুধ্ব দখিনহাওয়ায় ওকে ভাসালে চলবে না কবি, তোমার গানের স্বরও চাই। জগতে কবল যে দেবতাই আছেন তা তো নম।

> <u>भानवीथिका</u> ভাঙল হাসির বাঁধ। অধীর হয়ে মাতল কেন পর্ণিমার ওই চাঁদ। উতল হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে মুকুলছাওয়া বকুলবনে দোল দিয়ে যায়, পাতায় পাতায় ঘটায় পরমাদ। ঘুমের আঁচল আকুল হল কী উল্লাসের ভরে। স্বপন যত ছড়িয়ে প'ল দিকে দিগতরে। আজ রাতের এই পাগলামিরে বাঁধবে ব'লে কে ওই ফিরে, শালবীথিকায় ছায়া গে'থে তাই পেতেছে ফাঁদ।

#### বকুল

ও আমার চাঁদের আলো,

আজ ফাগ্ননের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ যে আমার

পাতার পাতার ডালে ডালে।
যে-গান তোমার স্বরের ধারায়
বন্যা জাগায় তারায় তারায়,
মোর আঙিনায় বাজল সে-স্বর

আমার প্রাণের তালে তালে।
সব কু'ড়ি মোর ফ্বটে ওঠে
তোমার হাসির ইশারাতে।
দথিনহাওয়া দিশাহারা

আমার ফ্বলের গন্ধে মাতে।

শ্রে, তুমি করলে বিলোল আমার প্রাণে রঙের হিলোল, মম্বিত মর্ম আমার জড়ায় তোমার হাসির জালে।

রাজা। সব তো ব্ঝল্ম। আকাশ থেকে চাঁদ দেখছি প্থিবীর হৃদয়কে দোলা লাগিয়েছে। কিন্তু ওঁকে প্থিবীতে নামিয়ে এনে কষে দোলা না দিতে পারলে তো জবাব দেওয়া হয় না। তার কী করলে।

কবি। তার তো ব্যবস্থা হয়েছে মহারাজ। আমাদের নদীর ঢেউ আছে তো, সেদিকে চেয়ে দেখো-না। চাঁদ টলোমলো।

नमी

কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা।

আপন আলোর স্বপন-মাঝে বিভোল ভোলা।

কেবল তোমার চোথের চাওয়ায়
দোলা দিলে হাওয়ায় হাওয়ায়,
বনে বনে দোল জাগাল
 ওই চাহনি তুফানতোলা।
আজ মানসের সরোবরে
কোন্ মাধ্রীর কমলকানন
দোলাও তুমি চেউয়ের 'পরে।
তোমার হাসির আভাস লেগে
বিশ্বদোলন দোলার বেগে
উঠল জেগে আমার গানের
কঞ্জোলিনী কলরোলা।

রাজা। এবার ঐ কে আসে। কবি। বলব না। চিনতে পারেন কিনা দেখতে চাই।

দখিনহাওয়া

শ্বননা পাতা কে যে ছড়ায় ওই দ্রে
উদাসকরা কোন্ স্বরে।
ঘরছাড়া ওই কে বৈরাগী
জানি না যে কাহার লাগি
ক্ষণে ক্ষণে শ্ন্য বনে যায় ঘ্রে।
চিনি চিনি হেন ওরে হয় মনে,
ফিরে ফিরে যেন দেখা ওর সনে।
ছন্মবেশে কেন খেল,
জীর্ণ এ বাস ফেলো ফেলো,
প্রকাশ করো চিরন্তন বন্ধ্রে।

রাজা। ওহে কবি, তোমার এ পালাটা কী রকম করে তুলেছ। বরষাত্রীরই ভিড়, বর কোথায়। তোমার ঋতুরাজ কই।

কবি। ঐ যে, এই খানিক আগে দেখলেন।

বস্ত্ত ৮৮৭

রাজা। ঐ জীর্ণ বসন প'রে শ্কনো পাতা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে? ওতে তো নবীনের র্প দেখলুম না। ও তো ম্তিমান প্রাতন।

কবি। তবে তো চিনতে পারেন নি, ঠকেছেন। আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার এক পিঠে ন্তন, এক পিঠে প্রাতন। যখন উলটে পরেন তখন দেখি শ্কনো পাতা, ঝরা ফ্ল; আবার যখন পালটে নেন তখন সকালবেলার মিল্লকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী—তখন ফাল্গনের আম্মঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মান্য ন্তনপ্রাতনের মধ্যে ল্কেচ্রের করে বেড়াছেন।

রাজা। তাহলে নবীন ম্তিটা একবার দেখিয়ে দাও। আর দেরি কেন।
কবি। ঐ-যে এসেছেন। পথিকবেশে, ন্তনপ্রাতনের মাঝখানকার নিত্যযাতায়াতের পথে।
রাজা। তোমার পলাতকা ব্ঝি পথে পথেই থাকেন?
কবি। হাঁ, উনি বাস্তুছাড়ার দলপতি, আমি ওঁরই গানের তলপি বয়ে বেড়াই।

গানগর্নল মোর শৈবালেরি দল—
ওরা বন্যাধারায় পথ যে হারায়
উদ্দাম চণ্ডল।
ওরা কেনই আসে যায় বা চ'লে,
অকারণের হাওয়ায় দোলে,
চিহ্ন কিছ্মই যায় না রেখে,
পায় না কোনো ফল।

ওদের সাধন তো নাই—
কিছ্ম সাধন তো নাই,
ওদের বাঁধন তো নাই—
কোনো বাঁধন তো নাই।
উদাস ওরা উদাস করে
গ্হহারা পথের স্বরে,
ভূলে-যাওয়ার স্লোতের 'পরে
করে টলমল।

রাজা। আর দেরি নয়, কবি। ঐ দেখো, মন্ত্রণাসভা থেকে অর্থসচিব এসেছে। রাজকোষের কথা পাড়বার প্রেই ঋতুরাজের আসর জমাও।

মাধবী মালতী ইত্যাদি
তোমার বাস কোথা-যে পথিক ওগো,
দেশে কি বিদেশে।
তুমি হৃদয়-পূর্ণ-করা, ওগো
তুমিই সর্বনেশে।

ঋতুরাজ

আমার বাস কোথা-যে জান নাকি,
শ্বোতে হয় সে কথা কি,
ও মাধবী, ও মালতী।

া মাধবী মালতী ইত্যাদি
হয়তো জানি, হয়তো জানি নে,
মাদের বলে দেবে কে সে।
মনে করি আমার তুমি,
বুঝি নও আমার।
বলো বলো বলো পথিক,
বলো তুমি কার।

ঋতুরাজ

আমি তারি যে আমারে যেমনি দেখে চিনতে পারে ও মাধবী, ও মালতী।

মাধবী মালতী ইত্যাদি
হয়তো চিনি, হয়তো চিনি নে,
মোদের বলে দেবে কে সে।

বনপথ

আজ দখিনবাতাসে
নাম-না-জানা কোন্ বনফ্ল
ফুটল বনের ঘাসে।

ঋতুরাজ
 পথের সাথী, পথে পথে
 গোপনে যায় আসে।

বনপথ

ও মোর

কৃষ্ণচ্ডা চ্ডায় সাজে, বকুল তোমার মালার মাঝে, শিরীষ তোমার ভরবে সাজি— ফুটেছে সেই আশে।

ঋতুরাজ

এ মোর পথের বাঁশির স্বরে স্বরে লুকিয়ে কাঁদে হাসে।

বনপথ

ওরে দেখ বা নাই দেখ, ওরে যাও বা না-যাও ভুলে। ওরে নাই-বা দিলে দোলা, ওরে নাই-বা নিলে তুলে। সভায় তোমার ও কেহ নর, ওর সাথে নেই ঘরের প্রণয়. যাওয়া-আসার আভাস নিয়ে রয়েছে একপাশে।

#### ঋতুরাজ

ওগো ওর সাথে মোর প্রাণের কথা নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

রাজা। খুব জমেছে, কবি। স্বরের দোলায় চাঁদকে দ্বলিয়েছ। ঐ দেখো-না, আমার অর্থ-সচিবস্বদ্ধ দ্বলছে।

কবি। এবার সময় হয়েছে।

রাজা। কিসের সময়।

কবি। ঋতুরাজের যাবরে সময়।

রাজা। আমাদের অর্থসাচবকে চোখে পড়েছে নাকি।

কবি। বলেইছি তো, পূর্ণ থেকে রিস্ত, রিস্ত থেকে পূর্ণ, এরই মধ্যে ওঁর আনাগোনা। বাঁধন পুরা, বাঁধন খোলা, এও যেমন এক খেলা, ও-ও ডেমনি এক খেলা।

রাজা। আমি কিন্তু ঐ পূর্ণ হওয়ার খেলাটাই পছন্দ করি।

किव। यथार्थ भूम इरा छेठल तिङ इखात एथला छ। थारक ना।

রাজা। বোধ হচ্ছে যেন এখনি উপদেশ দিতে শুরু করবে।

কবি। আছো তা হলে আবার গান শ্রু হোক।

#### ঋতুরাজ

এখন আমার সময় হল,
ধাবার দ্বার খোলো খোলো।
হল দেখা, হল মেলা,
আলোছারায় হল খেলা,
স্বপন-যে সে ভোলো ভোলো।
আকাশ ভরে দ্রের গানে,
অলখ দেশে হদর টানে।
ওগো স্দ্রে, ওগো মধ্র,
পথ বলে দাও পরানবংধ্র,
সব আবরণ তোলো তোলো।

মাধবী

বিদায় যখন চাইবে তুমি দক্ষিণসমীরে,
তোমায় ডাকব না তো ফিরে।
করব তোমায় কী সম্ভাষণ।
কোথায় তোমার পাতব আসন
পাতাঝরা কুসন্মঝরা নিকুঞ্জকুটীরে।
তুমি আপ্নি যখন আস তখন
আপ্নি কর ঠাঁই,

আপ্নি কুস্ম ফোটাও, মোরা
তাই দিয়ে সাজাই।
তুমি যখন যাও, চলে যাও,
সব আয়োজন হয়-যে উধাও,
গান ঘ্রচে যায়, রং ম্বছে যায়,
তাকাই অশ্রনীরে।

# ঋতুরাজ

ডাক পড়েছে কোন্খানে এবেলা ফাগ্রনের ক্লান্ত ক্ষণের শেষ গানে। দ্তৰ্ধ বীণার তারে তারে, সেখানে স্বরের খেলা ডুবসাঁতারে, চোখ মেলে যার পাই নে দেখা সেখানে মন জানে গো, মন জানে। তাহারে মন যেতে চায় কোন্খানে এবেলা ল্ব্পত পথের সন্ধানে। নিরালায় মিলনদিনের ভোলা হাসি সেখানে न्त्रिकरः वाकाश कत्र्व वाँभि, যে-কথাটি হয় না বলা সেখানে সে কথা রয় কানে গো, রয় কানে।

## ঝ্মকোলতা

না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।

মিলনপিয়াসী মোরা,
কথা রাখো, কথা রাখো।
আজো বকুল আপনহারা, হায় রে,
ফর্ল ফোটানো হয় নি সারা,
সাজি ভরে নি,
পথিক ওগো, থাকো থাকো।
চাঁদের চোখে জাগে নেশা,
তার আলো— গানে গল্ধে মেশা।
দেখো চেয়ে কোন্ বেদনায়, হায় রে,
মিল্লিকা ওই যায় চলে যায়
অভিমানিনী।
পথিক, তারে ডাকো ডাকো।

#### আকন্দ

এবার বিদায়বেলার স্বর ধরো ধরো,
(ও চাঁপা, ও করবী)
তোমার . শেষ ফ্লে আজ সাজি ভরো।
যাবার পথে আকাশতলে

492

মেঘ রাঙা হল চোখের জলে,
ঝরে পাতা ঝর ঝর।
হেরো হেরো ওই রুদ্র রবি
স্বপন ভাঙায় রক্তছবি।
খেয়াতরীর রাঙা পালে
আজ লাগল হাওয়া ঝড়ের তালে,
বেণ্বনের ব্যাকুল শাখা থর থর।

বস•ত

# ধ্বতুরা

আজ খেলাভাঙার খেলা খেলবি আয়।
স্বথের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়।
মিলনমালার আজ বাঁধন তো ট্রটবে,
ফাগ্রনদিনের আজ স্বপন তো ছ্রটবে,
উধাও মনের পাখা মেলবি আয়।
অস্তাগারির ওই শিখরচ্ডে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে।
কালবৈশাখীর হবে-যে নাচন,
সাথে নাচুক তোর মরণবাঁচন,
হাসিকাঁদন পায়ে ঠেলবি আয়।

জবা

ভয় করব না রে
বিদায়বেদনারে।
আপন সৢধা দিয়ে
ভরে দেব তারে।
চোখের জলে সে-যে নবীন র'বে,
ধ্যানের মণিমালায় গাঁথা হবে,
পরব বৢকের হারে।
নয়ন হতে ভূমি আসবে প্রাণে,
মিলবে তোমার বাণী আমার গানে।
বিরহব্যথায় বিধৢর দিনে
দৢথের আলোয় তোমায় নেব চিনে,
এ মোর সাধনা রে।

সকলে

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
বিচ্ছেদে তোর খণ্ডমিলন প**্রণ হবে।**আয় রে সবে

প্রলয়গানের মহোৎসবে।

#### त्रवीन्द्र-त्रह्मावनी ६

তাশ্ডবে ওই তপত হাওয়ায় ঘ্র্নি লাগার, মন্ত ঈশান বাজায় বিধাণ শংকা জাগায়, ঝংকারিয়া উঠল আকাশ ঝঞ্চারবে। আয় রে সবে

প্রলয়গানের মহোৎসবে।

রাজা। আমার মন্ত্রণাসভার দশা করলে কী। সব মন্ত্রী-যে এখানে এসে জ্বটেছে। ঐ দেখো, আমার অর্থসচিবস্বন্ধ-যে নাচতে শ্বর্ করে দিলে। বড়ো লঘ্ব হয়ে পড়ছেন-না?

কবি। ওঁর-যে থালি শ্ন্য হয়ে গেছে, তাই নাচে টেনেছে। বোঝা ভারী থাকলে গোরবে নড়তে পারতেন না। আজ আমাদের অগোরবের উৎসব।

রাজা। রাজগোরব ?

কবি। সেও টি'কল না। তাই তো ঋতুরাজ আজ রাজবেশ খসিয়ে দিয়ে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে চলেছেন। এবার ধরণীতে তপস্যার দিন এসেছে, অর্থাসচিবদের হাতে কাজ থাকবে না।

ভাঙনধরার ছিল্ল-করার রুদ্র নাটে

যখন সকল ছন্দ বিকল, বন্ধ কাটে,
মুক্তিপাগল বৈরাগীদের চিন্ততলে

প্রেমসাধনার হোমহন্তাশন জন্লবে তবে।

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
সব আশাজাল বায় রে যখন উড়ে পুড়ে
আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জন্ডে,
সতব্ধ বালী নীরব স্করে কথা কবে।

আয় রে সবে

প্রলয়গানের মহোৎসবে।

# গৃহপ্রবেশ

প্রকাশ : ১৯২৫

'শেষের রাত্রি' গল্পের (১৩২১) নাট্য রুপাশ্তর 'গৃহপ্রবেশ' গ্রন্থাকারে প্রকাশের (১৯২৫) পর কলকাতায় রংগমণে অভিনয়োপলক্ষে সংযোজন, বর্জন ও পরিবর্তন কালে ট্রকরি ও বে:ষ্টমী—দ্বিট নতুন চরিত্রের অবতারণা করা হয়। পরে এই সংযোজন গৃহীত হয় নি।

#### প্রথম অঙক

# যতীনের পাশের ঘরে

# প্রতিবেশিনী ও যতীনের বোন হিমি

প্রতিবেশিনী। যতীন আজ কেমন আছে, হিমি।

হিম। ভালো না, কায়েতপিস।

প্রতিবেশিনী। বলি, খিধেটা তো আছে এখনো?

হিমি। না. একচামচ বালি ও সইছে না।

প্রতিবেশিনী। আমি যা বলি, একবার দেখোই-না, বাছা। আমার ঠাকুরজামাইয়ের ঠিক ঐরকম হয়েছিল। ঠাকুরের রূপায় খেতে পারত, খিধে ছিল বেশ, তাই রক্ষে। কিন্তু একট্ব পাশ ফিরতে গেলেই—যতীনেরও তো ঐরকম পাঁজরের ব্যথা—

হিমি। না, ওঁর তো কোনো ব্যথা নেই।

প্রতিবেশিনী। তা নাই রইল। কিন্তু ঠাকুরজামাইও ঠিক এইরকম কত মাস ধরে শ্যাগত ছিল। তাই বলি বাছা, ফরিদপুর থেকে আনিয়ে নে-না সেই কপিলেশ্বর ঠাকুরের—যদি বলিস তো না-হয় আমার ছেলে অতুলকে—

হিমি। তুমি একবার মাসিকে ব'লে দেখো তিনি যদি -

প্রতিবেশিনী। তোর মাসি? সে তো কানেই আনে না। সে কি কিছ্ম মানে। যদি মানত তবে তার এমন দশা হয়?— বলি হিমি, তোদের বউ তো যতীনের ঘরের দিক দিয়েও যায় না।

হিমি। না, না, মাঝে মাঝে তো—

প্রতিবেশিনী। আমার কাছে ঢেকে কী হবে, বাছা। তোমরা যে বড়ো সাধ করে এমন র্পসী মেয়ে ঘরে আনলে— এখন দ্বংখের দিনে তোমাদের পরী বউরের র্প নিয়ে কী হবে বলো তো। এর চেয়ে যে কালো কুছিং—

হিমি। অমন করে বোলো না, কায়েতিপিসি। আমাদের বউ ছেলেমান্য—

প্রতিবেশিনী। ওমা, ছেলেমান্য বলিস কাকে। বয়েস ভাঁড়িয়ে বিয়ে দিয়েছিল বলেই কি আমাদের চোথ নেই। অমন ছেলে যতীন, তার কপালে এমন - ঐ যে আসছে মণি—

# মণির প্রবেশ

এসো বাছা, এসো। ছাতে ছিলে বুঝি?

মণি। হাঁ।

প্রতিবেশিনী। শীলেদের বাড়ির বর বেরিয়েছে, তাই ব্রিঝ দেখতে গিয়েছিলে? আহা, ছেলেমানুষ দিনরাত রুগীর ঘরে কি---

মণি। আমার টবের গাছে জল দিতে গিয়েছিল ম।

প্রতিবেশিনী। ভালো কথা মনে করিয়ে দিলে। তোমার গোলাপের কলম আমাকে গোটাদ্বয়েক দিতে হবে। অতুলের ভারি গাছের শখ, ঠিক তোমার মতো।

মণি। তাদেব।

প্রতিবেশিনী। আর, শোনো বাছা— তোমার গ্রামোফোন তো আজকাল আর ছোঁও না— যদি বল তো ওটা না-হয় নিজের খরচায় মেরামত করিয়ে—

মিণ। তা নিয়ে যাও-না।

প্রতিবেশিনী। তোমাদের বউয়ের হাত খ্রাক্তিক ক্রেক্তিক কর্তা চত বড়ো ঘরের মেয়ে।

বড়ো লক্ষ্মী। ঐ আসছেন তোমাদের মাসি— আমি যাই। যতীনের দরজা আগলে বসেই আছেন। ব্যামোকে তো ঠেকাতে পারেন না, আমাদেরই ঠেকিয়ে রাখেন।

প্রস্থান

হিমি। কী খুজছ, বউদিদি।

মিণ। আমার কুকুরছানাকে দুধ খাওয়াবার সেই পিরিচটা।

#### মাসির প্রবেশ

মাসি। বউমা, তোমার পায়ের শব্দের জন্যে যতীন কান পেতে আছে তা জান। এই সন্ধের মৃথে রুগীর ঘরে চুকে নিজের হাতে আলোটি জেবলে দাও, তার মন খ্রিশ হোক। কী হল। বলি, কথার একটা জবাব দাও।

মণি। এখনি আমাদের--

মাসি। যেই আসন্ক-না কেন, তোমাকে তো বেশিক্ষণ থাকতে বলছি নে। এই তার মকরধন্বজ্ব খাবার সময় হল। তোমার জন্যেই রেখে দিয়েছি। তুমি খলটা নিয়ে ওর পাশতলায় দাঁড়িয়ে আন্তে আন্তে মধ্ব দিয়ে মেড়ে দাও। তার পরে ওষ্বধটা খাওয়া হলেই চলে এসো।

মাণ। আমি তো দুপুরবেলায় ওঁর ঘরে গিয়েছিলুম।

মাসি। তখন তো ও ঘ্রমিয়ে পড়েছিল।

মণি। সন্ধের সময় ঐ ঘরে চ্বুকলে কেমন আমার ভয় করতে থাকে।

মাসি। কেন. তোর ভয় কিসের।

মণি। ঐ ঘরেই আমার শ্বশ্রের মৃত্যু হয়েছিল— সে আমার খুব মনে পড়ে।

মাসি। কেউ মরে নি, সমস্ত প্রথিবীতে কোথাও এমন একট্র জায়গা আছে?

মণি। বোলো না, মাসি, বোলো না, সাত্য বলছি, মরাকে আমি ভারি ভয় করি।

মাসি। আচ্ছা বাপন্, দিনের বেলাতেই না-হয় তুই আরেকট্ব ঘন ঘন--

মণি। আমি চেণ্টা করেছি থেতে। কিন্তু আমার কেমন গা ছম্ ছম্ করে। উনি আমার মুখের দিকে এমন একরকম করে চান— চোখদ্বটো জবলজবল করতে থাকে।

মাসি। তাতে ভয়ের কথাটা কী।

মণি। মনে হয় যেন উনি স্পানেক দরে থেকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন এ প্থিবীতে না।

মাসি। আচ্ছা বাপন্ন, বাইরে থেকেই না-হয় এই পথ্যিটথ্যিগন্লো তৈরি করে দে। তুই মনে করে নিজের হাতে কিছন্ন করেছিস শন্নলে, সেও তব্ন কতকটা—

মণি। মাসি, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। আমি দিনরাত এই-সব রোগের কাজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারব না।

মাসি। একবার জিজ্ঞাসা করি, তুই নিজে যদি কখনো শক্ত ব্যামোয় পড়িস, তা হলে—

মণি। কখনো তো ব্যামো হয়েছে মনে পড়ে না। কোন্নগরের বাগানে থাকতে একবার জনর হয়েছিল। মা আমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলেন। আমি লন্কিয়ে পালিয়ে একটা পচাপন্কুরে চান করে এলন্ম। সবাই ভাবলে ননুমোনিয়া হবে। কিচ্ছু হল না। সেই দিনই জনুর ছেড়ে গেল।

মাসি। তোদের বাড়িতে কারো কি কখনো বিপদ-আপদ কিছু ঘটে নি।

মণি। আমি তো কখনো দেখি নি। এই বাড়িতে এসে প্রথম মৃত্যু দেখল ম। কেবলই ইচ্ছে করছে, ছাড়া পাই, কোথাও চলে যাই। মালিশের গন্ধ পেলে মনে হয়, বাতাসকে যেন হাসপাতালের ভূতে পেয়েছে।

মাসি। তোর যদি এমনিই মেজাজ হয় তা হলে তোকে নিয়ে সংসারে—

মণি। জানি নে। আমাকে তোমাদের বাগানের মালী করে দাও-না— সে আমি ঠিক পারব।

হিমি। দেখো মাসি, বউদিদির এমন স্বভাব যে চেণ্টা করেও রাগ করতে পারি নে। মনে হয় যেন বিধাতা ওর উপরে কোনো দায় দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান নি। ওর কাছে দৃঃখকণ্টের কোনো মানেই নেই।

মাসি। ভগবান ওর বাইরের দিকটা বহু যত্নে গড়তে গিয়ে ভিতরের দিকটা শেষ করবার এখনো সময় পান নি। তোর দাদার এই বাড়ির মতো আর-কি। খুব ঘটা করে আরম্ভ করেছিল— বাইরের মহল শেষ হতে হতেই দেউলে— ভিতরের মহলের ভারা আর নামল না। আজ ওকে কেবলই ভোলাতে হচ্ছে। বাড়িটাকে নিয়েও, মণিকে নিয়েও।

হিমি। ব্রুতে পারি নে, এটা কি আমাদের ভালো হচ্ছে।

মাসি। কী জানিস, হিমি? মৃত্যু যখন সামনে, তখন ঘর তৈরি সারা হোক না-হোক, কী এল গেল। তাই ওকে বলি, একাল্তমনে সংকল্প করেছ যা সেইটেই সম্পূর্ণ হয়েছে। হিমি, সেইটেই তো সত্য।

হিমি। বাড়িটা যেন তাই হল। কিন্তু বউদিদি?

মাসি। হিমি, তোর বউদিদিকে যিনি স্কুন্দর করেছেন, তাঁর সংকল্পের মধ্যে ও সম্পূর্ণ। চিরদিনের যে-মণি, ভগবানের আপন ব্রকের ধন যে-মণি সেই তো কৌম্তুভরত্ন— তার মধ্যে কোথাও কোনো খুত নেই। মৃত্যুকালে যতীন বিধাতার সেই মানসের মণিকেই দেখে যাক।

হিমি। মাসি, তোমার কথা শ্বনলে আমার মন আলোয় ভরে ওঠে।

মাসি। হিমি, আমি কেবল কথাই বলি, কিন্তু বউয়ের উপরে রাগ করতেও ছাড়ি নে। সব ব্রিঝ, তব্ব ক্ষমাও করতে পারি নে। কিন্তু হিমি, তুই যে ঐ বললি, তোর বউদিদির উপর রাগ করতে পারিস নে, তাতেই ব্রশ্লমে, তুই যতীনেরই বোন বটে। যাই যতীনের কাছে।

[ প্রস্থান

# রোগীর ঘরে

যতীন। মাসি, তেতলার ঘরের সব পাথর বসানো হয়ে গেছে?

মাসি। হাঁ, কাল হয়ে গেছে সব।

যতীন। যাক, এতদিন পরে শেষ হয়ে গেল। আমার কতকালের ঘরবাঁধা সারা হল, আমার কতদিনের হবংন।

মাসি। কত লোক দেখতে আসছে তোর এই বাড়িটা, যতীন।

যতীন। তারা বাইরে থেকে দেখছে, আমি ভিতরে থেকে যা দেখতে পাচ্ছি তা এখনো শেষ হয় নি। কোনোকালে শেষ হবে না। কল্পলোকের শেষ পাথরটি বাসিয়ে আজ পর্যন্ত কোন্ শিল্পী বলেছে, এইবার আমার সাংগ হল? বিশেবর স্টিক্তাও বলতে পারেন নি, তাঁরও কাজ চলছে।

মাসি। যতীন, কিন্তু আর না বাবা, এইবার তুই একট্র ঘ্রুমো।

যতীন। না মাসি, আজ তুমি আমাকে সকাল সকাল ঘ্রুমোতে বোলো না—

মাসি। কিন্তু ডাক্তার—

যতীন। থাক্ ডাক্তার। আজ আমার জগং তৈরি হয়ে গেল। আজ আমি ঘ্মোব না— আজ বাড়ির সব আলোগ্লো জেবলে দাও, মাসি। মণি কোথায়। তাকে একবার—

মাসি। তাকে সেই তেতালার নতুন ঘরটায় ফ্ল দিয়ে সাজিয়ে বসিয়ে দিয়েছি।

যতীন। এ তোমার মাথায় কী করে এল। ভারি চমংকার। দরজার দ্ধারে মঙ্গালঘট দিয়েছ? মাসি। হাঁ, দিয়েছি বৈকি।

যতীন। আর, মেঝেতে পদ্মফ্রলের আলপনা?

মাসি। সে আর বলতে?

যতীন। একবার কোনোরকম করে ধরাধরি করে আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পার না? একবার কেবল দেখে আসি, আমার মণি আপন-তৈরি ঘরের মাঝখানটিতে ব'সে। মাসি। না যতীন, সে কিছ্কতেই হতে পারে না, ডাক্তার ভারি রাগ করবে।

যতীন। আমি মনে মনে ছবিটা দেখতে পাচছ। কোন্ শাড়িটা পরেছে।

মাসি। সেই বিয়ের লাল শাড়িটা।

যতীন। আমার এই বাড়ির নাম কী হবে জান, মাসি?

মাসি। কী বল্তো।

যতীন। মণিসোধ।

মাসি। বেশ নামটি।

যতীন। তুমি এর স্বটার মানে ব্রুঝতে পারছ না, মাসি।

মাসি। না, সবটা হয়তো পারছি নে।

यजीन। स्मार्थ वलार्ज कवन वाि वृत्यत्न हलार्व ना। उत्र मार्था मार्था আছে—

মাসি। তা আছে, যতীন—এ তো কেবল টাকা দিয়ে তৈরি হয় নি—তোর মনের সম্ধা এতে ঢেলেছিস।

যতীন। তোমরা হয়তো শ্নলে হাসবে—

মাসি। না, হাসব কেন, যতীন।—বল্, কী বলছিল।

যতীন। আমি আজ ব্বনতে পার্রাছ, তাজমহল তৈরি করে শাজাহান কী সান্ত্রনা পেয়েছিলেন। সে সান্ত্রনা তাঁর মৃত্যুকেও অতিক্রম ক'রে আজ পর্যন্ত—

মাসি। আর কথা কোস্নে, যতীন—ঘুমোতে না চাস ঘুমোস নে, চুপ করে একট্ব ভাব না-হয়।

যতীন। মণি তার বিয়ের সেই লাল বেনারসি পরেছে! আজ তাকে একবার—

মাসি। ডাক্তার যে বারণ করে, যতীন—

যতীন। ডাক্তার ভাবে, পাছে আমার—

মাসি। তোমার জন্যে নয়, মণির জন্যেই—ওকে বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু ওর ভিতরটাতে—

যতীন। দুর্বলতা আছে, ডাক্তার বললে বুঝি—

মাসি। সে আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছি—

যতীন। আহা, বেচারা, তা হলে সাবধান হোয়ো—কাজ নেই, রুগীর ঘর থেকে দ্রে দ্রে থাকাই ভালো।

মাসি। ও তো আসতে পেলে বাঁচে, কিল্তু আমরা—

যতীন। না, না, কাজ নেই, কাজ নেই। মাসি, ঐ শেলফের উপর আল্বামটা আছে, দিতে পার?

[ আল্বাম আনিয়া দিল

তোমাকে তাজমহলের কথা বলছিল্ম। এখন মনে হচ্ছে, আমার যেন সেই শাজাহানের মতোই হল— আমি ক্ষীণ জীবনের এপারে— সে প্র্ণ জীবনের ওপারে— অনেক দ্বে, আর তার নাগাল পাওয়া যায় না। যেমন সেই সম্লাটের মম্তাজ! তাকেই নিবেদন করে দিল্ম আমার এই বাড়িটি— আমার এই তাজমহল। এরই মধ্যে সে আছে, চিরকাল থাকবে, অথচ আমার চোখের কাছে সে নেই।

মাসি। ও যতীন, আর কেন কথা বলছিস। একবার একট্ব থাম্— ঘ্রমের ওয়্বটা এনে দিই। যতীন। না মাসি, না। আজ ঘ্রম নয়। আমি জেগে থেকে কিছ্ব কিছ্ব পাই, ঘ্রমের মধ্যে আরো সব হারিয়ে যায়।— মাসি, তোমার কাছে কেবলই আমি মাণর কথা বলি, কিছ্ব মনে কর না তো?

মাসি। কিছ্ না, যতীন। কত ভালো লাগে বলতে পারি নে। জানিস, কার কথা মনে পড়ে? যতীন। কার কথা।

মাসি। তোর মায়ের। এমনি ক'রে যে একদিন তারও মনের কথা আমাকে শূনতে হত। তোর

বাবা তখন আমাদের বাড়িতে থেকে মেডিক্যাল কলেজে পড়তেন। তোর মায়ের সেদিনকার মনের কথা আমি ছাড়া বাড়িতে কেউ জানত না। বাবা যখন বিয়ের জন্যে অন্য পাত্র জন্টিয়ে আনলেন, তখন আমিই তো তাঁকে—

যতীন। সে তোমারই কাছে শ্বনেছি। মাকে ব্বি দাদামশাই কিছ্বতেই পারলেন না, শেষকালে বাবার সংগ্যেই বিয়ে দিতে হল। সেদিনের কথা কম্পনা করতে এত আনন্দ হয়।

মাসি। তোর মায়ের ভালোবাসা, সে যে তপস্যা ছিল। পাঁচ বংসর ধরে তার হোমের আগন্ন জন্লল, তার পরে সে বর পেলে। যতীন, তোর মধ্যে সেই আগন্নই আমি দেখি, আর অবাক হয়ে ভাবি।

যতীন। মা তাঁর হোমের আগন্ন আমার রক্তের মধ্যে ঢেলে দিয়ে গেছেন— আমার তপস্যাতেও বর পাব। কী জানি মনে হচ্ছে মাসি, সেই বর পাবার সময় আমার খুব কাছে এসেছে।— কোথায় ঐ বাঁশি বাজছে?

মাসি। বিয়ের সানাই। আজ যে বিয়ের লগন।

যতীন। কী আশ্চর্য। আজই তো মণি লাল বেনারসি পরেছে। জীবনে বিয়ের লণ্ন বারে বারে আসে। আজ আলোগ্নলো সব জন্মলাতে বলে দাও-না, মাসি। দেউড়ি থেকে আরশ্ভ ক'রে—

মাসি। চোখে বেশি আলো লাগলে ঘুমোতে পারবি নে যে, যতীন—

যতীন। কোনো ক্ষতি হবে না। জেগে থেকে ঘ্রমের চেয়ে বেশি শান্তি পাব। জান, মাসি, মন্দির হল সারা—এখন হবে দেবীম্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা। আমি বেচে থাকতে থাকতে যে এতটা হতে পারবে, মনেও করি নি।

মাসি। আমি ঘরে থাকলে তোর কথা থামবে না। আমি যাই। ঘ্রমোতে না চাস, অন্তত চুপ করে থাক্।

যতীন। আচ্ছা, বাড়ির যে প্ল্যান করেছিল্ম সেইটে আমাকে দিয়ে যাও— আর আমার সেই খেলাঘরের বাক্সটা। খেলাঘর বলতে গিয়ে সেই গানটা মনে পড়ে গেল— হিমি, হিমি—

মাসি। ব্যাহত হোস নে যতীন, আমি ডেকে দিচ্ছি।

[ প্রস্থান

হিমির প্রবেশ

হিমি। কী দাদা। যতীন। ঐ গানটা গা বোন— সেই যে খেলাঘর—

হিমির গান
খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি
মনের ভিতরে।
কত রাত তাই তো জেগেছি
বলব কী তোরে।
পথে যে পথিক ডেকে যায়,
অবসর পাই নে আমি হায়,
বাহিরের খেলায় ডাকে যে—
যাব কী ক'রে।
যাহাতে সবার অবহেলা,
যায় যা ছড়াছড়ি,
প্রানো ভাঙা দিনের ঢেলা,
তাই দিয়ে ঘর গড়ি।

যে আমার নিত্যখেলার ধন, তারি এই খেলার সিংহাসন, ভাঙারে জোড়া দেবে সে কিসের মন্তরে।

#### ভান্তারের প্রবেশ

ভাক্তার। গান হচ্ছে, বেশ বেশ, খুব ভালো— ওষ্বধের চেয়ে ভালো। যতীন, মনটা খুনি রাখো, সব ঠিক হয়ে যাবে। প'চানন্বইয়ের চেয়ে কম বাঁচা একটা মস্ত অপরাধ। ফাঁসির যোগ্য।

যতীন। মন আমার খুব খুশি আছে। জানেন ডাক্তারবাব্র, এতদিন পরে আমার বাড়ি-তৈরি শেষ হয়ে গেল। সব আমার নিজেরই প্ল্যান।

ভাস্তার। এই তো চাই। নিজের তৈরি বাড়িতে নিজে বাস করলে তবে সেটা মাপসই হয়। আসলে পৈতৃক বাড়িও ভাড়াটে বাড়ি, নিজের নয়। তোমার বাবা আমার ক্লাসফ্রেন্ড্ ছিল; প্রাণটা ছাড়া প্রেপ্র্র্বের ব'লে কোনো বালাই কেদারের ছিল না। নিজের যা-কিছ্ নিজে দেখতে দেখতে গড়ে তুললে। সে কি কম আনন্দ। তার শ্বশ্র তার বিবাহে নারাজ ছিলেন ব'লে শ্বশ্রের সম্পত্তি রাগ করে নিলেই না। তুমিও নিজের বাসা নিজে বে'ধে তুললে, সেও খ্রাণর কথা বৈকি।

যতীন। ভারি খুর্শিতে আছি।

ভাক্তার। বেশ, বেশ। এবার গৃহপ্রবেশ হোক। আমাদের খাওরাও, অমন শুরে পড়ে থাকলে তো হবে না।

যতীন। আমার আজ মনে হচ্ছে, গৃহপ্রবেশ হবে। একবার পাঁজিটা দেখে নেব। যেদিন প্রথম শৃভিদিন হবে সেইদিনই—

ভাক্তার। বেশ, বেশ। পাঁজি নয় বাবা, সব মনের উপর নির্ভার করে। মন যখনই শ্বভাদন ঠিক করে দেয়, তখনই শ্বভাদন আসে।

যতীন। মন আমার বলছে, শৃত্তাদন এল। তাই তো হিমিকে ডেকে গান শ্নছি। গৃহ-প্রবেশের সানাই যেন আজ শরতের আকাশে বাজতে আরুভ করেছে।

ডাক্তার। বাজনুক। ততক্ষণ নাড়ীটা দেখি, ব্রুকটা পরীক্ষা করে নিই। সন্দেশ-মেঠাই ফরমাশ দেবার আগে এই-সব বাজে উৎপাতগন্তো চুকিয়ে নেওয়া যাক। কী বল, বাবা।

যতীন। নাড়ী যাই হোক-না কেন, তাতে কী আসে যায়।

ডাক্কার। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। মন ভোলাবার জন্যে ওগুলো করতে হয়। আমরা তো ধন্বন্তরির মুখোশটা প'রে রুগীর বুকে পিঠে পেটে পকেটে কষে হাত বুলোই, যম বসে বসে হাসে। স্বয়ং ডাক্কার ছাড়া যমের গাশ্ভীর্য কেউ টলাতে পারে না। হিমি মা, তুমি পাশের ঘরে যাও, গিয়ে গান করো, পাখির মতো গান করো। আমি একটা বই লিখতে বসেছি, তাতে ব্রিময়ে দেব, গানের টেউ এলে বাতাস থেকে ব্যামো কী রকম ভেসে যায়। ব্যামোগ্রুলো সব বেস্বুর কিনা—ওরা সব বেতালা বেতালের দল; শরীরের তাল কাটিয়ে দেয়। যা মা, বেশ-একট্র গলা তুলে গান করিস।

হিম। কোন্টা গাব, দাদা।

যতীন। সেই নতুন বিয়ের গানটা।

ডাক্তার। হাঁ হাঁ, সে ঠিক হবে। আজ একটা লগ্ন আছে বটে। পথে তিনটে বিয়ের দল পার হয়ে আসতে হল: তাই তো দেরি হয়ে গেল।

> পাশের ঘরে আসিয়া হিমির গান বাজো রে বাঁশার বাজো। স্বদরী, চন্দনমাল্যে মুশুলসম্ধ্যায় সাজো।

আজি মধ্যুফাল্গ্ন-মাসে,
চণ্ডল পান্থ কি আসে।
মধ্বকরপদভর-কন্পিত চন্পক
অত্গনে ফোটে নি কি আজো।
রিস্তিম অংশ্বক মাথে,
কিংশ্বকত্বল হাতে—
মঞ্জীরঝংকৃত পারে,
সোরভাসিণ্ডিত বারে,
বন্দনসংগীত-গ্রঞ্জন-মুর্খারত
নন্দনকুঞ্জে বিরাজো।

# পাশের ঘরে ডাক্তার ও মাসি

ডাক্টার। যেটা সাতা সেটা জানা ভালোই। যে-দ্বঃখ পেতেই হবে সেটা স্বীকার করাই চাই, ভূলিয়ে দুঃখ বাঁচাতে গেলে দুঃখ বাড়িয়েই তোলা হয়।

মাসি। ডাক্তার, এত কথা কেন বলছ।

ডাক্তার। আমি বর্লাছ আপনাকে প্রস্তৃত হতে হবে।

মাসি। ডাক্টার, তুমি কি আমাকে কেবল ঐ দুটো মুখের কথা বলেই প্রস্তুত করবে ভাবছ। আমার যখন আঠারো বছর বয়স, তখন থেকে ভগবান স্বয়ং আমাকে প্রস্তুত করছেন— যেমন করে পাঁজা প্র্ডিয়ে ই'ট প্রস্তুত করে। আমার সর্বনাশের গোড়া বাঁধা হয়েছে অনেকদিন, এখন কেবল সবশেষের ট্রুকুই বাকি আছে। বিধাতা আমাকে যা-কিছ্ব বলবার খ্বই পণ্ট করে বলেছেন, তুমি আমাকে ঘ্ররিয়ে বলছ কেন।

ডাক্তার। যতীনের আর আশা নেই, আর অম্প কয়দিন মাত্র।

মাসি। জেনে রাখল্ম। সেই শেষ কদিনের সংসারের কাজ চুকিয়ে দিই—তার পরে ঠাকুর যদি দয়া করেন ছাটির দিনে তাঁর নিজের কাজে ভার্তা করে নেবেন।

ডাক্তার। ওষ্বধ কিছ্ব বদল করে দেওয়া গেল। এখন সর্বদা ওর মনটাকে প্রফর্ল্ল রাখা চাই। মনের চেয়ে ডাক্তার নেই।

মাসি। মন! হায় রে। তা আমি যা পারি তা করব।

ডাক্তার। আপনার বউমাকে প্রায় মাঝে মাঝে রোগীর কাছে যেতে দেবেন। আমার মনে হয় যেন আপনারা ওঁকে একট্ব বেশি ঠেকিয়ে রাখেন।

মাসি। হাজার হোক, ছেলেমানুষ, রুগীর সেবার চাপ কি সইতে পারে।

ডান্তার। তা বললে চলবে না। আর্পানও ওঁর 'পরে একট্ব অন্যায় করেন। দেখেছি বউমার খ্ব মনের জোর আছে। এতবড়ো ভাবনা মাথার উপরে ঝ্লছে কিন্তু ভেঙে পড়েন নি তো।

মাসি। তবু ভিতরে ভিতরে তো একটা—

ডাক্তার। আমরা ডাক্তার, রোগাীর দ্বঃখটাই জানি, নীরোগাীর দ্বঃখ ভাববার জিনিস নয়। বউমাকে বরণ্ড আমার কাছে ডেকে দিন, আমি নিজে তাঁকে বলে দিয়ে যাচ্ছি।

মাসি। না না, তার দরকার নেই—সে আমি তাকে—

ডাক্তার। দেখন, আমাদের ব্যবসায়ে মান্ব্যের চরিত্র অনেকটা ব্বথে নেবার অনেক স্ব্বিধা আছে। এটা জেনেছি যে, বউয়ের উপরে শাশ্বভির যে-একটা স্বাভাবিক রীষ থাকে, ঘোর বিপদের দিনেও সে যেন মরতে চায় না। বউ ছেলের সেবা করে তার মন পাবে, এ আর কিছ্বতেই—

মাসি। কথাটা মিথ্যে নয়, তা রীষ থাকতেও পারে। মনের মধ্যে কত পাপ লুনিকয়ে থাকে, অন্তর্যামী ছাড়া আর কে জানে। ভাক্তার। শ্বধ্ বোনপো কেন। বউরের প্রতিও তো একটা কর্তব্য আছে। নিজের মন দিয়েই ভেবে দেখ্ন-না, তার মনটা কী রকম হচ্ছে। বেচারা নিশ্চয়ই ঘরে আসবার জন্যে ছটফট করে সারা হল।

মাস। বিবেচনাশন্তি কম, অতটা ভেবে দেখি নি তো।

ডাক্তার। দেখন, আমি ঠোঁটকাটা মান্য, উচিত কথা বলতে আমার মুখে বাধে না। কিছু মনে করবেন না।

মাসি। মনে করব কেন, ডাক্টার। অন্যায় কোথাও থাকে যদি, নিন্দে না হলে তার শোধন হবে কী করে। তা তোমার কথা মনে রইল, কোনো চুটি হবে না।

[ডাক্তারের প্রস্থান

হিমি, কী করছিস।

হিমি। দাদার জন্যে দুধ গরম করছি।

মাসি। আচ্ছা, দুধ আমি গরম করব। তুই যা, যতীনকে একটা গান শোনাগে যা। তোর গান শানতে শানতে ওর চোখে তব্ একটা ঘুম আসে।

# প্রতিবেশিনীর প্রবেশ

প্রতিবেশিনী। দিদি, যতীন কেমন আছে আজ।

মাসি। ভালো নেই, সুরো।

প্রতিবেশিনী। আমার কথা শোনো, দিদি। একবার আমাদের জগ্ম ডাক্তারকে দেখাও দেখি। আমার নাতনি নাক ফুলে ব্যথা হয়ে যায় আর-কি। শেষকালে জগ্ম ডাক্তার এসে তার ডান নাকের ভিতর থেকে এতবড়ো একটা কাঁচের প্নতি বের করে দিলে। ওর ভারি হাত্যশ। আমার ছেলে তার ঠিকানা জানে।

মাস। আচ্ছা, বোলো ঠিকানাটা পাঠিয়ে দিতে।

প্রতিবেশিনী। সেদিন তোমাদের বউকে আলিপ্ররে জ্ব-তে দেখল্য যে।

মাসি। ও জন্ত-জানোয়ার ভারি ভালোবাসে, প্রায় সেখানে যায়।

প্রতিবেশিনী। জন্তু ভালোবাসে ব'লে কি স্বামীকে ভালোবাসতে নেই।

মাসি। কে বললে, ভালোবাসে না! ছেলেমান্য, দিনরাত র্গীর কাছে থাকলে বাঁচবে কেন। আমরাই তো ওকে জোর ক'রে—

প্রতিবেশিনী। তা যাই বল, পাড়াস মধ্য মেয়েরা সবাই কিন্তু ওর কথা—

মাসি। পাড়ার মেয়েরা তো ওকে বিয়ে করে নি, স্বরো। আমার যতীন ওকে বোঝে, সে তো কোনোদিন—

প্রতিবেশিনী। তা দিদি, সে কিছ্ব বলে না ব'লেই কি-

মাসি। শ্ধ্ব বলে না? ও-যে কথনো জাদ্বছরে কথনো-বা বাঘভাল্ল্ক দেখতে যায়, এতেই তার আনন্দ।

প্রতিবেশিনী। বল কী দিদি। সেবাটা কি তার চেয়ে—

মাসি। ও তো বলে মণির পক্ষে এইটেই সেবা। যতীন নিজে বিছানায় বন্ধ থাকে, মণি ঘুরে বিড়িয়ে এলে সেইটেতেই যতীন যেন ছুটি পায়। রুগীর পক্ষে সে কি কম।

প্রতিবেশিনী। কী জানি ভাই, আমরা সেকেলে মান্ষ, ও-সব ব্রুতে পারি নে। তা যা হোক, আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দেব, দিদি। সে জগ্ম ডাক্তারের ঠিকানা জানে। একবার তাকে ডেকে দেখাতে দোষ কী।

#### রোগীর ঘরে

যতীন। এই যে, হিমি এসেছিস। আঃ বাঁচলন্ম। সেই ফোটোটা কোথাও খংজে পাচ্ছি নে, তুই একবার দেখ্-না, বোন।

र्शिय। रकान् रकारण, नामा।

যতীন। সেই-যে বোটানিকেল গার্ড্নে মণির সঙ্গে গাছতলায় আমার যে-ছবি তোলা হয়েছিল।

হিমি। সেটা তো তোমার আলবামে ছিল।

যতীন। এই-যে খানিক আগে আলবাম থেকে খুলে নিয়েছি। বিছানার মধ্যেই কোথাও আছে
—কিংবা নীচে পডে গেছে।

হিমি। এই-যে দাদা, বালিশের নীচে।

যতীন। মনে হয় যেন আর-জন্মের কথা। সেই নিমগাছের তলা। মণি পরেছিল কুসমি রঙের শাড়ি। খোঁপাটা ঘাড়ের কাছে নিচু করে বাঁধা। মনে আছে হিমি, কোথা থেকে একটা বউ-কথা-কও ডেকে ডেকে অস্থির হচ্ছিল। নদীতে জোয়ার এসেছে— সে কী হাওয়া, আর ঝাউগাছের ডালে ডালে কী ঝর্ঝরানি শব্দ। মণি ঝাউয়ের ফলগ্লো কুড়িয়ে তার ছাল ছাড়িয়ে শ্লেছিল— বলে, আমার এই গন্ধ খ্ল ভালো লাগে। তার যে কী ভালো লাগে না, তা জানি নে। তারই ভালো লাগার ভিতর দিয়ে এই প্থিবীটা আমি অনেক ভোগ করেছি। সেদিন যেটা গেয়েছিলি, সেই গানটি গা তো হিমি। লক্ষ্মী মেয়ে। মনে আছে তো?

হিমি। হাঁ মনে আছে।

গান যোবনসরসীনীরে ামলনশতদল, কোন্ **५%न वन्याय हिन्सन हिन्सन।** শরম-রক্তরাগে তার গোপন স্বংন জাগে. তারি গন্ধকেশর-মাঝে এক বিন্দু নয়নজল। ধীরে বত্ত ধীরে বত্ত সমীরণ. সবেদন পরশন। শৃংকত চিত্ত মোর ভাঙে বৃ•তডোর. পাছে তাই অকারণ কর্বণায়

যতীন। সেদিন গাছের তলা কথা কয়ে উঠেছিল। আজ এই দেয়ালের মধ্যে সমস্ত প্থিবী একেবারে চুপ। ঐ দেয়ালগ্নলো তার ফ্যাকাসে ঠোঁটের মতো। হিমি, আলোটা আর-একট্ব কম করে দে। এপারে গাছে গাছে কতরকমের সব্বজে উচ্ছবাস আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে, আর ওপারে কলের চিমনি থেকে ধোঁয়াগ্বলো পাক দিয়ে আকাশে উঠছে, তারো কী স্বন্দর রঙ, আর কী স্বন্দর ডোল। সবই ভালো লাগছিল। আর তোদের সেই কুকুরটা—জলে মণি বারবার গোলা ফেলে দিচ্ছিল, আর সে সাঁতার দিয়ে—

আঁখি করে ছলছল।

মোর

হিমি। দাদা, তুমি কিন্তু আর কথা কোয়ো না। যতীন। আচ্ছা কব না; আমি চোথ বৃজে শ্নব, সেই ঝাউগাছের ঝরঝর শব্দ। কিন্তু হিমি, তুই আজ গাইলি, ও যেন ঠিক ডেমন—কে জানে। আর-একট্ব অন্ধকার হয়ে আসব্ক, আপনা-আপনি শ্বনতে পাব—ধীরে বও, ধীরে বও, সমীরণ। আচ্ছা, তুই যা। ছবিটা কোথায় রাখলব্ম? হিমি। এই-যে!

[ প্রস্থান

# পাশের ঘরে মাসি ও অথিল

অখিল। কেন ডেকে পাঠিয়েছ কাকি।

মাসি। বাবা, তুই তো উকিল, তোকে একটা-কিছু করে দিতেই হচ্ছে।

অখিল। তারা তো আর সব্বর করতে পারছে না—ডিক্রি করেছে, এখন জারি করবার জন্যে—
মাসি। বেশিদিন সব্বর করতে হবে না। তারা তো তোরই মক্কেল। একট্ব ব্রিক্সের বলিস।
ভাস্তার বলেছে—

অখিল। ডাক্তার আরো একবার বলেছিল কিনা, এবার তারা বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না। বাড়ি বন্ধক রেখে বাড়ি তৈরি করা, যতীনের এ কী রকম ব্লিখ হল।

মাসি। ওর দোষ নেই, দোষ নেই, ওর ব্রদ্ধির জায়গায় মণি বসেছে শনি হয়ে। ভেবেছিল ওর মণিকে, ওর ঐ আলেয়ার আলোকে, ই'টের বেড়া দিয়ে ধরে রাখবে।

অখিল। ওর তো নগদ টাকা কিছু ছিল।

মাসি। সমস্তই পাটের ব্যাবসায় ফেলেছে।

অথিল। যতীনের পার্টের ব্যাবসা! কলম দিয়ে লাঙল-চাষ। হাসব না কাঁদব?

মাসি। অসাধ্যরকম খরচ করতে বসেছিল, ভেবেছিল পাট বেচাকেনা করে তাড়াতাড়ি ম্নফা হবে। আকাশ থেকে মাছি কেমন করে ঘায়ের খবর পায়, সর্বনাশের একট্র গন্ধ পেলেই কোথা থেকে সব কুমন্ত্রী এসে জোটে।

অখিল। সর্বনাশ! এখন বাজার এমন যে খেতের পাট চাষীদের কাটবার খরচ পোষাচ্ছে না। মাসি। থাক্ থাক্ আর বলিস নে। ভাববারও আর দরকার নেই— দিন ফুরিয়ে এল।

অথিল। কাকি, পাওনাদার বাধে হয় ওর পাটের ব্যাবসার খবর পেয়েছে— ব্রঝেছে অনেক শকুনি জমবে, তাই তাড়াতাড়ি নিজের পাওনা আদায় করবার জোগাড় করছে।

মাসি। ওরে অখিল, এ ক'টা দিন সব্বর করতে বল—যমদ্তের সংশ্যে আদালতের পেরাদা যেন পাল্লা দিতে না আসে। না-হয় নিয়ে চল আমাকে তোর মক্কেলের কাছে। আমি বাম্নের মেয়ে তার পায়ে মাথা খাঁডে আসিগে।

অথিল। আচ্ছা, তাদের সঙ্গে একবার কথা কয়ে দেখি যদি দরকার হয় তোমাকে হয়তো যেতে হবে। একবার যতীনের সঙ্গে দেখা করে যাই।

মাসি। না, তোকে দেখলেই ওর ব্যাবসার কথা মনে পড়ে যাবে।

অখিল। আচ্ছা, ও-যে মণির নামে অনেক টাকা লাইফ ইনস্যোর করেছিল, তার কী হল।

মাসি। সে আমি যেমন করে হোক টি কিয়ে রেখেছি। আমার যা-কিছ্ ছিল তাতেই তো গেল, আর এই ডাক্তার-খরচে। যতীনকে তো বাঁচাতে পারব না, যতীনের এই দার্নাটকৈ বাঁচাতে পারল্ম, আমার মনে এই স্ব্র্থ থাকবে। মনে তো আছে, মাঝে মাঝে ইনস্যোরের মাশ্বল যখন তাকে জোগাতে হত তখন সে কী হাঙ্গাম। দোহাই অখিল, তোর মক্ষেলকে ব'লে—

অখিল। দেখো কাকি, আমি সাত্যি কথা বালি, ওর 'পরে আমার একট্বও দয়া হয় না। এতবড়ো বাদশাই বোকামি—

মাসি। কিন্তু ওর 'পরে ভগবানের দয়া কত একবার দেখ। সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও এই বাড়িটি তৈরি করতে বসেছিল, শেষ হল না বটে, কিন্তু ওর খেলার সাথী ভাঙা খেলনা কুড়িয়ে নিয়ে ওকে সংশ্যে নিয়েই যাচ্ছেন। আর কোন্ খেলায় নিমন্ত্রণ পড়েছে কে জানে।

অখিল। কাকি, আমাদের আইনের বইয়ে ভাগ্যে তোমাদের এই খেলার কথাটা কোথাও লেখে

নি। তাই অন্ন ক'রে দ্বটো খেতে পাচ্ছি নইলে ঐরকমই খেয়ালের হাওয়ায় একেবারে দেউলের ঘাটে গিয়ে মরতুম।

প্রস্থান

#### মাণর প্রবেশ

মাসি। বউ, তোমার বাপের বাড়ি থেকে কিছ্ খবর এসেছে নাকি? তোমার জ্যাঠতত ভাই অনাথকে দেখল ম—

মণি। হাঁ, মা বলে পাঠিয়েছেন আসছে শ্রুবারে আমার ছোটো বোনের অল্লপ্রাশন। তাই ভাবছি—

মাসি। বেশ তো বাছা, একগাছি সোনার হার পাঠিয়ে দাও, তোমার মা খ্রিশ হবেন।

মণি। ভার্বাছ, আমি যাব। আমার ছোটো বোনকে তো দেখি নি, দেখতে ইচ্ছে করে।

मामि। अमा, स्म की कथा। यতीनक अकना स्मल यात?

মণি। ফিরতে আমার খুব বেশি দেরি হবে না।

মাসি। খুব বেশি দেরি হবে কি না তা কে বলতে পারে, মা। সময় কি আমাদের হাতে। চোখের এক পলকে দেরি হয়ে যায়।

মণি। তিন ভাইয়ের পরে বড়ো আদরের মেয়ে, ধ্যুম করে অমপ্রাশন হবে। আমি না গেলে মা ভারি—

মাসি। তোমার মায়ের ভাব, বাছা, ব্রুতে পারি নে— কালার সাত সম্দ্রে ঘেরা যাদের প্রাণ, তোমার মাও তো সেই মায়েরই জাত, তব্ব তিনি মান্ধের এতবড়ো ব্যথা বোঝেন না, ঘন ঘন কেবলই তোমাকে ডেকে ডেকে নিয়ে যান—

মণি। দেখো মাসি, তুমি আমার মাকে খোঁটা দিয়ে কথা কোয়ো না বলছি। তব্ যদি আপন শাশ্বডি হতে, তা হলেও নয় সহ্য করতম, কিল্ত—

মাসি। আচ্ছা মণি, অপরাধ হয়েছে, আমাকে মাপ করো। আমি শাশন্ডি হয়ে তোমাকে কিছন্
বলছি নে, আমি একজন সামান্য মেয়েমান্যের মতোই মিনতি করছি— যতীনের এই সময়ে তুমি যেয়ো না। যদি যাও তোমার বাবা রাগ করবেন, সে আমি নিশ্চয় জানি।

মণি। তা জানি, তোমাকে একলাইন লিখে দিতে হবে মাসি। এই কথা বোলো যে, আমি গেলে বিশেষ কোনো—

মাসি। তুমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই, সে কি আমি জানি নে। কিন্তু তোমার বাপকে যদি লিখতে হয়. আমার মনে যা আছে খুলেই লিখব।

মণি। আচ্ছা বেশ, তোমাকে লিখতে হবে না। আমি ওঁকে গিয়ে বললেই উনি—

মাসি। দেখো বউ, অনেক সয়েছি, কিন্তু এই নিয়ে যদি তুমি যতীনের কাছে যাও কিছ্তুতেই সইব না।

র্মান। আচ্ছা, থাক্ তোমাদের চিঠি। বাপের বাড়ি যাব তার এত হাংগামা কিসের। উনি যখন জ্মানিতে পড়তে যেতে চেয়েছিলেন তখনই তো পাসপোর্টের দরকার হয়েছিল। আমার বাপের বাড়ি জ্মানি নাকি?

মাসি। আছো, আছো. অত চেচিয়ে কথা কোয়ো না। ঐ বৃঝি আমাকে ডাকছে। যাই, বতীন। কী জানি, শুনতে পেয়েছে কি না।

[ প্রস্থান

## যতীনের ঘরে

মাসি। আমাকে ডাকছিলে, যতীন?

যতীন। হাঁ, মাসি। শ্রেয়ে শ্রেয়ে ভাবছিল্বন, উপায় নেই, আমি তো বন্দী; অস্থের জাস দিয়ে জড়ানো, দেয়াল দিয়ে ঘেরা— সংখ্য সংখ্য মণিকে কেন এমন বে'ধে রাখি। মাসি। কী যে বলিস যতীন, তার ঠিক নেই। তোর সঙ্গে যে ওর জীবন বাঁধা, তুই খালাস দিতে চাইলেই কি ওর বাঁধন খসবে।

যতীন। একদিন ছিল যখন স্থা সহমরণে যেত, সে অন্যায় তো এখন বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু মণির আজ এ যে পলে পলে সহমরণ, বে'চে থেকে সহমরণ। মনে ক'রে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে— এর থেকে ওকে দাও মুক্তি মাসি, দাও মুক্তি।

মাসি। আজ এমন কথা হঠাং কেন বলছিস, যতীন। স্বপেনর ঘোরে এক কথা আর হয়ে তোর কানে পেশচৈছিল নাকি।

যতীন। না না, অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিল্ম, ঝাউগাছের ঝরঝর শব্দ, নদীতে জোয়ার, দ্রের বউ-কথা-কও পাখির ডাক। মনে পড়ছিল, মণির সেই কুসমিরঙের শাড়ি, আর কুকুরের সঙ্গে খেলা, আর বিনা-কারণে হাসি। ওর দ্বনত প্রাণ, এই মরা দেয়ালগ্নলার মধ্যে কেন। দাও ছন্টি ওকে। কতদিন এ বাড়িতে ওর হাসিই শ্নতে পাই নি। ওর স্লোতে নবীন জোয়ার, সে কি ঐসব ওষ্ধের শিশি, আর র্গীর পথ্যের বাঁধ বেংধে আটকে দেবে। আমার মনে হচ্ছে, অন্যায়—ভারি অন্যায়।

মাসি। কিচ্ছ্ব অন্যায় না, একট্বও অন্যায় না। যার প্রাণ আছে সেই তো প্রাণ দিতে পারে! বর্ষণ তো ভরা মেঘের। উঠে বসিস্ নে যতীন, শো— অমন ছটফট করতে নেই। কোথায় মণিকে পাঠাতে চাস, বলু, আমি বুঝতে পার্রাছ নে।

যতীন। না-হয় মণিকে ওর বাপের বাড়ি—ভুলে যাচ্ছি ওর বাবা এখন কোথায়— মাসি। সীতারামপুরে।

যতীন। হাঁ, সীতারামপ্ররে। সে খোলা জায়গা, সেখানে ওকে পাঠিয়ে দাও।

মাসি। শোনো একবার। এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে বাপের বাড়ি যেতে চাইবেই বা কেন। যতীন। ডাক্তার কী বলেছে. সে কথা কি সে—

মাসি। তা সে নাই জানলে। চোখে তো দেখতে পাচ্ছে। সেদিন বাপের বাড়ি যাবার কথা যেমনি একট্ই ইশারায় বলা, অমনি বউ কে'দে অস্থির।

যতীন। সত্যি মাসি, বউ কাঁদলে? সত্যি? তুমি দেখেছ?

মাসি। যতীন, উঠিস্ নে উঠিস্ নে, শো। ঐ যাঃ, ভাঁড়ার ঘর বন্ধ করতে ভুলে গেছি— এখনই ঘরে কুকুর ঢুকবে। আমি যাই, তুমি একট্ ঘুমোও যতীন।

যতীন। আমি এইবার ঠিক ঘ্রমোব, তুমি ভেবো না। কেবল একটা কথা— গ্হপ্রবেশের শ্রভদিন ঠিক করে দাও।

মাসি। কী বলছিস যতীন, তোর এ অবস্থায়—

যতীন। তোমরা বিশ্বাস করতে পার না— আমার মন বলছে, গৃহপ্রবেশের দিন এল ব'লে। আমি যেতে পারব, নিশ্চয় যেতে পারব। এইবেলা থেকে সব প্রস্তুত∙করোগে। তখন যেন আবার দেরি না হয়।

মাসি। তা হবে, হবে, কিছ্ব ভাবিস্নে।

যতীন। মণিকেও এইবেলা বলে রাখো। তারও তো কাজ আছে?

মাসি। আছে বৈকি যতীন, আছে।

যতীন। তুমি আমাদের দ্বজনকে বরণ করে নেবে।— আচ্ছা মাসি, আমার একটা প্রশ্ন মনে আসে, ভয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারি নে। তুমি বলতে পার? পাটের বাজার কি এর মধ্যে চড়েছে।

মাসি। ঠিক তো জানি নে। অখিল কী যেন বলছিল।

যতীন। কী, কী বলছিল। তোমাকে ভয় দেখাতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু এ কথা নিশ্চয়, বিদি বাজার না চড়ে থাকে তা হলে—

মাসি। কী আর হবে।

ষতীন। তা হলে আমার এ বাড়ি—এক মৃহ্তের্ত হয়ে যাবে মর্নীচকা। ঐ-যে, ঐ-যে, আমাদের আড়তের গোমস্তা। নরহার, নরহার—

মাসি। যতীন, চে°চিয়ো না, মাথা খাও, স্থির হয়ে শোও। আমি যাচ্ছি, ওর সংশা কথা করে আসছি।

যতীন। আমার ভয় হচ্ছে, যেন—মাসি, যদি বাজার খারাপই হয়, তুমি অখিলকে ব'লে কোনোরকম করে—

মাসি। আচ্ছা, অখিলের সঙ্গে কথা কব। তুই এখন—

যতীন। জান, মাসি? আমি যে টাকা ধার নিয়েছিল্ম সে অথিলেরই টাকা অন্যের নাম করে— মাসি। আমিও তাই আন্দাজ করেছি।

যতীন। কিন্তু দেখো, নরহরিকে তুমি আমার কাছে আসতে দিয়ো না— আমার ভয় হচ্ছে পাছে কী ব'লে বসে। আমি সইতে পারব না, তুমি ওকে অখিলের কাছে নিয়ে যাও।

মাসি। তাই যাচ্ছি—

যতীন। তোমার কাছে পাঁজিটা যদি থাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো তো।

মাসি। এখন পাঁজি থাক্, তুই ঘুমো।

যতীন। মণি বাপের বাড়ি যাবার কথায় কাঁদলে? আমার ভারি আশ্চর্য ঠেকছে।

মাসি। এতই বা আশ্চর্য কিসের।

যতীন। ও যে সেই অমরাবতীর উর্বশী যেখানে মৃত্যুর ছায়া নেই— ওকে তোমরা করে তুলতে চাও প্রাইভেট হাঁসপাতালের নার্স?

মাসি। যতীন, ওকে কি তুই কেবল ছবির মতোই দেখবি। দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবার?

যতীন। তাতে দোষ কী। ছবি প্থিবীতে বড়ো দ্বর্ল'ভ। দেখার জিনিসকে দেখতে পাবার সোভাগ্য কি কম। তা হোক, তুমি বর্লাছলে মাণ কে'দেছিল? লক্ষ্মীর আসন পদ্ম, সেও দীর্ঘানিশ্বাস ফেলে স্ক্র্যান্থে বাতাসকে কাঁদিয়ে দেয়?

মাসি। মেয়েমান্য যদি সেবা করতে না পারলে তা হলে—

যতীন। শাজাহানের ঘরে ঘরকরনা করবার লোক ঢের ছিল— তাদের সকলের মধ্যে কেবল একজনকে তিনি দেখেছিলেন যার কিছুই করবার দরকার ছিল না। নইলে তাজমহল তাঁর মনে আসত না। তাজমহলেরও কোনো দরকার নেই। মাসি, আমি সেরে উঠলেই আবার এই বাড়িটি নিয়ে পড়ব। যতিদিন বে চে থাকি, এই বাড়িটিকে সম্পূর্ণ করে তোলাই আমার একমার কাজ হবে, আমার এই মাণসোধ। বিধাতার স্বপনকে যে আমি চোখে দেখল্ম, আমার স্বপনকে সাজিয়ে তুলে কেবল সেই খবর্নিট রেখে যেতে চাই। মাসি, তুমি হয়তো আমার কথা ঠিক ব্রুতে পারছ না।

মাসি। তা সত্যি বলছি বাবা, তোদের এ প্রর্থমান্ধের কথা আমি ঠিক ব্রিঝ নে।

যতীন। এ জানালাটা আরেকট্র খুলে দাও।— [মাসি জানালা খুলিয়া দিলেন] ঐ দেখো, ঐ দেখো, অনাদি অন্ধকারের সমস্ত চোখের জলের ফোঁটা তারা হয়ে রইল।— হিমি কোথায়, মাসি। সে কি ঘুমোতে গেছে।

মাসি। না, এখনো বেশি রাত হয় নি। ও হিমি, শ্বনে যা।

# হিমির প্রবেশ

যতীন। আমাকে গাইতে বারণ করেছে বলেই বারে বারে তোকে ডাকতে হয়—ি কছ, মনে করিস্নে, বোন।

হিমি। না দাদা, তুমি তো জানো, আমার গাইতে কত ভালো লাগে। কোন্ গানটা শ্নতে চাও, বলো।

যতীন। সেই যে— আমার মন চেয়ে রয়।

হিমির গান

আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধ্রী।
নয়ন আমার কাঙাল হয়ে মরে না ঘ্রি।
চেয়ে চেয়ে ব্বেকর মাঝে
গ্রন্ধারল একতারা যে,
মনোরথের পথে পথে বাজল বাঁশ্রির,
র্পের কোলে ওই-যে দোলে অর্প মাধ্রী।
ক্লহারা কোন্ রসের সরোবরে,
ম্লহারা ফ্ল ভাসে জলের 'পরে।
হাতের ধরা ধরতে গেলে
ডেউ দিয়ে তায় দিই-যে ঠেলে,
আপন-মনে স্থির হয়ে রই, করি নে চুরি।
ধরা দেওয়ার ধন সে তো নয়, অর্প মাধ্রী।

যতীন। মাসি, তোমরা কিল্তু বরাবর মনে করে এসেছ, মণির মন চণ্ডল— আমাদের ঘরে ওর মন বসে নি— কিল্তু দেখো—

मात्रि। ना वावा, जून व्यविष्टल्य, न्रमश श्लरे मान्यक एना याय।

যতীন। তুমি মনে করেছিলে, মণিকে নিয়ে আমি স্থা হতে পারি নি. তাই তার উপরে রাগ করতে। কিন্তু স্থা জিনিসটি ঐ তারাগ্রনির মতো অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয়। জীবনের ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জনলে নি। আমার যা পাবার তা পেয়েছি, কিছ্ বলবার নেই। কিন্তু মাসি, ওর তো অলপ বয়েস, ও কী নিয়ে থাকবে।

মাসি। অলপ বয়েস কিসের। আমরাও তো বাছা, ঐ বয়সেই দেবতাকে সংসারের দিকে ভাসিয়ে দিয়ে অন্তরের দিকে টেনে নিয়েছি। তাতে ক্ষতি হরেছে কী। তাও বলি, স্থেরই বা এত বেশি দরকার কিসের।

যতীন। যখন থেকে শ্বনেছি মণি কে'দেছে, তখন থেকেই ব্বেছি, ওর মন জেগেছে। ওকে একবার ডেকে দাও, মাসি। দ্বপ্রবেলা একবার এসেছিল। তখন দিনের প্রথম আলো, দেখে হঠাং মনে হল, ওর মধ্যে ছায়া একট্বও কোথাও নেই। একবার এই সন্ধের অন্ধকারে দেখতে দাও, হয়তো ওর ভিতরের সেই চোখের জলট্বক দেখতে পাব।

মাসি। তোমার কাছে ওর ভালোবাসা ঘোমটা খ্লতে এখনো লঙ্জা পায়, তাই ওর যত কালা সবই আডালে।

যতীন। আচ্ছা, থাক্, থাক্, না-হয় আড়ালেই থাক্। কিন্তু সেই আড়ালের খবরটি মাসি, তুমি আমাকে দিয়ে যেয়ো। কেননা, যখন তার আড়ালটি সরে যাবে, তখন হয়তো— আজ কিন্তু সন্থেবেলায় আমি তার সংখা বিশেষ করে একটু কথা বলতে চাই।

মাসি। কী তোর এমন বিশেষ কথা আছে বল্তো।

যতীন। আমার মণিসোধ তৈরি শেষ হয়ে গেল, সেই খবরটা আপন মৃথে তাকে দিতে চাই। গৃহপ্রবেশ আমার নয়, গৃহপ্রবেশ তাকেই করতে হবে— তার জন্যেই আমার এই সৃষ্টি, আমার এই ইটকাঠের বাঁণায় গান।

मात्र। त्र द्वि जात ना?

যতীন। তব্ব নিবেদন করে দিতে হবে। হিমিকে বলব, দরজার বাইরে থেকে ঐ গানটা গাইবে—
মোর জীবনের দান.

করো গ্রহণ করার পরম মুল্যে চরম মহীরান। যাও মাসি, তুমি ডেকে দাও। মাসি, ঐ দেখো, নরহার বুঝি আমার সংশ্যে করতে আস্কুল-- আমার পাটের আড়তের গোমস্তা— ওকে আজ এখানে আসতে দিয়ো নাঁ। না, না, না, আমি কিছ্ই শ্বনতে চাই নে। ওর থবর যাই থাক্-না, সে আমি পরে ব্রুব।

[মাসির প্রস্থান

যতীন। হিমি, শোন্ শোন্।

হিমির প্রবেশ

তোকে একটা গান শর্নিয়ে দিই। এটা তোকে শিখতে হবে।

হিমি। না দাদা, তুমি গেয়ো না, ডাক্তার বারণ করে।

যতীন। আমি গ্ন্গ্ন্ করে গাব। অনেক দিন পরে আমাদের কিন্ বাউলের সেই গানটা আমার মনে পড়েছে।

গান

ওরে মন যখন জার্গাল না রে তখন মনের মান্য এল "বারে। তার চলে যাবার শব্দ শন্নে ভাঙল রে ঘ্নুম.

ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে।

তার ফিরে যাওয়ার হাওয়াখানা বুকের মাঝে দিল হানা.

ওরে সেই হাওয়া তোর প্রাণের ভিতর তুলবে তুফান হাহাকারে।

তোর মাসির কাছে শ্বনে ব্বেছি হিমি, মণির মন জেগেছে। তুই হয়তো আমার কথা ব্রুতি পারছিস নে। আচ্ছা থাক্ সে। এ বাড়ির সবটা তুই দেখেছিস?

হিম। চমংকার হয়েছে।

যতীন। উপরের যে ঘরটাতে পাথর বসাতে দিয়েছিল্ম—কই, প্ল্যানটা কোথায়। এই যে, এই ঘরে—এর কড়িকাঠ ঢেকে একটা কাঠের চাঁদোয়া হয়েছে তো?

হিম। হাঁ, হয়েছে বৈকি।

যতীন। তাতে কী রকম কাজ বল্ তো।

হিমি। চার দিকে মোটা করে নীল পাড়, মাঝখানে লাল পশ্ম আর সাদা হাঁসের জমি— ঠিক যেমন তুমি বলে দিয়েছিলে।

যতীন। আর দেয়ালে ?

হিমি। দেয়ালে বকের সার, ঝিনুক বসিয়ে আঁকা।

যতীন। আর মেঝেতে?

হিমি। মেঝেতে শঙ্খের পাড়। তার মাঝখানে মস্ত একটা পদ্মাসন।

যতীন। দরজার বাইরে দুধারে শ্বেতপাথরের দুটো কলস বসিয়েছে কি।

হিমি। হাঁ, বসিয়েছে। তার মধ্যে দ্বটো ইলেকট্রিক আলোর শিশি বসানো—কী স্বন্দর।

যতীন। জানিস, সে ঘরটার কী নাম?

হিম। জানি, মণিমন্দির।

যতীন। সেদিন অথিল তোর মাসির কাছে এসেছিল। কী বলছিল, কিছ্ শ্নেছিস কি। এই বাড়িটার কথা?

হিমি। তিনি বলছিলেন, কলকাতায় এমন স্কুদর বাড়ি আর নেই।

যতীন। না না, সে কথা না। অখিল কি এ বাড়ির—থাক্, কাজ নেই। মাসি বলছিলেন, আজ দ্বপ্রবেলা মৌরলামাছের যে-ঝোল হয়েছিল সেটা নাকি মণির তৈরি—ভারি স্ক্রুর স্বাদ। ভূই কি—

হিমি। সে আমি বলতে পারি নে।

যতীন। ছি ছি বোন, তোর বউদিদির সংখ্য আজ পর্যন্ত তোর ভালো বনল না, এটা আমার--

হিমি। ননদ যে আমি—তাই হয়তো—

যতীন। তুই বুঝি শাস্ত্র মিলিয়ে ভাব করিস, রাগ করিস?

হিমি। হাঁ দাদা, সেই-যে হিন্দি গানে আছে—নন্দিয়া রহি জাগি—

যতীন। তুই বুঝি সেটাকে একট্র বদলে নিয়ে করেছিস—নন্দিয়া রহি রাগি।

হিম। হাঁ দাদা, স্বরে খারাপ শ্বনতে হয় না। (গাহিয়া) ননদিয়া রহি রাগি—

যতীন। কিন্তু বেস্কর করিস নে, বোন।

হিমি। সে কি হয়। তোমার কাছেই তো স্বর শেখা।

যতীন। ঐরে, আজই যতসব কাজের লোকের ভিড় দেখছি। নরেনখাঁর লোক দেউড়ির কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হিমি এক কাজ কর্তো—কোনোরকম ক'রে আভাসে খবর নিতে পারিস? এখনকার বাজারে—না না, থাক্গে। ঐ দরজাটা বন্ধ করে দে।

#### পাশের ঘরে

মাসি। এ কী, বউ। কোথাও যাচ্ছ নাকি।

মণি। সীতারামপুরে যাব।

মাস। সে কী কথা। কার সঙ্গে যাবে।

মণি। অনাথ নিয়ে যাচ্ছে।

মাসি। লক্ষ্মী, মা আমার, যেয়ো তুমি যেয়ো— তোমাকে বারণ করব না। কিন্তু আজ না।

মণি। টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভ হয়ে গেছে। মা খরচ পাঠিয়েছেন।

মাসি। তা হোক, ও লোকসান গায়ে সইবে। না-হয় তুমি কাল ভোরের গাড়িতেই যেয়ো। আজু রাত্তিরটা—

মণি। মাসি, আমি তোমাদের তিথি-বার মানি নে। আজ গেলে দোষ কী।

মাসি। যতীন তোমাকে ডেকেছে, তোমার সংশ্যে তার একট্র বিশেষ কথা আছে।

মণি। বেশ তো, এখনো দশ মিনিট সময় আছে, আমি তাঁকে বলে আসছি।

মাসি। না, তুমি বলতে পারবে না যে যাচ্ছ।

মণি। তা বলব না, কিন্তু দেরি করতে পারব না। কালই অন্নপ্রাশন, আজ না গেলে চলবেই না।

মাসি। জোড়হাত কর্রাছ বউ, আমার কথা একদিনের মতো রাখো। মন একট্র শান্ত করে যতীনের কাছে বোসো। তাডাতাডি কোরো না।

মণি। তা কী করব বলো। গাড়ি তো বসে থাকবে না। অনাথ চলে গেছে। এখনই সে এসে আমায় নিয়ে যাবে। এইবেলা তাঁর সঙ্গে দেখা সেরে আসিগে।

মাসি। না, তবে থাক্, তুমি যাও। এমন করে তার কাছে যেতে দেব না। ওরে অভাগিনী, যতদিন বে'চে থাকবি এদিনের কথা তোকে চিরকাল মনে রাখতে হবে।

মাণ। মাসি, আমাকে অমন করে শাপ দিয়ো না বলছি।

মাসি। ওরে বাপ রে, আর কেন বে'চে আছিস রে বাপ। দৃঃখের যে শেষ নেই, আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না।

[মণির প্রস্থান

## শৈলের প্রবেশ

শৈল। মাসি, তোমাদের বউরের ব্যাভারখানা কী রকম বলো তো। কী কাণ্ড। স্বামীর এ অবস্থায় কোন্বিবেচনায় বাপের বাড়ি চলল।

মাস। ঐট্রকু তো মেয়ে, মনে হয় যেন ননি দিয়ে তৈরি, কিন্তু কী পাথরে গড়া ওর প্রাণ।

শৈল। ওকে তো অনেকদিন থেকে দেখছি, কিন্তু এতটা যে পারেঁ তা জানতুম না। এদিকে দেখো, কুকুর বেড়াল বাঁদর ময়্র জন্তু-জানোয়ার কত প্রষেছে তার ঠিক নেই— তাদের কিছ্ হলেই অনর্থপাত করে দেয়, অথচ স্বামীর উপরে— ওকে ব্রুতে পারল্ম না।

মাসি। যতীন ওকে মর্মে মর্মেই ব্রেছেল। একদিন দেখেছি যতীন মাথা ধ'রে বিছানায় প'ড়ে, মণি দল বে'ধে থিয়েটরে চলেছে। থাকতে না পেরে আমি যতীনকে পাখার বাতাস করতে গেল্ম। ও আমার হাত থেকে পাখা ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিলে। ওরে বাস্রে কী ব্যথা। সে-সব দিনের কথা মনে করলে আমার ব্লক ফেটে যায়।

শৈল। তাও বলি মাসি, অমনি পাথরের মতো মেয়ে না হলেও প্রের্বদের উড়ো মন চাপা দিয়ে রাখতে পারে না। যতই নরম হবে, ততই ওরা ফসকে যাবে।

মাসি। কী জানি শৈল, ঐটেই হয়তো মান্বের ধর্ম। বাঁধনের মধ্যে কিছ্ব একট্ব শক্ত জিনিস না থাকলে সেটা বাঁধনই হয় না, তা কী প্রব্বের কী মেয়ের। ভালোবাসার মালায় ফ্ল থাকে পারিজাতের, কিন্তু তার স্বতোটি থাকে বজ্লের।

শৈল। এখনো যদি গাড়িতে না উঠে থাকে তা হলে ওকে একটা ব্যঝিয়ে দেখিগে।

প্রস্থান

## প্রতিবেশিনীর প্রবেশ

প্রতিবেশিনী। ঠানদি। ওমা এ কী কাণ্ড। তোমার বউ নাকি বাপের বাড়ি চলল। মাসি। তা কী হয়েছে। তা নিয়ে তোমাদের অত ভাবনা কেন।

প্রতিবেশিনী। তা তো বটেই, আমাদের কী বলো। যতীনবাব্বকে পাড়ার লোক সবাই ভালো-বাসে সেইজন্যেই—

মাসি। হাঁ, সেইজন্যেই যতীন যাকে ভালোবাসে তোমরা সকলে মিলে তার—

প্রতিবেশিনী। তা বেশ ঠানদিদি, মণি খ্বই ভালো কাজ করেছে। অত ভালো খ্ব কম মেয়েতেই করতে পারে।

মাসি। স্বামীর ইচ্ছা মেনে যে-স্ত্রী চলে তাকেই তো তোমরা ভালো বল! মণি আমাদের সেই স্ত্রী।

প্রতিবেশিনী। হাঁ, সে তো দেখতে পাচ্ছি।

মাসি। মণি ছেলেমান্স, রুগীর কাছে বন্ধ হয়ে আছে, তাই দেখে যতীন কিছুতে সুক্তিথর হতে পার্রাছল না। শেষকালে ডাক্তারবাব্র মত নিয়ে তবে তো ও—তা থাক্গে। তোমরা যত পার পাড়ায় পাড়ায় নিন্দে করে বেড়াওগে। যতীনের কানের কাছে আর চেণ্চামেচি কোরো না।

প্রতিবেশিনী। বাস্রে। মণি যে কোন্দুঃখে ঘন ঘন বাপের বাড়ি যায় সে বোঝা যাচেছ।

প্রস্থান

#### ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। ব্যাপারখানা কী। দরজার কাছে এসে দেখি, বাক্স তোরংগ গাড়ির মাথায় চাপিয়ে বউমা তার ভাইয়ের সংগে কোথায় চলল। আমাকে দেখে একট্ও সব্র করলে না। রোগীর অবস্থার কথা কিছ্ব জিজ্ঞাসা করা, তাও না। ওর সংগে ঝগড়া করেছেন ব্রিঝ?

[মাসি নির্ত্র

দেখন, রোগীর এই অবস্থায় অন্তত এই কিছন্দিনের জন্যে বউয়ের সঙ্গে আপনার শাশন্জিগিরি না-হয় বন্ধই রাখতেন।

মাসি। পারি কই, ডাক্টার। স্বভাব ম'লেও যায় না। একসংখ্য ঘরে থাকতে গেলেই দ্বটো বকাবকি হয় বৈকি।

ডাক্তার। তা বউ-যে গাড়ি ডাকিয়ে এনে চলে গেল, আপনি একট্ব নিবারণ করলেই তো হত। কী জানি, বোধ করি গেল বলেই আপনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু আমি আপনাকে স্পণ্টই বলছি, এমনি করে বউকে নির্বাসনে দিয়ে আপনি প্রতি মৃহ্তে যে যতীনের আশাভণ্য করছেন. তাতে তার কেবলই প্রাণহানি হচ্ছে। রুগীর প্রতি আমাদের কর্তব্য সব আগে, সেইজন্যেই আমাকে এমন পণ্ট কথা বলতে হল, নইলে আপনাদের শাশ্বড়ি-বউয়ের ঝগড়ার মধ্যে কথা কবার অধিকার আমার নেই।

মাসি। যদি দোষ করে থাকি, তা নিয়ে তর্ক করে তো কোনো ফল নেই। আমি-যে নিজেকে খাটো করে বউকে ফিরে আসতে চিঠি লিখব, সে প্রাণ ধরে পারব না, তা তুমি আমাকে গালই দাও আর যাই কর। এখন তুমি এক কাজ করতে পার ডাক্তার?

ডাক্তার। কী, বল্ব।

মাসি। সীতারামপ্রের বউয়ের বাবাকে একখানা চিঠি লিখে দাও। তাতে লিখো যতীনের কী অবস্থা। বউমার বাবাকে আমি যতদ্রে জানি তাতে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, তিনি সে চিঠি পেলেই বউমাকে নিয়ে এখানে আসবেন।

ডান্তার। আচ্ছা, লিখে দিচ্ছি। কিন্তু বউমা-যে বাপের বাড়ি চলে গেছেন. এ খবর যেন কোনোমতেই যতীন জানতে না পায়। আমি আপনাকে বলেই রাখছি, এ খবরের উপরে আমার কোনো ওয়্ধই খাটবে না। হিমি মা, তুমি যে ঐখানে বসে আছ, এক কাজ করো; ও যে-গানটা ভালোবাসে সেইটে ওর দরজার কাছে বসে গাও। ও যেন বউমার খবর জিজ্ঞাসা করবার সময় একট্ও না পায়। শ্নেছ, মা? এখন কালার সময় নয়। কালা পরে হবে। এখন গান। তোমাকে বলেছি কি। একটা বই লিখছি, তাতে দেখিয়ে দেব, গানের ভাইরেশন আর রোগের বীজের চাল একেবারে উলটো। নোবেল প্রাইজের জোগাড় করছি আর-কি, বুঝেছ?

[ প্রস্থান

হিমির গান

ওই মরণের সাগরপারে চুপে চুপে

এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপনর্পে।

কান্না আমার সারা প্রহর তোমায় ডেকে

ঘ্রেছিল চারি দিকের বাধায় ঠেকে,

বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধক্পে;

আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনর্পে।

আজ কী দেখি কালোচুলের আঁধার ঢালা,

স্তরে স্তরে সন্ধ্যাতারার মানিক জন্লা।

আকাশ আজি গানের ব্যথায় ভরে আছে,

বিল্লিরবে কাঁপে তোমার পায়ের কাছে।

বন্দনা তোর প্রপ্বনের গন্ধধ্পে;

আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনর্পে।

হিমি। (নেপথ্যে চাহিয়া) যাচ্ছি দাদা, ভিতরেই যাচ্ছ।

[ প্রস্থান

#### অখিলের প্রবেশ

অথিল। কেন ডেকেছ, কাকি।

মাসি। তোকে ডেকে পাঠাবার জন্যে কাল থেকে যতীন আমাকে বারবার অন্বরোধ করছে। আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না।

অখিল। ওর সেই বাড়িবন্ধকের ব্যাপার নিয়ে?

মাসি। সে কথাটা ওর মনের মধ্যে খুবই আছে, কিন্তু সেটা ও জিজ্ঞাসা করতে চায় না। যতবারই ও-ভাবনাটা ধাক্কা দিচ্ছে ততবারই তাকে সরিয়ে সরিয়ে রাখছে। সে কথা তুমি ওর কাছে কোনোমতেই পেড়ো না— ও-ও পাড়বে না।

অখিল। তবে আমাকে কিসের দরকার পড়ল।

মাসি। উইল করবার জন্যে।

অথিল। উইল? অবাক করলে।

মাসি। জানি, কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু মাথার দিব্যি দিচ্ছি, এই কথাটি তোমাকে রাখতেই হবে। ও যাকে যা-কিছ্, দিতে বলে, সম্ভব হোক অসম্ভব হোক, সমস্তই তোমার ঠিক ঠিক লিখে নেওয়া চাই। হেসো না, প্রতিবাদ কোরো না। তার পরে সে উইলের যা দশা হবে তা জানি।

অথিল। জানি বৈকি। জর্জ দি ফিফ্থের সমস্ত সাম্রাজ্যই আমি যতীনকে দিয়ে উইল করিয়ে নিজের নামে লিখিয়ে নিতে পারি। আমার বিশ্বাস সমাটবাহাদ্র আন্ডিউ ইন্ফ্লুয়েন্সের অভিযোগ তুলে আদালতে নালিশ র্জ্ব করবেন না। কিন্তু দেখো কাকি, এইবার তোমার সংগ্য এই বাড়ির কথাটা বলে নিই। আমার মক্কেল—

মাসি। অখিল, এখন দ্বটো সত্যি কথা কওয়াই যাক। ঘরে-বাইরে কেবলই মিথ্যে বলে বলে দম বন্ধ হয়ে এল। এখন শোনো, তোমার মঞ্জেল তুমি নিজেই—এ কথা গোড়া থেকেই জানি।

আখল। সে কী কথা, কাকি!

মাসি। থাক্, ভোলাবার কোনো দরকার নেই। ভালোই করেছ। জানি, আমার সম্পত্তিতে তোমাদেরই অধিকার ব'লে তোমরা বরাবরই তার 'পরে দ্যন্তিপাত করেছ—

আঁখল। ছি ছি. এমন কথা—

মাসি। তাতে দোষ কী ছিল বলো। তোমরা আমার ছেলেরই মতো তো বটে। তোমাদেরই সব দিতুম। কিন্তু আমরা দ্বই বোন ছিল্বম। বাবা দিদির উপরে রাগ করে একলা আমাকেই তাঁর সম্পত্তি দিয়ে গেলেন। সে রাগ পড়ে যাবার আগেই তাঁর মৃত্যু হল। স্বর্গে আছেন তিনি, আজ তাঁর সেই রাগ নেই। সেইজনোই বাবার সম্পত্তি তাঁরই দোহিত্রের ভোগে ঢেলে দিয়েছি। লক্ষ্মীর কৃপায় তোমাদের তো কোনো অভাব নেই।

অথিল। তা নিয়ে তোমাকে কি কোনো কথা বলেছি কোনোদিন।

মাসি। বৃদ্ধি থাকলে কথা বলবার তো দরকার হয় না। বাড়ি তৈরির নেশায় যতীনকে ধরলে। সে নেশার ভিতরে যে কত অসহ্য দৃঃখ তা তোরা পাকাবৃদ্ধি আইনওয়ালারা বৃক্তি নে। আমি মেয়েমান্ষ, ওর মাসি, আমার বৃক ফাটতে লাগল। ধার পাব কোথায়। তোরই কাছে যেতে হল। তুই এক ফাঁকা মঞ্জেল খাড়া ক'রে—

#### হিমির প্রবেশ

হিম। মাসি, বাম্নঠাকর্ন এসেছেন।

মাসি। লক্ষ্মী মেয়ে, তুই তাঁকে একট্ব কসতে বল্, আমি এখনই আসছি।

[হিমির প্রস্থান

অথিল। কাকি, তোমার এই বোর্নঝির কত বয়স হবে।

মাসি। সতেরো সবে পেরিয়েছে। এই বছরেই আই.এ. দেবে।

অখিল। গলাটি ভারি মিষ্টি, বাইরে থেকে ওঁর গান শানেছি।

মাসি। ওরা দ্বই ভাইবোনে একই জাতের। দাদা বাড়ি করছেন, ইনি গান করছেন, দ্বটোতেই একই স্বরের খেলা।

অথিল। বিয়ের সম্বন্ধ—

মাসি। না, ওর দাদার অসম্থ হয়ে অবধি সে কথা কাউকে মনুখে আনতে দেয় না—পড়াশ্বনো সব ছেড়ে এইখানেই পড়ে আছে।

অথিল। কিন্তু ভালো পাত্র খংজে দিতে পারি কাকি, যদি কখনো—

মাসি। যেমন তুই মক্কেল খংজে দিয়েছিলি সেইরকমই, না?

অখিল। না কানি, ঠাট্টা না— আমি ভাবছি, ওঁকে যদি একটা হার্মোনিয়ম পাঠিয়ে দিই, তাতে কি তোমাদের—

মাসি। কোনো আপত্তি নেই, কিল্তু ও তো হার্মোনিয়ম ভালোবাসে না।

অখিল। গানের সঙ্গে?

মাসি। গানের সঙ্গে এসরাজ বাজায়।

অখিল। আচ্ছা, তা হলে এসরাজই না-হয়-

মাসি। ওর তো আছে এসরাজ।

অথিল। না-হয় আরো একটা হল। সম্পত্তি বাড়িয়ে তোলাকেই তো বলে শ্রীবৃদ্ধি।

মাসি। আচ্ছা, দিস এসরাজ। এখন আমার কথাটা শোন্। এতকাল তোর সেই মরেলকে সন্দ দিয়ে এসেছি আমারই পৈতৃক গয়না বেচে। মাঝে মাঝে মরেল যখনই তিন দিনের মধ্যে শোধ নেবার কড়া দাবি করে চিঠি দিয়েছে, তখনই সন্দ চড়িয়ে চড়িয়ে আজ আমার আর কিছন নেই। কাজেই কাকির সম্পত্তি দেওরপোর সিন্ধ্বকেই গেছে। প্রেতলোকে আমার শ্বশন্রের তৃণ্তি হয়েছে— কিন্তু আমার বাবা, যতীনের মা—পরলোকে তাঁদের যদি চোখের জল পড়ে—

## হিমির প্রবেশ

হিমি। দাদা তোমাকে বারবার ডাকছেন, মাসি। ছটফট করছেন আর কেবলই বউদিদির কথা জিজ্ঞাসা করছেন। তার জবাব কিছ্বতে আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না, আমার গলা আটকে যায়।

[দ্বই হাতে মুখ চাপিয়া কালা

মাসি। কাঁদিস্নে মা, কাঁদিস্নে। আমি যতীনের কাছে যাছি। অথিল। কাকি, আমি যদি কিছ্ম করতে পারি, বলো, আমি না-হয় যতীনের কাছে গিয়ে— মাসি। হাঁ, যতীনের কাছে যেতে হবে। তার সেই উইলটা।

[ প্রস্থান

#### রোগীর ঘরে

যতীন। মণি এল না? এত দেরি করলে যে?

মাসি। সে এক কাণ্ড। গিয়ে দেখি তোমার দুধ জন্মল দিতে গিয়ে প্রিড়িয়ে ফেলেছে বলে কান্না। বড়োমান্বের ঘরের মেয়ে— দুধ খেতেই জানে, জন্মল দিতে শেখে নি। তোমার কাজ করতে প্রাণ চায় বলেই কুরা। অনেক করে ঠাণ্ডা করে তাকে বিছানায় শ্রহয়ে রেখে এসেছি। একট্র ঘ্রমোক।

যতীন। মাসি!

মাসি। কী বাবা।

যতীন। ব্রুতে পারছি, দিন শেষ হয়ে এল। কিন্তু কোনো খেদ নেই। আমার জন্যে শোক কোরো না।

মাসি। না বাবা, শোক করবার পালা আমার ফ্রিরেছে। ভগবান আমাকে এট্রুকু ব্রিঝিয়ে দিয়েছেন যে বে'চে থাকাই যে ভালো আর মরাই যে মন্দ, তা নয়।

যতীন। মৃত্যুকে আমার মধ্বর মনে হচ্ছে। আজ আমি ওপারের ঘাটের থেকে সানাই শ্বনতে পাচ্ছি। হিমি, হিমি কোথায়।

মাসি। ঐ-যে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে।

হিমি। কেন দাদা, কী চাই।

যতীন। লক্ষ্মী বোন আমার, তুই অমন আড়ালে আড়ালে কাঁদিস্ নে— তোর চোথের জলের শব্দ আমি যেন ব্কের মধ্যে শ্নতে পাই। দেখি তোর হাতটা। আমি খ্ব ভালো আছি। ঐ গানটা গা তো ভাই—যদি হল যাবার ক্ষণ—

হিমির গান

বাদ হল যাবার ক্ষণ
তবে যাও দিয়ে যাও শেষের পরশন।
বারে বারে যেথায় আপন গানে
স্বপন ভাসাই দ্রের পানে,
মাঝে মাঝে দেখে যেয়ো শ্ন্য বাতায়ন—
সে মোর শ্ন্য বাতায়ন।
বনের প্রান্তে ওই মালতীর লতা
কর্ণ গল্ধে কয় কী গোপন কথা।
ওরি ডালে আর-শ্রাবণের পাখি
স্মরণখানি আনবে না কি—
আজ শ্রাবণের সজল ছায়ায় বিরহ মিলন—
আমাদের বিরহ মিলন।

মাসি। হিমি, বোতলে গ্রম জল ভরে আন্। পায়ে দিতে হবে।

[হিমির প্রস্থান

যতীন। কন্ট হচ্ছে মাসি, কিন্তু যত কন্ট মনে করছ তার কিছ্রই নয়। আমার সংশ্য আমার কন্টের ক্রমেই যেন বিচ্ছেদ হয়ে আসছে। বোঝাই নোকোর মতো জীবন-জাহাজের সংশ্য সে ছিল বাঁধা— আজ বাঁধন কাটা পড়েছে, তাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার সংশ্য সে আর লেগে নেই।— এ তিন দিন মণিকে দিনে রাতে একবারও দেখি নি।

মাসি। বাবা, একট্র বেদানার রস খাও, তোমার গলা শ্রকিয়ে আসছে।

যতীন। আমার উইলটা কাল লেখা হয়ে গেছে—সে কি আমি তোমাকে দেখিয়েছি। ঠিক মনে পডছে না।

মাসি। আমার দেখবার দরকার নেই, যতীন।

যতীন। মা যখন মারা যান, আমার তো কিছ্রই ছিল না। তোমার খেয়ে তোমার হাতেই আমি মানুষ। তাই বলছিলুম—

মাসি। সে আবার কী কথা। আমার তো কেবল এই একখানা বাড়ি আর সামান্য কিছু সম্পত্তি ছিল। বাকি সবই তো তোমার নিজের রোজগার।

যতীন। কিন্তু এই বাড়িটা—

মাসি। কিসের বাড়ি আমার। কত দালান তুমি বাড়িয়েছ, আমার যেট্রকু সে তো আর খুঁজেই পাওয়া যায় না।

যতীন। মণি তোমাকে ভিতরে ভিতরে খ্ব—

মাসি। সে কি জানি নে, যতীন তুই এখন ঘুমো।

যতীন। আমি মণিকে সব লিখে দিল্ম বটে, কিন্তু তোমারই রইল। ও তো কখনো তোমাকে অমান্য করবে না।

মাসি। সেজন্যে অত ভাবছ কেন, বাছা।

যতীন। তোমার আশীর্বাদই আমার সব। তুমি আমার উইল দেখে এমন কথা কোনোদিন মনে কোরো না—

মাসি। ও কী কথা, যতীন। তোমার জিনিস তুমি মণিকে দিয়েছ ব'লে আমি মনে করব— এমনি পোড়া মন?

যতীন। কিন্তু তোমাকেও আমি—

মাসি। দেখ্যতীন, এইবার রাগ করব। তুই চলে যাবি, আর টাকা দিয়ে আমাকে ভূলিয়ে রেখে যাবি? যতীন। মাসি, টাকার চেয়ে যদি আরো বড়ো কিছু তোমাকে—

মাসি। দিয়েছিস, যতীন, ঢের দিয়েছিস। আমার শ্ন্য ঘর ভরে ছিলি, এ আমার অনেক জন্মের ভাগিয়। এতদিন তো ব্ক ভরে পেয়েছি, আজ আমার পাওনা যদি ফ্রিয়ে থাকে তো নালিশ করব না। দাও—লিখে দাও বাড়িঘর, জিনিসপত্র—ঘোড়াগাড়ি, তাল্কম্লুক্—যা আছে মণির নামে সব লিখে দাও—এ-সব বোঝা আমার সইবে না।

যতীন। তোমার ভোগে রুচি নেই, কিন্তু মণির বয়স অলপ, তাই—

মাসি। ও কথা বলিস্নে—ধনসম্পদ দিতে চাস দে, কিন্তু ভোগ করা—

যতীন। কেন ভোগ করবে না. মাসি।

মাসি। না গো না, পারবে না, পারবে না, আমি বলছি, ওর মুখে র্চবে না। গলা শ্রিকয়ে কাঠ হয়ে যাবে— কিছুতে কোনো রস পাবে না।

যতীন। (চুপ করিয়া থাকিয়া, নিশ্বাস ফেলিয়া) দেবার মতো জিনিস তো কিছ্ ই—

মাসি। কম কী দিয়ে যাচছ। ঘরবাড়ি টাকাকড়ির ছল ক'রে যা দিয়ে গেলে তার মূল্য ও কি কোনোদিনই ব্রুথবে না?

যতীন। মণি কাল কি এসেছিল। আমার মনে পড়ছে না।

মাসি। এসেছিল। তুমি ঘুমিয়ে ছিলে। শিয়রের কাছে অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে—

যতীন। আশ্চর্য! আমি ঠিক সেই সময়ে স্বংন দেখছিল্ম, যেন মণি আমার ঘরে আসতে চাচ্ছে— দরজা অলপ একট্ম ফাঁক হয়েছে— ঠেলাঠেলি করছে কিল্তু কিছ্মতেই সেইট্কুর বেশি আর খ্লছে না। কিল্তু মাসি, তোমরা একট্ম বাড়াবাড়ি করছ। ওকে দেখতে দাও যে সন্ধেবেলাকার আলোর মতো কেমন অতি সহজে আমার ধীরে ধীরে—

মাসি। বাবা, তোমার পায়ের উপর এই পশমের শালটা টেনে দিই—পায়ের তেলো ঠা°ডা হয়ে গেছে।

যতীন। না মাসি, গায়ে কিছ্ব দিতে ভালো লাগছে না।

মাসি। জানিস যতীন, এ শালটা মণির তৈরি—এতদিন রাত জেগে জেগে তোমার জন্যে তৈরি করছিল। কাল শেষ করেছে।

[ যতীন শালটা লইয়া দুই হাত দিয়া একট্ নাড়াচাড়া করিল। মাসি তার পায়ের উপর টানিয়া দিলেন।]
যতীন। আমার মনে হচ্ছে যেন ওটা হিমি সেলাই করছিল। মণি তো সেলাই ভালোবাসে
না—ও কি পারে।

মাসি। ভালোবাসার জোরে মেয়েমান্য শেখে। হিমি ওকে দেখিয়ে দিয়েছে বৈকি। ওর মধ্যে ভুল সেলাই অনেক আছে—

ষতীন। হিমি, তুই পাখা রাখ্, ভাই। আয় আমার কাছে বোল্। আজই পাঁজি দেখে তোকে বলে দেব কবে গৃহপ্রবেশের লগ্ন আসবে।

হিম। থাক্ দাদা, ও-সব কথা—

যতীন। আমি উপস্থিত থাকতে পারব না—সেই মনে করে বর্নিয়— আমি থাকব বোন, সেদিন এ বাড়ির হাওয়ায় হাওয়ায় আমি থাকব— তোরা বর্ঝতে পারবি। যে গানটা গাবি সে আমি ঠিক করে রেখেছি—সেই, অন্নিশিখা— একবার শ্রনিয়ে দে—

হিমির গান
আঁগনিশিখা, এসো, এসো,
আনো আনো আলো।

দ্বংখে সুখে শ্ন্য ঘরে
পুণ্যদীপ জ্বালো।

আনো শক্তি, আনো দীপিত,
আনো শাপিত, আনো তৃপিত,
আনো দিনপথ ভালোবাসা,
আনো নিত্য ভালো।
এসো শ্বভ লগন বেয়ে
এসো হে কল্যাণী।
আনো শ্বভ স্কিত, আনো
জাগরণখানি।
দ্বঃখরাতে মাত্বেশে
জেগে থাকো নির্নিমেষে,
উংসব-আকাশে তব
শ্বভ হাসি ঢালো।

যতীন। গানে কোন্ উংসবের কথাটা আছে জানিস, হিমি?

হিমি। জানি নে।

যতীন। আহা, আন্দাজ কর্-না।

হিমি। আমি আন্দাজ করতে পারি নে।

যতীন। আমি পারি। যেদিন তোর বিয়ে হবে সেদিন উৎসবের ভোরবেলা থেকে—

र्হिम। थाक् मामा, थाक्।

যতীন। আমি যেন তার বাঁশি শ্নতে পাচ্ছি, ভৈরবীতে বাজছে। আমি লিখে দিয়েছি তোর বিয়ের খরচের জন্যে—

হিমি। দাদা, তবে আমি যাই।

যতীন। না, না, বোস্। কিন্তু গ্রপ্রবেশের দিন আমার হয়েই তোকে সব সাজাতে হবে— মনে রাখিস, সাদা পদ্ম যত পাওয়া যায়— ঘরে যে-আসন তৈরি হবে তার উপরে আমার বিয়ের সেই লাল বেনারসী চাদরটা—

# শম্ভূর প্রবেশ

শম্ভু। ডাক্তারবাব, জিজ্ঞাসা করছেন, তাঁকে কি আজ রাত্রে থাকতে হবে। মাসি। হাঁ, থাকতে হবে।

্রশন্তর প্রস্থান

যতীন। কিন্তু আজ ঘ্রমের ওষ্ধ না। তাতে আমার ঘ্রমও যায় ঘ্রলিয়ে, জাগাও যায় ঘ্রলিয়ে। বৈশাখন্বাদশীর রাত্রে আমাদের বিয়ে হয়েছিল, মাসি। কাল সেই তিথি। মণিকে সেই কথাটি মনে করিয়ে দিতে চাই। দ্রমিনটের জনো ডেকে দাও। চুপ করে রইলে যে? আমার মন তাকে কিছ্ব বলতে চাচ্ছে বলেই এই দ্রাত আমার ঘ্রম হয় নি। আর দেরি নয়, এর পরে আর সময় পাব না। না মাসি, তোমার ঐ কালা আমি সইতে পারি নে। এতদিন তো বেশ শান্ত ছিলে। আজ কেন—

মাসি। ওরে যতীন, ভেবেছিল্ম আমার সব কাল্লা ফ্রিরয়ে গেছে— আজ আর পারছি নে।

যতীন। হিমি তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন।

মাসি। বিশ্রাম করতে গেল। একট্ব পরেই আবার আসবে।

যতীন। মণিকে ডেকে দাও।

মাসি। যাচ্ছি বাবা, শশ্ভূ দরজার কাছে রইল। যদি কিছ, দরকার হয় ওকে ডেকো।

# পাশের ঘরে অখিলের প্রবেশ [তাডাতাডি চোখের জল মুছিয়া হিমি উঠিয়া দাঁডাইল]

হিমি। মাসিকে ডেকে দিই।

অখিল। দরকার নেই। তেমন জর্রার কিছু নয়।

হিমি। দাদার ঘরে কি যাবেন।

অখিল। না, এইখান থেকেই খবর নিয়ে যাব। যতীন কেমন আছে।

হিমি। ডাক্তার বলেন, আজ অবস্থা ভালো নয়।

অখিল। কদিন থেকে তোমরা দিনরাত্রিই খাটছ। আমি এলন্ম তোমাদের একট্র জিরোতে দেবার জন্যে। বোধ হয় রোগীর সেবা আমিও কিছু কিছু—

হিমি। না, সে হতেই পারে না। আমি কিছ, শ্রান্ত হই নি।

অখিল। আচ্ছা, না-হয় আমি তোমাদের সংখ্য সংখ্য কাজ করি।

হিমি। এ-সব কাজ—

অখিল। জানি, ওকালতির চেয়ে অনেক বেশি শক্ত।

হিমি। না. আমি তা বলছি নে।

অথিল। না, সত্যি কথা। আমাকে যদি বার্লি তৈরি করতে হয়, আমি হয়তো ঘরে আগ্রন লাগিয়ে দেব।

হিমি। কী বলছেন আপনি।

অথিল। একট্বও বাড়িয়ে বলছি নে। ঘরে আগব্বন লাগানো আমাদের অভ্যেস। ব্রুতে পারছ না?— দেখো-না কেন, তুমি তো যতীনের জন্যে বার্লি তৈরি করছ, আমি হয়তো এমন কিছ্ব তৈরি করে বসে আছি যেটা রোগীর পথ্য নয়, অরোগীর পক্ষেও গ্রুর্পাক। তুমি বোসো, দ্বটো কথা তোমার সংশ্যে কয়ে নিই।

হিমি। এখন কিন্তু গল্প করবার মতো---

অথিল। রামো! গল্প করতে পারলে আমাদের ব্যাবসা ছেড়ে দিতুম, দ্বিতীয় বিধ্কম চাট্রন্ডেজ হয়ে উঠতুম। হাসছ কী। আমাদের অনেক কথাই বানাতে হয়, একট্রও ভালো লাগে না— গল্প বানাতে পারলে এ ব্যাবসা ছেড়ে দিতুম। তুমি বোধ হয় গল্প লেখা শ্রুর করেছ?

হিম। না।

অথিল। নাটক তৈরি—

হিমি। না, আমার ও-সব আসে না।

অখিল। কী করে জানলে।

হিম। ভাষায় কুলোয় না।

অথিল। নাটক তৈরি করতে ভাষার দরকার হয় না। খাতাপত্র কিছ্বই চাই নে। হয়তো এথনই তোমার নাটক শ্বন্ধ হয়েছে-বা, কে বলতে পারে।

হিমি। আমি যাই, মাসিকে ডেকে দিই।

অথিল। না, দরকার হবে না। আমি বাজে কথা বন্ধ করল্ম, কাজের, কথাই পাড়ব। ভেবে-ছিল্ম যতীনকেই বলব। কিন্তু তার শরীর যেরকম এখন—

হিমি। তাঁর ব্যাবসার কোনো গ্র্জব আমার কানে উঠেছে কি না এ কথা প্রায় আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি হয়তো—

অথিল। আমি জানি, ব্যাবসা গেছে তলিয়ে—

হিমি। পায়ে পড়ি, তাঁকে এ খবর দেবেন না। আর যাই হোক, তাঁর এই বাড়িটা তো— অখিল। যতীন বাডির কথা বলে নাকি।

হিমি। কেবল ঐ কথাই বলছেন। একদিন ধ্রম করে গৃহপ্রবেশ হবে, তারই প্ল্যান—
অখিল। গৃহপ্রবেশের আয়োজন তো হয়েছে—

হিমি। আপনি কী করে জানলেন।

অখিল। আমার আপিস থেকেই হয়েছে—পেয়াদারা বেশভ্ষা করে প্রায় তৈরি—

হিমি। দেখুন অখিলবাবু, এ হাসির কথা নয়—

অখিল। সে কি আর আমি জানি নে। তোমার কাছে ল কিয়ে কী হবে। এ বাড়িটা দেনায়— হিমি। না না না—সে হতেই পারবে না—অখিলবাব, দয়া করবেন—

অখিল। কিন্তু এত ভাবছ কেন। তুমি তো সব জানই। তোমাদের দাদা তো আর বেশিদিন—

হিমি। জানি জানি, দাদা আর থাকবেন না, সেও সহ্য হবে, কিন্তু তাঁর এই বাড়িটিও যদি যায় তা হলে বুক ফেটে মরে যাব। এ যে তাঁর প্রাণের চেয়ে—

অথিল। দেখো, তুমি সাহিত্যে গণিতে লজিকে ক্লাসে প্ররো মার্কা পেয়ে থাক, কিন্তু সংসার-জ্ঞানে থার্ড ক্লাসেও পাস করতে পারবে না। বিষয়কর্মে হৃদয় ব'লে কোনো পদার্থ নেই, ওর নিয়ম—

হিমি। আমি জানি নে। আপনার পায়ে পড়ি, এ বাড়ি আপনাকে বাঁচাতে হবে। আপনার আপিসের—

অখিল। পেয়াদাগ্রলোকে সাজাতে হবে বাজনদার করে, হাতে দিতে হবে বাঁশি। ল কলেজে লয়তত্ত্বের সব অধ্যায় শিখেছি, কেবল তানলয়ের পালাটা প্র্যাক্টিস হয় নি। এটা হয়তো বা তোমার কাছ থেকেই—

#### মাসির প্রবেশ

মাসি। অথিল, কী হচ্ছে। হিমি কাঁদছে কেন।

অখিল। গৃহপ্রবেশের প্ল্যানে একট্ব খটকা বেধেছে তাই নিয়ে—

মাসি। তা ওর সঙ্গে এ-সব কথা কেন।

অখিল। ওর দাদা যে ওরই উপরে গৃহপ্রবেশের ভার দিয়েছে, শ্বনছি কাজটাতে কোনো বাধা না হয়, এইজন্যে এত লোককে ছেড়ে আমাকেই ধরেছে। তা তোমরা যদি সকলেই মনে কর, তা হলে চাই-কি গৃহপ্রবেশের কাজে আমিও কোমর বে'ধে লাগতে পারি। কথাটা ব্রেছে, কাকি?

মাসি। বুঝেছি। শ্বধু কোমর বাঁধা নয়, বাঁধন আরো পাকা করতে চাও। এখন সে পরামশ করবার সময় নয়। আপাতত যতীনকে তুমি আশ্বাস দিয়ো যে তার বাড়িতে কারো হাত পড়বে না।

অথিল। বেশ তো, বললেই হবে পাটের বাজার চড়েছে। এখন এ°কে চোখের জলটা ম্ছতে বলবেন—

#### ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। উকিল যে! তবেই হয়েছে।

অখিল। দেখনুন, শনি বড়ো না কলি বড়ো, তা নিয়ে তক' করে লাভ কী। বাংলাদেশে আপনাদের হাত পার হয়েও যে-কটি লোক টি'কে থাকে, তাদেরই সামান্য শাঁসটনুকু নিয়েই আমাদের কারবার—

ডাক্তার। এ ঘরে সে কারবার চালাবার আর বড়ো সময় নেই, দেখে এসেছি।

অথিল। ভয় দেখাবেন না মশায়, মৃত্যুতেই আপনাদের ব্যাবসা থতম, আমাদেরটা ভালো করে জমে তার পর থেকে। না না, থাক্ থাক্, ও-সব থাক্— কাকি, এই বলে যাচছি, গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের সমসত ভার নিতে রাজি আছি— তার সঙ্গে সঙ্গে উপরি আরো-কিছু ভারও। বাইরের ঘরে থাকব, যখন দরকার হয় ডেকে পাঠিয়ো।

প্রস্থান

মাসি। মণির কথা জিজ্ঞাসা করলে কী জবাব দেব ভেবে পাচ্ছি নে। আর তো আমি কথা বানিয়ে উঠতে পারি নে— নিজের উপর ধিক্কার জন্মে গেল। ও একটা ঘ্রিময়ে পড়লে তার পরে ঘরে যাব।

ডাক্তার। আমি বাইরে অপেক্ষা করব। রুগী কেমন থাকে ঘণ্টাখানেক পরে খবর দেবেন। ইতি-মধ্যে উকিলকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে, ওদের মুখ দেখলে সহজ অবস্থাতেই নাড়ী ছাড়ব ছাড়ব করে।

# দিবতীয় অঙক

# রোগীর ঘরে শ্বারের কাছে শম্ভু

## প্রতিবেশিনীর প্রবেশ

প্রতিবেশিনী। এই যে, শম্ভূ।
শম্ভূ। হাাঁ, দিদি।
প্রতিবেশিনী। একবার যতীনকে দেখে যেতে চাই। মাসি নেই, এইবেলা—
শম্ভূ। কী হবে গিয়ে, দিদি।

প্রতিবেশিনী। নাটোরের মহারাজার ওখানে একটা কাজ খালি হয়েছে। আমার ছেলের জন্যে যতীনের কাছ থেকে একখানা চিঠি লিখিয়ে—

শম্ভু। দিদি, সে কোনোমতেই হবে না। মাসি জানতে পারলে রক্ষে থাকবে না। প্রতিবেশিনী। জানবে কী করে। আমি ফস্ করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে— শম্ভু। মাপ করো দিদি, সে কোনোমতেই হবে না।

প্রতিবেশিনী। হবে না! তোমার মাসি মনে করেন, আমাদের ছোঁয়াচ লাগলে তাঁর বে:নপো বাঁচবে না। এদিকে নিজের কথাটা ভেবে দেখেন না। দ্বামীটিকে খেয়েছেন, একটিমাত্র মেয়ে সেও গেছে, বাপমা কাউকেই রাখলে না। এইবার বাকি আছে ঐ যতীন। ওকে শেষ করে তবে উনি নড়বেন। নইলে ওঁর আর মরণ নেই। আমি বলে রাখলমুম শম্ভু, দেখে নিস্— মাসিতে বখন ওকে পেয়েছে, যতীনের আশা নেই।

শম্ভু। ঐ আমাকে ডাকছেন। তুমি এখন যাও। প্রতিবেশিনী। ভয় নেই, আমি চললুম।

[ গ্রহ্থান

# ঘরে শম্ভুর প্রবেশ

যতীন। (পায়ের শব্দে চমকাইয়া) মিণ!
শশ্চ্। কর্তাবাব, আমি শশ্চ্ছ। আমাকে ডার্কছিলেন?
যতীন। একবার তাের বউঠাকর,নকে ডেকে দে।
শশ্চ্ছ। কাকে।
যতীন। বউঠাকর,নকে।
শশ্চ্ছ। তিনি তাে এখনাে ফেরেন নি।
যতীন। কোথায় গেছেন।
শশ্চ্ছ। সীতারামপ্ররে।
যতীন। আজ গেছেন?
শশ্চ্ছ। না. আজ তিন দিন হল।

যতীন। তুই কে? আমি কি চোথে ঠিক দেখছি।
শম্ভূ। আমি শম্ভূ।
যতীন। ঠিক করে বল্ তো, আমার তো কিছু ভূল হচ্ছে না?
শম্ভূ। না, বাব্।
যতীন। কোন্ ঘরে আছি আমি? এই কি সীতারামপরে।
শম্ভূ। না, কলকাতায় এ তো আপনার শোবার ঘর।
যতীন। মিথ্যে নয়? এ সমস্তই মিথ্যে নয়?
শম্ভূ। আমি মাসিমাকে ডেকে দিই।

[ প্রস্থান

#### মাসির প্রবেশ

যতীন। আমি যে মরে যাই নি, তা কী করে জানব, মাসি। হয়তো সবই উলটে গেছে। মাসি। ও কী বলছিস, যতীন।

যতীন। তুমি তো আমার মাসি?

মাসি। না তো কী, যতীন।

যতীন। হিমিকে ডেকে দাও-না, সে আমার পাশে বস্ক। সে যেন থাকে আমার কাছে। এখনই যেন কোথাও না যায়।

মাসি। আয় তো হিমি, এখানে বোস্তো!

যতীন। ঐ বাঁশিটা থামিয়ে দাও-না। ওটা কি গৃহপ্রবেশের জন্যে আনিয়েছ। ওর আর দরকার নেই।

মাসি। পাশের বাড়িতে বিয়ে, ও বাঁশি সেইখানে বাজছে।

যতীন। বিয়ের বাঁশি? ওর মধ্যে অত কান্না কেন। বেহাগ ব্রিঝ? তোমাকে কি আমার স্বপেনর কথা বলেছি, মাসি।

মাসি। কোন্ স্বংন।

যতীন। মণি যেন আমার ঘরে আসবার জন্যে দরজা ঠেলছিল। কোনোমতেই দরজা এতট্নুকুর বোশি ফাঁক হল না। সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। কিছ্নতেই ঢ্নুকতে পারলে না। অনেক করে ডাকল্ম, তার আর গ্রপ্রশে হল না। হল না, হল না, হল না।

[মাসি নির্ত্র

ব্বৰেছি মাসি, ব্বৰেছি, আমি দেউলে। একেবারে দেউলে। সব দিকে। এ বাড়িটাও নেই—সব বিকি হয়ে গৈছে, কেবল নিজেকে ভোলাচ্ছিল্ম।

মাসি। না যতীন, না, শপথ করে বলছি তোর বাড়ি ঠিক আছে— অথিল এসেছে, যদি বলিস তাকে ডেকে দিই।

যতীন। বাড়িটা তবে আছে? সে তো অপেক্ষা করতে পারবে, আমার মতো সে তো ছায়া নয়। বংসরের পর বংসর সে দরজা খুলে থাকু-না দাঁডিয়ে। কী বল, মাসি।

মাসি। থাকবে বৈকি যতীন, তোর ভালোবাসায় ভরা হয়ে থাকবে।

যতীন। ভাই হিমি, তুই থাকবি আমার ঘরটিতে। একদিন হয়তো সময় হবে, ঘরে প্রবেশ করবে। সেদিন যে-লোকেই থাকি, আমি জানতে পারব। হিমি, হিমি!

হিম। কী, দাদা।

যতীন। তোর উপর ভার রইল, বোন। মনে আছে, কোন্ গানটা গাবি?

হিমি। আছে— অণ্নিশিখা, এসো এসো।

যতীন। লক্ষ্মী বোন আমার, কারো উপর রাগ করিস নে। সবাইকে ক্ষমা করিস। আর আমাকে যখন মনে করবি তখন মনে করিস, 'আমাকে দাদা চিরদিন ভালোবাসত, আজও ভালোবাসে।' জান মাসি? আমার এই বাড়িতেই হিমির বিয়ে হবে। আমাদের সেই প্রেরানো দালানে, যেখানে আমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল। সে দালানে আমি একট্রও হাত দিই নি।

মাসি। তাই হবে, বাবা।

যতীন। মাসি, আর-জন্মে তুমি আমার মেয়ে হয়ে জন্মাবে, তোমাকে বাকে করে মান্য করব। মাসি। বলিস কী, যতীন। আবার মেয়ে হয়ে জন্মাব? না-হয় তোরই কোলে ছেলে হয়েই জন্ম হবে। সেই কামনাই কর্-না।

যতীন। না, ছেলে না—ছিঃ! ছোটোবেলায় যেমন ছিলে তেমনি অপর্প স্করী হয়ে তুমি আমার ঘরে আসবে। আমি তোমাকে সাজাব।

মাসি। আর বিকস নে, একট্র ঘুমো।

যতীন। তোমার নাম দেব লক্ষ্মীরানী—

মাসি। ও তো একেলে নাম হল না।

যতীন। না, একেলে না। তুমি চিরদিন আমার সাবেককেলে। সেই তোমার সন্ধায়-ভরা সাবেককাল নিয়েই তুমি আমার ঘরে এসো।

মাসি। তোর ঘরে কন্যাদায়ের দুঃখ নিয়ে আসব, এ কামনা আমি তো করি নে।

যতীন। তুমি আমাকে দ্বর্বল মনে কর, মাসি? দ্বঃখ থেকে বাঁচাতে চাও?

মাসি। বাছা, আমার যে মেয়েমান্বের মন, আমিই দ্বর্গল। তাই তোকে বড়ো ভয়ে ভয়ে সকল দ্বঃখ থেকে চিরদিন বাঁচাতে চেয়েছি। কিন্তু আমার সাধ্য কী আছে। কিছুই করতে পারি নি।

যতীন। মাসি, একটা কথা গর্ব করে বলতে পারি। যা পাই নি তা নিয়ে কোনোদিন কাড়া-কাড়ি করি নি। সমস্ত জীবন হাতজোড় করে অপেক্ষাই করল্ম। মিথ্যাকে চাই নি বলেই এত সব্বর করতে হল। সত্য হয়তো এবার দয়া করবেন।—ও কে ও, মাসি ও কে।

মাসি। কই, কেউ তো না, যতীন।

যতীন। তুমি একবার ও-ঘরটা দেখে এসোগে, আমি যেন---

মাসি। না বাছা, কাউকে দেখাছ নে।

যতীন। আমি কিন্তু স্পণ্ট যেন—

মাসি। কিছে, না, যতীন।

#### ডাক্তারের প্রবেশ

যতীন। ও কে ও। কোথা থেকে আসছ? কিছ্ব খবর আছে?

মাসি। উনি ডাক্তার।

ডাক্তার। আপনি ওঁর কাছে থাকবেন না— আপনার সঙ্গে বড়ো বেশি কথা কন—

যতীন। না, মাসি, যেতে পাবে না।

মাসি। আচ্ছা, বাছা, আমি ঐ কোণটাতে গিয়ে বসছি।

যতীন। না, না, আমার পাশে বোসো, আমার হাত ধ'রে। ভগবান তোমার হাত থেকেই আমাকে নিজের হাতে নেবেন।

ডাক্তার। আচ্ছা বেশ। কিন্তু কথা কবেন না। আর, সেই ওমুধটা খাবার সময় হল।

যতীন। সময় হল? আবার ভোলাতে এসেছ? সময় পার হয়ে গেছে। মিথ্যে সান্ত্রনায় আমার দরকার নেই। বিদায় করে দাও, সব বিদায় করে দাও। মাসি, এখন আমার তুমি আছ— কোনো মিথ্যাকেই চাই নে। আয় ভাই হিমি, আমার পাশে বোস।

ডাক্তার। এতটা উত্তেজনা ভালো হচ্ছে না।

যতীন। তবে আমাকে আর উত্তেজিত কোরো না।-

[ ডাক্টারের প্রস্থান

ডাক্তার গেছে, এইবার আমার বিছানায় উঠে বোসো, তোমার কোলে মাথা দিয়ে শ্রই।

মাসি। শোও বাবা, একট্ব ঘ্যোও।

যতীন। ঘ্রমোতে বোলো না, এখনো আমার আর-একট্র জেগে থাকবার দরকার আছে। শ্বনতে পাচ্ছ না? আসছে। এখনই আসবে। চোখের উপর কী রকম সব ঘোর হয়ে আসছে! গোধ্লিলান, গোধ্লিলান আমার। বাসরঘরের দরজা খ্লবে। হিমি ততক্ষণ ঐ গানটা—জীবণমরণের সীমানা পারায়ে।

হিমির গান

জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধ হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে।
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,
গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে

তাহার পানে চাই দ্ব'বাহ্ব বাড়ায়ে।

নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে

আঁধার-কেশভার দিয়েছে বিছায়ে।

আজি এ কোন্ গান নিখিল \*লাবিয়া

তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া।
ভূবন মিলে যায় স্বরের রণনে—

গানের বেদনায় যাই যে হারায়ে।

## মাণর প্রবেশ

মাসি। বাবা, যতীন, একট্র চেয়ে দেখ্। ঐ যে এসেছে। যতীন। কে। স্বংন? মাসি। স্বংন নয়। বাবা, মণি। ঐ যে তোমার শ্বশ্র।

भाग । ज्यान नेता वावा, भागा धार्व रणामात ज्यान नेता

যতীন। (মণির দিকে চাহিয়া) তুমি কে।

মাসি! চিনতে পারছ না? ঐ তো তোমার মণি।

যতীন। দরজাটা কি সব খুলে গেছে।

মাসি। সব খ্লেছে।

যতীন। কিন্তু পায়ের উপর ও শালটা নয়, ও শালটা নয়। সরিয়ে দাও, সরিয়ে দাও।

মাসি। শাল নয়, যতীন। বউ তোর পায়ের উপর পড়েছে। ওর মাথায় হাত রেখে একট্ আশীর্বাদ কর্।

# শিরোনাম-স্চী

| শিবোনাম । গ্রন্থ                                             |     | <b>প</b> ৃष्ठी     |
|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| অন্ত্যেন্টি-সংকার। হাস্যকোতুক<br>অভ্যর্থনা। হাস্যকোতুক       |     | <b>৫</b> ০৮<br>৪৭৬ |
| অরসিকের স্বর্গপ্রাণ্ডি। ব্য <b>ংগকৌতৃক</b>                   |     | ७५₽                |
| আর্য ও অনার্য। হাস্যকোতৃক                                    |     | 888                |
| আশ্রমপীড়া। হাস্যকোতুক                                       | ••• | 600                |
| একান্নবতী'। হাস্যকৌতুক                                       |     | 859                |
| কণ'-কুন্তী-সংবাদ। কাহিনী                                     | ••• | 8¢4                |
| খ্যাতির বিড় <del>ম্</del> বনা। হাসাকৌ <b>তৃক</b>            |     | 844                |
| গা•ধারীর আবেদন। কাহিনী                                       | ••• | 800                |
| গ্নর্বাক্য। হাস্যকেত্ত্িক                                    | ••• | 628                |
| চিশ্তাশীল। হাস্যকোতুক                                        | ••• | 845                |
| ছাত্রের পরীক্ষা। হাস্যকোতুক                                  |     | 895                |
| নরকবাস । কাহিনী                                              |     | ৪২৩                |
| ন্তন অবতার। বাঙ্গকেত্ক                                       |     | ৫২৫                |
| পেটে ও পিঠে। হাস্যকোতৃক                                      | ••• | 890                |
| বশীকরণ। ব্যুধ্যকৈত্বিক                                       | ••• | ৫৩৭                |
| বিনি পয়সার ভোজ। ব্যশাকে <b>তৃক</b>                          |     | 663                |
| ভাব ও অভাব। হাস্যকৌতুক                                       |     | 888                |
| র্নাসক। হাস্যকৌতুক                                           |     | 622                |
| রোগীর বন্ধ্ন। হাস্যকেত্বিক                                   | ••• | ৪৮৬                |
| রোগের চিকিৎসা। হাস্যকৌতুক                                    | ••• | 89৯                |
| লক্ষ্মীর পরীক্ষা। কাহিনী                                     |     | 800                |
| সতী। কাহিনী                                                  |     | 859                |
| স্ক্ষা বিচার। হাস্যকোতূক                                     | ••• | 602                |
| ম্বগাঁর প্রহসন। ব্যাধ্যকোতুক                                 |     | ८७२                |
| भ्वर्ण চक्रक्षेविन-देवठेक। वाष्शरको <b>्क, मश्र्यास्त्रन</b> | ••• | ৫৫৩                |
| হে <sup>∙</sup> য়ালি-নাট্য। হাস্যকৌতুক, ভূমি <b>ক</b> া     |     | ৪৬৭                |

# প্রথম ছত্তের স্চী

# নাটকের অন্তর্ভুক্ত গান, কবিতা এবং চৌপদীর প্রথম ছত্র এই স্চীর অন্তর্গত

| ছন্ত । গ্রন্থ                                                                               |         | প্ষ্ঠা         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 'অক্ষি দ্বঃখোখিতসৈাব', বেদমন্ত্র। শারদোৎসব                                                  | •••     | 696            |
| অণ্নিশিখা, এসো, এসো। গৃহপ্রবেশ                                                              | •••     | ৯১৬            |
| অশ্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দ্বই হাতে। রাজা                                                   |         | 952            |
| অলি বার বার ফিরে যায়। মায়ার খেলা                                                          | •••     | 99             |
| অসংখ্য নক্ষর জনলে সশংক নিশীথে। ফাল্যনী                                                      | •••     | ४०७            |
| অহো আম্পর্ধা এ কী তোদের নরাধম। বালমীকিপ্রতিভা                                               | •••     | 22             |
|                                                                                             |         |                |
| আঃ কাজ কী গোলমালে, নাহয় রাজাই সাজালে। বাল্মীকিং                                            | গ্ৰাতভা | \$0            |
| আঃ, বে'চেছি এখন। বাল্মীকিপ্রতিভা                                                            | •••     | 9              |
| আকাশ আমায় ভরল আলোয়। ফাল্গ্নী                                                              | •••     | 800            |
| আগন্ন, আমার ভাই। মন্তধারা                                                                   | • • •   | ৮৬৩            |
| আছে তোমার বিদ্যে-সাধ্যি জানা। বাল্মীকিপ্রতিভা                                               | •••     | 50             |
| আজ খেলাভাঙার খেলা খেলাব আয়। বসন্ত                                                          | •••     | ያ<br>የ         |
| আজ তোমারে দেখতে এলেম। প্রায়শ্চিত্ত                                                         | •••     | 656            |
| আজ ধানের ক্ষেতে রেন্ডিছায়ায়। শারদোৎসব                                                     | •••     | ৫৬১            |
| আজ ব,কের বসন ছি'ড়ে ফেলে। শারদোৎসব, প্রবেশক                                                 | •••     | 669            |
| আন্ত্র যেমন করে গাইছে আকাশ। অচলায়তন                                                        | •••     | 988            |
| আদ্রকে তবে মিলে সবে করব লুটের ভাগ। বাল্মীকিপ্রতিভা                                          | •••     | ও<br>৭৯        |
| আজি আঁখি জন্তাল হেরিয়ে। মায়ার খেলা                                                        | •••     |                |
| र्जाङ क्यन्यन्त्रनम्न युन्नन्। ताङा                                                         | •••     | ৬৮০<br>৬৭১     |
| আজি দখিন দুয়ার খোলা। রাজা                                                                  | • • •   | 955            |
| আজি বসন্ত জাগ্রত স্বারে। রাজা<br>আত্মরস লক্ষ্য ছিল বলে। ফাঙ্গ্যুনী                          | •••     | 423<br>426     |
| আর্রেন লক্ষ্য ছেল বলে। কাল্যা <sub>র্</sub> ন।<br>আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান। শারদোৎসব | ***     | 698            |
| आमरा पर्देख रथलात माथी। काला दुनी                                                           | •••     | A20            |
| আমরা ব্রাজ বেলার সাধা। কালার্ডন<br>আমরা চাষ করি আনন্দে। অচলায়তন                            | •••     | 966            |
| আমরা তাবে কার আনংগণ অচলারতন<br>আমরা তারেই জানি তারেই জানি সাথের সাথী। অচলায়তন              | •••     | 990            |
| আমরা ন্তন প্রাণের চর। ফাল্গান্নী                                                            | •••     | 440<br>455     |
| আমরা বসব তোমার সনে। প্রায়শ্চিত্ত                                                           | •••     | ৬১৯            |
| আমরা বাস্তুছাড়ার দল। বসন্ত                                                                 | •••     | 892            |
| আমরা বে'ধেছি কাশের গ <sub>ু</sub> ছ, আমরা। শারদোংসব                                         | •••     | 696            |
| আমরা স্বাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্ব। রাজা                                                  | •••     | <b>8</b> 48    |
| আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন। প্রায়শ্চিত্ত                                          | •••     | <b>645</b>     |
| আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন। মুক্তধারা                                              | •••     | ₽ <b>₢</b> Ე   |
| আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে। ফাল্সানী                                                         | •••     | A75            |
| আমাদের পাকবে না চুল গো—মোদের। ফাল্যানী                                                      | •••     | ROR            |
| আমাদের ভয় কাহারে। ফাল্গানী                                                                 | •••     | A.> 0          |
| আমার ঘুর লেগেছে— তাধিন তাধিন। রাজা                                                          | •••     | ৬৯০            |
| আমার নয়ন-ভূলানো এলে। শারদোংসব                                                              | •••     | 699, 685       |
| আমার পরান যাহা চায়। মায়ার খেলা                                                            | •••     | &44, &05<br>&8 |
| আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে। রাজা                                                         | •••     | ৬৭৬            |
| আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধ্রী। গৃহপ্রবেশ                                            | •••     | ৯০৮            |
| आभात मकल निरंश दरम आहि। ताङा                                                                | •••     | ৬৮৯            |
| नानाव रामणा ।गुरुप्त भरार । भावरा भावरा                                                     | •••     | <b>90</b> a    |

| ছত্র। গ্রন্থ                                                                    |     | প্তা        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| আমারে কে নিবি ভাই, স'পিতে চাই আপনারে। বিস্রজন                                   | ••• | ২০৩         |
| আমারে পাড়ায় পাড়ায় থেপিয়ে বেড়ায়। প্রায়শ্চিত্ত                            | ••• | ৬৩২         |
| আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়। মৃত্তধারা                                | ••• | ৮৫৬         |
| আমি একলা চলেছি এ ভবে। বিসর্জন                                                   | ••• | クトラ         |
| আমি কারে ডাকি গো। অচলায়তন                                                      | ••• | ৭৬৩         |
| আমি কারেও বর্ঝি নে, শর্ধর ব্র্ঝেছি তোমারে। মায়ার খেলা                          | ••• | 99          |
| আমি কী বলে করিব নিবেদন। ব্যশাকোতুক                                              | ••• | <b>689</b>  |
| আমি কেবল তোমার দাসী। রাজা                                                       |     | 900         |
| আমি, জেনে শ্বনে বিষ করেছি পান। মায়ার খেলা                                      | ••• | ৬৯          |
| আমি তো বুঝেছি সব— যে বোঝে না বোঝে। মায়ার খেলা                                  | ••• | ьo          |
| আমি তোমার প্রেমে হব সবার। রাজা                                                  | ••• | ৬৯৭         |
| আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি। রাজা ও রানী                                        |     | >89         |
| আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর, ফিরব না রে। প্রায়শ্চিত্ত                           |     | ৬৬১         |
| আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে। মুক্তধারা                            | ••• | <b>₽¢</b> 0 |
| আমি যাব না গো অর্মান চলে। ফাল্মুনী                                              |     | ४२७         |
| আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাই রে। অচলায়তন                                    |     | १४२         |
| আমি রুপে তোমায় ভোলাব না। রাজা                                                  |     | ৬৯৫         |
| আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল। মারার খেলা                                       | ••• | 90          |
| আয় মা, আমার সাথে, কোনো ভয় নাহি আর। বাল্মীকিপ্রতিভা                            | ••• | 22          |
| আয় রে তবে মাত্রে সব আনন্দে। ফালগুনী                                            | ••• | ৮৩৩         |
| আর কেন, আর কেন। মায়ার খেলা                                                     | ••• | 47          |
| আর নহে আর নয়। অচলায়তন                                                         | ••• | ৭৮৩         |
| আর না, আর না, এখানে আর না। বাল্মীকিপ্রতিভা                                      | ••• | 28          |
| আর নাই যে দেরি নাই যে দেরি। ফাল্সেনী                                            | ••• | 42A         |
| আরে, কী এত ভাবনা কিছু তো বুঝি না। বান্মীকিপ্রতিভা                               | ••• |             |
| আরো আরো প্রভু. আরো আরো। প্রায়শ্চিত্ত                                           | ••• | ৯<br>৮১৮    |
| আরো আরো প্রভু, আরো আরো। মুক্তধারা                                               | ••• | ৮৫২         |
|                                                                                 | ••• | 998         |
| আলো, আমার আলো, ওগো। অচলায়তন<br>আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে। মায়ার খেলা      | ••• |             |
| আহা, আজ এ বসতে এও কর্ল কর্টো মানার বেলা।<br>আহা, তোমার সঙ্গে প্রাদের খেলা। রাজা | ••• | A0          |
| जारा, रञामात्र अर्ज्य द्यारमत्र स्पना । त्राना                                  | ••• | ৬৮৯         |
| উতল ধারা বাদল ঝরে। অচলায়তন                                                     |     | 996         |
| উলজ্গিনী নাচে রণরজ্গে। বিস্রজ্ন                                                 | ••• | 220         |
|                                                                                 | ••• | 2130        |
| এ অব্ধকার ডুবাও তোমার অতল অব্ধকারে। রাজা                                        | ••• | 906         |
| এ কি স্ব'ন! এ কি মায়া। মায়ার খেলা                                             |     | 93          |
| এ কী এ, এ কী এ, স্থিরচপলা। বাল্মীকিপ্রতিভা                                      |     | ১৬          |
| এ কী এ ঘোর বন !— এন, কোথায়। বাল্মীকিপ্রতিভা                                    | ••• | 9           |
| এ কেমন হল মন আমার। বাল্মীকিপ্রতিভা                                              |     | 2           |
| এ তো খেলা নয়, খেলা নয়। মায়ার খেলা                                            |     | 90          |
| এ পথ গেছে কোন্খানে গো কোন্খানে। অচলায়তন                                        |     | 968         |
| এ ভাঙা স্বংখর মাঝে নয়ন জলে। মায়ার খেলা                                        |     | F.2         |
| এ যে মোর আবরণ। রাজা                                                             |     | ৬৬৭         |
| এই একলা মোদের হাজার মানুষ। অচলায়তন                                             | ••• | 96%         |
| এই কথাটাই ছিলেম ভূলে। ফাল্গানী                                                  |     | <b>45</b>   |
| এই বেলা সবে মিলে চলো হো, চলো হো। বাল্মীকিপ্রতিভা                                |     | 55          |
| এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে। অচলায়তন                                      | ••• | 995         |
| এই-যে হেরি গো দেবী আমারই। বাদমীকিপ্রতিভা                                        | ••• | 39          |
| এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে। বাল্মীকিপতিভা                                      | ••• | 9,          |

| ছত্র। গ্রন্থ                                           | •              | পূৰ্ন্তা        |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| এখন আমার সময় হল। বস-ত                                 | •••            | <b>ዋ</b> ዋ ዎ    |
| এখন করব কী বল্। বালমীকিপ্রতিভা                         | •••            | ৬               |
| এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুক্তমালিনী। বাল্মীকিপ্রতিভা        | •••            | 20              |
| এতদিন বুঝি নাই, বুঝেছি ধীরে। মায়ার খেলা               | •••            | RO              |
| এতদিন যে বর্সেছিলেম। ফাল্মনী                           |                | ৮২৩             |
| এনেছি মোরা এনেছি মোরা রাশি রাশি লুটের ভার। বাল্মীকি    | <u>প্রতিভা</u> | Ġ               |
| এবার তো যৌবনের কাছে। ফাল্মনী                           | •••            | ४२०             |
| এবার বিদায়বেলার স্কর ধরো ধরো। বসন্ত                   |                | <b>ሉ</b> %0     |
| এবার স্থা, সোনার ম্গ। ব্যশ্সকোতৃক                      | •••            | <b>68</b> 8     |
| এবেলা ডাক পড়েছে কোন্খানে। বসন্ত                       |                | <u></u> የጆዕ     |
| এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর। রাজা ও রানী               | •••            | ১২৩             |
| এরা সন্থের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না। মায়ার খেলা | •••            | ४२              |
| এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি। মায়ার খেলা             | •••            | હવ              |
| এসো এসো, বসন্ত, ধরাতলে। মায়ার খেলা                    |                | 98              |
| 20.1. 20.1, 11.3, 11.301.                              | •••            |                 |
| ও অক্লের ক্ল, ও অগতির গতি। অচলায়তন                    | •••            | 992             |
| ও আমার চাঁদের আলো। বসনত                                | •••            | <b>გ</b> გ      |
| ও তো আর ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না রে। ম       | - ব্রুধারা     | 482             |
| ও ্যে মানে না মানা। প্রায়শ্চিত্ত                      | •••            | ७२७             |
| ওই আঁখি রে। রাজা ও রানী                                | •••            | 222             |
| ওই কে আমায় ফিরে ডাকে। মায়ার খেলা                     | •••            | 99              |
| ওই কে গো হেসে চায়, চায় প্রাণের পানে। মায়ার খেলা     | •••            | 90              |
| ওই বর্ঝি বাঁশি বাজে। রাজা ও রানী                       | •••            | <b>&gt;</b> > 8 |
| ওই মধ্র মূখ জাগে মনে। মায়ার খেলা                      | •••            | 98              |
| ওই মরণের সাগর পারে চুপে চুপে। গৃহপ্রবেশ                | •••            | <b>ふ</b> るそ     |
| ওই মেঘ করে বর্ঝি গগনে। বালমীকিপ্রতিভা                  |                | 9               |
| ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না। প্রায়শ্চিত্ত                | •••            | ৬৫৩             |
| उक विता अथी, विता, किन भिष्ट कित हल। भाषात विता        |                | ৬৭              |
| ওকে বোঝা গেল না—চলে আয় চলে আয়। মায়ার খেলা           |                | 95              |
| ওলো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া। ফাল্যুনী                 | •••            | ४००             |
| ওলো, দেখি, আঁখি তুলে চাও। মায়ার খেলা                  | •••            | 95              |
| <b>७</b> ला ननी, जाभन त्रला। यान्त्रानी                | •••            | 808             |
| ওগো প্রবাসী। বিসর্জন                                   | •••            | 205             |
| ওগো সখী, দেখি দেখি মন কোথা আছে। মায়ার খেলা            | •••            | 90              |
| ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি। ফাল্স্নী                     | •••            | 424             |
| ওর মানের এ বাঁধ ট্রটবে না কি ট্রটবে না। প্রায়শ্চিত্ত  | •••            | ७८७             |
| ওরে আগ্বন, আমার ভাই। প্রায়শ্চিত্ত                     | •••            | ৬৪৮             |
| ওরে ওরে অরার মন মেতেছে। অচলায়তন                       | •••            | 966             |
| ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক। বসন্ত                           |                | <sub>የ</sub> አን |
| ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে। ফাল্যুনী                 | ***            | 808             |
| ওরে মন যখন জার্গাল না রে। গৃহপ্রবেশ                    | •••            | 209             |
| ওরে শিকল, তোমায় কোলে করে। প্রায়শ্চিত্ত               |                | ৬৫০             |
| <b>७</b> टला, रत्रत्थ रम, मथी रत्रत्थ रम। भाषात रथला   |                | ৬৬              |
|                                                        | •••            | 30              |
| কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন। অচলায়তন                | •••            | ৭৫৬             |
| कथा काम त ला तारे, भारायत वज़ारे वर्जा वर्जिए ।        |                | .50             |
| প্রকৃতির প্রতিশোধ                                      |                | ৩৬              |
| কাছে আছে দেখিতে না পাও। মায়ার খেলা                    | •••            | <b>8</b> 8      |
| কাছে ছিলে দ্রে গেলে, দ্র হতে এস কাছে। মায়ার খেলা      | •••            | ৭৬              |
| 74100                                                  | •••            | 10              |

| ছত্র । গ্রন্থ                                           |     | প্ষা        |
|---------------------------------------------------------|-----|-------------|
| কালী কালী বলো রে আজ। বাল্মীকিপ্রতিভা                    | ••• | ٩           |
| কী দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায়। বাল্মীকিপ্রতিভা    | ••• | b           |
| কী বলিন, আমি! এ কী স্ললিত বাণী রে। বালমীকিপ্রতিভা       | ••• | 20          |
| কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে। বাল্মীকিপ্রতিভা                 | ••• | 20          |
| কে ডাকে! আমি কভু ফিরে নাহি চাই। মায়ার খেলা             | ••• | ৬৭          |
| কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা। বসন্ত                         | ••• | ৮৮৬         |
| কে বলেছে তোমায় ব°ধ্ৰ, এত দ্বঃখ সইতে। প্রায় শ্চত্ত     | ••• | ७२२         |
| কেন এলি রে, ভালোবাসিলি, ভালোবাসা পেলি নে। মায়ার খেলা   | ••• | R.2         |
| কেন গো আপন মনে ভ্রমিছ বনে বনে। বাল্মীকিপ্রতিভা          | ••• | ১৬          |
| কেন রাজা, ডাকিস কেন, এসেছি সবে। বাংমীকিপ্রতিভা          | ••• | 55          |
| কোথা বাইরে দরের যায় রে উড়ে। রাজা                      | ••• | 890         |
| কোথা ল্কাইলে। বাল্মীকিপ্রতিভা                           | ••• | ১৬          |
| কোথায় জ্বড়াতে আছে ঠাঁই। বাল্মীকিপ্রতিভা               | ••• | 22          |
| কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা। বাল্মীকিপ্রতিভা              | ••• | ১৭          |
| খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি। গৃহপ্রবেশ                         |     | 148.8       |
| र्थात्मा स्थारण स्वातं, त्रिथरमा ना आतः। ताङा           | *** | <i>ሁል</i> ል |
| त्यात्मा त्यात्मा न्यात्र, साम्यता मा आत्रा त्रामा      | ••• | ৬৬৭         |
| গহনে গহনে যা রে তোরা, নিশি বহে যায় যে। বাল্মীকিপ্রতিভা | ••• | 55          |
| গানগ <b>্রল</b> মোর শৈবালেরি দল। বসন্ত                  | ••• | 449         |
| গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ। প্রায়শ্চিত্ত             | ••• | ৬৫৬         |
|                                                         |     |             |
| ঘরেতে শ্রমর এল গ্রন্গ্রনিয়ে। অচলায়তন                  |     | ৭৫৯         |
| চল্চল্ভাই, ত্বরা করে মোরা আগে যাই। বাল্মীকিপ্রতিভা      |     | 5\$         |
| र्जान होने होने होने होने होने होने होने होन            | ••• | R.78        |
| চাঁদ, হাসো, হাসো। মায়ার খেলা                           | ••• | P.O         |
| চোখের আলোয় দেখেছিলেম। ফাল্গানী                         | *** | <b>と</b> さか |
|                                                         |     | • (         |
| ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো। ফাল্মনী                         |     | R22         |
| ছাড়ব না ভাই, ছাড়ব না ভাই। বাল্মীকিপ্রতিভা             | ••• | ۵           |
| জয় জয় দুকড়ি দত্ত। হাস্যকৌতৃক                         |     | O           |
| জয় ভৈরব, জয় শংকর। মুক্তধারা                           | ••• | 8%0         |
| জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে। গৃহপ্রবেশ                    | ••• | ४७१         |
| জীবনে আজ কি প্রথম এল বসত। মায়ার খেলা                   | ••• | 250         |
| জীবনের কিছু হল না হায়। বাল্মীকিপ্রতিভা                 | *** | ৬৪          |
| जानसाम । प्रदर्भ रहा ना राम्ना । प्रावस । । प्रदान छ।   | ••• | 20          |
| তবে স্বথে থাকো, স্বথে থাকো— আমি যাই— যাই। মায়ার খেলা   | ••• | 90          |
| তারে কেমনে ধরিবে, সখী যদি ধরা দিলে। মায়ার খেলা         | ••• | 98          |
| তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো। মায়ার খেলা      | ••• | ৬৮          |
| তুই ফেলে এসেছিস কারে। (মন, মন রে আমার)। ফাল্সানী        | ••• | 820         |
| তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা। মায়ার খেলা          | ••• | 98          |
| তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে। অচলায়তন                     | ••• | 985         |

| ছত্র। গ্রন্থ                                                                      | •         | পৃষ্ঠা      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| তোমায় নতুন করেই পাব বলে। ফাল্স্নী                                                |           | 402         |
| তোমার বাস কোথা-যে পথিক ওগো। বসন্ত                                                 | •••       | 889         |
| তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ। শারদোৎসব                                             |           | <b>6</b> 98 |
| তোর শিকল আমায় বিকল করবে না। মুক্তধারা                                            |           | <u></u>     |
| তোরা যে যা বলিস ভাই। রাজা                                                         | •••       | ৬৭৯         |
| তোরি হাতে বাঁধা খাতা, তারি শ-খানেক পাতা। বিসর্জন, উংসগ                            |           | 292         |
| তিভূবন-মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়। বাল্মীকিপ্র                              |           | ৬           |
|                                                                                   |           |             |
| থাকতে আর তো পার্রাল নে মা, পার্রাল কই। বিসজ্জন                                    | •••       | २४०         |
| থাম্ থাম্, কী করিবি বিধ পাখিটির প্রাণ। বাল্মীকিপ্রতিভা                            |           | 20          |
| দখিন হাওয়া, জাগো জাগো। বসণত                                                      |           | ४४०         |
| দেকং গলিতং পলিতং মুক্তং। ফাল্গ্রনী                                                | •••       | 9 ৯ ৫       |
| দিবস রজনী, আমি যেন কার। মায়ার খেলা                                               | •••       | 92          |
| দীন হীন এ অধম আমি কিছ্বই জানি নে রাজা।<br>বাল্মীকিপ্রতিভা                         |           |             |
| বাল্মাকিপ্রাভ্ভা<br>দীনহীন বালিকার সাজে। বাল্মীকিপ্রতিভা                          | •••       | 22          |
| দানহান বালিকার সাজে। বাজ্মাকিপ্রাভ্ভা<br>দ্বুকড়ি দত্ত তুমি ধন্য। হাস্যকোতুক      | •••       | 24          |
| দ্বংশার্ড প্রত্ত তুমি বন্ধা। হাসকে। তুম<br>দ্বংখর মিলন টুর্টিবার নয়। মায়ার খেলা | •••       | ८४<br>८४    |
| দ্বে কোথায় দ্বে দূরে। অচলায়তন                                                   | •••       | 989         |
| দুরে দাঁড়ায়ে আছে, কেন আসে না কাছে। মায়ার খেলা                                  | •••       | 90          |
| ए ला मथी, ए भत्राहरत गला। भारत स्थला                                              | •••       | ৬৫          |
| দেখ্দেখ্, দুটো পাখি বসেছে গাছে। বাল্মীকিপ্রতিভা                                   | •••       | 20          |
| प्तर्था एठस्स, प्तर्था ७३ एक आजिएह । भाषात एथला                                   | •••       | ৬৯          |
| प्रतथा, अथा, जून करत जात्नार्वरमा ना। मासात रथना                                  | •••       | 98          |
| দেখো, হো ঠাকুর, বাল এনেছি মোরা। বাল্মীকিপ্রতিভা                                   | •••       | F.          |
| দ্বারে দ্বারে বেড়াই ঘ্ররে, মুখ তুলে কেউ চাইলি নে। প্রকৃতির প্র                   | <br>তিশোধ | ೨೦          |
|                                                                                   |           |             |
| ধীরে ধীরে ধীরে বও। বসন্ত                                                          | ***       | 440         |
| भीरत वन्धः, भीरत भीरत। कालाः,नी                                                   | •••       | 452         |
|                                                                                   |           |             |
| নবকুন্দধবলদল— স <sub>ন্</sub> শীতলা।  শারদোৎসব                                    | •••       | 696         |
| নমি নমি ভারতী, তব কমলচরণে। বালমীকিপ্রতিভা                                         | •••       | ১৬          |
| নমো যক্ত, নমো যক্ত, নমো যক্ত । মুক্তধারা                                          | •••       | A80         |
| নয়ন মেলে দেখি আমায় বাঁধন বে'ধেছে। প্রায়শ্চিত্ত                                 | •••       | ७२१         |
| না বলে যেয়ো নাুচলে মিনতি কুরি। প্রায়শ্চিত্ত                                     | •••       | ৬২৫         |
| না ব্বেথে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে। মায়ার খেলা                                   | •••       | 99          |
| না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো। বসন্ত                                                   | •••       | <b>გ</b> %0 |
| নিমেষের তরে শরমে বাধিল। মায়ার খেলা                                               | •••       | 90          |
| নিয়ে আয় কৃপাণ। বাল্মীকিপ্রতিভা                                                  | •••       | A           |
| পথ দিয়ে কে যায় গো চলে। ফাল্যুনী                                                 |           | <b>৭</b> ৯৮ |
| পথ ভূলেছিস সত্যি বটে? সিধে রাস্তা দেখতে চাস।                                      |           |             |
| বাল্মীকিপ্রতি্ভা                                                                  | •••       | 9           |
| পথহারা তুমি পথিক যেন গো স্বথের কাননে। মায়ার খেলা                                 | •••       | ৬৩          |
| প্রুষ্প ফ্রটে কোন্ কুঞ্জবনে। রাজা                                                 | •••       | ৬৯১         |

| ह्य । श्रम्थ                                                                          |                   | পৃষ্ঠা          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে। মায়ার খেলা                                                | •••               | 94              |
| প্রাণ নিয়ে তো সট্কেছি রে, করবি এখন কী। বাংমীকিপ্রতিভা                                |                   | 20              |
| প্রিয়ে, তোমার ঢেকি হলে যেতেম বেচ। প্রকৃতির প্রতিশোধ                                  | •••               | ৩৬              |
| প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে। মায়ার খেলা                                               | •••               | 95              |
| প্রেমের ফাঁদ পাতা ভূবনে। মায়ার খেলা                                                  | •••               | ৬৬              |
| •                                                                                     |                   |                 |
| ফল ফলাবার আশা আমি মনেই রাখি নি রে। বসন্ত                                              | •••               | 882             |
| ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে? (ও অবোধ)। মৃক্তধারা                                          | •••               | ৮৬৬             |
|                                                                                       |                   |                 |
| वरतम मन्धन वरभी योग वात्छ। काल्यानी                                                   | •••               | ৮০৬             |
| ব°ধ, তোমায় করব রাজা তর্তলে। রাজা ও রানী                                              | •••               | <b>५</b> ७२     |
| ব ধুয়া, অসময়ে কেন্ হে প্রকাশ। প্রায়শ্চত্ত                                          | •••               | ৬১৩             |
| বনে এমুন ফ্ল ফ্টেছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ                                                | •••               | 80              |
| বলব কী আর বলব খ্ডো— উ' উ'। বাল্মীকিপ্রতিভা                                            | •••               | 20              |
| বলো ভাই, ধন্য হরি। প্রার্যাশ্চত্ত                                                     | •••               | ७२७             |
| বসতে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে। রাজা                                            | •••               | 9 ዙ ଓ           |
| বস্তে ফুল গাঁথল আমার। ফালগ্রনী                                                        | •••               | ४२१             |
| বাকি আমি রাখব না কিছ,ই। বসণত                                                          | •••               | 442             |
| বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে। রাজা ও রানী                                                | •••               | 258             |
| বাজে রে বাজে ভমর বাজে। ম্ভধারা                                                        | •••               | ४९७             |
| বাজ্যে রে বাঁশ্রি বাজো। গুহেপ্রবেশু                                                   | •••               | 200             |
| বাণী বীণাপাণি, কর্ণাময়ী। বাল্মীকিপ্রতিভা                                             | •••               | 59              |
| বিদায় কুরেছ যারে নয়নজলে। মায়ার খেলা                                                | •••               | 99              |
| বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম। ফালগন্নী                                                     | •••               | <b></b>         |
| বিদায় যখন চাইবে তুমি দক্ষিণসম্ীরে। বসন্ত                                             | •••               | <b>৮</b> ৮ ৯    |
| বিরুহ মধ্র হল আজি। রাজা                                                               | •••               | ৬৮৬             |
| বাঝি এল, বাঝি এল. ওরে প্রাণ। অচলায়তন                                                 | •••               | ৭৬৩             |
| ব্রিঝ বেলা বহে যায়। প্রকৃতির প্রতিশোধ                                                | •••               | ೨೦              |
| ব্যাকুল হয়ে বনে বনে। বাল্মীকিপ্রতিভা                                                 | •••               | 5               |
| ভয় করব না রে। বসণ্ড                                                                  |                   | ሁ<br>አ          |
| ভয়েরে মোর আঘাত করো। রাজা                                                             |                   | ৬৯৬             |
| ভাঙল হাসির বাঁধ। বসশ্ত                                                                |                   | <b>ନ</b> ନ୍ଦ    |
| ভালোবেসে দৃ্থ সেও সৃত্থ, সৃত্থ নাহি আপনাতে। মায়ার খেলা                               |                   | 90              |
| ভালোবেসে यीम সূখ नार्टि তবে কেন। মায়ার খেলা                                          | •***              | ৬৯              |
| ভালোমান্য নই রে মোরা। ফাল্ম্নী                                                        | •••               | 429             |
| ভিক্ষে দে গো ভিক্ষে দে। প্রকৃতির প্রতিশোধ                                             |                   | 90              |
| ভূল করেছিন, ভূল ভেঙেছে। মায়ার খেলা                                                   |                   | ৭৬              |
| ভূলে যাই থেকে থেকে। মৃত্তধারা                                                         |                   | <b>५</b> ६०     |
| ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান। রাজা                                                     |                   | 950             |
| SIN A ATMAN (ACTURE SIN A PRIME) BUTCHE I STUDIE PARET                                |                   | ^-              |
| মধ্র বস্তুত এসেছে মধ্র মিলন ঘটাতে। মায়ার খেলা                                        | •••               | 45              |
| মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে। রাজা                                                |                   | ৬৮৩             |
| মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়। বাল্মীকিপ্র<br>মরি লো মরি। প্রকৃতির প্রতিশোধ | ।ত <b>ভ</b> ।<br> | 8 <i>2</i><br>A |
| মলিন মুখে ফুটুক হাসি, জুড়াক দু-নয়ন। প্রায়শ্চিত                                     | •••               | 629             |
| भा निसाम श्रीज्योह '। ताल्यीकिश्रीज्ञा                                                |                   | 54              |

| প্রথম ছত্তের স্চী                                                              |     | 200                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
|                                                                                |     | જા્જી                   |
| हत । श्रम्ब                                                                    | •   | 1, 01                   |
| মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে। প্রায়শ্চিত্ত                                        | ••• | ७১व                     |
| মিছে ঘ্রুরি এ জগতে কিসের পাকে। মায়ার খেলা                                     | ••• | ৬৮                      |
| মেঘের কোলে রোদ হেসেছে। শারদোৎসব                                                | ••• | <b>৫</b> ৫৯             |
| মেঘেরা চলে চলে যায়। প্রকৃতির প্রতিশোধ                                         | ••• | 80                      |
| মোদের কিছ্ব নাই রে নাই। রাজা                                                   |     | ৬৮২                     |
| মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ। ফাল্যানী                                         | ••• | ৮০৬                     |
| মোর জীবনের দান। গৃহপ্রবেশ                                                      |     | POA                     |
| रमाता ठलव ना। काल्यनी                                                          | ••• | <b>४</b> २०             |
| মোরা জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথ। মায়ার খেলা                               |     | ৬৩                      |
| র্যাদ আসে তবে কেন যেতে চায়। রাজা ও রানী                                       |     | 252                     |
| যদি কেহ নাহি চায় আমি লইব। মায়ার খেলা                                         | ••• | 82                      |
| র্যাদ জোটে রোজ। ব্যঙ্গকোতুক                                                    | ••• | <b>&amp; 2</b> 0        |
| যদি তারে নাই চিনি গো। বস <b>ন্ত</b>                                            |     | ४४२                     |
| र्याप रन यातात कन। गृरक्षतम                                                    | ••• | 256                     |
| যমের দুয়োর খোলা পেরে। রাজা ও রানী                                             | ••• | 288                     |
| या ছिल कारला थरला। ताजा                                                        |     | ৬৮৯                     |
| যা হবার তা হবে। অচলায়তন                                                       |     | ৭৬১                     |
| যার অদুদেট যেমনি জুটুকু তোমরা সবাই ভালো। গোড়ায় গলদ                           |     | ৩২৬                     |
| যিনি সকল কাজের কাজি, মোরা। অচলায়তন                                            | ••• | 940                     |
| যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস দিন-অবসানে। ফাল্গ্রনী                                    | *** | ৭৯৫                     |
| যেখানে রুপের প্রভা নয়নলোভা। রাজা                                              |     | 690                     |
| रयरहा ना, रयरहा ना फिरत। भाहात स्थला                                           |     | ৬৬                      |
| যোগী হে, কে তুমি হাদি-আসনে। প্রকৃতির প্রতিশোধ                                  |     | 82                      |
| যোবনসরসীনীরে। গৃহপ্রবেশ                                                        | *** | 200                     |
|                                                                                | ••• |                         |
| রইল বলে রাখলে কারে। প্রারশ্চিত্ত                                               | ••• | ৬৩৩                     |
| রইল বলে রাখলে কারে। মুক্তধারা                                                  | ••• | ৮৫৭                     |
| রাখ্রাখ্ ফেল্ ধনু, ছাড়িস নে বাণ। বালমীকিপ্রতিভা                               | ••• | >8                      |
| রাঙ্টা-পদ-পদমযুক্তা প্রদাম গো ভবদারা। বাদমীকিপ্রতিভা                           | ••• | ৮                       |
| রাজকোষ প্রণ হয়ে তব, শ্নামাত। ফালগ্নী                                          | ••• | ৭৯৬                     |
| রাজরাজেন্দু জয় জয়তু জয় হে! শারদোৎসব                                         |     | ৫৬৮                     |
| রাজা মহারাজা কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ। বাল্মীকিপ্রতিভা                          |     | 50                      |
| রিম্বিম্ঘন ঘন রে বরষে। বালমীকিপ্রতিভা                                          |     | 22                      |
| লেগেছে অমল ধবল পালে। শারদোৎসব                                                  |     | <b>ሉ</b> ዓቄ             |
| লেগেছে অমল ধবল পালে। শারদোৎসব                                                  |     | ৫৭৬                     |
| শ্বকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দ্রে। বসণত                                         | ••• | <del></del> ሁሁ <b>৬</b> |
| শ <sub>ন্</sub> ধ্ন কি তার বে'ধেই তোর কা <del>জ</del> ফ্রাবে। ম <b>্ভ</b> ধারা | ••• | ৮৬৫                     |
| শ্তথল বাঁধিয়া রাখে এই জানি সবে। ফাল্গানী                                      | ••• | ৭৯৫                     |
| শোন্ তোরা তবে শোন্। বাল্মীকিপ্রতিভা                                            | ••• | ৬                       |
| শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ। বাল্মীকিপ্রতিভা                                         |     | 5                       |
| শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা। বাল্মীকিপ্রতিভা                                   |     | ১৬                      |
| ,                                                                              | *** | - 0                     |

সকল জনম ভ'রে। অচলায়তন

সকল ভয়ের ভয় যে তারে। প্রায়শ্চিত্ত

998

৬৫৬

•••

| ছত্র। গ্রন্থ                                    |     | পৃষ্ঠ |
|-------------------------------------------------|-----|-------|
| সকল হৃদয় দিয়ে ভালো বেসেছি যারে। মায়ার খেলা   | ••• | 98    |
| স্থা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি। মায়ার খেলা    |     | ৬৮    |
| সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা। মায়ার খেলা   |     | ৬৬    |
| স্থী, সাধ করে যাহা দেবে তাই লইব। মায়ার খেলা    |     | 92    |
| স্থী সে গেল কোথায়। মায়ার খেলা                 | ••• | ৬৫    |
| সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই। অচলায়তন       | ••• | 966   |
| সব দিবি কে, সব দিবি পায়। বসৰত                  | ••• | 882   |
| সবাই যারে সব দিতেছে। ফাল্যুনী                   | ••• | ४२७   |
| সময় কাজেরই বিত্ত, খেলা তাহে চুরি। ফাল্মনী      | ••• | ४०१   |
| স্দারমশায়, দেরি না সয়। বাল্মীকিপ্রতিভা        | ••• | ১৩    |
| সহসা ডালপালা তোর উতলা-যে। বস•ত                  |     | 448   |
| সহে না সহে না কাঁদে পরান। বাল্মীকিপ্রতিভা       | ••• | Ġ     |
| সারা বরষ দেখি নে মা। প্রায়শ্চিত্ত              |     | ৬২৪   |
| স্বথে আছি স্বথে আছি, সথা, আপন মনে। মায়ার খেলা  | ••• | 90    |
| <b>স্থ এল প্রেশ্বারে ত্য</b> িবাজে তার। ফালগ্নী | ••• | ४०२   |
| সে কি ভাবে গোপন রবে। বসন্ত                      | ••• | 448   |
| সে জন কে, সখী, বোঝা গেছে। মায়ার খেলা           |     | 90    |
| সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল। মায়ার খেলা        | ••• | ৭৬    |
| স্বর্ণদান করে যেই করে দ্বংখ দান। ফাল্গ্রুনী     | ••• | ৭৯৫   |
|                                                 |     |       |
| হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে। ফালেন্নী          | ••• | ৮৩০   |
| হা কী দশা হল আমার। বাল্মীকিপ্রতিভা              | ••• | 20    |
| হারে রে রে রে । অচলায়তন                        | ••• | ৭৬৫   |
| হাসিরে কি ল্বকাবি লাজে। প্রায়ৃিষ্টত্ত          | ••• | ৬২৪   |
| হেদে গো নন্দরানী। প্রকৃতির প্রতিশোধ             | ••• | ২৭    |

Rabindra-Rachanavali, Pancham Khanda, Natak: Collected Works of Rabindranath Tagore (1861-1941), Volume Five, Dramas, Government of West Bengal, Calcutta, 1984.

25 cm.  $\times$  16 cm.; pp. [8] + 936; 14 Illustrations.



